

# বিশুদ্ধ রামায়ণ।

অর্থাৎ

আদি, অযোধ্যা, আরণ্য, কিজিন্ধ্যা, হুশারা, লঙ্কা ও উত্তরাক্রান্ড।

মহামুনি বাল্মীকি প্রণীত মূল **इ**हेर उ ৺ক্তবাদ পণ্ডিত মহার্ভব কর্তৃক প্রছদ্দে অমুবাদিত।,

ত্রীকেদার ৰূখ বিশ্বাস কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।



কলিকা জা

৮৬। ব নং আহিরীটোলা খ্রীট দুনট-মিনার্ভা থেসে" প্রীপ্রমন্তলাল মারা মার্বিত।

সন ১৩১০ সাল্।



रेবকুপ্তে জ্রিভীভগবাদের রামরূপ ধারণ।

| বিষয়                            | र्श ।        | ্ বিষয়                        |
|----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| ্আদিকাও।                         | `            | দশর্থের সহিত কৈ                |
| নারায়ণের চারি অংশে প্রকাশ বি    | বরণ ১        | দশরথের সহিত কৈ                 |
| রামন্ট্রে, রত্নাকরের পাপফয়      | وي           | রাজা দশ্রীগ্নের সহি            |
| রেক্সা কর্তৃক রতাকরের বালীকি     | নাম          | ও রাজার দুর্মদা ত              |
| ও ক্রাসায়ণ রচন্যু ক্ররণের বরদ   | <b>ন</b>     | রাজ্যে স্থনার্স্তি ৩           |
| নারদ কতুঁক বাল্টাকিকে রামার      | শৈর .        | া রণ জন্ম ইন্দ্রের নি          |
| আভাস প্রদান                      | œ            | রাজা দশরথের পুন্ব              |
| চক্রবংশের উপার্য্যান             | ৬,           | .∙গমন ও শনি কভূ′ব              |
| মূর্ব্বংশের উপাথ্যান ৬ মান্ধাত্য | র জনা ঐ :    | 'র্ক্রান্ত বর্ণন               |
| गृंशातः । निर्दारम ७ यायायात इ   | ারী-         | মূগজ্ঞানে রাজা দশর             |
| তের রাজা হওন বৃদ্ধান্ত           | 9            | পুত্ৰ সিন্ধু শ্ব বিব           |
| রাজা হরিশ্চক্রের উপাখ্যান        | b            | দশর্থ রাজার প্রতি              |
| সগরবংশ উপাখ্যান                  | :0           | সন্তর অস্থর বধ 🕻               |
| সণায়ের অইনের যজ্ঞারম্ভ ও বুংশ   | ; <b>-</b> ' | সম্বর সহ মুদ্ধে অঙ্গত          |
| নাশের বৈবরণ                      | 978          | আরোগ্য করাতে র                 |
| কপিল ঝাষ কর্তৃক সপরবংশ উদ্ধ      | ারের         | অর্শ্বীকার 🔒 ়                 |
| উপায় ক্থন 🗼 👍                   | 30           | কৈকেরী দশরথের, ব্র             |
| গঙ্গার জন্ম বিবরণ ও মর্ত্তালোকে  | সগ-          | পুনর্কার বরীপ্রাপ্তির          |
| রের গঙ্গা আনয়নের উপায়          | এবং          | দশরথ পুত্রের জয় ২             |
| ভগীরথের জন্ম                     | . છે         | যদ্জু করণের চিত্               |
| ভগীরথের দেক আরাধনা দারা ম        | র্ত্ত্যে     | ' উৎপত্তি কাহিনী'              |
| গ্ৰা আনয়নের বভাত                | . 59         | লোমপাদ রাজ্যে অ                |
| হারদার, পাতাল,ত্রিবেণী ইত্যাণি   | ইতে <b>ু</b> | খাশ্যশৃঙ্গকে স্থানয়ন          |
| গুসার ভাষণ                       | 733          | ্রীষাম্পুরের লোমপাদ            |
| নহাদেবের বেগ ধীরণ                | ,২۰          | ্ অনারুষ্টি কিবারণ             |
| কাঞ্জার মুনির অ স্থ গঙ্গার পতনে  | 1.           | ্রথাশুক্তের, অদর্শনে <u>বি</u> |
| বৈকুঠে গুমন                      |              | দশরপুরাজার যজ্ঞ                |
| मगतवः दुर्गाक्षिक                | २२           | অংশে জন্ম গ্ৰহণ                |
| পঞ্চীর মাহীকারে বর্নি            | ২৩           | জনক, খাষির চাবে লগ             |
| রাজা সেইয়াসের উপাখ্যনি          | ঐ,           | দশরথের যজ্ঞ সাঙ্গ,             |
| দিলীপের অশ্বমেধ যজ্ঞ বিবরণ       |              | ু রাণীতে ভ্রুণ ও বি            |
| রাযুপাজার দান্কীর্ত্তি           |              | ু য়ণের চারি অংশে ব            |
| অজ রাজার বিবাহ ও দুশরথের জী      |              | ঞীরানের জন্ম বিবর              |
| विवेजन                           | રુ           | ্ভর্ত লক্ষণ্ শক্র যে           |
| EXIZE STEEL THAT GOT A           | . !          |                                |

श्रुष्ठा। নীশল্যার বিবাহ ৩০ কেয়ীর বিবার্থ 💛 ১১ ত স্থমিজার বিবাহ দ্রীসংদর্গে থাকাত্তে বং, অনার্প্তি নিবা-কট রণ যাচ্ঞা ৩১ বার শনির নিকটে ক প**্রাগে**র জন্ম **ુ**(₹ অন্ধকের শাপ দত হওয়ায় কৈকেয়ী রাজার বুর বিবার 8२ ণে আরোগ্য করিলে র বিবরণ 🤥 🗘 ঋযাশৃঙ্গুকৈ আনিয়া টা ও ট্রুফ্টেমুনির নার্ম্ভি নিরারণার্থ ্রাচে∍্য গমন ও . 89 বিভাওক মুমির খেনঞ্জ ও ভগবাদের চারি যজের চরং তিন তনের গর্ভে নারা-জন্ম, বৃত্তি . 08 র জন্ম এরং 🦡 · 70

পৃষ্ঠা'। বিষয় . এরামের জন্মে রাবণের বিপদানুভব. ও তন্নিবারণ উপায় করণ ৫৬ বানরগণের জন্ম বিবর্গ 69 দশরথের চারি পুজের অন্ন প্রাণন œъ গ্রীরাম লক্ষ্যণাদির বাল্যক্রীড়া • ঐ **শ্রীরাদের শাস্ত্র ও অন্ত্রবি**চ্চা শিকা ৫৯ শীতার বিবাহ পণ জন্ম হরধমু দেওন ৬০ জনকরাজার ধন্মপ্রক্রিপ পণ **৬**১ স্কল রাজা ও কাবণ ধন্ম তুলিতে অপা-রকু হইয়া পলায়ন করণ বিবরণ রামের গঙ্গাস্থান ও গুহুকের মৃক্তি ্রিএবং উভয়ে মিতালি ও ভরষাজ মুনির গৃহে রামের ধনুর্ববাণ প্রাপ্ত 'হওন বিবরণ ৬8 ताकरमक रहीतारण मूनिएनत यक शृन ना হওয়াতে তাহা নিবারণের উপায় 'শ্রীরানুকে রাফদ সহ যুদ্ধে প্রেরণে দশর্থের অস্বীকার 🖜 ঐ রাজা দূশরথ বিশ্বামিত্র মুনিকে প্রতারণা করিয়া ভর্ত ও শত্রুত্বকে পাঠাইয়া ্দেন এবং বিশ্বীমিত্রের কোপ, তৎপরে রামের গমনু স্বীকার মিথিলায় যজ্ঞ রক্ষার্থে জীরাম লক্ষাণের গমন ও সন্ত্রদীকাঁ-শ্রীরাম কর্তৃক আড়কা রাক্ষ্মী বধু ও . অহল্যার উদ্ধার ৬৯ শ্রীরাম কর্ত্বুক ত্রিন কোটি রাক্ষদ বধ ও মুনিগণের যুজ্জ সমাধান এবং হরধন্ম ঞীরাসচক্তের, সিথি-ভাঙ্গিবার জন্ম লায় গমন ১ 93 নীতাদেবীর দেবগণের নিকটে বরু প্রার্থনা 98 জীরাম কর্ত্ব ধ্রুক ভঙ্গ ও জীনাম লক্ষ্ণ ভরত শক্তদের বিবাহ এবং পরশুরামের শার শ্রীরামের প্রাপ্ত হওন বিবরণ 90

বিষয় शुकी। 'অযোধ্যাকাণ্ডু। শ্রীরামচন্দ্রের রাজা হইবার প্রস্তাব**°** ৮৬ •রাম রাজা হওনীেছোগ ও অধিবাস শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্য প্রাপ্তিতে সকলের আনন্দ . 6.4 ভরতকে রাজা ক্রিয়া রাম্কে বনে পাঠাইতে কুঁজী কৈকেয়ীকে মন্ত্ৰণা দেয় ভরতকে রাজ্যদান ও শ্রীরাসচন্দ্রকে বনবাদ দেওনার্থে দশরথের নিকটে কৈকেয়ীর প্রার্থনা ৯৩ বিমাতার নিকট পিতৃসত্য পালনংথ গ্রীরামচন্দ্রের বনে গমনোগ্যোগ సె8 শ্রীরামচুক্র ও দীতাদেবী এবং লক্ষ্মণের বনগমন 707 ঞ্জীর|মের সহিত গু**হকের°**সন্দ**র্শ**ন ও জয়ন্তকার এক চক্ষু বিদ্ধারণ দশরথ রাজার মৃহ্য ভরতের পিতৃশ্রাদ্ধ করণান্তর রামকে বন হইতে গৃহৈ আনিবার জঁন্য গমন এবং অযোধ্যায় পুনরাগমন

আরণ্যকাঞ্জনী

চিত্রক্ট পর্বতে জীরাম, সীতা ও লক্ষ্মকের, স্থিতি এবং রাক্ষ্যের উৎপাত জন্ম
তথা হইতে মুনিগণের প্রস্থান ১২০

অত্রি মুনির আলেমে জীরামের গমন ও
উক্ত স্নিপুরীর নিকট সীতার জন্মাদি
কর্থন এবং রামচন্দ্র রুক্ত্রক বীরাধ বধ্ব১২৪
শরভঙ্গ মুনির আলেমে রামচন্দ্রের গ্রমন
ও মুনি কর্তৃক ইন্দ্রের ধন্ম্ববিণ দান
এবং মুনির স্থান্তেরে গমন
ত্রং মুনির স্থান্তির সমন
বিশ্বর কাল জীরামচ্চ্দ্রের নানা
বনে ভ্রমণান্ত্রর পঞ্রুটী বনে তাঁহার
অবস্থিতি ও লক্ষ্যণ কন্তৃক সূর্পণথার

|                                        | ~~~~           |
|----------------------------------------|----------------|
| বিষয়                                  | शृष्ठा ।       |
| नांनिकाटम्बन- धवः तांमहत्त क           | -              |
| ठ क्र्मिंग त्रोक्तमे वध                | 229            |
| থর দূঘণের যুদ্ধে আগমন                  | 205            |
| ताम भर यूटक मृषटात ७ थरतत मू           | ष्ट्रा ১७७     |
| সীতা হরণ করিতে রাবণকে মার্রী           | চের ি          |
| निरंघध े                               | 200            |
| রাবণের প্রতিমারীচেরস্থর্মন্ত্রণা প্রদ  | 1न३७१          |
| মারী <b>চে</b> র মূগরূপ ধারণ           | >0b            |
| মারাম্গরূপধারী মারীচ বধ                | ঐ,             |
| রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ                   | ১৩৯            |
| শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ ও সীতার          |                |
| অস্থেগণ                                | 286            |
| জটায়ুর উদ্ধার                         | ١8৮ ع          |
| কবন্ধ এবং শাবরীর স্বর্গে গমন           | 282            |
|                                        | :4             |
| কিন্ধিন্ধ্যাকাণ্ড।                     |                |
| শ্রীরাম লক্ষ্মণের দণ্ডকে ভ্রমণ্ ও      | তাঁহা-         |
| निगरक <i>(</i> निथिय़ा स्शीवानि        | বানরের         |
| <b>গরস্পর তর্ক</b> বিত্ <b>ক</b> .     | \$@0           |
|                                        | <b>যিত্রতা</b> |
| ় বন্ধন ও স্থৃতীবের প্রাপ্ত দীতার      | ভূগণ           |
| শ্রীরামকে প্রত্যুর্পণ                  | ঐ              |
| স্থাীবের সীতা উদ্ধারাঙ্গীকার           | 89¢            |
| বালিকে মারিয়া স্থ্রীবকে রাজ্য         | नादम           |
| রামের অঙ্গীকার                         | ্ ঔ            |
| বালির সহ যুদ্ধে স্থতীবের পরার্ভ        | ব ১৫৭          |
| वानि वध                                | ১৬০            |
| বালি কর্তৃক জীরামকে ভংসন্ট             | े ১७२          |
| রালিক বিনয়                            | 740            |
| বালির সৎকার্য্য ,                      | ঐ              |
| স্থতীবের রাজ্যপ্রাপ্ত                  | ১৬৬            |
| শীতার শোকে রামের অন্বতাপ               |                |
| <b>শীতার</b> উদ্ধারের জন্ম স্থতীবেঁই ্ | প্রতি          |
| ভাড়না                                 | 762            |
| राशीरववम्बिकसकार्धकरशकेर               | 2 at 191       |

विषय , স্থতীবের কটক সঞ্চয় সীতাঅবেষণেচতুর্দিকে বানর'প্রেমণ ১৭৬ পশ্চিমদিকে, সীতা- অন্বেষণে বানর-গণের প্রেরণ 299 উত্তরদিকে সাঁতা অম্বেষণে বানরগণের . প্রেরণ 🧸 পূর্ব্ব উত্তরু পশ্চিমদিকে সীতার উদ্দেশ ্না হওন বার্তা গ্র্রীরামের গুণ কুথন 🖔 76-5 দক্ষিণে পাতালে সীতার অম্বেষণ रिकला विवतन 7200 সীতা অম্বেষণার্থ অল্ন, হন্যানাদির মন্ত্রণা 326 হনুমান কর্ত্ক ্জীরামের বার্ডা কথন, শ্রীরামের রুভান্ত কথনে সম্পাতির পক্ষলাভ, সম্পাতি কর্তুক অণোক-বনে স্মীতার উদ্দেশ কথন ও বানর-দিগের সাগ্নর পা্রার্থে মন্ত্রণা 🛒 ১৮৮

#### স্থ্যুর কাও'।

বানরগণের সাগরপার হওনের কথোপ-কথন জামুবান কভুকি হন্যানের জন্ম রভাত কথন হন্ম।নের সাগর লভ্যনোদেয়াগ 792 হনুসানের লক্ষায় যাত্রা স্বর্দা দাপিনী কতু ক হনুমানের পথ २०১ রুক করণ হন্সানের,লঙ্কার প্রবেশ ও উত্রচভার স ২০ ুহনুমানের সাক্ষাৎ এবং উতা-চ্ঞা नक्षा ज्यान कर्तिया ' देवनारम ্গমন করেন 200 হনুমান কত্ত্রি দীতার অম্বেষণ २०१ অংশাক্ষবনে স্থীতাদ্বোর নিকটে রাবণের গমন

|                                            | ·~~         |
|--------------------------------------------|-------------|
| বিষয়,                                     | ्। हिल्हे   |
| ত্রিজটার তুঃস্বপ্ন দর্শন ও দীতাদেবী        | র:          |
| সহিত হেমুমানের কথোপকথন                     | 570         |
| হনুসান রাব্যাের নিকটে পরিচ্য় দেয়         | 1.,         |
| ও বিভীষণ রাণণকে হিত বুঝার্য                | > 22        |
| হন্মান কর্ক লঙ্কাদ্ধ                       | ২১৯         |
| হনুমানের সীতার নিকটে পুনরা-                |             |
| গ্ৰন                                       | ২২০         |
| জীরামের নিক্রেটু হন্মানের পুন <b>ৰ্ব</b> ণ | র _         |
| অু প্ৰমন                                   | ३२४         |
| ্দীতার উদ্দেশ হওয়াতে বানরগণের             | 1           |
| আর্মন্দ ও এীরাস্স্ট্র সমুদ্রতীরে           |             |
| <b>অ</b> াস                                | <b>২২</b> 8 |
| বিভীষ্ণের কৈলাদে প্রথম                     | ঽঽ৮         |
| বিভীষণের সহিত রাসচক্রের কিত্রত             | .२७२        |
| নল কর্ত্ব, সাগর বন্ধন                      | ২্৩৪        |
| নলের উপর হন্মানের জে্বি ও                  | 1           |
| - জীরাম, কর্তৃক সু। স্থনা                  | २०४         |
| বানর্দৈন্ত সহ জীরামের লক্ষ্য               |             |
| প্রেশ্ ে ু                                 | ২৩৬         |
| গ্রন্থকারের প্রার্থনা                      | २७৮         |
| ,                                          |             |
|                                            |             |

### শ লক্ষাকাও।

শুক সারণ ক্তুকি সৈতাদি দর্শন ও রাবণের নিষ্ট তদ্বার্ত্ত। কখনু 202 अक्षात्र क्षेत्र ठिक हिला गर्मन শুক সারণ ক্রু ক জীরামের প্রশংসা. ও কটকের কথা কহন \*. ঐ শুক সাধণের প্রতি রাবণের ক্লোপ ২৪২ কটক চার্চ্চতে শাদ্ধি দোর গয়র্ব শ্রীব্রামের মহাস্ম্যুবর্ণন ২্৪৩ ₹88 भाषाभू छं पर्नन ₹8৫ মায়ামুও দশনৈ সীভার বিলাপ **२**8४ নিক্ষা কর্ত্র রাবণের প্রাক্তি উপ-২৪% (河畔.

| [4] [1]                             |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>वि</b> श्वग्नः                   | शृष्ठी।       |
| বানরগণ কর্তৃক লক্ষার দার-রক্ষা ক    | •             |
| ∙গের নিণ্ <b>য়</b>                 | £38 ه         |
| দেবগণের আনন্দ ও হরপার্ববতীর         |               |
| কোন্দল-                             | 1 205         |
| অঙ্গদ গাম্বার                       | ঐ             |
| রাবণের বুকুট লইয়া অসদের 🗐 র        | ান-           |
| চন্দ্রে মিক্ট গুসম:                 | 262           |
| রামের সহিত অঙ্গদের কথোপকথ           | र् २७०        |
| 'ইন্দ্রজিতের যুদ্ধে শ্রীরাম লক্ষণের | e e           |
| নাগপাশে বন্ধন                       | २७ <b>५</b> ° |
| জীরাম নক্ষণের নাগপাশ হইতে           |               |
| मू छि:                              | ২৬২           |
| ধূআদের যুদ্ধ ও পতন                  | २१०           |
| •অকম্পনের যুদ্ধ ও পতন               | ্ ঐ           |
| বজ্রনংষ্ট্রের যুদ্ধ ও পতন           | २१५           |
| প্রহন্তের যুদ্ধ ও পত্ন              | ২্৭৪          |
| রাবণের প্রথম দিবস যুদ্ধে গমন        | <b>২9¢</b>    |
| রাবণের প্রথম দ্বিদ যুক্ত , '        | ২৭৭           |
| কুম্ভকর্ণের নিদ্রোভঙ্গ ও রাবণের     | Ĺ             |
| সহিত ক্ঞোপক্থন                      | २৮১           |
| কুন্তকর্ণের যুদ্ধত মৃত্যু           | २५८           |
| কুন্তুকর্ণের মৃত্যু শ্রবণে রাবণের   |               |
| রে দন                               | ২৯২           |
| ত্রিশিরা, দেবান্তক, নরান্তক, মহেন   | দর '          |
| ও মহাপাশের যুদ্ধ ও ইহু              | ₹28           |
| অতিকায়ের যুকারম্ভ                  | ঽৢঌ৬.         |
| অতিকায়ের যুদ্ধ ও মূত্যু            | २३१.          |
| অতিকায়াকিচারি পুরুত্র মূত্যু শু    | न्या          |
| াবণের রোদন                          | 900           |
| রাবণের নিকট ইন্দ্রজিতের দ্বিতীয়    |               |
| যুদ্ধে যাইবার সন্মতি গ্রহণ          | ٠ ٥٠٧.        |
| ইন্দ্র জিতের দ্বিতীয়রার যুদ্ধে     | •             |
| গ্যনোপ্যাগ                          | <b>ত</b> ুহ   |
| ইক্রজিতের দ্বিতীয়ধার যুক্তে গ্রন   | 9.8           |
| ওব্ধ অ <b>নিতে হনু</b> মানের যাত্রা | O=b-          |

| বিষয়                                | পৃষ্ঠা'।      |
|--------------------------------------|---------------|
| হন্মান কর্ত্ত ক ঔষধ আনম্যুন ও জী     | রাম           |
| লক্ষণ ও বানরগণের প্রাণদার্দ্ধ        | ৩৭৯:          |
| नक्षांत स्रोत रुक्त मिथिया जीतारगत्  |               |
| সন্ত্রণা ও লঙ্কাদগ্ধ করিতে অনুমতি    | र ७५०         |
| কুম্ভ ও নিকুম্ভাদির যুক্ক ও পত্ন     | ३८७६          |
| মকরাক্ষের যুদ্ধ ও কতেন 😘 🧠 👵         | ७३६.          |
| তরণীদেনের যুদ্ধ ও পতন্ত              | ৢ৩২০          |
| বীরবাহু ধুত্রাক্ষ এবং ভশ্মলোচনের     | •             |
| ্যুদ্ধে গমন ও পতন 🕐                  | 450,          |
| ইন্দ্রজিতের তৃতীয়বার যুদ্ধে গমন     | 3             |
| মারাসীতা বধ এবং ইন্দ্রজিতের          | ,             |
| পতন                                  | ೨೦೬           |
| ইন্দ্রজিতের মরণে দেবগণাদির           |               |
| আনন্দ                                | ৩৪৮           |
| ইন্দ্রজিতের মৃত্যু শুনিয়া শীরামচয়ে | <u> জুর্</u>  |
| অ'নন্দ                               | ે દુ          |
| ইন্ডজিতের যুদ্ধে লক্ষণের অঙ্গত্বত    | হও-           |
| য়াতে স্থাৰ কৰ্ত্ত ঔষধ প্ৰদান        | <b>9</b> 85   |
| ইন্দ্রজিতের মৃত্যু শ্রুবণে মন্দোদরীর | ·             |
| বিলাপ                                | (ঐ            |
| রাবণের যুদ্ধে গমন ও লক্ষ্মণের 🔎      |               |
| শক্তি,শল                             | <62           |
| হনুসানের গন্ধমাদন পর্বতে ঔষধ         | •             |
| ৰ্থানয়নে গমন                        | ৩৫৫           |
| হন্মানের গন্ধশাদন পর্বত আনয়ন        | ્હ ે          |
| লক্ষ্মণের প্রাণদান                   | UCF           |
| সূর্যাদেবের মুক্তি'                  | ৩৬৫           |
| মহীরাবণের পালা                       | <b>৩</b> ৬৬   |
| গহীরাবণ মারাযুদ্ধ দারা শ্রীন্তাম,    |               |
| ্লক্ষণকে হরণ করে                     | - ৩৬১         |
| শ্রীরাম লক্ষ্ণণের অন্বেষণে হন্মানের  | 1             |
| পাতালপুৱে, গমন                       | · <b>હ</b> 9૨ |
| , बैही द्वां वं वं व                 | ังๆ๙          |
| অহিরারণ বধ                           | ' ७११         |
| রাবণের ভৃতীয় দিবস মুদ্ধে আগমন       | • ๕ฯํษ        |

| विषय                                   | शुष्ठा।       |
|----------------------------------------|---------------|
| ঞীরামের সহিত রাবপের                    | ,             |
| यू कार्ते छ                            | · Obro        |
| মতান্ত্ররৈ ঝ্লাবণ অম্বিকরি স্মারণ ৮    |               |
| े केर्राच                              | <b>'</b> Obæ  |
| রাবণের স্তবে অভয়া সম্ভক্ত হইয়া       | , .           |
| অভয় দান দেশ                           | . ८५ <b>७</b> |
| রাবণ বধের নিমিত্ত ভ্রন্ধা কর্ত্ত্ব     |               |
| বোধন ও ষষ্ঠ্যাদি কল্লারম্ভ             | ८५१           |
| জীরাসচন্দ্রের ত্রগোৎসব                 | <b>265</b>    |
| नवगी পूर।                              | ঐ             |
| নীলপদ্ম আনয়নের মন্ত্রণা,              | ু ঐ           |
| बीतामहस्य तम्बीतम् अवनं करत्रन         | ৬৮৯           |
| দেবী এক পদ্ম হরণ করেন                  | بي            |
| পুনর্বার জীরাম্চন্দ্র কালিকার প্র      | ত             |
| স্তুতি করেন ু                          | <b>ు</b> నం   |
| দেবীর প্রতি জীরামের স্তুতিবাক্য        | 9.53          |
| শ্রীরামের দেবীর প্রতি নিবেদন           | , ঐ           |
| শ্রীরামের,দেবীর নিকটে বর               |               |
| যাচ্জো , ্ '                           | ৩৯২           |
| রাবণ বধের জন্ম শ্রীরা <b>নের</b> প্রতি | ,             |
| দেবীর আদেশ                             | ঐ             |
| রাবর্ণের ভগবতী ত্যাগ নির্মিত্ত হন্     | ্যান          |
| কৰ্ত্ক চণ্ডা খৃষ্ণৰ .                  | <b>్రస</b> ్త |
| 'র†বণ বধ      •                        | <u>ه</u> ٔ    |
| বিভীষণের ক্লোদন                        | 800           |
| গকোদরীর রোদন                           | 8.2           |
| বি ভীষ <b>েগ্র্য</b> ুঅভিষেক           | 800           |
| দীতার পরীকা<br>,                       | 8.08          |
| শ্রীরাসচন্দ্রের দেশে গমন               | 870           |
| শ্রীরামচন্দ্রের শিবপূজানন্তর ভরদা      | <b>5</b> 1-   |
| ् अटम शैमन                             | 8 2 8         |
| কৈকেয়ীর সৃহিত রামের কথা               | 83,5          |
| জীরামের রাজ্যাভিষেক *                  | '8३३          |
| ভ্রীরাম রাজা হঞ্জনান্তর দেবক্তাণি      | तेत्र         |
| কল্যাণাৰ্থ আগম্ন                       | 8 <b>২</b> ৫  |

|                   |                     |                               |                                     | بدور المراكبة |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| বিষয়             | 1                   | शृष्ठी ।                      | 'বিষয়                              | পূঠা।         |
|                   | হল বিদীৰ্ণ ও অন্থি  | `•                            | হনুমানের জন্মকৃথা                   | 868           |
| ' মধ্যে রামনাম    | িখিত দর্শন          | 8২৬                           | ় ইকা কৰ্ট্ৰী রম্বেন গঠন ও তথাং     | T             |
| হনুসানের অন্ন     | ভাজন ও বিজ্ঞীষণাটি  | नेतृ ।                        | শ্রীরামৃ সীতার কেলী                 | 869           |
| স্থানেশে গমন      | •                   | 829                           | সীতার <sup>°</sup> বনবা <b>ল</b> •  | 8৮৯           |
| •                 |                     |                               | সোণারস্কীতা নির্মাণ                 | 8৯৩           |
| •                 |                     |                               | কুরুর ১৪ সন্যামীর কথা               | 853           |
| ·                 | ত্তরাকাও।           |                               | লবণ বধ                              | ১৯৭           |
|                   | তুর্দ্দশ বৎসরের ফল  | اً .                          | বিপ্রপুত্রের অকালমৃত্তু ও শুদ্র তং  | <b>শ্বী</b> র |
| - আনয়ন ও রাহ     | ক্সদিগের উৎপত্তি    | 800                           | মন্তকু ছেপন                         | ৫०२           |
|                   | ভান্ত ও গরুড় পব্রু | <b>VA</b>                     | গৃবিনী পেচকের দ্বন্দ্ব রতাম্ভ       | 608           |
| যুদ্ধ             | •                   | 808                           | শ্রীরামের অগস্ত্যমুনির বাটীতে গম    | न ४०५         |
|                   | তভুগতাদির বিবরণ     | 88৯                           | দণ্ডধরীরণ্যের ব্তান্ত               | ७०१           |
| . রারণের সহিত     | -                   | 889                           | ইলা রাজার উপাথ্যান                  | ৫০৯           |
| ় বেদবর্তীর উপা   | •                   | 88 <b>5</b> °                 | অশ্বনেধ যজারম্ভ 🗼                   | 625           |
| মকুত যজ্ঞ বৃত্তা  | * •                 | 900                           | লব্ ও কুশের সহিত যুদ্ধেশক্রু,       |               |
| •                 | ্রাজার মহিত যুদ্ধ   | 802                           | ভরত ও লক্ষাণের প্রতন                | 672           |
|                   | র সহিত রাবণের       |                               | লঁব ও কুশের সহিত শ্রীরামের যুদ্ধ    | œ२œ           |
| যুদ্ধ             | •                   | 8৫২                           | শ্রীরামের বিলংপ                     | ৫২৯           |
|                   | র কারণার হইতে       |                               | লব ও কুম্পের যুদ্ধে শ্রীরামচন্দ্রের |               |
| রাবণের মৃতি       | •                   | 8¢¢                           | পরাজয় ও মুক্র্                     | 400           |
| বালি রাবণের       |                     | १७७                           | বাল্মাকির সহিত লব ও কুশের           |               |
| যম রাবণের যুদ্ধ   |                     | 866                           | শ্রীরামের নিকট গমন,ও লব কুশ         |               |
| রাবৃণের পাতী      | ৰপুৱী জিনিতে গমন    | ī                             | কর্তৃক রামায়ণ গান ১                | ৫৩৩           |
| ' ও বলি প্রভৃতি   | চর সৃহিত যুক        | 8৬ э                          | সীতাদেৱীর পাতাল প্রবেশ.             | ৫৩৭           |
| রাবণের সহিত       | য়ান্ধাতার যুদ্ধ    | 869                           | লব কুশের রোদন •                     | ৫৩৯           |
| , রাবণের চন্দ্রজি | নিতে চন্দ্ৰলোকে     | • '                           | শ্রীর¦মের খেদ্                      | ¢8\$          |
| ্ গমন             | , **,               | ৪৬৮                           | কেকয় দেঁশে ভরত কর্ত্ত ক তিন ে      | चीत           |
| ় রাবণের কুশুদ্বী | পে গমন ও মহাপুর     | <sup>•</sup> ষের <sup>'</sup> | शक्तर्य वध ७ ब्लीतम्मानित व्यक्ते   |               |
| সহিত যুদ্ধ '      | 4 a (1 t            | <b>8</b> ৬৯                   | পুজের ব্লাফা হওন বৈবরণ ° .          | <b>৫</b> 8    |
| রম্ভাবতী হর্ণ     | .,                  | 890                           | অযোধ্যায় কালপুরুদ্ধের আগমন খ       | 3             |
| স্থপিথার বিধা     | বার বিবরণ           | · (890                        | 1                                   | 683           |
|                   | গনিতে গমন           | 898                           | শ্রীরাম ভূরত ও শত্রুমের স্থানরো     | र्व ৫৪१       |
| <b>6</b> ( • • •  | . •                 | সচীপত্র                       | সমাপ্ত।                             | •             |

### সচিত্র

## সপ্তকাপ্ত রামায়ণ।

## আদিকাও।

বামং লক্ষণপূর্ব্বরং বিল্বরং নীতাপতিং স্কলরং।
কাকুংস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রালিয়ং ধার্মিকং।
রাজ্বেন্দ্রং সভাসকং দশরপতনমং শুমানং শাসম্বিং।
বন্দে লোকাভিরামং বল্কুলতিলকং রাঘবং রাবলীরিং।
দক্ষিণে লক্ষণধ্বস্থী বামতোজানকী ওতা।
প্রভা মারুতি ব্সু জং নমামি রল্ভমংল
রামায় বামচক্রার রাম্ভলার বেধদে।
রাঘনাথার নাগাব সীতারাং পভসে নমং।

## নারায়ণের চারি অংশে প্রকাশ বিবরণ।

গোলোক বৈকুণ্ঠ পুরী সবার উপর। লক্ষীসহ তথায় আছেৰ গদাধর,॥ তথায় অদুত বৃক্ষ দেখিতে স্থ**চা**রু। যাহ্লা.চাই তাহা পাই নাম কল্পতরু॥ फिका निभि मना ठखं मृत्यांत श्रीकांभ । তার তলে আছে দিব্য বিচিত্র স্মাবাস॥ নেতপাট সিংহাসন উপরেতে তুলি। বীরাসনে বসিয়া আছেন বনমালী।॥ মনে মনে প্রভুর হইল অভিলাষ। এক অংশ চারি অংশে ইইতে প্রকাশ॥ <u>শৌরাম ভরত আর শুক্তম্ম লক্ষণ। °</u> এক অংশে চারি অংশ হৈলা নারায়ণ ॥ লুক্ষীমূর্ত্তি সীভাদেবী বুদ্দেছেন ঝুমে। 'বর্ণছত্র ধরেছেন লক্ষণ ঞীরামে ॥ চামর দুলান জাঁরে ভরতশক্তম 🕻 যোড়ছাডে স্তব করে প্রন নন্দন

এইরূপে বৈকুঠে আছেন গদাধর । হেনকালে চলিলা নারদ মুনিবর ॥ বীণার্যন্ত হাতে করি হরিগুণ গান। উত্তরিলা গিয়া মুনি প্রভু বিভামান ॥ রূপ দেখি বিহবল নারুদ্ চান ধারে, বসন তিতিল জার নয়নের নীর্মে ॥ হৈন রূপ কেন ধরিলেন নারায়ণ। ইহ। জিল্ডাঃসিব গিয়া যথা প্রঞানন। ভাবি ছুত বর্ত্তমান শিব ভাল ক্লানে। এ কথা কছিব গিয়া মহেশের স্থানে॥ এতেক ভাবিয়া যাত্রা করে মুনিবর ৰ উত্তরিলা প্রথমেতে ব্রহ্মার গোচর ॥ বিধাতাকে, লয়ে যান কৈলাসশিখনে। शिवटक वन्तियां श्रदतः वन्तिला वर्षेशिद्ध ॥ निविधित्र। इरेक्टन कूछे महरूषत्र। জিজাদা করেন ক্রবে জালের প্রগাচর 🕸

কহ ব্রহ্মা কহ হে নারদ তাপোধন। ' দোঁহে আনন্দিত অঠা দেখি কি কারণ। 'বিরিঞ্চি বলেন শুন দেব ভোলানাথ। दम्भिनास त्गानरक चलू<del>र्व कश्वा</del>थ ॥ দেখিতাম.পূৰ্কেতে কেবল নারায়ণ। চারি অংশ দেখিলাম কিসের কারণ॥ ব্ৰহ্মবাক্য শুনিয়া কুহেন ক্তিবাস। সেই রূপ ইহুকালে হইবে প্রকাশ। যে রূপে আছেম হরি গোলক ভিতর ৷ , জন্ম নিতে আছে *যাটি সহস্র বৎস*র।। · রাবণ রাক্ষদ হবে পৃথিবী মণ্ডলে। তাহারে ব্ধিতে জন্ম লবেন ভূতলে। एमत्थ घरत জन्मिक्य जित्रक्रम्। শ্রীরাম লক্ষণ আর ভরত শক্রবন। , এক অংশ নারায়ণ চারি অংশ হৈয়া। তিন গর্ভে জন্মিবেন শুভক্ষণ পাইয়া।। জানকী সহিত রাম লইয়া জক্ষাণ। পিতৃসত্য পালনার্থ যাইবেন বন॥ সীতা উদ্ধারিবে রাম মারিয়া রারণ। পর কুশু নামে হবে ফ্রীভার নন্দন।। মনুষ্য গো হত্যা আদি যত পাপ করে। একবার রামনামে সর্ব্ব পাপে তরে॥ মহাপাপী হয়ে যদি রামনাম লয়। দংসারসমুদ্র তার বৎসপদ হয়॥ হাসিয়ে,বল্লেন জ্বনা,শুন ত্রিলোচন। পৃথিবীতে হেনপাপী আছে কোন জন।। । ধুৰ্জ্জটি বলেন মম বাক্যে দেহ মন। ্ মধ্যপথে মহাপাপী আছে এক জন।। . তারে গিয়া দ্রামনাম দেহ একবার। তবে সে মিতাস্ত মুক্ত ইইবে<sup>নং</sup>দার ॥ বিধাতা নামদ ভারা ভাবেন ছুজন। পুথিবীতে মহাপাশী আছে সে কেমন ॥ চ্যবন সুনির পুঞ্জ দাম রঞ্জাকর। দক্ষাৰ্তি করে-১শই বনের ভিতর। विविधि नातम द्वारिश नवगरी इस्प्रा। त्रशाक्त केटिं सिंहिर मिलिल जामियों।

যিধাতার মায়া হৈল রঙাকর প্রতি। সেই দিনে সেই পথে কারো নাহি গতি॥ ্উচ্চরক্ষে ট্রড়িয়া সে চতুদ্দিকে চায়। खना नाजरमरत भरथ रमिश्वारत शांत्र a ভাবে মুনি রত্নাকর লুকাইয়া বনে। সম্যাসী শারিয়া বস্ত্র লইৰ এক্ষণে॥ বিধাতা, নারদ,দেই স্করেণতে ৰাইতে। লোহার মূল্যর তোলে ত্রন্মারে বধিতে॥ ব্রহ্মার মায়াতে তার মুকুরে না চলে। মায়ায় মুদর্গর বন্ধ তার করতলে॥ না পারে মারিতে দহ্য ভাবে মনে মন। ব্রহ্মা.জিচ্ছাদেন বাপু তুমি কোন জন ॥ রত্রাকর বলে ভুমি না চিন আমারে। লইব তোমার বস্ত্র মারিয়া তোমারে॥ বেক্ষা বলে মোরে মারি কত পাবে ধন। 'কনিয়াছ যত পাপ কহিব এখন॥ শ্ত শত্রু মারিলে ্যতেক পাপ হয়। এক গে। বৃধিলে তত পাপের•উদয়॥ এক শক্ত বেলু বধ যেই জন করে। তত পাপ হয় যদি এক নারী মারে॥ এক শত,নার্রা হত্যা করে যেই জন। তত পাপু হয় এক মারিলে ত্রাহ্মণ॥ এক শত **ভ্রন্মব**ধে যত প্রাপোদয়। এক ব্রহ্মচারী বধে তত পাপ হয়। ব্র**ন্ধচারি মারিলে পাত্রক হয়** রাশি। স্থ্যা নাই যত পাপ মারিলে সন্ধানী॥ যেই পথ দিয়া গৃতি করেন সন্ম্যাসী। আড়ে দীর্ঘে, চারি কোশ সম পুরী কাশী॥ সে পাপ করিতে যদি তব থাকে মন। করছ এ সব পাপ কৈছিন্তু এখন ॥ • শুনিয়া কহিল দহ্য রক্সাকর হাসি। মারিয়াছি ভোমা হেন কতেক শব্যাসী॥ बका वृत्तिहनन यहिना छाफ़िर्क त्यादा । ভাল স্থল দেখিয়া হে বৰহ আমানুর ॥ যথা কীট প্ৰসাদি পিপীলিকা সকে 1 লোভে না সাইলে মুক্ত থাইতে সানদে।

.মারিয়া দণ্ডের বাড়ি পাড়িবা ভূমিতে। ' পিপীলিকা মরিবেক আমার চাপেতে॥ ব্রহ্মা বলিলেন পাপ কর কার লাগি। . . ' তোমার এ পাতকের কেহ আছে ভাগি।। যুনি বলে আমি যত লয়ে খাই ধন। মাতা পিতা পত্নী আমি থাই দারি জন। যেব। কিছু বেচ়ি কিনি খাই চারি জনে।. আমার পার্পের ভাগী দকলে এক্ষণে ॥ শুনিয়া ব্ৰহ্ম। কহিলেন তবে। তোমার পাপের ভাগী তার। কৈন:হবে॥ করিয়াছ যত পাপ আপনার কায়। আপনি:করিলে পাপ ঝাপনার দারু।। জিজ্ঞাসা করিয়া তুমি আইস নিশ্চয়। তোমার পাপের ভাগী তারা দদি হয়॥ নিতান্ত আমারে বধ কর তবে তুমি। এই রক্ষতরেতে বসিয়া থাকি আমি॥ হরিষ বিষাদে মুনি লাগিল ভাবিতে। বলে বুঝি এই যুক্তি কর পুলা**ই**তে॥ ব্রহ্ম। বলে সন্তা করি না পালাব আুসি। মাতাকে পিতাকে স্থৰ।'য়ে আইস ভুমি॥ অতঃপরে যার মূনি কিরি চিরি চার।. ভাবে বুঝি ভাঁড়াইয়া সঁম্যাসী পালায়॥ প্রথমে পিতার কাছে করে নির্বেদন। স্মাদিকাও গান কুত্তিবাস বিচক্ষণ॥

নামনামে বছাকরের পাপকর।
মকুষ্য মারিয়া আমি আনি যত ধন।
মম পাপভাপী তুমি হও এক জন।
পুত্রের বচন শুনি কুপিল চ্যুবন।
হেন কথা তোমায় বলিল কোন জন।
কোনশাল্রে শুনিয়াছ কে কহে তোমারে।
পুত্রুক্ত পাপ কিবা লাগিকে পিতারে॥
বিভাগ পুত্রুক্ত বিভাগ
যথন বালক ছিলা পিতা ছিলু আমি।
এবন বালক ছিলা পিতা হিলা পুর্বি॥

यथन वालक हिला ना हिल स्योदन । বহু ছঃখ করি তব করেছি পালন II যত করিয়াছি পাপ আপনি সংসারে ৷ সে সব পাপের ভাগ না লাগে তেমারে॥ ,এবে পি**তা হ**ইয়াছ'পুত্ৰ **তুল্য আৰি**। কোন রূপে আমারে পুরিবে নিত্য ভূমি॥ মনুষ্য মারিতে তোমা বলৈ কোন জন । তোমার পার্পের ভাগী হব কি কারণ॥ শুনিয়া বাপের বাক্য হেট মাখা করে। কান্দিতে২ কহে-মায়ের গোচরে॥ সত্য কুরি আমামে গো কহিবা জননী। আমার পাপের ভাগী হইবা আপনি। জননী কহিছে কুন্ধী হইয়া অপার। এক দিবসের ধার কে শোধে আ্যার।। দশ মাুদ গর্ব্তে ধরি পুষেছি তোমায়। তব কৃত পাপু পুজ্ৰ না লাগে আমায়। ভ িয়া মায়ের কাক্য মাথা:হেঁট কৈল। পত্রীর নিকটে গিয়া সকল কহিল॥ জিজাসি তোমারে প্রিয়ে সত্য করি কও। আমার:পাপের **ভাগী হও কি না হও** ॥ শুনিয়া স্বামীর বাক্য কহিছে র্মণী'। নিবেদন করি প্রভু শুন গুণমণি॥ বিধাতা করিছে মোরে অর্দ্ধাঙ্গের ভারি। অন্য পাপ নিতে পারি এই পাঁপ নারি ॥ 'যথ্ন করিলা' তুমি **অমুমারে গ্রহণ** 1 সর্বদা করিবা মমু রক্ষণ পোষ্ণ ॥ আগ্ন যত পাপ পুণ্য ভাগ লাগে মোরে'। পোষণার্থে পার্প ভাগ না লাগে আমারে॥ মসুষ্য মারিতে কেবা বলিল তোমায়। এই মাত্ৰ জগনি তুমি পালিবা আমায়॥... শুনিয়া ভার্যার কথা রত্নাকর ভরে ব কেমনৈ তরিব আমি এ পাপ সাগরে ॥ ভূবিসু-পাপেতে মম कि হইবে গতি। ব্যুনিতে লাগিল সুনি শ্ববিদ্যা বৃহতি। लिखात मुकान अनि माश्राम गाविस। शिक्त कृषिए सूनि बाहरून देशा ॥

উঠিয়। মুনির পুত্র ভাবিল অন্তরে। সেই মহাজন যদি মোরে রূপা করে॥ ইহা ভাবি উভয়ের সন্নিধানে গিয়া। কহিল ব্ৰহ্মার পায় দণ্ডৰৎ হৈয়া॥ একেং জিজাসিত্র আমি স্বাকারে। মম পাপ ভাগী কেহ নাহিক সংসারে॥ আপনি করিয়া কূপা দিলা দিব্যজ্ঞান । এ সকল পাপে কিসে হব পরিত্রাণ ॥ কহিলেন পিতামই মূনির কুসারে। তুমি স্নান করিয়া আইস সরোবরে॥ 🖰 😊 নিয়া চলিল মুনি সরোবর পাড়ে 🥦 তার দৃষ্টিমতে জল তথ্য হৈয়া উড়ে॥ শুক স্থলে মরে মীন মঁকর,কুন্তীর । কহিল ব্রহ্মার কাছে না পাইয়া নার॥ • ছিল যে অগাধ জল এই স্রোবরেঁ। মম দৃষ্টিমাত্তে জল রহিল অন্তরে। শুনিয়া কহেন ব্রহ্মা সঙ্গি সপোধনে। হইয়াছে পূর্ণ পাপ তরিবে কেমনে।। কমগুলু জল ছিল দিলেন মাথ।য়•। মহামন্ত্র মুনি তারে কহিবানে যায়॥ নিকটে খাসিয়া বন্ধা কহে তার কর্ণে। একবার রাম নাম বল রে বদনে॥ পাপে জড় জিহ্বা রাম রনিতে না পাঁরে। কহিল আমার মুখে ও কথা না স্ফুরে॥ শুনিয়া জ্রন্ধার বড় লিন্তা হৈল মনে। উচ্চারিবে রামনাস এ মুখে কেমনে॥ ' যুকার করিলে অত্যে রা করিলে শেষে। ্তবে বা পাপীর মুখে রামনাম আইদে॥ ্বন্ধ। বলিলেন তারে উপায় চিত্তিয়া। মনুষ্য মরিলে বাপু ডাক কি খলির। ॥ শুনিয়া ত্রহ্মার কথা বলে রত্নাকর। মূত-মনুষ্টেরে মড়া ললে সব নর॥ মড়া নয় মরা বলি জপ অবিশ্রাহ। তবে মুখে তথাৰ সরিবে রামনাম।। 😊ফ কাষ্ঠ দেখিলেন রুক্টেঙ্ক উপরে।' **শঙ্গুলি ঠারিয়া ব্রহ্মা দেখান তাহা**রে॥

বইফণে'রক্লাকর করি অনুমান। विननं अत्नक कार्छ मता कार्छथान ॥ মরা মরা বলিতে আইল রামনাম। পাইল সুকল পাপে মুনি পরিত্রাণা তুলারাশি যেমন অগ্নিতে ভশ্ম হয়। একবার রাম্বনামে দর্ব্বপাপ কয়॥ রামের শহিমা-দেখি জ্রনার তর্গাসং। আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥ • ব্রহ্মা কর্ত্ত কর্ত্বাকরের বান্মীকি নাম ও 🗸 রাময়িণ রচনা ক্রণের বরদান। বিশ্বস্থাই নারদেরে ক্রেন বচন। যে কহিল মিখ্যা নুহে শিবের বচন॥ রামনাম ব্লেক্ষা স্থানে পেয়ে রত্নাকর। সেই নাম জপে যাটি হাজার বৎসর॥ এক নাম জপে এক স্থানে একাসনে। সর্ক্রাঙ্গ থাইল বল্মীকের কটিগণে॥ মাংস খাইয়া পিও করিল সোসর। হইল কণ্টৰ-কুণ তাহার উপন্ন ॥ थारेन प्रकल मान्य अध्याज शहक। वन्त्रीरकत भैरशं मूनि तामनाम जारक॥ বেক্ষার মুহর্ত বাটি হাজার সৎসর। পুনঃ আইলেন ত্রাক্ষা যথা ঘূমিবর॥ শেখানে অীসিয়া ব্রহ্মা চতুর্দ্ধিকে চায়। মকুষ্য নাহিক কিন্তু রামন্মিময়॥ রামনাম শুনে মাত্র পিণ্ডের ভিতর। জানিল ইহার মধ্যে আছে মুনিবর ॥ আজ্ঞা করিলেন:ব্রেক্ষা ডাকি পুরন্দরে। সাত দিন রুষ্টি কর পিণ্ডের উপরে॥' র্ষ্টিতে মৃত্তিকৃ। গেল'গলিয়। সূকল। কেবল দেখিল অস্থি আছে অবিক্ল॥ স্ষ্টিকর্ত্তা করিলেন তাহারে আহ্বান। পাইয়া:চৈতম্ম যুনি উঠিয়া দাঁড়ান ॥ ব্রন্ধারে কহিল মুমি, করিয়া প্রশাস। মোরে মৃক্ত কৈলে তুমি দিয়া রামদাম ॥ ব্রকা বলে তব নাম রক্নাকর ছিল ?

আজি হৈতে তব নাম বাল্মীকি.হইল ॥

বল্মীকেতে ছিলা যেই সেই এ বিধান ।

সাতকাণ্ড-কর গিয়া রামের পুর্গে ॥

যেই রামন্ম হৈতে হইলা পবিত্র ।

মেই এই রচ গিয়া রামের চরিত্র ॥

রোড়হাতে বলে মুনি ব্রহ্মা বিজ্ঞান ।

কেমন হইবে গ্রন্থ কেমন পুরারী ॥

তক্মন কবিতা ছন্দ আমি নাহি জানি ।

ভানিয়া বিধাতা ভারে কহিছেন বাণী ॥

সরস্বতী বহিবেন তোমার জিহ্লাতে ।

ছইকে কবিতা রাশি তোমার স্থেতে ॥

শ্লোকছ্লেদ পুরাণ কার্বে তুমি বাহা ।

জন্মিয়া শ্রীরামচন্দ্র করিবেন তাহাঁ ॥

এত বলি ব্রহ্মা গেলা আপন ভ্রন ।

আদিকাণ্ড গান ক্লেবাস বিচক্রণ ॥

নারদ কর্তৃত বাংমীকিকে রামাণণের আভাগ প্রকাশ।

এক দিন সে বাহ্মীকি । । রামনাম জঁপেন বলিয়। বুফুমুলে ॥ ক্রোঞ্চ ক্রোঞ্চি বসিব। আছিল রুক্ছালে। क काव के शकी विकास के नरेंग ॥ বিশ্বিলেক ব্যাধ-প্রক্রী শুঙ্গারের কালে। ব্যাকুল হইয়া পড়ে বাল্মাকির কোলে॥ রামে স্থারি বলে দান কাণে দিয়া হাত। জীবহত্যা কৈলি পুপৌ আমার সাক্ষাৎ॥ শৃঙ্গারে মারিলি পক্টা বড়ই কুকর্ণা। পাপিষ্ঠ নারকি ভুই;নাহি কোন এর্গ ॥ বিনা অপরার্ধে হিংসা করু পক্ষীজাতি। বুঝিলাম তেমার নরকে হবে স্থিতি॥ এতেক বলিয়া মুনি শাপ দিল তাকে। এই শোকে এক শ্লোক নিঃদারিল মুখে॥ **োক হৈতে শ্লোকের হইল উপাদান।** ম। নিষাদ বলিয়া তাহার উপাথ্যান ॥ চারি পদ ছম্পম্নি লিপ্লিলেন পদতে। ্তাপনি লিখিয়া, মূল না পারে বৃশ্বিতে॥ ভরস্বাঞ্জ স্মিধানে করিলা গমন তি গুরু শিষ্য ব্রিয়া আছেন হুই জুন।।

ব্রন্থা পাঠাইয়া দিল তথা নারদেরে । বাল্মীকিরে উপদেশ করিবার তরে॥ বেখানে বাল্মীকি মুনি ভাবেন বসিয়া। সেথানে নারদ মুনি উত্তরিল গিয়া। নারদে দেখিয়া মুনি সম্রুমে উঠিল। দুগুরুৎ করিয়া আসন তাঁরে দিল।। (महे (क्षाक् अनाहेन मुनि नातरमस्त । নারদ করিয়া অর্থ বুঝাইল উঁরে॥ এই শ্লোকছন্দৈ তুমি কর রামায়ণ। উপদেশ কহি জানি তুমি সে ভাজন॥ সূর্বাষণ্যে দশর্থ হবে নুরপতি। রাবণ বধিতে জন্মিকেন কক্ষাপতি॥ শ্ৰীরান লম্মৰণ মার ভারত শক্রত্ম। তিন গর্ভে জন্মিবেন এই চারি জন্ম॥ স্তিদেবী জিখাবেন জনকৈর ঘরে। ধনু উন্নপূৰ্ণে তাঁর বিবাহ তৎপরে॥ · পিতার আজ্ঞায় রাম যাইবেন বন। সঙ্গেতে বাবেন তাঁর জানকী লক্ষ্মণ 🏴 দীতিতের হাজিল **লবে লঞ্চার রাবণ।** ् असं केशित मिलन ॥" বালিকে ধ্যানিয়া ভারে দিবে রাজ্যভার ব স্ত গ্রাব কৰিয়া দিবে সাতার, উদ্ধার॥ দশ মুও বিশ হাত মালিয়া রাব্য। অবোধ্যায় রাজ্য হইবেন নারায়ণ॥ 'ক্হিবেন অগস্তা রাফা দিখি**জ**য়ু। ' পুনরপি সীতাকে বর্জিবে মহাশয়। পঞ্চমাস গৰ্ভ্তিতী সীতারে গোপনে। লক্ষাণ রাখিবে তাঁরে তব তাপোবনে ॥ কুশ লব নামে হরে সাতার নিশ্দন। উভয়ে শিখাবৈ ভূমি বেদ ব্লামায়ণ॥ এগার স্তহস্র বর্ষ পালিবেনট্রীফ্টতি।: পুত্রে রাজ্য দিয়া সর্গে করিবেন গতি॥ জন্ম হৈতে কহিলাম স্বৰ্গ আৱোহণ।। জ্মিয়া করিবেন ইহা প্রস্থ নারায়ণ।। এত বলি নারদ গোলেন স্বর্গবাস। আদিকাণ্ড গাইটোন পণ্ডিত কুতিবাস॥

### ं हतावरत्नंत्र छेलालान ।

সাগর মন্থনে চক্র ইইল উংপন্ন। ্হইল চন্দ্ৰের পুত্র বুধ অতি ধন্য ॥ পুরুশুট নামে: হৈল তীহার নন্দন। তাঁর পুত্র শতাবর্ত জানে সর্বজন॥ স্বৰ্গ নামে তাঁহার হইল এক স্তুত। হইল তাহার পুত্র শ্বেতনামগুত। নামেতে হইল নিমি তাঁহার সন্দন। • নিমিকে প্রশংসা করে যত দেবগণ।। িসকলে মিলিয়া তাঁরু মথিল শরীর। 🎤 তাহাতে জন্মিল পুল্র মিথি নামে বীর॥ সেই বদাইল এই মিথিলারগর। বীরধ্বজ কুশধ্বজ তাঁহার কোওর॥ েএ সৃষ্টি স্থজন কৰিয়াছে মুনিবরে। কহিল লক্ষ্যার জন্ম জনকের ঘরে।॥ ক্লত্তিবাস পণ্ডিতের করিত্ব শ্লুন্সর। চন্দ্রবংশ রচনা করিলা কবিবর॥

> স্ণাবংশের উপাধ্যান ও ' মান্ধাহার বন্দান

আদি পুরুষের নাম হৈল নিরঞ্জন। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পুত্র তিন জন॥ তিন পুত্র হাইল তনয়া এক জানি। স্কলে তাঁহার নাম রাথিল কন্দিনী॥ জরৎকারু যুনিপুত্তে দে নারদ আনি। তাঁহারে বিবাহ দিদ কন্দিনী ভগিনী ॥ ' সবে গায় বাজায় নারদ মুনি বেণু। তাহাতে জমিল কতা নাম হৈলভামু॥ তাঁহারে বিবাই দিল জামদগ্ম বরে। এক অংশে বিষ্ণু জন্মিলেন তাঁর ঘরে॥ ব্রকার কার্ছেতে তার পড়িলেক বীজ। তাহাতে জন্মিল পুত্র নামেতে সরীচ।। মরীচের নন্দন ক্শুপ নাম ধরে। তাঁর পুত্র দৃধ্য ইহা বিদিত সংসারে॥ মূর্য্যের হইল পুত্র মন্থু নাম তার। च्रास्य लोहोत भूत कारण हमश्कात ॥

প্রদন্ন তাঁহার পুত্র অতি দে ফুঠাম। হইল তাঁহার পুক্ত যুবনাখ নাম্যা বুৰনাশ্ব হৈল রাজা অযোধ্যানগরে। বিবাহ করিতে গেল কন্দকের ঘরে ॥ কালনিমি নামে কন্সা কন্দকরাজার। বিবাহ করিল:যুবনার গুণাধার ॥ বিবাহ করিল মাত্র:সম্ভাষ না করে। লহ্না যুচাইয়া কন্যা বলিল বাপেরে॥ •বিশেষ জানিয়া সে কন্দক মহীপটি 🖈 অভিশাপ করিলেক জামাতার প্রতি 🖟 তপন্তা করিয়া ববে আইল স্থপতি। প্রণতি, করিয়া দিজে: মাগিল সস্ততি॥ আশীর্কাদ কর মঁম হউক নন্দন। শুনিয়া ঈষৎ হাসি কহে দ্বিজগণ॥ পত্নী সহ তোমার নাহিক দরশন। কেয়নে বলিব তব হইবে নন্দন।। এক যুক্তি কর রাজা যদি লয় মন। যজ্ঞ কর জবে তব হইবে নন্দন ॥ য়ঞ্জল করাইবা রাণীকে ভান্নণ। হইবে তৌমার পুত্র অতি বিচক্ষণ॥ যজ্ঞ করি জল রাজা রাথে নিজ ঘরে। শয়ন করিল রাজা থাটের উপরে ॥ যথন হইল রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। জল আন বলি রাজাহইল কাতর॥ তৃষ্ণায় পাড়িত রাজা আকুল হইল। পুংসবন জ্ञল ছিল মুখেতে ঢালিল ॥ প্রভাতে প্রকাশ হৈল সূর্য্যের কিরণ। জল আন বলি ডাকে যতেক ব্ৰাহ্মণ। রাজা বলে দ্বিজগণ করি নিবেদন। রাত্রিকালে জল আমি করেছি ভক্ষণ॥ এ কথা শুনিয়া বলে যত মহামতি। রাত্রিকালে জল খাইলে হবে গর্ৱবর্তী॥ খতরের ক্ষভিশাপ: তাহারে লাগিল। यूवनाच महाताका गर्ड (व युनिस ॥ দশ মাস গর্ত্ত পূর্ণ হইল রাজার। বাহির হইণ পেট চিরিয়া কুমার।।

নৃপতি তাজিল প্রাণ পেয়ে নানা ব্যথা।
বিদ্যা আসি পুত্র নাম রাখিল মাদ্যাতা।
অযোধ্যানগরে রাজা হইল মাদ্যাতা।
সপ্তরীপ অধিপতি পুণাশীল দাতা।
কৃতিবাস পণ্ডিতের কবিষ্ণ প্রান।
আদিকাণ্ডে গান মাদ্যাতার উপার্থান।
পর্যাবংশ নির্বংশ এবং জ্বিগোধ্যার
হারীতের রাধা হওন প্রান।

মান্ধাত কৈ তনম হুইল মুচুকুন। সমর পাইলে তার হৃদয়ে সানন্দ। তাঁহার তনয় নামে পৃথু নৃপবর। যার:রথচক্রে ছয়:হ'ইল**ু**সাগর ॥ ° তার পুত্র হইন ইকুকু নরপতি। বশিষ্ঠ নারদে কৈল রথের সার্থি॥ শতাবর্ত্ত নামে তাঁর হইল কুমার। আর্যাবের্ত্ত নামে পুত্র হইল তাঁহার॥ ভরত তাঁহার পুত্র অতি বলবান। যাহা হৈতে উপজিল ভারত পুরাণ॥ জিমিন তাঁহার পুত্র নামেতে ভূধর। থাণ্ড নামে তাঁর পুত্র অতি ধকুর্দ্ধর্র॥ খাতের হইন পুত্র দণ্ড নাম ধরে। প্রজার কামিনী কৈন্যা বলাৎকার করে॥ ু সব প্রজা কহিলেন রাজার গোচর। তব পুত্র হেতু ছাড়ি অযোধ্যানগর॥ এ কথা শুনিয়া খাও বিবাদিত মন ( পুত্রের বিবাহ রাজা দূল ততক্ষণ॥ পরে পাঠাইল রাজা দণ্ডেরে কাননে। প্রেবেশ করিল দণ্ড সেই মহাবনে॥ . ্কানন মধ্যেতে গিয়া দণ্ড নৃপব্র। বসাইল দণ্ডারণ্য বলিয়া নগর। তাহাতে বসতি করে শুক্র মুনিবর। পড়িবারে দণ্ড নিত্য যায় তাঁর বর ॥ একু দিন শুক্র°গেল তপস্থা করিতে।. হেনকালে দণ্ড রাজা গৈলেনু পড়িতে॥ উক্ত কন্তা অজ্ঞা যায় পুষ্প আহরণে! ও তারে বলে খোরে তোষ আলিঙ্গনে।।

অজী বলে শুন রাজা কহি তবটাই। পিতৃশিষা ভূমিত সম্বন্ধে হও ভাই ॥ বিবাহ করিতে যদি লয় তব মন। পিতৃ বিদ্যমানে তবৈ কর নিবেদন'॥ রাজা বলে এ ক্থায় স্থির নহৈ মন। পাছে বিয়া হবে আগে দেহ আলিঙ্গন॥ গুরুকন্ম। বলি রাজা না করে বিচার। পুপ্রবাটীকাতে তারে করে বলাৎকার॥ প্রথম যুবক রাজা:যুবতী মিলন। ন্ধাবাতে রক্তপাত কৈল ততকে।॥ তপস্ঠা করিয়া মুনি শুক্র আইল ঘরে। আসন সলিল অজা দিল মুনিবনে॥ দিনাত্তে অভুক্ত মুনি পৌড়ে কলেবর। ুকন্সারে দেখিয়া, মুনি. কুপিত অন্তর্ম মুনি বলে অজ। কন্যা দৈখি এ কেমন। সর্বাঙ্গেতে তোমার শৃঙ্গারের লক্ষণ।। লক্ষা ঘুচাইয়া কৈন্যা কহে তাঁর পাশ। তব শিব্য দণ্ডরাজা কৈন জাতি নাশ॥। এই কথা শুনিয়া কুপিল মুন্বির। দওক বলিয়া খুনি তাঁকিল সত্ত্বর॥ পুঁথি কাঁথে করি দণ্ড আইনে পড়িবারে 1 দেখিয়া,কুপিয়া মুনি কহিল তাঁহারে॥ পড়াইরা তোমারে যে দিরাছি:চেতন। তাহার দক্ষিণা ভাল দিলে হে এখন॥ এমত কুপুত্র যার জনকে বংশেকে। নির্বাংশ হউক খাণ্ডরাজা এ দোষেতে॥ কোপদুষ্টে চাহিল তথন মহাঞ্চি। রাজ্য তদ্ধ হ'ইল সে দণ্ড ভদ্মরাশি॥ অযোগ্যাতে দণ্ড রাজা ত্যজিল জীবন। निर्करण रहेल मूर्यायरमात्र ताजून ॥ অযোধ্যতে হৈল রাজা বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ্র পুত্রের সমান করি পালে প্রজান ॥ মুনি বলে জগ তপ সব নষ্ট হৈল। মিছা রাজ্য করি মম জন্ম গোর্ছাইল। ধ্যান করি জানি**লেন** বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। হইবে অজ্ঞার এক উত্তম নগনে '॥

বেইকালে অজা কতা ঋতুবতী জ্বি। .দণ্ডরাঙ্গা বলাৎকার তথন করিল। ধ্যানে জানি বশিষ্ঠ কহেন শুক্র প্রতি। শী ব্ৰ প্ৰাঠাইয়া দেহ রাজা হবে নাতি 🖟 তথ্য জানি ভাক মুনি হৈল হন্ট মন। কফা পাঠাবার স্ভুল করিল তথন ॥, অ্বজাকে পাঠান শুক্র অযোধ্যানগর। অজার হইল এক অপর্বন কোণ্ডর॥ হরণে হইল তার নাম দে হারীত। মুনি তারে আশীৰ করিল যথোচিত।। দিনে দিনে বাড়ে শিশু ঘেন শশধর। ছয় মাস করে। পুর নিতা মুনিবর॥ এক বৎসরের হৈনি রীকার ক্লার। বদাইল ল'য়ে সিংহাদনের উপর॥ হার্রাত বলেন নাতা করি নিবেদন। অন্নকালে বিধবা হইলে কি কার্ণ।॥ এই কথা শুনি রাণী বলিছে নিশ্চয়। তেমোর বাপের সঙ্গেনিবাহ না হয়॥ তব পিতা আমাকে করিল বলাৎকার। মম পিতা কৈল তক পিতার সংহার॥ কুতিবাদ পণ্ডিতের কবিষ স্থঠান। আদিকাতে গাইল দওক উপাথ্যান॥

য়ালা লালাকের উপাধান।
হারীতের পুত্র হারীবাজ নাম ধরে।
হারীতের পুত্র হারীবাজ নাম ধরে।
হারবাজ নাম ধরে অংগাধানগরে॥
পরবর্ধ হারী হারী-রাজা রাজ্য করে।
তাঁর পুত্র হারী-চক্র খ্যাত চরচিরে॥
হার-চক্রে সমর্পণ করি সর্বদেশ।
স্বরূপ গলাতে গিয়া করিল অবেশ।॥
পিতৃ মৃত্যু পাঁরে হারী-চক্র হেল রাজা।
পুত্রের সমান-পালে পৃথিবীত্র প্রজা॥
দোমদত্ত রাজ্ক্লা তাঁর নাম স্বা।।
বিবাহ করিল হারি-চক্র অতি ভবা।।
তাবার হারী পাইয়া জায়া অন্তরে উল্লাম।
তাহার হাইল পুত্র নামে রুহিনাল॥

ষ্ঠথে রাজ্য করে হরিশ্চন্দ্র মহাপিতি। ইন্দ্রের লুইয়া কিছু শুনহ সম্প্রতি॥ ্ৰকদিন সভাতে বসিল ফ্রপতি। পঞ্ কহা। নৃত্য করে প্রথম যুবতী ॥ নাচিতে নাচিতে অতি বাড়িল তরঙ্গ। একবার কল্লিলেক তারা তাল ভঙ্গ॥ . দেখিয়া-করিল, কোপ-দেব পুর্ণরে,। অভিশাপ দিল স্থা কয়।র উপর ॥ বৌৰন গৰ্কিতা তোৱা-হঠ্যছিদ দৰে। বন্ধ হয়ে থাঁক বিশ্বাসিত্র তিপোবনে॥ . চরণে ধ্রিয়া বভা করেন ক্রেন। কতক্ৰলে হবে বল্ল শাপ বিমোচন॥ ইন্দ্র বন্ধে বন্ধীরূপে থাক তপোবনে। মুক্ত হবে রাজা হরিশ্চন্দ্র দরশনে॥ নিত্য সে রূপদী পুষ্প করে আহরণ। ডার ভাঙ্গে ফুল তোলে কে করে বারণ॥ শিষ্য সহ বিশ্বামিত্র গেল তপোবনে। ডাল ভাষ্ণা গৃছে সব দেখিল নয়নে॥ এমন করিয়া ভাল ভাঙ্গে বেইজন। অাইলে লাগিবে কালি লভার বন্ধন 🖠 এতবলি শাপ তারে দিল মৃ•িবরে। প্রভাতে মাইল কন্স। পুষ্প তুলিবারে॥ যেইকালে ক্যা আসি ভালে ভর দিল। লতার বন্ধন হাতে অসনি লাগিল। ুগ্রভাতে আসিয়া বিশ্বাসিত্র তপোবনে। কন্সা দেখি ভাবিতে লাগিল হৃষ্ট্য়নে॥ অনেক প্রকারে তারে ক্ষিয়া ভৎ সন। ষথ ছোকে মুনিবর করিল গ্যন॥ (इनकारम ज़था इतिम्हल गुर्गावन। মুগয়া করিতে করিলেন আগমন॥ মৃগ না পাইয়া অতি ব্যাকুলিত মন। ক্লান্ত হন নানা স্থান করিয়া ভ্রমণ॥ মনন্তাপ্র পাইয়া রুসিল তরুতলে। কথা ডাকে উকৈঃশ্বরে হরিশ্চন্দ্র বলে ॥ ্ক্রন্দ্র <mark>তি নিয়া রাজা গেল-তপো</mark>ধনে। স্পার্শ মাত্র মুক্ত, হয়ে গৈল পঞ্জনে॥ ·

আশ্চর্য্য দেখিয়া হরিশ্চন্দ্র যশোধন। `সৈন্য সহ নিজ∶রাজ্যে করিল ীগমন ॥ প্রাতঃকালে আইলেন গাধির নন্দন। ক্ষারে না দেখিয়া তুখিঃত হৈল মন। শামি যে বান্ধিসু ছাড়াইল কোন জন। স্ক্রাশ হইল ভার সংশয় জীবন।। ধ্যান করি জানিলেন গাধির নন্দন । হরিশ্চন্দ্র ছাড়ীইয়া দিল কিস্তাগণ ॥ মুনি ক্রোধ করিয়া যে চলিল সত্তর। উত্তরি গিয়া মুনিণ্রাজার গোচরী॥ মুনিরে দেখিয়া রাজা কৈল অভ্যর্থন। এস এস বলি দিল বসিতে আসক॥, সকল ভবন মোর সফল জীবন। মোর গৃহে আইলা যে গাধির নন্দন॥ জ্বলন্ত অনল যেন বলে তপোধন। যে কন্সা বান্ধিনু তারে ছাড় কি কারণ। রাজা কহে কন্সা মোরে কৈল আমন্ত্রণ। মিথ্যা না বলিব প্রভু করেছি মোচন॥ দান পুণ্য করি প্রভু তুষি মে বাক্ষণ। আমা প্রতি ক্রোধ কেন কর অকারণ। এ ক্থা শুনিয়া কহে গাধির কুমার়। দান পুণ্য কর রলে কর অহঙ্কার॥ কি দান করিব। তুমি দেখি তব মন। আমারে কিঞ্চিৎ দ্বান দেহত রাজন॥ রাজা বলে গৃহধর্ম দফল জীবন। মৌর দান লবে প্রভু গাধির নন্দন॥ যাহা চাহ তাহা দিব'না করিব আন। নানা দানে গোদাঞি রাখিব তব মান। মুনি বলে দার্ন দেহ যুদ্যপি রাজন। আগেতে করহ তুমি সত্য নির্বৈদ্ধন॥ বাজা বলে সত্য সত্য না করিব আন। র্এ সত্য লজ্মিলে নাহি:পাব পরিত্রাণ॥ ভূপতি করিল সত্য না বুঝিল ছান্দ। भूगे दन्नी देश राम ना वृतिया कोन्नं॥ মুনি বলৈ দেখহ সকল দেখগণ। • রাজা করিবেন মম সত্যের পালুন দ

भूनि वत्न निवा यनि करत्रङ्ग अञ्चल । রাজন পৃথিবী দান করহ আমারে॥ দানের করিল রাজা অতি পরিপাটী। হাতে করি আনিলেন তিন তোলা মাটী ॥ ভুদান করিল হরিশ্চন্দ্র প্রদাযুত,। স্বস্তি স্বস্তি বুলিয়া লইল গাধিত্বত ॥ ' মুনি বলে দিলা দান পাইন্মু এখন। দানের দক্ষিণা রাজা আনহ কাঞ্চন॥ রাজা বলে দক্ষিণাতে না করিহ গুণা। দানের দক্ষিণা দির সাত কোটী সোণা॥ মুনি রলে বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন। সাত কোটী কাঞ্চন ক্রহ সমর্পণ। ভূপতি করেন আজ্ঞা ভাগ্যারীর প্রতি। আমারে আনিয়া দেহ স্বর্ণ শীঘ্রগতি॥ দৃঢ় করি বলে খুনি গাধির কুমার। ভাগুারী উপর তব কিবা অধিকার ॥ সকল পৃথিবী দান করিলা আমারে। ভাণ্ডারী কাহার ধন দিবেক তোমারে॥ শুনিয়া ভাবিত রাজা ছাড়িল নিয়াস। আপনা আপনি কুরিলাম সর্ধনাশ।।... মুনি বলে ভূপতি মজিলে অহস্কান্তে। পৃথিবী ছাড়িয়া বেটা যাহ স্থানাস্তরে॥ পাত্র মিত্র সবে বলে করি ধ্বোড়পাণি। হরিশ্চন্দ্র ভূপে দিতে পটী একথানি॥ সূচ্য গ্ৰননে যত উঠে বস্থমতী।. উহাকে না দেয় বিশ্বামিত্র মহাগতি॥ পাত্র মিত্র বলে শুন গাধির তনয়। কোথায় বন্ধিবে হরিশ্চক্র নিরাশ্রয়॥ এত শুনি কোণ করি যায় মহাঋষি। পৃথিবীর বহির্ভাগে আছে বারাণদী ॥ সব্যা নারী,আর নিজ পুত্র রুহিদাস। তিন জন যাউক করিতে কাশীবাস ॥ বিশ্বামিত্র বাক্য শুনি দূর্য্যবংশধন। দারা পুত্র সহ কাশী করিল গ্রমন। মুনি বলে শুন রাজা আমার বচন। দিয়া যাহ সাতকোটী আমাকে কাঞ্চন ॥

রাজা বলে গোঁস। ঞি না করিবেন, ঘূণা। সাত দিন পরে দিব সাতকোটী সোনা॥ সাত দিন পথে রাজা বাহিয়া চলিল। ্পথ আঞ্চলিয়া মূনি কহিতে লাগিল।। . মম কথা শুন ছুরিশ্চচন্দ্র যশোধন। আগে দেহ সাত কেটি আমারে কাঞ্ন॥ সব্যায় সহিত রাজী করিল মৃদ্রণা। কি দিয়া শোধিব আমি ব্রা**ল্ল**ণের সোণা।। সব্যা বলে প্রভু শুন নিবেদি-তোমারে। ্বিক্রয় করহ হাটু মধ্যেতে আমারে ॥ ় স্ত্রী লইয়া চলে রাজা হাটের ভিতরে.। দাসী কিন বলিয়া ঠাকিল উচ্চৈঃমবে॥ এক বিপ্ৰ ছিল সে পশ্তিত সাধুজন ৷ ্র ছিল তার এক্টী দাসীর প্রয়োজন॥ . ব্রাঙ্গাণ বলেন ওঁহে পুরুষরতন। 🔭 লইবা দাসীর মূল্য কতেক কাঞ্চন।। ং । বলে নাহি জানি মিথ্যা প্রবঞ্চনা। এ দাসীর মূল্য চাই চারি কোটী সোনা ॥ এ কঁথা শুনিয়া বিপ্র স্বীকার করিল। চারি কোটা পোনা দিয়া দ্ব্যারে কিনিল॥ দাসী নিয়া দ্বিজ যায় আপনার বাস। মায়ের কাপড় ধরি কান্দে রুহিদাস ॥ অঞ্চলে ধরিয়া পুক্র যায় গড়াগড়ি। ' ছাড় ছাড় বাল বিপ্র দেখাইল বাড়ি॥ সব্যা বলে গোসাঞি করি গো নিবেদন। বিনা পর্ণে কিনহ, আমার এ নন্দন॥ শ্রীয়া কৃহিল রিপ্র হইয়া বাতুল। ্র ত্রজনের তরে কৈথা পাইব তণ্ডুল ॥ সব্যা বলে মুনি অন্ন দিবা যে আমাকে। তাহাই ভক্ষণ করাইব এ বালকে॥ ব্ৰাগ্ণ বলেন কোধে হইয়া বাতুল। দিন প্রতি একদের পাইবা তণুল ॥" দাসী কিনি বিপ্র যায় আপনার স্থানে। স্বর্ণ লয়ে গেঙ্গুরাজা মুনি বিচ্চমানে ॥ অন্যয় দেখিয়া স্বৰ্গ কৰে,তপোধনা প্রস্ল জ্ঞান কুর হ্রিশ্চক্র হে রাজন॥

শতি কোটী লব যাটী নহে সাত রতি। বিশ্বামিত্ত্বে অবজ্ঞা না কর মহামতি ॥ 'এ.কথা শুনিয়া মহা প্রমাদ ভাবিল। শিরে হাত দিয়া রাজা হাটে চলি ∢গল ॥ হাটথানি বৈদে বারাণদীর গোচরে। তৃণ বান্ধি শাুন্ধাইল হাটের ভিতরে॥ ্নফর কিনিবা রাগি ডাকি উচ্চৈঃস্বন্ধে। কালু নামে হাজ়ি এক ছিল সৈ নগরে ॥ সে বলে আমার কর্ম আছেত ক্লারে। চাহ্নি এক নফর সে রাখিবে শূকরে॥ এ কথা শুনিয়া রাজা বলিছে বচন। আমি যাহা কহি তাহা করিবা পালন॥ কালু বলে শুন-ওহে পুরুষরতন। অপিনার মূল্য লব। কতেক কাঞ্চন॥ রাজা বলে নাহি জানি মিখ্যা ব্যবহার। স্বৰ্ণ লব তিন কোটি মূল্য আপনার॥ এ কথা শুনিয়া কালু বিলম্ব না কৈল। তিন কেটি স্বর্গ দিয়া নফর কিনিল ॥ সাত কোটি সোণা নিয়া দিল মুনিবরে। ধন পাইয়া মুনি গেল অযোধ্যানগরে॥ কালু বলে শুন ওহে পুরুষরতন। কি নাম তোমার কহ কাহার নন্দন॥ প্রবন্ধ করিয়া রাজা কহিতে লাগিল। হরিশ্চন্দ্র নাম বাপ মায়েতে রাখিল॥ কত বা বেড়াবে হরি**শ্চন্দ্র নাম ধরে।** কঁখন বল্লিও হরি কখন বা হরে॥ নফর লইয়া'কালু যায় নিজ বাস। হরিশ্চন্দ্র যুচাইয়া হৈল ইরিদাস॥, হরিদাস বলে প্রভু করি নিবেদন। খাইতে উচ্ছিষ্ট শোরে না দিবে কখন ॥ কালু বলে হরিদাস শুনহ বচন ।। বারাণদীপুরে রাখ শূকরেরগণ্॥ বারাণসী তীরে যত মরা দা্হ, হয়। পঞ্চাশ কাঁহন লহ'প্রত্যেক মরায় ॥ সঁপিয়া কুর্ত্তব্য কর্ম হাড়ি গেল ঘরে। ডাকিয়া আনিল রাজা সকল শুকরে॥

বলিতে লাগিল হরিশ্চন্দ্র মহীপাল। মম এক কথা শুন শুকরের পালর।। দান পুণ্য করিলাম এ দক্ষিণ করে। তোমাদের মল মুত্র মুছিব কি করে॥ এক সত্য পালিবা হে সকল শৃকরে। শল মূত্র পরিত্যাণ করিহ অন্তর্ক্ষা . পালিল রাজার বাক্য সকল শুকরে। মল মূত্র পরিত্যাগ করিল-অন্তরে ॥ উভ ঝুটি চুল বাঙ্কে রাজা উচ্চ করে। বারাণ্দী তাঁরে নিত্য দৌড়দৌড়ি করে। রাজচিহ্ন রাজার অন্তরে পলাইল । পাটনীর বেশ রাজা তখ্ন ধরিল 👢 . সব্যা রহিলেন হোথা ব্রাহ্মণ আগারে। এক সের তণ্ডুল ব্রা**ন্সা**ণ দেয় তাঁরে ॥ তিন পোয়া রুছিদাস খান তিন বারে। এক পোয়া খাৰ সব্যা দ্বিজের আগারে॥ বিপ্র বলে শুন সব্যে আ্মার বচন। থাইল তোমার ভাগ তোমার রুদন। কালি হৈতে আমি যে করিব দেবার্চ্চন। তব পুত্ৰে পুষ্প হেতু পাঠাইব বল ii পুষ্পা আহরণে যাউক বালক তোমার। বাড়াইয়া দিবত তেওুল কিছু আর 🏾 সব্যা বলে যেই আজ্ঞা করিবা কথন। সেই আজ্ঞা পাল্লিবেক আমার নন্দন॥ স্বর্ণ সাজি লইল সে স্বর্ণের আকাঁড়ি। বিশ্বামিত্র তপোৰনে যায় রড়ারড়ি॥ ডাল ভাঙ্গে.ফুল তোলৈ আপনার মনে। এক দিন এল মুনি সে বন ভ্রমণে 1 ডাল ভাঙ্গা দেখিয়া কুপিল মুনি মনে। এমন কুকর্ম আসি করে কোন জনে॥ ধান করি বিশ্বামিত্র জানিল কারণ।• পুজার্থে আইদে হরিশ্চক্রের নন্দন ॥ বিপ্রবরে জন্নী হাড়ির বরে বাপ। ক্লা যদি আদে তার বুকৈ থাবে দাপ। এত বলি শাপ দিল ক্রোধে তপোধন। রাত্রিকালে হেখা সব্যা দেখিছে রপন।

প্রাতঃকালে প্রকাশিত সূর্যোর কিরণ। তুলিতে কুন্ত্রম যায় রাজার নন্দন॥ তপোবনে রাজার কুমার যবে চলে। হেনুকালে সব্যা তারে স্নেহ করি বলে।। না ঘাইও তুলিতে কুম্বস তপোৰন 🥻 : নিতান্ত করিবে তোরে ভুজঙ্গে দংশন ॥ রুহিদাস বলে নাহি যাইলৈ তথায়। ছুৰ্মুখ ব্ৰাহ্মণ অন না দিবে তোমায়॥ কৃতিপুত্র করে পিতা মাতার পালন। থইয়া তোমার অস থাকি সর্বক্ষণ॥ না রাখিল শিশুপুত্র মায়ের বচন। কুস্ম তুলিতে যায় রাজার নন্দন ॥ ়া ্রত্বনাস প্রবেশাল যেই তপোবনে। নানা জাতি পুপ্প তুলে যাহা লয় মনে॥ জাতী যুথী মল্লিকা যে তুলিল রঙ্গণ। পারিজাত শেফালিকা সিউলী কাঞ্চন ॥ অশোক কিংশুক্ব জবা অতসী কেশর। গোলাপ আকন্দ তোলে বকুল টগর॥ অবশেষে শ্রীকলে আকড়ি ভেজাইল। ভালেতে আছিল.সাপী বুকেতে দংশিল <sub>l</sub> সর্বাঙ্গেতে শিশুর বেড়িল বিষজ্বাল । ভূমিতে পড়িল শিশু মুথে ভা্ঙ্গে লাল॥ আকাশে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর। তবু সে রাজার পুত্র না আইল খর॥ , টিঠ বৈদ কবি তবে কহিছে ব্ৰাক্ষণ। এখন না আইল কবে হবে দেবার্চন।। স্বাম বলে প্রভু এই করি নিবেদন,। আপনি দেখিয়া আসি কোথা-সে নন্দন॥ তনয়ে দৈখিতে সব্যা করিলু গমন ৷ তপোবন-মুনির করিল দরশন্॥ বালকেরে চাহিয়া বেড়ায় তল্গোবনে। দেখে ইফ আড়ে পড়ে আপুন নন্দনে। -পুত্রকে দেখিয়া সব্যা পড়িল'ভুতলে। যেগুন কলার পাত ভাঙ্গে ভাঙ্গে গুলে॥ পুর্ত্র,কোলে করি, সব্যা করিছে ক্রন্দ্র। (काश (भन भग शूज क्षिए बन्त ॥

ধর্ম ক্রিবার তুঃখ দিল নারায়ণ। অগ্নিতে পুড়িয়া আজি ত্যজিব জীবন॥ 'পুত্র কোলে করি শব্যা করিছে গমন। পলাইয়া.গেল বলি ভাৰিছে ত্ৰাহ্মণ ॥ পুত্র কোলে করি সব্যা ছাড়িল নিশাস। কান্দিতে কান্দিতে কহে ত্রাক্সণের পাশ।। নিবেদন করি শুন সকল ত্রাহ্মণে। **दिन्यान वैक्टिंग** शुं वैक्टिक दिन्यान ॥ শুনিয়া প্রবোধ বাক্য কহে দ্বিজগণ। সর্পের দংশনে প্রাণ ছাড়িল নন্দন।। মরা কোলে করি কেন করিছ ক্রন্য। মরিলে অবৃশ্য জন্ম জিনিলে মরণ ॥ <sup>\*</sup> বারাণসীপুরে তুর্মি মরা ল'য়ে যাহ। কাষ্ঠচিতা করি এই মৃত দেহ দাহ॥ মরা লৈয়া গেল সব্যা কাতর অভরে। সব্যা লৈয়া গেল সে ত্রাহ্মণ থাকে ঘরে॥ মরা লৈয়া গেল সন্যা বারাণদা বাস। হাতেতে মুদার করি আদে হরিদাস॥ হরিদাাস বলে মরা করিবে দাহন। মরা প্রতি লই পঞ্চাশৎ কার্যাপণ॥ হরিদান বলে তোমায় কহিন্তু নিশ্চয়। তোমারে বলি যে সত্য আন নাহি হয়॥ অন্সের ঘাটেতে লৈয়। পোড়াষ্ট কুমার। বিধাতা কয়িল মোরে হাড়ির আচার॥ সব্যা বলে গোসাঞি বলিতে ভয় বাসি ৷ বিধাতা করিল মোরে ত্রাহ্মণের দাসী।। সব্যা বলে আজ্ঞা কর ঘাটের পাটনী। দিব আমি চিরিয়া এ বস্ত্র অর্দ্ধগানি॥ এতেক শুনিয়া তবে সব্যার বচন। হাতেতে মূলার লৈয়া আইনে রাজন।। পড়িলেন পুত্র ল'য়ে কব্যা সাথান্তরে। হরিশ্চন্দ্র বলিয়া সে কান্দ্রে উচ্চৈঃশ্বরে॥ প্রভূ হরিশ্চন্দ্র রাজা গেল কোথাকারে। আঁসিয়া দেখ্য য়ত আপন কুমারে॥ र्ह्यान्य विश्व मुक्ता कार्ल विश्वभाग । তথন হইল দে রাজার পূর্বব জ্ঞান।।

হরিশ্চন্দ্র বলে রাণী না কর ক্রন্দ্রন। আমি সৈই হরিশ্চন্দ্র দেখহ লক্ষণ॥ मवा। वर्ल इति इति क्लास्न ७ हिल। মম রূপে ধরাতলে পাটনী পড়িল এ অযোধ্যায় ছিলাম যে রাজার রমণী। এবে পি<del>ত্রিহা</del>স করে হাটের পাটনী॥ হ্রিদাস বলে ঞ্জিয়ে বলি তব ঠাই.। পাসরিলে সকলি কিছুই মনে নাই॥ সোমদত রাজকতা সবদ্ধত্ব নায়। তোমারে ধিবাহ প্রিয়ে স্বামি করিলাম॥ ক্ৰহিদাস নামে তব হইল নন্দন। মম রাজ্য নিল বিশ্বামিত্র তপোধন॥ এ কথা শুনিয়া রাণী চাহিতে লাগিল। কপালে নিশানা ছিল তথনি চিনিল॥ পুত্র কোলে করি রাজা ন্ধরিছে ক্রন্সন। কোথা এড়ি গেলে বাপু রুহিত নন্দন॥ এ ধর্ম করিতে ছঃখ দিলু নারায়ণ। অগ্নিতে পুড়িয়া আজি ছাড়িব,জীবন॥ তথন চন্দন ক্মষ্ঠে জ্বালাইয়া চিতা। মধ্যেতে রাখিল পুত্র পাশে মাতা পিতা॥ যে কালে স্থলন্ত অগ্নি দিবেন চিতাতে। হেনকালে ধর্মরাজ কহেন্ মাক্ষাতে॥ আগ্নতে পুড়িয়া কেন ত্যজিবা জীবন। আমি জিয়াইয়া দিব তোমার নন্দন ॥ পদাহস্ক বুলাইল বালকের গায়। বিষজ্বালা দূরে গেল চক্ষু মেলি চায়॥ হেনকালে কালু আসি রাজারে, সম্ভাষে। তোমায় আমার স্বর্ণ দায় না আইদে॥ ব্রাহ্মণ আসিয়া বলে রাজার সদনে। তোগাতে ত্মামান্ডে দায় ঘূচিন্ন কাঞ্চনে। রাজা বলে গোসাঞি করিগো নিবেদন । ত্রহ্মস্ব লইব বল কিসের কার্ণ॥ রাণীর হাতেতে স্বর্ণ কঙ্কণ যে ছিল। তাহা দিয়া রাজা তার দায় ঘূচাইল ॥ ' म्नि वर्ष जপ उप मव नष्टे रेशन। মিথ্যা রাজ্য করিয়া যে জন্ম গোঙাইল ॥

যেখানে আছেন হরিচক্র যশোধন। সৈই থাদে মুনি আসি দিল দরশন,॥ মুনি বলে শুন হরিচন্দ্র মহীপতি। আপনার রাজ্য তুমি যাহ শীঘ্রগতি।। রাজা বলে গোসাঞি শুনহ নিবেদন। কেমন করিলা রাজ্য কহু তপেঞ্জিন।। সুনি বলে শে কথায় নাহি-প্রয়োজন। এক্ষণে গমন রাজ্যে কর্ই কাজন ॥ স্ত্রী পুত্র লইয়া রাজা করিল গমন। প্রসন্ন মানস মুনি প্রফুল বদন গ অযোধ্যায় রাজা আসি দিল দরশন। রাজসূয় যজ্ঞ রাজা করিল তথন 🖟 রাজ্যভার পুত্রেরে করিয়া সমর্পণ। হরিচন্দ্র পরলোকে করিলা গমন ॥ কুরুর বিড়াল আদি যত পশুগণ। শরীয় সহিত চলে বৈকুণ্ঠ ভুবনে ॥ দেব গদাধর তাত্তে কুপিত অন্তরে। কহিলেন ড়াকিয়া নারদ মুনিবরে ॥ স্বর্গ নম্ভ করে, হরিচন্দ্র নৃপবর। এ কথা শুনিয়া মুনি চলিল সত্রর ॥ বীণা বা**জাই**য়া যায় মহাতপোধন্। দেখে রথে স্বর্ফো রাজা করিছে গমন॥ প্রণমিয়া রাজা তবে স্বর্গে যাই বলে। মুনি বলে যাহ রাজা কোন পুণ্যকলে॥ স্ববৃদ্ধি রাজাকে তবে কুবৃদ্ধি ঘটিল.। আঁপনার পুণ্য সব কৃহিতে লাগিল॥ বাপী কৃপ তড়াগাদি নান। স্থানে করি। मिग्रां कि कान्नाल व्यात त्रक गांति गांति ॥ মম রাজ্য নিল বিশ্বায়িত্র তপোধন। আপ্নারে বেচি শুধিলাম সে, ক্রাঞ্চন না পুগ্যকথা যেই রাজা কহিতে লাগিল। কঁহিতে কহিতে রথ নামিয়া পড়িল॥ নামিল রাজার রথ ছঃথিত অন্তর। ভাল মন্দ নাহি বলে.হইল কাতর ॥ স্বর্গে থাকি যুক্তি করে যুক্ত দেবগণ। রাজার কটক কিব। করিবে ভক্ষণ।।

বো শস্ত সঞ্চয় করে না করিয়া ব্যয়।
হরিশ্চন্দ্র রাজার কটকে তাহা লয়॥
ক্ষেত্র হৈতে যেই শস্ত আনিয়া ফেলায়॥
হরিশ্চন্দ্র রাজার কটকে তাহা খায়॥
কৃতন বসন রাখে করিয়া যতন।
তাহার কটক পরে সেই সে রসন॥
তাহার কটক পরে সেই সে রসন॥
তাহার কটক পরে সেই সে রসন॥
তাহার কটক পরে সেই নে রসন॥
তাহার কটক পরে রহিল তথন॥
স্থানে নাহি সেল রাজা মর্ত্য না পাইল।
হরিশ্চন্দ্র রাজা ম্ব্য পথেতে রহিল॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
আদ্যকীত্তে গান হরিশ্চন্দ্র বিবরণ॥

সগঁরবংশ উপাথ্যান। কহিদাস রাজা হইলেন অতঃপর। পুত্র তুল্য প্রজাগণে পালে নরবর॥ তাহার নন্দন দে স্গর নাম ধরে। সগর হইল রাজা অযোধ্যানগরে॥ মন দিয়া শুন সগরের বিবরণ। যে কথা শুনিলে হল পাপ বিমোচন ॥ অপুত্রক রাজা রাজ্য করে ম**নোহুঃথ।** প্রাতে নাহি দেৱে লোক অপুত্রের মুখে॥ ত্ঃখেতে সগর বনে করিল গমন। বহুকাল করিল শিবের আরাধন॥ সন্তুষ্ট হইয়া শিব বলেন সগরে।. বর মাগি লহ রাজা যা চাহ অন্তরে॥ পগর বলেন প্ত বিনা বড়,ত্বঃখ। বর দেহ দেখি আমি বহু পুত্র মুখ। হাসিয়া দিলেন বর ভোলা ম**হেশ্বরে।** পুত্র ধার্টি হাজার হইবে তব ঘরে॥ বর পাইয়া,**আইলেন সগর ন্পতি।** শিব ধরে ছুই নারী হৈল। গর্ভতী ॥ কেশিনী স্ব্যুতি নামে রাজার মহিলা। দিনে দিনে গর্ভমাস বাড়িহক লাগিলা॥ দশ মাদু গর্ভ হৈলে প্রদাব সময়। কেশিনী প্রদাব কৈল স্বন্দার ত্রায়।

তন্যু দেখিল যেন অভিনৰ কাম। অসমঞ্জ বলিয়া খুইল তার নাম॥ 'স্তুসতির গর্ভব্যথা হ'ইল যথন। চামের অলাব এক প্রসাবে তথন ॥ দেখিয়া অলাৰু রাজা কুপিল অন্তরে। ভাঙ্গ-বলিয়া গানি দিল মহৈশ্বরে॥ কোপে লাউ ভাঙ্গিয়া করিল থান খান। ষাটি হাজার পুত্র হৈল তিলের প্রমাণ ॥ উিথিসিধি করে সব দেখিতে রূপস। ষাটি হাজার আনে রাজা, দ্রধের কলস॥• 'খাইতে খাইতে ত্রগ্ধ নররূপ ধরে।. ষটি হাজার পুরে তবে সগর হাকারে॥ য়াটি হাজার পুত্রেশাপ দিলেন বিধাই। , অচিরে মুরিবি তোরা নহিবি চিরাই॥ . मिरन मिरन वार्ष्ड (महे मगर्ननम् । ছিয় সৃাস বয়স হেইল পুত্রগণ॥ যখন সগর রাজা হাতে মারেতুড়ি। সকলে আইদে কোলে দিয়া হামাগুড়ি॥ যথন হইল তারা দাদশ বংসর। সকলের বিবাহ দিলে। শ্রীসগর॥ ষাটি সহস্ল পুজ এক মাত্র নাতি। দেখিয়া সগর রাজা আনন্দিত অতি॥ অসমঞ্জ সদাই ভাবেন মনে মন। ল'দার অসার সত্য সত্যনারায়ণ॥ সংগার অসারে কেন্ বন্ধ হয়ে মরি। নিভূতে বঁসিয়া আমি ভজিব শ্রীহরি ॥ ভাবিল সংসারে আমি না থাকিব আর 🕽 🍮 · অনুতিত কর্মা, সাব করে ছুরাচার ॥ · যতেক বালক খেলা নগরে থেলার। হাতে গলে বান্ধি সবে জলেতে ফেলায়॥ যত নারীগণ,লইবার আদে জন। আছাড়িয়া ভাঙ্গি সেলে কলদী কৈবল। অগ্নি দিয়া পোড়ায় সকল প্রজ্বাবর,॥ কহিল সকল প্রজা রাজার গোচর। পুত্রের চরিত্র শুনি লাগিলু তরাস 🔐 অসমঞ্জ পুরেল রাজ। দিলু বনবাস।।

কনে গিরা অসমঞ্জ হর্মিত মন।
সংসারের বন্ধন কাটিল নারায়ণ।
জ্বাসঞ্জ পাঠাইয়া বনের ভিতরে।
অপর সতান লৈয়া স্থথে রাজ্য করে।
ক্তিবাস পণ্ডিতের স্থললিত গান।
অয়ত সমান সগরের উপাখ্যান।
সগরের অধ্যেষ যুজারম্ভ ও বংশ-

নাশের বিবরণ।

এক দিন সগর ভাবিয়া মনে মন। विश्वतिष विक करते व्यापादी क्रिन ॥ কত পুত্র রাথে রাজা **স্ব**র্ণের উপর i কতেক রাখিল নিয়ে পাতাল ভিতর॥ পৃথিবীর রাজা ষত মম নামে কাঁপে। মন বংশজাত যেন তিন লোকে ব্যাপে॥ এতেক ভাবিয়া যজ্ঞ কৈল, আরম্ভণ। · ভুরঙ্গ রাখিতে দিল যতেক-নন্দন॥ বাপের আগেতে তারা করিণ উত্তর। বোড়া সহ যাব যাটি হাজার সোদর॥ পুত্র বাক্য শুনিয়া সগর বল্লে তায়। আনিতৈ পারিলে যোড়া যজ্ঞ হবে সায়। ইন্দের সহিত মম হইল বিবাদ। এই যজে কত শত পড়িবে প্রমাদ॥ যজ্ঞার রাখিতে যায় সগর নন্দন। শুনিয়া হইল ইন্দ্ৰ বড় জীত মন॥ বলেন ৱাসৰ প্ৰহ্মা কোন বুদ্ধি করি। বিরিঞ্চি বলেন তুমি চুরি কর হরি॥ দিনে তুই প্রহরে হইন নিশা প্রায়। য়োড়া চুরি করি ইন্দ্র পাতালে পলায়॥ তপস্থা করেন মূনি কৃপিল যেখানে। বোড়া লয়ে রাখিল তাহার বিভয়ানে ॥ • যোগেতে আছেন যুনি কেহ নাহি কাছে। ইন্দ্র বোড়া বান্ধিয়া গেলেন **ভাঁয় পাছে।**। অন্ধকার বৃষ্টি সব. ঘূচিল যখন,। বোড়া হারাইল বলৈ সগর নন্দন্॥: চাহিয়া না পাইলৈন পৃথিবীমওলে। পৃথিকী খু জিয়া তারা চলে রুসাতলে।

 ভাই ঘটা হাজার কোদালি হাতে ধরে। চারি ক্রোশ একেক কোদর্যলি পুরিসরে॥ ক্রোধ করি ষেই ধরে কোদালির মুষ্টে। • এক চোটে ভেজায় পাতালে কুর্মপুষ্ঠে। চারি দণ্ডে খুঁজিলেক সে চারি সাগর। সাগর খুঁজিয়া গেল পাতাল ভিতর॥ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক্ তার সংযোগে ৰ যোজা বান্ধা দেখিল কপিল বিজমানে॥ ডাকাডাকি.করিয়া কহিল সব ভাই।. বোড়াচোরে দেখিতে পাইতু এই ঠাই॥ মুনির গায়েতে মারে কোদালির পাশি। ধ্যান ভঙ্গ হইয়া চাহেন মহাঋষি ॥ ক্রোধেতে নয়ন অগ্নি সরে রাশি রাশি। পুড়ে ফাটি হাজার হইল ভস্মরাশি॥ এককালে ক্ষয় হৈল সগর নন্দন। আদিকাও গান কৃতিবাস বিচক্ষণ॥

কপিল ঋষি কর্ত্ত্বক সগরবংশ উদ্ধাবের উপায় কথন।

এক বর্ষ না হুইল যজ্ঞ অরপেয়। তুরঙ্গ লইয়া পুত্র না আইল দেশ॥ শ্রীঅসমঞ্জের পুত্র নাম সংশুমান। পুত্রের করিতে তত্ত্ব তাহারে পাঠান।। রাজ-আজ্ঞা পাইয়া চড়িয়া নিজ রথে। একে একে পৃথিবীতে খুঁজে নানা পথে॥ य পरिथ প্রবেশ করে দেখে খান খান। সেই পথ দিয়া তবে পাতালে সান্ধান॥ আগেতে দেখিল পূর্বনিকের সাগর। **८**मत्थ बीलवर्ष इस्ती शतम सम्मव.॥' 🕨 ধরিয়াছে পৃথিবী যে দশন উপরে। প্রণাম করিয়া তারে বলিল সমূরে॥ ' হক্তী বলে এই পথে যাৃহ্ অংশুমান। ঘোড়াচোর নিকটেতে হইও সাবধান॥ পূর্ব্ব হৈতে চলিলেন উত্তর,সাগর। শ্লেতবর্ণ এক হস্তী দেখিল স্থন্যর।। অংশুমানু তাহারে লাগিল ইংগাইতে । এ পথে সগর পুরুত্র দেপেছ যাইতে।

শুনিয়া তাহার কথা লাগিল কহিতে। পাইরেক ঘোড়া যাহ এই পদবীতে॥ তথা যদি যোড়া না পাইল দর্শন। পশ্চিম সাগুরে গিয়া দিল দুরশন 🗓 রুক্তবর্গ এক হস্ত্রী দেখিল স্থব্দর। ধরিয়াছে মেদিনী সে দশ্ন উপ্র॥ সে সব হস্টীর শুন অপ্রবর্ষ কথন। যস্তক নাড়িলে হয় মেদিনী কম্পন॥ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক্ তার মধ্যখানে। খোড়া বান্ধা দেখিল কপিন বিভাগানে॥ দওবৎ হুইয়া ভাঁরে লাগিল কহিতে। এ পথে সগর পুত্রে দেখেছ যাইতে।। মহা ঋষি কপিল যে বলিল তথন। য়ম কোপানলে ভস্ম হৈল স্প্রজন ॥ ভিনিয়া ত অংশুমান যুড়িল স্তবন। সেই বংশে তপোধন,আশার জনম ॥ । অসমঞ্জ পুত্র আয়ি দগরের নাতি। ভোমার মহিলা বলে কাহার শক্তি॥, অংওমান কহিনেন শুন মহায়তি। কেমনে হটবে আনু রুপুণর সভাতি॥ ' ভাক্ষণের কোপ নাহি থাকে এক্রতিল 🐧 প্রামান্ত হার আছে আছিল। মত্তালোঁকে যদি বহে,প্রবাহ গুলার। তবে সে ভোমার ব শ হ বৈনে উদ্ধার ।। বিনয়েতে অংওঁদান করে তাঁর প্রতি। কোথায় জন্মিল গ্ৰস্থা কোথায় কসতি॥ किथा जिल्ला शिरित कि भन्ना पर्वाचन । কহ মুনি শুনি দৈই গঙ্গার জনম।। গঙ্গার জিম্মের কথা করেন প্রকাশ। আদিকাও রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

> গঙ্গার জন্ম বিবরণ ও মতি।শোলে সগরের গঙ্গা, আনহনের উপায় এবং ভণীরথের জনা। ।

একদিন গোলেপতে বদিল নারায়ণ। গান পঞ্চমুখেতে করেন ত্রিলেন্টন॥

শিক্ষা বলে জীরাম ডম্বুরে বলে হরি। ্পঞ্চমুখে স্তর্ভ গান্ত্রিপুরের অরি। লক্ষী সহ বসিয়া আছেন মহাশয়। क्षित्रा (म शीन इहेटलन प्रविष्य ॥ व क्वंत्रथ इहेर्लन निरंज नातायम । পতিতপাৰনী গঞা তাহাতে জনন ॥ , সেই জল কমগুলু পুরিয়া আদেরে। রাখিলেন তুলিয়া বিধাতা দিক ঘরে ॥ সেই গঙ্গা যদি পার আর্নিতে নৃপতি। তবে সে সগরকংশ পাইবে সদাতি॥ অংশুমান ভোমারে দিলাম এই বন। তব বংশ হেতু গঙ্গা হবেন গোচর ॥ বোড়া লৈয়া অংশ্রমান অযোধ্যাতে যায় বিধরণ কছে আসি স্গরের পায় ॥ কপিলের স্থানে পীইলাম অশ্বধনে। তাঁর কোপান্তেতে মরিয়াছে সর্বজনে। শুনিয়া সগর রাজা শোকাকুল মন। পুজশোকে নিরব্ধি করেন ক্রন্দন ॥ ্রাহর দশায় জন্ম হইল যখন। সে সবার আশা, আমি ছেড়েছি তথন। ষাটি হাজার পুজে শাপ দিলেন বিষাই। অপ্পকালে মরিল না হইল চিরাই॥ অশুচি হইল যজ্ঞ না হইল সায়। ়'কি মতে পাবেন মুক্তি ভাবেন উপায়॥ স্বর্গেতে আছেন গঙ্গা করি কি প্রকার ৷ তাহা বিনা কিলে হবে বংশের উদ্ধার॥ অংশুমানে রাজ্য রাজা করি সমর্পণ। গঞ্জারে আনিতে রাজা করিল গমন॥ গলা না পাইয়া তার নিত্য বাড়ে শোক। মরিয়া সগর রাজা গেল ব্রজালোক॥ ष्यः श्रेमान सोका कटत ष्यद्याँशानगटत । **डाँ**त शूख इहेन मिनील नाम येदर्श॥ পুতে রাজ্য দিয়া গেল গঞ্জানিবারে তপ দশ হজিার বৎসর অনাহারে॥ शका ना भाहेया (शन चटर्शत उपद ! ভাহারে দেখিয়া ভুক্ত দেব পুরন্দর॥

অপুত্রক রাজা ছুংখ ভাবেন অন্তরে। जुहे नांद्री भूरव ८ शन जरमाधानगरत ॥ কলিল দিলীপ রাজা গঙ্গা অনুসারে। কঠোর তপস্থা করে থাকি অনাহারে। কভু জলাহার করে কভু অনাহার। অযুত বংশের সেবং করিল ভ্রহ্মার ॥ তথাপি না পার গঙ্গা না হয় অশোক। মরিয়া দিলীপ'রাঁজা গেল ভক্ষলোক। অরাজক হৈল রাজ্য স্মর্টোধ্যানগর। স্বর্গেতে চিন্তিত ত্রন্ধা আর পুরন্দর। শুনিয়াছি জিমবেন বিষ্ণু সূর্য্যকুলে। কেমনে বাড়িবে বংশ নির্লুল হইলে ॥ ভাবিয়া,সকল দেব যুক্তি করি মনে। অযোগ্যাতে পাঠাইল প্রভু ত্রিলোচনে 🛚 দিলীপ কামিনী ছুই আ**ছিলেন বালে।** রুষ আরোহণে শিব গেলেন সকাশে ॥ দোঁহাকার প্রতি কহিনেশন ত্রিপুরারি। মম বরে পুত্রবতী হবে এক নারী 🛭 তুই নারী কহে গুনি শিবের বচন। বিধবা আমরা কিসে হইবে নন্দন। শৃষ্কর বলেন ছুই জনে কর রতি। মম বরে একেরুহইবে সুসন্ততি॥ এই বর দিয়া পেল দেব তিরপারি। ম্বান করি গেল ছুই দিলীপের নারী॥ সম্প্রীতিতে আছিলেন সে হুই যুবতী। কিত দিনে এক জন হৈল ঋতুমতী॥ क्तांटर का निन येपि क्तांशांत मन्नर्छ। দোঁহে কৈলি করিতে একের হৈল গর্ভ ॥ দশ মাস হৈল গৰ্ভ প্ৰস্ব সময়। মাংস্পিও মাত্রপুত্র হইল উদ্য় 🖡 🔻 পুল কোলে করিয়া কান্দেন ছুইজন। হেন পুজ বর কেন দিলা ত্রিলোচন 🛭 অস্থি নাহি মাংমপিও চলিতে না পা**রে।** দেখিয়া হাসিবে লোক সকল সংলারে 🛊 কোনে করি, নিল তাহা চুপড়ি ভিতরে। 'ফেলিবারে নিয়া গোল সর্মুর ভীরে॥

'হেনকালে দেখিল বশিষ্ঠ তপোধন। ধ্যানেতে জানিল তার সকল লক্ষ্য। মুনি বলে খুয়ে যাও পথে শোয়াইয়া। করুণা করিবে কেহু আতুর দেখিয়া॥ পুত্র পথে শোয়াইয়া দোঁহে গৈল ঘরে। স্নান করিবারে অফীবক্ত মুনি সূরে॥ আটি ঠাঁই বাঁকা মুনি গমনে কাতর। বালক তেমনি করে পথের উপর॥ এক দুষ্টে অফীবক্ত তার পানে চায়। মনে ভাবে আমারে এ দেখি ভাউচায় । আমারে দেখিয়া যদি করে উপহাস্। মম ব্রহ্মশাপে হবে শরীব বিনাশ। যদি তব দেহ হয় স্বভাবে এমন। মম বরে হও তুমি মদনমোহন॥ অফ্টাবক্র মুনি সেই বিফুর সমান। যারে বর শাপ দেন কছু নহে আন॥ অফ্টাবক্র মুনির মহিমা চমৎকার। দাণ্ডাইল উচিয়া সে রাজার কুমার॥ ধ্যানে জানিলেৰ অফীবক্র তপোধন। বটে মহাপুরুষ এ দিলীপনন্দন।। উভয়-রাণীকে ডাকি আনে মুনিবরে। পুত্র দিল হর্ষিতে দোঁহে গেল ঘরে॥ আসিয়া সকল মুনি করিল কল্যাণ। ভগে ভগে জন্ম হেন্তু ভগীরথ নাম।। কুত্রিবাদ পণ্ডিভ কবিত্বে বিচক্ষণ। আদিকাণ্ড গান ভগীরথের জনম ৷

ভনীরথের দেব আরাধনা শ্বরা মর্ত্তো গলা আনমনের র্তাস্ত।

পাঁচ বৎসরের হৈল হাতে খড়ি দিল।
বিশিষ্ঠের বাড়া পড়িবারে পাঠাইল।
বালকে বালকে দ্বন্দ্ব যথন বাড়িল।
জারজ বলিয়া গালি এক শিশু দিল॥
মনে ভগীরথ ফুঃখী না দিল উত্তর ।
বিধানে আইল শিশু আপনার বর॥
সর্বাদা অন্থির হয় সজল নয়ন।
শয়নমন্দিরে শিশু করিল শয়ন॥

আকাশে হইন বেলা দ্বিতীয় প্র**হর**। মাতা রলে পুত্র কেন না আইল ঘর॥ ডমুর হারায়ে যেন ফুকারে বাঘিনী। মুনি কাছে কান্দি যায় দিলীপ কুৰ্মনী॥ বশিষ্ঠ বলেন মাতা না কর ক্রন্দ্রী রোদের মন্দিরে পুত্রে পাবে দরশন। আসি রাণী ভূগীরথে কোলে করি নিল। নেতের আঁচলে তার মুখ মুছাইল। ্বলিতে লাগিলেঁ ভগীরথের জননী। কোন হুংখে হুঃখী তুমি কন্থ যাহুমণি॥ কারে বাড়াইব কারে করিব কাঙ্গাল। বন্দী মুক্ত করি যদি প্রাকে রন্দীপাল। কোন রোগে রোগী তুর্গি আমিত না জানি এইক্ষণে ক্রি স্থু শত় বৈছা আনি॥ ভগীরথ বলে মাতা করি নিবেদন। রোগ তুঃখ নহে.আজি পাই অপমান॥ বিরোধ বাধিল এক বালকের সনে। জারজ বলিয়া গালি দিল সে ব্রা**ক্ষ**ণে॥ কোন বংশজাত আমি কাহার নন্দন। ইহার রূত্রান্ত মা<mark>তা কঁহ ,বিবর</mark>ণ॥ পুত্রের হইলে তুঃখ মায়ে লাগে ক্রথা। পুত্র সমোধিয়া মাতা কহে স্ত্য কথা।। সগরের ছিল সাটি হাজার তনয়। কপিল মুনির শাপে হৈল ভস্মময়॥ গঙ্গা স্বৰ্গ হৈতে যদি আইসেন ক্ষিতি। তবে সে সগরবংশ পাইকে নিষ্কৃতি॥ ক্রনে তিন পুরুষ করিল আরাধন γ তবু গঙ্গা আনিতে নারিল কোন জন॥ দিলীপ তোমার পিতা গেল <mark>স্বর্গপুরে।</mark> পাইলাম তোনা পুত্র মহেশের বরে॥ ভগে ভগে জন্ম হৈতু ভগীরথ নাম। দূৰ্ঘ্যবংশে জন্ম তৰ অযোধ্যা বিশ্ৰোম ॥ শুনিয়া মায়ের কথা ভগীরথ হাদে। হাসিয়া কহিল কথা জননীর পালে॥ সূর্য্যবংশে ভূপতিয়া নির্ক্বোধের প্রায়। অল্লশ্রেম গঙ্গাদেবী কে কোথার পায় ॥

যদি আমি ধরি ভগীরথ অভিধান। গঙ্গা আনি করিব দুগর বংশ ত্রাণ॥ কান্দিয়া কহিছে ভগীরথের জননী। তপ্তাৰ একণে না যাহ বংশমণি।। শায়ের বর্তনে ভগীরথ না রহিল। বশিষ্ঠের স্থানে মৃদ্রদীক্ষা সে করিল। । যাত্রাকালে করে রাজা মারের স্মরণ। দক্ষিণ নয়ন তার করিছে স্পশ্নন।। মায়ের চরণে আসি করিয়া প্রণতি। প্রথমে সৈবিতে গেল দেব স্থরপতি ॥ অ্নাহারে ইন্দ্রমন্ত্র জপে নিরম্ভর ঃ ' ইন্দ্রসেবা করে দাত হাজার বৎদর॥ মন্ত্রবশ দৈবত। রহিতৈ নাঙ্গে ঘর। আইলেন বাসব তাহারে দিতে বর ॥ কোন বংশে জন্ম তব কাহার তনয়। বর মাগি লছ যে অলীফ তব হয়॥ প্রণাম করিয়া ইন্দ্রে বিশ্বল বচন। সূৰ্য্যবংশ জাত আমি দিলীপ নদ্দন ॥ সগরের ছিল ধাটি সহস্র তনয়। কপিল মুনির শাপে হৈল ভস্ময়।। স্বর্গেন্ডে স্মাছেন গঙ্গা দেহ স্করপতি। তাহে মম বংশের হইবে হে দলাতি॥ ইন্দ্র বলে শুন বলি, দিলীপকুমার। 'আমা হৈতে দরশন না পাবে গঙ্গার॥ গঙ্গাকে আনিবা যদি আমি দেই বর ৷. এক ভাবে ভজ গিয়া দেব মহেশ্বর॥ গঙ্গারে আনিলে মুক্ত হইবে পাষতে ৷ গুহা মুক্ত করি আমি দিব সেই দণ্ডে॥ ইত্রের চরণে রাজা ক্রিয়া প্রণতি। কৈলাদে সেৰিতে গেল দেখ পশুপতি॥ ওকড়া ধৃতুরা যে আকন্দ বিশ্বপাত। ইহাতেই তু**ই হন ত্রিদশের নাথ**।। কভু অনাহার কলে কভু নীরাহার। দৃঢ় তপ করে। পশ হাজার বংসর॥ মহেশ বলেন শুন রাজার নন্দন। • ` । অনাহারে এ তপস্থা কর কি কারণ।

গঙ্গারে আনিবা তুমি আমি দিব বর এক ভাবে সেব গিয়া দেব গদাধর॥ শিবের চরণে পুদঃ করিয়াঁ প্রণতি। গোলেশকে চলিয়া গেল যথা লক্ষীপতি॥ এক দিন ভগীরথ কোটি মন্ত্র জপে। গ্রীগ্নকার্নৈ তপ করে গ্নোদ্রের আতপে। শীত চারি মার্স থাকে জলের ভিতর। করিল এমত তঁপ চল্লিশ বৎসর॥ মন্ত্রবশ দেবতা রহিতেঁ ঘরে নারে। বর দিতে আর্দিয়া কহেন হরি তারে॥ তপস্থাতে তোমার আমার চমৎকার। মাগ্ ইফী বর দিব রাজার কুমার॥ ভগীরথ বলে প্রভু করি নিবেদন। সগরের ছিল যাটি হাজার নন্দন॥ কপিলের শাপেতে হইল ভশ্মময়। গ্স্পারে পাইলে তারা মুক্তিপদ পায়॥ কহিলেন সহাস্ত্র বদনে চক্রপাণি। গঙ্গার মহিমা বাপু আমি কিন্দা জানি॥ ভগীরথ বলে গঙ্গা নাহি দিবা দান। তব পাৰ্দপদ্মেতে ত্যজিব আমি প্ৰাণ॥ শুনিয়া তা**হারে হ**রি করেন আশ্বাস। ব্রেন্সলোকে আটে গঙ্গা চল তাঁর পাশ।। ছিল ব্ৰ**ন্নলোকেতে সামান্য** যত জল। মায়া করি হরিলেন হরি দে সকল॥ ব্রহ্মার পদনে প্রভু দিলেন দর্শন। সম্ভ্রমে উঠিয়া ব্রহ্মা দিলেন আসন ॥ পাগ্য দিতে যান ব্ৰহ্মা ঘরে নাহি জল। জলহীন পাত্ৰ মাত্ৰ আছে অবিকল ॥ কমগুলু মধ্যে গঙ্গা পড়ে তাঁর মনে। আন্তে ব্যস্তে গিয়াঁ ব্ৰহ্মা আর্নেন যতনে। গঙ্গাজলে বিষ্ণুপদ্ করেন ক্ষালন। অংখ্রিজা বলিয়া নাম এই সে.কারণ॥ ভগীরথ রাজারে বলেন চি**ন্তা**মণ্। এই গঙ্গা লয়ে যাহ পতিতপাবনি 🗓 ব্রন্মহতা। গো-হত্যা প্রস্থৃতি পাপ করে। কুশাতে প্রশে যদি সব পাপে তরে ॥

স্নানেতৈ কতেক পুণ্য বলিতে না পারি। বংশের উদ্ধার কর লৈয়া গঙ্গাবারি ॥ শ্ভীহরি বলেন গঙ্গা করহ প্রস্থান। •অবিলম্বে মুক্ত কর সাগর সন্তান॥ এত যদি কহিলেন প্রভু জগন্ধাথ। কান্দিয়া কছেন গঙ্গা প্রভুর সাক্ষাৎ॥ পৃথিবীতে কত শত আছে পাপীগণ। আমাতে আসিয়া পাপ করিরে অর্পণ॥ হইয়া তাহারা মুক্তু য়োবে স্বর্গবাদে। আমি মুক্ত হব প্রভু কাহার পরশে॥ শ্রীহরি বলেন যত বৈষ্ণব জগতে। তাঁহারা আসিয়া স্নান করিবে তোমাতে॥ বৈষ্ণবের দঙ্গতি বাদনা করি আমি।' বৈঞ্চবের দঙ্গেতে পবিত্র হবে তুর্মি॥ গঙ্গাকে কহিয়া এই বাক্য জগৎপতি। শঙ্খ দিয়া বলিরেন ভগীরথ প্রতি॥ আগে আগে ফাহ হুমি শন্তা বাজাইয়া'। ' পশ্চাতে যাবেন গঙ্গা তৌমাকে দেখিয়া 🕽 বিরিঞ্চি বলেন রাজা তুমি পুণ্যবান। তোমা হৈতে তিন লোক পাবে প্রবিত্তাণ।। ভগীরথ আমার এ রথ তুমি লহ। এই রথে চড়িয়া আগেতে তুমি যাই॥ রথে চড়ি যায় আঁগে শন্ম বাজাইয়া। চলিলেন গঙ্গা তাঁর পাছু গোড়াইয়া॥ . স্বৰ্গবাসী আসি করে গঙ্গা জলে স্নান। (प्रिः भीतरथंत गाथात पृक्त धान ॥ আদিকাও কৃতিবাস করিল বাখান'। স্বৰ্গে গঙ্গা মন্দাকিনী হইল আখ্যান॥ 'হরিষার, শাভাল, ত্রিবেণী ইভ্যাদিতে গঙ্গার ভ্রমণ ।

ব্রহ্মলোক হৈতে গঙ্গা আর্ ভ্রীরথে।
আঁসিয়া মিলেন গঙ্গা হ্রমেরু পর্বতে ॥
স্থমেরুর চূড়া ধাটি সহস্র যোজন।
বিজ্ঞা-সহস্র তার গোড়ার পত্তনা।
এই াদি কহিলাম এ তার মূল।,
স্থমেরু পর্বত যেন ধুতুরার ফুল॥ °

তার মধ্যে আছে এক দারুন গহার। তাহাতে ভ্ৰমেণ গঙ্গা দ্বাদশ বৎসর॥ ·না পায় গঙ্গার দেখা নাহি কোন পথ। যোড়হাতে স্তুতি করে রাজা ভূগীর্থ। স্মেরুতে হুইল তোমার অবতার। না করিলা গঙ্গা মম বংশের উদ্ধার ॥ বলিলেন গঙ্গা শুন বাছা ভগীরথ। কোন দিকে যাঁৱ আমি নাহি পাই পথ।।. ঐরাবত হস্তী যুদি আনিবারে পার। তবেত পৰ্বত হৈতে পাই যে নিস্তার॥ ঐরাবত পর্ববত চিরিয়া দেয় দাঁতে। তবেত বাহির হই আমি সেই পথে। গঙ্গার চরণে রাজা করিয়া প্রণতি। আরবার গেল যথা দেব স্থরপতি॥ প্রণাম করিয়া **বন্দে য়োড় করি হাত।** কহিতে লাগিল কথা ইন্দ্রের দাক্ষাৎ॥ ব্ৰ**ন্ম**লোক হইতে আসিয়া কোনমতে। পড়িয়া আছেন গঙ্গা হ্রমেরু পর্বতে॥ ঐরাবত পর্ববত চিরিয়া দেয় দাঁতে। তবে যে বাহির হন গুঙ্গা সেই পথে॥ শুনিয়া চলিল ইন্দ্র চাপি এরাবতে। আসিয়া মিলিল সেই স্থমেরু পর্বতৈ॥ হইল যে গর্ব্ব ঐরাবতের সম্ভরে। আমার দম্বাদ নিয়া কহত গঙ্গারে॥ ম্ম সহ গঙ্গা য়দি বঞ্চে এক রাতি। তবেত পর্বাত হৈতে করি অব্যাহতি॥ যথন কহিল ঐরাকত এই কথা॥ মলিন করিল মুগু হেঁট করি মাথা। मूर्थ नाहि वोका मरत हरक वर् इन । হিয়া ছুরু, ছুরু, করে অত্য**ন্ত ব্রিক্রন**॥ मना त्मिथ मग्रागृशी किञ्जात्मन **जात्र**। কি হেডু এমন দশী ঘটিল ভৌমায়॥ . আনিতে নারিলা বার্ছা হস্তী ঐরাবজ। কোন হুঃথে কান্দ বাপু আ্বায়াকে কহত।। ভগীরথ বলে **মাতা করি** নিবেদন। জ্বমণি মনোবাস্থা কৰিল পুর্ণ॥

ঐরাবত বৈ কহিল-আমার গোচরে। পুত্র হয়ে জননীকে বলিব কি করে।। • জাহুবী বলেন তারুৱ্ঝিলাম তত্ত্ব। রাজভোগে ঐরাবত হইয়াছে মত্ত॥ যগ্নপি আড়াই তেউ সে সহিত্তে পারে। তার ঘরে সপ্ত রাত্রি রব বল তারে॥ এই কথা ভগীরথ কহে হস্তীবরে। শুনিয়া গঙ্গার কথা আপনা পাসরে॥ চারিখান করিয়া পর্বত চিব্রে দাঁতে। চারি ধারা হৈল গঙ্গা স্থ্যেরু পর্বতে॥. বস্থ ভদ্রা শ্বেতা ও অলকানন্দা আর্। পড়িলেন পর্বাত হইতে চারি ধার'না ্বস্ত্রনামে গ্রন্ধা হ'ন,পূর্বের সাগরে। ভদ্রা নামে স্থরধনী চলিলা' উত্তরে॥ শ্বেতান।মে চলিলেনু পশ্চিম সাগরে। গেলেন অলকানন্দা পৃথিবী উপরে॥ এক ডেউ সারিলেন ঐরাব্তোপরে। নাকে মুখে জল গেল ইার্দফাস করে॥ আর চেউ মারিলেন প্রায় গত প্রাণ। হস্তী বলে গদামাতা ক্র পুরিত্রাণ॥ মা বলিয়া হন্তা যদি দাতে খড় করে। আর ঢেউ রাখিলেন পর্বত উপরে॥ পলাইল ঐরাবত পাইয়া তরাস। আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কুত্তিবাস॥

्रमशास्त्रतत्र उत्रशासात्रण।

ভগীরথ হুমের হৈতে গঙ্গা নিয়া।
কৈলাস পর্বতে গঙ্গা মিলিলা আসিয়া॥
কৈলাস হইতে পড়ে পৃথিবী উপরে।
ভাঁর ভরে বহুমতী টলমল করে॥
বেগকতী হুয়ে গঙ্গা চলে রুসাতুলে।
যোড়হাতে দাণ্ডাইয়া ভগীরথ কলে।
পাতালেতে হইল তোমার আগুসার।
হইবে কেম্ছে মুম বংশের উদ্ধার॥
গঙ্গা কলিলেন বাপু শুনহু বচন।
ধ্রিন্তী আমার বেগ নারিবে কথন॥

শিব যদি আসিয়া সহেন জলধার। তবে পাুরি ক্ষিতিতে করিতে অবতার॥ ' গঙ্গার চরণে পুনুঃ করিয়া,প্রণতি। আর বার গেল যথা দেব পশুপতি॥• এক বর্ষ করিল শিবের আরাধন। মহেশ বল্লেন পুনঃ এলে কি কারণ॥ ভগীরথ বলে গঙ্গা দিলা নারায়ণ। পৃথিবী ধরিতে কেগ না পারে কখন॥ তুমি যদি আসি শিরে ধর জলধার। পৃথিবীতে হয় তবে গঙ্গার অবতার॥ গৌরীর সহিত তবে নাচে ত্রিলোচন। তোমা হৈতে পাব আজি গঙ্গা দরশন॥ পাতিলৈন মস্তক দেবেশ পঞ্চশিরে। পড়িলেন পতিত পাবনী শস্তুশিরে॥ শিবের মাথায় জটা বড় ভয়ঙ্কর। বেডান জটার মধ্যে দাদশ-বৎসর॥ ভগীর্রথ বলেন মা একি ব্যবহার। আঁমার কেমনে হবে বংশের উদ্ধার॥ গঙ্গা বলিলেন বাপু শুন ভূগীরথ। জট। হৈতে বাহির হইতে নাহি পথ॥ ভোলানাথ বলিয়া ডাকেন যোড়হাত। ধ্যান ভঙ্গ হইল চাহেন বিশ্বনাথ। মহেশ চিব্রিয়া জটা দিলেন গঙ্গারে। সেইখানে তীর্থ যে হইলু হরিদ্বারে॥ যেব। নর স্নান দান করে হরিছারে। তার পুণ্য দীমা ব্রহ্মা বলিতে না পারে ॥ এক ধারা গেল গঙ্গা পাতালমণ্ডলে। ভোগবতী বলে নাম হৈল রসাতলে॥ পশ্চাতে চলেন গঙ্গা ভগীর্থ আগে। মিলিলেন আঁফি গঙ্গা ত্রিবেণীর ভাগে॥। সরস্বতী গঙ্গা আর যমুনার পানী। এই তিন ধারা বহে নামেতে ত্রিবেণী॥ মকর প্রয়াগে যেবা নর স্নান করে। সর্ব্ব পার্পে মুক্ত হঁয় যায় স্বর্গপুরে॥ আগে মায় ভঙ্গীর্থ শন্ম বাজাইয়া। বারাণদীপুরে গঙ্গা উত্তরিল গিয়া॥

মন দিয়া শুন বারাণদীর আখ্যান। 'বারাণদী তীর্থ যাহে হইল নির্মাণ ॥ এক কালে কাটিলেন হর দ্বিজ'মাথা। বেক্ষহত্যা পাপ তার না হয় অন্যথা। ব্রহ্মহত্যা চাপিলেক গিরীশের কান্ধে \ কার্ত্তিক গণেশ আর কাত্যায়ণ্ট কান্দে। (गोती कन रकन वा कामित्न विश्व गाथा। ব্রেহ্মবধ হইল কৈ করিবে অন্যথা॥ শু-িয়া গৌরীর ক্রথা শিব হাসি ভাষে। পৃথিবীতে গেল গঙ্গা কত পাশ নাশে॥ রুষভে চাপিয়া তবে শঙ্করী শঙ্কর। দাণ্ডাইল স্থরধুনী তীরেতে সম্বর<sup>°</sup>॥ কুশাতো করিয়া হর কৈল পরশন। ব্রহ্মহত্যোপ তাঁর হইল মোচন॥ ধূর্জ্জটী বলেন দেখ গঙ্গার পরীক্ষা। পঞ্চকোশ যুদ্ধি হর দেন গণ্ডী রেখা॥ সেই পঞ্জোশ তীর্থ নাম বারাণদী। তাহাতে ছাড়িলে তনু শিবলোকে বৰ্সি॥ এক রাত্রি গঙ্গা তথা করি অবস্থান। করিলেন ভগীরথ সহিতে প্রস্থান॥ আগে যায় ভগীরথ শঙ্গ বাজাইয়া। জহ्नूत निकरि गृष्ठ। भिलिल जानिया॥ পাতী লতায় ক্বত জহু মুনির খর। গঙ্গাস্রোতে ভে্দে যায় দেখিতে ছুদ্ধর॥ ठकू रागित्वन यूमि जिन्नित थान। গ্রত্ত্ব করিয়া সব জল করে পান॥ কত দূরে গিয়া ভগীরথ ফিরে চাঁয়। কোথা গেল গঙ্গাদেবী দেখিতে না পায়॥ অকস্মাৎ গঙ্গাদেবী নিল কোন জনে। দেশে মুনি বটতলে বসিয়াছে ধ্যানে।। জ্হুরে জিজ্ঞাদে ভগীরথ বিনয়েতে.। অঁকস্মাৎ গঙ্গা মোর কৈবা নিল পথে॥ মুনি বলিলেন শুন রাজা ভগীরথ। গঙ্গারে আনিতে ত্র মাহি ছিল পথ। মম বঁর ভালে গঙ্গা কেমন্ মহৎ। ব্রক্ষার নিকটে গিয়া কহ ভগীরথ 🕪

আন গিয়া ব্রহ্মা মম করিতে কি পারে। গণ্ডুষ করিয়া গঙ্গা রেখেছি উদরে॥ মুনির বচন শুনি লাগিল তরাস। আদ্বিগণ্ড রচিল প্রশুত কুত্তিবায়॥

> কাণ্ডারমূনির অস্থি গঙ্গার পশুনে বৈকুঠে গমন।

'যোড় হাতে ভগীরথ করেন স্তবন। তুমি বেকা। তুমি বিষ্ণু তুমি 'ত্রিলোচন।। তোমার মহিষা গুণ জানে কোনজন। মনুষ্য শরীরে তর কি জানি স্তবন॥ সগররাজার ষাটি হাজার তনয়। কপিলের শাপেতে হুইল ডস্মায়॥ তোসার উদরেতে গঙ্গার অবভার। আমার বংশের কিছে হইবে উদ্ধার॥ ব্রাঙ্গণের কোপ নাছি থাকয়ে কখন। কুপাতে বলেন তারে জহ্নু তপোধন॥ মুখ হৈতে বাহির করিলে গঙ্গাজল। উচ্ছিষ্ট বলিয়া তবে ঘূষিবে সকল। চিরিল দক্ষিণজানু সেইক্ষণে মুনি। জানু দিয়া বাহির হুইল স্থন্ত্রধনী॥ ছিলেন কিঞ্ছিৎকাল জহ্নুর উদক্তে। জাহুবা বলিয়া নাম স্ইল সংসারে॥ শাপ ভ্ৰম্ট দেই থানে গঙ্গামাতা শুনি। সেই থানে হইয়া যান উত্তর বাহিনী॥ কাণ্ডার নামেতে মুনি ছিল এক জন। তার তুল্য পাপী নহৈ এ তিন তুবন॥ জন্মাবধি সেই যুনি বেশ্<mark>ঠা দেবা করে।</mark> তারি বশীভূতা হৈয়া থাকে তারি ঘরে॥ কাষ্ঠ কাটিবারে গিয়াছিল সে কানন। ব্যান্ত্রেতে ধরিয়া **তার বর্ধিল জীবন**॥ যমদূত আদি তাকে করিয়া রন্ধন। লইয়া চলিল তারে যমের ভবন॥ ব্যাদ্রেতে সকল মাংস গেল্ড থাইয়া। বনের মধ্যেতে অস্থি রহিন্দু পুড়িয়া॥ কাকেতে লইয়া যায় গঙ্গা মধ্য দিয়া। ट्य-कारन मकान एम कारकरत एनिया॥

মহাবেগে যায় পক্ষী কাকে থেদাড়িয়া। গঙ্গা দিয়া ধায় কাক ভয়ে পলাইয়া। দুই জনে ভারা তথা জড়াজড়ি করে। দৈবযোগে দেই অস্থি পড়ে গঙ্গানীরে॥ যখন করিল অন্থি গঙ্গা-পরশন। চতুভূজি হইয়া সে চলিল **ৰোকাণ**॥ হেনকালে নারায়ণ বৈকুণ্ঠে থাকিয়া। 🗽 কাজিয়া নিলেন যমণূতেরে মায়িয়া॥ কান্দিতে২ সবে যমের কিন্ধর। জিজ্ঞাসা করিতে গেল যমের গোচর॥ .বিষয় ছাড়িন্ম প্রাভু আর নাহি কায। আজি বড় যমরাজ পাইলাম লাজ ॥ 🕆 কাণ্ডার নামেতে পাপী, ত্রিভুবনে জানে। তাহারে বৈকুপ্তে হরি নিলেন কি গুণে॥ শুনিয়া দুতের কথা যুমরাজ রোঙে। জিজ্ঞাসা করিতে গেল শ্রীহরির পাশে॥ কান্দিতে লাগিল যম ধরি প্রভু পায়। বিবয় ছাড়িতু বিধয়ের নীহি দায় ॥ \* পাপীর উপরেতে আমার অধিকার। আজি কেন হইল তাহাতে অবিচার॥ কাণ্ডার ব্রাহ্মণ পাণী ত্রিভূবনে জানে। তাহারে বৈকুণ্ঠে স্পানিলেন কোন গুণে॥ শুনিয়া যমের কথা হরি হাসি কয়। গঙ্গা যথা তথা কডু পাপ নাহি রয়॥ গঙ্গার মহিমা কত কি বলিতে জানি। মন দিয়া শুন ভবে ফহি দশুপাণি॥ যত দূরে যাইবেক গঙ্গার বাতাস। আমার দোহাই যদি যাও তার পাশ।। পুড়ে মরে অস্থি লৈয়া ফেলে গঙ্গানীরে। চতুভুজ হইয়া স্বাসিবে স্বৰ্গপুৱে॥ গঙ্গাতীরে থাকি গঙ্গাজল করে পান ৷ সে শরীর জান ভূমি আমার সমান॥ নিষেধ করছ গিয়া যত্ দূতগণে। আমার দোহাই য়দি যাও সেই স্থানে॥ শুনিয়া প্রাভুর কথা শমনের ত্রোস। আদিকাঁও রচিল পণ্ডিত কুতিৰাস॥

#### সগর বংশ উদ্ধার।

্কাণ্ডারের প্রতি গঙ্গা মুক্তিপদ দিয়া॥ গোড়ের নিকটে গঙ্গা মিলিলা আসিয়া॥ পদ্মনামে এক মুনি পূর্ব্বমুখে যায়। ভগীর্থ বল্লি গঙ্গা পশ্চাৎ গোড়ায়॥ যোড়হাত করিয়া, বলেন ভগারথ। পূর্ব্বদিক যাইতে আমার নাহি পথ। পদা মুনি লয়ে পেল নামু পদ্মাবতী। ভগীরথ সঙ্গেতে চলিল ভাগীরথী॥ শাপবাণী স্থরধনী দিলেন পদ্মারে। যুক্তপূদ গ্লৈন নাহি হয় তব নীরে॥ একবার গেল গস্থা ভৈরববাহিনী। আরবার ফিরিলেন সাগরগামির অজয় গঙ্গার জল হইল দর্শন। শঙ্খধ্বনি করেন যতেক দেৱগণ॥ শঙ্খধ্বনি ঘাটে যেবা নর-স্নান করে। অর্থুত বৎসর সেই থাকে স্বর্মপুরে॥ নিমিষেতে আইলৈন নাম ইল্রেখর। গঙ্গা লয়ে ভূগীরথ চলিল সম্বর॥ গঙ্গাজলে যথা ইন্দ্রকরিলেন স্নান। ইন্দ্রেশ্বর বলি নাম.হইল সে স্থান॥ ইন্দ্রেশ্বর ঘাটে থেবা নর স্থান করে। সর্ব্ব শাপে মুক্ত হয়ে যায় স্বর্গপুরে॥ চলিলেন গঙ্গা মাতা করি বড় ছরা। মেড়াতলা নাম স্থানে যান সরিদ্বারা॥ মেড়ায় চড়িয়া রুদ্ধ আইল ব্রাহ্মণ। মেড়াতলা বলি নাম এই দে কারণ॥ গঙ্গারে লইয়া যান আনন্দিত হৈয়া। আসিয়া মিলিলা গঙ্কা তীর্থ যে নদীয়া॥ সপ্তদীপ মধ্যে সার নবদ্বীপ গ্রাম ৷ এক রাত্রি গঙ্গা ভূপা করিল বিশ্রাম ॥ রথে চড়ি ভগীরথ যান আগুয়ান। আদিয়া মিলিলা গঙ্গা স্প্তগ্রাম স্থান ॥ সপ্তগ্রাম তীর্থ জাম প্রয়াগ সমান i সেখান ইইতে গঙ্গা করেন প্রস্থাণ ॥

্থাকনা মাছেশ গঙ্গা দক্ষিণ করিয়া।. বিহরোদের বাটে গঙ্গা উভরিল গিয়া॥ গঙ্গা বলিলেন বাপু শুন ভগীরথ। কত দূরে তোমার দেশের আছে পথ।। ভ্রমিতেছি এক বর্ষ তোমার সংহতি। কোথা আছে ভত্মময় সাগর সন্ততি॥ পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিক তার মধ্যস্থানে॥• (यदेशात आहिन किनि महामूनि। সেইখানে মম বংশ মাতৃমূধে শুনি॥ এই কথা যেখানে গঙ্গারে রাজা বলে। হইলেন শতমুখী গঙ্গা সেই স্থলে ॥ আছিল সগরবংশ ভম্মরাশি হৈয়া<sup>°</sup>। বৈকুণ্ঠে চলিল সবে গঙ্গাজল পাইয়া॥ হস্ত তুলি গঙ্গা ভাগীরখেরে দেখান। ওই তব বংশ দেঁথ স্বৰ্গবাদে যান।। • • এক জন রহিল জঙ্গের অধিকারী। আর দব চতুর্ভু জৈ গেল স্বর্গপ্রী।। বংশ মুক্তি হইল দেখিয়া ভগীরথে। গঙ্গাকে প্রণাম করি লাগিল নাচিতে॥ গঙ্গা বলে দেশে যাও রাজার নন্দর। সাগরের সঙ্গে আমি করিগে মিলন। মহাতীর্থ হইল সে সাগরসঙ্গম। তাহাতে যতেক পুণ্য কে করে সে ক্রম॥ যে গঙ্গাসাগরে নর স্নান দান করে। <u>র্দ্ধি পাপে মুক্ত হয়ে, যায় স্বর্গপুরে n</u> নু পণ্ডিতের কবিত্ব মহত্ব। আনি লোকে মুক্ত কৈল ভগীরথ॥ .গঙ্গার মাহাত্ম্য **রর্ণন**।

জাহ্নবী জননী দেবী, জাইলেন এই ভূবি, এ তিন ভূবনে প্রতিকার। হুর নর নিস্তারিশী, পাপ্ন তাপ নিবারিশী, কলিমুপে হেন স্ববজার ॥ ধন্য২ বহুমতী, যাহাতে পঙ্গার ছিতি, ধন্য ধন্য ধন্য কলিমুগে।

শতেক থোজনে থাকে,গঙ্গাং বলে ডাকে,
তানে যমে চমংকার লাগে ॥
পক্ষীগণ থাকে যত, তাহা বা কহিব কত,
করে সদা গঙ্গাজল পান।
দ্রে রাজচক্রবর্ত্তী, যার আহে কোটি হন্তী,
শেই নহে পক্ষীর সমান॥
গয়াক্ষেত্রে খারাণসী, ধারকা মথুরা কাশী,
গিরিরাজ গুহা যে মন্দর।
এ দব যতেক তীর্থ, বিফুর সম মহন্দ,
সর্ব্ব তীর্থ গঙ্গাদেবী দার॥

त्राका भौगारमञ्जू छैलाशान ।

ঁগঙ্গা হেডু গেল যাটি হাজার বৎসর। পুনর্বার গেল রাজা অযোধ্যানগর ॥ রাজা হৈয়া করিলেন প্রজার পালন। হইল সৌদাস নামে তাঁহার নন্দন॥ অযোধ্যাতে করিলেন রা**জত্ব সোদাস।** ভগীরথ করিলেন গঙ্গাতীরে বাস।। কিছুকাল ভগীরথ ভাগীরথী ভটে। থাকি **হইলেন** মুক্ত সংসার স**রুটে**॥ করিল রাজার শ্রাদ্ধ তর্পণ সৌদাস। ব্রাহ্মণেরে দিল ধন যার যত আশ। মন দিয়া শুন রাজা দৌদাস চরিত্র। ্র্তনিলে যে পাপ ক্ষয় শরীর পবিত্র॥ এক পিন গেল রাজা মুগায়া করিতৈ। মুগ চাহি দিরে রাজ। বনেতে বনেতে ॥ আইল রাক্ষদ এক দঙ্গে লয়ে জায়া। भाषात्मत कारक छेखतिन तम **आ**मिया॥ ছাড়িয়া রাক্ষদ**ুরূপ ব্যান্ত রূপ ধরে**। তুই জনে কেলি করে প্রভাদের ভারে॥ ट्निकाटन मोमांग रम गांखरक (मिथा। শৃঙ্গারের কালে তারে মারিল বিদ্ধিয়া॥ এইকালে রাক্ষদী রাজার প্রান্তি বলে। বিনা-দোষে স্বামী মার শৃঙ্গারের কালে॥ পরিণীমে জানিবা হইবে যত পাপ। ় মহাপাপ ভু**ঞ্জিতে হইতে ত্রন্ধার্গ**॥

এতেক বলিয়া সে রাক্ষদী গেল ধন। ·মনোতুঃথে গৃহে রাজ্বা করিল গমন ॥ পাত্র মিত্রগাণে রাজা করিল আহ্বান। ্বশিষ্ঠ-মুনিরে আগে করিল সম্মান॥' मुनित्त क इल ताजा मव विवत् । এই পাপ কেমনে হইবে বিগোচন॥ পুরে।হিত বশিষ্ঠের অবুজ্ঞা প্রদাণে। অশ্বমেধ করিলেন শাস্ত্রের বিধানে॥ यक পূর্ণে দিল রাজা যজের দক্ষিণা। ় বিদায় হইয়া যথে গেল সর্বজনা॥ হেনকালে সে.রাক্ষদী ভাবে মনে নন। মম বাক্য ব্যর্থ হবে জানিল কারণ।। আপন রাক্ষদ রূপ দূরে তেয়াগিয়া। বশিষ্ঠ মুনির রূপ ধরিয়া আসিয়া। সোদাস রাজার কাছে কহিল বচন। মোরে মাংস ভোজন করাছ যশোধন॥ রাজা বলে অশ্বমাংস করি আহরণ। সেই মাংস খাইবারে গেল তব মন॥ স্মান সন্ধ্যা করিয়া আইস মহামুনি। করাইব তবে মাংস রন্ধন এখনি॥ বশিষ্ঠের রূপ সে দূরেতে তেয়াগিয়া। প্রাচীন বিপ্রের বেশ ধরিয়া আসিয়া॥ मनुरुषात मारम लिया कतिन तक्षन । • বশিষ্ঠকে ডাকে রাজা করিতে ভোজন॥ যজমান ৰাক্য মুনি লভিয়তে না পারে। উপস্থিত হইলেন রন্ধক আগারে॥ বিসিলেন মুনি তবে করিতে ভোজন। রাক্ষদী মনুষ্য মাংস দিল ততক্ষণ॥ थाल कार्रल धुरेशा त्रांकमी राग परत । দেথিয়া মুনির ক্রোধ বাড়িল অন্তরে॥ মমুষ্যের মাংদ দিয়া কর উপহাস ! তুমি ব্রহ্ম রাক্ষদ যে হও হে দৌদাস॥, 。 এত যদি - প্রীর্শিষ্ঠ মুনি শাপ-দিল । মুনিকে শাপিতে রাজা হাতে নিল জল। অকারণে শাপ দিলা আমি নহি দোষী। এই জলে পোড়াইয়া করি ভশরাশি॥

হেনকালে রাক্ষদী রাজার শাপ শুনি। বর হইতে পলাইয়া চলিল আপনি॥ 'ব্যান করি জানিল বশিষ্ঠ তপোধন। রাক্ষদী আসিয়া মাংস মাপিল ভোজন ॥ মুনিকে দিবার্রে শাপ রাজা নিল পানী। নিষেধ কর্নে তারে দময়ন্তী রাণী॥ ক্রোধ সম্বরিয়া রাজা ভারে মনে মনে। এই জল এখন খুইব কোন স্থানে॥ স্বর্গে থুই যদি তবে দেবঁগণ মরে। नागगग मरते यिनं दिक्त नौगन्दरत ॥. পৃথিবীতে ফেলিলে সকল শশু যায়। সেই কল ফেলে ঝজা আপনার পায়॥ রাজার পুড়িয়ে গৈল তুথানি চরণ। রাজার কল্মাধপাদ নাম দে করিণ॥ বশিষ্ঠ বলেন শাপ দিমু নৃপবর। রাক্ষদ হইয়া থাক এগার বৎসর॥ লোটায় ধরিয়া রাজা বাদিষ্ঠ চরণ। কত দিনে হারে মম শাপ বিশোচন॥ মুনি বলে পার্বে যবে গঙ্গা দরশন। তবে ত তোমার শাপ হইবে মোচন॥ সৌদাস ভূপতি ব্রহ্মরাক্ষ্ম হইয়া। দেশে২ নিত্য ফিরে ব্রাহ্মণ খাইয়া॥ এগার বৎঁসর পূর্ণ হইল যখন। তিন দিন আহার না মিলিল তথন॥ উত্তরিল গিয়া রাজা প্রভাদের কুলে 🕨 . শ্রেযুক্ত হইয়া বসির্ রুক্ষমূলে॥ • ক্ষুধায় আকুল রাজা যে র্ক্ষ নেহালে। এক ব্রহ্মদৈত্য আছে সেই রক্ষভালে॥ ব্ৰহ্মদৈত্য বলে ওহে ভূমি কেন হেখা। মম স্থান তুমি নিলা আমি যাব কোথাঁ॥ শুনিয়া তাহার কথা সৌদাস হাসিল। 🕹 ব্ৰহ্মদৈতা দেখি এটা খাইতে আইল॥ ব্রহ্মদৈত্য রাক্ষণে বিবাদ স্থাই জন। ছয় মাস মল্লযুদ্ধ করিছে এমন ॥ ं তুই জন যুদ্ধে দথ ন্যুন নহে কেই। মিত্রতা করিয়া পরস্পর করের স্নেই॥

দর্ব্য প্রথ ছুই জন করেন প্রকাশ। বঁশিষ্ঠ শাপিল মোরে বলেন সোদাস। ব্রহ্মদৈত্য বলে মিত্র শুন, বিবরণ I বরদত্ত নামে আমি ছিলাম ব্রাহ্মণ্॥ বহুকাল বেদ পড়িলাম গুরু বরে। চাহিলেন গুরু কিছু দক্ষিণা আস্থারে। করিলাম উপহাস শুনিয়া গ্রহরে। গুরু বলে ব্রহ্মদৈত্য হও সভঃপরে॥ যখন গঙ্গার জল,পুর্বে দরশন। তখন পাইবা মুক্তি ব্রাহ্মণনন্দন ॥ সোদাস বলেন মিত্র:চেতাইলা:মোরে। তেঁই সে গঙ্গার তত্ব ত্বই জনে করে॥. গঙ্গাস্নান করি যান সে ভার্গব ঋষি। মাথায় করিয়া গঙ্গাজলের কলদী॥ হেনকালে দোঁহে বলে আগুলিয়া তাঁরে। এক বিন্দু গঙ্গাজল দিয়া যাও মোরে ॥ লাগিলেন বলিতে ভার্গব তপোধন। অগ্রভাগ শিবের তা দিব হে কেম্নু॥ দোঁহে কহে মুনি তোর নাহি বিভালেশ। গঙ্গাজলে নাহি হয় শেষ অবশেষ ॥ জানিলেন তথন ভার্গব তপোধন।. মহাজন বটে ভগীরখের নন্দন॥ ১ কুঁশাতা করিয়া গঙ্গা দিল তার গাখ। ব্ৰহ্মহত্যা আদি পাপে এড়িয়া পলায়॥ ছিলেন সোদাস ব্রহ্মরাক্রদ হইয়া ৮ বৈকুঠে চলিয়া গেল গঙ্গাজল পাইয়া॥ ্রেক্সদৈত্য আর ব্রহ্মরাক্ষদ সহরে। ছুই জনে মুক্ত হুইয়া গেল নিজ ঘরে॥ 🔰 গঙ্গার মহিমা এই কি রলিতে জানি। অ নিক্রাণ্ড রচে ক্বত্তিবাস মহাগুণী ॥

দিলাপের স্বর্থমধ বজ্ঞ বিবরণ।
সৌদাস গেলেন আয়ু শেষে স্বর্গস্থলে
ইইলেন স্থদাস ভূপতি ভূমগুলে ॥
মুকাস করেন রাজ্য অনেক বৎসর।
দিলীপ হইল রাজা রাজ্যের উপর॥

দিলীপের নন্দন হইল রঘুরাজা। পুত্রের সমান পালে পৃথিবীর প্রজা॥ একেত দিলীপ রাজা মহাবলবান। তদ্রপ হইল পুত্র পিতার সমান 🗓 পুজের বিক্রম দেখি ভাবে মনে মন। অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন আরম্ভণ॥ বোড়া রাথিবারে নিয়েজেলেন রঘুরে। रयथारन रमथारन यारव निकरि कि मृद्र ॥ ঘোড়া দিরা দিলীপ কহিল তার ঠাই। যত্তপূৰ্ণ কালে যেন এই ছোড়া পাই॥ বোড়া রাখিবারে রঘু করিল পয়ান। সঙ্গেতে 'চলিল তুল্য যোদ্ধা বলবান॥ गररक वर्रनम बन्ना रेकाम वृद्धि केति। অশ্বমেথ করি রাজা লবে স্বর্গপুরী॥ किएम निवातन इस वल कुला कति। বিরিঞ্চি বলেন তাঁর ঘোড়া কর চুরি॥ অশ্ব বিনা রাজা যজ্ঞ করিতে না পারে। চলিলেন ইন্দ্র যোড়া চুরি করিবারে॥ . দ্বিতীয় প্রহর দিবা অন্ধকার করি। লইলেন দেবরাজ যজ্ঞ অশ্ব হরি॥ ঘোড়া হারাইয়া ভাবে দিলীপ নন্দ্র। ইন্দ্ৰ বিনা ঘোড়া মোগ লবে কোন জন ॥ নয় বৎসরের শিশু দশ নাহি পুরে। রথ চালাইয়া দিল ইন্দ্রের উপরে॥ সহস্র ঘোড়ায় বহে স্বর্গে রথখান। পলকে প্রবেশে গিয়া ইন্দ্রপবিগ্রমান ॥ ইন্দ্র কোথা বাল রঘু ঘন ছাড়ে ডাক। আজি ইন্দ্ৰ তোমা প্ৰতি ঘটল বিপাক। মার মার বলি রঘু লাগিল ডাফিতে। বাহির হুইল ই'ব্দ্র চড়ি ঐরাবতে॥ तपुरत रमिश्रा हैक वरन कर्ने और। মরিবার নিমিত্তে আইলি স্বর্গবাদে॥ মাছি হৈয়া সহিবা কি পর্ববর্তের ভার। গলায় কলদী বান্ধি নদীতে সাঁতার॥ সহিতে স্কুরের ধার কৈবা বল পারে। वालक देह्या चाहिम चामात्र छेभदत्र ॥

র্যু বলে গর্ক কর রণ নাহি জিনি। যার যত বল বৃদ্ধি জানিব এখনি॥ আমাকে বালক দেখ আপনি কি বীর। বালকের রণে আজি হও দেখি স্থির॥ তিন বাণু মারে রযু বাসবের বুঁকে। ঐরীবত সহ ইন্দ্র ফিরে গৈর পাকে॥ ইন্দ্র বলে ভাল বুলি বয়সে ছাওয়াল। এড়িলেক বাণ যেন অগ্নির উথাল।। দশ বাণ ইন্দ্র তবে গুরিল সন্ধান। দশ বাণে কাটল ইন্দ্রের দশবাণ॥ তুই জনে বাণ রৃষ্টি যেন জল ঘনে। ছুই জনে, যুগ্ধ করে কেহ নাহি জিনে॥ ন্বসুৱাজ জানে বাধ পাশুপত সন্ধি। হাতে গলে দেবরাজে করিলেক বন্দী॥ ঐয়াবত হইতে পঞ্জিল ভূমিতলে। লোহার শিকলে বান্ধি রথে নিয়া তোলে॥ লোড়া নিয়া আইল বাপের বিভাষানে। সাত দিন ইব্র বান্ধ। অযোধ্যাভুবনে॥ সঙ্গেতে করিয়া ব্রহ্মা যত দেবগণ। িজাপনি চলিয়া গেল°হুযোধ্যাভুবন॥ রিধাতা ব্লেন রাজ। তুমি পুণ্যবান। তোমার তনয় রঘু তোমারি সমান।। আর কিবা বর দিব তোমার রঘুরে। - রঘুবংশ বলি যশঃ **ঘূষিকে সংসারে**॥ এত যদি বলিলেন্ ব্রহ্মা মুনিবর। তবে মৃঠ্চ **হইলেন দেব পুরন্দ**র॥ রগুঁ বলিলেন সত্য কর পুরন্দর। অনার্ষ্টি নহে যেন অযোধ্যা উপর॥ ইন্দ্র বলিলেন চিন্তা না করিহ তুমি। ণে কিছু ক্ষেত্রৈর কন্ম সে হুরিব আমি॥ করিলেন এই সত্য দেব পুরন্দর। ইন্দ্রমর মর্গে গেল সকল অমর॥ রয়ুর বিক্রম শুনি শক্রপ**ক্ষে ত্রাস**্ত আদিকাওঁ রটিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

## রঘুরাজার দানকীর্ত্তি।

.দিলীপ রাজত্ব করে অযুক্ত বৎসর। পুত্রে রাজ্য দিয়া গেল অমর নগর।। পিছ্ঞাদ্ধ করিলেন রঘু যশোধন। ব্রাহ্মণেরে: দিলেন যে ছিল যত ধন।। অভভকা রঘু<mark>ৱাজা নাহি রাথে'</mark>ঘরে । মৃত্তিকার পাতে রাজা জলপান করে। বরদত্ত নামে এক ব্রাক্ষণ নন্দন i কশ্যপ মুনির ঠাই করে অধ্যয়ন ॥ গুরুগৃহে বদতি করিয়া বহু দিন। চতুঃষষ্টি বিছাতে সে হইল প্ৰবীণ॥ গুরুরে দক্ষিণা দিতে কহিল তাঁহারে। কি দক্ষিণা দিব গুরু আজ্ঞা কর মোরে॥ গুরু বলে অপ্ল মাগি করু বিবেচনা। চৌষ্টি বিছার দেহ চৌদ কোটি সোণা॥ দ্বিজ কহিলেন এই অসম্ভব কথা। মনে ভারে এতেক স্থবর্ণ পাব কোথা॥ সবে বলে রঘূরাজা বড় পুণ্যবান। তার ঠাঞি আমি গিয়া মাগি স্বর্ণদান ॥ সাত দিবসের তরে নিয়ম করিল। গুরুকে কহিয়া শিয়্ বিদায় হইল॥ সাত পাঁচ ভাবিয়া সে দ্বিজ অকিঞ্চন। অযোধ্যানগরে আসি দিল দরশন॥ ব্রাহ্মণে মিষেধ নাহি'রঘূর ছ্য়ারে।, উত্রিল গিয়া সে রমুর অন্তঃপুরে॥ মৃত্তিকার পাত্রে রঘু করে জলপান। দেথিয়া ব্রাক্ষণ পুত্র করে অন্মান ॥ মৃত্তিকার পাত্তেতে করিছে জলপান। কিলপে করিবে চৌদ কোটি স্বর্ণদান॥ দেখিয়া ব্রাহ্মণপুত্র যায় পাছু 'হৈয়া।'ৃ রাখিল ব্রা**ক্ষণ রঘু ছারেতে দে**খিয়া ॥ আপনি পাখালে রাজা তাহার চরণ। বিবিধ মিন্টান্ন দিয়া করায় ভোকন ॥ •. কপূর তামুল মালা দিলেন চন্দন। জির্জাস। করেন করি পাদসুষ্থাহন॥

ব্রাহ্মণে বলেন রাজা তুমি পুণাবান। আসিয়াছি তব স্থানে লইবারে দান। দেখিলাম ঘটিয়াছে যে দণা ভোমারে আর্পনার নাহি কিছু কি দিবা আমারে॥ তোমার অধীন রাজা ধরণী অশেষ। ঐখর্য্য তোমার দেখি মুৎপাত্র শেষ। দেখি তব দঁশা ভূর লাগিল আমারে। এসেছি তোমার ঠাই ধন মাগিবারে। ভূপতি বলৈন ভূমি<sup>\*</sup>কত চাহ ধন। যাহা মাগ তাহা দিব ঠাকুর ত্রান্ধণ॥• শুনিয়া রাজার কথা দ্বিজবর বলে। লাড়ু দিয়া যেমন ভাণ্ডা;ও হে ছাওয়ালে॥ রাজা বলে যেবা মাগ না করিব আন। বলিয়া না দিলে নাহি পাব পরিত্রাণ॥ শ্ৰীবিষ্ণু বলিয়া বিপ্ৰ কাণে দিল হাত। চৌদ্দ কোটি সোণা মাগি তোমার সাক্ষাৎ॥ রাজ। বলে এক রাত্রি থাক মহামুনি। প্রাতঃকালে ধন দিব লৈয়া যাইও তুমি॥ এত বলি ব্রাক্ষণে রাখিল নিজ যরে। আপনি জিজ্ঞাসা করে সাধু সদাগর॥ চৌদ্দ কোটি সোণা ধার যেবা দিতে পারে। চৌদ্দ দশ কোটি ক্রালি শুধিব তাহারে॥ যোড়হাত করিয়া কহিছে প্রজাগণ। তোমার নগরে নাই এক কোটি ধন 🗈 হেটু,মাথা করি রাজা ভাবিল আঁপদ। হেনকালে তথা শুনি আইল নারদ। ি পাগু অর্ব্য দিল রাজা বিসিত্তে আসন। মুনি বলে কেন্ রাজা বিরস বদন।। রাজা বলে মহাশয় শুন কহি কথা। ভ্ৰান্সণ চাহিল ধন আজি পাব কোথা 🕯 ু লাগিলেন হাসিতে নারদ মহামুনি। ় ইহার উপায় কহি শুনহ আপনি॥ বল কালি কুবেরে করিবু সম্ভাষ্য। ররেতে বিষয়া পাবে বড় চাহ ধন।। তার পরে গেলন নারদ তর্গের व्यायानगरत ताका बाकात बाक्न ॥

আজা করিলেন রাজা পাত্র পরিবারে। সবে সাজ যাইব কুবেরে দেখিবারে॥ কটক সাঞ্জিল বাজে ছুন্দুভি বাজন। কৈবাদে কুবের তাহা করেন শ্রবণ।। কুবেরের দূত ছিল অযোধ্যাত্নবনে। জিজ্ঞানা করিন্ধ নব পাত্র মিত্রগণে ॥<sup>\*</sup> পাত্র মিত্র বলেঁ কি বেড়াও শুধাইয়া। প্রমাদ পড়িৰে কালি কুবেরে লইয়া ॥ শুনিয়া ধাইল-দূত চলিল অমনি। ফৈলাদে নারদ গিয়া কহেন তখনি॥ কি করু কুবের তুমি নিশ্চিন্ত বসিয়া। তোমার উপরে রবু আসিছে সাজিয়া।। স্লবর্ণ নাহিক রঘুরাজার ভাণ্ডারে। চৌদ কোটি স্বৰ্ণ বিপ্ৰ চেয়েছে তাঁহালে॥ এত যদি বলিল নারদ মহামূনি। কুবের বলেন আমি পাঠাই এখনি॥ . আপনি কুবের ধনু দ্বিলেন গণিয়া। দূত গিয়া ভাণ্ডারেতে দিল ফেলাইয়া॥ প্রভাতে কহেন রয় ব্রাহ্মণ কুমারে। ভাণার সহিত স্বর্গিনীয় তোঁমারে॥ 🖸 🕮 विक्रु विनया मूनि हूँ हेल क्रूंहे को न। 🕟 চৌদ্দ কোটি মাত্ৰ লব না লইব আন॥ চৌদ কোটি স্বর্গ ারে দিলেন গণিয়া। শত শত জনে বোঝা দিলেন বাঞ্চিয়া 🖟 ধন লৈয়া গুরুকে ক্ষিল সমর্পণ্। • গুরু বলে এত ধন দিল কোন জন॥ শিষ্য বলে রঘুরাজা বড় পুণ্যবান গ করিলেন তিনি চৌদ্দ কোটি স্বর্ণ দান॥ মুনি বলৈ বসি আমি গহন কাননে। ধনবাদে দহ্যশৈণে ব্যবিৰ জীবনে॥ এই ধন রাথ লয়ে ইন্দ্রের ভাতারে। যজ্ঞকালে যেন ধন আনি দেন,মোরে॥ कांक्रेन लहेस लाल हेट्स्ट्र महरू। সম্রুমে উঠিল ইক্র দেখিয়া ব্রাহ্মণে ॥ .হিঙ্গ-বল্লৈ গুরু পাঠা**ইলেন আবা**রে। রযুৱাসা স্কর্ণ দান দিল ভারে ভারে।

দে মহামুনির ধন রীখহ ভাগোরে। এত বলি ধন তথা রাথে মুনিবরে॥ 'বাদব বলেন বাপু স্বীত্য কহ কথা। ইঞ্চ্বতি-তিনি সোণা পাইলেন কো্থা॥ বিজ বলৈ দক্ষিণা চাহিল স্বৰ্ণ গুৰু। আসারে দিলেন রঘুরাজা কল্পতরু॥ রাম রাম বলি ইন্দ্রাণে দিল হাত। রঘু নাম না করিহ আমার সাকাৎ॥ নিশাতে না যাই নিদ্রা রযুক্ষ ভয়েতে 🖟 . অযোধ্যানগরে সূদা ভ্রমি.ক্ষেতে ক্ষেতে ॥ স্থানান্তরে নিয়া প্রভু রাথ এই ধন্য ধনের কারণে রয়ু নিধিবে জীবন ॥ । ধন লৈয়া বরদত্ত গৈল গুরুপারে । ় গুরু বলে রাখ নিয়া পর্বত কৈলাদে॥ ় নিজ ধন দেখিয়া কুবের মনে হাসে। গিয়াছে যাহার ধন আইল তার পাশে॥ ্রায়ু স্থূপতির যশঃ ত্রিস্থ্রবনে যোধে। রচিলেন আদিকাণ্ড পণ্ডিত কুতিবাসে॥ অজ রাজার বিবাহ ও দশর্থের ণ জন্ম বিগরুণ।

রগুরাজ্য করে দশ হাজার বৎসর। াজ নামে তনয় তাঁহার মনোহর॥় পুত্রের দেখিয়া রাঙা প্রথম যৌবন। পুত্রে রাজ্য দিয়া গেল বৈকুণ্ঠভুবন ॥ অজের সুমান রাজা নাহিক সংসারে। পুত্রের সর্যাস পালে সমস্ত প্রজারে॥ মাথর রাষ্ট্রার ক্রন্থা ইন্দুমতী নাম। পরম। স্থনারী সেই লাবণ্যের ধাস॥ ইঙ্ছাবরী হইতে কন্সার পেল মন। কহিল পিতার অত্যে করিয়া গোপম। স্বয়স্বরা হইতে আমার আর্ছে মন। সকল রাজারে স্থান করি নিমন্ত্রও॥ য়ত যত মহারাজ পৃথিবীতে রৈদে। মাথরের নিমন্ত্রাংণ সকলেতে আইসে॥, প্রথম যৌবন কিরা দেখিতে স্থলার ৭' সকলে দাইনে তেই না,বহিল ঘর ।

অযোধ্যা হইতে হৈল অজের গমন। সভামধ্যে অঙ্গ গিয়া বসিল তথন॥ ুপশুর মধ্যেতে মেন বসিল কেশরী। বিদিল সুকল রাজা অজ মধ্যে করি॥ রঘুর তনয় অন্স দিলীপের' নাতি॥ পৃথিৰীমণ্ডলে যাঁর এক দণ্ড ছাতি॥ বসিল করিয়া সঙা যত নুপগণ। তথন মাথর রাজা করে নিবেদন॥ এক কন্সা দান যোগ্যা প্লাছে মম যরে। আজ্ঞা কর'দেই কন্স। আনি স্বয়ন্বরে॥ পরিণামে ছন্দ্র যেন না হয় ঘটন। তবে শীস্ত্ৰ আন ক্যূা এই নিবেদন॥ মম কন্সা.বরমাল্য দিবেক ধাঁহারে। সবারে বিদায় দিয়া রাখিব তাঁহারে॥ ভাল ভাল কহিল সকল ৰূপগণ। শীঘ্র ইন্দুমতী আন করিগ্ন• সাজন॥ কেশ আঁচড়িয়া তার বান্ধিল কুন্তল। বিবিধ পুঞ্পের মালা করে ঝনমল॥ कशारन मिन्तूत फिल नयरन कञ्चन । চন্দ্রের সমান রূপ অতীব বিমশ ॥ স্থুচিত্র ব্লিচিত্র পরে পায়েতে পাশুলি। বিধাতা গড়েছে বেন কনক-পুত্তণী॥ সহচরীগণ সঙ্গে চলিল বেরিয়া। মতুগ্রুগতি রামা চলিল সাজিয়া॥ যেই জন করে ইন্দুমতী নিরীকণ। মদনের বাণে হরে তাহার চেতন॥ চেত্ৰ পাইয়া উঠে বলে নৃপগণ। এ কন্সা য়ে পাবে তার সার্থক জীবন॥ কেহ বলে ক্ছা মোহর করে নিরীকণ। কেহ 'বলে, কম্মার আমাতে আছে মন গ যারে পাছু করি ক্লা করয়ে গমন। ভূমিতে পড়িয়া তেঁহ জুড়িল রোদন ॥ কতা কি কুৎসিত রূপ দেখিল-আমারে। আমারে এড়িয়া দে ভঙ্গিবে কোন বরে। । একে ওঁকে দেখিয়া যতেক রাজগণ। व्योक्त निक्रिं वाति किन क्रिनेन ॥

ধন পাইলে ভুষ্ট যেন দরিদ্রের মতি। গলে মাল্য দিয়া বলে তুমি মম পুতি। বরমাল্য দিয়া যদি কন্সা ফরে গেল। লজ্জিত হইয়া যত রাজা পলাইল॥ বনেতে আদিয়া দবে হয়ে এক মতি। অজকে মারিতে যুক্তি করিল ভূপীতি॥ একণে সবাই থাকি বনে লুকাইয়া **!** অজে মারি ইন্দুমতী লইব কাঁড়িয়া॥. লুকাইয়া বনে তার রহে স্থানে স্থান। হেথায় মাথর রাজী করে কঁন্সাদনি॥ কত্যাদান করে রাজা করিয়া কৌতুক। নানা রত্ন হস্তা অশ্ব দিলের যৌতুক ॥ : তিন দিন ছিল রাজা মাথরের যরে। আর দিন যান রাজা অযোধ্যানগরে॥ ইন্দুমতী সহ রথে করে আরোহণ। কত সেনা সঙ্গে রঙ্গে চলে অগণন॥ নিদ্রায় কাতর রাজা চলিতেছে রথ। এইকালে রাজ্যণ আগুলিল থথ ॥• মার মার বলি সবে আগুলিল তথা। ইন্দুমতী দেখিয়া করিল হেঁট নাথী॥ ন নিদ্রাতে বিহ্বল পতি জাগান কেয়নে। নিদ্রাভন্ন হৈল ইন্দুমতীর জ্বলনে॥ িরাজগণ ডাকে তাতে ভীত নহে মঁন। মলিন দেখিল ইন্দুমতীর বদন॥ ইন্দুয়তী বলে নাথ কি ভাব এখন। দেখিনা তোমাকে ঘেরিলেক নৃপথণ ॥ তিন কোটি রাজা আছে পথ সাওলিয়া। আমায় কাড়িয়া লবে তোমায় মারিয়া॥ • 🛂 অজ বলে প্রদন্ন করহ প্রিয়ে মুখ। এক বাণে সবে মারি দেখহ কৌতুক। এক রাণ বিনা যদি ছই বাণ মারি। রঘুর দো**হাই তবে র্থা অন্ত** ধরি ॥ এত বলি ধনু বৈয়া দাখাইল রখে। ী অজ দেখি রাজগণ লাগিল ডাকিতে॥ েতিন কোটি ভূপতিরে করি তৃণ জ্ঞান 🖣 **এ**ড়িলেন अर्छ रेम शांकर्व नात्य वांग ॥

এক বাণে গন্ধৰ্ক হই**ল তিম কোটি।** অাপনা আপনি মরে করে কাটাকাটি॥ গন্ধৰ্ব বাণেতে রণে নাহি যায় খাঁটা। এক বাণে তিন কোটি রাজা গেল কাটা।। তিন কোটি রাজা সেই যুদ্ধেতে মারিয়া। অযোধ্যাতে গেল অজ ইন্দুগতী নিয়া॥ অজ রাজা তকু-তার প্রাণ ইন্দুমতী। হইলেন কিছুক।ল পরে গর্ভবতী॥ দুশ মাস গর্ভ হইল প্রসব সময়। হইল তনয় যেন চন্দ্রের উদয় ॥ রূপে গুরুণ দেখি যেন অভিনব কাম। দশর্থ বলিয়া রাখিল তার নাম্প আমি দশরথের কি কবঁ গুণগ্রাম। যাঁর পুত্র হুইলেন্ আপনি জীরাম॥• কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিম্বে বিচক্ষণ। গান দশরথের উৎপত্তি বিবরণ॥

দশরথের রাজা হওন বিবরণ।

এক বর্ষ বয়স্ক যথন দৃশর্থ। পুত্রে শোয়াইয়া দোঁহে দাধে মনোর্থ। পুপ্পবনে ক্রীড়া.করে হাস্<mark>ড পরিহাসে।</mark> নারদ চলিয়া যান উণার আকাশে॥ পারিজাত মালা ছিল তাঁহার বীগায়। বাতাদে উড়িয়া পড়ে **ইন্দুমতীর গায়॥** " পারিজাত যথন হইল পরশন। :. \* ইন্দুমতী ছাড়িলেন তখনি জীবন॥ প্রাণ ছাড়ি ইন্দুমতী গেল স্বর্গপুরে 1 কাঁদে অজ লোঁচন ভরিল তাঁর মারে॥ কৃত বা কহিব সেই রাজার রি**শা**প। না পারে সঁহিতে ইন্দুমতীর সন্তাপ। সেই পারিজাত মারে আপনার গায়। : তুই জন মুক্ত হয়ে স্বৰ্গপুরে বায়.॥ নঁত্রক নর্ভকী ছিল দোঁতে স্থাপুরে। শাপত্ৰষ্ট জন্মিয়াছিলেন ভূমিপৰ্বৈ॥ তুইজন যথন গেলেন স্বৰ্গপথ। এক বর্ষ বয়স্ক তথ্ন দুশর্থ॥

অন্নকালে পিতা মাতা মরিল হজন।
দেখিয়া চিন্তিত য়ে বশিষ্ঠ তপোধন॥
সেই পুত্র লৈয়া গেল ঘরে আপনার।
প্রভাইল নানা শাস্ত্র শাস্ত্র অনুসারণ।
হইলেন পঞ্চবর্ষ বয়স্ক যখন।
লইলেন আপনি পৈতৃক সিংহাসন॥
ভ্তরাম মুনি তাঁরে অস্ত্র দিল দান।
যত্র করি শিখাইল শব্দভেদী বাণ॥
রাজ্য করেন দশর্থ যেন পুরন্দর।
প্রত্ন্য পালে প্রজা মহাধকুর্বর॥
রাজার বয়স হৈল পনর বৎসর।
আদিকাও রচে কুতিবাস কবিবর॥

প্রাকা দশর্থের সহিত কৌশল্যাব বিবাহ। দশর্থ সহারাজ জন্ম দূর্ঘ্যবংশে। সর্বত্তণেশ্বর রাজা সকলে প্রশংসে॥ রাজচক্রবর্তী রাজা সবার উপর। বিবাহ না হয় বয়ঃ ত্রিংশৎ বৎসর॥ দৈবের ঘটনে রাজা ইইল নির্বন্ধ। হেনকালে ঘটে তাঁর বিবাহ সম্বন্ধ ॥ কোশদের রাজা সে কোশল দণ্ডধর। কৌশল্যা নামেতে কন্সা আছে তাঁর ঘর॥ কৌশল্যার রূপ রাজা দেখিয়া মুর্চ্ছিত। কারে কন্সা দিব বলি রাজা স্থচিন্তিত ॥ পুরোহিড় ভ্রাক্ষণেরে কহিল সত্তর। দশরথে আনির্বারে যাহ দ্বিজবর ॥ আমার সংবাদ কহ রাজার গোচরে । কৌশল্যা নামেতে কন্সা সমর্পিব তাঁরে॥ তাঁহা বিনা কৌশল্যার বর নাহি দেখি। দশরথে দিয়া কন্সা হইব সৈ স্বৰ্থী॥ সংবাদ লইয়া বিপ্র চলিল সঁহর। শী প্রগতি গেল স্বিজ অযোধ্যানগর॥ ব্রাহ্মণে দেখিয়া রাজা করেন প্রণাম। আশীষ করিয়া কছে আপনার নাম 🖖 কোশল দেশেতে ঘর্ম রাজপুরোহিত। তোমারে নইতে রাজা আমি নিয়োজিত ॥

পর্মা স্থন্দরী কম্মা আছে তাঁর ঘরে। কৌশলাঁটা নামেতে তাঁকে দিবেন তোমারে তব তুল্য রূপ আর নাহি কোন দেশে॥ তোমারে দিবেন তাঁকে মনের আবেশে॥ রাজার সংবাদ এই জানাস্থ তোমারে। বিবাহ করিতে চল কোশলের ঘরে॥ এতেক শুনিয়া রাজা সংবাদ বচন। পাত্রবর্গ লৈয়া রাজা করেন মন্ত্রণ॥ যাবৎ বিবাহ করি নাহি আসি খরে। তাবৎ পালিহ রাজ্য অঘৈধ্যা নগরে॥ রথ হৈয়া যোগাইল রথের সার্থি। সেমাগণ সঙ্গে ঝজা চলে শীঘ্রগতি॥ নানা কাভ বাঁজে নাচে বিভাধরীগণ। তুরী ভেরী ঝাঁঝরী তা না যায় গণন। পাথোয়াজ পঞ্চাশ সহশ্র পরিমাণ। তিন কোটি শিঙ্গা বাজে অতি খরসান।। , বাজে শতকোটি শন্থ আর ঘণ্টাজাল। ভোরঙ্গ শহ্সে কোটি শুনিতে রসাল।। সহস্ৰ সানাই বাজে ডক্ষ•কোটি২। ত্রিশ সহঁস্র দামামায় ঘন পড়ে কাটি॥ তবল বিশাল বাছ্য বাজে জয়ঢোল। মহাপ্রলয়ের কালে ফেন'গণ্ডগোল॥ বাগ্যভাণ্ড মহাকাণ্ড করিল প্রচুর। রথবেগে গেল রাজ। কোশলের পুর॥ পাইগ্রা তাঁহার বার্ত্ত কোশলের রাজা। পান্ত অর্ঘ্য দিয়া ক্রে নৃপতির পূজা॥ রাজা কন্সাদান করে শাস্ত্র ব্যবহারে। আমোদ করিল রামাগণ স্ত্রী আচারে॥ শুভক্ষণে সুই জনে শুভদুষ্টি করে। উভয়ের রূপে ধরা কত শোভা ধরে<sup>\*</sup>॥ নানা রক্ত দিয়া রাজা করে কন্যাদান 🗽 শান্ত্রের বিহিত রাজা করিল সম্মান॥ আপনি অর্দ্ধেক রোজ্য দিলা অধিকার ৷ বিলাইতে দিল রাজা অনেক ভাণ্ডার 1-(क्रिना नहेश ताजा व्यक्तिन वाम। আদিকাও গাইল পণ্ডিত কৃতিবাস।।

## দশরথের সহিত কৈক্যীর বিবাহ।

গিরিরাজ নগরেতে কেক্যের ঘর। স্থা বাজ্য করে রাজা অনেক বৎসর॥ কৈক্য়ী নামেতে কন্সা পরমা স্থন্দরী। তার রূপে আলো করে সেই রাজপুরী॥ সমন্বরা হকে কন্মা হেন আছে মন। পৃথিবীর রাজাকে করিল নিমন্ত্রণ॥ দূত যায় দশরথে আনিতে সত্বর। শীঘ্রগতি গেল দূত্ত অযোধ্যানগরু॥ ব্রাক্ষণে দেখিয়া রাজা প্রণাম করিল। আশীৰ করিয়া দ্বিজ কহিতে লাগিল। গিরিরাজ নগরেতে আমার ক্সতি। রাজকন্মা স্বয়ন্ত্ররা হবে নরপতি॥ রাজাপণ আসিয়াছে তথায় প্রচুর। চল শীঘ রাজা তুমি গিরিরাজপুর॥ স্বয়ন্বর স্থান যে কব্রিল স্থাভেন। সন্বাদ পাইয়া রাজা চলিল তখন॥ রথবেগে দশর্থ গেল সভা স্থানে। সভা করে রাজগণ বসেছে যেখানে॥ স্বয়ম্বর স্থানে আইল কৈক্য়ী স্থন্দরী। তাঁর রূপে আলো করে গিরিরাজপুরী॥ কৈকয়ীরে দেখি সবে করে অনুমান। আইল কি বিভাধরী সমন্বর স্থান॥ কিবা রম্ভা ঊর্বদী আইল তিলোত্তমা। ত্রিভূবনে নিরুপমা কি দিব উপমা॥ পূর্বের রাজকন্মা যেন ছিল ইন্দুসতী। সেই যেন বরিলেক অঙ্গ মহামতি॥ । তাঁহার রূপের কথা গেল দেশে দেশে। বিবাহার্থে রাজগণ এলেন হরিয়ে॥ ইন্দুমতী বরিলেক অজ্মহারাজে। সব রাজা গেল দেশ পড়িয়া সে লাজে॥ পরম স্থানর ঝাজা রাজচক্রবভী। দশর্ম জুলা নাহি ভূমিতে ভূপতি॥ দশরথ থাকিতে বরিবে কোন জনে 🗓 এই যুক্তি অধ্যোমুখে করে রাজগণে॥

প্রত্যেক দেখিল কন্সা সব রাজাগণে। সবারে ভুলিল দশরথ দরশনে ॥ ধন পাইলে ভুষ্ট যেন দরিদ্রের মতি। গলে শাল্য দিয়া বল্লে তুমি মম পকি॥ দশর্থ ভূপতির গলে মাল্য দোলে। লজ্জায় ভূপতিগণ মাথা নাহি তোলে ৷ রাজগণ বলে কন্সা বড় বিচক্ষণা। দশরথ থাকিতে বরিবে কোন জনা॥ রাজ্গণ পরস্পর•করিয়া সম্মান। বিদায় হইয়া গেল নিজ নিজ স্থান॥ ক্রাদান করে রাজা পরম কৌতুকে। মন্থর। নামেতে চেড়া দ্রিলেন যৌতুকে।। পৃষ্ঠে ভার কুঁজের নড়িংত নারে বুজি। ক্ষতি করে তার যাঁর কাছে থাকে চেড়ী॥ মাণিক মুকুতা রাজা পাইল বিস্তর। অশ্ববেগে নিজদেশে চলিল সত্তর ॥ কৈকয়ী:লইয়া রাজা **আদে নিজ দেশে।** মাদিকাও রচিল পণ্ডিত কুতিকাসে॥ রাজা দশরথের সহিত স্থমিত্রার বিবাহ ও রাজার नर्तना जीनः नर्ता शकारक बीरका অনাবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি নিবারণ ভন্য इत्स्र निक्र देश याका।

কোশলা। কৈক্য়া এই দপত্না উভয়।
উভয়ে লইয়া ক্রীড়া করে মহাশায়॥
দিংহল রাজ্যের যে হামিত্র মহীপতি।
হ্বমিত্রা তনয়া তার অতি রূপবতী।
কভারে দেখিয়া রাজা ভাবে মনে মুন।
কভাযোগ্য বর কোথা পাইব এখন॥
রাজচক্রবর্তী দশর্থ লোকে জানে।
রাজন গন্ধর্ব কাঁপে যার নাম শুনে॥
রাজান ডাকিয়া রাজা কহিল সম্বর।
দশর্থে আন গিয়া অযোধান্গর॥
রাজার অ্জায় বিজ চলিল হরিষে।
শীপ্রগতি পেলংক্তিক অযোধ্যান দেশে॥
বাক্ষান করিয়া বিজ কুহে নিজ নাম॥

দিংহল দেশের আমি রাজপুরোহিত ৭ তোমারে নইতে রাজা আমি উপস্থিত।। রাজকম্মা স্থমিতা দৈ পরমাস্থনরী। তার রূপে আলো করে সিংহলনগরী॥ তত রূপ রাজকন্সা নাহি কোন দেশে। তোমারে দিবেন রাজা পরম হরিষে॥ শুনিয়া কন্মার কথা হস্ট দশরথ। হইতে স্থমিত্রাপতি ছিল মনোরথ। কৌশল্যা কৈকয়ী তারা জ্বানে ছই জন। মুগরার ছলে রাজা করিল গমন॥ नाना वाट्य मनतथ हतन क्षृहरल। উত্তরিল গিয়া রাজা নগর সিংহলে॥ ন বার্ত্তা শুনি হরাকিত সিংহলের রাজা। পাত্য অর্য্য দিয়া তাঁয়ে করিলেক পূজা।। দেখি দশরথের লাবণ্য মনোহর'। লোকে বলে বিধি দিল কন্সাযোগ্য বর॥ নাশ্নীমুখ করি দোঁতে বিশেষ হরিযে। বৃদ্ধি **শ্ৰাদ্ধ হুইজনে করে অবশে**যে ॥ গৌধূলিতে ছুই জনে শুভদৃষ্টি করে। দ্যোহাকার রূপে আলো,বহুমতী করে 🛚 কুন্ত্মশ্য্যায় রাজা শয়ন করিল। নিদ্রার অলদে প্রায় অচেতন হৈল॥ শয্যা ছাড়ি উঠে দশরথ নৃপবর। . শুয়ার উত্থান কৌড়ি দিলেন বিস্তর॥ বাসিবিয়া সেই স্থানে কৈল দশর্থ। যৌতুক পাইল বহু ধন মুনোমত। বিশায় হুইল রাজা রাজার সাক্ষাতে। স্থমিত্রা সহিতে রাজা চড়ে নিজ রথে॥ স্থমিত্রার রূপে রাজা মদনে মোহিত। অধৈৰ্য্য হইয়া রা**জা হইল যু**চ্ছিতি॥ বিলম্ব না দহৈ তাঁর করে ইচ্ছাচার। রথের উপরে রাজা করেন শৃঙ্গার ৮ বানি বিয়ার পর দিন হয় কালকাতি। স্ত্রী পুরুর্য এফ ঠাই না থাকে সংহতি॥ কাল্রাত্রে যে নারীকে করে পরশন। সেই স্ত্রী ছুর্ভাগা হয় না হয় খণ্ডন॥

স্থমিত্রা লইয়া রাজা আসি নিজ দেশে। অন্তঃপুরে প্রবৃশিল পরম **হ**রিষে॥ কৌশল্যা কৈক্য়ী তারা ৱাণী ছই জন। প্রমিত্রার রূপ দেখি ভাবে মনে মন । নিরবধি সেবে তাঁরা পার্ববতী শঙ্কর। স্থয়িত্রা ভূর্ন্তাগা হউক এই মাগ বর॥'' তিন রাণী লৈয়ে রাজা আছে কুতূহলে ৷ স্থথে রাজ্য করে বহুকাল ভূমণ্ডলে॥ পুত্রহীন মহারাজ মনে ফুঃখদাহা। করিলেন সাত শত পধ্যশ বিবাহ॥ দাত শত পঞ্চাশের মুখ্যা তিন গণি। কৌশল্যা স্থমিত্রা আর কৈক্য়ী সতিনী॥ তার মধ্যে শ্বমিত্রা সে পরম শ্বন্দরী। তাঁর রূপে আলো করে অযোধ্যানগরী॥ হেন স্ত্রী দুর্ভাগা হৈল রাজার বিষাদ। কালরাত্রি দোষে হৈল এতেক প্রমাদ॥ প্রাণের অধিক রাজা কৈক্য়ীরে দেখে। রাত্রি দিবা দশরথ তারে লৈয়া থাকে॥ এ তিনের ভাগ্যে কত বর্ণিব সম্প্রতি। যা সবার গর্ভে জন্ম লবেন শ্রীপতি॥ মতত থাকেন রাজা স্থের সাগরে। দৈবে অনার্স্তি হৈল অয়েখ্যানগরে॥ রোহিণী তে রুষে হৈল শনির গমন। তেকারণে রুষ্টি নাহি হয় বরিষণ॥ কৌতুকে খাকেন রাজা ভার্য্যা সম্ভাষ্ণে। রাজ্যেতে প্রমাদ হৈল ইহা নাহি জানে॥ সকল অযোধ্যা রাজ্য হইল আপদ। হেনকালে আইলেন তথায় নারদ্য পাগ্য অর্ঘ্য দেন রাজা বসিতে আসন। মুনির করিয়া পূজা বদিশ রাজন॥ নারদ বলেন নৃপ ক্রি নিবেদন। আইলাম ত্রোমারে করিতে বিজ্ঞাপন॥ ইন্দ্রের রষ্টিতে বাঁচে সকল মংসার॥ তব রাজ্যে অনার্ম্মি ছঃখ স্বাকার ॥ কামিনী শইয়া রাজা করিতেছ ছখ। নরকে ভূবিলা প্রক্লাগণ পায় ছঃখ।।

রাজা বলে কারে আমি নাহি করি দণ্ড। কি কারণে মন্দ মোরে বলে রাজ্যখণ্ড। তুংথ প্রায় প্রজাগণ নিজ কর্মফরে। **কোন দৈবে প্রজাগণ মোরে মন্দ** বলে॥ নারদ বলেন শুন-নূপ চুড়ামণি। রেহিণী নক্ষতে দৃষ্টি দিয়। গেল'শনি ॥• এই হেতু অনার্ম্পি হইল রাজ্যেতে। প্রজাগণ তুঃখ পায় দেই কারণেতে ॥ এত বলি করিলেন সারদ গমন। রথে চড়ি রাজ্য দেখি বেড়ায় রাজন॥ গেলেন উত্তরদিকে গহন কানন। জলজন্তু দেখে রাজা পশু পক্ষীগণ॥ • নদ নদী দেখে রাজা নাহি তাহে জল। দিঘী সরোবর দেখে শুরু সে সকল।। বেলা অবসানে রাজা বদে রক্ষতলে। শারী শুক পক্ষী আছে সেই রক্ষভালে॥ শেষ রাত্রি হইল পক্ষীর নিদ্রা ভাঙ্গে। পক্ষিণী কহিল কথা পক্ষারাজ সঙ্গো বহুকাল হৈল মোরা এই বনবাসা। কত আর পাব কট নিত্য উপবাসী॥ সূর্য্যবংশে রাজ্যে কভু ত্রুখ নাহি জানি। চৌদ্দবর্ষ আহার না পাই নাই পারী॥ অনার্ম্ভি হেতুতে রক্ষেতে নাহি গাঁল। নদ নদী সরোবর ভাতে নাহি জল।। ভূপতি হইয়া রাজ্যে চেম্টা নাহি করে। রাত্রি দিন,স্ত্রী লইয়া খাুকে অভঃপুরে॥ কট্ট পাই আর কত গাকি অনাহারে। অতএব চল প্রভু যাই স্থানান্তরে ॥ পক্ষারাজ বলে প্রিয়ে শুন মোর বাণী। তোমার বচনে কি ছাড়িব অরণ্যানী॥ 'সত্যেগু হৈতে মোর এই বনে বাস।' বেগাঁরাইসু এই বনে পুরুষ পঞ্চাশ।। মোর তুঃ ব নহহ তঃ খ হ'রেছে সংসারে। এই হুঃথৈ আছে রাজা হঃখিত অন্তরে॥ এইখানে জন্ম মোর এইখানে মরণ 🛦 তোর বোলে ছাঞ্জিত নারিব এই বন ॥

পক্ষিণী বলয়ে পক্ষী শুন বিবর্ত্তণ। পাতকীর রাজ্যে থাকি হারাবে জীবন॥. জল বিনা শাসগত ব্যাকুলিত প্রাণ। সমুদ্ধের তীরে গিয়া করি জলপান ॥ এই পথাবার্তা তারা করে ছুইজনে। বৃক্তবে থাকি তাহা দশর্থ ওনে॥ রাজা বলে নার্দের বচনু প্রত্যক্ষ। পক্ষী মোরে মিন্দা করে পায়ে উপলক্ষ। রুঝিলাম ইন্দ্রনাজা বড়ই চতুর। মুখে এক কছে সে অন্তরে করে দূর॥ মন পিতামহ যেই রবু নাম ধরে। ইক্তে আনি খাটাইল অংযাধ্যানগ্ৰে॥. তাবে আজি হয় মুম দশর্থী নাম। ইল্ডেরে বান্ধিয়া আনি যদি নিজ্ল ধামু॥ • রজনী প্রভাতা করে রাজা মনোত্রংখে। প্রভাত হইলে রাজা ছুই পক্ষী দেখে॥ পক্ষী বলে পাপিনী পক্ষিণী শুন বাণী। 🖫 রাজারে নিন্দিলা কেন হইয়া পক্ষিণী॥ ়ু সকল যে দশর্থ শুনিয়াছে কাণে। শক্ষতেদী বাণে রাজা মারিবে পরাণে॥ • পক্ষীর পরাণ কাটে এতেক বলিয়া। ডিম্ব ল'য়ে চোঁটেলে আকাশে উঠে গিয়া॥ পক্ষী পলাইখা যায় পাইয়া তরাস। উদ্ধৃবিহু করি রাজা করেন <mark>আখাস।।</mark> দশর্থ বলে পক্ষী না প্রলাও ডরে। ফিরিয়া আসিয়া বৈস্বাসার উপরে॥ স্ত্রীর বাক্যে অপরাধ নাহিক তোমার। তোমার বচৰে জ্ঞান হইল আমার॥ এই বনে যত আত্র কাঁচালের ভার। আজি হৈতে ভোমায় দিলাম অধিকার॥ পক্ষী সম্বোধিয়া রাজা রাখি বাসাঘরে। আপনি গৈলেন পরে ইন্দ্রের নগুরে॥় স্বর্গেতে যাইয়া রাজা দেবের স্মাজে। কোথা ইব্ৰু বলিয়া ডাকেন দেবৱাজে ন তর্জ্জন করেন দশর্থ মহারাজ। রণং দেহি রণং দেহি কোথা স্থর**রাজ** ম

(मर्वता वर्णन् तांजा टक्नांध कि कांत्र।। তব সঙ্গে বাসব না করিবেন রণ॥ ভূপতি বলেন মর্ম রাজ্যে নাই রুষ্টি। অনারম্ভি হৈতু মোর নফ হৈল স্প্তি,॥ মম রাজ্যে বুষ্টি নাহি হয় কোন কায়ে। অনার্ষ্টি হেতু ষত প্রজাগণ মজে। চৌদ্দবর্ষ অনার্মন্ত্র নাহি হয় ধান। 'প্রজাগণ তুঃখৈ মরে কর্নে অপমান॥ স্বর্ষ্টি করিয়া স্বষ্টি রাখুন সম্প্রতি। নভূবা জিনিয়া, লব এ অমরাবতী॥ এতেক শুনিয়া যান যত দেবগণ্য ইন্দ্রকে ক্লহেন তারা সব বিবরণ॥ • नामव वर्णन ताला जाला कि कातर्ग। ননুষ্য হইয়া নিন্দে শঙ্কা নাহি মনে॥ দেবেরা বলেন ইন্দ্র ত্যক্ত অহঙ্কার। রাজার যুদ্ধেতে কার নাহিক নিস্তার॥ শকভেদী বাণ রাজা,শকুসাত্র হানে। তার সনে যুদ্ধ করে মরিবে আপনে॥ যাবং মনেতে রাজা নাহি পায় তাপ। রাজার সহিত কর মধুর, আলাপ। দেবতার বাক্য ইন্দ্র নাহি করে আন। পাগ্য অর্য্য দিয়া তাঁর করেন সম্মান॥ কহিলেন দশরথ করি সম্বোধন। মম রাজ্যে অনার্ষ্টি হণ্ কি কারণ।। বাসৰ বলেন রাজা:শুন এক চিত্তে। পড়িন শ্রমির দৃষ্টি রোহিণী নক্ষত্তে॥ ছাড়াইতে পার যদি রোহিণীতে দৃষ্টি। হইবে তোমার দেশে তবে মহার্ষ্টি॥ চলিলেন দশর্থ ইত্তের বচনে। র্থ চালাইয়া যায় **শনির সদনে** ॥ শনি বরে ধলি রাজা ডার্কিলেন তায়। বাহির হইয়া শনি সন্মুখে দাঁড়ায়। ্র শনির দৃষ্টিতে রাজার ছিঁজে রথ দড়া। আকাশ হ'হাঁতে পড়ে তার অফ্ট ঘোড়া। ছিঁ ড়িল রথের দড়া নাছি পায় স্থল। ্রাক্তে পাইক পড়ে রুল ক**রে টলমল।** 

'চক্রবৎ ফিরে রথ গগণ উপরে। হেন জন নাছি যে রাজায় রক্ষা করে॥ জটায়ু নামেতে পক্ষী এড়ে অন্তরীকে। আক¦শে থাকিয়া পক্ষী রথ যেননিরীথে ॥' ভূগিতে পড়িবে রাজা না পাইয়া স্থল। রাজার **স্টে**বে চূর্গ শরীর সকল॥ হেনকালে করি যদি রাজার উদ্ধার। বুসিতে থা।কল্ব যশ আমার অপার॥ দুশর্থ মহারাজ ধর্ম অ্রিষ্ঠান । হেন রাজা তাজে প্রাণ-মম বিভাগান। কাতর হইবে রাজা পড়িলে ভূমিতে। ইহা ভাবি পক্ষীরাজ চুই পাথা পাতে॥ পাথ। পাতি শ্বহিল জটায়ু মহাবার। হইলেন তাহার উপর রাজা স্থির॥ স্থির হৈয়। দশরথ রথে যোড়ে ঘোড়া 1 ধ্বজা আর পতাকা বান্ধেন যোড়া২। সার্রথি ঘোড়ার গায় মারিলেক ছাট। আরবার চলে ঘোড়া আকাশের বাট ॥ রাজা বলিলেন রথ রাখ এই খানে। রাখিল আমার প্রাণ এই কোন জনে ॥ রঘু পিতামহ কিবা সেই অজ পিতা। এমন বিপদে কেবা আমার রফিতা॥ তুলিলেম পক্ষীর!জে রথের উপরে। মধুর সম্ভাষে রাজা জিজ্ঞাসিলেন তারে। আছাড় থাইয়া পড়িতাম স্থমিতলে। করিলা আসারে রক্ষা তুমি হেনকালে। কোন দেশে থাক তুমি কাহার নন্দন। পরিচয় দেহ মোরে তুমি কোন জন॥ পক্ষীরাজ বলিলেন আমি পক্ষীজাতি। মম জ্যেষ্ঠ।ভাই পক্ষী ভূপতি সম্পাতি॥ জটায়ু আমার নাম গরুড় নন্দন I অন্তর্নীকে ভ্রমি আমি উপর প্রগণ ।। আছাড় খাইয়া পড় দেখিয়া-রাজ্ন। পাখা পাতি রাথিশাম তোমার জীবন-॥ দশর্ম বলিলেন ছুমি মোর মিত্র। প্রাণ দান দিলা মম কি কুব চরিত্র॥,

তারপর রথকান্ঠ থসাইয়া আনি।
জ্বালিলেন হুতভুক্ নৃপতি আপনি।
উভয়ে মিত্রতা করে অগ্নি করি সাক্ষি।
হইল রাজার মিত্র সে জটায় পক্ষী।
জটায় পক্ষীর কথা শুনে যেই জন।
সর্বত্র তাহারে রাখে দেব নারায়ণ॥
বিদায় করিয়া পক্ষী গেল সেই দেশে।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত ক্রিবাদে॥।

রাজা দশরথের পুনর্বার শনির নিকটে গ গমন ও শনি কর্তৃক গণেশের জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা

পুনশ্চ গেলেন রাজা শনির ভবনে। রাজারে দেখিয়া শনি অতি ভীত মনে॥ শনি বলে দশর্থ আইলা আরবার। তুমি সে আমার দৃষ্টে পাইলা নিস্তার॥। দশরথ তুমি দূর্য্যবংশৈর ভূমণ। নিবেন তোমার ঘরে জন্ম নারায়ণ॥ রাজচক্রবর্ত্তী তুঁমি ধর্মা অবতার। তেকারণে মোর দৃষ্টে পাইলা নিস্তার॥ भू निया नयन भनि नभतरथ वरल। দন্মুথ ছাড়িয়। আইন তুমি পৃষ্ঠমূলে॥ কোপদৃষ্টে স্থদৃষ্টে যাহার পানে চাই। শরীরের কায থাক হৈয়া যায় ছাই॥ পূৰ্ব্বকঁথা কহি রাজা তাহে দেহ মন। যেমত শিবের পুক্র হৈল গজান্নং॥ জিখালেন গণপতি গোরীর মন্দন। দেখিতে গেলেন তথা যত দেবগণ। দেবগণ বলে দেবি তোমার আদেশে। আहेन मकेन रमय भनि ना आहिरम ॥ দুও পাঠাইয়া দিল আমার গোচর। দেখিতে শৈলায় পুত্র কৈলাস শিখর॥ শুভদুকৌ গিয়া যেই মুখ্ন পানে চাই। সঁবে বলে গণেশের মুণ্ড ছেখি নাই॥ তা দেখিয়া দেৰগণ হইল বিশ্মিত। পার্ব্বতীর মনোত্রংখে মহুহশ চিস্তিত।।

পাৰ্ব্বতী বলেন হেধা আছে দেবগণ। আমার.পুত্রের মুগু নি**ল কোন জন**। দেবগণ বলেন শুনহ বিশ্বমাতা। শনির দুক্টেতে ভস্ম গণেশের মার্থা ॥. দেৰতার বাক্য শুনি রুঘিয়া ভবানী। আসারে বধিতে যান হ'য়ে শূলপাণি॥ পলাইয়া যাই আমি স্থান নাহি পাই। দেবতার আড়ালৈতে তখনি লুকাই॥ শূল হত্তে আইলেন দেবী মহাকোপে। পার্ববতীর কোপ দেখি দেবগণ কাঁপে॥ সকল **দেবতা**গণ করিছে স্তবন । আপনি হজিয়া শনি মার কি কারণ॥• তুমি আঠাশক্তি মাতা জগতের গতি। তোমার মৃহিমা বলে কাহার শক্তি ॥ ' আপনি দিয়াছ বর পরম কৌতুকে। শনি যারে দেখে.তার মাথা নাহি থাকে। পাইয়া তোমার বর তোমাতে পরীকা। তুমি যদি মার তারে কে করিবে রফা ॥ শনিকে মারহ কেন বিধাতা বলেন। স্থির হও জীয়াইব তেরমার নুন্দে।। আজ্ঞা করিলেন ব্রহ্মা তবে পবনেরর। : সুও কাটি আন যেবা উত্তর শিয়রে॥ গঙ্গানীর খাইয়া ইন্দ্রের ঐরাবত। উত্তর শিয়রে শুয়ে ছিল নিদ্রাগত॥ কাটিয়া তাহার মুগু আঁশিল পবন্।• র্ক্তমাংদে জিয়াইলু হৈল গজানন॥ শরীর নরের মত্ বদন করীর'। দেথিয়া হইল বড় ছঃখ পার্বতীর॥ সকল দেবের পুত্র দেখিতে স্থন্দর। গজমুখ বসিবেক তাহার ভিত্র॥ বিরিশি বলেন করি গণেশেরে রাজা 🕨 আ্গে গণেশের পূজা পিছে অন্তু পূজা 🛭 গণেশ থাকিতে যেবা <mark>অঁন্য দ</mark>েৱ প্ৰাক্ত । ল পূর্ব্ধ ধর্ম নফ্ট তার হয় কাথে কালে ই এরাবত মুথে জীয়াইল লম্বোনর : হন্ত্রীর শোকেতে **ধান্দি কহে 'প্**রন্দর ॥

উচ্চৈঃপ্রবা ব্যাড়া আর এরাবত হাতী। এ সব সম্পদে মম নাম স্থরপতি॥ আজ্ঞা করিলেন চণ্ঠৰ্দ্মখ পৰনেরে। মুণ্ড কাটি আন যেবা পশ্চিম শিয়রে ॥ পশ্চিম শিয়রে শুয়ে শেতহন্তী যথা। । । পবন কাটিয়া আনি দিল তার মাথা। প্রাণ পাইয়া এরাবত গেলু নিজ ঘরে। হেনায় আলস্থ নাই পশ্চিম শিয়রে॥ (मर्वाद्व विमाश कवि (शन किनवगरन । গণেশের জন্ম শনি কহিল রাজনে॥ শুভদুষ্টে কোপদুক্তে যার পানে চাই। আসার দৃষ্টিতে বেহু রক্ষা পাবে নাই॥ মনুনা হইয়া তুলি আইদ বারে বার। সূষ্যবংশে জন্ম হেতু পাইলা নিভার॥ স্গাদেশ জাত আমি সুর্বের কুমার। এক বংশে জন্ম তেঞি পাইলা নিন্তার॥ কি কারণে আসিয়াছ ত্রি মম পাশ। বা চাহ তোমার পুরাব অভিলাব॥ ত্থন বলেন দশরথ যথে।ধন। রে।ইণীতে তব দুঞ্জে নতে বরিসণ।। শ্রনি গলে আজি হৈতে ছাড়িব রোহিণী। অবিলম্বে দেশে চলি যাও নৃপমণি॥ আজি হৈতে তব রাজ্যে হবে বরিষণ। ় ঘূরিবে তোমার ধণ এ ডিন ভুবন॥ (मारितो दूगङ तालि इतन (यहे जन। পেই রাজ্যৈ হবে না আম্বার আগমন॥ হাইয়া আজারে ভুক্ট শনি দিল বর। ः एशि. लग दोड़ा हैटर निकरं अन्दर्भ মভাতে বদিয়া ইন্দ্র লয় দেবগণে। দশ্যথ বসি**লেন তাঁর একাস্ননে**॥ সহিলেন ফে সব বৃত্তান্ত পুরন্ধারে। শানকৈ প্রসন্ধ করিবোন যে প্রকারে॥ ্রহ্রনিয়া রাজার কথা দেবরাজ ভারে। এক্ষণে ইইর্ক রৃষ্টি তুমি যাও দেশে॥ সতে দিন বৃষ্টি মাত্র বক্ত না করিব। ভোমার রাজ্যেতে জল যথাকালে দিব॥ বিদায় হইয়া রাজা গেলেন স্বদেশে।
আদিকাও গাইল পণ্ডিত ক্বতিবাসে॥

• মৃগজ্ঞানে রাজা দশরথ কর্তৃক অন্ধম্নির
প্র সিন্ধু বধ বিধরণ।

অনুজ্ঞা করিল ইন্দ্র চারি জলধরে। সাত দিন রৃষ্টি কর অয়োধ্যা নগরে॥ আবর্ত্ত সম্বর্ত র্কোণ আর যে পুন্ধর। চারি মেঘে র্মষ্টি করে পৃথিবী উপর॥ নদ নদী সরোবর পূর্ণ হৈল জল। অনার্ষ্টি 'যুচিল'রক্ষেতে'হৈল ফল॥ জীবন পাইয়া সব জীবের সমৃদ্ধি। তপ্সার্র অন্তে যেন মনোর্থ সিদ্ধি॥ দান ধানি সদা করে রাজ্যে প্রজাগণ। স্রথে রাজা রাজ্য করে স**ম্পদ ভাজন**॥ রাত্য করে দশরথ যেন পুরন্দর। রাজার বয়স নয় হাজার বৎসর॥ সাত শত পঞ্চাশ যে নৃপতি রমণী। কারুপুল্ল.নাহি রাজা বড় অভিমানী॥ ভাগব রাজার ক্যা ছিল এক জন। তার গর্ভে এক কন্সা জন্মিল তথন॥ প্রদা ফল্রা কন্সা অতি স্কচরিতা ৮ স-মূৰ্ত্তি দেখে তাঁর নাম হেমলতা॥ লোমপার্দ রাজা দশরথের যে স্থা। অঙ্গদেশে বসতি করিয়া করে লেখা॥ জনিয়াছে হতা দশরথের শুনিয়া। লোমপাদ আনে তারে লোক পঠোইয়া॥ সত্য ছিল পূর্বেতে করিতে নারে আন। মহা পুণ্যবান রাজা ধর্ম অধিষ্ঠান ॥ কন্মা রহে লোমপাদ তুপতির ঘরে। দশরথ রাজত্ব করেন নিজ পুরে।।: দৈবের নির্ববন্ধ আছে না হয় র্যন্তন। মূগরা করি**তে রাজা করেন পমন**॥ হন্ত্রী ঘোড়া রাজার চলিল শতে শতে। মূগ অবেষিয়া রাজা বৈড়ান বনেতে॥ '-ভ্রমিষ্ বেড়ান রাজা নিবিড় কান্দ। অন্নকের তপোবনে গেলেন তথন॥

় প্রমযুক্ত হইয়া বদেন বৃক্ষতলে। দিব্য সরোবর দেখিলেন সেই স্থলে॥ অন্ধক মুনির পুত্র সিন্ধু নাম ধরে। কলদীতে ভরে জল দেই সরোবরে॥ কল্দীর মুখ করে বুক্ বুক্ ধ্বনি। রাজা ভাবে জশপান করিছে হরিণী॥ পাতা লতা খাইয়া পদেছে সরোবর। ইহা ভাবি বাধতে যুড়েন ধঁকুঃশর॥ • শব্দভেদী বাণ রাজা শব্দ মাত্রে হানে। মুনিপুলোপরে বাণ এড়ে সেই কণে॥ মুগজ্ঞানে বাণ হানে রাজা দশরথ। বাণাবাতে মুনি পড়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত ॥ মূগের উদ্দেশে রাজা যান দৌড়াদৌড়ি। মূগ নহে মূনিপুত্র যায় গড়াগড়ি॥ দেখেন সিন্ধার বুকে বিদ্ধা আছে বাণ। অতি ভীত দশর্থ উড়িল পরাণ॥ বুকে বাণ বা জয়াছে কথা নাহি সরে। জন দেহ বংগ মুনি হস্ত অনুমায়ে॥ অপ্রবি পুরিয়া রাজা আনিয়া জীবন।. মূথে দিবা মাত্র মূনি পাইল চেতন। শিরে হাত দিয়া রাজা করে অমুতাপ। ব্যাক্র দেখিয়া মুগি নাহি দিল শাপ। মুনি বলে দশরথ ভয় কি কারণ। তোগারে শাপিয়া আমি পাব কৃত ধন॥ কপালে যা থাকে তাহা না হয় খণ্ডন। পূর্বব জনমের কথা হইল স্মরণ॥ • পূর্বেতে ছিলাম আমি রাজার কুমার। মারিতান বাঁটুরেতে পক্ষী অনিবার ॥ ' কপোতী কপোত পক্ষী ছিল এক ডালে। কপতেরে দারিলাম একই বাঁটুলৈ॥ ্যুসুকোলে কঁপোত আমারে দিল শাপ। পরজন্মে পাবে এইরূপ মনস্তাপ। বাৰ্থ না ছইল দেই পক্ষাৱ বচন। হইল তোঁমার বাণে আমার মরণ।। লইলা আমার প্রাণ কোন অপরাধে । আযারে মারিয়া রড় পড়িলে প্রমাদে॥

অন্ধ পিতা মাতা মম শ্রীফলের বনে। .আজি তাঁরা মরিবেন আমার বিহনে॥ এই বড় ছুঃখ মম রহিল যে মনে ! মৃত্যুকালে দেখা না হইল তাঁর সনে 🛚 আমি অন্তব্য প্রাণ হইয়াছিলাম। তৃষ্ণায় সলিল ফল ক্ষুধায়-দিতাম॥ অা কেবা ফল জন দিনৈক.তাঁ**হাকে।** . অনাহারে মরিবেন আমা প্রশোকে॥ এই সত্য দশর্থ করহ অ'পনে। আমা লৈয়া যাও পিতা মাতার সদনে॥ ইহা বিশ্ব তোমার নাহ্কি প্রতিকার। নহে স্থান্থীনাশ হবে মঞ্জিবে সংসার॥ মৃত্যুকালে সিন্ধুসুনি নারায়ণে ডাকে। নারায়ণ কলিতে.উঠিল রক্ত গুথে॥ দেখি দশর্থ হইলেন কম্পামান। থসাইলেন তাহার বুক **হতে বাণ**॥ ভূপতি ভাবেন মাসি<sup>\*</sup>মৃগ মারিবারে। ঘটিল তপস্বীহত্যা আমার উপরে॥ মৃত মৃনি তুলি রাজা লইল কঁ'¤ধেতে। অন্ধকের বনে গেল কান্দিতে কান্দিতে। হেথা তপোবনে বসি অন্ধক অন্ধকী। বাসনেত্র ভুজম্পকে অমঙ্গল দেখি॥ গৃহিণী বলেন নাথ একি কুলক্ষণ। আজি কেন পুজের বিলম্ব এতক্ষণ॥ অন্ধক বলেন শুন পাগলী গৃহিণী:।. আুর দিন নিকটে পাইত ফল পানী॥ আর্জি বুঝি গিয়া**ছে সে তুরস্থ কান**ন। সেই হেতু বিলম্ব হইল এতক্ষণ॥ এই কথাবাৰ্ত্তা <mark>তারা কহেন হুজন।</mark> মরা কোলে করি রাজা গেলেন তখন॥ শুক ঐুকুলের পাতা মচ মচ করে। 🕻 তুদ্ধক বলেন এই পুত্র আইণ যবে॥· চফু নাই শ্নির যে দেখিতে ঝু পায়। আইন পুত্র বলিয়া ডাকিছে উচ্চরায়॥ কালিকার উপবার্দী করিব পারণ। ্ফল জল দেহ বাপু রীখহ জীবন ॥

রাজা দশরথ কর্ক সিন্ধবধ।

তুই জন ডাক ছাড়ে রাজার তরাস। আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কুত্তিবাস।। দশরথ রাজার প্রতি, অন্ধকের শাপ বিবরণ।

দেখি তুই অন্ধে রাজা সন্দেহ অন্তরে। য**িতে নারেন অত্যে পাছু** যাক ধীরে।॥ কহিল অন্ধক মুনি করিয়া বিশাস। কিব। মাতা পিতা সঙ্গে কঁর উপহাস॥ দেখিতে না পায় মুনি বসিলেন ধ্যানে। সকল বৃত্তান্ত মুনি ক্ষণেকেতে জানে॥. চকু ভায়ে নীরে করে করাঘাত শিরে। বলে রাজা মারিয়াছে পুত্রে এক তীরে॥ মুনি বলে আইস দশর্থ নরপতে ৷ মৃত পুত্ৰ আনিলে আমাকে দেথাইতে॥ আর কিবা দশরথ•শাপিব তোমাকে। এইমত তোর প্রাণ যাউক পুত্রশোকে॥ পুত্র শোকে মরিব হ্যামার। তুই প্রাণী। পুত্ৰশোকে মে যন্ত্ৰণা জানিবা আপুনি॥ মুনি শাপ দিল মদি রাজার উপর। দশরথ কহিছেন প্রফুল্ল অন্তর॥ ' শুভুমস্ত মুনি বাক্য না হইবে আন। দেখিয়া পুত্রের মুখ যায় ঘাউক প্রাণ ॥ ৈ তোমা দেখি যেন মুনি বিষ্ণুর সমান। তোমার বচন সত্য হউক নহে আন॥ তব্শাপে সুনি মম হুরিষ অন্তর । । শাপ নহে হইল আমার পুত্র বর ॥ অন্ধ বলে দশর্থ বঞ্চিত সন্থানে। পুত্রশোকে শাপ দিমু বর করি মানে॥ <sup>?</sup> ধ্যান করি জানিল **অন্ধক তপোঞ্জন।** ইহার বরেতে জন্মিবেন নীরায়ণ ॥ · যাহ;রাজা তোমারে দিলাম আমি বর । চারি পুজ্র হরেন ভোমার গদাধর॥ মম শাপে পুজ্ঞানৈকে তোমার মরণ। পুত্র হৈলে একাদশ বৎসর জীবন। বার্থ নাহি হয় ক্ভু মুনির বচন। মুনির শাপেতে স্কুক্ক আমার লোচন॥

পূর্ব্ব কথা কহি রাজা তাহে দেহ মন। যে শাপে হইল মম অন্ধ এ লোচন॥ ত্রিজট মুনির তুই চরণ ডাগর। মাগ্রিতে আইল ভিকা মম পিতৃষয়॥ মুনির্বে দেখিয়া পিতা উঠিল তথন। পাগু অর্ঘ্য দেন তাঁরে বসিতে আসন ॥ জিজ্ঞাসা করেন তাঁরে কেন আগমন। মুনি কহে আইলাম ভিক্লার কারণ॥ .গতকল্য হ'কে <mark>আ</mark>মি আছি উপবাসী। ভোজন করাহ মোরে তুমি,মহাঋষি॥ অতিথি বলিয়া পিতা করান ভোজন। বিদায় হইয়া মুনি যান তপোবন। প্লিতা আসি কহেন আনারে এই কালে। দণ্ডবৎ করহ মুনির পদতলে ॥ গোদা পা দেখিয়া তাঁর য়ণা হৈল মনে। এমন পায়ের ধূলা লইব কেমনে॥ আশীর্কাদ দিল মুনি এবমস্ত বলি। লইলাম নয়ন মুদিয়া পদ পদধূলি॥ ব্যর্থ না হইল সেই মুনির বচন! ইহাতে হইল অন্ধ আশ্লার লোচন॥ সেইমত করিলেক আমার গৃহিণী। দোঁহারে করিয়া অন্ধ বরে গেল মুনি॥ আমার শাপের রাজা পাইলে প্রমাণ। শাপে বর হইল হইবে পুত্রবান॥ এই সত্য দশর্থ করিবে পালন ৷ • খ্যুপুঙ্গে আনি কর্যজ্ঞ আরম্ভন ॥ শ্রীক্ষ পাইয়াছিলাম ভ্রমিতে কান্ম। এই ফল করিলাম তোমাকে অর্পণ ॥ এই ফলে জন্মিবেন দেব চক্রপাণি। চরুর ভিতরে এই ফল দিও তুমি n পুনশ্চ কহেন মুনি তাঁরে মৃত্রুরে। কোথা আছে সিন্ধুপুত্ৰ আনি দেহ সেৱে॥ পৃত্পুত্র দররথ দিলেন ফেলিয়া। পুত্র কোলে করি মুনি কানে লোটাইগা।। নয়ন বিহীন মুনি দেখিতে না পায়। কোলেতে করিয়া হস্ত শরীরে কুলায়॥

8

জিবালা যে পুক্র তুমি তপের সঞ্চারে। ় তোমার মরণে মৃত্যু ঘটিল আমারে ।। অন্ধের নয়ন তুমি হয়েছিলে জানি। ফল দিতে কুধায় তৃষ্ণায় দিতে পানী॥ গুরুনিন্দা নাহি করি নহে সন্ধ্যাবাদ।'। দধির সংযোগে রাত্রে নাহি খাই ভাত ॥ জন্মাবধি আমি পাপকর্ম নাহি, জানি। তবে কেন দিক্ষুপুত্ৰ ত্যজিল। আপনি॥ পূর্ব্ব জন্মে কার কি করেছি বিঘটন । গুরুনিন্দা করেছি হরেছি স্থাপ্যধন॥ এতেক বলিয়া মুনি নারায়ণে ডাকে। নারায়ণ মন্ত্র জুপি মরে পুত্রশোকে॥ পতিব্রতা নাহি জীয়ে পতির মরণে। অশ্বকী ছাড়িল প্রাণ অশ্বকের স্থে॥ তিন মৃত লয়ে রাজা গেল সরোবরে। অগুরু চন্দ্রনকাষ্ঠ আনিল আদরে॥ করিলেন চিতা রাজা উর্ত্তর শিয়রে। তিন জনে শোয়াইল চিতার উপরে॥ छूहे जन छुहै निरक शूळ मधायारन। গোড়াইল তিনজনে বেষ্টিত আগুণে॥ চিতা প্রকালিয়া সেই সরোবর তাঁরে। কান্দিয়া গেলেন রাজা অযোধ্যানগরে॥ মুনিহত্যা কুরি রাজা অজের নন্দন। ু অমনি কানিয়ো গেল বশিষ্ঠ ভবন॥ গিয়াছেন বুশিষ্ঠ তপ্রস্থা করিবারে। বামদেব পুত্র তাঁর আছেন আগারে॥ সকল মৃত্যন্ত রাজা কহিলেন তাঁরে। মুনিহত্যা করিয়াছি বনের ভিতরে॥ প্রায়শ্চিত ইহার করাহ মহাশয়। কিরূপে হইব মুক্ত কি**দে <sup>ই</sup> পিক্ষ**য়॥ মুনি বলে অকালেতে নাহি গজ্জদান। এই পাপে কেমনে পাইবে পনিত্রাণ॥ — বিচার করিয়ে মুনি আগম পুরাণ। বাল্মীকি যে মন্ত্ৰ জপি পাইলেন ত্ৰাৰ # তিনবার বলাইল সেই রামনাম ি পাইলেন স্থূপতি সে পাপেতে বিরাম॥

রাজা মুক্ত হইয়া গেলেন নিজ ঘর॥ আইলেম সন্ধ্যায় বশিষ্ঠ মুনিবর॥ .ফল মূল ভক্ষণে মুনির স্থন্থ মন। পিতা পূত্ৰে কথাবাৰ্ত্তা কন দুই জন। পিতারে কহেন বামদেব দীতিক্রমে। দশর্থ আর্ণসয়াছিলেন এ আশ্রমে॥ অন্ধক শুনির প্রুক্র সিন্ধ বলে যারে। মারিলেন রাজা শব্দভেনী শরে তাঁরে॥ দীনভাবে কহিলেন রাজ্ব<sup>1</sup>'এ বচন। মূনিহত্যা পাপ মোর কর বিমোচন॥ যোগ যাগ সান দান নাহি করাল্লাম। তিনবার রাজারে, বলাকু রামনাম॥ জল ফেলাইয়া যেন দিল তপ্ত তৈলে। কুপিয়া বশিষ্ঠ মুনি পুত্ৰ প্ৰতি বলে॥ এক রামনামে কোটি ব্রজাহত্যা হরে। তিনবার রামনাম বলালি∘রাজারে॥ মোর পুত্র হৈয়া তোর অজ্ঞান বিশাল: দূর হরে রামদেব হবি রে<sup>°</sup>চণ্ডাল ॥ েটিইয়া ধরিল সে পিতার চরণ। কেৰ্মনে ছইব মুক্ত কহ বিবরণ॥ না থাকে মুনির মনে কোপ বহুক্ষণ। বলিলেন তাহারে বশিষ্ঠ তপোধন॥ থেই রামনাম তুমি বলালে রা গারে। তিনি জন্মিবেন দশরথের আগারে॥ গঙ্গামানে"রঘুনাথ যাবেন যথন। আগুলিও তুমি পথ রামের তথন্॥ তাঁহার চর্ণপুদ্ম করিহ স্পর্শন। তথনি হুইবে মুক্ত চণ্ডাল জনম॥ বলিলেন এ্রূপ বশিষ্ঠ মহামুনি। গুহ'ক চণ্ডাল হইয়া র**হিলেন** তিনি ॥ কুত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিভাষান। ⊱ আদিকাণ্ডে, গাইলেন অন্ধকোপাখ্যান **॥** 

র্থর আমহুর বধ।

্রাচ্য করে দশরথ যেন পুরন্দর। হ'ইল অহুর স্বর্গে নামেকে সম্বর॥

হইল সম্বর দর্ব্ব দেবতার অরি। জিনিল অমরাবতী বৈষয়স্থীপুরী॥ তার ভয়ে স্বর্গে দেব রহিতে না পারে। 'মহেণ্ড বালন ব্ৰহ্মা বাঁচি কি প্ৰকারে॥ खका विनातन जान ताजा मनतरथ। অর্থর সম্বর মরিখেক তাঁর হাতে॥ জাপনি আইল ইন্দ্র অযোধ্যানগর । পাত অর্ঘ্যে দশরথ পুজে পুশ্বন্যর॥ ইন্দ্র বলে দশরখ জুমি মোর মিত। ঠেকেছি সঙ্কটে রক্ষা কর এই হিত॥ অহুর সম্বর নামে তারে আমি হারি। **८**थनाष्ट्रिया **८न्दगर**न निल अर्गश्रुती ॥ আমার সহায় হৈয়া যদি কর রণ। তোমার প্রদাদে তবে বাঁচে দেবগণ ॥ শুনিয়া ইন্দ্রের কথা দশরথ হাসে। সন্বরে মারিব আমি তুমি যাও বাদে॥ এতেক শুনিয়া ইন্দ্র গেল্নে স্বর্গেতে। সম্বরে মারিতে রাজা সাজে দুশরথে॥ সাজহ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া। রাহুত মাহুত সাজাইল হাতী খোড়া। মুলার মুখল কেহ বান্ধিল কামান। ধাতুকি সাজিছে রথে লয়ে ধতুর্বাণ্॥ > সাজিছে কটক সব নাহি দিনপাশ্য কটকের পদ্ধূলি লঃগিল আকাশ। গায়েতে পরিল.শানা মাথায় টোপর। ধমুর্বাণ হাতে রাজা চ্লিল সহর॥ দিব্য রথ যোগাইল রথের সার্থি। রথে চড়ি দশরথ চলে শী ঘ্রগতি॥ 🎙 সম্বরে জিনিতে রাজা করিন গমন। দশর্বে দেখিয়া কাঁপিল ত্রিভূবন ॥ ·চতুর্দ্লোলে চড়ি রাজা চলে কুতুহলে। রথ রথী পদাতি তুরঙ্গ হাতী চলে॥ উতরিল গ্রিয়া-রাজা ইত্ত্বের নগরী। े দেখিয়া রাজার সাজ কেনাথে দেব অরি॥ রাকার উপরে মারে সে জার্টি বকড়?। স্বর্গপুরী ছাইল ব্রথের ভাঙ্গে চুড়া॥

प्रभाततथ वार्ष विस्क कंतिल कर्कत । ভঙ্গ দিল সেনা রাজা রহে একেশ্বর॥ কোপে কাঁপে দশর্থ পূরিল সন্ধান। অন্ত্রায়তে দৈত্যদেশা ত্যজ়িল পরাণ.॥ নানা অন্ত বর্ষণ করেন দশর্থ। ছাইন, অমরাবতী: পবনের পথ ॥ সম্বরের সেনাগণ সমক্রে প্রথর। ভূপতির সেনা বিদ্ধে করিল জর্জ্জর॥ ্লক লক বাণ পূরে সম্বরের সেনা। পাড়লেক স্বৰ্গপুরী ছাইয়া ঝঞ্চনা॥ পড়িল পদ্ধর্বৰ অস্ত্র ভূপতির মনে। এমত অন্ত্রের শিক্ষা নাহি ত্রিভুবনে॥ এক বাণ প্রদবে গন্ধবি তিন কোটি। আপনা আপনি রিপু করে কাটাকাটি॥ আপনা আপনি করে বাণ বরিষণ।। এক বাণে পড়িল সকল সেনাগণ॥ সম্বরের সেনা দেয় রক্তেতে সাঁতার। ত্রাহি ত্রাহি করি সবে করে হাহাকার॥ পড়িল সকল সেনা দৈত্যে একেশ্বর। দশরথের বাবে সেনা প্রভিল বিস্তর্॥ তুই জন বাণবৃষ্টি করে ঝাঁকে২।' উভয়ের বাণেতে অমরাবতী ঢাকে॥ হইল অমরাবতী বাণে অস্ককার। দৈত্যের রণেতে রাজা না দেখে নিস্তার॥ শক্তেদী দশর্থ শক্ত গুনি হানে। দেখিতে না পায় দৈত্যে থাকৈ কোন খানে কালপ্রাপ্ত দানবের নিকট মরণ। দূর থাকি দশরথ করিছে তওঁজন।। সম্বরের পায়ে শব্দ রাজা পূরে বাণ। ছুটিল রাজার বাণ অগ্রির সমান॥ এড়িশেকু বার্ণ রাজা তার শুনে কথা।: কাটে রাজা দশর্থ সম্বরের মাথা ॥ র্নর হৈয়া মারিলেন অহার স্বরু। দেব মহ হথে রাজ্য পালে পুরন্দর॥ ইন্দ্র বলে দশরথ রক্ষা কৈলে মোরে। বুর মাগ দিব যাহা প্রার্থনা অন্তরে।।

मगत्रेथ वर्ल हैस्त म्ह धई वृत्र। . যেন মুনিহত্যা নাহি থাকে মমোপর ॥ अभिग्ना ताङ्गात कथा है स्तराप हारत। ্ৰ-সে প্ৰাপ তোমাতে নাই যাও তুমি দেশে॥ অন্ধক মুনির কথা অপূর্ব্ব কাহিনী। ' ব্রাহ্মণ তাঁহার পিতা শূদ্রাণী জননী॥ এতেক শুনিয়া দশরথ আইল, দেশে। আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে।,

> সপর সহ যুগ্ধে অলক্ষত হওয়ায় কৈক্রী আরোগ্য করাতে রাজার বর্ •

পাত্র মিত্রগণে রাজা দিলেন মেলানি। অন্তঃপুরে দশর্থ চলিল অ্মনি ॥ সবার অধিক ভালবাদে কৈক্য়ীরে। তেঁই হেতু আগে গেল কৈকয়ীর ঘরে॥ অস্ত্র সঞ্জীবনী বিদ্যা জানেন কৈক্য়ী। দেখিল রাজার তবু অস্ত্রফত্ময়ী॥ মস্ত্র পড়ি জল দিল ভূপতির ঘায়। र्ज्जाना याथा तान मृद्धं भंतीत जुड़ात ॥ মৃতদেহৈ যেন পুনঃ পাইল জাবন। হ্রস্থ হৈয়া দশর্থ বলেন তথন। হে কৈকয়ী প্রাণ রক্ষা করিলা আমার। তে,মার সমান প্রিয়ে কেহ নাহি আর॥ বর মাগি লহ যেবা অভীষ্ট তোমার। কোন ধন ভাণ্ডীরেতে,নাহিক আমার। এত যদি বলিলেন রাজা দশরথ। কৈক্য়ী কুঁজীকে কহে বাক্য অভিনত ॥ মহারাজ আমারে চাহেন দিতে বর। কি বর মাগিয়া লব তাঁহার গোচর ॥ প্রতে ভার কুঁজের নড়িতে নারে চেড়ী। কুঁজ নহে ভাহার সে বুদ্ধির চুপড়ি। কুঁজি বলে একণে নাহিক প্রয়োজন। বর **ইচ্ছা ছবে যবে বলিব** তথন 🛭 কৈক্য়ী কুজির বাক্য না করিল আন। হাসিমা কহিল রাণী রাজা বিভ্যমান॥

মহারাজ আজি বরে নাহি প্রয়োজন। यथन घिरित कार्या मानितः उथन ॥ আমার সভ্যেতে বন্দী রহিলা গোসাঞি। প্রয়োজন অমুসারে বর যেন পাই॥' নুপতি বলেন দিব যাহা চাবে দান। আছুক অন্মের কাজ দিব নিজ প্রাণ॥ কৈক্য়ীর কপটে অমরগণ্ হাসে। না জানিয়া মূগ যেন বৈন্দী হৈল ফাঁসে॥ এ সত্য পালিতে রাম মাইবেন বন। বিরিঞ্চি বলৈন তবে মরিল রাবণ।। রাজ্য করে দশর্থ হর্ষতি মন। করেন পুত্রের তুর্য প্রজার পালন॥ যথন যা-হবে তাহা দৈবে সব করে। হইল রাজার ত্রণ নথের ভিতরে॥ কৃত্তিবাস কহে কথা অমৃত সমান। রাম নাম বিনা তাঁর মুখে•নাহি আন॥ কৈক্ষী দশরথের ত্রণ আরোগ্য করিলে

ুপুনব্দার বরপ্রাপ্তির বিবরণ।

ত্রণের ব্যথায় রাজা হইল কাতর। পাত্র মিত্র আনি রাজা বলিল সম্বর॥ এ ব্যথায় বুঝি মম নিকট মরণ। . সূর্য্যবংশে রাজা ইয় নাহি কোন জন।। ধয়ন্তরি পূত্র এক পদাকর নাম। আসিয়া রাজার কাছে করিল প্রণাম 🛭 কহিলেন শুন রাজা পাইবা নিস্তার। তুই মতে আছয়ে ইছার প্রতিকার॥ শামুকের ঝোল খাও না করিও ঘুণা। নহে নথদ্রারে চুম্ব দেউক একজনা।। রক্ত পুঁয স্রবিতেছে নথের তুয়ারে। তাহাতে চুম্বন দিতে কোন জন পারে॥ কৈক্য়ী রাজার কাছে দিবানিশি থাকে। রাজা যত দুঃখ পান কৈকয়ী তা দেখে। রাজার শুশ্রেষা রাণী করে রাজিদিনে। কহিল কৈক্য়ী রাণী রাজা বিশুমানে॥ স্বামী বিনা গ্রীলোকের জম্ম নাহি গতি। ব্রণে মুখ দিব যদি পাও স্কব্যাহতি॥

যার ঘরে থাকে রাজা তার দায় লাগে।
কৈকয়ী শুনিয়া গিয়া দশরথের আগে॥
পাকিয়া আছিল দেই নথের বরণ।
য়ুথের অমৃত পায়ে গলিল তথন॥
য়ুথের অমৃত পায়ে গলিল তথন॥
য়ুথের অমৃত পায়ে গলিল তথন॥
য়ুথ্র তামুল প্রেমে করন্থ জুফা।
বর লহ যাহা চাহ দিব এইকন॥
কৈকয়ী বলেন শুনি রাজার বচন।
ফান মাগিব বর পাইব তথন॥
ছই বারে ছই বর মাগ মম চাই।
পশ্চাতে মাগিব বর এখন না চাই॥
শুনিয়া রাণীর কথা দশর্থ হাসে।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কুত্রিবাসে॥

দশরণ পুজের জন্ম ধাষাশৃঙ্গকে আনিয়া ।

যজ্ঞ করণের চিন্তা ও উক্ত ম্নির

উৎপত্তি কাহিনী।

রাজ্য করে দশরথ অনেক বৎসর 📭 এক ছত্র মহারাজ যেন পুরন্দর॥ পাত্র সিত্র ভাই বন্ধু স্বাকারে তানি। বশিষ্ঠাদি আইলেগ যত গুনি জানী॥ সভা করি বদে রাজা অমাত্য সহিতে। অতি থেদ করি রাজা লাগিল কহিতে॥; ইহকালে না হইল আমার সন্ততি। পরকালে কিরূপে পাইব অব্যাহতি॥ সন্ততি থাকিলে করে গ্রাদ্ধদি তর্পণ। আমার গরণে বংশে নাহি একজন॥. নবম হাজার বর্ষ বয়স হইল। এতকালে আমার সন্তান না জীমাল।। অপুলক আমি পাই মনে বড় হুঃখ। প্রভাতে না কেখে লোক অপুত্রের মুখ। তৰ্পণের কালে আমি পিছলোক আনি। অঞ্জলি করিয়া দিই তর্পণের, পানী॥ শীত জলভ্টমঃ হয় নাকের নিশাদে। আমা হৈতে গেল বংশ জনা দিবে কে॥

বর দিয়াছেন জী মন্ধক মহামুনি। যজ্ঞ, কর ভুমি ঋদ্যশৃঙ্গু মুনি আনি ॥ খাষ্যশৃঙ্গ মুনিবর কোন দেশে বৈদে। कार्ये मिषि इस यनि त्महे मूनि जात्म ॥ কহিতে লাগিলা যে বৈশিষ্ঠ মহামুনি 📗 শুন, ঋষাশৃঙ্গের যে উৎপত্তি কাহিনী॥ বিভাণ্ডক মুনি ভয়ে সর্ক্লোক কাঁপে। ক্রিভুবন ভদ্ম হুর যদি সুনি শাপে॥ তাঁহার তপশ্রী দেখি ইন্দ্র ভাবে মনে। পঠোইয়া দিল ইন্দ্র দেবতা পবনে। মুনির নিকটে বায়ূ লুকাইয়া থাকে। বৃক্ষাল থায় মুনি প্ৰন তা দেখে ॥• ফলেতে অমৃত মার্থি র্রাখিল পবন। ফলযোগে হ্রধা মুনি করিল ভক্ষণ ॥ কলের সহিত স্থা খায়ে মহামূনি। বলবান অতিশয় হইল তথনি॥ শুদ্ধ দেহ পাইয়া হ্ৰুণা মহাবলবান। তপস্থা করেন বনে চারিপানে চান 🏗 তপস্থা করেন মুনি নৃর্মাদার জলে। **डे**क्वनी ठलिया यांग्र गंशानम ७८लि ॥ অঙ্গের বদন তার বাতাদেতে উড়ে। দৈবযোগে তার দৃষ্টি তারে গ্রিয়া পড়ে॥ তাহাকে দেখিয়া মুনি কামে অচেতন। মুনির হইল রেতঃ শ্বলন তথন ॥ পাঁন্তে ব্যক্তে মুনি তাহা ধরে বায় হাতে জ্লে না ফেলিয়া রেতঃ ফেলায় কুলেতে॥ পুনর্কার মহামুনি করি আচমন। তপস্থা করেন বিভাওক তপোধন॥ .বিধির লিখন কভু না হয় খণ্ডন। তৃষ্ণায় হ্রিণী জল খায় সেইক্ষণ॥ জল খায়ে হরিণী কুলেতে ঘাস্ফ চাটে 🗈 যাসের সহিত রেতঃ সান্ধাইশ পেটে॥ দৈবযোগে হ্রিণী আছিল ঋতুমতী। মুনিবীয়্য খাইয়া ছইল গর্ভবৈতী দ দিনে দিনৈ গর্ভ তার উদরে বাড়িল। ত্রমানে প্রবং প্রব হটন।।

মনুষ্য আকরি হৈল হরিণী বদন। দেখিয়া হরিণী পুত্র ভাবিল তখন॥ মনুষ্যের ভরে আমি ভমি বনে বন। আমার গর্ভেতে হৈল শত্রুর জনম॥ পুত্ৰ েলাইয়া সে হরিণী গেল বন 🖹 • অঙ্গুলি চুষিয়া শিশু যুড়িল ক্রন্সন ॥ তপস্থা করিয়া বিভাওকের গ্রমন। কাননে পড়িয়া শিশু করিছে রোদন॥ বালক দেখিয়া মুনি ভাবে মনে মন। মনুষ্য আকার দেখি হরিণী বদন॥ ধ্যানে জানিলেন বিভাগুক তপোধন। হরিণীর গর্ভে হৈল আ্মার নন্দন ॥ , পুত্র কোলে করিয়া গৈলেন, নিজঘরে। পুষ্পায়ু দিয়া মুনি পোষেন তাঁহারে॥ নবীন কুশের মুলে করায় শয়ন। দিনে দিনে বাড়ে বিভাগুকের নন্দন॥ পরম স্থন্দর সে বিভাগুকের বেটা। শাস্ত্রবেতা হয় সে কপালে শৃঙ্গ ফোঁটা॥ কিছু দিন পরে শৃঙ্গ উঠিল কপালে। খাৰ্যশুঙ্গ বিলি নাম পুইল সকলে ॥ য়ারে বর শাপ দেন কভু নৃহে আন। তাঁর আশীর্বাদে রাজা হবে পুত্রবান।। কৃতিবাস কৃত কাব্য অনুত সমান। ় রাম কথা বিনা যাঁর মূথে নাহি আন ॥

> গোষপাৰ লাজ্যে অনার্টি নিবারণার্থ ঋষ্যপুদকে আনুয়ন।

বশিষ্ঠের বচন হইলে অবসান।

স্থমন্তা বলেন রাজা কর অবধান।
লোমপাদ রাজা অঙ্গদেশের ইশ্বর।
ঝারাশৃঙ্গে আনিয়াছিলেন নিজ ঘর।
দেশরথ বলে পাত্র'কহ বিবরণ।
লোমপাদ আনাইল কিসের কারণ।
স্থমন্ত্র বলেন দশরথ নৃপ্রর।
সেই দেশে অনার্স্থি দ্বাদশ বংদর॥

লোমপাদ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে জিজ্ঞাসিল। মম রাজ্যে অনাব্রপ্তি কি হেডু হইল।। কহিল পণ্ডিতগণ করিয়া বিচার। না দেখি তোমার রাজা আর ছুক্লাচার॥ তব রাজ্যে কুমারী হইল ঋতুমতী। এই পাপে**\*র্ম্টি নাহি হ**য় নরপতি ॥ বিভাঞ্চক পুত্ৰ খদি ঋষাশৃঙ্গ আদে। পাপ দূর হয় **আর** দেবতা হরষে॥ নগরেতে লোমপাদ দিলেন ঘোষণা। খান্যপঙ্গ মুনিকে আনিৰে কোন জনা॥ তাহারে আনিয়া মোরে যেবা দিতে পারে অৰ্দ্ধরাজ্য আমি দিব অবশ্য তাহারে॥ ডাকিয়া. কহিল তথা বুড়ী এক জন। আমি আনি দিব সেই মুনির নন্দন॥ ন্ত্রী পুরুষ ভেন সেই মুনি নাহি জানে। ভূলাইয়া আনিব সে মুনিম্ন নন্দনে॥ নৌকা এক সাজাইয়া দেহত আমারে। ফলবান রুক্ষ রোপ তাহার উপরে॥ চৌদ্দ বৎসরের সেই মুনির সম্ভতি। কৌতুৰ্বেতে ভূশাইবে যতেক যুবতী॥ ব্রতাক্ত শুনিয়া রাজা শোমপাদ হাদে। ভাল যুক্তি বলিয়া সে কুড়ীরে সম্ভাষে॥ স্থবর্ণের নৌকা রাজা করিয়া গঠন। বিচিত্র পতাকা তাহে করিল সাজন।। নৌকার উপরে করে স্বর্ণে ছুই ঘর। পর্ম স্থূনর কন্সা স্থৃতি মনোহর "৷৷ উপরেতে শোভা করে স্থর্ণের তারা। চারি ভিতে শোভে গজ মুকুতার ঝারা॥ সন্দেশ নিলেন নানা খাইতে রসাল। নারিকেল ফল আর কাঁঠাণ ও ভাল॥ গঙ্গাজনে শীতল, শর্করা মিশ্র করি। है। কপূরবাসিত দিল পাত্র পুরি পুরি॥ বাছিয়া বাছিয়া দিল পরম হেশরী,। চিনা ভার অপ্ররী কি অমরী কি**ম্ন**রী॥ কাশিতে লাগিল সবে মুখে নাছি হাসি। মূনি কোপানলে, আজি হব ভসারাশি॥

বুড়ী বলে কোন ভয় করিছ যুবতী। তোমরা সকলে চল আমার সংহতি॥ যথন আমার ছিল নবীন যৌবন। কত শত ভুলায়েছি মহামুনিগণ॥ নর্মদা বাহিয়া যায় পরম হরিলে। উপ**স্থিত হয় ঋষ্যশৃঙ্গ যেই দেনো।** ॰ যেথানে তপস্থা করে বিভাওক মুনি। সেই বনে তরুণীরা রাখিল তরণী॥ বিভাগুক দৈখিয়া সঁকলে ভয়ে কাঁপে । ভশ্মরাশি করে পাছে শাপ দিয়া কোপৈ॥ তপোবনে আছে যথা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি। আসিয়া মিলিল তথা সকল রমণী<sup>\*</sup>॥.. তরী হৈতে উত্তরিলা সকল নবীনা। কেহ বংশী পূরয়ে বাজায় কেহ বীণা।। বুড়ীকৈ বেড়িয়া গান করে নারীগণ। মুনির নিকটে গিয়া দিল দরশন।। কামিনীর মুখে গীত কোকিলের ধান। শুনি যুনি বেদধ্বনি ছাড়িশ অসমি॥ স্ত্রী পুরুষ ভেদ সেই যুনি নাহি জানে। স্বর্গের অমরগণ মুনি মনে মানে॥ ব্যাকুল হইয়া মুনি দ্বার হৈতে উলে। প্রণিপাত করিল বুড়ীর পদতলে॥. যু নিপুত্র পায়ে পর্কেধরি করে কোলে। বার বার চুম্ব দিল বদন কমলে॥ এস এস বলি গুনি তাসবাকে বলে'। আনন্দে গ্ৰহদ সে আসন দিতে চলে॥ একথানি কুশাসন ছিল মাজ ঘরে। रिवम विन श्राबिश मिरलन रम बूड़ीरत ॥ ফলমূল জল বরে ছিল যে সম্বল। বুড়ীর ভক্ষণ হেতু দিলেন সকল। শ্রীনিফু বলিয়া বুড়ী ছুঁইল তুই কান। বিষ্ণুপূদা বিনা নাহি করি জলপান॥ ইত্র ফ্রেমনস্করে আমি কি তেমন্। বিষ্ণুর শ্রেদাদ বিনা না করি, ভক্ষণ॥ মুনি বলে হউক মোর সফল জীবন 🖡 এইথানে কর আজি বিষ্ণু আরাধন॥

দিব্য কুশাসন পাতি দিলেন বুড়ীরে। পূজা করিবারে বৈদ্যে **তাহার উপরে**॥ চকু উলটিয়া বুড়ী নাকে দিল হাত। मून्, वरल विकु व्याक कविल माकार ॥ কর্তক্ষণে নাসিকার হাত ঘূচাইল। এ প্রসাদ লহ বৃলি মুনিরে ডাকিল। মুনি বলে আজি গোর সফল জীবন। বিষ্ণুর প্রসাদ দৈহ করিব ভক্ষণ॥ ফল বলে হাতৈ দিল গঙ্গাজলে নাড়। জল বলি খাওয়াইল মধু গাড়ু গাড়ু॥ মুনি বলে এই ফল কোথা গেলে পাই। সঙ্গে করে ল'য়ে গেলৈ ক্রব সঙ্গে যাই॥ থাওয়াইল কামেশ্বর থাইতে হস্বাদ। কামেশ্বর থাইয়া সে হইল উন্মাদ ॥ কন্যাগণ বলয়ে থাইলে যে সন্দেশ। ইহার অধিক আছে চল সেই দেশ।। মুনি বলে ইহার অবিক যদি পাই। তোমরা চলহ দেশে আমি সঙ্গে যাই।। यनरम जूनिन यनि यून्नित नन्तन । অঙ্গের বদন থসাইল কন্সাগর্ণ॥ আসিয়া মুনির পুত্রে কেহ করে কোলে। क्ट क्ट हुन्न प्तन वतन कमरल। মুনি লৈয়া করে সবে হাস্থা পরিহাস। দেখিয়া মুনির পুজ হইল উল্লাস n কোন নারী ভুলাইল শুন পরশ্নে। কেহ বা ভুলায় তাঁকে ভক্ষ্য দ্ৰব্য দানে॥ কেহঁ বা হরিল মন চাহিয়া নয়নে। কেহ বা করিল মত্ত গাঢ় আলিঙ্গনে॥ বুড়া ভাবে আজি যদি লয়ে যাই হরে। পাছে বিভাগুৰ্ক মুনি কোপে ভশ্ম করে॥ আজি প্ৰতা পুজেতে থাকুক এক স্থানে। ,কহিবে এ কথা মুনি পিতা বিগ্রমানে,॥ পুত্র প্রতি যদি স্নেহ করে তৃপোধন। ততে কালি তপস্থায় না যাবে কখন॥ পুত্র এড়ি যায় যদি তপস্থার তরে। তবে কালি শৈয়া থাব মুনির কুমারে॥

এই যুক্তি সে বুড়ী ভাবিয়া মনে মনে। কহিতে লাগিল সেই মুনির নন্দনে॥। তপোবনে বৈদ হে তোমারে ভালবাসি। অন্য এক শিষ্যের আশ্রেম দেখে আদি।। বলিতে লাগিল তবে ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি। তোমার দেবক হ'য়ে তব দঙ্গে আসি॥ আমারে এড়িয়া যদি বাবে কোন দেশে। ব্ৰেক্ষহত্যা হবে তবে মরিব হুঁতাশে॥ বুড়ী বলে এইক্ষণে ঘরে থাক তুমি। সন্ধ্যাকালে ভোমারে লইয়া যাব আমি॥ এতেক বলিয়া তাঁরে থুয়ে নিজ ঘ্রে। সকল কার্মিনী চড়ে নৌকার উপরে॥ দিবাকর অস্তগত হঁইল য<del>খ</del>ন'। মুনি বলে না আইল কেন শ্লাবিগণ॥ শিরোমণি হারাইল অঞ্লের নিধি। বুঝিলাম আমারে বঞ্চিত কৈল বিধি॥ কান্দিতে কান্দিতে মুনি বৈদে বৃক্ষতলে। বিভাণ্ডক তপ করি আইল হেনকালে॥ পুত্রের দেখিয়া মুনি বিচলিত মন। জিজ্ঞা**সিল কেন** বাগু করিছ ক্রন্দন ॥ ঋষাশৃঙ্গ বলে আগে খাও কল জল। আজিকার বিবরণ কহিব সকল॥ ফল জল খাইয়া হইল হৈছে মন। িণিতা পুজে কথাবাতা কন্তুই জন॥ তুমি যেই গেলে পিটা তপস্থার তরে। স্বৰ্গ হৈতে ঋষিগণ আইল মম ঘরে॥ সেইমড ফল নাহি খাই এ জীবনে। এত রূপ দেখি নাই এ তিন ভুবনে॥ কত বা ছন্দেতে জটা ধরেছে মাথায়। কত কুন্তমের মালা দিয়েছে তাহায়॥ কি জাতি মৃত্তিকা ফোঁটা কপালে শোভিত গগণমগুলে যেন ভাস্বর উদিত।। কি জাতি বৃদ্ধের ফল সবার গলায়। শেত পীত নীল কত গোভিছে তাহান। তেষন না দেখি পিতা গাঁছের বাকিল। **পেত রতে শিত মী**ল ধরণ উজ্জ্ব।

কি জাতি রক্ষের লতা সবাকার হাতে। কতেক মাণিক গাঁখা আছেত তাহাতে॥ পারম ব্রাহ্মণ কারো লোম নাহি মুখে। তুলার সমান ছুটা মাংস্পিও **বুকো** ॥ তাতে যদি হন্তটি করাই পরশন। স্বৰ্গধাস হাতে পাই হেন লয় মন। ·মনে ভাবে মহামুনি পুজের বচনে। ত্ৰী পুৰুষ খাষাঁশৃঙ্গ কভু নাহি জানে॥ বিভাণ্ডক বলে বাপু তাঁরা নারীগণ। কামাচারী রাক্ষ্সী বেড়ায় বনে বন॥ মম পুণ্যে প্রাণ আজি রেখেছে তোমার। পুনঃ পাইলে ধরে খাবে না পাবে নিস্তার।। খাগ্যশৃঙ্গ বলে পিতা না বল এমন। এমন দয়ালু নাই তাহার। যেমন॥ কালি যদি বিধাতা মিলায় তা সবারে। তণনি বিদায় আমি কহিনু তোমারে॥ মারা রাত্রি ছিল মুনি পুঁজ ল'য়ে ঘরে। বুঝাইতে তথাপি না পারিল পুত্রেরে॥ প্রভাত হইল রাত্রি রবির কিরণ। পুজের বিষয়ে মুনি ভাবে মনে মন॥ যণি আমি ঘরে থাকি পুত্র করি দাধ। ধশ্ম নক্ষ হবে মন হবে অপরাধ।। করে পুত্র কার পত্নী 💏 অকারণ। সংসার অসার সব সত্য নারায়ণ॥ পুত্রেরে প্রবোধ করিলেন মহামুনি। কারো নঙ্গে কথা নাহি কহিও আপনি॥ তাঅবাটী হাতে নিল তুলিল তুলসী। তপস্থা ফরিতে গেল বিভাওক ঋষি॥ বুড়ী বলে বুড়া মুনি ছাড়ি গেল ঘর। সবে চল খানি গিয়া মুনির কোঙর ॥° তার্ল করতাল বীণা কেই পুরে বাঁশী 🛉 : আইল মুনির কাছে সকল রূপদী। দরিদ্র পাইল বেন হারান থে ধন। ব্যস্ত মূনি কহে ধরি বুড়ীর চরণ ॥• আমারে এড়িয়া কালি গেলে প্রাইয়া। মারারানি কাশিয়াছি তেশার গাণিয়া।

সেই জল দেহ মোরে করিতে ভক্ষণ।
সঙ্গে করি লৈয়া যাহ করিব গমন ।
মর্মা বুঝ সবে কৃত্তিবাসের স্থবাগা।
নারীর কথার ভূলে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি॥

ঋষাপুঙ্গের লোমপাণ রীজ্যে গমন ও অনাত্রপ্তি নিবারণ।

কোলে করি বসাইল নৌকার উপর। বাহ বাহ বলি বুঞ্নী ডাকিছে সন্ধন।। তরণী বাহিয়া যায় মুনি নাহি জানে। ঋষ্যশৃঙ্গে বলে বৈদ ব্যাস্থ্ৰ আছে বনে.॥ লোমপাদ রাজ্যে মুনি দিল দরশন। অনার্ষ্টি ছিল রুষ্টি ইইল তথন॥ লোমপাদ জানিল •মুনির আগমন। পান্ত অর্ঘ্য দিয়া থুজে মুনি নন্দন॥ কন্যা হীন লোমপাদ শান্তা অভিধান। দশর্থ কভাকে মুনিরে দিল দান ॥ সম্বন্ধে যে মুনি রাজা তোমার জামাই। তাঁহাকে চাহিয়া আন লোমপাদ ঠাই।। দশর্থ বলিলেন কহ হে নায়ক। পুত্রশােকে কেমনে বাঁচিল বিভাওক॥ 🕠 যেই দেশে হয় ঋষ্যশৃঙ্গ উপাথ্যাক। অনার্প্তি যুচে হয় সে দেশে কল্যাণ॥ কৃত্তিবাদ পণ্ডিতের কাব্য অনুপ্র।• সানলৈ বসিয়া সবে শুন রাম নাম ॥

> ধ্বয়শৃঃসর অদর্শনে বিভাওক ° মুনির থেদ। .

1

স্কন্ত বিলেন শুন রাজা দুশরথ।
লোমপ দ নিকটে বুড়ীর বাক্য যত॥
বুড়ী বলে ক্মেমপাদ শুনত্ব বচন।
স্কুলাইয়া আনিয়াছি মুনির নন্দন॥
বিদি শাপ দেন কোপে বিভাওক ঋষি।
রাজ্য সহ আপনি, হইবা ভুম্মরাশি॥

তার ঠাই যদি তুমি পাবে পরিত্রাণ। • পথেতে করিয়া রাখ বিহিত বিধান॥ স্থানে স্থানে মহিষ গো রাখহ সত্বর। গীত বাগু নৃত্যোৎসব হউক বিস্তন্ন। গীত বাঁভ দৈখিয়া তথনি তপোধন। যত ক্রোধ জন্মে থাকে হবে পাসরণ। বুড়ীর বচন রাজা না করিল আন। পথে পথে করে আম বড় বড় স্থান॥ ্শীশ্বয়শৃঙ্গের আম বলি তার নাম। সর্বশস্তযুতা পুরী দিব্য দিব্য আম ॥ ঋষ্যশৃন্ধ রহিলেন লোমপাদ ঘরে। বিভাওক তপ করি গেলেন কুটীরে॥. আর দিন দূর হৈতে তবে বেদধ্বনি। त्म पिन ना एक नियम वाख रेहल मुनि ॥· আঁকুল হইয়া মুনি দা**ভাইল** তথা । কালিয়া বলেন বাছা ঋষ্যশৃঙ্গ কোথা॥ তপস্থাতে শ্রান্ত হু'য়ে আইলাম ঘরে। হেথা আসি কহ কথা ছঃথ যাক দূরে॥ বলিতে বলিতে গেল কুটীরের দ্বারে। পুত্র পুত্র বলি ডাকে পুত্র, নাই ঘরে,॥ কমওলু আছাড়িয়া ফেলে ভূমিতলে ৷ অজ্ঞান হইয়া মুনি পড়ে রুক্ষমূলে॥ ক্ষণেক রহিয়া জ্ঞান পাইলেক মুনি। কোথা ঋষ্যশৃঙ্গ বলি ডাকয়ে অমনি॥ অপত্ত্যের ক্ষেহ'সম নাহিক সংসারে।। যাহারে দেখেন মুনি জিজ্ঞাদেন তারে॥ মুনি বলে আছ বনৈ যত তরুলতা। দেখেছ তোমরা মম পুত্র গের কোধা॥ মুগ পশু পক্ষীরে লাগিল স্থধাইতে। তোমরা দেখেই ঝধ্যাশুঙ্গেরে যাইতে॥ কান্যিয়া কান্যিয়া যান বিভাওৰ মৃনি।. কত দূর গিয়া পান আম একথানি॥ দিকল লোকেরে মনি শোকেতে হ্রধান।• কাহার এ আমখানি কহ বিছামান n যোড়হাত করে প্রজাগণ কহে বাণী। ঋষ্যশুঙ্গ মনিবর ইঞ্চে রাজা তিনি॥

লোমপাদ তাঁরে কন্যা দিয়াছে কৌতুকে।
গ্রাম পশু অর্থ গজ দিয়াছে যোতুকে॥
এই কথা কহিলেক যত প্রজাগণ।
কোধনন গোল মুনি অতি হুন্টমন॥
সংসার করিতে পুত্র করিয়াছে সাধ।
পুত্রের কুণল শুনি খণ্ডিল বিষাদ॥
ভাবে অপুত্রক রাজা অজের নুন্দন।
ঋষ্যশৃস্প করিবেন যজ্ঞ আরম্ভণ॥
নিসন্ত্রণ হইবেক মম সে ঘজেতে।
সেইকালে হরে দেখা পুত্রের সহিতে॥
এতেক ভাবিয়া মনি গোল নিজবাদ।
আদিকাও রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

দশরথ রাজার যজ্ঞ ও ভগবানের চারি অংশে জন্ম এহণ।

দশরথ রাজারে হুমন্ত্র ইহা বলে। ম্নিকে আনিতে রাজা দশর্থ চলে॥ দশরথ লোমপাদ নৃপতির ঘরে। চতুরস্ব দঙ্গে যান ইরিষ স্বস্তরে॥ রাজার পাইয়া বার্তা লোম্পাদ রাজা। রাজ উপচারে যত্নে করে তাঁরে পূজা॥ নিষ্টান প্রভৃতি দিয়া করার ভোজন। াঈজ্ঞাসেন কোন কার্যে, তব আগমন॥ দশরথ বলিলেন শুদ মোর বাণী। व्यत्याधारेयं नत्य हल अयम्ब युनि ॥ অন্ধকের উক্তি আছে যে অতীতকালে। পুত্ৰবান হব আমি ঋষ্যশৃঙ্গ গেলে॥ এমত কহিলে দশর্থ নৃপবর। (ल. यशोरम नरा राग मुनित रहा. हत ॥ প্রণাম কয়েন দশর্থ যোড়হাতে। লোমপাদ পরিচয় লাগিল কহিতে ॥ দশর্থ এই রাজা ওনেছ অখিন। তুমি কুপা করু যদি হন পুত্রবান। শান্তা কন্সা বিবাহ যে দিয়াছি তৌমারে। সেই কন্স জন্মছিল ইহার আগারে॥

ইহার জামতা তুমি তোমার শশুর। অপুত্রক তাপিত এ তাপ কর দূর॥ क्षात्मर्ज क्षानियां म्नि मरनएक व्यनश्रम । এই যরে বিষণ্ড জিনিবেন চারি অংশে॥ অন্ধক মুনির কথা কভু নহে আন। এতেক জানিয়া মুনি করিল পয়ান॥ " তনয়া জামতা মঙ্গে চাপে নিজ রথে। · অযোধ্যা আইল'রাজা লোমপাদ সাথে॥ দেখে মুনি ঋষাশৃঙ্গ হান্ট যত প্ৰজা। নির্মন্থন করে তাঁর সবে করে পূজা। বশিষ্ঠাদি আইল সকল মুনিগণ। ঋষ্যশৃঙ্গ বলে করু যত্ত আরম্ভণ॥ অশ্বমেধ. যজ্ঞে কর বিষ্ণু আরাধন। যত মুনিগণে তুমি কর নিমন্ত্রণ॥ দশরথ নিমন্ত্রণ করে দেহশ দেশে। নিমন্ত্রণ পাইয়া যতেক মুনি আইসে। অগন্ত্য আগন্তা আর প্রলম্ভ পুলোম। আইলেন বৈশস্পায়ন ছব্বাদা গোতম। জৈমিনী গৌতম পিগীলিক পরাশর। পুলহ ফোণ্ডিন্স যুনি আইল নিশাকর॥ মার্কণ্ডেয় মরীচি ভ**রত ভরশ্বাজ।** অফাব্রু স্নি হণ্ড কুর্ম্ম দক্ষরাজ॥ গর্গমুনি দ্বীচি আইল শরভঙ্গ। পূজে রাজা মুনিগণে বাড়ে মনে রঙ্গ ধ পাতালেতে আইল 'কপিল, রাজঋষি। সগরসন্তানে যে করিল ভস্মরাশি॥ বেদবান চক্ৰুবাণ আইল সাবৰ্ণি। জল ভিত্রের আর মুনি মৎস্তকর্ণী॥ দনাতন দনক যে দনন্দকুমার। মৌভরি আইল মুনি বিষণু অবতার **॥** ° আইল ৰাল্মীকি যমুনার কুলে ধাস।:. কশ্যপের পুত্র আইল বিভাণ্ডক নাম॥ কতেক আইশ মুনি নাম নাহি জানি। রাজার **যজেতে আইল**·তিন কোটি **মু**নি॥ তিক কোটি শ্বুনি করে বেদ উচ্চারণ। স্বাকার বদনে নিঃসরে ছুতাশন॥



मन्त्रभ त्राकात्र श्रुटलक्षि यख्दा

[ 4 ].

পৃথিবীতে কেহ সাছে এক পদে ভর। • কেহ অনাহারে স্নাছে সহস্র বৎসর॥ মাথায় বুপিল জটা শুভ্র পরিধান। 'নারায়ণ কথা, বিনা খুখে নাহি, আনু॥ এখন আইল তথা তিন কোটি মুনি। সঙ্গে কত শিষ্য তার সংখ্যা নাহি জানি॥ মুনিগণ বাদার্থ দিলেন বাদায়র। পৃথিবীর রাজা আইল অযোধ্যানগর ॥ মিথিলায় আইল জনক রাজঋষি। মল মহারাজ আইল রাজ্য যার কাশী i অঙ্গদেশ অধিপতি লোমপাদ নামণ রাজা বঙ্গদেশ্যের আইল ঘনস্থান ॥ মরীচিপুরের রাজ। ভোগ পুরন্দর। চম্পাপুর হইতে আইল চম্পেশ্বর॥ আইন তৈলঙ্গ রাজা তেজেতে অসীমে। আইল আটাশী কোটি যে ছিল পশ্চিমে॥ মাগধ মগধ আইল গান্ধার কর্ণাট। লক্ষ কোটি রাজা,আইল ছাড়ি গুজরাট॥ উদয়াস্ত গিরিতে যতেক রাজা বৈদে। দশরথ নিমন্ত্রণে সুক রাজা আইসে॥ 'মেদিনীস্থুবনে বৈদে যত রাজগণ। নানা রঙ্গে আইলেন সঙ্গী অগণন॥ প্রত্যেক কহিতে নাম নিতান্ত অশক্য। রাজা যত আইল আটাশী কোটি লক।। যত ৰাজা গেল দশরথের গোচরে। রাজচর্ক্রবৈতী দশর্থ সর্ক্রোপরে॥ আসিমা করিল দশর্থ সহ দেখা। দিলেন বার্ষিক কর সমূচিত লেখা॥ যত ধন এনেছিল রাখিল ভাণ্ডারে। প্রত্যেক্থ বাসা দিল স্বাকারে॥ যজ্ঞ করিছেন রাজা সরযুর তীরে। মুনিগণ গেলেন রাজার যজ্ঞ ঘরে।। একাশী যোজন ঘর অতি দীর্ঘতর। দাদশ যোর্জন তার আড়ে পরিসর॥ চারিক্রোশ বান্ধিয়াছে°যজের শেঁখলা।. শতেক যোজন উত্তে সেই যজ্ঞশালা॥

মুনিগণ বৈসে গিয়া ঘরের ভিতরে। শুভক্ষণে শুদলগে যজারম্ভ করে॥ ·স্বস্তিকাদি অত্যেতে করগ্নে মুনিগণ। সঙ্কল্ল করিল তবে অজের নন্দ**ন**॥ দাভাইল দ<sup>্</sup>বরথ যোড় করি হাত। কঁহিতে লাগিল লব মুনির সাক্ষাৎ॥ एको ए का निष्ट्रं का निष्ट्रमा मर्व्यक्त । আজ্ঞা কর কাঁরে আঁগে করিব বরণ॥ খান্যশঙ্গ বলিলেন শুনহেঁ রাজন ।: আগেতে করহ গুরু বশিষ্ঠে বরণ॥ ব্রক্ষার তনয় আর কুলপুরোহিত। উহার বরণ আগে শাস্ত্রের বিহিত॥ বশিষ্ঠেরে বরিয়া ঘুচাও অভিমান। বড় ছোট কেহ নহে সকলি সমান॥ ভাল ভাল বলিয়া সকল মুনি বলে। বস্ত্র অলঙ্কার রাজা দিবেন সকলে॥ সকলে করিল একক?লে বেদধ্বনি। মুনি মুখে নিঃসরিল পাবক তথনি॥ সেই অগ্নি পবিত্র করিল মুনিগণ। অগ্রির কুণ্ডেতে লয়ে করিল স্থাপন॥ আতপ তণ্ডুল তিল যব রাশি রাশি। একে একে দিল গ্নত সহস্ৰ কলগী॥ এক বর্ষ যজ্ঞ করে রাজা দশরথে। দেবতার ভয় হেথা হুইল স্বর্গেতে॥ বিশ্বভার পুত্র হয় রাজা দশানন। হীন জ্ঞানে লঙ্কাতে খাটায় দেবগণ।। মহেন্দ্র বলেন ভ্রহ্মা কোন বুদ্ধি করি। এই কালে জন্ম কি হে লবেন শ্রীহরি॥ পুত্রের লাগিয়ে দশরথ যজ্ঞ করে। তীর পুক্র হৈলে তবে দশানন মরে॥ এই যুক্তি করিয়া যতেক দেবগণ। ক্ষীরোদ সমুদ্রৈ গেশ যথা নারায়ণ॥ চারি মুখে ত্রহ্মা গিয়া করেন স্তবন। কত নিদ্রা যান প্রভু দেব নারায়ণ ॥ পদতলে লন্দ্মীদেবী করিছেন স্তুতি। অনন্ত শয্যায় শুয়ে আছেন শ্রীপতি॥

সকল দেবতা গিয়া দাণ্ডাইল কুলে। দৈখিল যেমন মেঘ ভাসিছে সলিলে॥ • শুইয়া আছেন হরি অনন্ত উপরে'। বাহকী **দহুত্র** কণা তছুপরে ধরে॥ সেবকগণের প্রতি প্রভু দেহ মন। তোনার নিদ্রায় নিদ্রা চেতনে চেতন।। ্ বিপত্তি করহ দূর শ্রীমধুসুদর 🛭 চারিমুথে ব্রহ্মা यদি করিল স্তবন ॥ ক্ষারোদে উঠিয়া বৃষিলেন নারায়ণ। চারিদিকে দেখিলেন যত দেবগণ্য বিসিয়া শ্রীহরি করিলেন এক শব্দ। দে শব্দে হইল শ্লোক চারিপদ মুগ্ধ॥ হরি করিলেন চারিদিকে নিরীক্ষণ। মান দেখিলেন শব দেবের বদন॥ মলিন দেখিয়া জিজ্ঞাদেন নারায়ণ। তোনা সবাকার শুক্র হৈল কোনজন॥ বিধাতা বলেন শুন দেব পুরন্দর। তুমি গিয়া কহ্কর্থা প্রভুর থগাচর॥ আনি বর দিয়াছি ছদান্ত রাবণেরে। তুমি গিয়া কহ ছুঃখ প্রভুর গেচিরে॥ • দেবগুরু বৃ**হস্পতি** যোড় করি হাত। প্রভূর আগেতে ক্রিলেন প্রণিপাত i ্র, অববান ক<mark>রহ ঠাকু</mark>র ভগবান। আপনি জানহ যত দেবতার মন॥ আগম নিগম তুমি ভারত পুরাণ ৷ অনাথের নাথ তুমি কর্ পরিত্রাণ॥ বিশ্বপ্রবা মুনির পুত্র রাজা দশান্ন 1 পাইল ব্রহ্মার বর করি আরাধন। ্য তার তেজৈ স্বগে দেব রহিতে না পারে। দেবের দেবত্ব হরে ছফ্ট বল্যাৎকারে॥ ঘুচাইল যমের যতেক অধিকার। সূর্য্যের উদয় নাই সদা অন্ধক্রে॥ চক্রের কতেক কব নাহি তার জ্যোতি। বহুকাল প্ৰভু স্বৰ্গে অন্ধকার রাতি ॥ বরুণের যুচিল অগাধ যত জন্ম। নিৰ্বাণ হুইল অগ্নি নাহিক প্ৰবল ॥

কুবেরের হরে ধন পাইল তরাস। গ্রহগণের অধিকার হইল বিনাশ।। সম্বরিল পবন পাইয়া মহাভয়। সমুদ্রের বেগ অতি মৃদ্র মন্দ্র । .. ছাড়ে নীণা নারদ বীণায় ছাড়ে গীত। অমঙ্গল স্বর্গে যত হৈল বিপ্রীত॥ বসন্তাদি অধিকার ছাড়ে ছয় ঋতু। নিত্য ভয় পাই সবে রাবণের হেতু॥ ব্রনার বরেতে সেই হইণ হুর্জ্য। তারে বর দিয়া ত্রহ্মা নিজে পান ভয়। তাঁর বন্ধ ায়ে লভ্যে তাঁহারি বচন। স্বৰ্গ হৈতে খেদাড়িয়া নিল দেৰগণ॥ কাড়িয়া লইল সে দেবের কথা যত। দেবের শরীরে অপমান সহে কত॥ ক্রিভুবনে ব্রহিতে কোথাও নাহি স্থান । যথা যাই তথা সেই করে অপমান ॥ নিবেদন এহাশয় তেতামার চরণে। রাবণে বধিয়া রাখ দৈব দেবীগণে ॥ শুনিয়া প্রভুৱ ক্রোধ অন্তরে বাড়িল। ঘ্বত পায়ে অগ্নি যেন প্ৰজ্বনিত হৈল।। বিনতানন্দনে হরি করেম শ্মরণ। চক্র **হাতে** করি পক্ষে করি আরোহণ।। কহি**লেন দেবগ**ণ ভয় নাহি আর। রাবণেরে এখনি যে করিব সংখার ॥ গৰুড়ে চড়িয়া চলিলৈন জগলাথ। একালে কহেন এখা। আইর সাক্ষাৎ ॥ আমি বর দিয়াছি যে•পূর্বেব রাবণেরে। • এখন করিলে রণ রাবণ না মরে॥ নরের উদরে যদি লও হে জনন। শর বানরের হাতে তাহার মরণ॥ প্রভুর সাক্ষাতে ব্রহ্মা করেন এ কথা। জন্মের নামেতে প্রস্কু হেট করে যাগা॥ কুরের সময় ত্রন্ধা হন আগুয়ান। বিপত্তে পড়িলে বলে রফ ভগরান 📲 কতবার ছুংখ পাব ললাটে লিখন। পৃথিবীতে যাব স্বৰ্গ করিয়া ত্যুঙ্গন ॥

পুনশ্চ হরিরে ব্রহ্মা কহেন বচন। তুষ্ট রাবণের ক্রিয়া করহ প্রবণ॥ হাতে অস্ত্র সূর্য্যদেব লঙ্কার হুয়ারী। रेज गांता भीकि एन ठल इजवाही॥ ্আপনিত অগ্লিদেব করেন রশ্ধন। 🔪 মন্দ বাতাস করেন: সমীরণ॥ বরুণ বহিয়া জল দেন নিতি নিতি। ·করেন মার্জ্জনা গৃহ নিজে রর্ফ্নতী॥ শুনিলে যমের কথা হইবেক হাস। কাটিয়া আনেন তার ঘোটকের ঘাস।। শনিদৃষ্টে ত্রিভুবন ভস্ম হৈয়া উড়ে। কাপড় ধুইয়া দেন শনি লঙ্কাপুরে ॥ জগতের কর্তা জামি বেক্সা মহামূনি। পুড়াই বালকগণে লঙ্কাতে আপনি॥ রাবণের আবো দেব গায়ক নারদ। রাবণ ভুবন জিনে ক'রেছে সম্পদ।। জন্ম নিতে হরি যদি হইলা কাতর। আপনার স্বস্থি সব লহ চক্রধর॥ খার বন্ধা খার ইন্দ্র করহ স্থলন। আপনার স্মন্তি সবংলহ নারায়ণ॥ এতেক বলিল ব্রহ্মা করুন বচন। প্রভু ভক্তবৎসল দিলেন তাহে মন॥ হে ভক্ষন্ ইহার উপায় বল মোরে। কোন বংশে জন্ম লব বল কার ঘরে॥ কাহার উদরে আমি ল'ইব জনন। আমারে'রা অপত্য বলিবে কোন জন n ব্রন্ধা বলে জন্ম লবে দশর্থ বরে। সূর্য্যবংশ পুণ্যেতে কৌশল্যার উদরে॥ বিধাতার বচনে বলেন চক্রপাণি। দশরথ কৌশল্যা উভয়ে স্থামি জানি॥ পূর্নেবতে আমার সেবা করেছে থিস্তর। জন্মিব তোমার ঘরে দিয়াছি এ বর ॥ নরের গর্ভেতে আমি লইব জনন। বানরীর গূর্ডে জন্ম লহ দেবগণ ॥ । আমি নর হই হও তোমরা বানুর। রাবিণ মারিতে যেন হইও দোসর॥

ব্রহ্মাবাক্যে স্থাকার করেন নারায়ণ।
পদতলে পড়ি লক্ষ্মী যুড়িল ক্রন্দন ॥
তব অবতার হবে পৃথিকীমগুলে।
তোমা দরশন আমি পাব কতকালে॥
আমারে ছাড়িয়া কোথা যাইবে শ্রীহরি।
বিচ্ছেদ যন্ত্রণা আমি সহিতে না পারি॥
লক্ষ্মীর রোদ্বেতে কান্দেন কম্মুগ্রীব।
ব্রহ্মারে জিজ্জাদে কোথা লক্ষ্মীরে রাথিব॥
শুনিয়া সে বাক্য ব্রহ্মা নিবেদন করে।
উনি নাহি গেলে কি রাবণ রাজা মরে॥
অবোনি সম্ভবা উনি জন্মিবেন চাযে।
জন্কের ঘরে জন্ম মিথিলার দেশে॥
এতেক বলিল যদি ব্রহ্মা তপোধন।
আদিকাণ্ড গান ক্তিবাস বিচক্ষণ॥

জনক ঋষির চাষে লক্ষীর জনা। 🕮 হরির জন্ম কথা থ্রাকুক এক্ষণ। আগেতে কহিব মাতা লক্ষ্মীর জনন॥ যেখানেতৈ বেদবতী ছাড়িল জীবন। সেখানে হইল দিব্য মিথিলা ভূবন॥ তার রাজা হইল জনকনামে ঋষি l পুত্রের কারণে রাজা ধজভূমি চবি॥ স্বহ**তে লাঙ্গলে রাজা চায ভূমি চ**ষে। উর্বাশী চলিয়া যায় উপর আকাশে॥ তাহাকে দেখিয়া কামে জনক মোহিত। হঠাৎ ঋষির বীর্য্য হইল স্থালিত॥ দৈনযোগে পৃথিবী আছিল ঋতুবতী **।** খাষি বাঁষ্য পড়িল হইল গর্ভবর্তী॥ ভিম্বরূপে ভূমি মধ্যে ছিল বহুকালে। ভাগিয়া উঠিল ডিম্ব লাঙ্গল দীরালে॥ ডিম্ন ভাঙ্গি জনক করিল খানু খান। কন্মারত্ব দেখে তাহে লক্ষ্মীর সমান। উঙা চুঙা করি কান্দে যেন সৌদামিনী। আচন্দ্ৰিতে আকাশে হইল দৈববাণী !! চাষভূমি হৈতে এই কন্মার জনন। তব ক্যা বটে এই ক্রহ পালন।

শুনিয়া জনক বড় হরিষ অন্তরে। কঁন্থা কোলে করিয়া তথন,আইল ঘরে॥ দেখি কন্মা রাজরাণী জিজ্ঞাসে তথন। ছঃখ<sup>\*</sup>দিয়<del>†</del> কাহারে আনিলা কন্সা ধন॥ জনক বলেন ক্ষেত্রে কন্মার জনম। মম কন্সা বটে তুমি করছ পালন॥ অপত্য নাহিক স্নেহ বাড়িল অন্তরে। দিনে দিনে বাড়ে ল**ক্ষ্মী জনকের ঘরে** ॥ ঘন কেশপাশ তাঁর যেমন চামর। পাকা বিম্বফল তুল্য তাঁর শুষ্ঠাধন্ন॥ মৃষ্টিতে ধরিতে পারি তাঁহার কাঁকালি। হিঙ্গুলে মণ্ডিত পাদপদ্মের অঙ্গুলী°॥ পরমা স্থন্দরী কন্সা যেন হেম লকা। সীরালে হৈল জন্ম নাম থুইল সীতা॥ লক্ষ্মীর রূপের কিবা কহিব তুলন। যাঁর রূপে ভুলিলেন নিজে নারায়ণ।। বেইজন শুনে এই লক্ষীর জনন। ধন পুত্র লক্ষ্মী তারে দেন নারায়ণু॥ কুতিবাস পণ্ডিত কবিছে বিচক্ষণ। গাইল এ আদিকাণ্ডে লক্ষ্মীর জনম ॥

> দশরথের যজ্ঞ সাঙ্গ ও যজ্ঞের চরু জিন রাণীতে ভক্ষণ এবং তিনের গর্ভে নারায়ণের চারি অংশে .
> • अन्य বৃতান্ত।

মিথিলার হৈল যদি লক্ষীর উৎপতি।
অযোধ্যায় জন্ম নিতে যান লক্ষীপৃতি॥
দশরথ যজ্ঞ করে একই বৎসর।
যজ্ঞস্কলে আসি দেখা দিলেন জীধর॥
শঙ্ম চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ কলা।
কিরীট কুগুল কর্ণে হদে বনমালা॥
এইরূপে আসি দেখা দিল নারায়ণ।
কেবল দৈখিল ঋষাশৃঙ্ক তপোধন॥
মৃনি বলে দশরথ তুমি পুণ্টেশ্ন।
তব ঘরে জিমিতে আইল ভগবান॥

ट्यां कारण दिन्द्राणी दिल हम द्वारा বিষ্ণু জন্ম রাবণেরে করিতে সংহার॥ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি দিল যজ্ঞেতে আছুতি। যজ্ঞ হৈতে উঠে চরু বিষ্ণুর আকৃতি॥ বিষ্ণুনিন্ত্রে ঋষ্যশুঙ্গ তাতে দিল কাটি।. তাতে ফেলে দিল অন্ধক্রে ফল গুটি॥ সেই ফলে নারায়ণ করেন প্রবেশ। চরুতে মিশ্রিত হন প্রস্তু কমলেশ॥ - ज़ुलिएनक हक्र मूनि ख्वर्णंत्र थाएन । দশরথের হাতে দিয়া কহে শুভকা**লে**॥ প্রথমা নারীকে লয়ে করাহ ভক্ষণ। এই চরু হৈতে হবে তোমার নন্দন i मूमि हरू शएक पिल बीका वरन मार्थ। অন্তঃপুরে গেল রাজা স্থপবিত্র পথে.॥ কৌশল্যা কেক্ষী তাঁরা মুখ্যা ছুই রাণী। একভাগ ছিল চক্ত কৈল ছুইথানি॥ অগ্রভাগ দিল রাজা কৌশল্যা রাণীরে। শেষ ভাগখানি দিল কৈক্য়ী দেবীরে ॥ . চরু দিয়া যজ্ঞশালে গেলে দশরথে। হেনকালে স্থমিক্রা সে লাগিল কান্দিতে ॥ উৰ্দ্ধাদে আদি কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস। কোন দ্ৰব্য খাইতে বাজা না কৈল আশাস আমিত তুর্ভগা নারী বিফল জীবন। আমারে বঞ্চিয়া **মে**য়ে **কত পাবে ধন**॥ শুনিয়া কোশলা রাগী হয়ে দয়ারতী। বলিতে লাগিল রাণী স্থমিক্রার প্রতি॥ মনে মানিয়াছি যেন তিনটি ভগিনী। আপন ভাগের তোমায় দিব অর্দ্ধথানি॥ ইহাতে তোমার যদি জন্ময়ে নন্দন । আমার পুত্রের সঙ্গে রবেক সে জন॥ স্থমিত্রা বলেন দিদি এই দেহ বর। মম পুর্ত্র হয় তব পুজের নফর॥ ব্যিত্রাগ কৌশল্যা রাখিয়া নিজু যুরে। শেষে শেষ ভাগ দিল স্থমিতা দেবীরে i তাহা দেখে বসিয়া কৈক্ষী ক্র রমতী। কপটে ভাকিয়া কহে স্থমিত্রার প্রতি॥

তোমারে চকর অন্ধ অংশ দিব আমি 1 .স্থমিত্রা ভগিনী এই সত্য কর তুমি ॥ व्यामात ठक़त व्यास्य इत्त (य नन्तन । আমার পুত্রের সঙ্গী কর সেই জন ॥ इंशिका तलन मिनि केंग्रिलाने शेन। 📏 তোমার পুত্রের দাস আনার নন্দন।। এই বলি শেষ ভাগ দিলেন তাহারে। তিন জন খাইলেন চরু একবারে॥ এক অংশে নারায়ণ চারি অংশ হৈয়া।. তিন গভে জিমালেন শুভক্ষণ পাইয়া॥ হেথা যত সাজ করি রাজা দশরথ. **ব্ৰাক্ষণেৰে ধ**ন দান করে বিধিমত॥ 'ব্ৰাহ্মণে ভূষিল কৰি নানা ধন দান। সবৈ আশীব্যাদ করে হও পুত্রবান॥ বিদায় হইয়া মুনি নিজ দেশে যায়। আদিকাণ্ডে গাইল পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সায়॥

ভীরামের জন্ম বিবরণ।

হেথা তিন রাণী চরু কলি ভক্ষণ। কোটি সূধ্য জিনি সেই তিনের বরণ॥ হইয়াছিলেন বৃদ্ধা শিরে পাকা কেশ। চরুর ভক্ষণে যেন প্রথম বয়েস॥ বিধাতা স্কল মায়। করেন ঘটন। ে এই কালে ঋতুমতী হৈল তিনজন॥ দশর্থ জানিলেন এ.সব দ'নর্ভ। ঋতুর লক্ষণে জানা গেল সেই গর্ত্ত ॥ এই মত তিন গর্ভ বাড়ে দিনে দিনে ৷ कृष्टे भाम गर्ड कांना राम समकरा ॥ চারি মাস গর্ভ্তেে প্রতীত হৈল মন। পঞ্চমাস গৰ্ডেতে শুনিল গ্রিভুব্য॥ প্রথম গর্ভ্তে লজ্জাযুক্ত অহনি। । বদন **হ**ইলু যেন শ্রভাতের শশী॥" **কুচাত্র হ**ইল কাল উদর ভাগর। মৃত্তিকায় ভক্তণৈতে সদা সমাদর॥ ঘন ঘন হাই উঠে অলম নয়ন । • • • পাওুবর্ণ হৈশ অঙ্গ খনে আভরণ ॥

কুষ্ণবর্ণ প্রকাশ হইল স্তনবোঁটে। শরীরে না রহে বস্ত্র নিত্য বল টুটে॥ .এই মত হুইল সে গৰ্ৱের বর্দ্ধন। নয় যাস গৰ্ভবতী **হৈল তিন জন**।॥ দেখি দশরথ রাজা আনন্দিত মন। প্রকণমূত দিয়া কৈ**ল গর্ভের শোধন**॥ \*\* বে ছিল প্রাক্তনে পুণ্য তাহারি কারণ। েগশগ্যারে দেখা দেম প্রভু নারায়ণ॥ স্বর্গে শঘ চক্র গদা পদ্ম গাঙ্গ ধারী। চত্ত্রুজ রূপে দেখা দিলেন শ্রীহরি। পুত্রভাবে হরিকে করিল রাণী কোনে। ক্ষমনেৰ কৌশল্যারে ডাকিয়া <mark>যা বলে॥</mark> পূক্ষেত্রে আমার সেবা করেছ আদরে। সেই পুণ্যে জন্মিলাম তোমার উদরে॥ আপনি তোমার গর্ভে **ল**য়েছি **জনন**। পুত্র বলি স্তন দিয়া করহ পালন॥ এত বলি অদর্শন হৈলনোরায়ণ। কৌশল্যা বলেন কিবা দেখিত্র স্বপন॥ কহিল সকল কথা দশর্থ প্রতি। ম। বলিরা আমাকে যে ডাকেন শ্রীপতি॥ শুনি দশরণ রাজা হর্ষিত মন। ভাবে বুঝি সত্য হেনে অন্ধক বচন ॥ দান দ্বিজগণেরে দিলেন কত স্বর্গ। এইরপে দশমাস হইল সম্পূর্ণ॥ প্রদব-সময় যত নিকট হইল। দশরথ ভূপতির আবন্দ বাড়িল॥ এখন তথ্য রাণী হইবে প্রসব। প্রজা সুব গান করে সদা এই রব্॥ যেই দিন ভূমিষ্ঠ হবেন নারায়ণ। অাকাশ, যু,ড়য়া•বসিলেন দেবগণ ॥ • শুভগ্রহ সকল উদ্বিত স্থানে স্থানে। 👝 দশদিক মঙ্গুল সকল তারাগণে॥ প্রথমে প্রথমা স্ত্রীর গর্ভের ব্রেদন। অতঃপুরে প্রবেশ করিল নারীগণী। 🔭 🚬 সধুচৈত্রগাদ, ভারা প্রীরামনব্মী। শুর্ভকণে ভূমিষ্ঠ হলেন জগৎস্বামী॥

গৰ্ব্ত ব্যথা নাহি তায় নাহিক শোণিত। ভভক্ষণে শ্রীহরি হইল উপুনীত্।। অন্ধকার ঘুচে থেন জালিলেক বাতী। কোটি সূর্ব্য জিনিয়া তাঁহার দেহ-হ্যাতি॥ শ্যামল শরীর প্রভু চাঁচর কুওঁল। স্তর্ধাংশু জিনিয়া মুখ করে ঝলমল।। • আঁজামুলমিত দীর্ঘ ভুজ ইনলিত 🕇 নীলোৎপল জিনি চকু আঁকণ পুণিত॥ কে বণিতে হয় भळ রক্ত ওষ্ঠাধর। নবনীত জিনিয়া কোমল কলেবর ॥ সংসারের রূপ যত একত্র মিলন। কিসে বা তুলনা দিব নাহিক তেখন॥• জয় জয় হলাহুলি দিল নারীগণ।. সবিধানে করিলেক নাড়াকা ছেদন॥ কৌশল্যার দাসী সেই শুভবার্ত্তা নামে। শুভ সমাচার দিশ গিয়া রাজধামে॥ শুনি দশরথ পূর্ণ পূক্ষক শরীরে। অস্ট আভরণ আরো দিলেন দাসীরে॥ পরম আনন্দে রাজা পাসরে আপনা। কত ধন দিল দ্বিজে কে করে গণশা॥° আনন্দ-সাগরে রাজা ভাসে সেই ঠাই। পুনরপি দিল দান ক্রত শভ গাই॥ গণক আনিয়া করিলেন শুভকাল। পুত্রমুথ দেখিবারে মান মহাপাল॥ ইজ যেন চলিলেন শর্চীর মন্দিরে। চক্র যেন আসিয়াছে রোহিণীর যয়ে॥ কৌশল্যা বসিয়া-আছে নারায়ণ কোলে। পুত্র দেখিবারে রাজা গেল হেনবালে॥ ধীরে ধাঁরে দশরথ পুত্র নিল বুকে। এক লক্ষ চুম্ব তার দিন চাঁদমুখে। দরিদ্র পাইল যেন নিধির কলস। ততোধিক আনন্দিত রাজার মানস॥ অন্ধ জন যুম্মন নয়ন লাভে হয়। ততৌধিক দশর্থ পাইয়া তনয়।। " এত দিনে, দশর্থ মনেতে উল্লাস। রাম জন্ম রচিল পুণ্ডিত কৃত্তিবাদ॥

ভরত লক্ষ্ম ও শত্রুমের জন্ম এবং দ্বিগণের আনন্দ।

এক অংশে জন্ম লই**লেন নারায়ণ।** শুনিয়া তুঃথিত বড়-কৈক্য়ীর মন-॥ আজি হৈতে কৌশলাঁ৷ যে বাড়িল সোহাগে মোরে পুত্র কেন বিধি নাহি দিল আগে॥ জ্যেন্ঠ পুত্র রাজা হয় সর্বশাস্ত্রে বলে। মম পুত্ৰ বিধি আগৈ কেন নাহি দিলে॥ ' .বলিতে বলিতে হৈল গর্ডের বেদন। কৈক্য়ী বলেন কুঁজী গা করে কেমন॥ ছিলেন য়ায়ের গর্ভে করি পদাসন। শু ভক্ষণে জিমলেন প্রকু নারায়ণ।। কৌশল্যা নারীয় পুত্র থৈরপ লাবণ্য। সেই নাক সেই মুথ কিছু নহে ভিন্ন। কুঁজী গিয়া জানাইল **ভুপতির তরে।** হইল তোমার পুত্র কৈকরী উদরে॥ শুনি দশর্থ রাজা <mark>আপনা পাসরে।</mark> পুত্রমুখ দেখে গিয়া কৈকয়ীর বরে॥ প্রমুখ দেখি রাজা **অতি হুষ্টমতি।** ধন বিভরণেতে **নিলেন্ অসুমতি।।** স্মানার হুইলেক গর্ত্তের বেদন ৮ -যমজ উভয় পুত্ৰ প্ৰ**সবে তথন**॥ গৌরবর্ণ হৈল দোঁহে বিষ্ণু অবতার। স্থামিত্রা প্রাসাধ হৈর যমজ কুমার॥ यथेन गरक श्रुलं श्रमति क्रमती।. · জয় জয় হুলাহুলি দি**ল সব নারী**॥ দানী•গিয়া দশর**েথ কহিল গৌরবে•।** আর তুই পুত্র রাজ। স্থমিত্রা প্রদরে॥ শুনির। হইল তাঁর আনন্দ অপার। ব্রাক্সণেরে সুঠাইল সকল ভাণ্ডার॥ চলিলেন দশরথ পরম কৌতুক শ তিন ঘর্ট্নে দেখিলেন চারি পুক্রমূখ ॥ তিন দণ্ড বেলা হৈল গণকের মেলা। খড়িতে গণিয়া চাহে শুভক্ন বৈলা। সূর্য্যবংশে আছে বহু রাজার স্থকীর্তি। সবা হৈতে এই পূক্ত রাজচক্রবর্তী॥

ইহার কোষ্ঠার কিবা করির গণন।

এমন লক্ষণে বুঝি প্রভু নারায়ণ॥

যেই জন শুনে প্রভু রামের জনম।

ধন পুত্র লক্ষ্মী হয় ভুগু পায় যম॥

অযোব্যায় হইল আনন্দ কোলাহল।

ক্ষত্র বৈশ্য শুদ্র সবে করিল মঙ্গল॥

গণকে ভুষিল রাজ্য দিয়া নান্য ধন।

ভাদিকাণ্ড গান ক্তিবাস বিচক্ষণ॥

## ত্রিপদী।

রামের জনম শুনি, ' নাচেন সকল মুনি, দণ্ড কমণ্ডলু করি হাতে। স্বর্গে নাচে দেবগণ, : মর্ত্তো নাচে মর্ত্তাজন, रतिरमं नािर्छ मनत्थ ॥ শ্রীদেব্যানীর সঙ্গে, নাচিছেন ব্রহ্মা রঙ্গে, শচী সঙ্গে নাচে শচীপতি। স্থাবর ক্ষম আর, সবে নাচে চমৎকার, উল্লাসিত নাচে বস্থমতী॥ দিব্য দিব্য আভরণ, স্পরি যত নারীগণ, ঁ চলি যায় অনেক স্থন্দরী। চলি যায় রাজপথে, জীরামেরে নির্থিতে, সমুখেতে নাচে বিভাধরী॥ · রত্নের প্রদীপ ত্বলে,পুরী, পূর্ণা কোলাহলে, . কৌশল্যা হইল পুত্রবতী। গগণম ওলৈ থাকি, দেবগণ বলে ডাকি, েজয় জয় জয় রঘুপতি॥ अभिरलन नात्रायन, বিধিবারে দশানন, দেবের করিতে অব্যাহতি। ইহা শুনে যেই জন,কিম্বা করে পারায়ণ, ভব মুক্ত হয় সেই কৃতী॥ বৈকুণ্ঠ করিয়া শৃত্য, প্রকাশিতে নর পুণ্য, অবতীর্ণ পুত্র ভগবান। রচিল যে ক্লভিবাস, পূর্ণ করি অভিলাষ, বন্দীয়া সে বান্মীকি পুরাণ ম

ত্রীরামের জন্মে রাবণের বিপদাস্কত্তব ও তদিবারণ উপায় করণ।

ে অযোধ্যাতে জন্ম যদি নিলেন শ্রীপতি। লকায় আতক দেখে সদা লক্ষাপতি।। আচ্মিতে রাবণের সিংহাদন দোলে। মাঝার মুকুট খনি পড়ে ভুমিতলে॥ দশমুখে হায়-হায় করে দুশানন। আচন্বিতে মুকুট খদিল কি কারণ॥ কোথা গেল ইব্ৰজিভ স্থান গণ্ডীবাণ। পৃথিবী বাসকী কাটি করি খান খান॥ হেনকালে কহেন ধাৰ্ম্মিক বিভীষণ। জন্মিয়াছে যে তোমার ৰধিবে জীবন॥ পৃথিবীর প্রতি ক্রোধ কর কি কারণ। তোমারে বধিতে জন্ম নিল নারায়ণ॥ আর কারো অপরাধ নাহি দশানন। বাসকী কাটিতে এবে কহ কি কারণ॥ এইকালে আকাশে হুইল দৈবৰাণী। দশরথ ঘারতে জন্মিল চক্রপাণি॥ শুনিয়া চিন্তিত বড় রাজা দশানন। ডার্ক দিয়া বলে শুন শুক ও সারণ॥ একে একে দেখে আইদ পৃথিবী ভুবনে। আমার শক্রর জন্ম হৈল কোনখানে॥ এখনি মারিব ভারে অতি শিশুকাল। প্রবল হইলে সেই বাড়িবে জঞ্চাল॥ রাবণের আজ্ঞা চর বন্দীলেক মাথে। সমুদ্রের পার হৈয়া লাগিল ভাবিতে॥ পরম বৈষ্ণব দৃত শুক ও সারণ। বাসবের দারী তারা জানে ত্রিভুবন॥ শুক বলে শুন মোর ভাই রে সারণ। অযোধ্যায় বুঝি জন্মিলেন নারায়ণ॥ আজি শুভ দিন হৈল আমা দোঁহাকার! ভাগ্যফলে দেখি গিয়া চরণ তাঁহার॥ এত বলি অযোধ্যায় দিল দক্ষান। एमिल अरगाधा त्यन देवक्शे . भूवन ॥ .. রতন প্রদীপ জলে প্রতি ঘরে ঘ্রে।: 'তৈল হরিদ্রায় পথে চলিতে না পারে॥

অলক্ষিতে সান্ধাইল কৌশল্যার ঘরে। वरंगाइन की नना जी जारम करत ॥ যাহার মানসে থাকে যে রূপ খাসনা দৈই রূপে প্রভুরে দেখয়ে দেই জনা॥ পর্ম বৈষ্ণব তারা ভাই দুইজন। চতুত্ত জ রূপে দেখিলেন-নারায়ণ॥ শছা চক্র গদা পদ্ম চতুত্ জ কলা। কির্নাট কুণ্ডল কানে হৃদে বন্মালা॥ কত কোটি ব্রহ্মা তীরে করিছে স্তবন। প্রভুর শরীরে দেখে এ তিন ভুবন। প্রদঙ্গেতে দেখিল যে সর্বব পারিষদ। সনক সনাতন আদি প্রহ্বাদ নারে। এইরূপে তুই ভাই প্রভুরে দেখিয়া। সহস্র প্রণাম করে ধূলি লোটাইয়া॥ ভিডি গ্রাবে করয়ে•অনেক প্রণিপাত। স্তবন করিছে তারা করি যোড়হাত॥ রাফদের জাতি মোরা বড়ই অধম। তোমার মহিয়া জ্ঞানে আমরা অ্লুম ॥ বে পদ জ্বন্ধাদি-দেব নাহি পায় ধ্যানে। হেন পাদপদ্ম দেখি প্রত্যক্ষ প্রমাণে॥ ু এই নিবেদন করি শুন মহাশয়। তব পাদপদ্মে ফেন.সনা মন রয়। রূপার সাগর প্রভু তুমি গুণধাম ।\* এত বনি গেল তারা করিয়া প্রণাম॥ পথে যাইতে হুই ভাই ভাবিলেক মনে। একথ। কহিব নাই পাগী দশাননে॥ চক্ষুর নিমিষে তারা লঙ্কাপুরে, গিয়া। রাবণেরে কহে কুথা আগে দাঁড়াইয়া॥ 🕖 একে একে দেখিলাম এ তিন ভুবনে। তোমার কি শত্রু আছে নাহি লয় মনে॥ মুকুট:খদিল রাজা হবে অপুমান। সকল তীর্থের জলে তুমি কর স্মান॥ স্থবর্ণ করহ দান দীন দিজ নরে। া অমঙ্গলী ফুচিবে আপদ যাবে দূরে॥ । দশ্রেষ মেলিয়া রাবণ রাজা হাদে। কেতকী কুশ্বম য়েন ফুটে ভাদ্রমাদে॥

না বুঝিয়া কথা কহু ভাই বিভীষণ। সামার কি শক্ত আছে হেন লয় মন॥ রাবণের কথা শুনি বলে বিভীষ্ণ। পরিশ্বাদে এই কথা ক্রিবে স্মরণ। রাবশ সমুদ্র বলি লাগিল ডাকিতে। অাফিয়া সমুদ্র দাঁড়াইল য়োড়হাতে ॥ রাজ। বলে পুথিবীতে যত তীর্থ আছে। সকল তীর্থের জঁল আন মোর কাছে॥ বাক্য যাত্ৰ ব**লিতে বিলম্ব না হইল।** সকল তীর্থের জল সন্মুথে মাইল॥ তীর্থজন্ম দশানন করিলেক স্নান। দরিদ্র ছুঃখীরে রাজা করে স্বর্ণদান॥ • যতেক কাঞ্চন দিল নাগ লব কত। ধেতু দান শিলা দান করে শত২॥ . দান পুণ্য করিয়া বিদল দশানন। ভাবিল অমর **আমি নাহিক মরণ**॥ কুত্তিবাস পণ্ডিতের শ্লোক বিচক্ষণ। রামের প্রীতিতে হরি বল সর্বজন॥

বানরগরের কর্ম বিররণ।

নররূপে জিমলেন প্রভু নারায়।। বানর রূপেতে জন্ম নিল দেবগুণ॥ বিধাতা বলেন শুন যত দেবগণ ৷৷ যে যথা বানরী পাও কর আলিঙ্গন। এক বানরীতে রতি ইজ্র, সূর্য্য করে। তুই পুত্ৰ জন্মিলেক তাহার উদরে॥ হইন•ইন্দ্রের তেজে বালী কপিবর•া স্থগ্রীব বারের•জন্ম দিলেন ভান্ধর॥ কিন্ধিদ্যার ফল মূল খাইতে রসাল। ফল মূল খায় দোহে বিক্রমে বিশাল॥ তেজ হৈতে তেজ বাড়ে সম্পন্ন ৷ হইল বালীর পুত্র কুমার অঙ্গদ ॥ হিল ব্রহার তেজে মন্ত্রী জামুরান্। হইলেন প্রনের তেজে হসুমানী॥ হেমকৃট নামে কপি বরুণনন্দন। পঞ্চ পুত্র যমের যে মম দরশন ॥

ক্ষিল শিবের তৈজে কেশ্রী বানর।

দিনেই বাড়ে যেন-শাল ভরুবর॥

অগ্রি তেন্ধে হইলেন নীল দেনাপতি।
কুবেরের তেজে জুমো বানর প্রমাথী॥
সূদ্রেশের জন্ম হয় ধরন্তরি তেজে।
অহিবিজ্ঞা বিশ্বশাব্র দিল তার মাঝে॥
আহন্দে দেবেন্দ্র হইল স্থায়েণ-নন্দন।
চন্দ্র তেজে দ্বিগান হইল তথন॥
প্রত্যেক কহিলে হয় পুস্তক বিস্তর।
তাকৈক দেবের তেজে একৈক বানর॥
কৃত্রিবাস পণ্ডিত যে স্থা সর্ব্ব দতে।
বানরের জন্ম তাবে গায় আল্তকাণ্ডে॥

দশবণে গ চারি প্রজের ক্ষমপ্রাপন।

একৈক গণনে যে হইল চারি দিন। পাঁচ দিনে পাঁচটী করিল স্থপ্রবীণ॥ ছয় দিনে যতীপূজা নিশি জাগরণে। দ্বিল অট কলাই অফ্টাহে শিশুগণে॥ ডাক দিয়া আনে রাজা বালকগণেরে। কাপড় পুরিয়া সোণ্ধ দিল স্বাকারে॥ ত্রেয়াণণে রাজার হইল অশৌচান্ত। কতেক করিল দাম তার নাহি অন্ত॥ ছয় মাস রয়ক্ষ হইলে চারি জন। করাইল স্বাকার ওদন্রাশন 🗈 আমন্ত্রণ করিয়া সকল ক্ষত্রগণে। আনাইল কশরথ আপন ভবনে॥ আসিয়। বাশষ্ঠ মুনি মহানুদ্দ মনে। চারি পুত্রমুখে অম দিল শুভক্ষণে॥ দশরথ চারি পুত্র লয়ে নিজ কোলে। गिरु अब कल जिल वजनकर्माल ii বসিলেন চারি ভাই স্কারুবদন। को इरक् दशेषुक जिल मरव तक थन ॥ সকলে**, যৌতুক দিল আসি-রাজ**ধাম। বিচার করেন সবে রাখেন কি নাম।। 'বঁচারিল চারি বেদ আ**পম পুরা**ন'।-্য মন্ত্র ঘইতে লোক পাবে পরিত্রাণ॥ যেই মন্ত্র বাল্মীকি জপেন অবিপ্রাম। কোশলা পুত্রের নাম রাখিল শ্রীরাম। পৃথিবীর ভর সহিবেন অবিরত। তেই হেতু তাঁর নাম হইল ভরত। তেই হেতু তাঁর নাম হইল ভরত। ত্রানার হইয়াছে যমজনদনে। শত্রুর কনিষ্ঠ তার জ্যেষ্ঠ শ্রীলক্ষণ। রাজার চারি নর্ন্দনের শুনিলেন নাম। বাক্মণেরে দিল দান কত শত গ্রাম। বজত কাঞ্চন দিল নাম লব কতা। বেলু দান শিলা দান করে শতহ। নানা দান দিয়া করে বশিষ্ঠের মান। হারবতী গাভী দিল সহস্র প্রমাণ। আশির্কাদ করি বরে গেল মুনিগণ। আদিকাণ্ডে শ্রীরামের নাক সক্ষলন।

শ্রীরাম লক্ষণাদির বাল্যক্রীড়া। ষথাস বয়ক রাম দেন হামাগুড়। হাসিয়া মায়ের কোলে ধান-গড়াগড়ি॥ ক্ষণেক মায়ের কোলে ক্ষণে পিতৃকোলে। বদনে না আইদে কথা আধ২ বোলে ॥ শ্রীরামের চন্দ্রাননে অমৃত বচন।. প্রকাশিত মন্দর্হ হাসিতে দশন ॥ এক বর্ধ বয়ক্ষ হইলে ভাই কটি। পীতধড়া পরিধান গলে স্বর্ণকাঁঠি॥ কাঁঠির মধ্যেতে দিল সোণার কিঞ্চিণী। রত্বের নূপুর পায় রুণ্থ ধ্বনি॥ করেন জীরাম খেলা বালকের সনে। পরস্পর সম্প্রীতি হইল চারি জনে ॥ শ্রীরাম চলিতে পথে চলেন লক্ষ্মণ। ভরতের চলনে চলেন শত্রুষ।। যার যে চরুর অংশ জানিল তাহাতে। শ্রীরাম লক্ষণে মিলে শত্রুত্ব ভরতে॥ যথা তথা যান রাজা রাম, যান সাথে। এক তিল অদৰ্শনে প্ৰমাদ ভাহাতে ॥-ত্রক্ষা আদি যাঁর পাদ না পায় মুন্তে পুনঃ২ চুম্ম দেন তাঁহার বুদনে ॥

চন্দ্রকলা যেমন বর্দ্ধিত দিনেই।

সেই রূপ লাবণা বাড়িল চারি জনে॥

এক বিষ্ণু চারি ভাই মারার কারণ।

রাম দৈশ্বি দশর্থ ভাবে মনেমন॥

সর্বক্ষণ দশর্থ রামেরে নেহালে।

অন্ধ্রক মুনির শাপ মনেই বলে॥

শাপ দিল মুনি মোরে গোর্ম্ব কারণ।

এই পুত্র না দেখিলে আমান্ম মরণ॥

নয় হাজার বর্ষ রাজ্য করি কুভূহলে।

রাম হেন পুত্র পাইলাম পুণাফলে॥

পুত্রমুথ দেখি সদা জীবন সফল।

দশর্থ গৃহে রাম প্রথম প্রবল॥

এই সব দশর্থ করে অভিলায।

আই সব দশর্থ করে অভিলায।

শ্রীরামের শান্ত্র ও অন্তবিষ্ঠা শিকা। পঞ্চবর্ষ গত হয় হাতে দিল খড়ী। পড়িতে পাঠান রাজা বশিষ্ঠের বাড়ী॥ ক খ আঁঠার ফলা বানান প্রভৃতি। অফ্ট শব্দ পাঠ করিলেন রঘুপতি ॥ ব্যাকর্ণ কাব্যু শাস্ত্র পড়িলেন স্মৃতি। অবশেষে পড়িলেন, রাম চতুঃশ্রুতি॥ কোন শাস্ত্র নাহি তাঁর হয় অগোচর। চৌদ্দ দিনে চতুষষ্ট্ৰি বিহ্যাতে তৎপর॥ বিছা পড়ি করিলেন গুরুকে প্রশাম। অস্ত্রবিতা দেইক্ষণে গিখিলেন রাম॥ প্রাতঃকালে চারি ভাই যান মালঘরে। মল্লবিন্তা শিখিল সকলে সমাদরে ॥ । গুলি দাঁড়া নিয়া রাম লাঠরি থেলান। রামের বিক্রমে সব মালের পয়ান ॥ • রাম্সঙ্গে কোন যাল নাহি ধরে তাল। স্থমের পর্বতে যান করিতে সাতাল। সূর্য্যবংশি বালুক ধনুক ভাল জানে। ফুলবৰ্মু হাতে রাম বেড়ান কাননে॥ ধনু হাতে করি রাম বারে এড়ে বাণ। ত্রিভুবনে তাহার নাহিক পরিত্রাণ॥ :

দশরথ রাজার বিপক্ষ যত ছিল। রামের বিক্রম দেখি সবে পলাইল। यज्ञान (थालन तांत्र कुलक्षक शास्त्र । এক দিন বনে গেল লক্ষণ সহিতৈ।। মৃগ্লাহি ছুই জন বেড়ান কানন। তথ্ন মারীচ সঙ্গে হইল মিলন।। কোনখানে ছিল সে **মার্রীচ** নিশাচর। মুগরূপ হৈয়া গেল রামের গোচর॥ ্মুগ দেখি রামের কৌতুকী হৈল মন। ধিসুকে অব্যৰ্থ বাণ যুড়িলা তুথন ॥ ছুটিল ব্লামের বাণ তারা যেন থদে। মহাভীত মারীচ পলায় মহাত্রাদে॥ . শ্রীরামের বাগশব্দে ছাঞ্চিল দে বন। জনকের দেশে গেল মিথিলা ভুবন ॥ রামের বিক্রম দেখি দেবগণ ভাষে। এত দিনে রাবণ মরিবে অনায়াদে॥ সূর্য্য অন্ত গেল তথা বেলার বিরাম। রণশ্রান্ত লক্ষণেরে দেখিলেন রাম।। মলিন হইয়া গেল লক্ষণের মূখ। দেখিয়া শ্রী**রাম পান অন্তরেতে** তুঃখ।। একদিন ছঃখে ভাই হইলা এমন :-কেমনে মারিয়া বৈরী রাখিবা ভ্রাহ্মণ ॥ আমলকী ফল পাড়ি দেন তাঁর মূখে। ক্ষুধা ভৃষ্ণা দূরে গেল খান মন হৈখে॥ एक्नकारन एमस्थन निकरि मरतावत । নানা পক্ষা জলে আছে করে কলসর॥ এমনু সময়ে ত্রন্ধা কন পুরন্ধে। জম্মেন আপনি হরি দশরণ বরে॥ নবরূপী আপনাকে বিষ্মৃত আপনি। রাবণ মারিতে•মাত্র অবতার্ণ তিনি॥ চতুৰ্দ্দ**াৰ্ক্ তিনি** থাকিবেন বনে । ফল মুলাহারে যুদ্ধ করেন কেননে॥ • /মূণাল ভিতরে হুমি রাথ গিয়া হল। হুধাপানে রামের না লাগিকের ক্ষুধা॥ এই আজ্ঞা পাইরেন দেব পুরন্দরে। রাখিয়া গেলেন স্থা মুণাল ভিতুরে॥

হেনকালে লক্ষ্মণেরে বলেন জীরাম। মূণাল তুলিয়া আন করি জলপান॥ লক্ষ্মণ আনিয়া দিল শ্রীরামের হাতে। ेছুই ভাই ইংগা খান মুগাল সহিতে॥ ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে গেল স্লস্থ হৈল মন। ব্বক্ষপত্র পাতিয়া যে করিলা শয়ন॥ পরিশ্রমে স্থনিদ্রা<sup>'</sup>হইল র্ফতলে। আছেন শ্রীরাম যেন শুয়ে পিতৃকোলে ॥ না দেখিয়া শ্রীরামেরে হইয়া কাতর। আত্তে ব্যত্তে গুেল রাণী রাজার গোচর। হেথা রাজা বহুকণ রামে না দেখিয়া। মনে, স্থথ নাহি যেন, অজ্ঞান হইয়া॥ সবারে বিদায় দিয়া-গোলেন আবালে। রামেরে দেখিব বলি কৌশল্যার পাশে॥ তুইজন পথেতে হইল দর্শন। চিন্তিতা হইয়া রাণী জিজ্ঞাদে তখন॥ প্রস্তুত আছমে বরে খাগ্য-নানাবিধি। বহুক্ষণ রামে কেন না দেখি সন্নিধি॥ দশর্থ বলে রাণী কি কহিলা ক্থা। দেখিতে না পাই রাখ তারা গেল কোগা বুঝি রাম আছেন কৈকর্য়ার আবাসে। ধায়ে গিয়া উভয়ে কৈক্য়ীরে জিজ্ঞাদে॥ আজি আমি দৈখি নাহি শ্রীরামের মুখ। প্রাণ নাহি রহে মোর বিদর্য়ে বুক॥ 'কৈক্য়ী বলিল আমি কিছু নাহি জানি। আজি হেথা নাহি দেখি রাম গুণমণি॥ আজি বুঝি ভুলিয়া রহিণ কোনখানে। ্লকণ যে স্থানে আছে রাম সেই স্থানে॥ ভরত সহিতে হেথা মিলি শক্রন। অযোধ্যানগরে ভ্রমে ভাই দুইজন॥ যেই যেই বালক খেলায় ভার দনে। তাহারে জিজ্ঞাদে রাম আছে কোন খানে ভূনিরা সর্কলে কহে শুন রাজ রাণী। কোগা রামনকোথায় লক্ষণ নাহি জানি॥ কৌশল্যা স্থমিত্রা আর কৈক্য়ী কামিনী। **ভন্ন হা**রায়ে বেন ফুকারে বাঘিনী।

হূদে হানে দশর্থ ভালে মারে ঘাত। কোথা গেলে পাব আমি দ্বাম রঘুনাথ। অন্ধক মুনির শাপ ঘটিল এখন। রাম না দেখিয়া মম না রহে জীকন॥ পুত্রশোকে মৃত্যু আজি স্বজিল বিধাতা। রাস-নাহি দেখি যদি মরণ সর্ববর্থা॥ দিবসে নকল দেখি ঘোর অন্ধকার। শ্রীরাম লক্ষ্মণে•বুঝি না দেখিব আর ॥ এই মত কান্দে রাণী রেলা অবশেষে। হেরুকালে তুই ভাই অমোধ্যা প্রবেশে॥ বনপুপ্পে ভূষিত ধনুক বামহাতে। নাচিতে হাসিতে যান লক্ষণের সাথে॥ ভরত শত্রুয় গিয়া কহে কৌশন্যারে। হের মাতা আইলেন রাম পুরদ্বারে॥ তার মুখে এই বাক্য শুনিতে শুনিতে। বাহির হইল রাণী শ্রীরামে দেখিতে॥ ধায়ে দশরথ রাজা রামে করে বুকে । এক লফ চুম্ব দিল তার চাঁদমূখে॥ অন্ধকের শাপ মনে করে ধুকু ধুক্। কি জানি-বা হন কবে বিধাতা নিমুখ। বেশ্বন্য ধাইয়া গিয়া রামে বৈল কোলে এক লক্ষ চুম্ব দিল বদন ক্মলে॥ দরিদ্রের নিধি তুনি নয়নের তারা। পলকে প্রলয় ঘটে যদি হই হার।॥ ভরত শত্রুর তবে দেখেন ভূীরাম। তুই ভাই আসি রামে করিল প্রণাম॥ মায়ের আলয়ে রাম করিল ভোজন। রাজরাণা হইলেন স্থান্থির তথন॥ কুভিবাস পণ্ডিতের মধুর ভণিত। শ্রীক্লমের স্কুরণ্যবিহার স্কললিত ॥

> দীতার বিবাহ প্রজন্ম হর্ধ্যু দেওন বিবরণ।

সাত বংসৱের রাম অযোধ্যানগৃরে। দক্ষী হোগা জন্মিলেন জনুকের ঘরে॥ , চাষের ভূমিতে কন্যা পায় মহাঋষি। মিথিলা হইল আলো পরম রূপদী॥ অদ্তুত সীতার রূপ গুণ মনে মানি। এ সামান্তা নহে কন্তা কমলা আপনি॥ কন্মারপ জনক দেখেন দিনে দিনে। উমা কি কমলা বাণী ভ্রম হয় তিনে॥ 🛊 হয়িণী নয়নে কিবা শোভি**উ কজ্জলণ** তিল ফুল জিনি তাঁর নাসিকা উজ্জ্বল ॥ স্থললিত ছুঁই বাহু দেখিতে স্থন্য। স্থপাংশু জিনিয়া রূপ অতি মনোহর॥ মুষ্টিতে ধরিতে পারি দীতার কাঁকালি। হিসুলে মণ্ডিত তাঁর পায়ের অঙ্গুলি॥ : অরুণ বরণ তাঁর চরণ কমল। তাহাতে নূপুর বাজে শুনিতে কোমল।। রাজহংসী ভ্রম হয় 'দেখিলে গ্রমন। অমৃত জিনিয়া তাঁর মধুর বচন॥ ' দশ দিক আলো করে জানকীর রূপে। লাবণ্য নিঃসরে কত প্রতি লোমকুপে॥ জনক ভাবেন মহন সীতা দিব কারে। সীতাযোগ্য বর নাহি দেখি এ সংসারে॥ ু পুরোহিতে <u>আনি</u> রাজা কহেন বিশেষে। জানকীর যোগ্য ৰর পাব কোন দেশে॥ জানকীরে বিবাহ করিবে কোন.জন। স্বর্গেতে করেন চিন্তা যত দেবগণ॥ বিধাতা বলেন শুন দেব পুরন্দর। রামের বয়স মাত্র সপ্তম বৎসর॥ দিনে দিনে জানকীর রূপ রৃদ্ধিমান। পাছে অন্ম বরে রাজা সীতা করে দানু॥ 🏰 এই যুক্তি দেবগণ করিয়া মনন। কৈশাস পৰ্ব্বতে গেল যথা ত্রিলোচন ॥• ব্রন্য:বলিলেন শুন শিব অন্তর্যামী। জনকের ঘরে দ্রীতা রক্ষা কর তুমি॥ সে তব সেবুকু আজ্ঞা লঙ্গ্রিতে না পারে। 😮 যেন. রীর্ম-বিনা অস্তে না দেয় দীভারে ॥ এতেক বলিয়া ব্রহ্মা করিল গাঁয়ন। স্থুরামে ডাকিয়া কুছেন ত্রিলোচন॥

আমার ধমুক নিয়া করহ পয়ান। জনকের ঘরে রাথ করি সাবধান॥ আমার এ ধন্মুর্ভঙ্গ করিতে যে পারে। ক্স জুনকেরে যেন সীতা দুেয় তারে॥ এ তিন ভুবনে ইহা তোলে কোন জন 🤉 সবে মাত্র তুলিবেন প্রভু নারায়ণ॥ পাইয়া শিবের আজ্ঞা বীর ভৃগুপতি। ধতুকু করিয়া হাঁতে করিলেন গতি॥ মাণায় জটার ভার পৃষ্ঠে ছই ভূণ। এক হাতে কুঠার অন্মেতে ধ্যুগুণ।। ব্রহ্মারে থেমন দেবে করেন সম্ভ্রম। জনক পরশুরামে করেন সে ক্রম। প্রগান করিয়া তাঁরে দিলেন আসন। পাগু অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে করেন পূজন।। ভূতরামে দেখি সব মুনির তরাস। আদিকাণ্ড রচিল পৃণ্ডিত কুত্তিবাস॥

জনক রাজার ধহুর্ভঙ্গ পণ।

জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন জনুক রাজন। কোন কাৰ্য্যে মহাশয় হেঁথা আগমন্॥ বলেন পরশুরাম্ তোমার তু**হিতা।** সীতা দেহ যদি রাজা করি বিবাহিতা॥ জনক বলেন একি শুন্ি চমৎকার। এত কি দৌভাগ্য আছে কপালে দীতার ॥ দীতার বিবাহ কাল হইবে যথন। করা বাবে যুক্তিমত কহিবা বয়মন। ভৃত্ত বলে তপস্থায় করিব গমন। দেখো ধেন অহ্য মত না হয় রাজন।। এতেক বলিয়া যদি ভৃগুরাম যান। ভূগুর চর্ণ ধরি জনক স্থান॥ তোমার দাক্ষাত আর পাব কন্ত কালে। কারে দিব কন্সা আমি তুমি না আইলে। বলৈন পর্ভরাম আমার ধসুক। রাখি য়াই তব স্থানে দেখিবে কৌতুক॥ ধ্মুক তুলিয়া যেবা গুণ দিকে পারে। রহিল আমার আজ্ঞা কন্মা দিও ভারে॥

এত বলি ভার্গব গেলেন স্থানাস্তরে।
পড়িয়া রহিল ধন্ম জনকের ঘরে॥
হরের ধন্মক সেই অপূর্ব্ব নির্মাণ।
সত্তর বোজন উত্তে ধন্মক প্রান্দ।
বোজন দশেক ধন্ম আড়ে পরিসর।
করিলেন প্রতিজ্ঞা জনক ঋষিবর॥
এ ধন্মকে গুণ দিতে যে জন পারিবে।
সতন করিয়া কৈল ধন্মকের ঘর।
একাশী যোজন সেই ঘর দীর্ঘতর॥
এগার যোজন দার আড়ে পরিস্ক।
ধন্মক পড়িয়া রহে তাহার ভিতর॥
সেই ধন্মকের কথা গেল দেশে দেশে।
খাদিকাণ্ড রচিল প্রিত ক্রতিবাসে॥

সকল রাজা ও রাবণ ধরু তুলিতে অপারক হইয়া পলায়ণ করণ বিবরণ।

भगूरकत कथा यिन रान रमर्ग रमर्ग। জানকী বিবাহ হেতু তাহারা আইসে॥: পুর্থিবীতে আছে যত রাজা মহতর। একে একে আসে সবে জনকের ঘর॥ আসিয়া সুকল রাজা অহস্কার করে। - সবাকে পাঠায়ে দেন ধ্রুকের ঘরে॥ জনক বলেন যেরা তুলিবে ধনুক। তাঁরে সীতা কন্সা দিব পরম কৌতুক॥ ধ্যুক তুলিতে যত রাজপুত্র যায়। দেখিতে সকল লোক পশ্চাৎ গোড়ায়॥ ঘরের দ্বারেতে গিয়া উকি দিয়া চায়। তুলিবার শক্তি কোথা দেখিয়া পলায়॥ কত রাজা রাজপুত্র উত্যন্ত হইয়া। ধণুক তুলিতে যায় বস্ত্র কাছটিয়া॥ -প্রাণপণে ভারা ধসুক টারাটারি করে।\ তুলিবার দাধ্য কিবা নাড়িতে না পারে॥ স্থমেরু পর্বত যেন ধতুথান ভারি। দিবে কি-তাহাতে গুণ নাড়িতে না পারি॥

লজ্জা পাইয়া রাজা সব পলাইয়া যায়। হাত তালি দিয়া সব বালক গোড়ায় ॥ পলাইয়া ফায় সবে আপনার দেশে। বিবাহ করিতে অন্য রাজাগণ আসে।। পথ মধ্যে দৈখা হয় যে সবার সনে। ধনুকের পরাক্রম তারা সব শুনে॥ দেখিবার কায নাই শুনিয়া ডরায়। শুনিয়া শুনিয়া পথে অমনি পলায়॥ প্রত্যেক কহিলে হয় পুরুক বিস্তর। তিন কোটি রাজা গেল সিথিলা নগর॥ ধনুক তুলিতে না পারিল কোন জন। লঙ্কায় থাকিয়া শুনে লঙ্কার রাবণ॥ অকম্পন প্রহস্ত মারীচ মহোদর। চারি পাত্র **লয়ে রথে চড়ে** *লকেশ্বর***॥** আইল সকলে তারা মিথিলা ভুবন। জনক শুনিল রাবণের আগমন॥ জনক বলেন শুন পাত্তে মিত্রগণ। রাবণ আইন আজি হইবে কেমন॥ স্বেচ্ছাতে বিবাহ যদি না নিব রাবণে। কাড়িয়া লইবে সাঁতা রাথে কোন জনে॥ চলিল জনক রাজা রাবণে আনিতে। দেখিয়া রাবণ য়াজা লাগিল হাসিতে॥ প্রহস্ত ডাকিয়া বলে রাবণ রাজারে। জনক আইল দেখ লইতে তোমারে॥ দেখিয়া রাবণ তারে ভূমিতলে উলি। তুই বাহু পাসরিয়া করে কোলাকুলি॥ বসাইল রাব্রণেরে দিব্য সিংহাসনে। মিন্টালাপ করিলেন বসিয়া **তুজনে**॥ জনক বলেন আজি সফল জীবন। কোন কার্য্যে মহাশয় তব আগমন।। দশানন বলে রাজা তব কভা সীতা ়া. আমারে রুরহ দান আমি সে গৃহীতা॥ জনক বলেন ইহা সৌজাগ্রন্থাণ। তোমা বিনা পাত্র আর আছে কৌন জন। আনিলেন ইতিরাম ধনু একথান । হেন বীর নাহি যে তাহাতে দেয় টান 🕪

তুলিয়া ধমুকখান ভাঙ্গ গিয়া তুমি। ধনুকৈর যরে দীতা সমর্পিব আমি॥ ত্রনিয়া দে দশমুখে হাসিল রাবণ। আঁধার সাক্ষাতে বল বন্ধক বিক্রম। ্রৈলাস তুলেছি আমি পর্বত মন্দর। ভাহাকৈ জিনিয়া কি ধনুকে হবে ভর ॥ আগে দীতা আনিয়া আমারে কর দান। যাত্রাকালে ভাঙ্গিয়া যাইব ধনুথান॥ জনক বলেন কর প্রতিজ্ঞা পূরণ। দেখুক সকল লোক ধনুক ভঞ্জন দ প্রহন্ত বলেন শুন রাজা দশানন। যার যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ শী কর কখন॥ ধনুক ভাঙ্গিলে রাজা জানকীরে দিবে। ইত্যাধীনে নাহি দেয় বলে কা ড় লবে॥ দশসুথ বলে মানা রাখি তব কথা। ধনুক ভাঙ্গিলে ফেন না হয় অগ্রথা॥ । অহঙ্কার করিয়া চলিদ লঙ্কেশ্বর। দেখাইতে চলিল জনক নূপবর্॥... শুনিয়া ধাইল সবে মিথিলানগর। সবে বলে জানকীর আজ আইল यत ॥ ু যুবা রুদ্ধ <u>শিশু এ</u>ক নাহি রহে ঘরে। কৌতৃক দেখিতে গৈল রাজার মন্দিরে॥ 🛩 একাশী যোজন ঘর অতি দীর্ঘতর। : একাদশ যোজন তাহার পরিশর॥ ধনুক পড়িয়া **াছে তাহা**র ভিতরে**।** আসিয়া র[বণ রাজা দাগুটিল দারে॥ ঘারেতে দাঁড়ায়ে বীর উকি দিয়া চায়। দেখিয়া হুর্জয় ধ্রু অন্তরে ডরায়॥. 🥊 মনে ভাবে আমার ঘুচিল ভারি ভুরি। যে দেখি ধতুকথান পারি কি না পারি। অন্তন্ধে আতঙ্ক অতি মুখে আক্ষালন। ধুকুক তুলিতে যায় বীর দশানন ॥ আঁটিয়া কাপুড় বীর বান্ধিল কাঁকালে। ় কুড়ি ইত্তৈ ধরিল লে ধন্ম মহাৰলে॥ আঁকাড়ি ক্রিয়া সে ধসুক্থান টানে। ত্রিতে না পারে আর চার চারিপানে ॥

নাকে হাত দিয়া বলে কি করি উপায়। কি হইবে যামা ধনু তোলা **নাহি যায়**॥ . .প্রহস্ত বলিল শুন রাজা **লঙ্কেশ্বর।** तोक रागाहेना समि मिथिनानगंत्र ॥ চিন্ত। না করিছ তুমি না করিছ ভর। গাত্তে বল করি আর একবার ধর॥ পুনশ্চ ধনুকথান টানাটানি করে। তথাপি ধনুকথান নাড়িতে না পারে॥ দৃশক্রীব বলে জ্বার নাড়িতে না পারি। প্রাণ যায় সামা তবু তুলিতে,না পারি॥ কৈলাস, তুলিসু মাম। পর্ববত মন্দর। তাহারে জিনিয়া মামা ধনুকের ভর ॥ . এই বুজি যামা গো তোমার ঠাই গাগি। স্বাই মেলিয়া তুলি ধ্বুখান ভাঙ্গি॥ প্রহন্ত বলিল শুন বীর দলানন। তবেত সীতার বর হবে কোন জন॥ পার বা না পার আর একবার টান। যায় প্রাণ রাখ মান এই বাক্য মান॥ রাবণ বলিল মামা শুন মোর বাণী। তুলিতে না পারি গীত্র রথ রাখ আনি ॥ ঈনৎ হাসিয়া ব**লে প্রহন্ত তাহারে,।'.**'' রথ গয়ে এই আমি রহিলাম দারে॥ আরবার রাবণ ধনুকথান টানে। তুলিতে না পারে চায় প্রহত্তের পানে। কাঁকালেতে হাত দিয়া আকাশ নিরথে। মনে ভাবে পাছে আসি ইন্দ্র বেটা দৈখে। বুবীয়া, প্রহস্ত রথ দিল যোগাইয়া। • লাত দিয়া রথে উঠে ধকুক এড়িরা॥ পলাইয়া চলিল লঙ্কার অধিকারী। সকল বালক দেয় তারে টিটকারী॥ লকায় শকায় গেল লকার রাব%। আকাশে খাকিয়া দেখে যত দেবুগণ॥ শ্রীলক্ষীপতির রক্ষী লবে কোনজন। ভুলিবেন ধনুক কেবল নারায়ণ। কৃত্তিবায় পণ্ডিতের কি কহিব শিক্ষা। আত্মকাণ্ড গা**ইল দীতার হৈ**ল রক্ষা ॥

বামের গঙ্গাস্থান ও গুছকের মুক্তি এবং উভয়ে মহালি ও ভর্মাজ মুনির গৃহে রামের ে ধুমুর্বাণ প্রাপ্ত হওন বিবরণ।

্র এক দিন দশর্থ পুণ্য তিথি পায়ে। গঙ্গান্ধানে যান রাজা চারি পুত্র লয়ে॥ হইবেক অমাবস্তাং তিথিতে গ্ৰহণ। রামের কল্যাণে রাজা দিলেন কাঞ্চন ॥ তুরঙ্গ মাতিঙ্গ চলে সঙ্গে শৈতে শতে। চারি পুত্র সহ রাজা চাপিলেন রথে॥ চলিল কটক সব নাহি দিশ পাশ।। কটকের শব্দে পূর্ণ হইল আকাশ। চলেছেন দশর্থ **চ**ড়ি দিব্য রুথে। নারদ মুনির সঙ্গে দেখা হয় পথে॥ মুনি বলে কোথা রাজা করেছ পয়ান। ভূপতি কহেন গিয়া করি গঙ্গাস্থান॥ মুনি কহে দশর্থ তুমিত অজ্ঞান। রাম মুখ দেখিলে কে করে গঙ্গামান। পতিতপাবনী গঙ্গা পৃথিবী মণ্ডলে। সেই গঙ্গা জিমিলেন য়াঁর পদতলে॥ দেই দান দেই প্ণ্য দেই গঙ্গালান। পুত্রভাবে দেখ তুমি প্রভু ভগবান॥ এত যদি নুপতিরে কহিলেন মুনি। েরাজা বলে চল ঘরে রাম রঘুমণি॥ বাপের বৃচন শুনি বুলেন জ্রীরাম। অনেক পাষণ্ড আছে ধর্মপথে বাম ॥ গঙ্গার মহিমা আমি কি বলিতে জানি। না শুনিও মহারাজ নারদের বাণী। এত যদি বলিলেন কৌশল্যাকুমার। চলিলেন রাজা দশর্থ আধ্বার।। চলিছে রাজার সৈশ্য আনন্দিত হৈয়া। গুহঁক চণ্ডাল আছে পথ আগুলিয়া॥ তিন কোঁটি চণ্ডালেতে গুহুক বেষ্টিত। ১ হুড়াহুড়ি বাধে দশরথের সহিত॥ গুহক চণ্ডাল বলে শুৰ দশর্থ ৮ ভাঙ্গিয়া আমার দেশ করিলে কি পথ॥

বারে বারে যাহ তুমি এই পথ দিয়া। সৈত্যেতে আ্যার রাজ্য কেলিল ভাপিয়া॥ গঙ্গাস্থান করিতে তোমার থাকে মন। আর পথ দিয়া তুমি করহ গমন।। যদি ইচ্ছা থাকে হে যাইবা এই পথে। দেখাও তোমার আগে পুত্র রঘুনাথে॥ রাম য়াম বলিয়া যে গুহক ডাকিল। রথনধ্যে রামেরে ভূপতি লুকাইল॥ নিল দশরথ রাজা ধনুর্ব্বাণ হাতে। রথের দারেতে রাজা লাগিল ভাবিতে॥ চণ্ডালেরে মারি কিবা হইবেক যশ। নীচ জনে জিনিলে কি হইবে পৌর্য॥ যদি পরাজয় হই চণ্ডালের বাণে। অপয়শ ঘূষিবেক এ তিন ভুবনে॥ আসি যদি ছাড়ি নাহি ছাড়িবে চণ্ডাল। কি করিব পথে এক বাধিল জঞ্জাল॥ ছুই জনে বাণরৃষ্টি করে মহাকোপে। উভয়ের বাণেতে দোঁহান্ন প্রাণ কাঁপে॥ এইমত বাণর্ষ্টি হইল বিজ্ঞর। উভঁয়ের সংগ্রাম হইল বহুতর॥ দশরথ রাজা এড়ে পাশুপত শুর। হাতে গলে গুহুকে বাকিল নরেশর॥ গুহকে বান্ধিয়া রাজা তুলিলেন রথে। বন্ধনে পড়িয়া গুহ লাগিল ভাবিতে॥ যাঁহার লাগিয়া আমি আগুলিমু পথ। দেখিতে না পাইলাম সে রাম কিমত॥ এতেক ভাবিয়া গুহ করে অনুমান। পায়েতে ধনুক টানে পায়ে এড়ে বাণ॥ ভরত কহিল গিয়া রামের গোচরে। এমন অপূর্ব্ব শিক্ষা নাহি চরাচরে ॥ পায়েতে ধন্তুক টানে পায়ে এড়ে বাণ। দেখিতে কৌতুক রাম গেলেন সে স্থান॥ যেই মাত্র গুহক দেখিল রঘনাথে। দণ্ডবৎ হইয়া রহিল যোড়হাতে 🖫 শ্রীরাম বলে'ন ধন্তু টানহ কেমন। গুই বলে তোমাকে কৃত্রিব সে কারণ॥

প্রক্রিন জন্মের কথা শুন নারায়ণ। যে পাপে হইল মোর চণ্ডাল জনন।। অপুত্রক ছিলেন যখন দশরথ। অন্ধক মুনির পুত্র করিলেন হৃত॥ মুনিহত্যা করিয়া আসিয়া তপোবনে। লোটাইয়া ধরিলেন আগার চরণে ॥ বিশিষ্ঠের পুত্র আমি বাসদেব নাম। তিনবার রাজারে বলাসু র্মিনাম॥ শুনিয়া বশিষ্ঠ শাপ দিলেন বিশাল। যাহ বামদেব পুত্ৰ হওগে চণ্ডাৰ্ণ॥ এক রামনামে কোটি ব্রহ্মহত্যা হরে। তিনবার রাম নাম বলালি রাজারে॥ : লোটায়ে ধরিকু আমি পিতার চরণে। চণ্ডাল হইব মুক্ত কাহার দর্শনে ॥ পিতা বলিলেন যবৈ শ্রীরাম দর্শন। তবেত হইবা মুক্ত চণ্ডাল জনন॥ সেই রাম জনিয়াছে দশর্থ যরে। চরণ পরশ দিয়া মুক্ত কর মোরে ॥ অনাথের নাথ ভূমি ভকতবংসল। করুণাসাগর হরি তুমি সে কেবল ॥ চণ্ডাল বলিয়া মদি মূণা কর মনে। পতিতপাবন নাম তবে কি কারণে.॥ এতেক বলিয়া গুহ লাগিল কাঁদিতে। গুহের ক্রন্দনেতে কান্দেন রাগ রথে॥ করপুটে দাণ্ডাইয়া পিতার সাকাৎ। ভিশ্বা দেহু গুহকে বলেন রঘুনাথ। রাজা বলে প্রাণ চাহ প্রাণ প্রারি দিতে। রামকে তোমাকে দিব বাধা নাহি ইণে॥ পাইয়া রাজার আজ্ঞা কৌশল্যানন্দন। থসালেন নিজ হত্তে গুহের বন্ধ**ৰ** 🛚 শ্ৰীরাম বলেন অগ্নি জালহ লক্ষাণ। গুহকের দহ করি মিত্রতা এখন ॥ লক্ষণ জাল্লেন সুগ্নি অগ্নির সাক্ষাৎ। গুহু সহ মিত্রতা করেন রঘুনাথ॥ যেই তুমি সেই আমি বলেন শ্রীরাম। গুহ বলে ঘুচাইতে নারি নিজ নাম ॥

শ্রীরামের জগতে হইল ঠাকুরালি। প্রথমে করেন রাম চণ্ডালে মিতালি॥ বিদায় করিয়া রামে গুহু গেল ঘরে। পুজু লয়ে দুশরথ গেল গঙ্গাতীরে ॥ অপূর্ব্ব অনস্ত ফল ভাস্কর গ্রহণ। সান করি রাজা দান করিল কাঞ্চন ॥ ধেনু দান শ্লিলা দান কৈল শত২। রজ্ত কাঞ্চন তার নাম লব কত॥ ·দানধর্ম করিতে <mark>হইল বেলা ক্ষয়।</mark> প্রদোষে গেলেন ভরদ্বাজের আলয়॥ বিসিয়া আছেন মুনি আপনার ঘরে। চারি পুত্র সহ রাজা নমস্কার করে।। যোড়হাতে বলে রাজা মুনির গোচন। আনিয়াছি চারি পুত্র দেখ মুনিবর। আশীর্কাদ কর চারি পুত্রে তপোধন। বড় ভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণ॥ : দেখিয়া রামেরে ভাবে ভরদাজ মূনি। বৈকৃত হইতে বিষ্ণু আইলা আপনি॥ . মুনি বলে রাজা তব সফল জীবিতা। রাম তব পুত্র কিন্তু **জগতের** পিতা ॥ ভরদাজ এক কালে দেখে চমৎকার। দূর্ববাদলখাম তনু **পরম** আকার॥ ধ্ব গ বজ্ৰ অম্বুশে শোভিত পদ। মুজ। শভা চক্র গদা পদ্মধারী চতুভূজি॥ শঙ্কর বিরিঞ্চি আদি যত,দেবগণ্যা রামের শরীরে আরো দেখেন ভুবন ॥ সমুচিত আতিথা করেন ভরদাল। স্রথে রহিলেন দৈত্য সহ মহারাজ। রামেরে লইয়া মুনি অন্তঃপুরে গিয়া। শয়ন ক্রে**শ দোঁহে এ**কত্র হইয়া॥ যথন হইল রাত্রি বিতীয় প্রহর 🕈 শিয়রে রীথেন দেবরাজ ধমুঃশর দ খ্রপ্রে উপদেশ এই করেন মুদিরে । অক্ষয়,ধসুক ভূণ দেহ জীরামেরে।। এত বলি করিলেন বাসব পয়ান। প্রাতে রাম শিয়রে দেখেন ধকুর্ব্বাণ।।

কহিলেন জ্রীরামেরে মুনি ভর্ন্বাজ।
কানারে দিলেন ধুমুর্ববাণ দেবরাজ।
মুনির চরণে রাম করি প্রণিপাত।
আনিলেম সেই ধুমু পিতার সাক্ষাৎ।
ভানি রাজা দশর্থ সনিক্র হইয়া।
আহিলেন দেশে চারি কুমার লইয়া।
ক্রান্তিবাস করে আশ্র পাই পরিত্রাণ।
আদিকাও গাইল রামের গ্রসামান।

রাক্ষদের দৌরংয়ো মৃনিদেব যজ্ঞপূর্ণ না হওয়াতে তাহা নিবারণের উপায়।

এইরূপে দশর্থ চারি পুত্রে লৈয়া। সাত্রাজ্য করেন ভোগ সাবধান হৈয়া॥ হেথা মিথিলায় যজ্ঞ করে মুনিগণ। যজ্পূর্ণ নাহি হয় রাক্ষদ কারণ॥ যজ্ঞ আরম্ভণ নেই করে মুনিবর। করে রক্ত বর্ষণ মারীচ নিশাচর॥ যক্ত হীন হইলেক মিথিলাভুবন। করেন জনক' যুক্তি লয়ে মুনিগণ। তার মধ্যে বলিলেন বিশ্বাসিত্র মুনি। অযোধ্যায় গিয়া রামচন্দ্রে আমি আনি॥ রাক্ষদ বধের হেতু ধরি রাম বেশ। দশরথ গৃহে অবতীর্ণ <del>হ</del>ৃষীকেশ ॥ বলিলেন জনক শুনু হে মহাশয়। তুমি রক্ষা 'করিলে এ যজ্ঞ রক্ষা হয় ।। বিশ্বামিত্র দকলেরে করিয়া আশ্বাদ। চলিলেন যথা রাম অযোধ্যা নিবাস॥ উপস্থিত হইলেন অযোগ্যার দারে। স্বারী গিয়া জানাইল তথনি রাজারে॥ সুপ্তি শুনিবামাত্র বিশ্বামিত্র নাম। চিন্তিত কহেন বুঝি বিধি আজি বান ॥ নিশ্বাসিত মুনি এই বড়ই বিষম। প্রমাদ ঘটার-কিম্বা করে কোম ক্রম। সূর্য্যবংশে ছিল হরিশ্চন্দ্র মহারাজ। ब्रो श्रेष कार्रोहेशं कित उउन लोक

আসি বন্দিলেন রাজা মুনির চরণ। শিফীচার পূর্বকৃ করেন নিবেদন॥ ,ত্তব আগমনে মম পবিত্র আলয়। আজ্ঞা কর কোন কার্য্য করি মহাশয়॥ বিশ্বামিত্র বংগন শুন হে দশর্থ। শ্রীক্রমের দেহ য'দ হয় অভিমত॥ মুনিগণ যত্ত করে করিয়া প্রয়াস। রাফস আসিয়া সদা করে যজ্ঞনাশ।। এই ভার মহারাজ দিলাম তোমারে। শ্রীরাম লক্ষ্মণে দেহ যজ্ঞ রাখিবারে॥ যেই মাত্ৰ বিশ্বামিত্ৰ কহেন এ কথা। ভূপতি ভাবেন মূনে হেঁট করি মাথা॥ পুত্রশোকে মৃত্যু মম লিখন কপালে। না জানি হইবে মৃত্যু মম কোন কালে॥ অন্ধকের শাপ মনে করে ধুক ধুক। কথন মরিব আসি দেখে চাঁদসুথ॥ প্রাণ চাহ যদি মুনি প্রাণ দিতে পারি। এক দণ্ড রাম্চত্তে না দেখিলে মরি॥ অতএব রামচন্দ্র না দিব জোমারে। এক দণ্ড না দেখিলে হৃদয় বিদরে॥ আদিকাও গান কৃতিবাস বিচফুণ। রাম ধ্যান রাম জ্ঞান বায় সে জীবন॥

শ্রীরামকে রাক্ষ্ণ দহ যুক্তে প্রেরণে
দশরথের অস্থীকার।

যথন শুইয়া থাকি, রামকে হৃদয়ে রাথি,
ভূমে রাথি নাহিক প্রতীত।

স্বপ্নে নাদেথিলে তায়, প্রাণওষ্ঠাগত প্রায়,
চমকিয়া চাহি চারিভিত॥

যেমতে পেয়েছি রামে,কহিদে দকলক্রমে,
ম্গয়া করিতে গিয়া বনে।

সিন্ধু নামে মুনিবরে, সরোবরে জল ভ্রে,
তাঁরে মারি শব্দভেদী রাণে॥

মৃত মুনি কোলে করি, গেলাম অন্ধ্রুকপুরী
দেখি মুনি অগ্রির সমান॥

পুক্রপুক্র বলি ডাকে,মরাপুক্র দিলামতাকে,

পুত্রশাকে সে ছাড়িল প্রাণ।

ছিলাম সন্তান হীন, মনোছঃখী রাত্রি দিন, বিধলাম সিন্ধুর জীবন। কুপিয়া সিন্ধুর বাপ, দিল মোরে অভিশাপ, তেই পাইলাম এই ধন॥ অত্এব তপোধন, শুন মম নিবেদন, আমি যাব সহিত তোমার। বিনা জীরাম লক্ষাণ, অন্ত কিছু প্রয়োজন, যাহা চাহ দিব শতবার॥ রাজার বচন শুনি, কুপিলেন মহামুনি, বাঁট দেহ তোমার কুমার। আপন মঙ্গল চাহ, জীরাম লক্ষাণে দেহ, নহে বংশ নাশিব তোমার ॥:

রাঙ্গা দশরথ বিশ্বামিত্র মুনিকে প্রতারণা করিয়া ভরত

ও শক্তরকে পাঠাইয়া দৈন ও বিখামিত্রের কোপ তৎপরে রামের গমন স্বীকার। রাজা বলিলেন गूर्नि করি, নিবেদন। ধন্মুর্কাণ নাহি জানে কে করিবে রণ।। অত্যন্ন বয়স মন্দ পুত্র চারিগুটি। শিরে চুল নাহি ঘুচে আছে পঞ্চয়াটি॥ ় অন্য দৈক্ষ-মত ছাহ্ লহ তপোধন। তাহারা করিবে নিশাচর নিবারণ॥ ্ৰ শুনিয়া কহেন বিশ্বামিত্ৰ তপোধন। কটকে খাইবে এত কোথা পাব ধন॥ একা রাম গেলে হয় কার্য্যের সাধন। সহস্র কটকে মম নাহি প্রয়োজন॥ তব বংশে ছিলেন যে হরিশ্চন্দ্র রাজা। পৃথিবী আমাকে দিয়া করিলেন পূজা। 🗗 তথাপি না পাইলেন মনের সান্ত্রা। ৰ্ক্ত্ৰী পুত্ৰ বেচিয়া পোৰে দিলেন দক্ষিণা॥ এক রাম দিতে তুমি কর উপহাস। সূর্য্যবংশ আজি বুঝি হইল বিনাশ ॥ চিন্তিত হুইয়া রাজা ভাবে মনে মনে। ডাফিলেন ভরত শত্রুর ইজনে ॥ ় দোঁহে দাঁড়াইলেন সে মুনির নাক্ষাতে। রাজা বলিলেন যাহ মুনর সঙ্গেতে॥

ভূপতির বঞ্চনায় ভ্রাস্ত তপোধন। মনে ভাবিলেন এই জীরাম লক্ষ্মণ॥ আগে আগে মুনি যান পাছে ছুইজন। সরয়ু নদীর তীুরে দিল দরশন ॥ মুনি বলিলেন শুন ভূপতি-কুমার। হেথা গমনের পথ আছে ছিপ্রকার॥ এই পথে ধেলে তিন দিনে যাই ঘর। এই পথে গেলে লাগে তৃতীয় প্রহর॥ তৃতীয় প্রহর পথে কিন্তু আছে ভয়। দেই পথে রাক্ষদী তাড়কা দামে রয়॥ তাড়িয়া ধরিয়া খায় যত মূনিগুণে। কোন পথে যাইতে তোমার লাগে মনে॥ বলিলেন ভরত শুনহ তপোধন। হুষ্ট ঘাঁটাইয়া পথে কোন প্রয়োজন॥ এ কথা শুনিয়া মুনি ভাবিলেন মনে। ইনি কি হবেন যোগ্য রাক্ষস নিধনে॥ 🤈 এক রাক্ষদের নাম শুনি এত ডর। মারিবেন কিসে ইনি কোটি নিশাচর॥ রাজার শঠতা মূনি ভাবেন অন্তরে। শ্রীরামে না দিয়া রাজা দিল ভ্রতেরে ॥ আমার সহিতে রাজা করে উপহাস'। অযোধ্যা সহিত আজি করিব রিনাশ।। ক্রোধে কিরিলেন পুনঃ,বিশ্বাসিত্র ঋষি। নির্গত হইল তাঁর নেত্রে অগ্নিরাশি॥ সেই অগ্নি লাগে গিয়া-অযোধ্যানুগুরে। প্রজার তাবৎ ঘর দার দগ্ধ করে॥ কান্দিয়া চলিল প্রাক্তা রামের গোচার। বিশ্বামিত্র মুনি আসি সর্ববনাশ করে॥ তোমারে না দিয়া রাজা দিল ভরতেরে। তেকারণ, র্গ্র আপদ অযোধ্যানগরে॥ প্রজার করুণা শুনি রামের তরাস। ধাইয়া গেলেন রাম বিশ্বামিত্র প্রশ্ ॥ . भूनितं हतः। धति नतः त्रवृणि । ् প্রজালোকে রক্ষা প্রভু করহ ক্মাপনি ॥ অপেরাধ থৈই করে দণ্ড কর তার। নিরপরাধীর দণ্ড করা অবিচার ॥

মুনি হৈয়া যেই জন রাগে দেয় মন।
পূর্ব্ব ধর্ম নন্ট তাঁর হয় ততক্ষণ॥
পুত্রে পাঠাইতে পিতা হ'লেন কাতর।
যজ্ঞ রক্ষা করি গিয়া মিথিলানগর॥
হাসিলেন মুনিরাজ রামের বচনে।
অযোধ্যার পানে চান অমৃত নয়নে॥
সকল করিতে পারে তপের কারণ।
যেমন অযোধ্যাপুরী হইল তেমন॥
মুনির চরিত্র দেখি রামের ক্বাস।
আত্যকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

মিধিলার যজ্ঞ রক্ষার্থে ত্রীরাম লক্ষণের গমন ও মন্ত্রদীক্ষা।

শিরে পঞ্রু টি রাম বিষ্ণু অবতার। মুগ্ধ হইলেন মুনি রূপেতে তাঁহার॥ পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় আকাশে। মূনি বলিলেন রাম চল মোর দেশে॥ জানিলেন মহারাজ রামের গমন। লক্ষণ সহিত রামে করেন অর্পণ।। ফলিলেন:বিশ্বামিত রাজার গোচর। রাম লাগি চিন্তা না করিছ নরেশ্বর॥ তুমি নাহি জানহ রামের গুণলেশ। ্রাক্ষদ বধিতে অবতীর্ণ হৃষিকেশ। শ্রীরাম লক্ষণে ল'থে আমি দেশে যাই। স্থির হও মহারাজ কোন চিন্তা নাই॥ রাজারে কহিয়া এই প্রবোধ বচন। মুনি বলিলেন চল জীরাম লক্ষণ॥ 🕮 রাম বলেন মুনি যদি বল তুমি। মাতৃ স্থানে বিদায় লইয়া আসি স্থামি॥ মায়ে না কহিয়া যাব মিথিলানগর। কান্দিবেন অন্ন জল ছাড়ি নিরন্তর ॥ গেলেন প্রীরামচন্দ্র মায়ের মন্দিরে। প্রণাম করিয়া পদে বলেন মায়েরে॥ আইলেন বিশ্বামিত্র লইতে আমারে। মিথিলায় যাই আমি যক্ত রাখিবারে॥

শুদ্ধমনে মাতা মোরে আশীর্বাদ কর। যুদ্ধে জয়ী হই যেন প্রসাদে তোমার॥ ্প্রথম যুদ্ধেতে যাত্রা করিতৈছি আমি। আমার লাগিয়া শোক না করিহ'তুমি॥ কৌশল্যা শুনিয়া তাহা করেন রোদন। ভিজিল নয়ন-নীরে নের্ভের বসন ॥ কাতরা কৌশল্যা কোলে করিয়া রামেরে আশীর্কাদ করিলৈন কর দিয়া শিরে॥ মায়েরে ক্ষেন রাম প্রবোধ বচন। নেত্র-নীর নেত্রেতে হইল নিবারণ॥ মাতৃ পদধূলি রাম বন্দীলেন মাথে। শুভযাত্রা করিলেন ধনুর্ব্বাণ হাতে॥ শ্রীরাম লক্ষণে লৈয়া বিশ্বামিত্র যান। মহারাজা নেত্র-নীরে ধরণী ভাসান॥ কতদূরে গিয়া রাম হন অদর্শন। ভূমিতে পড়িয়া রাজা করেন ক্রন্সন॥ রাজাকে প্রবোধ করে যত পাত্রগণ। কে করে অন্যথা যাহা বিধিয় লিখন॥ রাম দেখি মুনিবর আনন্দিত মন। রামের বিবাহ হবে দৈবের ঘটন॥ আগে মুনিবর যান পাছে ছুইজন! ব্ৰন্ধার পশ্চাতে যেন অধিনীনন্দন॥ কান্দিতে কান্দিতে সব গেলা নিজবাসে ব্লাম নিয়া বিশ্বামিত্র বনেতে প্রবেশে॥ আগে মুনি যান পিছে শ্রীরাম লক্ষণ। আতপে হইল মান দোঁহার আনন॥ তাহা দেখি বিশ্বামিত্র অন্তরে চিন্তিত। এতদিনে শ্রীরামের ছঃখ উপস্থিত।। রবির আতপেতে হইল মুখে ঘাম। বহুকাল ক্ষিমতে ভ্রমিবে বনে রাম॥ বিশ্বামিত্র এইমত ভাবিয়া অন্তরে। ' করাইল মন্ত্রদীকা শ্রীরাম চন্দ্রেরে॥ বিশ্বামিত্র বলেন শুনহ রঘুবার্। স্নান কর গিয়া জলে সরয় নুদীর ॥ যত রাজা পূর্বের সূর্য্যবংশে হয়েছিল। এই স্থানে প্রাণ ছাড়ি স্বর্গবাসে গেল॥ ু এই পুণ্যতীর্থে রাম স্নান কর তুমি।

তোমারে স্থমন্ত্র দীক্ষা করাইব আমি॥

শোক তুঃথ কথন না পাইবা অন্তরে।

কুণা তৃষ্ণা শা হইবে সহজ্র বৎসরে॥

কারলেন রামচন্দ্র সৈ মন্ত্র গ্রহণ।

রামেরে কহিতে তাহা শিখিল লক্ষ্মণ॥

দৃঢ় করি শিথিলেন ভাই ছুই জন।

আনন্দিত হইল দেখিয়া দেবগণ॥

বহুকাল অনাহারে থাকিবে লক্ষ্মণ।

এক কালে হবে ইন্দ্রজিতের মরণ॥

ক্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্রের শিক্ষা।

আত্রকাণ্ডে গাইল রামের মন্ত্রদীক্ষা॥

ভাত্যকাণ্ডে গাইল রামের মন্ত্রদীক্ষা॥

#### শ্রীরাম কর্ত্ব ভাড়কা রাক্ষদী বধ ও অহল্যার উদ্ধার।

গুরুর চরণে রাম করিলেন নতি। রাম লৈয়া বিশ্বামিত করিলেন গতি॥ তা ছকার বনে আসি দিল দরশন। পুনঃ মুনি বলিলেন এ ছটি গখন॥ 🗻 এই পথে-শ্বাই শ্বর তৃতীয় প্রহরে। এই পথে তিন দিনে যা**ই সম ঘরে**॥ তিন প্রহরের পথে কিন্তু ভয় করি। তাড়কা রাক্ষণী আছে মহাভয়ঞ্জরী॥ তাড়িয়া ধরিয়া খায় যত জাবঁগণ। কোন পথ্নে যাই বল জীরাম লক্ষণ॥ করিলেন রাম গুরু বাক্যের উত্তর। তিন দিন-ফেরে.কেন যাব মুনিবর ॥ . 🚺 যদি সে রাক্ষদী পথে আইদে গ্রাইতে। বিচারে নাহিক দোষ তাহারে মারিতে॥ রামেরে কংহন বিশ্বামিত্র মুনিবর। ও পথের নামে মোর গায় হয় জ্বর ॥ তোমার বাসনা রাম না পারে বুঝিতে। মোরে নিয়া যাহ বুঝি রাক্ষদেরে দিতে॥ যখন রাক্ষণী মোরে আদিবে তাড়িয়া। আনারে এড়িয়া দোঁতে যাবে পলাইযা॥ গুরুর বচনে হাসিলেন প্রভু রাম। বিফল ধনুক ব্যর্থ ধরি রাম নাম ॥ এক বাণ বিনা যে দ্বিতীয় বাণ ধরি। তোসার দোহাই যদি তিন বাণ মারি॥ এইশত রঘুনাথ প্রতিজ্ঞা করিতে। চলিলেন মুনি সে তাড়কা দেখাইতে॥ উভয় ভ্রাতার মুধ্যে থাকি মুনিবর। ধুর হৈতে দেখালেন তাড়কার ঘর॥ ফুর বাড়াইয়া তার ঘর দেখাইয়া। অতি ত্রাদে মুনিবর যান পলাইয়া॥ শ্রীরাম বলেন ভাই মুনির সহিত। শীপ্র যাহ গুরু একা য়ান অমুচিত ॥ লক্ষণ বলেন রামে যোড় করি হাত। থাকুক দেবক সঙ্গে প্রভূ রঘুনাথ॥ শুনিলা যে সব কথা বড়ই বিষম। একেলা কেমনে রাম করিবা বিক্রম। ত্রীরাম বলেন ভাই ভয় নাহি মনে। কি করিতে পারে ভাই রাক্ষদীর প্রাণে 🖫 সকল রাক্ষদী যদি হয় এক মেলি। লজিতে না পারে মন কনিষ্ঠ অঙ্গুলি॥ গেলেন মুনির সঙ্গে লক্ষণ তথন i তাড়কার প্রতি রাম করেন গমন॥ বাম হাটু দিয়া রাম ধন্তু মধ্যখানে। দক্ষিণ হস্তেতে গুণ দিলেন সে স্থানে॥ আঁটিয়া স্থপীতবস্ত্র বান্ধিলেন রাম্। বামহাতে ধনুৰ্ববাণ চুৰ্ববাদল শ্ৰাম॥ প্রথমে দিলেন রাম ধনুকে টঞ্চার। স্বৰ্গ মৰ্ত্ত্য পাতীলে লাগিল চমৎকার॥ শুয়েছিল র।ক্ষদী সে স্থবর্ণের থাটে। ধরুক টকার শুনি চমকিয়া উঠে। বিদয়া রাক্ষদী সেই এক দুক্টে চায়। দূৰ্ব্বাদলস্থাম রূপ দেখিল তথায়। উঠিয়া চলিল পেই রাম বিভাষান। ডাকিয়া বলিল <mark>খাজি লব তোর প্রাণ ॥</mark> ব্রাহ্মণের চর্ম তার গায়ের কাপড়। ঢলিতে তাহার বস্ত্র করে হড়মঙ্ h

ব্রাক্ষণের মুগু তার কর্ণের কুণ্ডল। **মসুষ্টোর মুগুমালা** গলার উপর॥ • বিসিতে আসন নাই ভাবে মনে মন। ইহার চর্মেতে হবে. বসিতে আদন 🛚 রক্ত মাংস মুনির শরীরে নাহি পাই i অস্থি চর্মা সার মাত্র স্বপ্র হাড় খাই 🛭 ,অপুৰ্ব্ব ইহার মাংস দিলেনু যিধাতা। কহিলেন রাম শুন তাড়কার কথা।। -তাত্রবর্গ দেখি তার গায় শোমাবলী। দন্ত গোটা দেখি যেন লোহার শিকলি॥ বদন ব্যাদন করি আইল খাইতে'।' পাঠাইব তোরে আঁজি যমের ঘরেতে॥ ំ মনুষ্য থাইয়া চেড়ী দেশ কৈলি বন। ' তোর ডরে প্রে নাহি চলে সাধুজন॥ শুনিয়া রামের বাক্য কুপিয়া অন্তরে I নিষ্ঠ আসিয়া বিকটাকার সে ধরে॥ রামকে খাইতে চায় ডরে নাহি পারে। শালগাছ উপাড়িয়া আনিল হুধারে॥ শালগাছ উপাড়িয়া ঘন দিল পাক। দূর দূরু করিয়া তাড়ুকা দিল ডাক॥ তাহা দৈখি রগুনাথ এড়িলেন বাণ। বাণাঘাতে করিলেন গাছ খান খান॥ গছে কটা দেখিয়া কোঁপিয়া গেল মনে। ় শিংশপার গাভ ধরি ঘন ঘন টানে॥ শিংশপার গাছ তোলে রামে মারিবারে। তার মুখ ভেদিলেন রাম এক শরে॥ তথাপি তাড়িয়া যায় রামে গিলিবায়ে। মহাবীর তবু ভয় নাহি করে তারে॥ वारणत छे अरत वान भक्त रेन्रेनि। বর্ধাকালে বিভাতের যেন ভূনভূনি। শ্রীরামেরে ভাকিয়া বলিল দেবগণ্,। **বজ্রবাণে তা** ভূকার ব্যহ জীবন ॥ বজবাণ এড়ে রাম বজের হড়ুকে। নির্ঘাত বার্জিন বাণ তাড়কার বুকে॥. বুকে বাণ বাজিতে হইল অচেতর। তাঙ্চা পড়িন নিয়া শৃঞ্চাশ ধোজন ৷

বিপ্ররীত ডাক ছাড়ি ছাড়িলেক প্রাণ। শব্দ শুনি বিশ্বামিত্র হৈল হতজ্ঞান॥ পাঠাইয়া তাড়কারে যমের সদন। করিলেন রাম মুনির চরণ বন্দন। চেতন পাইয়া বলে গাধির নন্দন। .. তাড়কা মারিলা বাছা কৌশল্যা জীবন ॥ গ্রীরাম বলেন গুরু কি শক্তি আমার। তাভুকারে ব্ধিলাম প্রসাদে ত্রোমার॥ मुनि विलितन अन कि निमानंसन। তাড়কাকে দেখি গিয়া তাড়কা কেমন॥ তাড়কা দেখিতে মুনি করেন পয়ান। মরেছে তাড়কা তবু মুনি কম্পমান॥ তাড়কারে দেখিয়া ভাবেন মুনি মনে। এমন বিকট মূর্ত্তি না দেখি নয়নে॥ তাড়কা মারিয়া রাম রাজীব লোচন। পব্নের জন্মভূমি করেন গমন॥ বিশ্বাসিত্র কহে, শুন জ্রীরাম লক্ষ্মণ। এইখানে হৈল উনপঞ্চাশ প্ৰন ॥ পব্নের জন্মভূমি পশ্চাৎ করিয়া। অহণ্যার তপোবনে গেলেন চলিয়া॥ মনি বলিলেন রাম কম্ললোচৰ পায়াণ, উপরে পদ কর্ন্থ অর্পণ॥ শুনিয়া বলেন রাম ম্নির বছনে। পাদাণেতে পদ দিব াকদের কারণে॥ ম্নি বলিলেন শুন পুরাতন কথা। সহস্র স্থন্দরী স্বস্তি করিলেন ধাতা॥ স্থ জনেন তাদবার রূপেতে অহল্যা। ত্রিভুর্নে না ছিল সৌন্দর্য্য তার-তুল্যা॥ করিলেন অহল্যাকে বিবাহ গৌতম। গোঁতদের শিষ্য ইন্দ্র অতি প্রিয়ত্য॥ এক দিন গৌতম গেলেন তপস্থায় 🗜 গোতমের বেশৈ ইন্দ্র প্রবেশে তথায়॥ অহলা গৌতম জ্ঞানে কৰে সম্ভাষ্ণ। আজিকে সকালে কৈন যরে আগ্রমন। ইন্ত্ৰলে তব রূপ হইন স্মরণ। কেমনে করেব প্রিয়ে তপস্থাচরণ॥

মদন দহনে দগ্ধ হয় মম হিয়া। 🏅 নির্ব্বাণ করহ প্রিয়ে আলিঙ্গন দিয়া॥ ি পতিত্রতা নাহি লজে পতির বচন॥ তথন শয়ন গৃহে করিল শয়ন॥ গুরুপত্নী বলিয়া না করিল বিচার। ধর্মলোপ করিল বাসব অহল্যার ॥ তপস্ঠা করিয়া মুনি আইলেন,ঘরে। অহন্যা আসন দিল অতি সফাদরে॥ গোতম বলেন প্রিয়ে জিজ্ঞানি তোমারে। শঙ্গার লক্ষণ কেন তেমার শরীরে॥ অহল্যা বলৈন প্রস্কুনিবেদি ভোমারে। আপনি করিয়া কর্ম দোষহ আমানে॥ ্ এ কথা শুনিয়া মুনি হেঁট কৈল ভুট্ভে। আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে গৌতমের মুণ্ডে॥ জানিলেন ধ্যানেতে গৌতম মুনিবর। জাতিনাশ করিল আসিয়া পুরন্দর॥ ইন্দ্র ইন্দ্র বলিয়া ছাক্তেন সুনিবর। পুথি কাঁথে করিয়া আইল পুরন্দর 🛭 দিনাত্তে অভুক্ত মূনি কুপিত অন্তরে। দ্বিগুণ জ্বলিয়া কহিলেন পুরন্দরে॥ তোকে পড়াইলাম যে আমি শাস্ত্র নানা। এত দিনে ভাল দিলি গুরুর দকিণা॥ , জাতি নফ কৈলি তুই ওরে পুরন্দর। যোনিময় হউক তোর সর্ব্ব কলেবর॥ অহল্যাকে শাপিলেন ক্রোধে যনিবর। কোনমতে তোর তমু হউক প্রস্তর॥ অহলা চরণে ধরি কহিল তথন। কতকালে হবে মোর শাপ বিমোচন।। <sub>পু</sub>ষ্মহল্যারে কাতরা দেখিয়া তপোধন<sup>া</sup> কহিলেন মম শাপ না হয় খঞন 🌡 জন্মিরেন যবে, রাম দশরথঘরে। বিশ্বামিত্র লয়ে যাবে যজ্ঞ রাথিবারে॥ তোমার মাথায় পদ দিবেন যথন। • তথনি হ'ইবা মুক্ত না কর জব্দন॥ ইহা শুনি লক্ষ্মণ ৰলেন শুন্ সুনি। 'কেমনে দিবেন পদ' উনি যে ব্ৰাহ্মণী॥

বিশ্বামিত্র কহিলেন শুন রয়ুবর।
ব্রাহ্মণী নহেন উনি এথৰ প্রস্তর ॥
এ কথা শুনিয়া রাম কমললোচন।
ততুপরে করিলেন চরণ অর্পণ ॥
তাহাতে হইল তার শাপ বিমোচন।
আহল্যাদত শুনিয়া গোতম তপোধন॥
অহল্যাকে দেখিয়া সানন্দ্ মহামুনি।
পুনর্কার করিলেন পুল্পের ছাউনি॥
শুন সবে ওরে ভাই হৈয়া এক মন।
আগ্রকাণ্ড গাইল অহল্যা বিব্রণ॥

প্রীরাসচ্দ্র কর্তৃক তিনকোটি রা**ক্ষণ ব্ধ ও** ম্নিগণেব যক্ত সমাধান এবং **হরপন্ত** ভাজিবাব জন্ত শ্রীরামচ**দ্রের** মিথিবার গ্রমন।

জীরাম বলেন প্রাত্ন করি নিবেদন। কেমনে ছইল মুক্ত সহস্রলোচন॥ মুনি বলিলেন শুন দশর্গস্ত । হইলেন বাসব সহস্র যোনিযুত॥ লঙ্গাযুক্ত হইলেন দেব পুরন্দর। কি হবে উপায় সব,ভাবেন এমর॥ অগ্রমেধ করিলেন তথন বাসব। বোনি ছিল ঘুচিয়া হইল নেত্ৰ সব॥ এইরূপে কথাবার্ভা কহিতে কহিতে। তিন জনে চলিলেন গঙ্গার কুলেতে॥ পায়াণ হইল মুক্ত কৈবুৰ্ত্ত তা শুনে। तोकाशानि नहेशा ८म शलाइन तत्।। কৈবৰ্ত্তকে ভাকিয়া কহেন তপোধন ৷ না সাইলে ভক্ষ আমি করিব এখন।। এত শুনি কৈবর্তের উড়িল জীবন। আাদর। মুদ্রির ক'ছে দিল দর্শন ॥ মুনি বলিলেন বৃত্তি কৈবর্ত্ত ভোমারে। গঙ্গায় করহ পার এ তিন জনারে॥ কাতর কৈব্র্ত্ত ক্ছে করিয়। বিনয়। নৌকাথানি জার্থ মম শতছিদ্রেম্য ॥ তবে যদি ক্লাজ্ঞা কর মোরে তপোধন। ক্ষকে করি কবি পার যাহ তিন জনু॥

কোথা হৈতে আইল এ পুরুষ স্থন্য। পায়ের পরশে মুক্ত করিল প্রস্তর॥ এ কথা শুনিয়া আমি সভয় অন্তর। চরণধূলিতে মুক্ত**ুহই**ল পাথর॥ त्नोका मुक्त रंग्न यपि लाटा शप्त्वीत । কি দিয়া পুষিব আমি মন পোষাগুলি॥ করিবেক গৃহিণী স্নামার্বে গালাগালি। 'বলিবে মুনির বোলে নৌকা হারাইলি॥ যদি বল শ্রীরামের চরণ ধ্রোয়াই। নহুব। লাগিলে ধূলি তরণী হারাই॥ তরণীতে স্বরায় করিতে আরোহণ। ধোয়াইলু কৈবর্ত্ত, শ্রীরামের চরণ।। শ্রীরাম লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্র এই তিনে। " পাটনা করিয়া পার গেল ভব জিনে॥ শ্রীরাম বলেন শুন প্রাণের লক্ষ্যণ। ইহার সমান নাহি দেখি অকিঞ্ন॥ শুভদৃষ্টে শ্রীরাম চাহেম তার পানে। হইল স্থবর্ণময়ী তরণী তৎক্ষণে ॥ হইলেন গঙ্গা পার শ্রীরাম লক্ষ্মণ। কত দূরে মিথিলা জিজ্ঞাদেন তখন॥ ্ম্নি রলিলেন রাম চলহ সত্বর। এখন মিধিলা আছে তিন ক্রোণান্তর॥ পার হয়ে যান রাম সহিত লক্ষ্মণ। ্কহিতে লাগিল দেখি মুনিপত্নীগণ॥ দ্বাদশ বর্ষের রাম শিরে পঞ্চরু টি। মারিবেন'রাক্ষ্দ কেমনে তিন কোর্টি॥ কোন, ভাগ্যবতী পুত্র ধরিয়াছে গর্ভে। কত শত পুণ্য সে যে করিয়াছে পূর্বের॥ মুনিগণ আইলেন ক্রিতে কল্যাণ। আশীষ করেন সবে হাতে দূর্ব্বাধান॥ ঞীরামেরে নির্থিয়া যত মুনিগণ। আনন্দ্রাগরে যত মগ্ন তপোধন ॥ দে দিন বঞ্চিয়া স্থাথে জীরাম লক্ষণ। প্রাতঃকাল্যে যুনিরে করেন নিবেদন॥ যে কার্য্য করিতে আইলাম গ্রন্থ ভাই। সেই কার্য্য অসুমতি করহ গোসাঞি॥

মুনিরা বলেন শুন শ্রীরাম লক্ষ্মণ। এথনি করিব যজ্ঞ সকল ভাঙ্গাণ॥ ,আমরা যথন করি যজ্ঞ **অ**রিন্তণ। রক্তর্ম্ভি করে হুস্ট তাড়কানন্দন ॥ ' না পারি করিতে ক্রোধ আমরা ব্রাহ্মণ। যদি ক্রেম্ব করি হয় ধর্ম উলজন। শ্রীরাম বলেন শ্রন্থ করি নিবেদন। অবিলম্বে কর যজ্ঞক্রিয়া আরম্ভণ॥ শুনিয়া রামের কথা তৃথস্বী স্ক্রুপণে। শ্লোলা কুশ শইয়া গেলেন যজ্জভালে॥ কেহ ব্যাদ্রচর্ম্মে বৈদে কেহ কুশীসনে। বসিলেন পূৰ্ববসুথ হইয়া আসনে॥ বেদপাঠ করিতে লাগিলেন সকলে। মন্ত্রের প্রভাবেতে আপনি অগ্নি জ্বলে॥ যজের যতেক ধূম উড়য়ে আকাশে। দেখিয়ে রাক্ষদগণ মনে মনে হাসে॥ আমরা জীয়ন্তে থাকি মুনি যজ্ঞ করে। তিন কোটি নিশাচর সাজিয়া চলরে॥ তিন কোটি লইয়া মারীচ নিশাচর। সাজিয়া আইল তারা যজের ভিতর॥ সঙ্কেতে শ্রীরামেরে জানান মনিগণ। আসিছে রাক্ষমগণ কর নিরীকণ॥ দেখিলেন রযুবীর নিশাচরগণ। ব্যা পিয়াছে বস্ত্ৰতী না যায় গণন॥ শ্রীরাস লক্ষণ করে ধরি ধনুর্কাণ। আকর্ণ পূরিয়া বাণ করেন সন্ধান॥ পাদপ পাথর লয়ে আইল বিস্তর। ভয়ঙ্কর কলেবর যত নিশাচর॥ কটাক্ষেতে নিক্ষেপ করেন রাম শর। তাহাতে পুড়িল এক কোটি নিশাচর॥ এক কোটি পড়ে যদি রণের ভিতর 🗜 অন্য কোটি আইল লইয়া ধ্সুঃশর॥ হীরা বাণ জীরা বাণ অতিথর্ধার। মারেন ইন্দ্রের বাণ কৌশল্যাকুষার।. ক্ষুরূপা হুরূপা বাণ পাশুপত আর। রাক্ষদ উপরে পড়ে বলি মার মার॥

🖟 গলাতে নিশ্মিত মণি মাণিকের কাঁঠি। রামবাণে পড়িল রাক্ষদ তুই কোটি॥ শ্রীরামেরে আশীর্কাদ করে মুনিগণ। সবৈ বলে জ্বয়ী হউক শ্রীরাম লক্ষাণ॥ ব্রাহ্মণের আশীষে না হয় হেন নাই। মার মার করিয়া যুবেন চুই ভাই॥ বরীণাত্র পাশ বায়ু বাণ কীলানল। এড়িলেন বহু রাম সমরে অটল।। মারিলেন জ্রীরাম গর্মবর্ব নামে শর। রাম্যয় দেখিল সকল নিশান্তর ॥ . আপনা আপনি সব কাটাকাটি করে। সকল দেবতা দেখি হাস্য়ে অন্তরে॥ • শ্রীরাম করেন যুদ্ধ কাঁপাইয়া মাটী। রামবাণে পড়িল রাক্ষদ তিন কোটি॥ তিন কোটি পড়ে বদি রণের ভিতর। রামের উপারে মারে চোথ চোথ শর॥ নিরন্তর বাণ মালে মিশাচরগণ। সহিফুতা কত্র করিবেন গুই জন।। হইলেন জর্জ্র পাণেতে রপুণীর। শোণিত শোভিত অতি স্থামন শ্রীর ॥ আশীর্কাম করেন অমর দিজচয়। হউক রামের জন্ত রাক্ষমের কর। ত্রা**ন্সাণের আশি**র্কাদে বাড়িন যে বল। মার২ করিয়া গেলেন রণস্থল। আকুর্ণ পুরিয়া বাণ মায়েন রাণব। • বরিষয়ে ব্রায় যেমন মেদ সব॥ ু অর্দ্ধচন্দ্র বিশিথের কি কহিব ক্থা। তাহাতে কাটের রাম ছই পাত্র মাুথা। দুই পাত্র পড়ে যদি রণের ভিত্র । মারীচ রুষিল তবে তাড়কাকৈ।ওর ॥ কোঁথা গেল রাম কোথা গেন বা লক্ষ্ণ। তিন কোটি রাক্ষণ মারিল কোন জন॥ শ্রীরাম বল্লেন রে তাড়কাছন্তা যেই। তিম কোঁটি রাফ্রণ সারিল রূপে সেই॥ মারীচ শুনিয়া তাহ। কুপিল অন্তরে। ঘন ঘন বাণ মাত্রে রামের উপরে॥

রামের উপরে বাণ পড়িতেছে নানা। বৈশাখ মাদেতে যেন প্ৰদুয়ে ঝঞ্চনা॥ মহাবীর রামচন্দ্র না হন কাতর। শরর্ম্ভি করেন যেমন জলধর॥ ' মারীটেরে রক্ষা করে ভাবি দৈবগণ। মার্রাচ মরিলে নহে সীতার হরণ॥। বজ্রাণ বলি রাম করিল স্মরণ। আসিয়া সে বক্তবাণ দিল দরশন ॥ শ্রীরামের বজ্রবাণ বজ্র সে হুড় কে। নির্ধাত পড়িল ছুক্ট মারীচের বুকে॥ বুকে বাণ বাজিয়া নাটাই হেন ঘুরে। ভানাভাঙ্গা পাগী যেন উড়ে ধীরেই। ভূমিতে ভ্রমিতে যার মারীচ∙কাতর। সাত দিনে উত্তরিল লঙ্কার ভিতর ॥ বহু জীব খাইয়া মারীচ লঙ্কাবাসী। বিবেকে সংসার ত্যজি হইল সন্ন্যাসী॥ কহে যদি মরিতাম বালকের বালে। কে করিত দন্তায়তি কি করিত ধনে॥ শিরে জটা ধরিয়া বাকল পরিধান। শহনে স্বপনে করে রাম্ময় ধ্যান। বটরফ তলে তথ কৈল আরম্ভন ু 🔆 রাম বিনা মারি:চৈর অত্যে নাছি মন ॥ হেখা ৰজ্ঞ মুনিয়া করিল সমাধান। আশা করেন রায়ে দিয়া ছর্কাধান॥ यक वितरभारय दय कल्मुल फिल। খাইতে সে সব ফল ছুই ভায়ে দিল॥ সে রাত্রি বঞ্চেন রাম মুনির স্মাঞ্জমে। প্রভাতে একত্র হন মুনিগণ জমে॥ সভাতে বিশিয়া যুক্তি করে সর্বজন। সামাত্য হল্বায় এতে রাম নারায়ণ। যিনি বজেগ্রের ধক্ত রাখি**লেন ভিনি।** দ্শর্থ পুন্দিকেলে অবতীর্ণ ইনি॥ প্রক্রিনরে ভয়,কর কি কারণ আর। র ক্রিয়া ব্রাহর্থ হরি স্বরং অব তার ॥ রুরিলেন-এই:পণ জনক ভূপতি। রাম বিনা ভাগতে না হবে অভে কৃতী॥

বিশ্বামিত্র বলেন শুনহ রঘুবুর ! ় মিথিলাতে হই**ো** দীতার স্বয়ম্বর ॥ করেছে প্রতিজ্ঞা এই জানকীর পিত।। হরধনু, ভাঙ্গিবে যে তাকে দিবে সীতা।। ্কত শত ভূপতি আইদে আর যায়। **८निथियां इ**रतत सूजू शतियां भागाया। দেখিলাম যে তোমায়ে বীর,বলবান। ন্মনে বুঝি ধনুক করিবা হুইখান।। শ্রীরাম বলেন আজ্ঞা কর যে এখন। তাহা করি তর আজ্ঞা লঙ্গে কোন জর্ন॥ এ কথা কছেন যদি কৌশল্যানন্দ্ৰণ রানেরে লইয়! যান সকল ত্রাক্ষণ॥ হাতে ধনু করি যান জীরাম লক্ষ্মণ। আগে পাছে চলিলেন সকল তাক্ষণ॥ বিশামিত বনিলৈ ওন রঘ্বর। অত্রেতে গ্যন করি জনকের ঘর॥ এ কথা শুনিয়া রাম বলৈন ভাহারে। আগে থিয়া বার্তা দেহ জনক রাজারে॥ বিশ্বাগিত্র দেখিয়া উঠিল সর্বাজন। আইস বলিন। দিল বুসিতে আসন॥ মুনি বাললেন ভন জনক রাজন। তব যারে আইলেন জীলাম লক্ষাণ॥ তাড়কারে মারিলেন হেলায় যে জন। অহল্যার করিলেন শাপ্র বিয়োচন ॥ কৈবর্ত্তকে তারিলেন স্বরূপা দর্শনে।. তিন কোটি রাক্ষ্য মরিল যার বাণে॥ সেই রাম দ্বাদশ বংসর ব্রঃক্রম। । লক্ষণ তাঁহার ভাই হুই অনুপ্য॥ এ কথা শুনিয়া রাজ। রাজসভাজন। কহিল দীতার বর আইল এখন 🖟 আইল সমস্ত লোক করিতে দর্শন। বিষ্কুর ধ্রিফা ধাইল অন্ধজন ॥ স্বে বলে দেখিব লক্ষ্যণ অধ্র রাম। মিথিলার সম লোক ছাড়ে গৃহকাম গ উভ করি বান্ধিয়াছে শিয়ে পঞ্চুটি । পলাতে বিশ্বিত মণি মাণিকোর কণ্টি ॥

বিশ্বামিত্র লৈয়া যান জনকের ঘরে। অত্ত্রজে রামেরে লইল সমাদরে॥ উল্লাসিত কহেন জনক নৃপবর। আইল সীতার বর এত দিন পর॥ কৌশিক বলৈন শুন শ্রীরাম লক্ষ্মণ। জনকেরে প্রণাম করহ স্থইজন॥ গুরুবাক্য অনুসারে প্রীরাম লক্ষণ। করিলেন শ্রীরাম রাজাকে সম্ভাষণ॥ আলিঙ্গন দিলেন জনক দোঁহাকারে। ভাগিত্তেন তথন আনন্দ পারবিত্তে॥ মহাযোগী জনক জানেন অভিপ্ৰায়। পোলোক ছাড়িয়া হরি দেখি মিথিলায়॥ ধূর্জ্জটিন হূর্জ্জা ধনু আছে সেইখানে। মভা মহ গেল সেই স্বয়ন্বর স্থানে॥ **टिनक्रांत जनक वर्तम कुड्ड्रल** । সূভায় বসিয়া কথা শুৱেন সকলে॥ যে জন শিবের ধনু তাঙ্গিবারে পারে। গীত। রামে ক্লা আমি সমর্পিব তাঁরে॥ এ কথা শুনিয়া রাম কমললোচন। ধরুকের স্মিকটে করেন গ্রন ॥ হেনকালে সীতাদেবী সহ সখীগণ। অট্টালিকাপরে উঠি করে নির্নাফণ॥ জানকী বলেন স্থা করি নিবেদন। কোন জন রাম বা লক্ষণ কোন জন॥ সীতারে দেখায় স্থাগণ ভুলি হাত।. দূর্কাদলশ্যাম ঐ রাম রগুনাথ॥. রামেরে দেঁথিয়া সাঁতা ভাবিলেন মনে। পাছে হে বিরিঞ্জি কর বঞ্চিত এ ধনে॥ দেবগণে প্রার্থনা করেন সীতা মনে। স্বাদী করি দেই রাম কমললোচনে॥

> সীভাদেবীর দেবগণের নিক্টে বর প্রার্থনা।

কৃত্যঞ্জলি স্থটিভিতা,প্রার্থনা করেন দীড়া,

यि ताम अनिभि, यामी कति (मर्श्विति), তবে হয় কামনা পূরণ॥ শুন দেব হুতাশ্য, আর শুন গজানন. • শুনহ আমার পরিহার। ংক্তের বরুণ কলি, শুন দবে দিকুপালি, মহাদেব করহ নিস্তার॥• ক'ত্যোয়ণী ভগৰতী, করম্বেড়ে করি স্তর্ভি, পতি দেহ রাণ ওবসণি। তুমি শিব হুমি ধাতা, সকল দেনের নাতা, বেদ্যাতা হরের ঘরণী॥ চণ্ড মুণ্ড আদি যত, বধিল। যে কত শত, দেবগণে করিল। নিস্তার। শ্রীরামেরে গতি দেহ, ঘুচাও মনের শোহ, রাম বিনা গতি নাহি আর॥ কমঠ-কঠোর ধনু, জীরাস কোমল তনু, কেমনে তুলিবে শরাসন। কত শত বীরগণে, না পারিল উত্তোলনে, দারুণ পিতার এই পণ। বু, বিজেন দেবগণ, সীতার এখন মুন্, আকাশে হইল দৈববাণা। শুন গো জ্নক্সতা, না হইও ছুংগসুতা, স্বাদী তবু ব্লাণ গুণখণি॥ ফুলের ধকুক প্রায়, হেলার ভুলিয়া তায়, ভাঙ্গিবেন কৌশল্যানন্ত্ৰ। দেবতাগণের কথা, কভু না হইকে রুখা, এই ক্রভিবাদের বঙ্ন॥

> শীরাস কর্তৃক হ্বদত্ত্বক ভঙ্গ ও শীবাস লক্ষ্মণ ভর ১ শজারের বিবাহ ও ° প্রভবাষের শর শীবামের . প্রাপ্ত হওন বিবর্গি। ° •

ধকুকের বরে রাম গেলেন যখন।
ধকুক তোলহ রাম বলে সর্বজন ॥
যত২ রাজা আছে ভাবিল অন্তরে।
দেখিব কোম শিশু ধকুর্ভঙ্গ করে॥
বিশ্মিত হইয়া সবে করে নিরীক্ষণ।
ধকুক তোলহ রাম বলে সূর্বজ্ঞ॥

লক্ষণ বলেন শুন জ্যেষ্ঠ মহাশয়। যুচাও ধনুক ধরি সবার বিশ্বয়॥ শ্রীরাম বলেন শুন গার্ধির নন্দন। আজ্ঞা কর করিব কি ধনুক ধারণনা এত্রেক বলিয়া রাম সহাস্ত বদনে। संजूक् धरतन करत (५८७ मर्का करन ॥ थरूक जुलिया ताम नतलन् नंभार। ভাঙ্গিব শিবের ধনু ভয় হয় মনে॥• ধন্তকে অপিয়া ওণ বলেন মুনিরে। তাহা করি যাঁহা সাজ্ঞা করিবা আমারে॥ মুনি বলিলেন রাম দেখাও কৌতুক। মনোরথ পূর্ণ কর ভাঙ্গিয়া ধনুক।। আজ্ঞা পোয়ে শ্রীরাম দিলেন গুণে টান। মড়২ শব্দে ধনু হৈল সুইখান ॥ মভায় সকল লোক হারাইল জ্ঞান। ত্রিভুবন স্বনে হুইল ক্ষ্পামান॥ হইলেন জনক ভূপতি হর্ষিত। বাল্ল বাজে মিথিগানগরে অগণিত। গলে বত্র দিরা রাজা অতি সমাদরে। নিমন্ত্রণ একে২ সরাকাুরে করে॥ স্থ্যন্ত্র ভ্রান্ধণ রামে লয়ে গেল ঘরে। হুমন্তের ত্রাহ্মণী কৌশল্যা নাম ধরে॥ কৌশল্যার তুল্য কেহ নহে ভাগ্যবতী 🛚 মা মা বলিয়া যারে, ডাকেন শ্রীপতি॥ ত্মন্ত্র মুনির ঘরে রাখিরা রামেরে। বিশ্বানিক্র প্রেনেন-যে জনকের পুরে॥ भी छोरमनी विभिरम्भ भूभित हत्व। আননিতে হইণট্ৰিনক যশোধন। জনক বলেন প্রাস্তু করি নিবেদন। দীতার বিবাহ জন্ম কর শুভক্ষণ॥ এ কথা শুনিয়া মূনি গাবির নন্দন। অসনি অহিল যথা প্রীরাম লক্ষ্মণ।। বুঁনি বলিলেন নাম এই আমি সংই। বিবাহ করিয়া ঘরে যাহ গুই গ্রাই ॥ জীরাম,কহেন প্রভু নিবেদি তোমারে। অশি দৌহে ল'য়ে চল অনেশানিগরে 🛚।

যহাদিন আসিয়াছি<sup>\*</sup> তোমার ুমহিত। বিশেষ হ'ইলে:পিতা হবেন চিণ্ডিত॥ চার্নি ভাই জন্ম লইয়াছি এক দিনে। সে সবারে ছাড়ি করি বিবাহ কেমনে॥ এ সারি ভ্রাতাকে যেই কুন্তা দিবে চারি। णिति जोरे निर्वार कतिन चरन जीति स এই বাক্য নিঃসনিল জীনাচের ভুণ্ডে। আকার্শ ভাঙ্গিয়া পড়ে কৌশিকের মুণ্ডে॥ ত্যপিত হইয়া মূলি গেলেন-ব্ৰথন। कनात्त्व निकहि जित्वन प्रतिभाग জনক বলেন প্রাভূ করি নিলেদন । সীতার বিবাহ দিন কর ভ্রুফা। বিশ্বামিতা বলেন ভনহ নরপতে। রামের মনস্থানহে বিবাহানিরিতে॥ কহিনেন বহকাল ছাণ্য়াছি ঘর। বিলদ হইলে পিতা হবেন কাতর॥ যে চারি ভাইকে চারি-ক্যা সম্প্রে। ষ্টার পরে রাম্চন্দ্র বিবাহ করিবে॥ শুনিয়া ভাবেন রাছা করি হেট মাগা। স।তা,বিনা কতা নুই আর পাব বেবাধা।। 'এতেক ভাবিলা রাজা বিস্থা বদন। শতানন্দ পুরোহিত কহিছে তথন। কেন রাজা হইয়াছ বিচলিত মন। তব ঘরে চারি কন্স। হইবে ঘটন॥ তোমার কনিষ্ঠ ভাই ক্শধ্বজ নাম। তার ছই কল্য। আছে রূপওণ্যাম॥ তোমার ছহিতা ছুই প্রম স্ক্রী। চারি ভারে সমর্পণ কর করা চারি॥ 🗐 রামের যে বাদনা হবে সেইগত। ভাঁহারে জানাও গিয়া সমীচার খুত। হরণিত হৈয়া মুনি গাধির কোঙর। বার্ত্তা গ্রিয়া দিলেন শ্রীরাফেব গোচর॥ ঙ্কন রামপাহি দেখি ইহার বাঞ্চক। চারি ভারে চানি কন্ত। দিনেক জনক ॥ श्रीय विनित्नमं अङ्ग कित नित्नमं । পৰ ভাই হেন। নাই করিব বেমন॥

ইহাতে বাধক আরো আছে মনিবর। বিবাহ করিতে নারি পিতৃ,অগোচর॥ -আসারে বিবাহ দিতে যদি আছে মন। অনোধ্যাতে মনুষ্য পাঠাও একজন 🕆 এতেক শুনিয়া গালির নন্দন। ক্ষিণেৰ জনকেৱে সৰ্ব্ব বিবরণ॥ শুনিয়। ভাবেল রাজ্য ভাবে গদগর l বচন ননের খাগোচর এ সম্পদ।। मिनिविविद्यान अन अन्क देशक नै। यत्विमास्त्र तायाता शाष्ट्री ७ अक जन ॥ ता ह। विभारतम भूगि वन्ति गिरवप्रमें : তোমা'ভিন্ন দেই যাইতে অবোধ্যাভূতন।। এ কথা ওনিয়া মূলি ভাবিবেন মনে। पिक २२वां वाहे अत्याका इवत् ॥ এই যশঃ আমার যুগিকে ত্রিভুবনে। রিবাহ দিলাম আমি ঐাল্লাস লক্ষণে॥ এতেক ভাবিয়া মনি ক্রিল গ্মন। সিকাশ্রমে প্রথমতঃ দিল দর্শন।। স্থায় সকল মুনি কি শুনি কৌতৃক। রাম নার্কি ভাঙ্গিয়াছে হরের ধন্তক॥ -মুনি বলে করিবারে সীতার কল্র⊔ণ। শিব্যস্থ আপনি ইউল হুই খান॥ বিশ্বামিত্র সিদ্ধাশ্রম পশ্চাৎ করিয়া। গঙ্গার কুলেতে গুনি উত্তরেন গিয়া॥ প্রসাপার হইয়া চলেন মুনিবর। অহল্যা যেখানে ছিল হইয়া পাথর॥ অহল্যার ভগোবন পশ্চাৎ করিয়া। প্ৰান্ত জনাভূমি উত্তরেন গিয়া॥ প্রনের জ্বাভূমি খুয়ে কত দূর। তাঁড়কার বনে যান কাছে সরয়ুর॥ করিলেন সরযুর নীর সংস্পর্শন। দূরেতে থার্কিয়া দেখে অবোধ্যার জন॥ আসিয়া যে মুৰিয়াজ রাম লম্লে গেল। একা য়নি আদিতেছে রাম না আইন এ কথা কহিল গিয়া দশর্থ প্রতি। বজ্পাত মত জ্ঞান ক্রেন ভূপতি॥

কান্দিয়া বাহিরে আসি অজের নন্দন। রামে না দেখিয়া কছে কাতর বচন। একা যে আইলা মুনি রাম মোর কোথা। হইল প্রত্যক্ষ বুঝি অন্ধকের কথা॥ কোথা রাম কোথা বা লক্ষ্মণ গুণনিধি। नित्रात्त्र निया निधि शतिरान विधि॥ যজ্ঞ রক্ষা হেতু ল'য়ে গেলা-নিজবাস। ছলেতে করিলা মুনি মম' সর্ববনাশ।। রাফ্স কধের হেতু লইয়া কুমার। কে জানে বধিবা মুনি পরাণ আমার ॥ বার্তা পেয়ে আইল রাজার যত রাণী। ডম্বর হারায়ে যেন ফুকারে বাঘিনী॥ কোশল্যা স্থমিত্রা রাণী হাহাকার করে। প্রমাদ পড়িল আজি অযোধ্যানগরে॥ অফ্ট বৎসরের রাম দশ নাহি পূরে। হেন রামে খাইল কি বনে নিশাচরে॥ আকুল হইল য়াজা অজের কুমার। বিশ্বামিত্র ভাবিলেন একি চমৎকার॥ রাজারে বুঝার যত পাত্রমিত্রগণ। হেনকালে আইলেন বশিষ্ঠ ব্ৰাহ্মণ॥ বশিষ্ঠ বলেন কহ গাধির নন্দন। রামের মঙ্গল ওনি ভুড়াক জীবন॥ এই কথা শুনিয়া কছেন তপোধন। ভাল মন্দ না শুনিয়া কান্দ কি কারণ॥ বশিষ্ঠ বলেন মুনি কহ কি আশ্চর্য্য। রামে না দেখিয়া কার মন নহে ধৈগ্য ॥ রাম ধ্যান রাম জ্ঞান রাম সে জীবন। রাম বিনা অন্ধকার অযোধ্যা ভুবন ॥ লোটায়ে পড়েন রাজা মুনি পদতলে। কোথায় লক্ষণ কোথা রাম সদা বলে॥ বিশ্লামিত্র বলেন শুনহ যশোধন। পুত্রের বিক্রম কথা করহ প্রবণ ॥ তাডকাকে মারিলেন কৌশল্যানন্দন। অহল্যাকে করিলেন শাপে বিমোচন॥ কৈবর্ত্তকে কুতার্থ করিলেন শ্রীরাম। রাক্ষদ মারিয়া পূর্ণ করিলেন কাম॥

জনক করিয়াছিল ধ্**নুর্ভঙ্গ পে**। তাহাতে হারিয়া গেশু যত রাজগণ॥ শঙ্করের ধনুক করিয়া তুইখান। লক্ষ্মীরূপা কন্সারাম পাইলেন দান।। চারি কন্ম। দিবেক জনক চারি ভায়ে। চল মহারাজ শীঘ্র তুই পুত্র লয়ে॥ এ কথা শুনিয়া রাজা আনন্দ বিহ্বলে। প্রণতি করেন মুনির চরণকমলে॥ অবোধ্যাতে তথন পড়িয়া গেল সাড়া। লফ লফ হন্তী সাজে লক্ষ,লক্ষ যোড়া॥ নানারূপে রথ সাজে অতি স্থগোভন। ডাকিয়া আনিল রাজা ভরত শত্রুয়। ত্বরা করি সবারে করিল নিমন্ত্রণ। অযোধ্যার লোক সব করিল সাজন॥ ঁঅগ্রে রথে চড়িলেন যতেক ব্রা**ন্স**ণ। চড়িলেন রথে রাজা সহ পুত্রগণ॥ বলেন কৌশল্যা দেবী স্থমিতা দেবীরে। না পাই হরিদ্রা দিতে রামের শরীরে॥ স্ত্রমিত্রা বলেন দিদি কেন ভাব আর। রামের নামেতে করি মঙ্গণ আচার॥ লক্ষ লক্ষ পদাতিক চলিলেক সঙ্গে। চক্রবত্তী চলিলেন সৈতা চতুরঙ্গে॥ রায়বার পড়ে ভাট দেব বিপ্রাগণ। মিথিলার এবে ক্রিছু শুন বিবরণ॥ সীতারূপে লক্ষ্মী স্বয়ং তথায় জন্মিল। মিথিলানগর ধনে পূর্ণিত হইল। ঘুক ছুগ্নে জনক করিল সরোবর। স্থানে স্থানে ভাণ্ডার করিল মনোহর॥ চাল রাশি রাশি স্থমিন্টাম কাঁড়ি কাঁড়ি। স্থানে স্থানে রাখে রাজা লক্ষ লক্ষ হাঁড়ি॥ হেথা দৈয়গ্রণ ল'য়ে অজের নন্দন। সর্যু নদীর তীরে দিলা দরশ্ব ॥ সর্যু নূদীতে রাজা করি স্নান্দান। মিক্টান্ন ভোজন করে মিফ্ট জল পান॥ ত্বরিতে সরযু নদী উত্তীর্ণ হইয়া : তাড়কার বনেতে ⊅প্রবেশিলেন গিয়া॥

কৌশিক বলেন শুন অজের নুন্দন। এই বনে তাড়কা হবল নিপাতন॥ শুনিয়া বলেন রাজা অজের নন্দন। ্ তাড়কা দেখিব প্রভু তাড়কা কেমন॥ তাড়কার নিকটে গেলেন দশর্থ। দেখেন পড়িয়া আছে আগুলিয়া পথ।। তাড়কা দেখিয়া রাঁচা ভাবিলেন মনে। ইছারে বালক রাম মারিল কেমনে॥ তাড়কার বন রাজা পশ্চাৎ কুরিয়া। প্রবনের জন্মভূমি দেখিলেন গিয়া॥ পবনের জন্মভূণি পশ্চাৎ করিয়।॥... অহল্যার আশোমেতে উত্ত রল সিয়া।। অহল্যার তপোর্বন পশ্চাৎ করিয়া। াঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন গিয়া॥ ి যে কৈবর্ত্ত শ্রীরামেরে পার ক'রেছিল। সে রাজার নাম শুনি নৌকা সাজাইল। নৌকাতে হইল পার মত্র দৈলগণ। সিদ্ধাশ্রম দর্শন করেন যশোধন।। ভূপতি বলেন মূনি নিষেদন করি। কত দূর আছে আর ট্রিথিলানগরী॥ বিশ্বামিত্র রলেন শুনহ নুপুরর। আছে আর তিন জেশে নিণিলানগর॥ মুনি পত্নী সবে বলে রাজা পর্যকান। सारात खेतरम जना नहेरतन ताम ॥ সিদ্ধাশ্রম দশরণ পশ্চাই ক র্যা। মিথিলার সমিকটে দেখিলেন ভিয়া॥ আহ্লাদিত প্রজা সব আঁর, সৈত্যগণ। • ় নানাজাতি অদ্র খেলে ব্যন্তায় বাজন॥ দূত গিয়া বার্তা দিল জনক রাজারে। অন্ত্রজে লও রাজা অজের কুমারে॥ রথ হৈতে নামিলেন অযোগ্যার পতি। করিশৈক জনক আদরে বত স্থানি 🖟 🕆 **জন**ক বলেন রাজা যদি কর <del>দ</del>য়া।. তব চারি পুত্র দেই চারিটি তন্য।।।. দশরথ বলিলেন শুন হে জনক। • . **সম্বন্ধ হইল•স্থি**ে তলে কি বাধক ॥

উভয়ে হইল শিফীচার সম্ভাষণ I বিদায় হইয়া রাজা করেন গমন॥ য়েই যরে বিসিয়া আছেন রঘুবীর। সেই ঘরে চলিলেন দশরথ ধার॥ পিতার আদেশ পেয়ে হইয়া বাহির। বনীলেন পিতৃপদ্ৰয় রযুৰীর॥ লক্ষণ ৰন্দলি গিলা পিতার চরণ ৷ রামের চরণ বন্দে ভরত শত্রুয়॥ লক্ষাথ বন্দিল গিয়া ভরতে তথন ৷ শিক্রত্ব আহ্বিয়া বল্দে সোদর লক্ষণ।। চারি ভ্রাতা পরস্পারে করে আলি**প্রন**। হাথে পুনকিত সঙ্গ অজের নন্দন॥ যাটেতে উভরে কৈহ উভরে বা মাঠে। কেহ পাক কার খায় সরোবর ঘাটে॥ গেলেন বশিষ্ঠ মুনি জনকের ঘর। সভ। করি ব'দেছেন জলকু নৃপবর॥ বশিষ্ঠ দেখিয়া রাজা করে অভ্যর্থন। পাত অধ্যুদিল আঁর বাসতে হ্লাসন॥ কহিতে লাগিল রাজা জনক,তখন। সীতার-বিশাহ লগ্ন কর শুভক্ষ।। বশিষ্ঠ সভার মধ্যে জ্যোতিস মেলিল। পুনর্বস্তু ককটেতে কলা লগ় হৈল। ভাহাতে বিবাহ।বৈধি **হইলে ঘটন।** ৰ্জ্ৰা প্ৰক্ৰমে বিচ্ছেদ না হয় কদাচন॥ মেই লগ্ন করিল যে যত বন্ধুজন। স্বগে থাকি যুক্তি করে যত দেবগণ॥ র্দ্রা পুরুষে বিভেদ না হয় কালান্তরে। কেমনে মারিবে তবে লঙ্কার ঈশ্বরে॥ করহ মন্ত্রণ। এই বলি সারোদ্ধার। লগ় ভক্ট কৰ গিরা জীরাম সাঁতার॥ নর্ত্রক' হইয়। তবে যাও শশধর। নৃত্য কর গিয়া তুমি জনকের ঘর॥ তব নৃত্য:দেখিলে ভুলিবে সর্ব্জন। সতীত হইবে তবে কৰ্কট লগন ॥ ै ও ভলগ করিয়া বৈশিষ্ঠ মুনিবর। বার্ভাল'য়ে দিলেন যে ছুপুতি গোচর ৷

আনন্দিত হুইলেন অজের নন্দন। আধ্যোজন করিলেন সর্বব আভ্রন।। ভারে ভারে দধি হ্রশ্ব ভারে ভারে কলা। ভারে ভারে ক্ষার দ্বত শর্করা উজ্জ্বলা।। সন্দেশের ভার লয়ে গেল ভারিগণ। অধিবাস করিবারে চলেন ত্রাহ্মণ ॥ সভা করি ব'মেছেন জনক ভৃষতি।<sup>\*</sup> সেইখানে গেলেন বুশিষ্ঠ মহামতি॥ দ্রব্যের যতেক ভার এড়িলেক গিয়া। বদেন বশিষ্ঠ কুশ আদন পাতিয়া। ঘট সংস্থাপন করে যেমন বিধান। উপরেতে আত্রশাথা নীচে দূর্ব্বাধান॥ : বেদ্ধর্ম করিতে লাগিলেন ত্রাক্ষণ। সাঁতারে আনিল দিয়া নানা আভরণ॥ বিসিলেন সীতাদেবী স্থবর্ণের পাটে। বেদমন্ত্রে দিল গন্ধ শীতার ললাটে॥ চারি জনের অধিবীস করিল তখন। বস্ত্র পরাইল আর নানা আভরণণা• জনধারা দিয়া কঁন্যা লইলেক ঘরে। জনক ভূপতি সর্ব্ব দ্রব্য ব্যয় করে ॥ অধিবাদের দ্রব্য লইয়া চলিল ত্রাহ্মণে। জীরামের অধিবাস করে সঁর্ব্ব জনে ॥ বশিষ্ঠ কহেন দশরতে সম্বে:ধিয়া। চারি তনয়ের কর অধিবাস ক্রিয়া॥ রাজা,বলে শুনহ বশিষ্ঠ তপোৰন। অবজ্ঞোপৰীতী এই চারিটি নন্দন॥ ক্ষোরকর্ম্ম করিলেন চারিটি নন্দনে। আর যজেপেবীত হইল চারি জনে॥ রামচন্দ্র বিদলেন বাপের নিকটে। চন্দন দিলেন চারি পুত্রের নঁলাটে ॥ চারিজনের অধিবাস করিল রাজন। বদন পরায়ে দিল নানা আভরণ।॥ নান্নীমুখু করিলেন যেমন •বিধান। নাৰ্কীমুখ উপৰক্ষে করিলেন দান॥ কৌশালা নাক্ষণী আর যত দাঁসী লৈয়। অ। নক্ষ ক্ষেত্ৰ দক্ষে রাসকে দেখিয়া॥

হরিদ্রা নাখায় চারি বরে কুতুহলে। অঙ্গেতে পিঠালি দিল সঞ্চিরা সকলে॥ তোলা জলে স্নান করাইল চারি বরে। মঙ্গলুমূতা বান্ধি দিল তাঁহাদের বরে। মঙ্গণ করিয়া বসিলেন চারিজন। দেখিয়া সকলে ভাবে এ চারি মদন॥ বান্ধিল অপূর্ব্ব পাগ মস্তক মণ্ডলে। মনোহর মুক্তাহার শোভে বক্ষঃস্থলে॥ অস্থূলে অঙ্গুরা করে অঙ্গদ বলয়। কর্ণেতে কুণ্ডল দিল শোভে অতিশয়॥ দিব্য বস্ত্র পরিধান ভাই চারিজন। অপরে অঙ্গেতে দিল নানা আভরণ।। ক্তিয় বিবাহ করে চতুর্দোর্লোপরে। সাজাইতে চতুর্দোল ক্বহে নুপবরে॥। চতুর্দোল সাজাইল অতি সে রূপস। উপরে তুলিয়া দিল স্থবর্ণ কলস।। চারিদিকে দিল নানা শ্বর্ণের ধারা। ঝলমল করে গজমুক্তার ঝার।॥ গঙ্গাজনি চামর দিলেক টাই টাই। চত্তালে সাজাইল হেন আর নাই॥ অপিনার স্বদার করেন দশর্থ। পারধান পরিচ্ছদ যুত্র মনোমতে॥ ন্থোপরে চড়িলেন হাতে ধকুঃশর। **७** जा विश्व क्षित्राच्या मान्य अखत ॥ छ, दः विवयत शर् स्टिन् में छन्। বজিনা ব্জেয়ি কত না যায় গণন॥ প্রায়া দগড় বাজে বেয়াল্লিশ বাজনা। চতুর্দোলে আরোহণ করে চারিজনা॥ ঢ়াক ঢোল বাঞ্ভিছে ডম্ফ কোটি কোটি हातिषित्र **ए**डिन् वीशांत इटेइि॥ কত ঠাঞুি বিসাইছে যোড়া২ সানিঃ: কাৰী বাঁশী যত বাজে নিয়ম নাঁ জানি ॥ ঢালি পাইক যায় সে খাঁড়ার চিকিমিকি। কত শত অধারোহা কত বা ধা কুকী ॥ চন্দ্র করিছেন জনক সভায়। হেনকালে দশর্থ গেলৈন তথার ॥

তাঁরে অসুব্রজিয়া সে লয়েন.জনক। - স্বারে ঠেলার্গেলি∫করে উভয় কটকু॥ প্রথমেতে উভয়ে হইল ঠেলাঠেলি। ঠেলাঠেলি হইতে হুইল গালাগালি॥ চন্দ্ৰ নৃত্য দেখিতে ভুলিল সৰ্ববজন।• তাহে মগ্ন কোথা লগ্ন কে করে গণন॥ আগে আইলেন রূপম পশ্চাত্তে লক্ষণ। 'শতানন্দ বলে কন্সা কর সমর্পণ॥ ভাল মন্দ কেহ কারো না শুনে বচন। অতীত হইল লগ সবে বিশ্বরণ॥ ল'য়ে গেল সকলেরে বিবাহের স্থলে। চারি ভাই বৈদে ছায়া মণ্ডপের তলে। প্রণাম করেন সবে সকল ব্রাহ্মণে। বরণ করিল রামে ব্সন চন্দনে॥ নারীগণ করিলেক বরণ বিধান। পায়ে দবি দিলেন মাথায় দূর্কাধান॥ বরণ করিয়া গেল যত সর্থাগণ। দুই পুরোহিত করে কথোপকথন॥ শতানন্দ বলেন বৃশিষ্ঠ মহাশয়। সূর্য্যবংশ কি, প্রকার দেহ পরিচয়॥ বিশিষ্ঠ বলেন মুনি হবে বোঝাবুঝি। কহ দেখি ভূমি চন্দ্রবংশের কুলজি॥ শতানন্দ মুনি বলে সভার ভিতর। শুন চক্রবংশের বিস্তার মনিবর ॥ দেবাফ্ররে মন্থন করিল সিন্ধু নার। তাহে লক্ষ্মী.জগন্মাতা হইন ব!হির॥ সাগর মথনেতে জন্মিল শশধর। চন্দ্র নাম হইল ভাঁহার মনোহর ॥ হইল চন্দ্রের পূত্র বুধ মতিুমান। পুরুরবা নামে তাঁর হইন্ সন্তা🏞॥ পুরুকৃষ্ণ নামে হৈল তাহার কুমার। শতাবর্ত্ত নামে পুত্র বিদিত সাসার॥ 'আর্য্যাবর্কু নামে হৈল তাঁস্থার তনয়। সেপদী নামেতে তাঁর পুত্র মহাশ্র<sup>•</sup>॥ বাণ নামে পুত্র হৈল জানে সর্বাজ্য। রেত নামে তাঁর পুত্র অতি বিচক্ষা॥

ধ্রুব নামে তাঁর পুত্র বিদিত ভূতলে। স্বৰ্গ নামে পুত্ৰ তাঁর সর্ববলোকে বলে॥ পুত্র স্বর্গ রাজার সে সর্বব নামধর। হৈহয় নামেতে তাঁর পুত্র মনোহর॥ হৈহয়ের নন্দন অর্জ্জ্বন নাম ধরে। নিমি নামে তাঁর পুত্র তুলনা অমরে॥ নিমির কীর্ত্তিতে ব্যাপ্ত সকল সংসার। মিথি নামে তাঁহার হইল যে কুমার॥ সকলে মিলিয়া তার মঁথিল শর্য়ার। ভাহাতে জন্মিল পুত্র गिथि নামে বীর॥ মেই বসাইল এই মিথিলানগর। জনক কুশধ্বজ হৈল তাঁহার কোওর॥ বশিষ্ঠ বলেন শুনিলাম বিবরণ। আমি কথা কহি তবে তাহে দেহ মন॥ আদি পুরুষের নাম হৈল নিরঞ্জন। বেক্সা বিষ্ণু মহেশ্বর পুত্র তিন জন॥ তিন পুত্র হইণ তন্ধা এক জানি। ! সকলে তাহার নাম রাখিল:কন্দিনা॥ জরংকারু মুনিপুত্র নারদ বীণাপাণি। তাহাকে বিবাহ দিল কন্দিনী ভগিনী। সবে গীত গায় নারদ,বাজায় বেণু। তাহাতে জন্মিন কথা নাম তার ভানু॥ ত্।হাকে বিবাহ দিল যাসদগ্য বরে। এক অংশে নারায়ণ জন্মিল তাঁর যরে॥ ব্রহ্মার কাছেতে তার পড়িলেক বাচ। তাহাতে জন্মিল পুত্র নামেতে মরীচ।। মরীচির পুজ্র হৈল নামেতে কশ্যপ। তাহার তনয় সূর্য্য প্রচণ্ড প্রতাপ॥ সূর্য্যের হইল পুত্র মন্থ নাম তাঁর। মনুর মামেতে সর্ব্ব ব্যাপিল মংসার॥ মনুর হইল পুত্র স্থাণ নামেতে। 🗀 প্রয়েণ ত**†**হার পুত্র বিদিত•জগতে॥ প্রমেণের পুত্র মুবনাশ্ব নাম ধরে। রাজা হয় যুৱনার্থ অযোধ্যানগরে॥ যুব্নাশ রাজার কঁছিব ক্বা কথা। তাহার জন্মিল পুত্র নাম যে মান্ধাতা॥

মান্ধাতার পুত্র হৈশ মুচকুন্দ নাম। গুণধাম ধুরুমার তার পুত্র নাম ! তাহার হইল পুত্র ইলা নাম ধরে। তার পুত্র শতাবর্ত্ত অযোধ্যানগরে॥ আর্য্যাবর্ত্ত নামে তার হইল নন্দন। ভরত তাহার পুত্র জানে সর্বজন॥ ভন্নত রাজার আর কি কবঁ আখ্যান<sup>8</sup>। ষাঁর নামে পৃথিবীতে ভারত পুরাণ॥. তার পুত্র হইল ইক্টাকু নরপতি। বশিষ্ঠ পুরোধা যাঁর র্ন্নস্ত্র সার্থি 🛚 তাঁহার ভূষর নামে হইল নন্দন। খাও নামে তার পুত্র অযোধ্যাভূর্যণ।। ' হইল খাণ্ডের বেটা দণ্ড নাম ধরে। সে প্রজার কামিনীকে বলাৎকার করে॥ তার পুত্র হইল হারীত নাম ধরে। হরিবীজ তার পুত্র বিদিত সংসারে॥ হরিবীজে রাজা করে পরম আনন্দ। তাহার হইল পুত্র নাম হরিশ্চক্র.॥. বাঁর দান লইলেন গাধির নন্দন। বিকাইয়া আপনি যে শুধিল কাঞ্চন। হরিশ্চন্দ্র রাজ্য করে পূর্ণ অভিলাষ। তাহার হইল পুত্র-নামে রুহিদাস॥. দে রুহিদাদের পুত্র নাম মৃত্যুঞ্জয়। ত্রিশঙ্কু তাহার পুত্র যিনি তপোময়॥ তার পুত্র রুক্মাঙ্গদ অবোধ্যা নিবাসী ? দ্বাদশ বৎসর কালে করে একাদশী॥ রুকাঙ্গদ জন্মাইল ধর্মাদ তনয় ৮ তার পুত্র হুইল মরুৎ মহাশয়॥ অনরণ্য তার বেটা জানে সর্বজন। তাহাকে মারিয়া গেল লঙ্কার রাবণ ॥ তাহার হইল পুত্র বাহু নৃপবর। শিবভক্ত নাম তার হইল সাগর.॥ অসমঞ্জ নামে তার হইল নুন্দন। তার বেটা অংশুমান ধর্মপরায়ণ॥ অংশ্যান রাজা রাজ্য করিয়া কৈছিকে। মরিলেন তার বংশ আর নাহি থাকে॥

ভগীর্থ তার বেটা অযোধ্যানগরে। গঙ্গা আনি উদ্ধারিল দেব দৈত্য নরে.॥ বিতপত নামে তার হইল নন্দ্র। বিকর্ণ তাহার পুত্র অযোধ্যাভূদণ॥ তাহার হইল বেটা অমর্ষি রাজন। দিলীপ তাহার বেটা জানে সর্ববন্ধন ॥ দিলীপের স্থান্ত র্ঘু বড় বলবান। রঘুবংশ বলি ফাঁর বংশের আখ্যান॥ র্ঘুর তনয় অুজ পিতার সমান। তার পুত্র দশরথ দেখ বিগুমান॥ দশরথ রাজা শৌর্যাবীর্যা গুণধান। তার জ্যেষ্ঠ পুত্র এই ধার্মিক শ্রীরাম। এতেক বশিষ্ঠ মুনি বলিল স্বাকে। শুনি শতানন্দ মুনি হাত দিল নাকে 🛭 গলে বস্ত্র দিয়া বলে জনক রাজন। তব পুত্রে কন্সা দিয়া লইনু শরণ॥ দশর্থ বলিলেন জনক রাজারে। শরণ লইতু দিয়া এ চারি কুমারে॥ ছুই রাজা উঠি তবে কৈল সম্ভাযণ। কন্তা আন আন বলে যত বন্ধুগণ॥. হেন বেশ ভূষণ করায় স্থীগণ। যাহাতে মোহিত হয় শ্রীরামের মন॥ স্থী দেয় দীতার স্তুকে আমলকী। তোলা জলে স্নান করাইল চক্রামুখী॥ চিক্রণীতে কেশ আঁচড়িয়া স্থীগণ। চুল বান্ধি পরাইল অঙ্গে আছরণ॥° কপালে তিলক আর নির্মাল সিন্দুর i বালসূর্য্য সম তেজ দেখিতে প্রভুর॥ নাকেতে বেসর দিল মুক্তা সহকারে। পাটের পাছড়া দিল সকল শরীরে॥ চঞ্চল নয়নে কিবা কজ্জলের দ্বেখী। কামের কামান যেন গুণে যায় দেখা॥ গলায় ভাহার দিল হার ঝিলিমিলি। বুকে শ্বরাইয়া দিল সোণার কাঁচলি॥ উপর হাতৈতে দিল তাড় স্বর্ণময়। স্থবর্ণের কর্ণফুলে শোচ্ছে কর্ণদ্বয় **॥** 

ত্বই বাহু শ্ৰেণ্ডে শোভিল বিলফণ। শত্থের উপরে সাজে সোণার কঙ্কণ॥ বদন পরায় তাঁরে স্থন্দর প্রচুর। তুই পায়ে দিল তার্ বাজন নৃপূর॥ -স্থবৰ্গ আসনে বসিলেন রূপবতী। চারিদিকে জ্বালি দিল সোহাগের বাত্রী॥ চারি ভগিনীতে বেশ করে বিরুক্ষণ। •তখন মণ্ডপে গিয়া দিল দরশন॥ পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তবে নমস্কার করে। প্রদক্ষিণ সাতবার করিল রামেরে॥ অন্তঃপট ঘূচাইল যত বন্ধুগণ। সীতা রামে পরস্পার হৈল দরশন ॥ •জলধারা দিয়া•তারা কন্সা নিল পরে। শোয়াইল জানকীরে অন্ধকার ঘরে॥ বরকে আনিতে আজ্ঞা করে স্থাগণ। আদিয়া করুন রাম ষ্ঠীর পুজন॥ হাতে ধরি আনাইল রামেরে তখন। সীতার হাত ধরি তোল বলে বন্ধুজন॥ তখন ভাবেন মনে সীতা ঠাকুরাণী। পায়ে হাত দেন পাছে রাম গুণমণি॥ করিলেন, সাতা বাম হস্তে শঙ্খধ্বনি। হাতে ধরি সাভারে ভোলেন রযুগণি॥ দ্রীলোকেরা পরিহাস করে ছল পায়ে। -কেহ বলে হাতে ধরে কেহ বলে পারে॥ পূর্ববাপর বর কন্যা আইল ছুই জনে। রোহিণীর পহ চন্দ্র যেমন গগণে॥ ক্ঠাদান করে রাজা বিবিধ প্রকারে ] পঞ্চ হরীতকী দিয়া পরিহার করে.॥ বহু দাস দাসী রাজা দিল কন্সা বরে। জনধারা দিয়া কত্যা-বর লইল ঘ্রে॥ রাজরাণী শ্রিয়া পরে করিল রক্ষন। কন্যা বর ছুই জনে করিল ভোচন ॥ সাজায় বাসর ঘর যত সখীগণ। রাম সীতা ভাহাতে বঞ্চেন ছুইজন। উশ্মিলা সহিত তথা রহেন লক্ষ্মণ-1 . মাগুরীর সহিত ভ্রত,বিচক্ষণ॥

শ্রুতকীর্ত্তি সহিত আছেন শক্রয়। এই রূপে বাসর বঞ্চিল চারি জন। • সানন্দ হইল সব মিথিলা ভুবন। রাসকে দেখিতে যায় যত নারীগণ॥ পরিহাস করে সবে রামের সহিত। তুমি যে দ্বানকী পতি এ নহে উচিত॥ এই কথা রাম থে তোমাকে কহি ভাল। সীতা বড় স্থন্ধরা তুমি হে বড় কাল॥ হাসিয়া বলেন রাম সবার গোটর। স্বন্দরীর, সহবাহস হইব স্ক্র ॥ পরিহাস করিবে কি হারাইল জ্ঞান। শীরামের চরণে মজায় মনঃ প্রাণ॥ যেখানে বসিয়া আছে অনুজ লক্ষণ। সেখানে চলিয়া যায় যত স্থাগণ॥ স্থাজ যেমন তাঁর অনুজ তেমন। ভুলিল রামেরে তারা হেরিয়া লক্ষ্যণ॥ এইরূপে চারি স্থানে করি দরশন। মানিল কামিনীগণ সফল নয়ন ॥ চারি ভাই তুল্য চারি লইয়া প্রন্দরী। নানা স্ত্রাংখ কৌতুকে বঞ্চেন বিভাবরী॥ ্প্রভাতা হইল রাত্রি উদিত তপ্ন । সভা করি বসিলেন যতু রুদ্ধুগণ॥ বাজিল আনন্দবান্ত জনকভুবনে। বিদায় মাধ্যেন গিয়া ব**্লিষ্ঠ আক্ষণে॥** জনক বলেন অতি হইয়া কাতর। রাম নাতা রাখি যাও একটী বৎসর ॥**°** হাসিয়া বল্বেন তবে অজের নন্দন। শরীর <sup>\*</sup>লইয়া যাব রাথিয়া জীবন॥ বলেন জনক রাজা শুন হে রাজন। সকলে আমার ঘরে করিবে ভোজন॥ ভাল ভাল বলিয়া দিলেন অনুসতি।..় আয়োজন করিলেন জনক ভূপতি॥ রাজা রাণী ঘরে গিয়া দেখেন রন্ধন। সূক্ষ্ম অন্ন সহ আরি পঞ্চাশ ব্যঞ্জ্ন ॥ স্নান করি আলিয়া সকল প্রজাগণ। আনন্দিত হৈয়া সবে করেন ভোজন॥

ভোজন করেন রাম পরম হরিষে। দধি প্রশ্ন দিল রাজা ভোজনাবশেষে ॥ স্তৃপ্ত হইয়া সবেঁ করে আচমন। কপূরি তাম্বলে করে মুখের শোধন॥ সে রাত্রি থাকেন রাম তথা পূর্ব্ববৎ। প্রাতঃকালে বিদায় মাগেন দশর্থ॥ রাম সীতা চতুর্দোলে করি আরোহণ। দীন দ্বিজ তুঃখীরে করেন বিউরণ॥ দিব্য বস্ত্র পরিধান মাথায় টোপর। দূর্কাদলশ্যাম রাম হাতে ধরুঃশর ॥ পরে তিন ভ্রাতা চাপিলেন চতুর্দ্দোলে। পর্ম আনন্দে রাজা অযোধ্যায় চলে॥ • দেবরথে চড়িলেন বশিষ্ঠ ব্রাক্ষণ। কিন্তু চতুর্দ্দিকে রাজা দেখে অশক্ষণ॥ রাজা বলিলেন শুন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। চারি দিকে দেখি কেন এত অলক্ষণ॥ কি জানি কেমন হকে বিপদ ঘটন। বশিষ্ঠ বলেন শুন অজের নর্নন্।. চারিদিকে চারি পুত্র দেখ বিভয়ান। কে করিতে পারে তব অশুভ বিধান॥ বাজনার মহাশব্দ উঠিল আকাশ। পরশুরামের চিত্তে•লাগিল•তরাস॥ মিথিলাতে শুনি কেন বাছোর বাজন। সীতাকে বিবাহ করে বুঝি কোন জন॥ মনে মনে যুক্তি করে সেথা মুনিবর 🖠 ওথা রাজা বিদায় করেন কন্সা বর ॥ লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিয়া বদনকমলে 📙 জানকারে জনক করিয়া কোলে বলে। করিলাম বহু ছঃখে তোমাকে পালন॥ বারেক মিথিলা বসি করিহ স্মরণ ে.৷ . " শ্বতার শান্তড়ী, প্রতি রাথিহ স্থমতি। রাগ দ্বেষ অসূয়া না কর কার প্রতি॥ স্থৰ ছঃখ না ভাবিও যে আছে কপালে। স্বামীদেবা সূত্রী না ছাড়িহ কোনকালে॥ বিয়ারী বহুরী সব আসিয়া তখন। গলায় ধরিয়া সব যুড়িল ক্রন্দন ॥

আমা সবা এড়িয়া কি চলিলা জানকি। আর কি হইবে দেখা দীতা চন্দ্রমূখি॥ রাম সীতা বিদায় করিলেন জনক। দ্বিজেরে দিলেন ধন সহ্স সন্ধ্যক ॥. হেনকালে জামদাগ্য হাতৈতে কুঠার। রহ রহ বলিয়া ভাকিছে বার বার॥ খড়গ চর্মা ধকুঃশর শরীরে এথিত। ভীমবেশে ভার্গক ইইল উপস্থিত॥ মহাভয়ানক বেশ দেখিয়া মুনির। দশর্রথ ভূপতির কম্পিত শর্রার॥ এক হাতে ধরি রামে উতরে লক্ষণে॥ মুনির চরণে রাজা দিল সেইক্ষণে।। মুনি বলে দশর্থ বলি হে তেইমারে। ধতুক ভাঙ্গিল কেবা জনকের ঘরে॥ দশর্রথ কহেন আমার পুত্র রাম। গুণ দিতে ধনুকে ভাঙ্গিণ ধনুখান॥ মহাকোপে জুলিয়া প্রেন ভৃগুরাম। <sup>•</sup>মম সম করি রাখিয়াছ পুত্র নাম॥ আমিত পরশুরাম বিদিত ভূতলে। হেন জন আছে কে যে রীমনার্ম বলে॥ এ কথা শুনিয়া রাম বলেন বর্টন । • • দোন ক্ষমা কর প্রভূ তপদ্ধী ব্রাহ্মণ॥ বলেন পরশুরান আরক্ত নয়ন। ভূচ্ছ জ্ঞান কর দেখ্বি তপর্য্বা ব্রাহ্মণ॥ নিঃফ্তিয় ভূমি করি ত্রিম সাত বার। तरक नेनी वराहिल जामात कुठात ॥ সমস্ত পৃথিবী করি কশ্যপেরে দান।• তপর্ষা ব্রাহ্মণ বলি কর অপমান॥ আমার গুরুর ধনু ভাঙ্গিলেক যেই। তাহাকে মধিয়া তার প্রতিকল দেই॥ ভূপতি বলেন ভাঁয়ে কম্পিত শারীর। বালকের অপরাধ ক্ষম মহাবীর। রুবিয়া কহেন শক্ত স্থমিত্রাকুমার। কথায় কি ফল কর বীরের আঠার॥ ক্ষ বিৰাশ তুমি করেছ যথন। তথন না জন্মেছিল শ্রীরাম লক্ষণ ॥

এতেক বলিল যদি স্থমিত্রা নদ্দন। কুপিত পরশুরাম ক**হেন** বচন 1 জীর্ণ ধনু ভাঙ্গিয়া যে দেখাইলা গুণ। আমার ধনুকে রাম দেহ দেখি গুণ॥ এতেক কহিয়াধনু দিলেন তখন। ছানকী ভাবেন নত্র করিয়া বদন॥ একবার ধনুক ভাঙ্গিয়া অকন্মাৎ। করিলেন আমারে বিবাহ রুঘুনাথ॥ আরবার ধনুক আনিল ভুগুমুনি। না জানি হইবে মোর কতেক সতিনী। ধনুখান ভৃগুরাম দিল বড় দাপে। মরেত মরুক রাম ধুমুকের চাপে॥ ধরুক দেখিয়া অতি প্রদন্ধ অন্তরে। হাসিয়া ধরেন রামধন্ম বামকরে॥ শ্রীরাম বলেন হে লক্ষণ ধনুর্দ্ধর। এ ধনুকের গরিশা করেন মুনিবর॥ শ্রীরাম নলেন শুন ওহে বীরবর। ধনু যদি দিলে তবে দেহ এক শর॥ খুবুদ্ধি পরশুরামে কুবুদ্ধি লাগিল। তথন রামের হাতে শর যোগাইল।। যেই ঐারামের হাতে মুনি শর দিশ। আপনার তেজ রাম সকল হরিল॥ আপনার তেজ রাম শইল যথন। হইল মুনির পুত্র সামাত্য ব্রাহ্মণ ॥ 🐣 জীরাম বলেন শুনু মুর্নির নন্দন। ধনুকেতে গুণ দিব কিসের কারণ॥ ' তোমার ধকুকে যদি গুণ দিতে পারি । তোমার ধনুক বাণে ভোমারে সংহারি॥ ন্দক্ষণেরে জিজ্ঞাসা করেন রাম*্*শেষে। ধনুকেতে গুণ দিই মুনির আদেশে॥ লক্ষণ বলেন শুন জ্যেষ্ঠ মহাশয়। ধনুকেতে গুণ দিয়া দূর কর ভয়এ এ কথা শুনিয়া রাম হাসিয়া কৌ হুকে। ধন্ম নোঙা ইয়া গুণ দিলেন ধনুকে॥ ধুমুক টক্ষার গিয়া উঠিল গগণ।, পাতালে বাস্থকী কাঁপে স্বর্গে দেবগণ ॥

পাতালে বাস্থকী বলে দেব রঘুবীর। ধসুখান তোল মোর বুক হোক স্থির॥ ূলক্ষাণ বলৈন শুন অগ্রব্ধ শ্রীরাম। ধনুখান তোল যে বাস্থকী পায় ত্রাণ॥ এই কথা গুনিয়া হাসিয়া রঘুনাথ। তুলিলেন সেই ধনু সকার সাকাৎ। গ্রীরাম বলেন শুন মুনির নন্দন। তোসারে না•মারি ব্রহ্মবধের কারণ। অ্ব্যর্থ আমার বাণ হুইবে কেমন। স্বৰ্গ বোধ কৰি কিম্বা প্ৰাতালভুবন ॥ যে আজ্ঞা বলিয়া বলে মুনির নন্দন। চিনিলাম তোমারে যে তুমি নারায়ণ॥ ধর্মদারা স্বর্গ-পায় নাহি হয় আন। স্বৰ্গপথ ৰুদ্ধ কর দেৰ ভগবান॥ এক শর মারিলেন না করিয়া ক্রোধ। পরশুরামের করে স্বর্গপথ রোধ ॥ ঞীরামেরে স্তুতি করে শ্রীপরশুরাম। তপস্থা করিতে সুনি যান নিত্যধাম॥ দশর্থ পাইলেন যেন হারাধন। আনন্দিত তেমতি হইল তাঁর মন॥ পুত্র পুত্র বলিয়া করেন রামে কোলে। লক্ষ লক্ষ চুম্ব দেন বদ্নক্মলে॥ ভূপতি বলেন শুন বশিষ্ঠ ব্ৰাহ্মণ। বাজনায় আর কিছু নাৃহি প্রয়োজন॥ চতুর্দ্ধোলে শ্রীরাম করেন অরোহণ। অযোধ্যায় দ্রুততর করেন গমন॥ সিদ্ধাশ্রমে শ্রীরাম দিলেন দরশন। প্রণাগ করেন সবে মুনির চরণ॥ মুনিপত্নী আইল শ্রীরামে দেখিরারে। রাম সীতা দেখে তাঁরা হরিষ অন্তরে॥ ইহার জননীধ্যা ধ্যা এর পিতা। যেমন গুণের রাম তেমনি এ সীতা॥ তথা হৈতে চলিলেন পরম হরিষে। উত্তরিল গিয়া সরে আপনার দেশে॥ অযোধ্যার শে শোভা তা বার্ণতে না পারি .আধন্দ সাগরে মগ্ন বাল রন্ধ নারী॥

নানা বৰ্ণ পতাকা উড়িছে নানা হলে। উপরে চাঁদয়া শোভে গগণমণ্ডুলে॥ কুলবধূ আর যত প্রজার কুমারী। ঘ্নতের প্রদীপ জালে দারে সারি गারি॥ স্বর্ণের পূর্ণকুম্ভে দিল আত্রসার । গুবাক কদলী নারিকেল রাথে আর ॥ গ্রাম প্রদক্ষিণ করে অজের নন্দন। প্রামের নিকটে গিয়া বাজার বাজন॥ কোশল্যা কৈক্য়ী আর স্থমিত্রা রমণী। চারি বধূ আনিতে চলিল তিন রাণী॥ সঙ্গেতে চলিল রঙ্গে পুরবাদী নারী। সানন্দ সকল পুরী বাজে তুরী ভেরী॥ দেবগণ বরিষণ করে পুষ্পরাশি॥ জয় দিয়া নাচে সবে আনন্দে উল্লাসি॥ চারি বধু কক্ষে দিল স্থবর্ণ কলসী। ব্যবহার মত কর্ম ক্রে পুরবাসী॥ কক্ষে দিল কলসী শক্তকে দিল ভালা। ছড়াইয়া ফেলে সেই খানে খই কলা।

শুভক্ষণে রাণীরা দেখিল ব্ধুমুখ নিরথিয়া চন্দ্রমুথ যুড়াইল বুক॥ नानाविध योजूक मिलन मर्वकन । মণিম্য় আভ্রণ বসন ছুষণ॥ যৌতুকৈতে রাম পান যত অলঙ্কার। তাহাতে হইন পূর্ণ তাঁহার ভাণ্ডার<sup>°</sup>॥ পাইলেন সীভাদেবী যতেক যৌতুক। নিজে লক্ষ্মী তিনি তাঁর এ নহে কোতুক॥ শ্রীরাম লক্ষণ আর ভরত শত্রুয়। বন্দিলেন গিয়া সবে মায়ের চরণ॥ চারিপুত্তে আশীর্কাদ করে রাণীগণ। চিরজিবী হও পাও বহু পুত্র ধন গ চারিপুত্র লয়ে রাজা স্থা বহুতর। স্থা রাজ্য করে যেন স্বর্গে পুরন্দর॥. কৃত্তিবাস রচে গীত অমৃত, সমান। এতদূরে আদিকাণ্ড হৈল সমাধান॥

### অদিকাও সমাপ্ত

# সপ্তকাণ্ড রামায়ণ।

## অধৈগধ্যাকাও।

বামাকৈ চ বিভাতি ভ্গরস্থতা দেবাপগামস্থকে।
ভাবে বালবিধুর্গতে চ গরলং কলোর্সি বালরাই ॥
সেরাং ভৃত্তিবিভ্রবণ: স্থরণর' সন্ধাধিপঃ সর্বাণ।
সর্বাং সর্বাগতঃ শিবং শশিনিভঃ শ্রীশক্ষরং পাতুমান্॥
প্রান্ন তাং গোনগতোভিষেক ভত্তপানমন্ত্রোবনবাসতঃখতঃ।
মুগান্ব্রং শ্রীরঘুনন্দনস্থমে স্পাস্তন্ম্পুল্মস্বপ্রদন্॥
নীলাপ্রস্থামলকোমলাক্ষং সীতাসমারোপিত বামভাগম্।
পালৌমহাসায়ক চারু চাপং নুমামি রামং রঘুবংশ নাথম্॥

## ্ শ্রীরামচন্দ্রের রাজা হইবার প্রস্তাব।

দ্বিতীয় অযোধ্যাকাও শুন সৰ্বজন। কৈক্য়ীর বাক্যে রাম যাইবেন বন॥ রদ্ধ রাজা দশরথ শিরে শুভ্র কেশ। আসন বসন শুভ্ৰ শুভ্ৰ সৰ্বব বেশ। রাজত্ব ক্রেন রাজা বসি সিংহাসনে। আইল সকল রাজা রাজসম্ভাষণে॥ হন্ত্রী ঘোড়া নানা রত্ন নানা আভরণ। বিবাহ যৌতৃক রামে দেন রাজগণ॥ নসস্কার করি বলে থোড় করি হাত। মহারাজ দশর্থ ডুমি লোকনাথ॥ এক নিবেদন করি শুন নুপবর। শ্রীরামেরে রাজা কর সর্ববঙ্গাকর॥ বালক শ্রীরাম চুলে পঞ্চ ঝুঁটি ধরে। মারীচ রাক্ষদ পলাইল যাঁর ডরে॥ রামত্ল্য বার আর নাহি ত্রিভুবনে। রাম রাজা হইলে আনন্দ স**র্বজনে,॥** অন্তরে সার্শন রাজা শুনিয়া বচন। বাক্যছলে স্বার বুঝেন রাজা মন॥ শ্রীরাম হইলে রাজা সবার সম্ভোষ। বৃদ্ধকালে আমি করিলাম কিবা দোষ॥

পুঁত্রবং পালি প্রজা ক্লরি.ছুফৌ দণ্ড। কোন দোনে আমার ঘুচাও রাজদও॥ আনন্দিত অন্তরে বাহিরে এন্ঠ চাপে। ভূপতির কোপ দেখি সর্ব্ব রাজা কাঁপে॥ সবারে সভয় দেখি দশর্থ কয়। পরিহাস করিলাম না করিহ ভয়॥ বশিষ্টেরে ডাকি আন কুলপুরোহিত। রামে রাজ! কর সবে হুয়ে হুর্ষিত॥ ভূপত্রির অনুজ্ঞা পাইয়া সর্বজন। করিল সকলে তাঁর চরণ বন্দন॥ ভূপতি বলেন শুন পাত্র মিত্রগণ। রামে 'রাজা করিব করহ আয়োজ্ন ॥ নানা পুঁপা বিকাশ বসন্ত চৈত্র মাস। রায় কালি রাজা হবে আজি অধিবাস॥ অধিবাস করিতে য**েক দ্রব্যালা**গে।় रि मकल **एका** व्याह्य क्र व्यार्ग ॥ শ্রীরামের অধিবাসে যত দ্রব্য চাই। সে সকল আনি দৈহ বণিষ্ঠের ঠাই॥ হ্মসন্ত্র সারথি ফুমি চলহ সত্তর। রম্পে করি আন রামে আমার গোচর॥

আজ্ঞা পাইয়া স্বমন্ত্র চলিল শীঘ্রগতি। শ্রীরামেরে খানিল যেখানে মহীপতি॥ কত দূরে রথ হৈতে উলিলেন রাম। পিছার চরণে পড়ি করিল প্রণাম॥ আশীর্বাদ করিলেন রাজা শ্রীরামেরে। সিংহাসনে বসাইলা হরিষ অন্তরে॥ ীপিতা পুত্রে বসিলেন সিংস্থাসনোপরে। পাত্র মিত্র সকলে বেষ্টিত নৃপবরে॥ নক্ষত্রে বেষ্ট্রিত যেন পূর্ণ শশধর। সেইমত শোভিত হইল রঘুরর॥ পুত্রেরে শিথান বিচ্চা সভা বিচ্চমান। রাজনীতি ধর্ম আর বিবিধ বিধান॥• প্রথমা রাণীর তুমি প্রথম নঁন্দন। ভূপতি **হই**য়া কর প্রজার পালন॥ লোকের আদোশ তুমি শুনিহ যতনে। তোগার মহিমা যেন সর্বত্র বাধানে॥ রাজনীতি ধর্ম তুমি, শ্রিখ সাবধানে। যাহাতে মহিনা.যশ বাড়ে দিনে দিনে॥ পরের দেখহ যদি পরমা স্করী। না দেখিহ সে সবারে উর্দ্ধন্ত করি.॥ রাজা যদি পরদার করে ব্যবহার। আপনি সে মজে পাপে মজায় সংসার॥ পরহিংদা পরপীড়া না করহ মনে। ক ছু না করিহ রাম লোভ পরধনে॥ শরণ লইলে শত্রু কর পরিত্রাণ। অপরার্ধ বিনা কারো না লইও প্রাণ॥ তপ জপ ধর্ম কর্ম করিবে বিহিত্তু। না হইও দেব দ্বিজে ভক্তিতে রহিত। যজ্ঞাদিতে নাুনা যশ করিহ সঞ্চয়। সর্বলোকে দয়ালু হইও সদাগ্রয় 🔭 পরদার পরপীড়া করে যেই জন। শাস্ত্র অনুসারে তার করিহ শাসন্॥ অপরাধ মত দণ্ড করো সাবধানে। দোব নাহি রাজার সে শাস্ত্রের বিধানে॥ ছুঃথিত অনাথ রাম যদি কেহ*হ*য়। তাহারে পালিলে পুণ্য সর্বশান্তে কয়॥

দেব গুরু ত্রান্মণে তুষিহ ভক্তিমনে। দেখ স**র্বালোকে যেন ছু:খ** নাহি জানে॥ রাজনীতি ধর্ম রাজা শিথান রামেরে। শুনিয়া কৌশল্যা রাণী হরিষ অন্তরে॥ রামের কল্যাণে রাণী করে নানা দান। স্বৰ্ণ রৌপ্য অন্ন বস্ত্ৰ সহস্ৰ প্ৰমাণ॥ মুনি বেকাচারী ্যত ভট্ট বিঞাগি। সবাকারে দেন রাণী নানাবিধ ধন॥ যত যত লোক আছে যত যত স্থানে। সবারে আনিরা রাণী তোষে নানা ধনে॥ আইন যুত্তেক লোক রাজনিখ্যমানে। রামচন্দ্র রাজা হবে শুনি,ভাগ্য মানে॥. কেহ নাচে কেহ গায় আনন্দ ,বিশেষ। রাম রাজা হইলে না **হবে কার ্রেশ।** যত যত লোক আছে অযোধ্যানগরে। রামের নিকটে যায় হরিষ অন্তরে॥ সমাদর সকলেরে করিয়া সমান। •জননী দৰ্শনে রাম করেন প্রয়াণ॥ মাতৃগৃহে উপস্থিত মনে কুতৃহণী। অযোধ্যাকাণ্ডেতে গান প্রথম শিক্রি॥

রাম রাক্ষ্ণ হওনোদেবাগ ও অধিবাস।

স্থাতে বঞ্জি রাত্রি ইনিত অরুণে।
আনন্দে গোলেন রাম পিতৃ সম্ভাষণে।
ভিতিভাবে পিতার বন্দেন প্রীচরণ।
রামেরে কহিল রাজা ওভাশীর্নামেরে।
পিতা পুলু উভয়ের আনন্দ অন্তরে॥
রাজা বলিলেন রাম কর অবধান।
যক্ত কর্ম করিয়াছি কহি তব স্থান॥
যক্ত কর্ম করিয়াছি কহি তব স্থান॥
যক্ত করি তুষিলাম যত দেবগণে।
তুষিলাম পিতৃলোক প্রাদ্ধ ও তুর্ণণে॥
রাজা হয়ে করিলাম লোকের পালন।
তোমা হেন পুলু পাই যক্তের কারণ॥

পালিলাম রাজনীতি ধর্ম অনিবার। তোমারে করিব রাজা ভাবিয়াছি সার॥ রুদ্ধ হইলাম আমি মরিব কখন। তোমারে করিব রাজা পাল সর্বজন॥ েআজি হতে তোমারে দিলাম রাজ্যভার। স্বপক্ষ পালন কর বিপক্ষ সংহার॥ , কিন্তু আজি ুকুষপন দেখেছি,উৎপাত। আকাশ হইতে ভূমে পড়ে উল্লাপাত॥ পূর্ণিমার চন্দ্র আদ শান্ত্রের বিহিত। দেখি অমাবস্থায় এ অতি বিশরীত॥ ইত্যাদি জঞ্জাল আমি দেখিনু স্বপূনে। গন্ধরের প্রষ্ঠে চড়ি গেলাম দফ্রিণে॥ কুষপ্ন দেখিত্ব আজি নিকট মরণ। তুমি রাজা হও তবে সফল জীবন॥ কনিষ্ঠ ভরত তার না জানি আশয়। তারে রাজ্য দিতে কভু উপযুক্ত নয়॥ জ্যেষ্ঠ সত্তে কনিষ্ঠের নাহি অধিকার। তুমি রাজা হও রাম কর অঙ্গীকার॥ কত শত শত্ৰু তব আছে কত স্থানে। কেবা শত্রু কেরা'মিত্র কেবা তাহা জানে ন্দামি বিভয়ানে ধর ছত্র নব দণ্ড। কি জানি আদিয়া কেই হয় বা পাষও॥ আজি অধিবাস পুনর্বস্থ স্থনক্ষত্র। পুর্যা কল্য হইবে ধরিবে,দণ্ডছত্র॥ এতেক বলিয়া রামে দিলেন বিদায়। অন্তঃপুরে রামচন্দ্র গেলেন তথায়॥ বদেছেন কৌশল্যা নেষ্টিত স্থীরন্দে। সাত শত রাণী তথা আছেন আনন্দে॥ দেবপূজা করে রাণী নানা উপহারে। হেনকালে শ্রীরাম গেলেন তথাকারে॥ রামেরে দেখেন রাণী সহাস্ত্র,বদন। गुरुषत हत्र त्राम करतन वन्तन ॥ " মারের সন্মুখে দাণ্ডাইয়া র্ঘুনাথ। কহেন সকল কথা করি যোড়হাত।। আমারে দিলেন পিতা সর্ব্ব রাজ্যখণ্ড। আজি অধিবাস কালি পাব ছত্ৰদণ্ড॥

আমা রাজা করিতে সবার অভিলাষ। শুভ বাৰ্ত্তা কহিতে আইফু•তব পাশ।॥ নানা উপহারে মাতা কর ইফ্ট পূজা। মম প্রতি তুষ্টা যেন হন দশভূজা॥ 'এতেক শুনিয়া রাণী হরষিত মন। রামের কল্যাণ করিলেম অগণন ॥ কৌশল্যা বলেন রাম হও চিরজীব। তোগার সহায় হউন শ্রীপার্বকী শিব॥ অনেক কঠোরে আয়ি পুজিয়া শক্ষরে। তোমা হেন পুত্র রাম ধরিন্থ উদরে॥ শুভক্ষণে জন্ম নিলা আমার ভবনে। রাজ্যাতা হইলাম তোমার কারণে॥ স্থ্যিত্রা সপত্নী সে আমাতে অনুরক্ত। তার পুত্র লক্ষণ তোমার বড় ভক্ত॥ তোমার কুশল সদা চাহে অমুক্ষণ।। অতি হিতকারী তব স্থমিত্রানন্দন॥ এতেক কৌশল্যা দেবী কহিলেন কথা। হেনকালে শ্রীলক্ষণ আইলেন তথা।। লক্ষণেরে দেখিয়া হাসেন রঘুনাথ। কৌশল্যারে বন্দেন লক্ষণ যোড়হাত॥ লক্ষণেরে প্রেমভরে দিয়া রাম কোল। বলেন সহাস্থ্য বননেতে নিষ্ট বোল।। মম ভক্ত ভাই তুমি পরম স্বস্থির। তুমি আমি ভিন্ন নহি একই শরীর॥ আমার হিতৈষী তুমি যদি পাই রাজ্য। উভয়েতে মিলিয়া করিব রাজ কার্য্য॥ এতেক বলিয়া রাম হইলা বিদায়। আশীর্কাদ করিল সকল রাণী তায়॥ গেলেন পিতার কাছে শ্রীরাম লক্ষণ। রাজা বঁলে রাঘ আইল হৈল শুভক্ষণ॥ বশিষ্ঠ নারদ আদি আইল সে স্থানে: আজ্ঞা পায়ে আয়োজন করে সর্বজনে॥ নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল রাজগণ। রামরাজা হবেন সকলে হুষ্টমন ॥ বিভাধরী নামে গায় গন্ধৰ্বে সঙ্গীত। চহুর্ভিতে জয়ধ্বনি শুনি স্থললিত॥

লক্ষ লক্ষ পতাকা উড়িছে নানা রঙ্গে। নানা প্রাজা আইল কটক সব সঙ্গে। নানা রঙ্গে রথ রথী হস্তী ঘোড়া সাজে। নানা জাতি বাল শুনি নানা দিকে বাজে। অধিবাস করিতে আইল ঋষি গুনি। ৱামজয় বলিয়া করিছে বেদধ্বনি। নারিকেল গুবাক রোপিল সারি সারি। স্থাতের প্রদীপ জালে প্রজার কুমারী।। नानातरङ्ग निर्माहेन नकर वत । বিবিধ পতাকা উড়ে চালের উপর না পুথিবীতে আছে যত নানা উপহার। তাহা আনি লক্ষ্য ভরিল ভাগার ॥ নানারত্নে শোভিত বদনে পরিহিত। অবোধ্যার যত লোক সবে আনন্দিত॥ আইল দেশের লোক অযোধ্যানগরে। কেহ নাচে কেহ গা্য হরিষ অন্তরে॥ অধিবাস দেগিতে আঁইল দেবগণ। অন্তরীকে রহে মবে চাপিয়া রাছন।। ব্ৰ**ন্যা** শিব শক্ৰ°আদি যত দেবগণ। ভগবতী আদি করি দেবী অগণন ॥ অধিবাস দেখিতে বসিলা সর্বজন। কোতৃকেতে পুষ্পবৃষ্টি করেন তখন।।। ঋষিগণে দেখিয়া উঠিয়া রঘুনাথ। পাগ্য অর্য্য দিয়া পুক্তে করি প্রণিপাত॥ বশিষ্ঠ বলেন রাম শাদ্রের বিহিত।° তব অধিবাস আমি করি যে উচিত। পিতৃ বিঅমানে ধর দণ্ড আর ছাতি ] নহুধ রাজার যেন তনয় যথাতি॥.. বশিষ্ঠ করেন স্থাঙ্গল বেনধ্বনিন্ অথিশ ভূবনে শব্দ রাজ্ময় ভিনি ॥ অধিবাদ রামের হইল দমাপন। আনন্দে দেখিয়া স্বর্গে গেল দেখগণ॥ জয় জয় হুঃ । হুলি করে রামাগণ। নৃত্য গীতে আনন্দিত অযোধ্যাভুবন॥ রাম দীতা উপ্রাদী রহে 🕉 ইজন। চন্দনে চৰ্চ্চিত অঞ্চ সকৌতৃক মন॥

নানা রহ্ন ধন স্বে দিলেক যৌতুক।
নিজালয়ে গেল সব দেখিয়া কৌতুক॥
বলেন বশিষ্ঠ মুনি রাজার সদনে।
অধিবাস রামের হইল শুভক্ষণে॥
শুনিমা হাসেন রাজা আনন্দিত মনে।
নানা রহ্ন দানে রাজা ত্যিল জাক্ষণে।
বলোর হইল শেন নক্ষত্র গমণে।
অধিবাস দেখি যরে গেল সর্বজনে॥
স্থান্দি প্রেপের গন্ধ বহে চতুর্জিত।
দেব তুল্য বেশ সবে শুইয়া-নিদ্রিত॥
রাজি অবসান হয় সুর্যোর উদ্য়া।
শয়ন ত্যিলি সবে আনন্দ হদয়॥

#### শ্রীনামচন্দ্রের বার্জা প্রাপ্তিতে সকলের আনন্দ্র।

तथतथी (वाष्ट्रांमारकं,नाना तरत्र वाजवारक, মুনি সব করে জন ধ্বনি। জয়২ হুলাহুলি, করে মবে কোলাকুলি, সর্বলোকে কি তুঃখী কি ধনী॥ শিশুনারী জরায়িত, পুস্পানে স্থানিতিত আমোদ প্রমোদ সব যরে। सर्गश्ती जुला तम, अरगमात मर्क तम, নাচে গায় ছরিব অঁতরে॥ गरव, भारत तत्रें हिल, . इंहरवन महीलिंड, ঘুটিল সনার আদ্বি কেশ। না হইবে ছঃখণোক, খানন্দিত সর্বালোক, নিস্থার পাইল সর্বব দেশ ম ্যুটিল সকল ভয়, म गाई यानन्मग, রাম্পনামে পাইবে নিষ্কৃতি। রাম বিফু স্পতার, লবেন প্রার ভার, বৈকুণেতে করিবে বসতি,॥ এতেক ভাবিয়া সনে, আনন্দিত সর্বাজনে, আনন্দেতে পাদরে আপনা। অযোধারি যত লোক,ভুলিল সকল শোক, আনন্দে পুরিত শর্মা জনা ॥

নান বস্ত্র অলক্ষার, পরিপ্রান স্বাকার,
রূপে বেশে দেব অবতার।
আনন্দে বিহললা প্রায়, রামগুণ দবে গায়,
জয় জয় করে রারে বার॥
আযোধ্যানগরবাদী, বলে হব দাদ দ্বাদী,
মনে হয় অতি হরণিত।
যুচিবে স্বার ছঃশ্ব, ভুঞ্জির বিবিধ স্থ্য,
এত বলি সবে আনন্দিত॥
নাধুর অযোধ্যাকাণ্ড, ভানতে অমৃতভাণ্ড,
যাতে হয় পাপের বিনাশী।
রামায়ণ আকর্ণনে, ইহা ক্তিবাদ ভণে,
হয় অন্তকালো স্বর্গে বাদ॥

ভবতকে হাজা ক্রিয়া রামকে বনে শাঠা-ইতেটুকুজী কৈকয়াকে মন্ত্রণা দেব।

পূর্ণ স্বর্ণকুস্তের উপরে আমদার। শাস্ত্রের বিহিত সব মঙ্গল আচার॥ নানা রক্তে নির্মাইল টুঙ্গী শতে শতে। মানা বৰ্ণে পতাকাঁ উড়িছে প্ৰতি পথে॥ প্রতি ঘরে শোভা করে স্বর্ণের ঝারা। নানা রক্ত্রে শোভে লক্ষ্ণ চরুতরা॥ নানা রত্নে নির্মিত আগার: সারি সারি। জিনিয়া অমরাবতী রম্যানবেশধারী॥ ইব্রপুরে যেমন স্বার রম্য বেশ। তেমন শর্মলযুক্ত অযোধ্যার দেশ।। দৈবের নির্ববন্ধ কতু না যায় খণ্ডন। কে জানে প্রভিবে আসি প্রথাদ কখন॥ পূর্বজন্মে ছিল নামে ঘুন্দুভি অপ্সর।। জন্মিণ সে কুঁজী হয়ে নামেতে মস্রা॥ তার পৃষ্ঠে কুঁজ যেন ভরন্ত ভাবরী। क्षिन क्रत्रभ। कं की ज्तरकर्मकाती॥ কৈক্য়ীর চেড়ী ভরতের ধাত্রীমাতা। রামের ছংখের হেতু স্বজ্ঞিল বিধাতা।॥ দশরথ পেয়েছিল বিবাহে সে চেড়ী। রাম রাজা হন দেখি ফ্রে ধড়কড়ী॥

আকৃতি প্রকৃতিতে কুৎসিতা দেখি তারে मर्खनां करत कुँ की थाक यात्र घरत्र ॥ রামের ছংখের হৈতু তার উপাদান। রাজার মরণ কৈক্ষীর অপমান। মিরিবে রাবর্ণ যাতে বিধাতা সে জানে। বিধাতা স্বজিল ভারে এই সে কারণে॥ আচৰিতে কঁঞ্জী চেড়ী আইল বাহিরে। প্রজা আনন্দিত সব দৈখিল নগরে॥ টুর্ফার উপরে উঠি ক্রুজী তাহা দেখে। রাম রাজা হবে মহা হর্ষিত লোকে॥ চেড়ী২ এক চাঁই টুঙ্গীর উপরে। কুঁজী চেঁড়ী জিজাসিল ইতর চেড়ীরে॥ কি কারণ হর্ষিত অযোধ্যানগর। কি হেতু কৌশল্যা রাণী হরিয় **গন্তর**॥ কি জন্মে রামের মাতা করে বহুদান। সূবে মেলি তোমরা কি কর অনুমান॥ অরি চেড়ী বলে তুমিংনা জান মন্থরা। রামেরে করিতে রাজা ভূপতির হরা॥ রাজার নিকট মৃত্যু গণিয়া অসার। এই হেন্থু রামেরে দিলেন রাজ্যভার॥ এমত শুনিল ক্ষী সে চেড়ীর মুখে। বজাগাত হয় র্থেন মহন্নার বুকে॥ বিধাতার বাজী কেবা করয়ে খণ্ডন। কৈকেয়ীরে গালি দিতে করিল গমন॥ কৈকেরী আপন ঘরে ছিলেন শয়নে। সত্বরা মন্থরা গিয়া কহে সেইখানে॥ নিৰ্ব্ব ্দ্ধি থৈকেয়ী শুয়ে আছ কোন লাজে। তোষেন পুত্রের সনে কেহ নাহি মঙ্গে॥ মানেতে মরিবি তুই শোকের সাগরে। ভরতে এড়িয়া'রাজা রামে রাজা করে॥ ভরতৈরে রাজা কর রাখ নিজ পণ 🗀 রাজারে কহিয়া রামে পাঠাও কানন॥ রাম রাজা হইলে কিসের অ্থিকার। ভরত হইলে রাজা সকলি তোমার॥ এক্তে রাজার হও তুমি মুখ্যারাণী। ভরত হইলে রাজা রাজার জননী॥

কৈকেয়ী বলেন রাম ধান্মিক তনয়। কোন দোষে রামের করিব অপচয়।। আমার গৌরব দ্বাম রাথে অতিশয়। করিতে রামের মন্দ উপমুক্ত নয়॥ গুণের সাগর রাম বিচারে পশ্তিত। পিতৃরাজ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র পাইতে উচিত ॥ ক্রাম রাজা হইলে সন্তুষ্ট সর্ম্ম জনে 🕯 তুযিবেন সকলেরে রাম বহু জনে॥ ভরতেরে গ্লাঙ্গ, রাখ দিবেন আপনি । রাখিবেন আমার গোরব বড় রাণী॥ রাম রাজা হইলে আমার বহু মান। শুভবার্ত্তা কহিলি কি দিব তোরে দান.॥ রাম রাজা হবেন হরিষ সর্ববিদ্ন। হরিযে বিযাদ কুঁজী কর কি কারণ॥ যত গুণ রামের কৈকেয়ী তাহা জানে ! মন্থরাকে দান দিতে চিত্তে মনে২॥ অঙ্গ হৈতে অনুষ্কার খুলি আন্তে ব্যস্তে । আদরে কৈকেয়ী দেন মহরার হত্তে॥ কৈকেয়ী কহেন কুঁজী না কর উত্তর। রাম রাজা হৈলে ধন দিবত বিস্তর্ণ। কুপিয়া মন্থুরা চেড়ীর তুই ওষ্ঠ কাপে॥ কৈকেয়ারে গালি প্লাড়ে অতুল প্রতাপে॥ হাতে হৈতে অনশ্বর ছড়াইয়া দেলে। ত্বই চক্ষু রাঙ্গা ক.ব. কৈকেয়ারে বলে ॥ কৈকেরী তোমার ছঃখ মাগার অন্তরে। বলি হিত বিপরাত বুঝাও আমারে॥ সপত্নীতনয় রাজা তুমি আনন্দিক্তা। কৌশল্যা তোমার চায়ে বৃদ্ধিতে পাঁওতা॥ নিজ পুত্রে রাজা করে স্বার্মার সোহাগে। থাকিবা দাসীর স্থায় কৌশলার স্থাগে॥ থাকিল কৌশল্যা রাণী সীতার সম্পদে। দাঁড়াইতে নারিবি দীতার পরিছেদে॥ কৌশল্যা জিনিলে তুমি সোহাগের দাবে!। নিজ পুঁজে রাজা করে সেই মনস্তাপে॥ ভরত থাকিল গিয়া মাতামহ গরে। রাজার কি দেয়ি দিব মা দেশে তাহাঁরে।

সতীনের আনন্দেতে আনুন্দ সতিনী। হেন অপরপ কভু না দেখি না শুনি॥ লানিয়া পালিয়া বড় করিমু ভরতে। মাতা পুত্রে পড়িলা যে কৌশল্যার হাতে শ্রীরাম লক্ষাণ তুই একই শরীর। উভয়ে করিবে রাজ্য ভরত বাহির॥ ভবেত্ৰ ভরত তোর হইল বঞ্চিত 🗜 হিত কথা বলিলাম বুঝিস অহিত॥ 'ভরত না পায়ে রাজ্য না আসিবে দেশে। 'ন! দেখিকে তব মুখ থাকিবে প্রবাসে॥ মন্ত্রণা,ক্রিয়া রামে পাঠাও কানন। ভরতেরে রাজ্য দেহ যদি লয় মন ॥ শুনিয়া কুঁজীর কথা কৈকেয়ার আশ 📭 কুর্জীর বচনে তার বুদ্ধি হৈল নাশ।। দেব: দৈত্য পাদি লোক রাম হেতু ইথী। প্রমাদ পাড়িল চেড়ী কোঁথাও না দেখি॥ কৈকেয়া বলেন কুঁজী, ভূমি হিতৈবিণা। রাম মম মন্কোরা কিছুই না জানি॥ ভরত প্রবাসে রাম রাজা হবে আজি। 🕺 কেখনে অত্যথা করি যুক্তি বল কুঁজা।। নুপতির প্রাণ রাম ওপের সাগর 1. কেমনে পাঠাব তারে বনের ভিতর॥ যরেতে রাখিব বরং রাজ্য নাহি দিব। কোন দোষে জীরামেরে বনে পাঠাইব॥ চারি পুত্র আছে তাঁর ভরত বিদেশে। অংশ অনুসারে ভাগ পহিবেন পেরেঁ॥ জ্যেষ্ঠ ভাই আছে তাব কর বিবেচনা। কহ দেখি কুদী ভূমি কর কি মন্ত্রণা॥ मत्व वृष्टे जीवात्मत मध्त वहत्न । হেন রাহ্ন বেশনে পাঠাবে রাজা বনে॥ ভরত পাইরে রাজ্য না দেখি উপায়। যুক্তি বল ভরত কি রূপে রাজ্য পায়॥ कि अकारत ज्ञास्यत स्ट्रेस वनवीम । ভরতেরে রাজ্য দিয়া পূরাইর আশ। ॥ কুঁ কা বলে যুক্তি চাহ যুক্তি দিতে পারি। হেল বুক্তি দিব লৈ স্মূতে রাজা দরি॥

কৈথা সকল আনার আছে মনে। टम मकल कथा कृष्टि छन मानधारन्॥ পূর্বের যুদ্ধ করিল যে দানব সম্বর। সেই মূদ্ধে মহারাজ কত কলেবর॥ ষাহাতে করিলা তার তুমি মেবা পূজ্ম। স্থ হৈয়। বর দিতে চাহিলেন রাজা। আরবার রাজান হইল নে বিক্ষেটি। ্তাপ দিতে মুখের ঠেকিল তুই ঠোঁট ॥ রক্ত পূঁয যতেক লাগিল•তব মুখে। তব বত ছঃগ নাজা দেখিল স্ধুৰে॥ তোমার মেবায় রাজা পাইল নিস্কার। বর দিতে চাহিল তে। মার পুনর্দ্রার ॥ ত্তথন বলিলা ভূমি রাজার পোচর। কুঁ জী যবে বর চাছে তবে দিও বর ॥ তুই বারে তুই বর থাক তব ঠাঞি। কুঁজ়ী যবে বর চাহে তবে যেন পাই॥ এই কথা কহিলা আদিয়া মোর স্থানে। তুনি পাসরিলে মোর সব আছে মনে॥ আজি র ম রাজা হবে বেশা অবশেয়ে। ি আগে আসিবেন রাজা তোমার সম্ভাবে॥ পট্টবন্ত্র এিছি পর মলিন বসন। থসাইয়া কেল যত গায়ের ভূষণ॥ ভূমিতে পড়িয়া থাক ত্যজিয়া আহার। ় রাজ। জিজ্ঞাসিবে তব দেখিয়া আকার॥ জিজ্ঞাসা করিবে রাজা কোপের কারণ। না পিও উত্তর ভূমি করিও রোদন॥ বিবিধ প্রকারে তোমায় করিবে সান্ত্র।। যাচিবে তোমারে বস্ত্র অলঙ্কার নান।॥ তবে পূর্ব্ব নির্বান্ধ কহিবা তাঁর হান। আগে সত্য করাইয়া পিছে মাগভান॥ পূর্ব্বকথা ক্লাজার অবশ্য হবৈ মনে। ছুই বর মাগিহ রাজার বিসমানে ॥ এক বরে করাইবা রাজা ভরতেরে। আর বরে পাটাইবা অরণ্যে রামেরে॥ চতুর্দশ বর্ণ যদি লাম-থাকে বনে १ -পূহিনী গুরুবে ইমি ভরতের ধনে॥

তুমি যদি প্রাণ চাহ রাজা প্রাণ দেয়। রাম হেন প্রিয় পুক্র বনে **উপেক্ষ**য় ॥<sup>,</sup> এমনি আঁসক্ত রাজা তোগার উপর। সত্যে বন্ধ আছে কেন নাহি দিবে বর ॥ ফিরিল কৈকেয়া রাণী কুঁজার বচনে। অধর্ম অৰশ কিছু ন|হি করে মনে॥ যোর ব্রহ্মশাপ আছে কৈকেয়ীর তরে॥ সেই দোষে কৈকেয়ী প্রমাদ এত করে। পিত্রালয়ে কৈকেয়া ছিলেন শিশুকালে ॥ করিয়াছিলেন ব্যঙ্গ ত্রাঙ্গণেরে ছলে॥ তাহাতে জন্মিল ব্রাহ্মণের মনে তাপ। কুপিয়া বাহ্মণ তাঁরে দিল ব্রহ্মণাপ॥ দেখিলে করিস ব্যঙ্গ কহিস কর্কশ। সকলোকে গায় যেন তোর অপযশ।। ব্রন্দশাপ কৈকেয়ীর না হয় খণ্ডন। সেই হেতু ঘটিলেক এ সব্ঘটন॥ অমন্তর কৈকেয়ীর প্রসন্ধবদন। করে ধ্রি.কুঁজীরে করিল স্থালিস্বন ॥ কুঁজীরে কৈকেয়ী কহে স্পতি হৃষ্ট মনে। তবঁ তুল্য গুণবতী না দেখি ছুবনে॥ যত বণ সকলি সে নছেত কুৎসিত। সকলি অহিত মম তুমি মাত্র হিত॥ গৌরবর্ণ ধর ভূমি যেন চন্দ্রকলা। গণায় ভূলিয়া দেহ দিন্য পুষ্পমালা ॥ রহহার লও পর কুঁজের উপর। ভরত হইলে রাজা দিবত বিস্তর ॥ যেমন বিষ্টর সেবা করিলি আনার। যদি দিন পাই তবে শুধিব দে ধার। যদি রাজা রামেরে পাঠায় আজি বন। তনে দে কাঁরিব স্নানকরিব ভোজন॥ প্রতিজ্ঞা করিত্ব আমি তোমা বিভাষানে। কাননে পাঠাই রামে দেখ এইক্লে।। কৈকেয়ার কথা,শুনি কুঁজীর উল্লাস। রচিল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কুভিবাস।

ভরতকে বাজ্য দান 'ও শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাদ দেওনার্থে দশরণের নিকটে কৈকেয়ীর প্রার্থনা।

कुँ भी वरन रेकरकशी विनम्न बाहि मार्छ। রাম রাজ। হইলে নহিবে কোন কাযে॥ যাবৎ না দেয় রাজা রামে সিংহাসন। তাবৎ রাজার ঠাঞি কর নিম্বদন ॥ একংণ আয়িবে দ্বাজা তোমা সম্ভাষণে! যে রূপ কহিবা আহা চিন্তা কর মূনে॥ শুনিয়া কুঁজীর বাক্য কৈকেয়ী সেঁ কালে আভরণ ফেলাইয়া লুটে ভূমিতকে॥ হেথা দশর্থ রাজা হরণিত মনে। চলিলেন কৌ তুকে কৈকেয়ী সম্ভাষণে॥ ভাবিলেন সম্ভাবিয়া আসিয়া সত্তর। শ্রীরামে করিব আমি ছত্র দণ্ডধর॥ নাহি গেলে কৈকেরী করিবে অনুযোগণা ধন জন বিকল আমার রাজ্যভোগ॥ দশর্থ নৃপতির নিকট মর্ণ। ঘরে২ কৈকেয়ারে করে সম্ভাগণ॥• त्य चरत देकरकशी रमर्वा दलाएँ कृतिशरत ।

ধির নিক্র র রাজা গোলা সেই ঘরে ॥
পূর্বজ্ঞানে গোলা রাজা না জানে প্রমাদ।
গড়াগড়ি যায় রাগা করিছে বিযাদ ॥
সরণু হৃদয় রাজা এত নাহি্বুকো।
অজগর সর্প যেন কৈকেরী গরজে॥
দশর্থ অতি বৃদ্ধ কৈকেরী যুবজী।

বিহনে তাঁর আর নাহি গৃতি॥
কৈকেয়ী যুবতা নারী দশরথ বুড়া।
বুড়ার যুবতা নারী প্রাণ হৈতে নাড়া॥
প্রাণের অধিক রাজা কৈকেয়ীরে দেখে।
প্রাণ উড়ে যায় রাজার কৈকেয়ীর হুঃথে॥
ধীরে ধীরে জিজ্ঞাদেন কিপত অন্তরে।
বনে মুগ কাঁপে যেন বাবিনীর ৬রে॥
কি হেতু করিলা ক্রোধ বল কার বোলে।
কোন ব্যাধি শারীরে লোটাও ভূমিতলে॥

ব্যাধি পীড়া হয় যদি তোমার শরীরে 1 বৈদ্য আনি স্কুন্ত করি বলহ আমারে॥ পৃথিবীমণ্ডলে আমি বস্থমতী পতি। আমার সমান রাজা নাহি গুণবতী॥ শুনিয়া আমার নাম দেব জরে কাঁপে। ত্রিভুরন দারে খাটে আমার প্রতাপে॥ সকল পৃথিবী মধ্যে মম্অধিকার। ধন জন যত আছে সকলি তোমার॥ কোন কার্য্যে কৈকেয়ী করহ অভিমান। অজ্ঞা কর তাহাই তোমারে করি দান॥ এত যদি কৈকেয়া রাজার পায় আশ। পূর্ববিকথা ভাঁর আগে করিল প্রকাশ ॥ রোগ পাঁড়া নহে মোর পাই অপমান। আগে সত্য কর তবে পিছে মাগি দান॥ কৈকেয়ী প্রমাদ পাড়ে রাজা নাহি জানে। সত্য করে দশর্থ প্রিয়ার বচনে॥ মহাপাশ লাগি যেন বুনে মুগ ঠেকে। প্রমাদ পড়িবে রাজা পাছু নাই দেখে। ভূপতি বলেন প্রিয়ে নিজ কথা বল। সত্য করি যদ্যপি তোশারে করি ছল॥ (यहे ज्वा ठांह डूर्यि डॉश मिंव नाम.। আছুক অন্সের কাষ দিতে পারি প্রাণ॥ কৈকেয়া বজেন মত্য করিলা আপনি। অফ লোক পাল মার্ফা শুন সত্য বাণী॥ নক্ষত্র ভাকর চক্র যোগ তিথি বার। রাত্রি দিব। সাফী হও সঁকল সংসার ॥ একাদুশ রুদ্র সাফী দ্বাদশ আদিতা। স্থাবর জঙ্গম মার্ফা বারা আছে নিত্য॥ স্বৰ্গ মৰ্ত্য পাতাল শুনহ বাপ ভাই। সবে সাফুল রাজার নিকটে বর চাই॥ স্মরণ করহ রাজা যে আমার ধার। পূৰ্বে ছিল তাহা শোধি সত্যে হও পার॥ যুদ্ধে তব্হয়েছিল কত্কলেব্র ৷ — সেবিলাম তহে দিতে চেয়েছিলৈ বর॥ কুরিলাম'পুনর্কার বিক্ষেটি তারণ। তুন্ট হয়ে বর দিতে হাছিলা রাজন ॥

তবে আমি বলিলাম তোমার গোচর। কুঁদ্ধী যবে বর চাহে তবে দিও বর ॥ তুই বারে তুই বর আছে তব ঠাই। সেই ছুই বর রাজা এইক্লণে চাই॥ ,এক বরে ভরতেরে দেহ সিংহাসন।• আর বরে শ্রীরামেরে পাঠাও কানন # চতুর্দশ বৎসর থাকুক রাম বনে। ততকাল ভরত বম্বন সিংহাসনে॥ ত্বরন্ত বচনে রাজাহইলা কম্পিত। অচেত্ৰ হইলেৰ নাহিক সন্দিত।। কৈকেয়া বচন যেন শেল বুকে ফুটে। চেতৃন পাইয়া রাজা ধাঁরে২ উঠে॥ ্সুথে ধুলা উঠে র'জা কাঁপিছে অন্তরে। হতজ্ঞান দশর্থ বলে ধীরে ধীরে॥ পাৰ্পায়দি আমারে ব্যিতে তোর আগা। স্ত্রীপুরুষ যত লোক কহিবে কুভাষা॥ রাম বিনা আমার নাৃহিক অন্ত গতি। আমারে ববিতে তোরে কে দিল হুর্মতি॥ রাজ্য ছাড়ি যথন শ্রীরাম যাবে বন। সেই দিনে সেই ফুণে আমার মরণ॥ স্বামী যদি থাকে তবে নারীর সম্পুদ। তিন কুল মজাইলি স্বামী কবি বধ॥ স্বামীবধ করিয়া পুত্রেরে দিবি রাজ্য। চণ্ডালহাদয়া তুই করিলি কি কার্য্য॥ এই কণা ভরত যত্তাপি আদি শুনে। আপনি মরিবে কি মারিবে সেইক্সণে॥ মাতৃবধ ভয়ে যদি না লয় পরাণ। বরিবে তথাপি তোর বহু অপমান॥ বিষদন্তে দংশিল এ কাল ভুজঙ্গিনী। তোরে ঘরে আনিয়া মজিগাস আপনি॥ কোন রাজা আছে হেন 'কামিনীর বশ। কামিনীর কথাতে কে ত্যজিবে উরস।। দ্ধ হাজার বর্ষ লোক জীয়ে ত্রেতাযুগে। নয় হাজায় বর্ষ রাজ্য করি নানা ভোগে॥ আর এক হাজার বৎসর আয়ুঃ আছে॥ পরসায় প্রাকিতে মঙ্গিলায় তোর কাছে॥

পরমায়ুঃ থাকিতে বধিলি মম প্রাণ ।
পায়ে পড়ি কৈকেয়ী করহ প্রাণালন ॥
কৈকেয়ীর পায়ে রাজা লোটে ভূমিতলে ।
সবর্গান্ধ তিতিল তাঁর নয়নের, জলে ॥
প্রভাতে বর্গাব কল্য সভা বিশ্বনানে ।
পৃথিবীর যত রাজা আসিবে সে স্থানে ॥
অবিকাস রামের হইল সবে জানে ।
কি বলিয়া ভাগ্রাইব সে সকল জনে ॥
দ্বনা কর কৈকেয়ী করহ প্রাণারকা ।
নিজ সোহাদের তুমি বুঝিলা পরীক্ষা ॥
প্রীবাধ্য না হয় কেহ আসার এ বংশে ।
তোর দোষ নাহি আমি মজি নিজ দোষে ॥
প্রীবশ যে জন তার হয় সবর্বনাশ ।
গাইল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্রিবাস ॥

পিমাতার নিকট থিহিস্তা পালনার্থ শ্রীরামচন্দ্রের বনে গ্যনদ্বোগ।

কৈকেয়া বলেন সত্য আপনি করিলা 🕴 সত্য করি বর দিতে কাতর হইলা॥ সত্যধর্ম তপ রাজা করে বহুঞ্সা। সত্য নফ করিলে কি করিবেক রামে॥ সত্য লঙ্গে যে তাহার হয় শব্দনাশ। যে সত্য পালন করে স্বর্গে তার বাস॥ যত রাজা হইলেন চক্র সূধ্যবংশে। সে স্বার যশঃ গুণ সকলে প্রশংসে॥ যবাতি নামেতে রাজা পালিব পৃথিবী। দেববাকী নামে তার মুখ্যা মহাদেবী॥ শক্মিষ্ঠার পুত্র হৈল সবার কনিষ্ঠ। পত্নীর বচনে রাজা তাঁরে দিল রাষ্ট্র ॥ শিবি নামে রাজা ছিল পৃথিকীর পাতা। অসমসাহমী বীর দানে বড় দাতা॥ এক দ্বিজ ছিল তাঁর অন্ধ ছুই আঁথি। অত্যন্ত দরিত্র কিছু উপায় না দেখি॥ ঐ অন্ধ শিবিয়াজে সত্য করাইল। নিগ তুই চক্ষু শিবি তাঁরে দান দিল 🎉

আপনি ইইপ অন্ধ চক্ষে নাহি দেখে। সত্য পালি সৈই রাজা গেল স্বর্গলোকে **।** ইক্ষাকু নামেতে রাজা ছিল সূর্য্যবংশে। ইক্ষাকুর **বংশ** বলি সকলে প্রশংসে ॥ পিতৃসত্য করিলেন ইফ্বাক্ পালন। <u>ক্নিষ্ঠ ভায়ের তরে দিল রাজ্যধন ॥</u> পূর্থী ডুবাইতে পারে সাগরের নীরে। সাগর না বাড়ে পূর্বসূত্য পালিবারে॥ দিলা সত্য করিয়া আমারে ছুই বর। এখন কাতর কেন্ত্র নৃপবর॥ নারীর মায়ার সন্ধি পুরুষে কি পায়। দশরথ পড়িলেন কৈকেয়ী সায়ায়॥ ভূমে গড়াগড়ি রাজা যায় অভিমানে। এতেক প্ৰমাদ কথা কেহ নাহি জানে। অধিবাস ইইয়াছে জানে সর্বাজন। সবে বলে বশিষ্ঠ হইল্ শুভক্ষণ॥ কালি শ্রীরামের হইয়াছে অধিবাস। আজি কেন বিলম্ব না জানি সে আভাস। রাঙ্গার প্রতাপে ইয় ত্রিভুবন বশ। ভিতরে যাইতে কেহ না করে সাহস॥ পাত্র মিত্র বলে ভন স্লুমন্ত্র ুগার্রাথ। তোমা বিনা অন্তঃপুরে কারো নাহি গতি॥ ঝাঁট বাহ হুমন্ত্র সার্থি অন্তঃপুরে। সকল দেশের রাজা আসিয়াছে দ্বারে॥ রাম অভিষেকে আসিয়াছে দেবগণ। এতফণ বিলম্ব রাজার কি কারণ॥ স্থমন্ত্র সার্থি গেল সকলের বেলি। দেখে রাজা•অজ্ঞান লোটায় ভূমিতলে ॥ স্মন্ত্র বলিছে কেন লোটাও রাজুনু 👢 রামে রাজা করিতে হইল শুভুঁকণী। শত২° রাজগণ আসিয়াছে দ্বারে। বিলম্ব না কর রাজা চলহ বাহিরে॥ রাজা বলিলেন পাত্র না জান কারণ। মম বৈধ করিতে কৈকেয়ীর যতন॥ বুকে শেল সারিয়াছে বলিয়া কুবাণী। তার সত্যে বর্ন্দা আমি হয়েছি আপনি॥

শীঘ্র রামে আন গিয়া আমার বচনে। তুমি আমি রাম যুক্তি করি তিন জনে॥ ্কৈকেয়ী বলেন যাহ স্থমন্ত্ৰ স্বরিত। শীঘ্র রামে আন নহে রিলম্ব উচিত **।** শুনিয়া চলিল রথ লইয়া সার্রাথ । উপ**স্থিত হইল যেখানে** র**গুপতি**॥ বাহিরে থুইয়া রথ গেল অন্তঃপুরে। যোড়হাতে কহে গিয়া রামের গোচরে॥ কৈক্কয়ীর সঙ্গে রাজা যুক্তি করে ঘরে। আমারে পাঠাইলেন লইতে তোমারে॥ মুখ্যপাত্র স্থমন্ত্র শ্রীরাম তাহা জানি। গৌরবে দিলেন তাঁরে আসন আপনি॥ শ্রীরাম বলেন পিতৃত্যাক্তা শির্রে ধরি। বিলুম্ব না করি আর চল যাত্রা করি॥" যাত্রাকালে বলেন এরাম শুন সীতা। আমি রাজ্য পাইক বিমাতা চিন্তাম্বিতা। কোন যুক্তি কুঁজী দিল বিমাতার তরে। না জানি বিমাতা আজি কোন যুক্তি করে 🛭 রাজা সহ কৈকেয়ী কি করে অনুমান। জানি আসি পিতা কি ক্রেন স্বস্থান ॥ সাঁতা স্থানে হ'ইলেন ঐীরাম বিদায়। প্রকোষ্ঠ তিলেক সাঁতা অনুত্রজি যায়॥ বাটীর বাহির হইলেন রয়ুনাথ। চারিভিতে ধায় লেকি করি যোড়হাত॥ • শ্রীরাম লক্ষণ দোহে চ*ড়িলেন* রথে।∙ দেখিতে সকল লোক পায় চারিভিতে॥. উদ্ধানে ধাইলেক নারী গর্ভবতী। লজ্জা ভয় নাহি মানে কুলের যুগতী॥ কি করিবে স্বানী, কি করিবে ধন জনে। ঘুচিবে সর্কল পাপু রাম দরশনে ॥ সারিং লোক সবে দাণ্ডাইয়া চায়। শ্রীরামের যত গুণ সর্বলোকে গায়॥ বহু ভাগ্যে পাইলাম তোগা হেঝ রাজা। জম্মেং রাম্ যেন করি তব পূজা॥ সর্বকণ দেখি যেন তোগার বদন। সর্বলোক মুক্ত হবে দৈখিয়া চর্ণ

রামরূপে নারীগণ মজাইল চিত। নয়নে না চান রাম পরনারী ভীত ॥ রূপ দেখি নারী সব মনে পুড়ে মরে। কপাল নিশিয়া সরে গেল নিক্ল ঘরে॥ 'দের গিয়া স্ত্রী সবার মন নহে স্থির।: পিতৃ কাছে প্ররেশ করেন রঘুবীর॥ ' এক প্রকোষ্ঠের বহিঃ রহেন লক্ষ্য। ' ভিতর নিবাদে র¦ম করের গমন॥ দশরথ রাজা ভূমে লোটে অভিমানে। কৈকেয়ী রাজার কাছে আছে সেইখানে। শ্রীরাম বলেন মাতা কহত কারণ ৷ কেন পিতা বিধাদিত ভূমিতে শয়ন॥ িকোপ যদি করেন হাসেন আঁসা দৈখে ব আদি কেন জিজ্ঞাদিলে কথা নাহি মুখে॥ কোন দোয করিলাম পিতার চরণে। উত্তর না দেন পিতা কিসের কারণে॥ ভতর শত্রুত্ব স্তুই ভাই নাহি দেশে। মাতৃলের আলয়েতে রহিলা প্রবাসে॥ বহু দিন গত না আইল ছুই জন। (महे ग्रानाकः १४ तृति वितय वनन ॥ কোন জন কিন্তা করিয়াছে অপ্যাধ। ভূমে লোটাইয়া তেই কবেন বিধাদ॥ ভূমি বুঝি পিভারে কহিলা কটুবাণী। সত্য করি কহু গো বিনাতা ঠাকুরাণী॥ কি করিবে রাজ্যভোগে পিতার আভাবে। । আমারে কহ গো সত্য প্রাণ পাই তবে॥ কি সাঁজ্ঞা পিতার আমি করিব পালন। সেই কথা মাতা মোরে কহ বিবরণ ॥ আছুক পিতার কার্য্য তোমার বচনে। রাজ্য ছাড়ি প্রাণ ছাড়ি কি ছার জীবনে॥ 🗐রাম ধরল সে কৈকেয়া পাপৃহিয়া। কহিতে লাগিল কথা নিষ্ঠুৱ হইয়া॥ দেতাকুকে মহারাজ ঘাণেতে **জ**র্জর। তাতে দেবিলাম দিতে চাহিলেন বর।। বিস্ফোট হইল পুনঃ করি সেবা পূজা। তাহে শ্বন্থ বর দিওে চাহিলেন রাজা।।

এক বরে ভরতে করিব দণ্ডধর। আর বরে রাম তুমি হও ব্যচর॥ স্থই বারে তুই বর আছে মম ধার। মন ধার শুধি তাঁরে সত্যে কর পার॥ 'শিরে জটা ধরি তুমি পরিবা বাকল। বনে চৌদ্দ বৎসর খাইবা ফুল ফর্ল॥ শুনির্য়া কহেম রাম সহাস্তা বদনে। তোমার আর্ফ্রায় মাতা এই যাই বনে॥ করিয়াছ কোন কায়ে পিতারে মুক্তিত। লজিতে তোমার আপ্তা নহেত উচিত। আছুক পিতার কায তুমি আজ্ঞা কর। ত্ব অভ্যা সকল হইতে মহত্র॥ তব প্রীতি ইবে রবে পিতার বচন। চতুর্দ্দেশ বংসর থাকিব গিয়া বন ॥ ভরতেরে স্বরিতে আনাও মাতা **দেশ।** ভরত হইলে রাজা আনন্দ অশেষ॥ কোন দোৰ নাহি মাঁতা তাহার শরীরে। ধন জন রাক্ষ্যভোগ দেই ওরতেরে॥ কৈকেয়া বলেন রাম আগে যাহ বন। ভরত অগিবে তবে এই নিকেতন॥ আমার কথাতে কোপ না করিহ মনে। শিরে জটা ধরি ভূমি আজি যাহ বনে। হেটমাথা করিয়া শুনেন মহারাজ। কি কহিব কৈকেয়ীর**'নাহি** ভয় **লাজ**॥ কৈকেরীর প্রতি রাম করেন আখাস। বিলম্ব নাহিক আজি যাব বনবাস॥ যাবং মায়ৈরে সীতা করি সমর্পণ। তার্থ বিলম্ব গাতা সহিবা এখন ॥ ভূমে লোটাইয়া রাজা আছেন বিযাদে। ভনেন দোঁহার বাক্য স্বপ্ন হেন বোধে॥ রামচন্দ্র পিতার চরণদ্বয় বন্দে। দশর্থ ক্রন্সন করেন নির্**দ্দিন্দে॥** পিতারে প্রণিমি রাম চলেন স্বরিত ! হা রাম বলিয়া রাজা হলেন মূচ্ছিত। মুথে নাহি শব্দ রাজার নাহিক চেতন। হইলেন বাহির যে শীরাস লক্ষ্মণ॥

রামের এ সব কথা কেহ নাহি ওনে i প্রাণের দোসর মাত্র লক্ষণ সে জানে॥ করেন কৌশল্যাদেবী দেবতা পূজন। ধুপ ধুনা দুতদীপ ত্বালিল তথন॥ नाना छेपरादत तांगी पृतियाद एत । সাত শত সপত্নী সে ঘরের ভিতর॥ সিবে মাত্র কৈকেয়ী নাহিক একজন। সাত শত রাণী আর বহু নীরীগণ॥ কোশল্যার কার্ছে থাকে সাত শত রাণী। রামদ্বর এই মাত্র শব্দ সদা শুনি ॥ হেনকালে জ্রীরাম মায়ের পদ বন্দে। আশীর্কাদ করে রাণী পরম আনন্দৈ॥ তোমারে দিলেন রাজা নিজ রাজ্যদান। স্ব প্রসন্ন। রাজলক্ষ্মী করুন কল্যাণ॥ নানাবিধ স্থ ভুঞ্জ হও চিরজিবী। চিরকাল রাজ্য কর পালহ পৃথিবী॥ সেবিলাম শিব শিবা চরণকমলে। তুমি পুত্র রাজা হও সেই পুণাফলে॥ শ্রীরাম বলেন মাতা হর্ষ হও কিসে। হাতেতে আইল নিধি গেল দৈবদোষে॥ তুমি আমি. সীতা আর অমুজ লক্ষাণ। শোকসিন্ধুনীরে আজি মাজ চারি জন। তোমারে কহিতে কথা আমি ভীত হই। প্রমাদ পাড়িল মাতা বিমাতা কৈকেয়ী॥ বিমাতার বচনে যাইতে হৈশ বন। ভরতেরে রাজ্য দিতে বিমাতার মন॥ শুনিয়া পড়িল রাণী মৃচ্ছি তা হইয়া। ডাকেন ছবিত রাম মা না বলিয়া॥ মা মা বলিয়া রাম উচ্চৈঃম্বরে ভাকে। মাতৃবধ করি বুঝি ভুবিনু নরকৈ।। কৌশল্যারে ধরি তোলে শ্রীরাম লক্ষণ। বহুক্ষণে কৌশল্যার হইল চেতন॥ চৈতন্ম পাইয়া রাণী বলে ধীরে ধীরে। সকল বৃত্তান্ত সত্য বলহ আমারে॥ মোর দিব্য লাগে যদি ভাঁড়াও আমায়। কি দোষে কৈকেয়ী বনে তোমারে পাঠায়

শ্রীর)ম বলেন মাতা দৈরবর ঘটন। বিমাতার দোষ নাই বিধির লিখন॥ পিতৃদেবা বিমাতা করিল বারেবার। ছুই বর দিতে ছিল পিতার স্বীকার॥ আর্নি আমি রাজা হব সকলের আগেঞ্ শুনিয়া বিমাতা সেই ছুইু বর মাগে ॥ এক বরে ভরতে করিতে দণ্ডধর। আর বরে আমি যাই বনের ভিতর॥ স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের আর নাই গতি। বিমাতার সৈবায় পিতার প্রীতি অতি 🛭 তুমি যদি সেবা মাতা করিতা পিতারে। তবে কেন এত পাপ ঘটিবে তোমারে ॥ এত যদি কহিলেন শ্রীরাম মায়েরে। ফুটিল দারুণ শেল কৌশল্যা অন্তরে॥ কাটিলে কদলী যেন লোটায় ভূতলে। হা পুত্র বলিয়া রাণী রাম প্রতি বলে 🖁 গুণের সাগর পুত্র যার বায় বন। দে নারী কেমনে আর রাখিবে জীবন ৷ রাজার প্রথম জায়া আমি মহারাণী। চণ্ডালী হইল মোর কৈকেয়ী সতিনী॥ ঘটাইল প্রমাদ কৈকেয়া পাপীয়সী। রাজারে কহিয়া রামে করে বনবাসী॥ সূর্য্যবংশ রাজ্যে নাই অকাল মরণ। এই সে কারণে মম না যায় জীবন॥ পূজিলাম কত শত দেব দেবীগণে। তার কি এ ফল বাছা তুমি যাও বনে॥ যত যত সূর্য্যবংশে রাজা জম্মেছিল। বল দেখি স্ত্রীর বাক্যে কে হেন করিল ॥ অযশ রাখিল রাজা নারীর বচনে। ৰ্দ্ৰীবাধ্য পিতার বাক্যে কেন যাবে বনে॥ ৰ্দ্ৰীর বাক্যে যিনি পুত্ৰে পাঠান°কাননে। এমন পিতার কথা না শুনিহ' কাণে ॥ লক্ষণ বলেন শত্য তব কথা পূজি। স্ত্রীবশ পিতার বাক্যে কেন রাজ্য ত্যজি॥ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ রাজ্য পায় ইহা সবে ঘোষে 🛭 হেন পুত্ৰ বনে রাজা, পাঠান কি দোৰে #

ष्णारं। ताजा निया गेरत शोठान कानरन। হেন অপয়শ পিতা রাখেন ভুবনে॥ यावर अ मव कथा ना इस श्राठात । তাবৎ শ্রীরামচক্র লহু রাখ্যভার॥ কর্মক্য ছর্মবুদ্ধি রাজা নিতান্ত পাগপু। कतियाटं वाथा जातत देकरकशी दकवन ॥ যদি রঘুনাথ আমি তব আজা পাই। ভরতে খণ্ডিয়া রাজ্য তোসাঁরে দেওয়াই॥ আমি এই আছি রাম তোমার সেবক। আজ্ঞাকর ভরতের কাটিব কটক॥ তুমি যদি হত্তে প্রভূ ধর ধনুর্বাণ । • তব ৰূপে কোন জন হবে আওয়াণ।। हकोनना वरनन तांग कि वरन नक्तर। . বিমাতার বাক্যে তুমি কেন যাবে বন॥ এক সত্য পালহ পিতার অঙ্গীকার। ভরতের তরে দেহ সব রাজ্যভার॥ অন্য সত্য পালিতে নাছিক প্রয়োজন। দেশে থাক রাম তুমি না যাইও বন॥ মায়ের বচন লঙ্গি পিতৃবাক্য ধর। পিতা হৈতে মাতা তব ্যতি মহন্তর॥ গর্ভে ধরি তুঃখ পার স্তন দিয়া পোনে। হেন মাতৃ আজ্ঞা রাম লঙ্ঘ তুমি কিমে॥ বাপের বচন রাথ লঙ্ঘ মাতৃ বাণী। কোন শাস্ত্রে হেন কঁথা কোথাও না শুনি 🛭 শ্রীরাম বলেন মাতৃ। খ্রন এক কথা। পিতা অতশয় মান্ত তোমার দেবতা॥ দেশহ পরশুরাম পিতার কথায়। অব্রাঘাত করিলেন মায়ের মাথায়॥ পিতার আজ্ঞায় অন্টাবক্রের গোবধ। সগর জন্মায় পুত্রগণের আপীন॥ 🔻 সত্যু না লজেন পিতৃসত্যেতে তৎপর। মন ছঃখ্যে পিতা হইয়াছেন কাতর ॥ পিতৃ সভ্য-আমি যুদি না করি পালন। র্থা রাজ্যভোগ মম র্থাই জীবন॥ • বর্জ্জিবেন বিশাতারে পিতা লয় মনে। করিহ তাঁহার সেবা ভূমি রাত্রি দিনে॥

কৌশল্যা বলেন রাম সত্যে যাও বন। তুৰ্মি বনে গেলে আমি ত্যজিব জীবন ॥ মাতৃবধ করিলে হইবে তব'পাপ। যাতৃবধ পাপে রাম বড় পাবে তাপ। পিতৃসত্য পালিবা সে মায়ের মরণে। কোন পাপ বড় ব্লাম ভাৰ দেখি মনে॥ আফাশন লক্ষণ করেন অতিশয়। শ্রীরাম বলেন তব বৃদ্ধি ভারি নয়॥ যত যত্ন কর তুমি রাজৃ । নইবারে। তত যত্ন করি আমি যাইতে কান্তারে॥ বিমা**তার দো**ষ নাহি দোষী নহে কুঁ*ী*। সকল দেখিবা ভাই বিধাতার বাজী॥ বিমাতা জানেম ভাল আমার চরিত। জানিয়া শুনিয়া করিনেন বিপরীত॥ ভরত হইতে তাঁর আমা প্রতি আশা। বিমাতার দোয নাই আমার ছুর্দশা॥ যেণদন যে হবে তাহা বিধি দব জানে। °ছঃথ না ড়াবিহ°ভাই ফফা দেহ মনে॥ তুঃখনা ভুঞ্জিলে কর্মনা হম খওন। তুঃখঁ স্থা দেখ ভাই ললাটে লিখন॥ প্রবোধ না মানে কালসপ যেন,গর্জের। স্থনিত্রাকুগার শি**ও** ঘন**্দন তর্জ্জে**॥ ধনুকেতে গুণ দিয়া হিরে চারি ভিতে। কুপিয়া লক্ষণ বীর লাগিল কহিতে॥ রাজ্যখণ্ড ছাড়িয়া হইব বনবাদা। রাজ্যভোগ ত্যজি ফল মূল অভিলাধী॥ সম্যাস ত্র্যস্তা যত ব্রাক্ষণের কর্ম। ক্রতিয়ের সদা যুদ্ধ সেই তার ধর্ম॥ ক্ষত্রিয় কে ব্যায় কে করেছে বনবাস। শক্রর বঁচনৈ ত্কন ছাড়ি রাজ্য আশ। সবে জানে বিমাতা শত্রুর মধ্যে গণি।. তার বাক্যে রাজ্য ছাড়ে কোথাও না শুনি॥ তোমা বিনা পিতার মনেতে নাহি আন। তুমি বনে গেলে রাজা ত্যজিরেন প্রাণনা তোমা বিনা রূজা যাইবেন পরলোকে। প্রাণ ত্যঙ্গিবেন মাতা ফ্রোমা পুত্রশোকে

এই শোকে মাতৃ পিতৃ ত্যজিল জীবন ! মাতৃ পিতৃ হত্যা তুমি কর কি কারণ॥ অকারণে হের এ অজাসু বাহু দণ্ড। অকারণে ধরি আমি ধরুক প্রচণ্ড॥ অকারণে ধরি খড়গ চর্মা ভল্ল শূল। আজা কর ভরতেরে করিব নির্মাল ॥ नकल रहेल वार्थ (व मव मम्भेन। আমি দাস থাকিতে প্রভুর এ আপদ।। শ্রীরাম বলেন তার নাহি অপরাধ। ভরত না জানে কিঁছু এতেক প্রমাদ।। অকারণ ভরতেরে কেন কর রোষ। বিধির নির্বন্ধ ইহা তাহার কি দোষ॥ রামেরে প্রবোধ দেন কৌশল্যা লক্ষ্মণ I দয়াময় রাম নাহি শুনেন বচন॥ শায়েরে কহেন রাম প্রবোধ বচন। আজা কর মাতা আুজি যাই আমি বন॥ কৌশল্যা কছেন শ্বামে সজল নয়নে। না জানি হইবে কবে দেখা তব সনে॥ বে মন্ত্র কৌশল্যা পেয়েছিল আরাধনে। (महे मख मिल तानी खीतारमत कार्रन ॥ চতুদ্দশ বৰ্ষ বনে থাকিবে কুশলে। অস্ট লোকপাল রাখ আগাঁর ছাওয়ালে।। ব্রহ্মা বিষ্ণু রাখুন কাত্তিক গণপতি। লক্ষ্মী সরস্বতী রক্ষা করুন পার্বতী॥ একাদুশ রুদ্র আর দাদশ যে রবি । ' জলে স্থলে রক্ষা করুন আর যে পৃথিবী॥ চৌদবর্ষ যদি রহে আমার জীবর্ম। তবে তোমা সনে মম হবে দরশন।। বিদায় হইয়া রাম মায়ের চরণে ৷ গেলেন লক্ষণ সহ সীতা সম্ভাৰীণে 🗈 শ্রীরাম বলেন সীতা নিজ কর্মদোষে। বিমাতার বাক্যে আমি যাই বনৰাসে॥ বিবাহ কৃ।রয়া এক বষ আছি ঘরে। হেনকালে বিমাতা ফেলিল মহাফেরে॥ তাঁহার বচনে আমি যাই বনবাঁস। ভরতেরে রাজ্য দিতে বিমাতার আশ ॥

চতুর্দিশ বর্ষ আমি থাকি গিয়া বনে। তাবৎ মায়ের সেবা কর রাত্রি দিনে॥ জানকী বলেন স্থথে হইয়া নিরাশ। স্বামী বিনা আমার ক্রিসের গৃহ বাস॥ তুমি সে পরমগুরু তুমি সে দেবতা। 🖊 তুমি যাও যথা প্রভু আমি যাই তথা॥ স্বামী বিনা জ্রীলোকের আর নাহি গতি। স্বাসীর জীবনে জীয়ে সরণে সংহতি॥ প্রাণনাথ একা কেন হবে বনবাসী। পথের দোসির হব করে লগু দাসী॥ বনে প্রভু ভ্রমণ করিবা নানা ক্লেশে। তুঃখ পাসরিবা যদি দাসী থাকে পাশে ॥ যদি বল দীতা বনে পাবে নানা ছঃখ। শত তুঃথ ঘুচে যদি হেরি তক মুখ ॥ তোমার কারণে রোগ শোক নাহি জানি। তোসার সেবায় ছুঃখ স্থখ হেন সানি॥ শ্রীরাম বলেন শুন জনক-হৃহিতে। বিশম দণ্ডক বন না যাইছ সাঁতে॥ সিংহ ব্যাদ্র আছে তথা রাক্ষদী রাফস। বালিকা হইয়া কেন কর্ত্ত সাহস॥ অন্তঃপুরে নানা ভোগে থাক মনস্থা। ফল মূল খাইয়া কেন ভ্রমিবে দণ্ডকে॥ তোযার স্থমজ্জ। শয্যা পালন্ধ কোমল। কুশাঙ্কুরে বিদ্ধ হকে চরণ কোমল।। ভূমি আম দোহে হব বৈকৃতি আকৃতি। দোঁহে দোঁহাকারে দেখি না,পাইব জাঁতি চতুদিশ্ৰ বৰ্ষ গেলে দেখ বুঝি মনে।' এই কাল গেলে স্থথে থাকিব ত্নজনে॥ চিন্তা না করিহ কান্তে ক্ষান্ত হও মনে। বিষম রাজ্যগুলাঁ আছে সেই বনে॥ এীরামের বচদে সীতার ওষ্ঠ কাঁপে। কহেন রামের প্রতি কুপিত সন্তাপে॥ পণ্ডিত হইয়া বল নিৰ্কোধের প্ৰায় ।— কেন হেন জনে পিতা দিলেন আমায় ॥ নিজ নারী রাখিতে যে করে ভয় মনে। দেখ তারে বীর বলে কোন ধীর জনে॥

রাজ্য নিতে ভরত্ না করিল অপেকা। তার রাজ্যে স্ত্রী তোমার কিসে পায় রক্ষা পেয়েছিলা, রাজ্য তুমি লইল যে জন। স্ত্রী লইতে বিলম্ব আহার কতক্ষণ॥ 📞 সঙ্গে বেড়াইতে কুশ কাঁটা ফুটে : তৃণ হেন বাসি তুমি থাকিলে নিকটে। তব সঙ্গে থাকি যদি লাগে ধূনি গায়। **·অগুরু চন্দন চু**য়া জ্ঞান করি তায়॥ তব সহ থাকি যদি পাই তরুমূল। **অন্য স্বৰ্গ গৃহ নহে** তার সমতুল'॥ ত্ব হুঃখে হুঃখ মম স্থাে স্থা ভার। **আহংরে আহা**র আর বিহারে বিহার॥ কুধা ভৃষ্ণা যদি লাগৈ ভ্রমিয়া কানন। শ্রামরূপ নির্বিয়া করিব বারণ।। বছতীর্থ দেখিব অনেক তপোবন। **নানাবিধ পর্বতে** করিব আরোহণ॥ যথন পিতার ঘরে ছিলাম শৈশবে। বলিতেন আমাকে দেখিয়া মুনি সবে॥ শুন হে জনকরাজ তোমার হুহিতা। করিবেন বনবাস পতির, সহিতা॥ ব্রাহ্মণের কথা কর্তু না হয় খণ্ডন। বনবাস আছে মম ললাটে লিখন॥ তুমি ছাড়ি গেলে আমি ত্যজিব জীবন। স্ত্রীবধ হইলে নহে পাপ বিসোচন॥ **জীরাম বলেন**ুবুঝিলাম তব মন। তোমার পরীক্ষা করিলাম এতক্ষণ ॥ বনে বাস হেডু হইয়াছে তব মন। **থদাইয়া ফেলাহ** গায়ের আভরণু॥ এতেক শুনিয়া সীতা হরিষ অন্তরে। **খুলিলেন** অলঙ্কার যে ছিল শরীরে॥ ৰশ্মুথে দেখেন যত ত্ৰাহ্মণ সজ্জন। তাসবারে দেন তিনি নিজ আভরণ ॥ আছিল। অপিয়া বলেন দীতা বাণী। স্থ্য পরেন থেন তোমার ব্রাহ্মণী।। শীতার ভাণ্ডারে ছিল বহু বস্ত্র ধন। **८**म भक्न क्रिस्तिन छिनि विछत्रग ॥

শ্রীর ম বলেন শুন অমুজ লক্ষ্মণ। দেশেতে থাকিয়া কর,সবার পালন॥ দাস দাসী স্বাকারে করিহ জিজ্ঞাসা। রাজ্য লইবারে ভাই না করিহস্মানা॥ পিতা মাতা কাতর হবেন মম শোকে। কতক হবেন শান্তু তব মু্থ দেখে॥ যেই তুমি সেই আমি শুনহ লক্ষণ। একেরে দেখিলে হয় শোক পাসরণ॥ লক্ষণ বলেন আমি হই অগ্রসর। আমি সঙ্গে থাকিব হইয়া অনুচর ॥ যেই তুমি সেই আমি বিণাতা তা জানে যদি আমি থাকি তুমি কি করিবে বনে॥ সীতা সঙ্গে কেমনে ভ্রমিবে বনে বনে। সেবকে ছাড়িলে হুঃখ পাবে হুই জনে॥ রাজার কুমারী দীতা ছুঃখ নাহি জানে। সেবক বিহনে ছঃখ পাূবেন কাননে॥ শ্ৰীরাম বলেন ভাই যদি থাবে বন। বাছিয়া ধনুক বাণ লহ রে লক্ষণ। বিষম রাক্ষস সব আছে সেই বনে। ধনুর্ববার্ণ লহ যেন জয়ী হই রণে॥ পাইয়া রামের আজ্ঞা লক্ষণ সত্তর। ভাল ভাল বাণ সব বান্ধিল বিস্তর॥ শ্রীরাম বলেন বলি লক্ষ্মণ তোমারে। তল্লাস করহ ধন কি আছে ভাণ্ডারে॥ .ধনে আঁর আমার নাহিক প্রয়োজন। ব্ৰাহ্মণ সজ্জনে দেহ যত আছে ধন।। মুনি ঋষি আদি করি কুল পুরোহিত। তা সবারে ধন দিয়া তোষহ ছরিত॥ বাছিয়া বাছিয়া আন কুলীন ব্রাহ্মণ। যেবা যত চাঁহি তাঁরে দেহ তত ধন॥ যতেক দরিদ্র আছে ভিক্ষা মাগি খায়। তা সবারে দেহ ধন যেবা যত চায়॥ মম ছঃখে যত লোক হইবেক ছঃখী। চতুর্দশ বর্ষ যেন হয় তারা স্থা। পাইলেন লক্ষ্মণ জীরামের আদেশ। তাঁহার সম্মুখে ধন আনেন অশেষ॥

ভাণ্ডার করেন শৃত্য ধন বিতরণে। সবারে তোষেণ রাম মধুর বচনে ॥ আমা লাগি তোমরা না করিহ ক্রন্দন। করিবে ভরত ভাই সবার পালন॥ কোন দোৰ নাহি ভাই ভরত শরীরে। বুড় তুষ্ট আছি আমি তার ব্যবহারে॥ নানা রত্নে রাম করিলেন পরিহার। দানে শৃন্য করিলেন শতেক ভাণ্ডার॥ সকল ভাণার শৃত্য আরু নাহি ধন। হৈনকালে বাৰ্ত্তা পায় ত্ৰিজটা ব্ৰাহ্মণ॥ বড়ই দরিদ্র সে ত্রিজটা নাম ধরে। দান কথা শুনিয়া দে ধড়ক্ত করে॥ চলিতে শকতি নাই তকু ফাঁণ হয়। ব্ৰাহ্মণী তাঁহাকে হিত উপদেশ কয়॥ मीत्नरत करतन धनी ताम मिशा धन। । তুমি আমি বুড়া বুড়ী মুরি ছই জন॥ তুমি বৃদ্ধ আমি নারী তুঃখ যে অপার। কে আর পুষিবে কোথা মিলিবে আহার॥ শুনিয়া ব্রাহ্মণ তাবে নড়া ভর করে। অতি কক্টে গিয়া কহে রামের গোচরৈ॥ আমি দ্বিজ দরিদ্র ত্রিজট। নাম ধরি। বৃদ্ধকালে ব্ৰাহ্মণীকে পুষিতে না পারি ॥ পুত্র নাই আমার কে কারবে পালন। অনাহারে বুড়া বুড়ী খরি ছইজন॥ নিড় ভর ক রয়া আইলাম সম্প্রতি। তোমা বিনা-দরিদ্রের আর নাহি গতি॥ শ্রীরাম বলেন দ্বিজ আসিয়াছ শেষৈ। ধন নাই লক্ষ ধেনু লৈয়া যাও দেশে॥ ধেনু দান পাইয়া দ্বিজ হরিষ অন্তরে। কাপড আঁটিয়া যায় পালের ভিতিরে॥ দৃঢ় করি চুল বান্ধি নড়ি করি হাতে। পালেতে প্রবেশ করে উঠিতে পড়িতে॥ বুড়ার বিক্রম দেখি ভাবে সর্ববন্ধনে। ধেষ্ঠতে মারিবে নাকি এ বৃদ্ধ ব্রাক্ষণে॥ शिमिया विकल (कर (कर वा विधान। ত্রকাবধ হেতু রাম পাড়িলা প্রমাদ ॥

শ্রীরাম বলেন দ্বিজ কৃ**হিতে ভূরাই।** না পারিবে লইবারে এক লক্ষ গাই।। এক ধেমু লইতে তোমার এ সঙ্কট্। মরিবারে যাহ কেন ধেমুর নিকট॥ `ধেসুর সহিত দান দিলাম গোয়াল। গোয়ালে রাখিবে ধেমু থাকে যত কাল। অমুমানে জানি তুমি বড়ই নিৰ্দ্ধন। আজ্ঞা কর দিতে পারি আর কিছু ধন।। দ্বিজ বলে প্রভূ নাহি চাহি **আর ধন।** বেকু ধন বিনা নাহি অন্য প্রয়োজন ॥ বুড়া বুড়ী ধে**ত্ব হুগ্ধ খাইব অপার।** কত ছ্রগ্ধ বিকি দিয়া পূরিব ভাণ্ডার ॥ অনাথের নথি তুমি সকলের গঙি। কহিতে তোমার গুণ কাহার শক্তি॥ এক লক্ষ ধেমু লইয়া দ্বিজ গেল দেশে। রচিল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কুত্তিবাদে॥

## শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেধী এবং লন্ধণের বন গমন।

রামের প্রসাদে বাড়ে স্বার ঐশ্বা। দরিদ্র হইল ধনী শুনিতে আশ্চর্য্য॥ রাজ্যথণ্ড ছাড়ি রাম যান বনবাদে। শিরে হাত দিয়া কান্দে দবে নিজ বাদে॥ মাঝে সাতা আগে পাছে তুই মহাবীর। তিন জন হইলেন পুরীর বাহির॥ ক্রী পুরুষ কান্দে যত অযোধ্যানগরী। জানকীর পাছে ধায় অযোধ্যার নারী॥ যে সীতা না দেখিতেন সূর্য্যের কিরণ। হেন সীতা বনে যান দেখে সৰ্বঞ্জন। যেই রাম জমেণ সোণার চতুর্দোলে। হেন প্রভু রাম পথ বহেন ভূতলে। কোঁথাও না দেখি হেন কোঁথাও হা শুনি হাহাকার করে রুদ্ধ বালক রমণী॥ জগতের নাথ রাম যান তপোবনে। বিদায় হইতে যান পিড়ার চরণে॥

বুদ্ধি নাই ভূপ্তির হরিয়াছে জ্ঞান। -রাম বনে গেলে তাঁর কিসে রবে প্রাণ্ন॥ ब्राङाद्व भागन देकल देकदकशी बाक्समी। রাম হেন পুত্র হায় কৈল বনবাদী॥ ্মনে বুঝি রাজার যে নিকট মরণ। বিপরীত বুদ্ধি হয় এই সে কারণ॥' জানকী সহিত হাম যান তৰপোবন। রাজ্যস্থতোগ ছাড়ি চলিল লক্ষ্মণ॥ পুরীশুদ্ধ সবে যাই শ্রীরামের সনে। • চৌদ্দবর্ষ এক ঠাই থাকি গিয়া বনে॥ অযোধ্যার ঘর দার ফেলাই ভাঙ্গিয়া। কৈকেয়ী করুক রাজ্য ভরতে লইয়া॥ 🛨 শুগাল ভল্লুফ হউক অযোধ্যানগরে। 🛚 মায়ে পোয়ে রা জত্ব করুক একেখনে।। এই রূপ ঐারামেরে সকলে বাখানে। রাজার নিকটে যান দ্রুত তিন জনে॥ এক প্রকোষ্ঠ বাহিত্তে রহেন তিন জন। ূআবাস ভিতরে রাজা করেন ঞন্দন॥ তুপতি বলেন রে কৈকেয়ী ভুজ্ঞ পিনী। তোরে আনি মজিলামু সবংশে আপনি॥ "রযুবংশ ক্ষয় হেণ্ডু আইলি রাক্ষদী। রাম হেন পুত্রেরে করিলি বনবাদী॥ কেমনে দেখিব আমি রাম যায় বন। রাম বনে গেলে আফি ত্যজিব জাবন।। প্রাণু যাক্ তাহে মম নাহি কোন শোক। আমারে ত্রাবৃশ বলি ঘুষিবেক লোক ॥ বড় বড় রাজা আমি জিনিলাম রণে ! দেব দৈত্য, গধ্বৰ্ব কাঁপয়ে মোর বাণে ॥ যেই রাজা জিনিলেক দৈত্য যে সম্বর।. যারে অদ্ধাসনে স্থান দেন পুরন্দর॥ হেন দশরথ রাজা স্ত্রী লাগিয়া মূরে। এই অপুকৃতি মম থাকেল সংসারে ॥ ক্রীর বশ্রনা হুইবে অন্ত কোন নুর। আমার মর্নে লোক শিথিল বিস্তর 🖠 বর্জিবে ভরত তোরে এই অনাচারে। আমি বর্জ্জিলাম তোরে আর ভরতেরে॥

আজি হৈতে তোরে আমি করিনু বর্জন ! ভরতের না লইব আদ্ধ্র বা তর্পণ ॥ থাকি অग্ন প্রকোষ্ঠেতে তাঁরা তিন জন। শুনেন রাজার সর্ব্ব বিলাপ বচন ॥ রাজার ছুংথেতে ছুঃখী শ্রীরাম লক্ষণ। রাজার জন্দনেতে ক'ন্দেন তুইজন।। আবাস ভিতরে দেখে কান্দেন ভূপতি । হেনকালে উপনীত স্থযন্ত্র সার্থি॥ 'যোড়হাতে বার্ত্তা কহে রাজার গোচর। নিবেদন অবধান কর শৃপবর॥ শ্রীরাম লক্ষ্মণ সাতা যান আজি বনে। বিদায় হইতে আইলেন তিন জনে॥ ভূপতি বলেন মন্ত্রী নাহি মম জ্ঞান। সাত শত মহারাণী আন মোর স্থান॥ রাজাজ্ঞা পাইয়া চলে স্থমন্ত্র সারাখি। সাত শত মহাদেবী আনে শীঘ্ৰগতি॥ সাঁত শত মহাদেবী চারিদিকে নৈসে। তারাগ্রথ মধ্যে যেন চন্দ্রমা প্রকাশে॥ স্থ্যন্ত্র রাজাজামতে চ লল তথন। শ্রীরাম লকণ দাঁতা আনে তিন জন॥ কহেন বন্দীয়া রাম পিতার চরণে। আছ্মা কর বনে যাই এই তিন জনে॥ কহিলেন নূপতি করিয়া হাহাকার। মম মঙ্গে দেখা বাছা না হইবে আর॥ এথা না রহিব আমি না রবে জীবন।। তোমার সহিত রাম যাব তপোবন॥ শ্রীরাম বলৈন পিতা এ নহে বিহিত। পুত্ৰ, মঙ্গে পিতা যায় এই কি উচিত॥ ভূপতি বলেন রাম থাক এক রাতি। এক রাট্রি ঐকত্র করিব নিবসতি॥ ভালমতে দেখিব তোমার স্থবদন। • পুনর্কার মা হইবে চন্দ্র দরশন॥ গ্রীরাম বলেন মদি নিশ্চিত গমন। এক রাত্রি লাগি কৈন সত্য উল্লেখন ॥ আজি আমি বনে যাব আছে এ নিৰ্বন্ধ। না গেলে বিমাতা মনেণ্ডাবিবেন মন্দ।।

আজি হতে অন্ন করিলাম বিবর্জন। বনে গিয়া ফল মূল করিব ভক্ষণ॥ তারে পুত্র বলি যে কুলের অলঙ্কার। পিতৃসত্য পাল্বিয়া শোধয়ে পিতৃধার॥ ভূপতি বলেন শুন স্থমন্ত্র বচন। অশ্ব হস্তা সঙ্গে দেহ বহু মূল্য ধন॥• অরণ্যের মধ্যে আছে বহু পুণ্যন্থান। ব্রাহ্মণ তথম্বী দেখি করিছ প্রদান॥ যদি ধন দিতে রাজা করেন আশাস। 'কৈকেয়ী অন্তরে ছঃগী ছাড়িল নিশ্বাসু॥ সর্বাঙ্গ হইল শুক্ষ শ্লান হৈল মুখ। রাজারে পাড়িল গালি পায়ে মনে ভূঃখ। ভরতেরে রাজ্য দিতে করি অঙ্গীকার। কুটিল হৃদয় কর অত্যথা তাহার॥ তব বংশে ছিলেন সগর মহাশায়। অসমঞ্জ পুত্রে বর্জের প্রধান তনয়॥ রামেরে বর্জ্জিতে আজি মনে লাগে ব্যথা। আপনি করিয়া সত্য করিলা অঁতাগা॥ এত যদি ভূপতিরে বলিল কৈকেয়ী। নুপতি বলেন শুন পাপীয় স কহি॥। সগরের পুত্র অসমঞ্জ তুরাচার। গলা চা প বালকেরে করিত সংহার॥ তার মাতা পিতা হুঃখ পায় পুল্রশোকে। জানাইল সগর রাজারে প্রজানোকে॥ তব রাজ্য ছাড়ি রাজা যাব অন্য দেশ। অসমঞ্জ প্রজাগণে দেয় বড় ক্লেশ। কেমনে থাকিবে প্রজা যে দেশে র্র্যান। প্রজা যদি চাও পুত্রে করহ বর্জন॥ অসমঞ্জে বর্জে রাজা লোক অনুরোধে। 'শ্রীরামেরে বর্জ্জি আমি কোন জনারাধে॥ ' জগতের হিত রাম জগৎ জীবন। হেন রামে কে বলিবে যাহ তুমি বন॥ তথন বলেন রাম পিভূ বিচ্যমানে। ভাল যুক্তি মাতা বলিলেন তব স্থানে॥ রাজ্য ছাড়ি যাহার যাইতে হয় বন। ষশ্ব হস্তী ধনে তার্নু কোন প্রয়োজন।।

গাড়ের বাকল পার দণ্ড করি হাতে। জানকী লক্ষ্মণ মাত্র যাইবেক সাথে॥ বাকল পরিবে রাম কৈকেয়ী তা শুনে í বাকল রাখিয়াছিল দিল ততফণে। •বাকল আনিয়া দিল শ্রীরামের হাতে। कारमञ्जू वाकन (मिथ ताका मनतर्थ। লক্ষণের দীতার বাকল তিন্থানি। রোদন করেন দেখে সাত শত রাণী॥ অঞ্জল সবাকার করে ছল ছল। কেমনে পরিবে সাতা গাছের বাকল। হরি হরি শ্রেরণ করয়ে সর্ব্বলোকে। বজাঘাত হয় যেন ভূপতির বুকে ॥ সবে বলে কৈকেয়ী পাষাণ তোর হিয়া। তিলেক না হয় দয়া রামেরে দেখিয়া॥ এক জনে দংশিয়া দংশিলি তিন জনে। লক্ষণ দীতারে কেন পাঠাইলি বনে॥ পিতৃসত্য পালিতে শ্রীরাম যান বন। তানকী লক্ষ্মণ যান কিসের কারণ॥ বধুর বাকল দেখি রাজার ক্রন্দন। পাত্র মিত্র বলে সতী পরুষী রসম॥ পিতৃসত্য পুত্র পালে বধুর কি দীয় 🖒 পতিব্ৰতা দাঁতাদেবী পশ্চাং গোড়ায়॥ নানা রত্নে পূর্ণিত যে রাজার ভাণ্ডার। স্তমন্ত্র শুনিয়া আনে দ্বিত্ত অহশ্বার n জানকী পরেন তাড় তোভন নূপুর। মকর কুণ্ডল হার অপূর্বব কেঁয়ুর॥ মণিনয় মালা আর বিচিত্র পার্শুলী। হীরক অঙ্গুরীতে শোভিত কি অঙ্গুলী॥ তুই হাতে শব্ধ তাঁর অদৃত নিৰ্মাণ। করিলেন ইত্যাদি ভূষণ পরিধান॥ পট্টবস্ত্র পরিলেন অতি মনোহর। তৈলোক্য জিনিয়া রূপ ধরিন স্থন্র। বেষন ভূষণ হাঁর তেমনি আকার। \_ খণ্ডরে জানকাদেবী <mark>করে নম</mark>কার 🛚 🗎 বিদায় হইয়া দীতা শশুর চরণে। রহে যোড়হাতে শাশুড়ীর বিভযানে॥

কৌশল্যা বলেন সাঁতা শুন সাবধানে। স্বামীসেবা সভত করিবা রাত্রি দিনে।। রাজার বছয়ারী তুমি রাজার কুমারী। তোমার আচারে আচরিবে অন্য নারী।। নিৰ্দ্ধন হউক স্বাসী অথবা দধন। • স্বাঘী বিনা স্ত্রীলোকের অন্য নহে মন॥ जानकी वरनंत्रा (को भन्ता ठीक्राणि । স্বামীদেবা করিতে যে আমি ভাল জানি॥ স্বা ীসেবা করি মাত্র-এই আমি চাই। তেকারণে ঠাকুরাণি বনবাদে যাই॥ যত ধর্ম কর্ম করিয়াছি পিতৃন্রে। ত্মার জ্রীর মত প্রতান না কর্ আমারে॥ মায়ের অধিক যে আমারে ভাব ব্যথা। ় হিত উপূদেশ তেঁই শিখাইলা মাতা॥ তাঁর কথা শুনিয়া কহেন মহারাণী। ভোমা হেন বধু আমি ভাগ্য করি মানি॥ বধূরে প্রবোধ দিয়া বুঝান জীরামে। সতর্ক থাকিহ রাম মুনির আশ্রমে॥ জানকীর রূপে চমৎকৃত ত্রিভুবনে। সাবধান হইও রাম ভয়ানক বনে ॥ স্থমিত্রা বলেন শুন তন্য় লক্ষ্মণ। দেবজ্ঞান রামেরে করিহ সর্বক্ষণ॥ জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃতুল্য সর্বশাস্ত্রে জানি। আমার অধিক তব সীতা ঠাকুরাণী॥ শ্রীরাম বলেন শুন স্থমিতা সতাই। . অশিকাদ কর<sup>°</sup>আমি বনবাদে যাই॥ 'বনেতে তিনেতে তিন থাকিব দোসর। ত্ৰি**ভুৰনে আমার কাহারে** নাই ডর॥ বন্দেন স্বারে রাম যত রাজরাণী। সবাকার ঠাঞি রাম মাগেন মেলানি॥ নমস্বার করেন কৈকেয়ীর. চরণে। অমুমতি রূর মাতা আমি যাই বনে॥ ज्ञान मन तनिशाहि इत्कत वानी। মনে কিছু না করিহ দেহ গো মেলানি ॥ পাপিষ্ঠ কৈকেয়ী তাহে অতি ক্রুরমতি। ভালমন্দ্ না বলিল শ্রীরামের প্রতি॥

' মায়েরে সঁপেন রাম নুপতির পায়। যাবৎ না আদি পিতা পালিহ মাতায়॥ ताका विललम यि त्र वि अविन। তবেত তোমার মায়ে করিব পালন ॥ আমার এ আজ্ঞা রাম না কর লঙ্গন। তিন দিন রথে চড়ি করহ গমন।।" রাজাজ্ঞায়-রর্থ আনে স্থমন্ত্র সার্থি। তিন দিন রথে যাইবেন রঘুপতি॥ শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা উঠিলেন রথে। তোলেন আয়ুধ নানা লক্ষণ তাহাতে॥ রাজ্যখণ্ড ছাড়িয়া জীরাম যান বনে। পাছে পাছে কৃত ধায় দ্রীপুরুষগণে॥ ভাঙ্গিল সকল রাজা অযোধ্যানগরী। শ্রীরামের পাছে ধায় সব অন্তঃপুরী॥ ডাক দিয়া স্থমন্ত্রে বলিছে সর্ববজন। রথ রাথ দেখি শ্রীরামের চন্দ্রানন ॥ •কাটা থোঁচা ভাঙ্গি রাজা উদ্ধানে ধান। শ্রীরাম্ লক্ষণ সীতা কতু দূরে যান॥ শ্রীরাম বলেন শুন স্থমন্ত্র সার্থি। দৈখিতে না পারি আমি পিতার তুর্গতি॥ রথের করাও তুমি স্বরিত গমন। পিতার সহিত যেন না হয় দর্শন॥ স্থসন্ত্র বলিল আজ্ঞা না করিব আন। এক বাক্য বলি আমি কর অবধান॥ ভাঙ্গিল রাজার সঙ্গে অযোধ্যানগরী। রথের পশ্চাতে এই দেখ সর্বপুরী॥ রাজার সহিত যদি হয় দরশন। তবে না দেশেতে লোক করিবে গমন॥ শ্রীরাম বলেন বলি স্বসন্তা তোমারে। প্রয়োজন বাহি মোর রাজ্য পরিবারে॥ মম বাক্য আপনি না পার লঙ্গিবারে। ঝাট রগ্ন চালাহ না দেখা দিব কারে॥ শ্রীরামের আজ্ঞামতে স্থমন্ত্র সার্থি। রথখান চালাইল প্রনের গতি॥ কত দূরে গিয়া রথ হৈল অদর্শন। ভূমিতে পড়েন রাজা হয়ে অচেতন ॥

শ্বাজারে ধরিয়া তোলে অমান্যা সকল। শরীরের ধূলি মাড়ে মুখে দেয় জুল।। 'এক দিন শোকে তাঁর মূর্ত্তি হৈল য়ান। রাজার জীবদ নাই করে অনুসান।। রাজারে ধরিয়া দবে লৈয়া গেল দেশ। অন্তঃপুর মধ্যে তাঁরে করায় প্রবেশ ॥ গঢ়াগড়ি দশরথ যাম ভূমিতলে। (इनकारन किरक्यों बाकारत वित टारन নরণজি বলেন না ছুঁইস পাতকিনী। ত্ৰী হইয়া স্বামীকে বধিলি চঁণুলিৰী॥ প্রথমে যথন ছিলি কৈকেয়া যুবতি। রাজি দিন থাকিতিস্ আমান সংহতি ॥ তাহার করে। এই হইন প্রকাশ। রংম ছাড়। করিয়া করিলি সর্বনাশ।। (शत्नि (माकार्ड ग्रांक) (कोम्पाप्त यत्र। নোধার হইন শোক একই মোসর॥ बार्धि जिन नारि षुरुष स्मार्थात क्रान्सन । এক পোলে কাতির হবেন চুট্টজন। भ व तन पाड़िश्चिम लाओ हाएउँ लाग । পাৰক আহেতি হাতে প্ৰজা ছাতে বৈগা।। মাতদ ধাহার চাতে খোড়া ছাড়ে ঘাম। প্রভার ভোজন নাই করে উপনাস,॥ যাহিনাতে ফাহিনা না যায় গতে গাশ। সংসার হইল শৃত্য স্বলে নিরাশ।। রাত্রি-দিন কান্দে লোক করে জাগরণ। গেলেন তমসাকুলে শ্রীরাম নক্ষণ ॥ नाना वंनकूल (मधि (म नमीत कूटल । রাজহংস জ্রাড়া করে তমসার জলে. ম ন্নন্ত্রের প্রতি আজ্ঞা করিলেন রাম। তমলার কুলে অ'জি করিব বিশ্রাম'। রথ অশ্ব স্নান করাইল তার জলে। জন পান করাইয়া বান্ধে তার কুলে। অস্তগিরি গত রবি বেলার-বিরাম। ত্যসার জলে জান করেন জীরাম। লক্ষণ বুক্টের উলে বিছাইশা পাতা। করিলেন তাহাতে শয়ন ক্লাম সীচ্চা॥

কমগুলু ভরি-জল আনিল লক্ষণ। রাম শীতা প্রফালন করেন চরণ॥ হাতে ধন্ম লক্ষ্মণ রহিল জাগরণে। প্রতি পাইলেন রাম লক্ষণের গুণে ॥ তম্মার কুলেতে বঞ্চেন এক রাত্ 🛶 প্রভাতে যোগায় রথ স্ক্রমন্ত্র সার্থি॥ প্রতিংসান আদি করি নিয়ম আচার। হইলেন শ্রীরাম তম্সানদী পার॥ द्वथारन द्वथारन क्रीताराच वर्ग ग्राप्त । তথাকার লোক আসি দেয় প্রিজ্য ॥ বুদ্দকালে দশর্থ বাধ্য ব্লিভার। হেন পুত্ৰ পুত্ৰবৰ্ প্ৰিচীয় কান্তার। । বেখানে শুনেন রাম পিতার নিনান। ক্রেন সে স্থান হইতে স্থানত গ্ৰাম 🕏 তম্পা ছাড়িয়া আর গোমতা প্রভৃতি। নদা পার **হইলেন** বাধ মহাবালি 🛭 জলে হংস কেলি করেঁ খতি খুগোছ।। দেখি আপাদিত ধন সন্মান লক্ষণ। প্রায়ে মধ্যের সীতে সঞ্জন বিভিত্ত চ ই টুকুন রাফা এই দেখ টারোভিড ॥ এই সেপে ইফুকু ধানুন চন্দ্ৰ 🚶 নম পূর্বর পুরুতার দেখ রাজ্যন্ত ॥ যথা যথা যান রাম প্রদান হছে।। সে দেশের বত গোনে আমি নিবেদন দ তেমার বিহনে রাম হাজ্যের বিনাশ। কোন বিৰি স্বজিল জোমার বন্যাস। সবকিত্রি রাম্চন্দ্র দেনেন মেলানি। ভালবাস আয়ারে ভোষরা ভাল জানি 🛊 করিয়া রাজার মিন্দা সবে যায় খনে। পিতৃনিন্দা শুনি রাঘ গেলেন অন্তরে॥ পর্কা হেন উজ্তৈ রথ বার নানা দেশ। : क्रिंगिलंब नारका नाम करबन अरबन ॥ শ্রীরাম বনেন শুন জানকি দ্রুমরা । মন নাভাসহের ক্ষাছিল এই পুরী॥ পুত্রবাহ করিলেন প্রজার পালিন। গপাতীয়ে দিয়াছিলেন আন্তর্গণেন । ।

নগরের মধ্যে গঙ্গা শোভে কুতুহলে i সারি সারি যজ্ঞকুণ্ড তার হুই কুলে,॥ কদলী গুবাক নারিকেল আত্র আর। ত্রই তীরে রুপিয়াছে শোভিত অপার॥ ঠুই কুলে বিপ্রগণ করে বেদধ্বনি। তুই কুলে স্থান করে যত ধাষি মুনি॥ স্থমজের প্রতি তবে বলেন শ্রীরাম। ' গঙ্গাতীরে রহি আজি করিব বিশ্রাম॥ স্ক্রমন্ত্র লক্ষ্মণ দৌহে দিলা অন্তুমতি। রথ হৈতে উলিলেন চারি মহামতি॥ রাম দীতা লক্ষণে বৈদেন রক্ষণলে। স্ক্রমন্ত্র চালায় অগ তাঙুবীর কুলে॥ ভাস্কর পশ্চিমে যান বেলা অবশেষে। তখন গোলেন রাম শুঙ্গবের দেশে। শুঙ্গবের দেশ দেখি রাম হৃষ্টমতি। লাগিলেন বলিতে শ্রীলক্ষাণের প্রতি॥ গুহক চণ্ডাল হেথা আছে মম মিত্র। আমারে পাইলে হবে প্রফুল্লিত চিত্ত॥ শ্রীরাম বলেন শুনু স্থনন্ত্র সার্থি। মিত্রের বাটীতে আমি প্লাকি এক রাতি॥ কৈহিব গুনিব বাক্য দোঁছে দোঁছাকার। বিশেষতঃ জানিব পথের সমাচাব॥ गगिविध कन शाव कमनी कैठिन। স্থরত্ব নারাঙ্গী আদি পাইব রদাল।। রাম রনে যাইতে রহেন সেই দেশে। াইে প্ৰযোধ্যাকাণ্ড কবি কুতিবাদে॥

> জীরামচন্দ্রের সহিত গুঞ্চকের সন্দর্শন ও অসম্ভ কাকের এক চক্ষ্ বিদ্ধাকরণ।

যোড়হাত করি বলে স্থমন্ত্র সার্থি।
আমারে কি আজা কর করি অবণতি॥
শুনিয়া নূলন রাম কমললোচন।
রথ লৈয়া দেশে ছুমি করহ গমন॥
তিন দিন রথে আসি পিতার আদেশে।
তিন দন গাঠাত হুলি যাত দেশে॥

আর তিন দিনে যাবে অযোধ্যানগর। সকল কহিবা গিয়া পিতার গোচর॥• ব্বদ্ধ পিতা ছাড়ি আইলাম দেশান্তরে। এমত দারুণ শোক কিমতে প্রাসরে॥ পিতৃসেবা না করিলাম থাকিয়া নিকটে। কোথাও'না দেখি হেন কোন জনে ঘটে। প্রাণের ভরত ভাই থাকে সে বিদেশে। ভরতে আনিয়া রাজ্য করিবা হরিষে॥ যত দিন ভরত এ কথা মাহি শুনে। তত দিম রবে মাতামর্হের ভবনে॥ মারের চরণে জানাইবে নমস্কার। আয়া হেতু শোক যেন না করেন আর 🛚 রাত্রি দিন দেব! যেন করেন পিতার। মোরে পাদরিবে মাতা দেখিয়া সংসার॥ পরিহার জানাইবে কৈকেয়ীর প্রতি। তার কিছু দোষ নাই এই দৈবগতি:॥ পিতার চরণে জানাইহ সমাচার। অস্থির হুইলে তিনি নজিকে সংসার॥ তুমি হেন মহাপাত্র স্থমন্ত্র সার্রাথ॥ ইন্ট কুটুন্বের ঠাঞি জানাবে মিনতি॥ রামেরে স্থমন্ত্র কৃহে ক্রিয়া ক্রন্সন। আর ক্রতদিনে রাম পার্ব দরশন॥ বিদায় হইয়া যায় স্থমন্ত্র কান্দিয়া। অতি শীম্রগতি গেল রথ চালাইয়া॥ স্থমৰ্ম্নে বিদায় দিয়া শ্ৰীরাস চিস্তিত। মন্ত্রণা করেন সীতা লক্ষণ সহিত॥ হেথা হৈতে অযোধ্যা নিকট বড় পথ। এখানে থাকিলে নিতে আসিকে ভরত॥ স্থমন্ত্র কহিবে রাখি শৃঙ্গবের পুরে। শুনিলে ভরত নিতে আদিবে সম্বরে॥ যাবৎ হুমন্ত্র পাত্র নাহি যায় দেশে। গঙ্গাপার হৈয়া চল যাই বনবাদে॥ গুহকের প্রতি তবে বলেন জীরাম। চিত্রকৃট শৈলে গিয়া করিব বিজ্ঞাম ॥ দেখিয়া আতঞ্চ হয় গঙ্গার তরঙ্গ। ঝাট পার কর যেন সতের নহে ভঙ্গ।

সাত কৌটি নৌকা তার গুহক চণ্ডাল। স্থানিল সোণার নৌকা সোণার কেরাল ॥ গুহ বলে করিলাম তরণী সাজন। এক রাত্রি রাম হেথা বঞ্চ তিন জন। এক রাজি থাকি রাম তো াার সহিত। শীরাম বলেন মিত্র এ নুহে উচিত॥ এখানে রহিতে আজি মনে শক্ষা পায়। ভরত আনিয়া পাছে প্রমাদ ঘটায় 🛭 -ঝাট পার কর বন্ধু না কর বিশস্ব। গুহ বলে ঝাট পার করিব আরম্ভণা গুহের বাড়ীতে রাম করি অবস্থিতি। বিদায় হইয়া যান চলি শীত্ৰগতি॥ প্রাতঃকালে শুহ নৌকা করিল সাজন। পার হৈয়া কুলেতে উঠেন তিন জন॥ মাবে সীতা আগে পাছে তুই মহাবার। সূই ত্রোশ পথ বাহি যান গন্ধাতীর॥ শ্রীরাম বলেন ভর্গবাজের নিকটে। আজি বাসা করি গিয়া থাকি নিঃসম্কটে॥ মুনিগণ বেষ্টিত বসিয়া ভরদ্বাজ। তারাগণ **মধ্যে যেন শো**তে দ্বিজরাজ। হেনকালে দেখানে.গেলেন তিন জন। তিন জন কন্দিলেন সুনির চরণ।। 🖺 রাম বলেন শুন মূনি মহাশয়। তিন জন তব ঠাঁই কহি পরিচয়॥ ্রীনশরথের পুত্র গোরা তুইজন। শ্রীরাস আমার নাম কনিষ্ঠ লক্ষ্য।। পিতৃসত্য পালিতে হয়েছি বনবাসী। জনককুমার্রা দীতা সহিত প্রেয়দী 🚜 রামকথা শুনি মুনি উঠেন সন্ত্রমে। পাত অর্ধ্য দিয়া পূজা করেন শ্রীরামে। মুনি বলিলেন তুমি বিষ্ণু অবতার। বিষ্ণু আরাধনে তপ করম্বে সংসার ॥ ষাঁর তপ্ন আরাধন করে সুনিগণে। সেই বিকু জাইলেন আসার ভবনে ॥ শীরাম শক্ষণ লক্ষ্মী দেখি ডিস উন্দেশ আপনারে ধন্য করি মানি তভদিনে॥

গঙ্গা যমুনার মধ্যে আমার বসতি। বনবাদ বঞ্চ এথা থাকিব সংহতি॥ • শ্রীরাম বলেন মুনি অযোধ্যা সন্ধিধি। অযোধ্যার লোকেরা আসিবে নির্বধি॥ এখা হৈতে কোন স্থান হয়ত নিৰ্জ্জন 😷 যমুনার পারে সে অন্তত হয় বন॥ কহ মুনি কোঁথায় করিব নিবসতি। শুনি ভরদ্বাজ কহে জীরামের প্রতি॥ য়েয়া মুনিগণ বৈদে বটরুক্ষ তলে। মূগ পক্ষী বনজস্ত আছে কুতৃহলে ॥ নানা ফঁল মূল পাবে বড়ই স্থবাদ। . তপোৰন দৈখি রাম ঘুচিবে বিষাদ।। মুনি সকলের সঙ্গে থাক সেই দেশ। ভরত তোমার তথা না পাবে উদ্দেশ। এই দেশে নাছি রাম নৌকার সঞ্চার। ভেলাবান্ধি যমুনায় হও তুমি পার॥ ত্রিশ হস্ত যমুন। আড়েতে পরিসর। নিম্নেতে না জানে লোক গভীর বিস্তর॥ এক রাত্রি রাম হেথা বঞ্চ তিন জন। কালি ভূমি যাইও মুনির্ তপোবন ॥ এথা হৈতে তপোৰন উভয় যোজন 🗈 তুই প্রহরের মধ্যে বাবে তিন জন॥ সেইখানে শ্রীনাম বঞ্চেন এক রাতি P বিদায় হইয়া রাম যান শীঘ্রগতি॥ উভর বীরের হাতে দিব্য ধকুঃশর।" নধ্যে সাভা তুই পার্ষে তুই সহোদ্র ॥-অতে রাম যানু পিছে শ্রীরামরমণী। সজল জলদ সহ যেন সৌদামিনী॥ জয়ন্ত নামেতে,কাক ছিল সে আকাণে। দেখিয়া দীতার রূপ আদে দীতা পাশে॥ অচেতন হইল ধরিতে নারে মন<sup>†</sup>। তুই নথে আঁচড়ে দীতার তুই স্তন ॥ উড়িয়া চলিল কাক পাইয়া তরাস। ছয় মানের পথ গেল পর্বত কৈলাস।। দ্রাকেন জনকস্তা ভয়ে উচ্চঃস্বরে। গ্রীরাম বলেন ভাই সীভানে ট্রে খারে 🖫

শুনিয়া রামের কথা কছেন শক্ষণ। সীতারে প্রহারে হেন আছে কোন জন।। স্প্রমিত্র। অধিক দীতা ঠাকুরাণী মা।।-প্ৰশাইয়া গেল, কা**ক, আঁচাড়ি**য়া গা॥ দৈশিতে না পাই কাক গেল কোনখানে। বাণেতে বিদিয়া তারে মারিব পরার্ণে॥ হেনকালে রামের্রে বলেন দেবী সীতা। খাঁচড়িয়া গেল কাক হ'য়েছি ব্যথিতা॥ কাক মারিবাকে রাম পূরেন স্ফান। যে দেশে চলিল কাক তথা যায় বাণ॥ কৈলাস াড়িয়া কাক স্বৰ্গপুরে যায়। খারিতে রামের বাণ পাছ পাছ ধান। ্রিন্দ্র নিকটে কাক লইল শরণ। প্লামের ঐষিক,বাণ হইল রোক্ষণ॥ ভাগাণ বেশেতে গেল সে ইন্দ্রের ঠাই। -ফ্হিনেন আমি **সে** জয়**ত্ত** কাক চাই॥ ক্রিয়েট্ছ মন্দ কর্ম্ম বিধিব জীবন। স্থানিত্রে যে জন কাক তাহারি মরণ॥ রাণিতে নারিল কাকে দেব পুরন্দর। ্থানিয়া দিলেন কাকে বাণের গোচর॥ জয়ত্তেরে দেখি রোমে শ্রীরামের বাণ। বিষ্কিয়া কৃষ্ট্রিল তার এক চক্ষু কাণ।। শীরামের কাছে দিল বিন্ধি এক আঁখি। করুণানাগর রাম না মারেন পাখী॥ ভীৱান বলেন স্মতা দেখ অপমান <u>৷</u> ন্যে চড়ে দেখিল সেই চক্ষু হৈল কাণ।। আমান পেয়ে কাক গেল নিজ দেশে। ্টিল অধোধ্যাকাণ্ড কবি কুভিবাসে॥

দশরপ রাধার মৃত্যু।

দিবাকর কিরণ উত্তাপে উত্তাপিতা।

ত্রি কৈতিরা অতি জনক ছুহিতা।

বা মণ্ডিত তাঁর পায়ের অঙ্গুলী।

বাতপে মিলায় যেন ননীর পুত্রলী।

পুনির কার দিয়া যানু তিন জন।

দেশিয়া খাইল পাণে মুনিপাছীগণ।।

জিজ্ঞাসা করিল সবে জানকীর প্রতি। পদত্রজে কেন যাও তুমি **রূপবতী**॥ ' অনুভব করি তুমি রাজার নশিনী। সত্য পরিচয় দেহ কে বট আপনি ॥ তুর্বাদলখ্যাম অত্যে অতি মনোহর। আজানুলম্বিত ভুজ রক্ত ওষ্ঠাধর॥ স্থার বদন দৈখি অতি সনোহর। ধনুর্বাণ করে উনি কে হন তোমার ॥ নবীন কমল মুখ জাওঙ্গ রচিত। পূলকে গভিত গণ্ড অল্ল বিক্ষিত।। লাজে অধানুগী সাঁতা না বলেন আর। ইঞ্জিতে বুকান স্বাধী ইনি যে আসার॥ কলনিনী সীতা পথে যান ধীরে ধীরে। তবে উপস্থিত হন যম্পার ভীরে॥ তাহার গভীর জল পাতাল প্রমাণ। রামের প্রভাবে হয় ইটুর সমান॥ ন। জানিয়া ভেলা ভাহে বান্ধেন লক্ষ্য দ ইটি জল পার হ'য়ে অক্লেশে গদন॥ মূলির চুরণ র|ম বন্দেন তথ্ন। রামেরে দেখিয়া মুনি হরণিত মন॥ বলিলেন হে রাম আপনি নারায়ণ। তপদ্বীর বেশে কেন আইলেন বন।। ত্রীরাম বলেন মুনি পিতার আদেশে। বিপিনে করিব বাস তপশ্বীর বেশে ॥ তিন জন তথায় রহিলেন অক্লেশে। এদিকে ছমন্ত্র গিয়া উত্তরিল দেশে॥ ছয় দিনে উত্তরিল অযোধ্যানগরে। বোড়াংতে দাণ্ডাইল রাজার গোচরে ॥ কহিতে লাগিল পাত্র নমকার করে। রামে রাখি আইলেন শৃঙ্গবের পুরে॥ সেথা হৈতে আইলাম রাজা তিন দিনে। রাম সীতা লক্ষণ রহেন সেই স্থানে॥ বিদায় দিলেন গ্রাম মধুর বচনে .৷• প্রণিপাত করিয়াছে তোমার চরণে॥: রামের যেমন শীল তো**সা**র বচন। গৰ্জন করিয়া কিছু বলিল লক্ষণ ॥

প্রচণ্ড কোদণ্ড ধরি গর্জের যেন ফণী। কিছু মাত্র না বলিল সীতা ঠাকুরাণী ॥ এতেক হ্ৰমন্ত্ৰ যদি বলিল বচন। পুরীর সহিত দবে করিল ক্রন্দন॥ ষাত শত মহাদেবী রাজার রমণী। কান্দিয়া বিকল সবে পোছায় রজনী॥ কেহ কারে না শান্তায় সবে অচেতন। পূর্বকথা রাজার যে হইল সারণ॥ কৌশল্যার চাঁই রাজা কহে পূর্বকথা। মহাজন যাহা বলেন না হয় অতাথা # মৃগয়াতে গিয়াছিলাম সরযুর তীরে। অন্ধ মুনির পুত্র কলদে জন্ম ভরে॥ মন জ্ঞান মুগ সব করে জলপান। প্রিলাম শব্দ মাত্র পাইয়া সন্ধান॥ ভরিতে সলিল তার ফুটে বাণ বুকে। প্রাণ পেল বলিয়া মূনির পুত্র ভাকে॥ কোন অপরাশ্ব প্রাণ নিল কোন ছনে। এতেক শুনিয়া আমি গেলাম সে স্থানে॥ শ্নিপুল বলে রাজা পাড়িলা প্রযাল। আমারে মারিলে কি পাইয়া অপরাধ। অক্ষ মাতা পিতা আমি পুনু রাত্রি দিনে। বুড়াবুড়ী মরিবেক খানার মরণে॥ অন্ধ মাতা প্রিতা আছে ঐানলের বনে। আমা কোলে করিরাজাচল সেই স্থানে॥ যাবৎ আমার পিতা নাহি দেন শাপ i আমা লৈয়া চল ভূমি যথা বৃদ্ধ বাপু॥ ইহা বনা তোর আর নাহি প্রতিকার। এতেক বলিলা মোরে মুনির কুমার। অন্ধ বুড়া বুড়ী বসিয়াছে যেই খানে। শিশু কোলে করি আমি গেলাম দৈ বনে॥ সুনি বলিলেন রাজা বড়ই নির্দিয়। কি দোষে মারিলৈ বল আমার তনয়।। আমারে লুইয়া চল সরযুর•কূলে। পুত্রের তর্পণ স্থামি করি সেই জলে॥ মুনিরে ধরিয়া নিলাম সরযুর নীরে। পুত্রের তর্পণ করি শাপিন আমারে॥

পুত্রশোকে মরিয়া করিল স্বর্গবাস। দেশে আইলাম আমি পাইয়া তরাস ॥ (म गूनित वाका, कडू ना इस थंधन ॥ আজিকার রাত্রে রাণী আমার মরণ॥ সে অন্ধ্র মুনির শাপ ফলে অতঃপরে। \_\_\_ ছটকট করে রাজা মুখে বাক্য হরে॥ হাহাকার করি রাজা ত্যজিল জীবন। নিদ্রা যায় দশর্থ হৈন লয়, মন॥ পুর্রার সহিত কান্দি পোহায় রজনী। রাজারে চিয়াতে গেল সাতশত রাণী॥ ছুই দণ্ড'বেলা হয় সূর্যোর উদয়। এতকণ নিজা যায় রাজা মহাশয়। অনন্তরে রাজারে করিল যুত্তান। নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে নাহি তাঁর প্রাণ**া**দ আঢ়াড় খাইয়া পড়ে কদলী ধৈমনি। লাজার চরণ ধরি কান্দে সব রাণী॥ একে পুত্রশোকে রাগা পরম ছঃখিতা। পতিশোকে ততোধিক হইল মুচ্ছিতা ॥ সত্যবাদী রাজা তুলি সত্যে বড় স্থির। সত্য পালি ষরে ধ্যেলে ত্যাজয়া শরীর ॥ সত্য না লভিমলে ভূমি বঙ্ পুণ্যস্লোক । বর্গবাসী হয়ে এড়াইলে প্রজ্যোক ॥ রাজা স্বণে ভোল আর রাম গেল বন 1 पूरे (भारक धान त्यात थारक कि कांत्रन III • ভূমে গড়াগড়ি বায় কৌশল্যা তাপিনী। কৌশন্যারে বুঝান বশিষ্ঠ মহামুনি 🗈 তোগারে বুঝাব কত নহেত উচিত। মৃত হেতৃ ক্লান্দ যত সব অনুমিত॥ স্বৰ্গেতে গেলেম, রাজা পালিয়া পৃথিবী ৮ তার ধর্মাণকর্মা করু তুমি মহাদেবী॥ রাজাকে **রাথহ** করি তৈল মধ্যগভ। দেশে আসি অগ্রিকার্য্য করিবে ভরত ॥ বাসি মড়া হইয়া আছেন মহারাজ 🕈 🔭 প্রতিকোলে যুক্তি করে অমাত্য সমাজ 🖟 সভ্য পালি ভূপতি গেলেন স্বৰ্গবাস 🖟 গ্রাজ্ক হইল বড়ই প্রাই ত্রাস্থা

অরাজক রাজ্যের সর্বদা অকুশল। -মরাক্সক পৃথিবীতে নাহি হয় জ**ল্**। অরাজক রাজ্যে বৃক্ষে নাহি ধরে ফল। অরাত্মক রাজ্যে ধর্ম সকলি বিফল॥ অুরাজক রাজ্যে ভূত্য বশ নাহি হয়। ব্দরাজক রাজ্যে বর্ককণ দহ্যভয়॥ ' ষ্মরাজক রাজ্যেতে তুরঙ্গ হন্ডা ছোটে। অরাজক রাজ্যেতে প্রজার ধন লোটে॥ অরাজক রাজ্যে সদা হয় ডাকা চুরি। অরাজক রাজ্য দেখি বড় ভর করি॥ অরাজক রাজ্যে অন্ম নৃপতি গরজে। অরাজক রাজ্যে প্রজালোক ছঃথে মজে॥ - অরাজক রাজ্যে না বরিষে পুরন্দর। অরাজক রাজ্যের অশুভ বহুতর॥ অরাজক রাজ্যে নারী নাহি রহে পাশে। অরাজক রাজ্যে স্বামী অন্য নারী তোষে॥ অরাজক রাজ্যে দদা হিতে বিপরীত। ষরাজক রাজ্যে থাকা অতি অনুমিত॥ রাজ্য করিলেন বৃদ্ধ রাজা মহাশয়। তাঁহার প্রতাপে লোক থাকিত নির্ভয়॥ **'স্বর্গ মৃত্যু পাতাশ কাঁপিতৃ আঁর ডরে। রাজ্যের কুশল ছিল বুড়ার আদরে**॥ হেন রাজা বিনা রাজ্য করে ট্রন্মল। রাজা হৈলে রাজ্য রক। প্রভার কুশল । রাজ্য দিতে ভরতেরে সর্ব্ব অঙ্গীকার। ভরতেরে খানি দেশে দেহ রাজ্যভার॥ ভরত'আছেন মাতামহের বসতি। দুত পাঠাইয়া তারে আন' শীঘুগতি॥ রাজা স্বর্গগত রাম চলিলেন বনে। এত ঘোর প্রমাদ ভরত নাহি জানে ॥ ভরতেরে না কহিবে এ সর্ব ঘটন। তবে না করিবে সেহ দেশে আগমন ॥ মাতৃদ্ধেয়ু গুনিলে ভরত মা আসিবে। পিছশোকে মনোড্রংখে দেশান্তরী হবে॥ ভরত মাতুলগৃহে অযোধ্যা পাসর!। ছারি পুত্র ফাহে দশগ্রথ বাসিমভা॥

বুদ্ধির সাগর মাত্র মন্ত্রণা বিশেষে। চলিলেন ভরতেরে আনিবারে দেশে॥ •করিলেন অমুজ্ঞা বশিষ্ঠ পুরোহিত। ভরতে আনিতে সবে চলিল স্বরিত। হস্তিনাৰগৱৈ গেল ভৃতীয় দিবদে। প্রদিন-গেল তারা ক্রলের দেশে ॥ নীহারের রাজ্যে গেল ছবিত গমনে। লক্ষী অধিষ্ঠান সদা জ্ঞান হয় মনে॥ রাত্রি দিন সবে পথে চলিল দাম্বর। ·श्वन दब्ब ज़ारका राम तिर्थ मरनार्ब ॥ আভিকুল দেশে গেল যেন স্থরপুর। কুকণা বৰ্জিত লোক স্থকণা প্রচুর ॥ বহবেণু নদী পার হৈল **সর্বজন।** যার ছুই কুলে বৈদে অনেক ব্রাহ্মণ॥ নদ নদী কন্দর হইল বহু পার। বহু দেশ দেশান্তর এড়ায় অপার।। গিরিরাজ দেশেতে কেক্য় ঝ্লজা বৈসে। উত্তরিক গিয়া পাত্র পঞ্চম দিবদে॥ রাত্রি দিন পথশ্রমে হইয়া বিকল। রন্ধন ভোজন করে পেয়ে রম্যুন্থল।। ভরতের দঙ্গে নাই হয় দরশন। পথ্যমে নিদ্ৰা যায় ইয়ে অচেতন॥ ক্লতিবাস পণ্ডিতের বাণী অধিষ্ঠান। র,চল অযোধ্যাকাও অমৃত সমান॥

> ভরুতের পিতৃপ্রান্ন করণান্তর রানকে বন হইতে গৃংখ আনিবার জন্ম গমন এবং অযোধ্যায় পুনরাগমন ।

নিদ্রাগত ভরত পালঙ্কের উপর।
উঠেন কৃষণ দেখি সশঙ্ক অন্তর ॥
প্রভাতে ভরত আসি বসেন দেওয়ানা ।
আইল অমাত্যগণ তাঁর সম্ভাবণে ॥
যথাযোগ্য নমস্থার করে পাত্রগণ ।
বান্ধণ পণ্ডিত করে শুভালীর্বিচন ॥
মিত্রগণ আর্দিরা আলাপ করে কত।
ইতরে সন্তোধ করে ব্যবহার মত ॥

ভরত বিষধ অতি মুখে নাহি শব্দ। নিশাস প্রথল বহে রহে অতি তব্ধ। ভরতেরে ক্লি**জ্ঞাসা** করেন পাত্রগণ। শুনিয়া ভ্র**ত** বা**ক্য বলেন** তখন॥ কুম্বপ্ল **দেখেছি আজি রা**ত্তি অবশেষে। যেন চক্ত দূর্যা থসি পড়িল আকাশে। স্থাপ্নে এক ব্লব্ধ আসি কহিল বুচন। শ্রীরাম লক্ষ্ণ সীতা গিয়াছেন বন॥ দেখিলাম মুঠ পিতা তৈলের ভিতর। এই স্বপ্ন দেখি আমি কম্পিত অন্তর ॥ চারি ভাই আর পিতা এই পাঁচ জ্ন। পাঁচের মধ্যেতে দেখি পিডার মরণ॥ ভরতের কথা শুনি সবাকার ত্রাস। পাত্র মিত্র ভরতেরে করিছে আশ্বাস॥ দেখিয়াছ কুম্বপন হে নৃপতিকুমার। শুনহ ভরত কহি তাব প্রতিকার॥ দেবতার পূজা ভূমি কর সাব্ধানে। ব্রাক্ষণ দরিদ্রে তৃষ্ট কর নানা দানে ।। ইহ। বিনা ভরত নাহিক উপদেশ। দানদারা তোমার ঘূচিবে সর্ব্ব ক্লেশ।। পাত্র মিত্র করিলেক এতেক্ক মন্ত্রণা।' স্নান করি ভরত অন্নৈন দ্রব্য নানা। পূজিনেন আগে দেব দিয়া উপহার। করেন ভরত দান সকল ভাগার॥ ভরতের যত ছিল ধনের ভ'গুার। দিলেন সকৰ স্বিজে সীমা নাহি তার॥ সকল ভাণ্ডার শৃত্য নাই আর ধন। তথাপি তাঁহার কিছু স্থির নহে মন 🛚 🕆 প্রবন প্রতার্গশালী কেকয় ভূপতি। দেওয়ানে বদিল গিয়া যেন স্থ্যপতি॥ ভরত বদেন গিয়া ভূপতির পাশে। অযোধ্যার দূত গিয়া তথ**ন প্রবর্ণে ৷৷** কেক্য রাজার প্রতি নোঙাইয়া মাখা : ভনতের আগে দূজ কছে দব কথা।। আইলাম তোমাকে লইতে সৰ্বজন। • ভরত ঝটিতি দেশে কর আগমন॥

রাজার নিশান দেখ হাতের অঙ্গুরী। ঝাট চল আমরা রহিতে নাহি পারি॥। এক দণ্ড না রহিব আছে বড় কায। ভরতেরে পাঠাও কেকম মহারাজ।। কথার প্রবন্ধে তারা কহিল বিশেষ। ---ণেখিতে তোমায় বাঞ্চা রাজ্ঞার অশেষ।। শুনিয়া ভরত'কিছু না হন প্রতীত। যত স্বপ্ন দেখিলাম সব বিপরীত॥ ভ্রত বলেন বল পিতার মঙ্গল। শ্রীরাম লক্ষ্মণ ভাই আছেন কুশল॥ কৈকেয়া কৌশল্যা আর স্থমিত্রা জননী। -সকলের মঙ্গল বল হে দূঁত শুনি ॥ দূত' বলে রাজপুত্র সবার কুশল। সবারে দেখিবে যদি শীঘ্র দেশে চল।। প্রণাম করিয়া মাতামহের তরণে। হইলেন ভরত বিদায় সেইক্ষণে॥ হাতী ঘোড়া দিল রার্জা বহু মূল্য ধন। অশন বসন আর নানা আভরণ॥ শক্র্য ভরত দোহে চড়িলেন রথে। কত শত সৈম্ম চলে-তাহার **সহিতে**॥ সূর্য্য যান অস্তগিরি বেলা অবশেষে। হেনকালে সবে তার্। অবোধ্যা-প্রবেশে॥ শ্রীরামের শোকে লোক করিছে ক্রুন। অযোগ্যার সর্বলোক বিরুদ বদন॥ •জিজ্ঞাহসন ভরত হইয়া বিধাদিত। প্রজালোক কান্দে কেন নহে হর্ষিত।। অনেক'দিনের পরে আইলাম দেশে। কাছে না আইদে কেহ কেন না সম্ভাৱে॥ এত শুনি দূতগৰু কেট করে মাথা। কেহ নাহি কহে কোন ভাল মন্দ কথা॥ অযোধ্যার সর্ববৈশক প্রাছে এ নিয়মে। **অশুভূ সম্বাদ নাহি কহে কোন জ্ৰুমে।**। ভরত ভাবিত অতি মানিয়া বিশ্বস্থ 🗓 প্রথমে গেলেন তিনি পিতার জালয় 🖁 দেখিল নাহিক পিতা শৃশ্য নিকেতন। ভরত ভাবিয়া কিছু না পান কার্রণ॥

गुजुकारन क्षेत्रं को नन्हे त यत । তথা তাঁর মৃতদেহ তৈলের ভিতরে॥ ভরত পিতার গৃহ শৃত্যময় দেখি। गारस्त्र जावारम यान इ'रस मरनाकुःची॥ কৈকেয়া বসিয়া আছে রত্ন সিংহাসনে। পড়িয়াছে প্রমাদ মনেতে নাহি গণে॥ পুত্রের রাজত্ব লাভ আছে মনস্থাে। ভরত গেলেন তবে মায়ের সন্মুখে। ভরতেরে দেখিয়া ত্যঞ্জিল সিংহাসন 🖠 🖞 ভরত করেন ভাঁর চর্ণ বন্দর্ম ॥ - সুখে চুম্ব দিয়া রাণী পুত্র কৈল কোলে। কু লি জিজ্ঞাসা কঁরে তাঁরে কুতুহলে॥ িকৈকয় ভূপতি পিতা আছেন কুশলে। कुरात्न चारिष्ट्र मध स्मिनत मकरन ॥. মঙ্গলে আছেন-ভাল বিমাতা সকল ৷ পিতৃরাজ্য রাজখিরি দেশের মধন। ভরত বলেন মাতা না হও বিকল। ্**মাতা পিতা ভ্রাতা তব স**বার জুবাস ॥ তোমার বাদ্ধব, যত কেহ নাহি মরে। मकन मझन उंद जन्दकत घटत ॥ তুমি যত জিজাসিলে দিনাগ উত্তর। আমি যে ঞিজ্ঞাসি তাহা কহত সহর॥ অবোধ্যার রাজ্য কেন দেখি বিপরিতি। সকলে বিষয় কেছু নহে হর্ষিত॥ চতুদিকে লোক কেন করিছে ক্রন্দন। স্বামারে দেখিয়া কেন করিছে নিন্দন॥ পিতার আলয়ে কেন না দেখি পিভারে। অযোধ্যানগর কেন পূর্ণ হাহাকারে॥ শে কথা কহিতে কারে। মুখে না আইদে। হেন কথা কহে রাণী পবম হরিংয়॥ সত্যবন্ধা তব পিতা সত্যে বড় স্থির। সভ্য পালি স্বর্গেতে গেলেন সভ্যবীর॥ শূভারাজ্য আছে তব পিতার মরণে। ভরত আছাড় খায়ে পড়েন সেকণে।। কাটিলে কদনী বেন ভূমেতে লোটায়। ধুলায় প্রভিয়া বীর গড়াগড়ি যায়॥

মূচ্ছাগিত ভরত হলেন পিতৃশোকে। কান্দিয়া বিকল তাঁরে দেখি অন্ত লোকে 🖡 কৈকেয়ী বলিল পুত্র কর অবধান। তোমার ক্রন্দনে মার বিদরে পরাণ॥ সর্কাশাস্ত্র জান তুমি ভরত অন্তরে। পিতা মাতা ল'য়ে কেবা কোথা রাজ্য করে ভরত বলেন শুনি পিতার মরণ। শ্রীরাম লক্ষ্মণ তাঁরা কোথা ছুই জন॥ গহারাজ রামেরে অপিয়া রাজ্যভার। করিখেন আপনি কেবল সদাচার॥ এই সব যুক্তি পূৰ্কে ছিল আমি জানি! তাহার অভ্যথা েকন কহ ঠাকুরাণী।। অনুত বৎসর জানি পিতার জাবন। নয় হাজার বর্ষে তাঁর মৃত্যু কি কারণ । রাজার মরণে তব নাহিক বিযাদ। অনুসানে বুঝি তুমি করেছ প্রমাদ 🛭 র্নাজকতা কৈকেয়া বাড়িছে নানা স্বথে। কভ গত কথা বলে যত আঁসে মুখে॥ রাণ বনে গেলেন লক্ষণ তার সাথে। মনে কি ক্রিয়া সীতা গেলেন পশ্চাতে। ভরত বলেন কেন রাম যান বনে। গরাগ বিদরে মাতা তৈমার বচনে॥ হ্রিলেন কান ধন কার বা স্থদরা। কোন দোষে হইলেন রাম দেশান্তরী। কৈকেরা সকল কহে ভরতের স্থানে। রামের অশেষ গুণ প্রথমে বাখানে॥ ভকতবৎদল রাম ধর্মেতে তৎপর। জনক জননী প্রাণ তণের সাপর॥ <u> এরাম হুইলে রাজা সবার কৌতুক।</u> রামের প্রসাদে লোক পায় নানা স্থথ॥ কালি রাম রাজা হবে আজি অধিবাস। হেনকালে রামেরে দিলাম বনবাস।। তোমারে রাজত্ব দিয়া রাম গেলেন বন। হা রাম বলিয়া রাজা ত্যজিল জাবন॥ মাতৃ খণ পুত্র কভু শুধিতে না পারে। রাম লয়ে ছিল রাজ্য দিলাম তোমারে॥

রাজ। হয়ে রাজ্য কর বৈদ রাজপাটে। রাজলক্ষী সাছে পুত্র তোমার ল্লাটে॥ খায়েতে লাগিলে ঘা যেন বড় জলে। ভয়**ত তেঁমন জালাতন হয়ে ব্**লে॥ িজ গুণ কহ নাতা আপনার মুখে। আপনি মজিদে মতি। ভূবিলে নরকৈ॥ আজকুলে জনিয়া। শুনিলে কোঁনখানে ॥ কনিষ্ঠ হইবে রাজা জোট বিভাষানে ॥ ভোর পিতা পিতামহ করে ধর্ম কর্ম। সে বংশেতে কেন হৈল রাজনীর ছন্ত্র। নিশাচরী হয়ে ভুই হইলি মার্যা। র্যুরংশ **ক্ষর হেতৃ হইলি র**াক্দী। লিরামের শোকে রাজা ত্যজেন ভীবন। ভূই কেন শ্রীরামেরে পাঠাইলি বন॥ রাজার প্রদাদে তোর এতেক সম্প্রদা তিমকুল মজাইলি সামা করি বৰ ॥ পূর্বজিকো করিলামী কত কল্যালা। সেই পাপে ভোর গড়ে জনন প্রাণার। মা হইয়া ভনৱেরে দিনি এত শোক। ইত্রা হয় কাটিয়া পাঠাই পরলেকে। ঞান রাক্ষণী ছুই নাহি দ্বেখি ভোগা। তো হেন মাতায় বঁৰি নাহি কোন ব্যথা॥ (यगन शत छतांग कांग्रिन भारताता। তেমনি করিতে বাঙ্গাঁ কিন্তু মরি ডরে॥ রাম পাছে বর্জেন বলিয়া মাতৃখাতী। ত্ত্বেত নরকে খ্যা হবে নিবস্তি॥ ভরত জলস্ত অগ্নি তুল্য ক্রোধে জ্বনে। দেখিয়া কৈকেয়ী তবে যায় অশু হলে॥ য।ইতে যাইতৈ রাণী করেন বিলান। কার লাগি করিলাম এতেক প্রমাদ।। আইলেন শত্রুত্ব করিতে সম্ভাবুণ। ভরতের ক্রন্দরে কান্দেন গ্রন্থজন। তাই ভাই বলিয়া:ভরত নিশ কোলে। তুজনীর অঙ্গ ভিতে নয়নের জঙ্গো। यग्रासि वृक्तिम कुँ जी व जिया। ক্ষিতে লাগিল দোঁছে ক্পিত হইয়া॥

রানেরে দিলেম পিতা নিজ ছত্তদণ্ড। কোথা হৈতে কুঁজী চেড়ী পাড়িল পানও ॥ •পাইলে কুঁজীর দেখা বধি**ব জীবন।** বিধির নির্বন্ধ কুঁজী আইল সেইক্ষণ ॥ শোর্ব। পায় পট্টবস্ত্রে আর আভরণে। -সর্বাঙ্গি ভূষিতা কুর্জী হুগন্ধ চন্দনে॥ সুক্তাহার শোভে তার কুঁজের উপর। আরাদের বনবাদে প্রফুল অন্তর।। ত্ৰতেক প্ৰমাদ হৰ্বে কুঁজা নাহি জালে। ভরতের নিকটে আইদে **হন্ট মনে**॥ স্থেনকালে দ্বারী বলে শুন শত্রুদ্ধ। এই কুজা হেতৃ বুদ্ধ রাজীর মরণ। **এই कुं का मजारेन यरपाशानगर्ती।** এই কুর্জা মনিলে সকল ছুঃখে তিরি॥• ' শক্রুত্র বলেন ভাই ইচ্ছা করে মন। এখনি কুঁজার আঘি বধিব জাবন॥ পাজান কাপিত হয়ে ধরে তার চুলো। ত্রে গাঁর কুঁজা**রে যে ফেলে ভূ**ষিভলে॥ হিছড়িয়া লয়ে যায় ভাষারে ভূতলে। স্কারের চাক বেন মুরাইয়া *কেনো*॥ মার যার বলে ক্রা পরিত্রাহি ডার্কে। চুন ছিঁড়ে গেল সৈ কৈকেয়া মনে ডোকে কুঁজা বলে কৈকেয়া করন্থ পরিত্রাধ। ভরত শত্রুল মোর লইল পরাণ॥ • শত্রুন্ধ প্রবেশে ক্রোধে কৈকেন্দ্রীয় ঘরে। চুল বরে কুঁজীরে মে আনিল-বাহিরে॥ . তবু তার হার আছে কুঁজের শোভন। ছিঁ ছিয়া পঞ্চিল বেন দীও তালাগণ।। ভোৱ লাগি পিতা ময়ে ভাই বনবানী। रहिनान कितिनि ब्रह्म पुष्टे मानी ॥ কৈকের্য়ার**-মুখ্যা** দাসী ধাত্রী ভরতের। ` সর্বাস ভিজিল এতে এই কর্ম দের। চুলে ধরি লয়ে যায় कें জে যায় ছ**ঢ়**। শত্রু দেখিয়া কৈকেগ্রী দিল রভু॥ টেড়ারে মারিল পাছে প্রহারে আর্দার। এই ত্রাস মনে করি থৈকেরী প্রশায়।।

শক্রত্ব বলেন শুন কৈকেয়া বিমাতা। পলাইয়া নাহি যাও কহি এক কথা॥ সাত শত রাণী জিনি তোমার প্রতাপ। তুমি যা বলিতা তাই করিতেন বাপ॥ রাজার মহিষী ভূমি রাজার নশিনী 🖟 তোমা সম তুর্জগা স্ত্রী না দেখি না শুনি॥ শচীর অধিক হ্রথ বলে সূর্ব্বলোকে। আমি কি মারিয়া মাতা ডুবিব নরকে॥ দাসীর কথায় বুদ্ধি গেল রসাতল। দোষ অনুরূপ আমি কি বলিব ফল॥ যদি তোমায় নধি প্রাণে তুঃখ নাইি ঘুরে। মাতৃৰৰ ক্রিয়া নৱকে ভূবি পাছে॥ ্তোমার চেড়ালে মালি তোমার সন্মুখে। জলিয়া পুড়িয়া যেন মর এই পোকে॥ চুলে ধরি চেড়ীরে মাটীতে মুখ বদে। দেখিয়া কৈকেয়া দেবী কাঁপিছে তরাসে॥ বুকে হাঁটু দিয়া সে কুঁ জীর ধরে গলা। মুক্টারের ঘায়েতে ভাঙ্গিল পায়ের নলা। একেত কুংসিত্। কুঁজী তায় হৈল খোঁড়া সর্ব্ব গায়ে ছড় গেল যেন রক্ত বোড়া॥ অচেতন হৈল কুঁজী শ্বাস মাত্র পাছে। ভরত ভাবেন নারীহত্যা হয় পাছে 🖠 ধারে ধারে ভরত বলেন স্থবচন। নারী হত্যা হয় পাছে শুনরে শত্রুল। রক্ত চর্মা নাহি আর অন্থি মাত্র সার। নারী বধ হয় পাছে না মারিহ আর ॥ নারীহত্যা মহাপাপ শুন শক্রে। যদি এই পাপে রাম করেন বর্জ্জন।। মাতৃহত্যা নাহি করি শ্রীরামের ডরে। এত শুনি শব্রুত্ব ছাড়িল্ কুঁজীরে। ল্ইলেন-কুঁজীরে কৈকেয়ী বিগ্নমান। এতেক প্রহারে তার রহিল পরাণ ॥ ভরত বলেন আই দেব সব জানে। এতেক হইবে ভাই জানিব কেমনে॥ রামেরে দিলেন পিতা রাজ সিংহাসন। কে জান্বে করিবে হাতা **অম্মথাচর**ণ॥

সংসারের ভোগ ভূঞ্চে তবু নাহি খাঁটে। রাজার মহিষী কি চেড়ীর বাক্যে খাটে ॥ আমি হুফ হইলাম জননীর দোষে। কৌশল্যার কাছে যাব কেমন সাহসে॥ শক্রত্ম বলেন তিনি না করিবেন রোষ। আপনি জানেৰ মাতা যার যত দোষ॥ ভরত শক্রর এথা করেন রোদন। কৌশল্যা বর্নিয়া যরে করেন শ্রবণ॥ ভরত শক্রন্থ গিয়া ভাই তুই জন। করিলেন কৌশল্যার চরণ বন্দন॥ পুত্র বলি কৌশল্যা ভরতে নিল কোলে। উভয়ের সক্ষাপ্স তিতিল নেত্রজনে॥ কৌশল্যা কহেন শুন কৈকেয়ীনন্দন। মায়ে পোয়ে রাজ্য কর ভরত এখন। কালি রাম রাজা হবে আজি অধিবাস। হেনকালে তব মাতা দিন বনবাস॥ ইরিল কাহার ধন রাম কার নারী। কোন-দোয়ে পুর্ভে মোর-করে দেশান্তরী॥ আসারে করিয়া দূর ঘুচাও এ কটি।। পাঠাও রামের কাছে শিরে ধরি জটা॥ তুঃথভাগা যেই জন সেই পায় তুঃথ। মায়ে পোয়ে ভরত করহ রাজ্য প্রথ॥ কাতর ভরত অতি কৌশল্যার বোলে। রামের সেবক আমি তুমি জান ভালে॥ মম মতে যদি রাম গিয়াছেন বনে। দিব্য ক্রি মাতা আমি তোমার চরণে॥ রাজা যদি প্রজা পীড়ে না করে পালন। আমারে করুণ বিধি সে পাপ ভাজন॥ প্রজা হয়ে রাজদোহ করে থেই লোকে । সেই পাপে পাপী হয়ে ডুবিব নরকে॥ বিছা পাইয়া গুরুকে যে না করে সেবন। কর্ম করি দক্ষিণা না দেয় যেইজন॥ আপনা বাখালে যেবা পরনিন্দা করে। সেই মহাপাপরাশি ঘটুক আমারে ॥° স্থাপ্য ধন হরণেতে যে হয় পাতক। তত পাপে পাপী হয়ে ভুঞ্জিব নরক॥

রামেরে বঞ্চিয়া রাজ্য আমি যদি চাই। ইহ পরকাল নই শিবের দোহাই। শপথ করেন এত ভরত তথন। कीननां वलन भूछ जानि ज्व यन ॥ রামের হৃদয় ধর্মে যেমন তৎপর। তোমার হৃদয় পুত্র একই সৈসের। टिष्मवर्ष शिल तांग आमिरवन (मर्ग। ততদিনে মুম প্রাণ্ড হুইবে নিঃশেগ॥ মৃতদেহ আচে ঘরে বড় পাই লাল। শীত্র কর ভরত পিতার অগ্নি কায ॥ পিতৃশোক ভাতৃশোক মায়ের অয়শ। ভরত করেন খেদ রঙ্গনী দিব্স॥ আমা হেতু পিতা মরে ভ্রাতা বনবাসী। এতেক.জানিলে কি দেশেতে আমি আদি॥ বশিষ্ঠ বলেন তুমি ভরত গভিত। তোমারে বুঝাব কত এ নহে উচিত॥ মত্যপালি গেলেন ভূপতি ব্ৰাবাস। তাহার কারণে কান হয় প্রণানাশ। রাম হেন পুত্র যাঁর ওণের নিধান। কে বলে মরিন রাজা আছে বিভয়ান॥ এইরূপে বুঝান বশিষ্ঠ, মহামনি। ভরত না কহে কিছু কৈছে খেদ বাণা ম কিমতে ধরিব প্রাণ পিতার মরণে। কিমতে ধরিব প্রাণ রামের বিহনে॥ কিরূপে হইব স্থির কাহারে নির্থি। ছুই শোকে প্রাণ রহে কোথাও না দেখি॥ শশধর যেমন হ'ইল মেঘাচ্ছন্ন। বিবর্ণ ভরত অতি তেমনি বিষধ্ন। পাত্র মিত্র সহিত বশিষ্ঠ পুরে।হিত। পিতার নিবাসে যান বশিষ্ঠ বেষ্টিত। সাত শত রাণী তারা শোকেতে নিরাশ। ভরতের সঙ্গে গেন রাজার নিবাস॥ ভরত বলেন পিতা: এই তবশতি। উঠিয়া সম্ভাষা কর ভরতের প্রতি॥ তোমারে দেখিতে আসিয়াছে পুরীজন। উঠিয়া সবারে কহু গ্রেবাধ কচন ॥

মাতৃ দোষে আমা সহ না কহ বচন। যদি থাকে অপরাধ কর বিমোচন ॥ ' বশিষ্ঠ বলৈন ত্যঙ্গ ভরত ক্রন্দর্ন। পিতৃ অমিকার্য্য আদ্ধ করহ তর্পণ। পিতৃ[চার্যো জ্যেষ্ঠ তনয়ের অধিকার। রাম দেশে নাহি তুমি কর্রই সৎকার॥ অগুরু চন্দন কাঠ আনে ভারে ভারে। দ্বত মধু কুন্ত পূরি,আনিল সম্বরে॥ মুকুতা প্রবাল আনে বহু মূল্য ধন। চতুর্দোল আনিল বিচিত্র সিংহাসন॥ হুগন্ধি পুল্পের মাল্য গন্ধ মনোহর 📖 চতুর্দোলে চড়াইল রাজারে সত্তর॥ অযোগ্যানগরে যত স্ত্রীপুরুষ আছে। শিরে হাত দিয়া যায় ওরতের পিছে 🕪 তৈলের ভিতরে ছিলেন মহারাঙ্গা। সরযুর তীরে ল'য়ে যায় বন্ধু প্রজা। ্রারে স্নান করাইল সরযুর জলে। দেখিয়া কাতর অতি হ**ইল সকলে**॥: শুর বস্ত্র পরাইল স্থন্দর উত্তরী। সর্নাঙ্গ ভরিয়া দিল ইগন্ধি কর্ম্বরী ৫. নানাবিধ কুস্তমের মাল্য মনোহর। যথান্থানে দিল তার গলার উপর ॥ চিতার উপর ল'য়ে করায় শয়ন। হেঁটে উর্ন্ন কাষ্ঠ দিল অগুরু চনান ॥ তিন লফ ধেনু দান করেন ভরত। রাজার সম্মুখে আনি যথা শার্দ্রমত॥-পিতারে করেন দাহ ঘতের অনলে 🕨 করিলেন তর্শণাদি সরযুর জলে॥ তর্শণ করিয়া পিগু দিয়া নদী পাড়ে। ভরত মৃক্তি **হ'রে মৃতি** চাতে পড়ে॥ ভরত বলেন সাবৈ যাহ নিজ দেখা পিতার অগ্রিতে খামি করিব প্রবেশ 🖳 পিতা পরলোক গত ভ্রাতা গৈল বঁনে। দেশেতে যাইব আমি কোন প্রয়োজনে **#** বশিষ্ঠ বলেন হে ভরত যুক্তি নয়। ক্তিৰিকে মূল্ৰ ক্ৰ'ছে ও কথা দি ক্ৰা

মরণকে এড়াইতে না পারে সংসার। মরিলে সবার জন্ম হয় আরবার॥ সকলে মরেণ কেহ নহেত অমর। ধ্রেশন সম্বর হে ভক্ত চল, ঘর॥ শূন্যরূপ। আছে অগ্ন অযোধ্যানগরী। ভরতেরে নিলেম ধশিষ্ঠ রাজপুরী॥ কান্দিয়া ভরত পোহাইলেন রঙ্গনী। বিলাপ করেন সদা কোথা রগুমণি॥ ত্রয়োদশ দিবসে করেন শ্রাদ্ধ দান। নানা দান করেন সে শান্তের বিধান॥ তুর্দ্র মাতদ আর তরী ভূমি এমি। বিবিধ বসন শাল আর শালগ্রাম॥ "বিথো দান দৈন সোণা সাত লক্ষ ভোগা।। ধেপু দান ক্রিলেন সোণার মেখল।॥ ত্রি-অশীতি লক্ষ মণ সোণার ভাণ্ডার। বিতরণ করিবেন ধন নাহি আর॥ অফাশীতি লক্ষ থেন্দ্র করিলেন দান। পুথিবীতে দাতা নাহি হাত মমান॥ থত যত রাজ। হৈল চন্দ্র মুধ্নেরে। . হেন্*দান কেহ কো*পা না করে ভূতলে।। সমাপ্ত হইল শ্রাদ্ধ নিবারিল দান। পাত্র মিত্র কহে গিয়া ভরতেব স্থান।। অসিমুদ রাজ্য খার অযোধ্যানগরী। দিশা রাজা তোমারে গেলেন স্বর্গপুরী। ্থি'হৃদত রাজ্য তুমি ছাড় কি কারণ। -রাজ্য হৈয়া'কর ভূমি প্রজার পালন।। ব্ৰামা বিনা রাজকর্ম অত্যে নাহি পাজে। ওনি রাজানা হইলে পিতৃ রাজ্য মজে। ভারত বলেন পাত্র না বলিবা আর। েজ্যন্ত সত্ত্বে কনিষ্ঠের নাহি অধিকার॥ ৱাজ। হৈয়া আমি যদি বৈদি রাজগাটে। নাষ্ট্রেব যতেক দোষ আসাতে সে ঘটে॥ লাজ্যের উচিত রাজা রামচন্দ্র ভাই। রানেরে করিব রাজ।চল তপা যাই॥ য়ত অভিয়েদ্দেশ্য লহ রাজ্যখন্ত। 'তথা দিন, বামেটো মালি মুক্তাও ট

রামে রাজা করিয়া পাঠাই নিজ দেশে। রামের বদলে আমি যাই র্নবাদে॥ সমান করাছ যত উচ্চ নীচ বাট। প্তথে পথে যায় যেন ঘোড়া হাতী ঠাট।। ভরতের আজ্ঞায় সকলে পড়ে তাড়া। ভরতে বঁলেন লবে হাত করি যোড়া॥ তোনার যতেক যশ ঘুষিবে সংসারে। কৈকেয়ীর অপয়শ ভারত ভিত্রে॥ ভাল মন্দ সকলি হেথাই বিগুমান। মায়ের হইল নিন্দা পুত্রের বাখান।। ভরত বলেন আর তোমরা না বল। হাতী যোড়া কটক সমেত সৰে চল॥ বোড়া হাতী রুণ চলে সাজ্ঞ্যে সার্থি ! ভরত আনিতে রামে যায় শীত্রগজি॥ দাস দাসী চলিল রাজার যত নারী। ছোট বড় সকল চলিল অন্তঃপুরী॥ জীরামে ভানিতে যায় সকল কটক। বাল দুশ্ধ কেহ কার না মানে আটক॥ খনন্ত সামন্ত চলে যুদ্ধ সৈনাপতি। ভরতের মতে চলে বহু রথ রধী॥ কৌশন্য। স্থানিত্রা যান উভয় সতিনী। থার সবে চলিল রাজীর যত রাণী॥ বশিষ্ঠাদি করিয়া যতেক ম্নিগণ। রাজ্যন্ত্রদ্ধ চলিল সকল পুরীজন॥ কৈকেগ্রী না যান মাত্র ভরতের ডরে। কুটীল কুঁ জীর সহ রহিলেন ঘরে॥ কানদুর গিয়া পথে স্ইল দেয়ান। दिनिहन्न दिनिष्ठ छत्र विश्वभाम ॥ যত্ন ক্রি আপনি বিধাতা যদি আইসে। বানেরে আনিতে তবু না পারিবে দেশে 🛊 রামেরে আনিতে কেন করিলা উদেযাগ। না পারিবে আনিতে কেবল ছঃখ ভোগ। পিতৃসত্য পালিতে গেলেন রামু বন। পিতা দিল রাজ্য ভূমি ছাড় কি কারণ।। ভরত বলেন মূনি ভূমি প্রোহিত। ারে।হিন্ত হ'লে বেল-করম্ লম্বি॥

তোমার চরণে মোর শত নগন্ধার। হেন অমঙ্গল বাক্য না কহিও আর॥ রামের চরণ বিনা গতি নাহি আর। রামেরে আনিয়া আমি দিব রাজ্যভার॥ প্রবোধিয়া ভরতেরে না পারে রাখিতে 🏻 শ্রীর্টা শ্মরিয়া যান ভর্ত ত্বরিতে॥ আছেন যমুনা পারে রাম বঁনবাসে। ভরত গেলেন তথা শৃঙ্গবের দেশে। পৃথিবী যুড়িয়া ঠাট এক চাণে যায়। গঙ্গাতীরে বসি গুহ করে অভিপ্রায়॥ কোন রাজা আইদে সমর করিবারে। আপনার ঠাট গুহ এক টাই করে॥ • চিনিলেক বিলম্বে সে অযোধ্যার ঠাট। আপন কটকে গুহ আগুলিল বাট॥ গুহ বলে দেখি ভরতের সেনাগণ। 🖆 রামের সহিত করিতে আসে রণ॥ পরাইয়া বাকল গে পাঠাইশ বনে। রাজাখণ্ড নিল্ম তবু ক্ষম। নাছি মানে॥ সাজরে চণ্ডাল ঠাট চাপে দিয়া চড়া। বিষয় শরেতে মুই কাটি হাতা বোড়া॥ মার্ব দৈত্য কাটিয়া করিব ভূমিগত। দেশে বাহুড়িয়া ধেন না ধায় ভরত।। মার মার বলিয়া দগড়ে দিল কাটি। হেনকালে গুহ বলৈ ভরতেরে ভেটি॥ ওনারে চণ্ডালগণ ব্যস্ত হও নাই। আধিয়াছে ভরত রামের ছোট,ভাই॥ দ্বি ছ্রা য়ত মধু কলসী কলদা। অমৃত সমান ফল আন রাশি রাশি। নারিকেল'গুবাক কদনী আত্র- ভার। জাফা কল প্রম আনহ ভারে ভার॥ ভাল মৎস্থা আন সবে রোহিত টিতণ। শিরে বোঝা কাঁন্ধে ভার বহরে সকল।। যজপি ভরত বংরে শ্রীরামেরে রাজা। ভাননতে কর তবে ভরতেরে পূজা॥ ভরত আসিয়া গ্লাকে শত্রুভাবে যদি। ভৰ্তের ঠাট কাতি বহায়িব ন্দী॥

সাত পাঁচ গুহক ভাবিছে মনে মন। হেনকালে স্বমন্ত্র কহেন স্ববচন ॥ আইলেন গ্রীরামেরে লইতে ভরত। বল শুহু খ্ৰীরাম গেলেন কোন পগ।। গুই বলে হেখা দেখা না পাবে ভরত। শ্রীরাম লক্ষণ সীতা বছরুর গত ॥ ভরতেরে ভবে গুহু নোঙাইল মাথা। ভেট দিয়া গুই তারে কহে সব কথা॥ গুহ বলে ঠাট তঁব বনের ভিতরে। আজ্ঞ। কর-থাকুক অতিথি ব্যবহারে॥ ভরত বলেন ঠাট আছে অনুশন। যাবৎ রামের সনে নহে দরশনা শে দেখি গঙ্গার তেউ পড়িত্ব প্রমাদে। ভুমি যদি পার কর যাই নিরাপদে ম গুহ বলে আমার কটক পথ জানে। কটক সহিত আমি যাই তব সনে॥ ভোমার বচনে আমি না পাই প্রতীত। যনে ভোলপাড় করি দেখি বিপরীত॥ কোন রূপ ধরি আইলা ভাই দরশনে। সাজন কটক দেখি ভয় হয় মূনে॥ ভরত বলেন মূন না জান আমার । রামের চরণ বিনা গতি নাহি আর॥ রাম বিনা রাজন লইতে সতে নারে। রাজ্যসহ আইলাম রামে লইবারে॥ গুহ বলে ধহাবদি তোঁরারে আমার। ত্রন বশঃ ঘুটিনেক সকল সংস্রি। তোমা হেন ধত ভাই রবুনাথ মিত। রঘুবংশ ধুন্ম ভুমি করিলা পাবনে॥ ু ভরত বলেন শুন চণ্ডাণের রাজা। কত দিন ঐারামের কবিলা হে পূজা॥ আমি ছুঠ হইলাম জননার দোযে। বল গুহু শ্রীরাম গেলেন কৌন দেশে। ওহ বন্ধে এখানৈ ছিলেন ছই রাতি। ছুই-রাত্রি এক ঠাঞি ছিলাম সংহতিশা লক্ষ্মণ নামের ভক্ত সেবে রাত্র দিনে। প্রত্থের হাতে ককি থাকে সর্কাকণে॥

স্থমস্ত্রে বিদায় দিয়া চিন্তিলেন মনে। হেখা ভরতের হাত এড়াব কেমনে॥ হেথা হৈতে যাই আমি অন্য কোন স্থলে। ভরত না দেখা পারে যেখানে থাকিলে॥ এই প্রথে তাঁহারা গেলেন মহাবনে। গঙ্গাপার করিয়া রাখিফু তিনজনে॥ গুহ স্থানে পাইয়া সকল সমাধার। 'সেই পথে গমন হইল স্বাকার॥ তাহা এড়ি ভরত কতক দূরে গেলে। তৃণশ্য্যা দেখিলেন এক রক্ষতলে ॥ তত্রপরে শুইলেন রাম বনবাদী। • • তৃণ লগ্ন আঁছে পট্ট কাপ্রড়ের দশী॥ কাপড়ের দশীতে স্থালিত আভরণ। ঝিকিমিকি করে যেন সূর্য্যের কিরণ॥ তাহা দেখি ভরত চিত্তেন সকাতরে। কেমনে শুইলা প্রভু খড়ের উপরে॥ কেমনে লক্ষণ ছিলা কৈমনে জানকী। চিনিলাম আভরণ করে ঝিকেমিকে॥ আহাড় খাইয়া পড়ে ভরত ভূতলে। স্থমন্ত্র ধরিয়া তারে লইলেক কোলে॥ ভরত উভয় শোকে হইন সজান। ভরতের জন্দনেতে বিদরে পাণাণ ॥ অনেক প্রবোধ বাক্যে উঠেন ভয়ত। ্**শ্রীরামের শোকে** ছুঃগ পান অবিরত॥ বোড়া হাতা পদাতিক সাত শত রাণা। উপ্রার্গে সেইখানে ব'ঞ্ল রজনী॥ প্রভাতে ভরত যান মহাকোলাহলে। · কটক সমেত রহে জাহ্নবার কুলে॥ গুহক চণ্ডাল আছে ভরতেব সঙ্গে। নৌক। আনি পার করে গঙ্গার তমঙ্গে॥ বহু কোটি নৌকার গুহুক অধিপতি। আনাইয়া তরণী ছাইল ভাগীরথী। তরণী মানুদে গঙ্গা পূর্ণ তুই কুলে। হইল কটক গঙ্গাপার এক তিলে। হই ব সামন্ত দৈন্য শীস্ত্র নদী পার। তার পর গোড় হার্তী কটক অপার॥

সার্জন নৌকায় পার হন যত রাণী। পরে পার হইলেক সাত অ্কেইিণী 🛭 গুহ বলে আমার সেখানে নাহি কার্য্য। বিদায় করহ আমি যাই নিজ রাজ্য॥ ফিরিয়া যথন দেশে করিবা গমন। আমারে আপন জ্ঞানে করিবা স্মরণ॥ ভরত বলেন গুহ শ্রীরামের মিত। করিতে তোমার পূজা আমার উচিত ॥ ¹ যাঁরে কোল দিয়াছেন আপনি জীরাম। ভাঁহারে উচিত হয় করিতে প্রণাম।। আপনি ভরত তাঁরে দেন আলিম্বন। স্থপন্ধি চন্দ্রন দেন বহু মূল্য ধন॥ প্রসাদ পাইয়া গুহ গেল নিজ দেশে। চলিলেন ভরত শ্রীরামের উদ্দেশে॥ মাধব তাঁর্থের কাছে আছে সেই পথ। তাহারে দ্ফিণ করি চলেন ভরত॥ হন্তী বোড়া প্রভৃতি রাধিয়া সেই স্থানে। অল্প লোকে গেলেন ভরত .তপোবনে॥ ভরদাজ মহামুনি আছেন বদিয়া। ভরত জানান তাঁর চরণ বন্দিয়। ॥ আমি রাজতনয় ভরত মম নাম। লক্ষণ কনিষ্ঠ মম জ্যেষ্ঠ হন রাম।। রামের উদ্দেশে আমি আ, সয়াছি বন। কহ মুনি কোথা তাঁর পাব দরশন॥ জিজ্ঞাদেন মুনি তাঁরে কোথা আগমন। একেশ্বর আসিয়াছ না বুঝি কারণ॥ কটক সকল তুমি রাখিয়াছ পথে। কোন ভাবে আসিয়াছ না পারি বুঝিতে॥ ভরত বলেন আমি কপট না জানি। ধ্যান করি মুনি সব জানহ জাপনি॥ দৰ্বায়ন্ধ আইলে আশ্রেমে হবে ক্লেশ। তেকারণে সৈন্য মম বাহিরে অশেষ॥ সকল কটক মম সাত অঞ্চেহিণী। কোন খানে রবে ঠাট ভয় করি মুনি ॥ তোমার পীড়াতে মুনি করি বড় ভয়। দৈত্য সৰ বাহিরে আছুত্বে মহাশয়॥

রাজ্যস্থন্ধ আসিয়াছে অযোধ্যানগরী। . রামেরে লইয়া যাব এই বাঞ্ছা করি॥ অতিশয় প্রান্ত সৈত্য পথ পরিপ্রয়ে। কোন খানে রবে ঠাট তোমার আশ্রমে॥ ভরতের কথা শুনি আজ্ঞা দেন মুনি। আপন ইংহায় আন যত অংকৌহিণী॥ मिवा भूती मिव आंगि मिवा मिव वांगा। অতিথি সবায় আমি করিব জিজ্ঞাসা॥ ভরত বলেন দেখি খানকত ঘর। কেমনে রহিবে ঠাট কটক বিস্তর ॥• ভরতের কথাতে কহেন হাসি মুনি। প্রয়োজন যত ঘর পাইবা-এখনি॥ কটক আনিতে যান ভরত আপনি। এথা চমুৎকার করে ভরনাজ মুনি॥ যজ্ঞালে গিয়া মূনি ধ্যান করি বৈদে। যখন যাহারে ডাকে তথনি সে আইসে॥ বিশ্বক্ষা প্রথমত হয় আগুয়ান। আশ্রম অপূর্ব্ব পুরী করিতে নির্মাণ।॥ মুনি বলে বিশ্বকশ্মা শুনহ বচন। নিশ্মাণ করহ যেন মহেন্দ্র ভূবন॥ অণীতি যোজন করে পুরীর পত্ন। সোণার আবাস ঘর করিল গঠন॥ শোণার প্রাচীর আর সোণার অভিয়ারী। সোণার বাঞ্জিল ঘাটাদীঘী সারি সারি॥ পুরীর ভিতর করে দিব্য সরোবর। খেতপদ্ম নীলপদ্ম শোভে নিরন্তর,॥ স্ক্রবর্ণ পালস্ক করে রত্ন সিংহাসন। দেবকন্ম। লৈয়া ঠাট করিবে শয়ন ॥ •• করিল সোণার বাটা সোণার ভাবর। কন্ত রী কুন্ধুন রাথে গন্ধে মনোহর ॥ যত যত নদী আছে পৃথিবী মণ্ডলে। যোগবলে মুনি আনাইল সেই স্থলৈ॥ সাত শত নূদী আবুর নদ যত ছিল। দেখানে প্রভাদ আদি যমুনা আইল॥ यारेन नर्माना ननी कुरु। (भानीवती। পাইল ভৈরব সিন্ধু গোমতী কাবেরী॥

সর্যু তম্সা নদী আর মহা নদ। তর্পণে খাঁহার জলে পায় যোক্ষপদ॥ । •কালিনী পুষ্কর নদী আইল গগুকী। খেতগঙ্গা স্বৰ্গগঙ্গা আইল কৌশিকী'॥ ইকুর্দ নদী আইল হুগান্ধ হুস্বাদ। . ' মধুরস নদী আইল ঘুচে অবসাদ॥ দধি হ্রশ্ধ য়ত আদি রহে চারিভিতে। দ্বতনদী বহিয়া আইদে হুতু দ্বতে॥ ষাত শত নদী তথা অতি বেগবতী। আইলেন আশ্রমে আপনি ভাগীরথী॥ ভরদ্বাজ ঠাকুরের তপস্থা বিশাল ৷ আইলেন সর্ব্বদেব দুশদিকপাল।। দেবঁকন্যা লইয়া আইল পুরন্দরে। যে ক্যার রূপেতে পৃথিবী আলো করে॥ হেমকূট দেখি যেন সূর্য্যের কিরণ। আছুক অন্মের কায ভুলে মুনিগণ॥ আইলেন কুবের ধর্নের অধিকারী। সোণার বাসন থালে আলো করে পুরী॥ প্রমেরু পর্বত হৈতে আইলু প্রবন। মলয়ের বায়ু ত সবার হুরে মন॥ 📜 আইলেন স্কবাকর স্কবার নিধান। পরম কৌতুকে মবে করে হ্যবাপান॥ আইলেন অগ্রি আরু জলের ইশ্বর। শনি আদি নবগ্রহ সঙ্গে কিবাকর॥ মরুল্গণ বস্তুগন কেবা কৌথা রয়। আইল সকল দেব মুনির আলীয়॥ কৃষুরু°নারদ আদি স্বর্গের গায়ক। আইল নৰ্কো কিত কত বা নৰ্ত্তক॥ (पत्रुना इहेन (य हेत्स्त नगती। ভর্ষাজ আত্রমূ হইল স্বর্গপুরী ॥ হেনকালে•দৈশ্যসহ ভরত আইদে। এতেক করিল মূনি চক্ষুর নিয়িয়ে॥ 🏬 নির্বিয়া ভরতের লাগিল 'বিস্মান্ত্র' তথন মন্ত্রণা করে স্বর্গে দেবচয়॥ ভরতের দঙ্গে য়দি রাম জান দেশে। (एवर्गन मुन्निगन मितिर्देन क्रांटिंग (

तांग (नर्भ (भरत गोरि मतिरेन तांन्।। সাধুলোক সকলের নিতান্ত মরণ।। Cग ऋत्र भा यांन तांग यदगांगा जूनन। • তেখন করহ সুক্তি•সরুক রাবল।। দেশগুণ মুনিগণ কল্পেন মন্ত্রণা। ভূবনমণ্ডল বেয়ে রহে সর্বন জনা।। মার যোগ্য যে আবাস যায় সেই জন। মে দিকে যে চাহে তার তাহে রহে মন॥ যাখিয়া স্থণন্ধি তৈল স্নান করিয়ারে। কেহ যার নদীতে কেহবা সর্বোবরে॥ কোন পুরুষেতে গঙ্গা নে জন না দেখে। করে স্নান তর্পণ মে পরম কৌহুকে॥ হন্তী যোড়া কটক চলিল স্থবিস্তর। জলকৈলি করে সবে গিয়া সরোবর॥ ভরবাজ মুনির কি অপূর্ব্ব প্রভাব। কত নদী আশ্রমে আপনি আবিভাব।। স্নান করি পরে **স**বে বিচিত্র বসন। সর্বাঙ্গে লেপিয়া দিল হুগন্ধি চন্দ্ৰ ॥ বহুবিধ পরিজ্ঞূদ-পরে দৈত্যগণ। য়ার যুতে বাসনা পরিল আভরণ॥ স্বার স্মান বেশ স্মান ভূষণ। কেবা প্রাভু কেবা দাস নাই নিরূপণ॥ ভোজনে বসিল সৈত্ত বড় পরিপাটী॥ সর্ণসীঠ স্বর্ণথাল স্বর্ণময় বাটী॥ সর্বের ডাবর আয় স্বর্ণময় ঝারি। স্বর্ণমন্ন ঘরেডে বসিল সারি সারি॥ দেবকতা অম দেয় সৈতাগণ খায়। কে পরিবেশন করে জানিতে না পায়॥ নিশ্মল কোমল অন্ন যেন যুখীফুল। খাইল ব্যঞ্জন কিন্তু মনে হৈল ভুল। ঘত দধি ত্রগ্ধ মধু মধুর পায়স। নামাবিধ মিন্টান্ন থাইল নানারদ॥ চর্ব্যা চুগ্য লেছ পেয় স্থান্ধি স্কন্ধার । যত পায় তত খায় নাহি অবসাদ।। কণ্ঠাবধি পেট হৈল বুক পাছে ফাটে। आहमन राति राष्ट्रिक एक छट्ठ थाएँ।।

খাটে গিদা প্রিয়া নয়ে করিল শয়ন। দেবীরা আসিয়া করে শরীর মদিন। মন্দ মন্দ গন্ধবহ বহে স্ত্ৰলিত। : কোকিল পঞ্চন স্বরে গায় কুত্সীত। নধুকর মধুকরী বাঙ্কারে কাননে। খপারারী নৃত্য করে মাজিয়া মদনে॥ অনন্ত সামন্ত সৈতা লইরা রমণী। পরন আনন্দে বঞ্চে বস্তুরজনী॥ দবে বলে দেশে যাই হৈন সাধ নাই। অনায়াদে স্বৰ্গ নোৱা পাইনু হেথাই॥ এত স্লখ এ সংসারে কেহ নাহি করে। শে যায় সে যাউক আমি না যাইব ঘরে॥ এত স্বর্থ ঠাট করে ভরত না জানে। রামের চরণ বিনা অন্য নাহি জ্ঞানে॥ এতেক করেন মূনি ভরত কারণ। ভরত ভাবেন মাত্র রামের চরণ।। প্রভাতে ভরত পিরা মুনিরে জিজানে। ছিলাক পরম স্থাথে তেমিল নিবাদে ॥ কহ মূনি কোথা গেলে পাইব জীৱান। উপদেশ করিয়া পুরাও মনস্বাম॥ মুনি বলে জানিলাম ভরত তোমারে। হ্বব তুল্য ভক্ত আগি নাঁ দেখি সংসংরে॥ বর মাগ ভরত আমি হে ভরৰাজ। যারে যেই বর দেই দিদ্ধ হয় কাষ॥ ভরত বলেন মূনি অন্যে নাহি মন। বর দেহু গ্রীরামের পাই দরশন।। সুনি বলে শ্রীরামের জানি সবিশেষ। দেখা পাবে কিন্তু রাম না যাবেন দেশ।। চিত্রকৃট পর্বতে আছেন রগুরীর। তথা গেলে দেখা ছবে এই জান স্থিন। অग্য অग্য মুনিগণ দিল তাৰ্হে সায়। ভরতের সৈশ্য চিত্রকূট দিকৈ ধায় ॥ म्भिकि **रहेन धू**नां अञ्चलेता ।. হইল ভরতদৈত্য যমুনায় পার ॥ রামের সন্ধান পায়ে প্রফুল্ল কটক। বায়ুবেগে, চলে সরে না গানে আটক ॥

যত হয় চিত্রকূট পর্বত নিকট। তত তথাকার লোক ভাবয়ে বিকট॥ চিত্রকূট পর্বত নিবাদী মুনিগণ। • গ্রীরামের মহবাদে সদা হস্ট নন॥ শৈশ্য কোলাহল শুনি শভয় সভয়ে। রকা কর-রাসচক্র বলে উভৈঃস্বরে॥ হেনকালে ভরত শক্রন্ন উপনীত। সবার তপশ্বীবেশ অঁথোধ্যা সহিত॥ শ্রীরাম লক্ষাণ আর জনকের বালা। বসতী করেন নির্মাইয়া পর্যশালা॥ তার দ্বারে বসিয়া আছেন রযুবীর। জানকী তাহার মধ্যে লক্ষ্যণ বাহির ॥ হেনকালে ভরত শক্রুত্র দীনবৈশে। শ্রীরামের আশ্রমেতে বাইয়া প্রবেশে॥ গলবস্ত্র ভরত নয়নে বহে নীর। পথ পর্যাটনে অতি মলিন শরীর॥ পাড়লেন শ্রীরামের চ্রণকমলে। ' আনন্দে শ্রীরাম তাঁরে লইলেন কোলে। প্রস্পার সম্ভাষা করেন সর্বজন । যথাযোগ্য আলিঙ্গন পদাদি বন্দন॥ ভরত কহেন ধরি রামের চরণ। ে কার বাক্যে রাজ্য ছাঙ্গি বনে অধিমন॥ বানা জাতি স্বভাবতঃ বাসা বুদ্ধি ধরে ! তার বাক্যে কে কোথা গিয়াছে দেশান্তরে অপরাধ ক্রমা কর চল প্রভু দেশ। সিংহাসনে বসিয়া ঘুচাও মনঃক্রেশ।। অযোধ্যাভূঘণ তুমি অযোধ্যার সার। তোমা বিনা অযোধ্যা দিবদে অন্ধকার 🛭 চল প্রভু অথোধ্যায় লহ রাজ্যভার। .দাসবৎ কর্ম করি আজ্ঞা অনুসার iৄ . শ্রীরাম বলেন তুমি ভরত পণ্ডিত। না বুঝিয়া কেন বল এ নহে উচিত।। মিথ্যা অমুযোগ কেন কর বিমাতার। বনে আইলাম আর্মি আজ্ঞায় পিতার ॥ ্চতুদ্দশ বৎসর পালিয়া পিতৃবাকুর। ষযোগ্য যাইব আমি দেখিবা প্রত্যক্ষ।

থাকুক সে দব কথা শুনিব দকল। বলহ ভরত আগৈ পিতার কুশল ॥ বশিষ্ঠ কহৈন রাম না কহিলে নয়। ষ্বর্গবাদে গিয়াছেন রাজা মহাশয়। , তনি মূহ্য গিত রাম জানকী লক্ষাণ। ভূমিতে লুটিয়া বহু করেন রোদন॥ বিশিষ্ঠ বলেন বুলি ব্যবস্থা ইহাঁতে। তিন দিন তোমার অশৌচ শাস্ত্রমতে॥ পিতৃশাদ্ধ করিতে জ্যেষ্টের অধিকার। তিন পিন গেলে আৰু করিবা রাজার॥ সকন ভাণ্ডার আছে ভরতের সাথে। লহ ধন কর ব্যয় প্রয়োজন মতে ॥ সম্বরু সম্বর শোক রাম মহামতি। তোমা বুঝাইতে পারে আছে কোন কৃতী মত্য হেছু ভূপতি গেলেন স্বৰ্মবাস। রোদন করিয়া কেন পুণা কর নাল।। ছিলেন তৈলের মধ্যে মৃত মহারাজ। ভুরত আদিয়া করিলেন অগ্নিকায ॥ আরো যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া ভরত। কত শত দান করিলেন অধিরত॥ তাহার দানের কথা শুন পুরিপাটী। : . একৈক ব্ৰাহ্মণে দেন ধন এক কোটী॥ যত যত রাজা হইলেন চারচরে। ভরত সমান দান কেহু নাহি করে।। শ্রীরাম বলেন হে বশিষ্ঠ পুরোহিত। আজ্ঞা কর পিতৃশ্রাদ্ধ করি যে বিহিত্।। শ্রীরাম লক্ষণ সীতা চলেন ঘরিত। . হইলেন<sup>\*</sup>ফন্তুনদী তীরে উপনীত॥ সকলে সলিলে স্নান করিয়া তথন। করিলেন নাম গোত্র লইয়া তর্পণ।। স্নান করি তীরেতে বসেন ভিনজন। তথন বদিল সবে আত্ম বনুগণ। যথা রাম তথা হয় অযোধ্যানগরী। রামচক্তে বেড়িয়া বদিল সব পুরী ॥ শ্ৰীরাম বলেন মূনি জিজ্ঞাদি কারণ। আয়ু সত্বে পিতা মরিলেন কি কারণ॥

অযুত্ত বৎসর লোক সূর্য্যবংশে জীয়ে। কাল পূৰ্ণ না হইতে মৃত্যু কি লাগিয়ে॥ বশিষ্ঠ বলেন রাজা গিয়া পরলোকে। রকা পাইলেন রাম তোমা পুল্রশোকে॥ ' স্থমন্ত্ৰ কহিল গিয়া ভূমি গেলা বন। হা রাম বলিয়া রাজ। ত্যজিল জীবন।। পিতৃ কথা শুনিয়া কান্দেন তিন জন। এদিকে শ্রান্ধের দ্রব্য হয় খায়োজন॥ তপোবনে ছিলেন যতেক মুনিগণ। পিতৃশ্রান্ধে ত্রীরাম করেন নিমন্ত্রণ॥ পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেন ফল্পনদী তীরে। পিতৃপিও সমর্পণ করেন সে নীরে॥ ় মুনিগণ কছে কি রাজার পরিণাম। তিন পিণ্ড দেন যিনি নিজে মোক্ষধান॥ শ্রীরামেরে বলেন বশিষ্ঠ মহাশয়। ভরা,তর প্রতি রাম কি অনুজ্ঞা হয়॥ তোমা বিনা ভরতের আর নাহি গতি। বুঝিয়া ভরতে রাম কর অসুমতি॥ শ্রীরাম বলেন মুনি হইলাম স্থী। প্রাণের অধিক আমি ভরতেরে দেখি॥ , ভরতে আমাতে নাহি করি অন্যভাব। ভরতের রাজত্বে আমার রাজ্য লাভ। যাও ভাই ভরত স্বরিত অযোধ্যায়। মন্ত্রীগণ ল'য়ে রাজ্য করহ তথায়॥ সিংহাসন শৃন্য আছে ভয় করি মনে। ুকোন শত্ৰু আপদ ঘটাবে কোন ক্ষণে॥ তোমারে জানাব কত আছ যে বিদিত। বিবেচনা করিবা সর্ব্বদা হিতাহিত॥ চতুর্দ্দশ বৎসর জানহ গত প্রায়। চারি ভাই একত্র হইব অযোধ্যায়॥ যোড়হাতে ভরত বলেন সবিনয়। ৰ্তক্ষনে রাখিব রাজ্য মম কার্য্য নয়॥

তোমার পাছুকা দেহ করি গিয়া রাজা। তবে সে পারিব রাম পালিবারে প্রজা।। তোমায় পাছকা যদি থাকে রাম ঘরে। ত্রিভুবনে খামার কি করে কা**ন,ভরে**॥ শ্রীরাম বলেন হে ভরত প্রাণাধিক। পাত্কা লইয়া যাও কি কব অধিক। নন্দাগ্রামে পাট করি কর রাজকার্য্য। সাবধান হইয়া পালিহ পিত্রাজ্য॥ শীরামের পাছকা ভরত শিরে ধরে। ভাবে পুলবিত অন্ধ প্রফুল্ল অন্তরে॥ পাছুকার অভিযেক করিয়া তথায়। চূলিলেন ভরত শ্রীরামের আজ্ঞায়॥ যাত্রাকালে উঠি মহা অ ন্সনের রোল। কোন জন শুনিতে না পায় কার বোল।। কান্দেন কৌশল্যা রাণী রামে করি কোলে বসন ভিজিল ভাঁর নয়নের জলে॥ স্থ্যিত্র। কান্দেন কোলে করিয়া লক্ষ্মণে। সকলে এন্দন করে সাঁতার কারণে॥ ভরতেরে বিদায় করিয়া রঘুবীর। চিত্রকুটে কিছুদিন রহিলেন স্থির॥ সৈন্যগণ সহিত ভরত অতঃপরে। তিন দিনে আইলেন অযোধ্যানগরে॥ বিশ্বকন্মে পাঠাইয়া দেন ভগবান। 'নন্দীগ্রামে অট্টালিকা করিল নিশ্ম'ণি॥ রর সিংহাসনেতে ভরত পট্টি পাতি। তদুপরি পাত্নকা থুইয়া ধরে ছাতি॥ তার মীচে শ্রীভরত কৃষ্ণসার চম্মে। পাত্র মিত্র সহিত থাকেন রাজকম্মে ॥ কৃটিবাস কবির সঙ্গীত স্থধাতাও। সমাপ্ত হইল গীত এ অযোধ্যাকাণ্ড॥

'ইতি অযোধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত।'

## সপ্তকাণ্ড রামায়ণ।

## আরণ্যকাণ্ড

-(-

মৃশং ধর্মতরে বিবেকজলদে প্রেক্ট্রানকরং।
বৈরাগ্যান্তভারকং অবহরং ধান্তাপহং তাপহন্॥
মোহান্তোধরপুলপাটনবিনৌ বেশন্তবং শহরং।
বন্দে ব্রশ্কুলং কলদ্ধন্যনং শ্রীরাম সুপ্রিয়ম্॥
মাজানকপ্রোদ্দো ভগতহং পীতান্তরং হ্রনরং।
প্রাণী বাণশ্রাসনং কটিলসভ্নীরভারং বরম্।।
রাজীবায়তলোচনং ধৃতজ্ঞাভূটেন সংশোভিতং।
মীতালপ্রণসংসূতং গ্রিগতঃ রামাভিরামং ভল্ডে॥

## চিত্রকূট পর্বতে শ্রীরাম, সীতা এবং লক্ষাণের স্থিতি ও রাক্ষদের উৎপাত জন্য তথা হইতে মুনিগণের প্রস্থান।

করিলেন অবোধায় ভরত গ্যন।

চিত্রবৃট পর্বতে রহেন তিন জন।

চিত্রবৃট পর্বতে অনেক মুনি বৈদে।
ভালনন্দ যখন যে রামারে জিজ্ঞাসে।
মুনিগণ এক দিন করে কাণাকাণি।
জিজ্ঞাসা করেন রাম ধকুর্বাণ পাণি।
কহ কহ মুনিগণ কি কর মন্ত্রণ।।
আমারে না কহ কেন বাড়াও যন্ত্রণা।।
আমরা সকলে করি একত্র বসতি।
একের ক্ষতিতে হয় সবাকার ক্ষতি।
যদি কোন বিপদ হয়েছে উপস্থিত।
আমারে জানাও আমি করিক বিহিত।
মুনিরা রামের বাক্যে পড়িলেন লাজে।
হিদ্দ মুনি উঠিয়া বলেন তার মাঝে।

বে মল্রণা করিতে ছিলাম রঘুবর।
তাহার রভাত্ত কহি ভোমার গোঁচর॥
রাবণের তুই ভাই তুই নিশাচর।
তার মধ্যে স্যেষ্ঠ থর দূবন অপর॥
তাহার সামন্তর্গন চহুদ্দিকে ভ্রমে।
কত উপদ্রব করে প্রবেশি আপ্রমে॥
যজ্ঞ আরম্ভন নাত্র আসিয়া নিকটে।
যজ্ঞ নন্ট করে দ্বিজ পলায় সঙ্কটে॥
রাফ্রমের ডরে লুকাইয়া ঘরে আসি।
ফল মূল কাড়ি থায় ভাঙ্গেত কলসী॥
এই বন ছাড়িয়া যাইব অন্ত বন।
কাণাকানি করিলাম এই সে কারন॥
মুনিগন ছাড়ে যদি শূন্য হবে বন।
শূন্য বনে কেমনে রহিবে তিন জন॥

শীতা অতি রূপবতী এই বন মাঝে।
•কেমনে রাথিবা রাম রাক্ষদ সমাজে॥
বিক্রমে বিশাল তুমি আমি জানি মনে।
কত সম্বরিয়া রাম থাকিবা কাননে॥
আনরা এ বন ছাড়ি অত্য বনে যাই।
তৌসার সহিত আর দেখা হবে নাই॥
শ্রী পুরুষে মুনিগণ চলেন সত্বর।
যার যথা ছিল স্থান কুটুম্বাদি ঘর॥
উঠে গেল মুনিগণ শৃষ্ঠ দেখা যায়।
শ্রীরাম ভাবেন তবে তাহার উপায়॥
কুত্রিবাদ পণ্ডিতের মধুর পাঁচালী।
গাইল আরণ্যকাণ্ডে প্রথম শিকলি॥

অত্রিমূনির আশ্রমে শ্রীরামের গমন ও উক্ত মূনিপত্নীর নিকট সীতার জন্মাদি কথন এবং রামচন্দ্র কর্তৃক বীরাধ বধ।

অ'মা নিতে ভরত আইলে পুনর্কার। কেমনে অশুথা করি বচন তাহার॥ ১িত্রকূট অযোধ্যা নহেত বহুদূর। ভরত ভাতার ভক্তি আমাতে প্রচুর॥ রণুনাথ এমত চিন্তিয়া মনে মনে। 1>ত্রকৃট ছাড়িয়া চলিলেন দক্ষিণে॥ কত দূর যান ভাঁরা করি পরিশ্রম। সম্মুথে দেখেন অত্রি মুনির আশ্রম। প্রেবিশিয়া তিন জন পুণ্য তপোবন। বন্দনা করেন অত্রি মুনির চরণ॥ রাশে দেখি মুনিবর উঠিয়া যতনে। পাত্য অর্য্য দিয়া বসাইলেন আসনে॥ আপনার পত্নী ঠাঞি মুমর্পিনা দীতা। পালন করহ যেন আপন ছহিতা॥ দেখি মুনিপত্নীকে ভাবেন মনে সীতা। ্যূৰ্কিটো কৰুণা কি শ্ৰদ্ধা উপস্থিতা॥ তলবস্ত্র পরিধানা শুক্ল-সর্বব বেশ। করিতে করিতে তপ পাকিয়াছে কেশ। তপস্থা ধরিয়া মূর্ত্তি করেন তপস্থা। জ্ঞান হয় গায়ত্ৰী কি সৰার নমস্তা॥

কুতাঞ্জলি নমকার করিলেন সীতা। আশীর্কাদ করিলেন অতির বনিতা॥ মুনিপত্নী বসাইয়া সম্মুখে সীতারে। কহেন মধুর বাক্য প্রফুল্ল অন্তরে॥ রাজকুলে জিমিয়া পড়িলা রাজকুলে। তুই কুল উদ্ধাল করিলা গুণে শীলে॥ এ সব সম্পদ ছাড়ি পতি সঙ্গে যায়। তেন স্থী পাইলা রাম বহু তপস্থায়॥ কহিলেন মা সম্পুদে কিবা কাম। সকল সম্পদ মম দুর্কাদলশ্যাম॥ यांगी विना खीलारकत्र कांग्री किवा धरन । . অন্য ধনে কি করিবে পতির বিহনে॥ জিতেক্রিয় প্রভু মম সর্ব্ব গুণে গুণী। হেন পতি সেবা করি ভাগ্য হেন মানি॥ ধন জন সম্পদ না চাহি ভগবতী। আশীর্বাদ কর যেন রামে থাকে মতি॥ প্তনিয়া সীতার বাক্য তুষ্ট মুনিদারা। আপ্নার যেমন সীতার সেই ধারা॥ সমাদরে সীতারে দিলেন আলিঙ্গন। দিব্য অলঙ্কার আর বহুমূল্য ধন॥ তুফী হয়ে সীতারে কহেন ভগবতী। তব পূৰ্ব্ব ব্লভান্ত বঁহ গো সাঁতে সতী॥ জানকা বলেন দেবী কর অবধান। আমার জন্মের কথা অপূর্ব্ব আখ্যান॥ এক দিন মেনকা যাইতে বস্ত্র উড়ে। তাহা দেখি জনক রাজার বীর্য্য পড়ে॥ সেই বীর্য্যে জন্ম সোর হইল ভূমিতে। উঠিল আমার তন্ম লাঙ্গল চ্ষিতে॥ অয়ে।নিসম্ভবা মম জন্ম মহীতলে। লাঙ্গল ছাড়িয়া রাজা মোরে নিল কোলে ॥ নিজ কন্যা বলি রাজা মনে অনুমানি। হেনকালে আকাশে হইল দৈববাণী॥ দেবগণ ডাকি বলে জানক ছুপতি। জন্মিল তোমার বীর্ষ্যে ক্সা ক্ষপক্তী॥ অযোনিসন্তবা এই তোমার ইহিতা। লাঙ্গলের মুখে জন্ম,নাম রাথ সীতা॥

এতেক শুনিয়া রাজা হর্ষিত মন। मीन ब्रिष्ठ क्रःशीरत **मिर्टान वर्**धन ॥ প্রধান দেবীর ঠাঞি দিলেন আমারে। व्यामादतः शालन दमवी विविध क्षकादत ॥ দিনে দিনে বাড়ি আমি মায়ের পালনে।. আমা দেখি জনক চিন্তেন মনে মনে॥ যেই জন গুণ দিবে শিবের ধনুকে। তারে সমর্পিব সীতা পরম কোতুকে॥ দারুণ প্রতিজ্ঞা এই ভুবনে প্রচার। তের লক্ষ বর আইল রাজার কুমার॥ ধনুক দেখিয়া সবাকার মন কাঁপে। না সম্ভাষি পিতারে পলায় মনস্তারে।। প্রতিজ্ঞা করিয়া আগে না পান ভাবিয়া। কেমনে সম্পন্ন হবে জানকীর বিয়া॥ হেনকালে উপস্থিত শ্রীরাম লক্ষাণ। ধকুক দেখিয়া হাস্ত করেন তখন॥ ধনুকেতে দিতে গুণ সর্ব্ব লোকে বলে,। ধনুখান ধরি বাম বামহাতে তোলে॥ গুণ যোগ করিতে সে ধনুখান ভাঙ্গে। সবে স্তব্ধ তার শব্দ ত্রিভুবনে লাগে। i ধনুকের শব্দ যেন পড়িল ঝগ্ধনা। স্বগ্য মৰ্ত্ত্য পাভালে:কাপিল সর্বজনা॥ শিরে পঞ্জু টি তার বিক্রম বিস্তার। চুড়া কর্ণবেধ হয় লোকে চমৎকার॥ বিবাহ করিতে পিতা বলিল আমারে। না করেন স্বীকার পিতার অগোচরে॥ রাজ্যসহ দশর্থ আগিয়া সম্বাদে। রামের বিবাহ দেন পর্ম আফ্লাদে।॥ শ্রীরাম করিলেন আমার পার্ণিগ্রহ i ' লক্ষণের দারকর্ম উন্মিলার সহ ॥ কুশ্ধ্বজ খুড়ার যে ছুই কন্সা ছিল। ভরত শত্রুষ দোঁহে বিবাহ করিল।। ভগবতি পূৰ্ববক্ধা এই কহিলাম। হেন্সক মিলিলেন মম স্বামী রাম॥ এত য়াদি দীতাদেবী কহেন, কাহিনী। পরিতোষ পাইলেন মুনির গেহিনী॥ '

ব্রাহ্মণী সীতার ভালে দিলেন সিন্দুর। কণ্ঠে মণিময় হার বাহুতে কেয়ুর॥ কথৈতে কুণ্ডল করে কাঞ্চন কন্ধণ। নৃপুরে শোভিত হয় কমলচরণ।। নাসায় বেসর দেন গঙ্গমুক্তা তায়। পটুৰ্বস্ত্ৰ অধিক শোভিত গৌর গায় ॥ ' প্রদোষ হইলু গত প্রবেশে রঙ্গনী। রামের নিকট যান শ্রীরামরমণী॥ উমা রমা নাহি পান দীতার উপমা। 'চরাচরে জনকত্বহিতা নিরুপ্রমা॥ দেখিয়া সীতার রূপ হন্ট রযুসণি। মুনির আশ্রমে স্থথে বঞ্চেন রজনী॥ প্রভাতে করিয়া স্নান আর যে তর্পণ। তিন জন বন্দিলেন মুনির চর্ন্ন।। আশীর্কাদ করিলেন অত্তি মহামুনি। কহিলেন উপদেশ উপযুক্ত বাণী॥ শুন রাম রাক্ষস প্রধান এই দেশ। সদা উপদ্রব করে বহু দেয় কেশ। অত্রেতে দণ্ডকারণ্য অতি রম্য স্থান। তথা গিয়া রঘুবীর কর অবিস্থান॥ মুনির চরণে রাম করিয়া প্রণতি। :. দওক কানন মধ্যৈ করিলেন গতি॥ আগে যান রগুনাথ পশ্চাৎ লক্ষণ। জনকতনয়া মধ্যে কি শোভা তখন॥ ফল পুষ্প দেখেন গৱেতে আমোদিত। যয়রের কেকাধ্বনি ভ্রমরের গীত॥ নানা পক্ষা কলরব শুনিতে মধুর 📗 সনেবিরে কত শত কমল প্রচুর॥ বন মধ্যে অনেক মুনির নিবসতি। জ্রীরামেরে দেখিয়া হরিষে করে স্ততি॥ রাজ্যে থাক বনে থাক তোমার সমান। যথা তথা থাক রাম তুমি ভগ্বান ॥ तमा जल तमा फल मधूत स्वान । 🚞 আহার করিয়া দূরে গেল অবুসাদ॥ দেখিতে হইল ইচ্ছা দণ্ডক কানন। তিন জন মনস্থাৰ করেন জমণ।।

আগৈ রাম মধ্যে সীতা পশ্চাৎ লক্ষ্মণ। নানা স্থলে কৌতুক করেন নিরীক্ষণ॥ হেনকালে ছুর্জ্জয় রাক্ষদ আচম্বিত ৷ / বিকট আকারেতে সন্মুখে উপস্থিত॥ \*রাঙ্গা 'ছুই আঁখি তার খোঁখর হৃদয়। বনজস্ত ধরে মারে কারে নাহি ভয়॥ ত্বৰ্জয় শরীর ধরে পর্বত সমান। জ্বলন্ত আগুণ যেন রাঙ্গা মুখখান।। शिद्ध मीर्घको को मीर्घ मर्ककाय। লম্বোদর অস্থিসার শির গণা যায়॥ বান্ধিয়া লইয়া যায় মাংস ভার ক্ষন্ধে। পলায় লুইয়া প্রাণ সবে তার গন্ধে ॥ মেঘের গর্জন আয় ছাড়ে সিংহনাদ। মহাভয়কর মূর্ত্তি রাক্ষদ বীরাধ॥ সীতারে রাক্ষম গিয়া লইলেক কক্ষে। তর্জন গর্জন করে থাকি অন্তর্নাক্ষে॥ সীতারে খাইতে চাহে মেলিয়া বদন। শ্রীরামেরে কটু কহে করিয়া তর্জন।। তপদ্বীর বেশে রাম ভ্রমিণ্ কাননে। দেখাইয়া কামিনী ভুলাস্ মুনিগণে॥ বলিল যুনুষ্য আজি কয়িব ভক্ষ।। বাঁটি পরিচয় দেহ তোরা কোন জন॥ <u>জীরাম বলেন আমি কত্রিয় কুলান।</u> লক্ষণ অনুজ জায়া জানুকী আমার॥ ংদেখি **হে তোমার কেন** বিক্কৃতি খাক্কৃতি। বনেতে বেড়াও তুমি হও কোন জাতি॥ রাক্স রুলিল আমি যে হই সে হই। সবারে খাইব আজি ছাড়িবার নই॥ বীরাধ আমার নাম থাকি যথা তথা। কাল নামে মম পিতা বিদিত সৰ্বব্যা॥ কত মূনি বধিলাম বিধাতার ব্রে। অভেত শরীর মোর ভয় করি কারে। লক্ষ্মীণুরে শ্রীরাম কছেন পেয়ে ভয়। জানকীরে থায় বুঝি রাক্ষস হুর্জয়॥ আইলাম নিজ দেশ ছাড়িয়া বিদেশে। সীতারে খাইল আজি দারুণ রাফ্সে॥

লক্ষণ বলেন দাদা না ভাবিহ তাপ। রাক্ষদেরে মারিয়া ঘুচাও মৃনস্তাপ॥ লুক্ষাণের বাক্যেতে রামের বল বাড়ে। মারিলেন সাত বাণ রাম তার ঘাড়ে॥ সাত বাণ খাইয়া সে কিছু নাহি জানে। হাতে ছিল জাঠাগাছ মারিল লক্ষাণে॥ তাহা দেখি জ্ঞীরাম ছাড়েন এক বাণ। জাঠাগাছ তথনি হইল খান খান॥ জাঠাগাছ কাটা গেল রাক্ষদের তাস। অস্ত্র নাহি নিশাচর উঠিল আকাশ॥ ছাড়েন ঐঘিক বাণ দশরথস্থত। পড়িল ঝারাধ যেন কুতান্তের দূত॥ খণ্ড খণ্ড হইয়া শরীর রক্তে ভাদে। মরি মরি করি যায় শ্রীরামের পাশে॥ আছাড়িয়া ফেলে সীতা ঘায়েতে ব্যঞ্জতা ভূমেতে পড়েন সীতা হইয়া মূচ্ছিতা ॥ বেড়িহাতে রাক্ষস জীরামে করে স্ততি। ত্য বাণ স্পর্মে রাম পাই অ্ন্যাহতি॥ শাপে মুক্ত করিলা আমার এ শরীর। লইনাম শরণ চরণে রঘুবার॥ ধত্য ধত্য সীতাদেবী রাম যার পতি। তোমা পরশিয়া হয় শাপ অন্যাহতি॥ পূর্বারথা আমার শুনহ রঘুপতি। রূবেরের শাপেতে আমার এ ছর্গতি। কিশোর আমার নাম কুবেরের চর। 'আমারে সর্বদা তুট্ট ধনের ঈশ্বর॥ এক দিন ক্ববের লইয়া নারীগণে। রস্প্রবে কেলি করে মাতিরা মদনে॥ কণ্মদোষে আমি তথা হই উপনীত। আশারে দেখিরা তাঁরা হইল লক্ষ্রিত॥ কোপে শাপ আমাকে দিলেন ধনেশ্বর। দণ্ডক কাননে ,গিয়া হও নিশাচঁর॥ পশ্চাতে কঁরুণা করি বলেন বচন। জীরামের শরে হবে শাপ **বিমোচন্ত্র** পাইলাম তোমার দর্শনে অব্যাহতি। মৃতনেহ পোড়াইলে পাইৰ নিষ্কৃতি॥

লক্ষাণের উদেয়াগে দানব দেহ পুড়ে। দিব্য দেহ ধরিয়া সে দিব্যরথে চড়ে॥ রাম দরশনের চর গেল ফর্গবাস। রচিল আরণ্যকাণ্ড দিজ কুন্তিবাস॥

> শরতক মুনিব আশ্রমে রামচক্তের গমন্ত ও মুনি কন্তৃক ইন্তেবে ধহুর্বলে দান এবং মুনির স্থর্গে গমন্ত।

শ্রীরাম বল্লেন চল জানকী লক্ষাণ। - গোমতীর পারে শরভঙ্গ নিকেতন॥ এথা হৈতে সেই স্থান দ্বাদশ যোজন। অদুত দেখিব। সে মুনির তপোবন।॥ তপের প্রতাপে যেন জ্বলন্ত অনল। শরভঙ্গ মুনির বিখ্যাত সেই হল ॥ সেই দিন জ্রীরাম রহেন সেই স্থানে। প্রভাতে উঠিয়া যান মুনি দরশনে॥ হেনকালে উপনীত তথা শচানাথ। করিবারে শরভঙ্গ মুনির সাক্ষাৎ॥ রখোপরে পুরন্দর আইসে শুর্নবৈশে। দেবগণ বেষ্টিত তাঁহার চারিপাশে॥ র্থ শোভা করে মণি মুকুতার ঝারা। বায়ুবেগে চলে ঘেড়া সার্থির স্বরা॥ চারিদিকে শোভে নাল পাত পতকার। দূরে থাকি রামচন্দ্র দেখিলেন তাঁয়॥ অমুজেরে বলেন থাকহ এইক্রণ। জানি আগে আশ্রমে প্রবেশে কোনজন॥ ইন্দ্র আসি মুনিরে করিয়া নমস্কার। নিবেদন করেন যে কার্য্য আপনার॥ ' শুন মুনি রামরূপী ত্রিলোকের নাথ 1 আসিবেন তব সহ করিতে সাক্ষাৎ॥ রাক্ষ্য বধের হেতু তাঁর অবতার। ত্রিকালজ্ঞ আপনি জানাইব কি আর 🏾 তব স্থানে রাখিশাম এই ধমুর্বাণ। আইলে ভাঁহারে ভূমি করিব। প্রদান ॥ এত বলি ষ্বৰ্গপুরী যান পুরন্দর। **थ**रिंग करत्रन त्रांग यथा भूनिवत ॥

প্রণাম করেন শরভঙ্গ মুনিবরে I আশীর্কাদ পূক্র ক কহেন মুনি তাঁরে॥ অনাখ ছিলাম বনে হ'ইলা হে নাথ। বোগে যাঁরে দেখা ভার তিনিই সাক্ষাৎ। আইল্লা **আপনি 'বিষ্ণু আঁমার' নিবা**দ। তোশা দরশনে মম হবে স্বৰ্গবাস॥ শত বৎসরের তপ করিল্লাম দান। এই লহ ইন্দ্ৰদত দিব্য ধনুবৰ্ব গি 🛚 শুরীর ছাড়িব মামি অতি পুরাতন I প্রাণ রাখিয়াছি রাম তোমার কারণ। ফণেক লক্ষ্মণ সহ বৈস এইখানে। অগ্রিতে শরীর ত্যজি তর বিছ্যানে ॥ শরভঙ্গ কুণ্ড কাটি জ্বালেন অনশ। ্বলিয়া উঠিল অগ্নি গগণ মণ্ডল ॥ কৌতুক দেখেন সীতা শ্রীরাম লক্ষ্মণ। মৃনির সাহস দেখি বিশ্বিত তুবন॥ রামুরাম উচ্চারিয়া মুনি উদ্ধৃতুতে। ,অগ্নি প্রদক্ষিণ করি ঝাঁপ দেন কুণ্ডে॥ পুড়িয়া মুনির দেহ হইল অঙ্গার। অগ্নি হৈতে উঠে এক পুরুষ আকার॥ গোলোকে গেলেন गूर्नि প্রণ্যক্রণাদ্য । দেখিয়া সবার মনে হইল বিস্ময়॥ রাম দরশনে মূনি যান স্বর্গবাস। রচিল আরণ্যকাণ্ড দ্বিজ ক্রতিবাস॥

> দশবৎসর কাল শ্রীরামচক্রের নানা বলন ভ্রমণানস্তর পঞ্চবটীবনে তাঁহার অব-' হিতি ও দ্বন্ধণ কর্তৃক স্থর্পণথার নাগিকাচ্ছেদন এবং রামচন্দ্র কর্তৃক চতুর্দশ রাক্ষ্য বধ।

সম্ভাগিতে রামেরে আইল বনবাসী।
কৈছ কেই ফল খায় কেছ উপবাসী॥
অনাহারী কেছ বা বরিষা চারি মাস
কৈছ কেই সমর্কাল করে উপুবাস॥
গাছের বাকল পরে শিরে জ্বটা ধরে।
মুগচর্ম ধরে কেই ক্মণ্ডলু করে॥

ग्रनिशर्। (मिथा डेठिया तचूनाथ। 'করেন প্রণতি স্তুতি হয়ে যোড়হাত॥ মুনিরা করেন স্তুতি রামের গোচর। 🗸 শ্রীরাম বলেন প্রভু না করিহ ডর ॥ 'তপোবনে না শ্বুইর্ব রাক্ষদ সঞ্চার। অবিলম্বে হইবেক রাক্ষদ সংহার॥ মুনিগণ সঙ্গে রঙ্গে, জীরাম লক্ষ্মণ। তপোবন দরশনে করেন গণন।। ধনুকে টক্ষার দিলা রাম রবুনীর। দেখিয়া সীতার মন হইল অস্থির॥ বনে প্রবৈশেন রাম হাতে ধনুবর্ণা।। নিষেদ করেন সীতা রাম বিভাগান।। রাক্ষদের সনে কেন করহ বিবাদ। অকারণ প্রাণিবধে ঘটিবে প্রমান॥ পূর্কের রক্তান্ত এক কহি তব স্থান। দুক্র দিলশ্যাম রাম কর অবধান॥ শিশুকালে যখন ছিলাম পিতৃষরে। কহিলেন পিতা পূক্ব আখ্যান আমারে।। দক্ষ নামে এক মুনি ছিল তপোবনে। তাঁর স্থানে স্থাপ্য খড়গ রাখে এক জনে॥ পাপ, হয় হরিলে পরের স্থাপ্য ধন। তেঁই যত্নে খড়গথানি রাথেন ব্রাহ্মণ।। এক বৃদ্ধপাথী সেই তপোবনে বৈগে। নড়িতে চড়িতে নারে প্রাচীন বয়দে॥ মুনিরে কুবুদ্ধি পায় দৈবের লিখন। সে খড়েগর চোটে বঁধে পাখীর জীবন॥ হাতে, অস্ত্র করিলে লোকের জ্ঞান নাশে। হইল মুনির পাপ সে অন্ত্রের দোগে<sup>°</sup>॥ সত্য পার্লি দেশে চল এই মাত্র পণ। রাক্ষদ মারিয়া তব কোন প্রয়োজন॥ সরলা জনকবালা কহিলে এমতি। বুঝান প্রবােধ বাক্যে তাঁরে সীতাপতি॥ কনিক্কমলমুখি জনককুমারি। আমার নংথিক ওয় ভয় কি তোমারি॥ মহাতেজা মুনিগণ যাহার সহিতে। তাহার কিসের ভয় বল দেখি সীতে॥

যাইতে দেখেন তারা দিব্য সরোবর। শুনেন অগুব্ব' গীত তাহার ভিতর ॥ বিশ্বিত হইয়া জিজ্ঞাদেন রঘুমাণ ৷ জলের ভিতর গীত মুনি কেন শুনি ॥ ° , মুনি বলিলেন এথা ছিল এক মুনি। করিত কুঠোর তপ দিকদ রজনী॥-তপোভঙ্গ করিতে তাহার পুরন্দর। পাঠায় অপ্সরাগণে যথা মুনিবর॥ আইল অপ্সরাগণ মুনিধ্ন নিকটে। দেখিয়া পড়িল মুনি মদনসঙ্কটে॥ সে স্থানের খ্যাতি পঞ্চ অপ্সরা বলিয়া। অ্যাপি আইদে তারা তথা লুকাইয়া॥ নৃত্য গীত করে তারা নাহি যায় দেখা। এমন অপূৰ্ব্ব কথা পুরাণেতে লেখা॥ শুনিয়া মুনির কথা কোতুকী শ্রীরাম। তপোবন দেখিয়া গেলেন নিজ ধাম॥ ভাতিগ্য করেন মুনি সমাদর করি। তিন জন বঞ্চিলেন স্থাপ্র বিভাবরী॥ কোথা পাঁচ সাত মাস কোঁথা দশমাস। কোথাও বৎসর রাম করেন প্রবাস॥ এইরূপে বনে বনে করেন ভ্রমণ। অতীত হইল দশ বৎসের তখন॥ এক দিন সীতা সহ শ্রীরাম লক্ষণ। করপুটে বন্দিলেন মুনির চরণ॥ স্থতীক্ষ সুনিরে রাস কহেন স্থভাষ। অগস্ত্যেরে প্রণাম করিতে করি আশ।। মুনি বলৈ যাহ রাম অগস্ত্যের ধাম। তথা গিয়া তাহার পূরাও মনস্কাম ॥ তাঁহরি কনিষ্ঠ আছে পিপ্পলীর বনে। অত্য গিয়া বাসা কর তাঁর **তপোবনে ॥** কল্য গিয়া পাইবা অগস্ত্য তপোবন। তাহাতে আছেন মুনি দ্বিতীয় তপন॥ বিদায় হইয়া রাম চলেন। দক্ষিণে। উপনীত হইলেন.পিপ্ললীর বনে 🛭 রামেরে পাইয়া মুনি পাইলেন প্রীতি। তথা সেই রাত্রি রাম করিলেন স্থিতি॥

প্রভাতে উঠিয়া রাম করেন গমন। লক্ষাণে দেখান রাম অগস্তোর বন॥ এই বনে ছিল এক রাক্ত্ম হুর্জয়। তারে বধি'মুনি করিলেন এ আলয়॥ শুনিয়া লাগিল লক্ষাণের চমৎকার। মুনি হয়ে রাক্ষদ মারেন কি প্রকার।। শ্রীরাম বলেন ভাই.শুন তদন্তর। ইল্লল বাতাপি ছিল ছুই সহোদর॥ মায়াবী রাফদ তারা নানা মায়া ধরে। বাতাপি হইয়া মেণ ব্ৰহ্মবৰ করে॥. তার ভাই ইল্বল সে জানিত সতাঙ্গ। লোক মধ্যে ভ্ৰমে যেন অন্তত মতিষ্ঠ।। আদর করিয়া দিজে করে নিমন্ত্রণ। ঐ সেয়মাংস দিয়া করায় ভোজন॥ ব্রাহ্মণের উদরে মেষের মাংস থাকে। বাতাপি বাহির হয় ইন্মন যবে ডাকে॥ পেট চিরি বাহির হর বিপ্রগণ মরে। এইরপ করি ভায়ে ছুই সহোদরে॥. ত্র**ক্ষাব**ধ শুনিয়া অগত্য মহামনি। ইল্পলের ঠাই দান চাহিল আপনি॥ দূরে হৈতে আইলান পথিক ব্রাহ্মণ। মেনমাংস মোরে আর্থ্রি করাহ ভোজন ॥ মুনির বচন শুনি ইল্লল উল্লাস। কহিল কতেক মুনি খাবে মেষমাস॥ মূনি বলে বহু দিন মুখ উপবাস। ভোজন করিব আমি গাড়রের মাস ॥ বাতাপি গাড়র হয় মায়ার প্রবন্ধে। গাড়র কাটিয়া মাংস বাহ্মিল আনন্দে॥. বড় আশা কৰি মুনি ভোজনেতে বৈদে। হাতে থালা করিয়া ইবল তার পাশে। গঙ্গাদেবী বলি মুনি মনে মনে ডাকে। অলক্ষিতে গঙ্গাদেবী কমগুলু ঢোকে॥ গঙ্গাপান করি যুনি/ব্রহ্মমন্ত্র জ্বপে। 👡 মুষ্টি২ মাংস সৈ ভোজন করে কোপে ॥ সুনির উদরে মাংস প্রায় হয় প্রাক। বাহিরে ইল্বল ডাকে মন ঘন ভাক॥

মূনি বলৈ ভুমি কোথা দেখ বাতাপিরে। ইল্বল বলিল এসো বাতাপি বাহিরে॥ 🖯 ব্যমন গৰ্ভ্জিয়া সিংহ ধরে ভক্ষ্যহাতা। ইল্বলে নারিতে যুক্তি করে মহামতি॥ 'পণ্ডিঅ হইয়া তোর বুদ্ধি নাই ঘটে। তোমার বাতাপি এই আছে মম পেটে। দে কথায় রাক্ষ্ম পাসরিল আপনা। সুনি বাতকর্ম করে যেমন ঝঞ্জনা ॥ মে অগ্লিতে ইল্পল পুঁড়িয়া তবে মরে। এই মতে মুণি-ছুই রাক্ষসেরে মারে॥ এইরূপে কারিয়া সে রাক্ষদ ছুর্জুর। তপোৰন রক্ষা করিলেন শহাশয়॥ 🐃 🖰 আইগাম দেই অগস্ত্যের তপোবনে। সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি হয় যাঁর দরশনে॥ যাইতে ছিলেন রাম অগস্ত্যের দারে। হেনকালে শিষ্য এক আইল বাহিরে॥ তাঁহারে দেখিয়া বলিলেম শ্রীলক্ষণ। শহিলেন রাম অত্য সম্ভাষ কারণ॥ এতেক বচনে শিষ্য গেল অভ্যন্তরে। কহিল রামের কথা মুনির গোচরে॥ শ্রীরাম লক্ষণ সীতা দ্বারে তিন জন 🚉 আজ্ঞা বিনা কেমনে করেন আগ্মন॥ রামের সম্বাদে মুনি হয়ে আনন্দিত। আজ্ঞা করিলেন শিয়ে আমহ শ্বরিত॥ সবাকার পূজা রাম আইলেন ছারে। যোগীগণ অনুফণ ধ্যান করে যুঁারে 🖁 সবারে লইয়া গেল মুনির আজ্ঞায়। দেখিয়া মুনির মনজম দূরে যায়॥. অগন্ত্য বলেন কি অপূর্ব্ব দরশন। অগস্ত্রের চরণ:বন্দেন তিন জন।। গোলোক ছাড়িরা হে করিলে বনবাস। না জানি তোমারে আর কিসে অভিলায় ॥১ লক্ষ্যণের চরিত্রে স্থামার চম্ৎকার ৷ ছঃথে ছঃখী স্তথে স্থী লক্ষণ ভোমার॥ পথগ্রান্ত আছি রাম করছ ভোর্জন। আজ্ঞামতে শিষ্যেরা করিল আয়োজন॥

মুনির সাদরে রাম করেন ভোজন। নিশীথিনী তথায় বঞ্চেন তিন জন্ম করিয়া প্রভাতকৃত্য শ্রীরঘুনন্দন। অগস্ত্যের সহিত করেন আলাপন।। শিতৃসত্য পালিবারে আসিয়াছি বলে। আজ্ঞা কর অগস্তা থাকিব কোন স্থানে॥ অগস্তা বলেন শুনি রামের বচন। যেখানে থাকিবে সেই মহেন্দ্র ভবন। গোদাবরী তীরে রাম দিব্য আয়োতন। পঞ্চবটী গিয়া তথা থাক তিনজন ॥ দিব্য ধন্ত্ববর্ণাণ বিশ্বকর্মার নির্মাণ। রামেরে অগস্ত্যমূনি করিলেন দান॥ ় নানা আভরণ আর সোণার টোপর। ব্যস্ত্র রক্স দিয়া মুনি করেন আদর ॥ অগস্ত্যের স্থানে রাম হইয়া বিদায়। চলেন দক্ষিণে সীতা লক্ষ্মণ সহায়॥ জটায়ু নামেতে পক্ষী সে দেশে বসতি। পাইয়া রামের বার্ত্তা আদে শীঘ্রগতি॥ ' শীরামের সম্মুখেতে হৈয়া উপস্থিত। আপনার পরিচয় দেয় যথোচিত॥ ঁ জটায়ু আমার মাম গরুড়নন্দন। তোমার রাপের মিত্র আমি পুরাতন ॥ পক্ষিরাঙ্গ সম্পাতি আমার ছোট ভাই। আরো পরিচয় রাম তোমারে জানাই॥ পূরেব দশরথের করেছি উপকার। • তেঁই সে তাহার দঙ্গে মিত্রতা আমার॥ আইন আইন রাম দীতা মোর ঘরে। ইহা কহি বাদা দিল অতি সমাদরে॥ তিন জন অনুব্ৰজি লৈয়া গেল পাখী। পঞ্চবটী দেখিয়া শ্রীরাম বড় স্থগী॥ ' লক্ষণে বলেন রাম বাঁধ বাসা্যর। েগাদাবরী জলে স্নান করি নিরন্তর॥ লক্ষণ বলেন রাম আপনি প্রধান। কোন স্থানে বাঁধি ঘর কর সম্বিধান॥ দেখেন জীরাম স্থান গোদাবরী তীরে। ন্থশৈভিত খেত পীত শোহিত প্রস্তরে॥

নিক ট প্রসর ঘাট তাতে নানা ফুল। মধুপানে মাতিয়া গুঞ্জরে,অলিকুল।। শ্রীরাম<sup>'</sup>বলেন হেথা বান্ধ বাসাঘর। জানকীর মনোমত করহ ফ্রন্সর ॥ শ্রীরামের আজ্ঞাতে বাঁধেন দিব্য ঘর। এক দিনে লক্ষ্মণ সে অতি মনোহঁর॥ পূর্ণকুম্ভ দ্বারেতে কুস্থম,রাশি রাশি। অগ্রিপূজা করি হইলেন গৃহবাসী॥ পাতা লতা নির্মিত দৈ কুটীর পাইয়া I অযোধ্যার অট্টালিকা গেলেন ভুলিয়া॥ জটায়ু বলেন রাম আসি হে এখন। যথন করিবে হ্রাজ্ঞা আসিব তথন॥ এত বলি পক্ষিরাজ উড়িল আকাশে। ছুই পাথা সারি গেল আপনার দেশে। রজনী বঞ্চিয়া রাম উঠি প্রাতঃকালে। শ্বান করিবারে যান গোদাবরী জলে॥ 'স্থগন্ধ স্থদৃশ্য নানা কুন্তম তুলিয়া। নিতা নিত্য করেন শ্রীরাম নিত্যক্রিয়া॥ ফল মূল আহরণ করেন লক্ষ্মণ। অযত্ন স্থলভ গোদাবরীর জীবন॥ মুনিগণ সহিত সক্র দা সহবাস। করেন কুরঙ্গগণ সহ পরিহাস॥ সীতার কথন যদি তুঃখ হয় মনে। পাসরেন তথনি শ্রীরাম দরশনে॥ রামের যেমন দেশ তেমনি বিদেশ। আত্মারাম শ্রীরাম নাহিক কোন ক্লেশ।। লক্ষণের চরিত্র বিচিত্র মনে বাসি। শ্রীরামের বনবাসে যিনি বনবাসী॥ রহেন এরূপে পঞ্বটী তিন জন। 'হেনকালে ঘটে এক অপূব্ব ঘটন॥ রাবণের ভগ্নী সেই নাম দূর্পণখা। অকস্মাৎ রামের স**ন্মুখে**'দিল দেখা॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল গামের সদনে। শ্রীরামেরে দেখিয়া সে মাতিল মদর্মে॥ শত কাম জিনিয়া শ্রীরাম রূপবান্। স্থুখ হয় যদি মিলে সমানে সমান॥

এত ভাবি মায়াবিনী স্কুষ্ট নিশাচরী। নররূপ ধরে নিজ্রূপ পরিহরি॥ জিতেন্দ্রিয় শ্রীরাম ধার্দ্মিক শিরোমণি। রামে ভুলাইবে কিসে অধর্মাচারিণী॥ পৰ্বত নাড়িতে চাহে হইয়া হুৰ্বলা। ভুলাইতৈ রামেরে পাতিলা নানা ছলা।। হাব ভাব আবির্ভাব করিয়া কামিনী। রামেরে জিজ্ঞাসা করে সহাস্থবদনী॥ রাজপুত্র বট কিন্তু তপ্রস্থীর বেশ। 'এমন কাননে কেন করিলে প্রবেশ। দণ্ডক কাননে আছে দারুণ রাক্ষস। হেন বনে ভ্ৰম তুমি এ বড় সাহস॥ বহুদুর নহে তারা আইল নিকটে। হেন রূপবান তুমি পড়িলে সঙ্কটে॥ সঙ্গে শেখি চক্রমুখী ইনি কে তোমার। এ পুরুষ কে তোমার সমান আকার॥ সরল হৃদয় রাম দেন পরিচয়। মম পিতা দশর্থ রাজা মহাশ্য ॥ . ইনি ভ্রাতা লক্ষণ প্রেয়দী সীতা ইনি। সত্য হেতু বনে ভ্ৰমি শুন লো কামিনী॥ শুনিলে আমারে দেহ নিজ পরিচয়। কে বট আপনি কেংগা তোমার আলয়॥ পরমাস্থন্দরী চুমি লোকে নিরূপমা। মেনকা উৰ্ববৰী কি হইবে তিলোত্তমা॥ জিজ্ঞাসা করিল রাম সরল হৃদয়। সূর্পণখা আপুনার দেয় পরিচয়॥ লক্ষাতে বদতি আমি রাবণ ভগিনী। নানা দেশে ভ্ৰমি আমি হয়ে একাকিন্য। দেশে দেশে ভ্রমি আমি কারে নাহি ভয়। তোমার কামিনী হই হেন বাঞ্ছা ছয়।। লঙ্কাপুরে বৈশে ভাই দশানন রাজা। নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা মহাতেজা। অন্য ভ্রাতা স্থানি ধার্মিক রিভীষণ। ভাই খর দুঁষ্ণ এখানে হুই জন॥ অতি আহলাদের আমি কনিষ্ঠা ভগিনী। তোমার হুইলে কুধা ধ্যু ক্রি নানি॥

স্থমেরু পর্বত আর কৈলাস মন্দর। তোমা.সহ বেড়াইব দেখিব বিস্তর॥ ুত্থা যাব যথা নাই মনুষ্য সঞ্চার। তুমি আমি কৌতুকেতে করিব বিহার॥ মনস্থথে বেড়াইব অন্তরীক্ষ গতি। এত গুণ না ধরে তোমার দীতা সতী। প্রতিবাদী হয় যদি জানকী লক্ষণ। রাথিয়া নাহিক কার্য্য করিব ভক্ষণ॥ আমার দেখহ রাম কেমন স্থবেশ। সীতার আমার রূপ অনেক বিশেষ॥ কুবেশ তোমার সীতা বড়ই স্থণিত। হেন ভার্য্যাসহ থাক মনে পেয়ে প্রাত॥ যথন যেখানে ইচ্ছা সেখানে তথনি। বিহার করিব পিয়া দিবস রজনী॥ শ্রীরমি বলেন সীতা না করিহ ত্রাস। রাক্ষদীর সহিত করিব পরিহাস॥ পরিহাস করেন শ্রীরাম স্থচতুর। রাক্ষদীকে বাড়াইতে বলেন মধুর॥ আমার হইলে জায়া পাকে যে সতিনী। লক্ষাণের ভার্য্যা হও,এই বড় গুণী॥ স্থচারু লক্ষ্মণ ভাই মনোইর বেশ। যৌবন সফল কর কহি উপদেশ। লক্ষণ কনকবর্ণ পরম স্থন্দর। লক্ষণের ভার্য্যা নাই তুমি কর বর॥ •তোমা.হেন রূপবতী পাঁবে কোনু স্থলে সত্য জ্ঞানে নিশাচরী লক্ষ্মণেরে বলৈ॥ তুমি যুৱা হইয়া একেলা বঞ্চ রাতি। রসক্রীড়া ভূঞ্জ তুমি আমার সংহতি॥ লক্ষ্মণ বলেন আমি শ্রীরামের দাস। সেবকের প্রতি কেন কর অভিলায ॥ ভুবনের সার রাম অযোধ্যার রাজা ৮ তুমি রাণী হইলে করিবে দবে পূঁজা।।"... কি গুণ ধরেন সীতা তোমার গোচর। তোমাতে দীতায় দেখি বিস্তর অস্তর॥ গ্রীরামে ভর্জহ তুমি হৈয়া সাবধান। মানুষী কি করিবেক তেশ্যা বিগুমান॥

উপহাস না বুঝে বচন মাত্রে ধায়। লক্ষাণেরে ছাড়িয়া রামের কাছে গায়॥ পুনর্বার আইলাম রাম তব পাশে। - যুচাইব ব্যাঘাত দীতারে গিলি আদে॥ বদন মেলিয়া যায় সীতা গিলিবারে 🛭 ত্রাদেতে বিকল সীতা রাফ্যার ডরে॥ ক্ষণে বামে কণেতে দফিণেখান সীতা। দেখিলেন রঘুনাথ সীতারে ব্যথিতা॥ বেই দিকে যান সীতা সে দিকে রাফ্সী 1 রাক্ষদীর ডরে কাঁপে জানকী রূপদী। শ্রীরাম বনেন ভাই ছাড় উপহাস। ইপিতে বলেন কর ইহারে বিনাশ। ° জোধেতে লক্ষ্যণ বীর মারিলেন বাণ। এঁক বাণে তা্হার কাটিল নাক কাণ্যু। খান্দা নাকে ধান্দা লেগেরক্ত পড়ে জ্রোতে ওষ্ঠাধর রাফর্দীর ভিঞ্জিল শোণিতে॥ সূর্পণিখা যায় খর দুর্যশের পাশে। নাকে হাত দিয়া কান্দে গাত্ৰ রক্তে ভাসে কহে খর দূষণ বাক্ষিস সেনাপতি। কোন বেটা করিল ভগিনীর ছুগতি॥ ্র দেখি বাদের ঘরে বেদ্যের বসতি। মরিবার ঔষধি কে বান্ধিল তুর্গতি॥ দূৰণ খরের থানা ব্যের স্মান। যোদ্ধা চৌদ্ধ হাজার যাহার নিরূপণ।। রাবণেরে নাহি গাঁদে আমারে না জানে। প্মরিবারে উপায় স্থজিল কোন জনে।। বিশয়াত সূর্পণথা কহে ধীরে ধীরে। আসিয়াছে ছুই নর বনের ভিতরে॥ भूनि जूना तन्। धरत किन्छ नरह मूनि। সঙ্গে ল'য়ে ভ্রমে এক স্থন্দরী কামিনী॥ এক কার্য্যে গিয়া ভ্রম্টা কহৈ আর কায। ্র্যুক্তের বাসনা সে কহিতে বাদে লাজ।। গেলীম মন্ত্র্য-মাংস থাইবার দাবে। নাক কাণ কাটে মোর এই অপরাবে॥ ছিল চৌদ্দ জন যে প্রধান দেনাপতি। मुक्तिवादत यत भरयपित अनुस्छि॥

রামেরে মারিয়া আন লক্ষ্মণ সহিত। গৃধ্র আর কাক খাক্ তাহ্নার শোণিত।। যার ঠাই ভগিনী পাইল অপমান। তার রক্ত মাংস সবে কর গিয়া পান।। লইয়া বাকড়া শেল মূঘল মূদার। সেনাপতি ধায় যেন যমের কিঙ্কর।। মার মার করিয়া ধাইল নিশাচর। কোলাহনে হইল পূর্ণিত দিগান্তর।। দকলে আইন যথা খ্রীরাম লক্ষ্মণ। বাহিরে আগিয়। রাম কহেন তথন।। ্বন মূল খাই মাত্র বাস করি বনে। বিনা অঁপরাথে, আসি যুদ্ধ কর কেনে।। এইমত বিনয়ে কহিলে রগুবর। রামেরে ভাকিয়া বলে ছুফ্ট নিশাচর।। তপর্যার মত থাক কে করে বারণ ভগিনীর নাক কাণ কটি কি কারণ।। থেই কন্ম করিলি জীবনে নাই সাধ। কোন মুখে বলিদ্ না করি অপরাধ।। তোরা তুই মনুষ্য আমরা বহুজন। আমাদের অস্ত্রাঘাতে মরিবি এখন।। এইগত কহিয়া সে সকল রাক্ষন। করে অস্ত্র বরিষণ কগ্নিয়া সাহস।। এক বাণে রামচন্দ্র কাটেন সকল। থও থও হইল সে মূষল মূদার।। চতুর্দ্দশ বাণ রাম পূরেণ সন্ধান। চতুর্দশ্ নিশাচর ত্যজিল পরাণ্ন।। নেউটিয়া বাণ আইল শ্রীরামের ভূগে। রাফয় বিনাশ হয় শ্রীরামের ওণে।। কৃত্তিব¦স.পণ্ডিত বিদিত **সর্ব্বলো**কে। খুরাণ'শুনিয়া গীত রচিল কৌতুকে।।

থর দ্যণের যুদ্ধ আগমন।
চৌদ্দ জন যুদ্ধে পড়ে সূর্পুর্ণথা দেখে।
ত্রাস পাইয়া কহে গিয়া খুরের সম্মুশে।
যুঝিবারে পাঠাইল ভাই চৌদ্দ জন।
অগশ করিল না সাঞ্চিন প্রয়োজন।।

যে চৌদ্দ রাক্ষদ পাঠাইলে রণ স্থান। রামের বাণেতে,তারা হারাইল প্রাণ॥ খর বলে দেখ তুমি আমার প্রতাপ। ঘুচাইব এখনি তোমার মনস্তাপ॥ লইয়া চলিল নিজ অস্ত্র খরশান। নিশাচর চতুর্দণ হাজার প্রধান॥, প্রবাল প্রস্তর ছটা তাহে নামা মণি। বিচিত্র পতাকা ধ্বজ রথের সাজনি॥ র্থওলা চন্দ্র সূর্য্য জিনিয়া উজ্জন। • এবাল মুক্তার হার করে ঝলমল॥ কনক রচিত রথ বিচিত্র নির্মাণ। বায়ুবেগে অফ ঘোড়া রুখের যোগান।। অস্ত্র শস্ত্র তাবৎ তুলিয়া রথোপর। রথস্তম্ভ ধরি উঠে মহাবনী খর॥ আচম্বিতে গৃধিনী পড়িল রথধ্বজে। ना ज्ञान तर्थत (योष्ट्री ज्ञान मन्य उटाज ॥ **रगर**यत गर्ड्जरन भरड्ज ब्राक्यम पृत्र। রামেরে মারিণ আগে পশ্চীৎ লক্ষ্ণ॥ রাক্ষদ আইল যত পর্য ফৌহুকে। ক্রতিবাস রামায়ণ রচে মন হুখে॥

শ্রীরামের সহ মুক্তেন্টা ও থবের মৃত্য়।
শ্রীরাম বলেন শুন সৈতা ক নকলি।
সাতো লয়ে লক্ষাণ ত্যজহ রণহলা॥
থাকিয়া আমার কাছে হইতে দোসর।
কিন্তু হেথা থাকিলে পাবেক সাঁতা ডর॥
বিলম্ব না কর ভাই চলহ সম্বর।
সাঁতাকে রাখহ গিয়া গুহার ভিতর॥
এত যদি লক্ষ্মণেরে বলিলেন রামে।
দূরেতে লক্ষ্মণ সীতা গেলেন সম্রমে॥
দেব দৈত্য গম্বর্ব আইল সর্বর্জন।
অন্তরীক্ষে থাকিয়া সকলে দেখে রণ॥
একা রাম চতুর্দ্ধণ সহস্র রাক্ষ্ম।
কোনা রামেরে বলে তথ্ন দূষণ।
মানুষ হইয়া তোর মোর সনে রণ॥

দূতগণের বচন শুনিয়া খর হাসে। রাক্ষদ হাজার ছয় দহিত আইদে॥ ত্রিশিরার সঙ্গে গ্রই হাজার রাফ্রস। থর সৈতা যত তত দূযণের বশ।। চতুদশ সহস্রাক্ষ্ম কলকলি। রামেরে রুষিয়া যায় খর মহাবলী॥ বেষ্টিত রাক্ষরগণ মধ্যে ব্রাম একা। শূগাল বেষ্টিত যেন সিংহ যায় দেখা॥ ·সারথি চালায় রথ তাহে অফ্ট <mark>ঘো</mark>ড়া। রানৈর উপরে কেলি মারিল ঝকড়া॥ সন্ধান ধূরিয়া রাম ছাড়িলেন বাণ। তার বাণ কাটিয়া করিল খান খান॥ জুইজনে বাণ বর্ষে দোঁহে ধুনুর্দ্ধর। দোঁহে দোঁহা বিঞ্জি বাণে করিল জর্জনা। উভয়ের গা ব**হি**য়া **রক্ত পড়ে স্লোতে।** উভয় গায়ের রক্তে ছুই বীর তিতে॥ যুড়িয়া সহস্ৰ বাণ শ্ৰীব্লাস ধনুকে। অভি ক্রোধে মারিলেন রাফসের বুকে॥ নিশাচরগণের উঠিল কলকলি। যরি মরি বলিয়া পলায় ক**ডগুলি॥** সহস্ৰ রাফ্য পড়ে জীৱামের বার্ণের োড়েন গদ্ধর্মধ অস্ত্র ধনুকের গুণে॥ দকল রাক্ষ্য হৈল যেন রক্তময়। আপনা আপনি কারো নাহি পরিচয়॥ আপনা আপনি করে নির্ঘাত প্রহার। খরের হাজার ছয় রাক্ষদ সংহার॥ সকলে পড়িল বীর খর মাত্র আছে। দুয়ণের সেনাপতি দেখে তার কাছে॥ আপনি নিকট হয়ে প্রবেশে সংগ্রামে। মহাপূল নিক্ষেপ সে করিল জীরামে॥ যে বাণ ছাড়েন রাম শূল কাটিবারে। শূলে ঠেকি পড়ে কিছু করিতে না পাবে॥ পেয়েছে অক্য়-শূল বিধাতার বরে 🕌 ত্রিভুরনে সেই বর অন্যথা কে করে॥ বাণেতে শণ্ডিত রাম নানা বৃদ্ধি ঘটে। শুল সহ দুষণের ছাই,ছাত কাটে।

দূষণের তুই হাত চন্দনে ভূষিত। কাটা গেল পড়িল সে হইয়া মূচ্ছি ত। দ্বালায় দূয়ণ বীর ত্যঞ্জিল পরাণ। ্দেবগণ শ্রীরামের করিছে বাখান॥ দূষণ পড়িলে খর লাগিল ভাবিতে। কাতর হইল বীর নেত্রজলে তিতে ॥ হাতে অস্ত্র করিয়া ধাইয়া স্বাণ্ডসরে। এত দেনাপতি মোর এক। রাম মারে॥ রাম আর থর বীর অগ্নিম্ন আকার। দশদিক জলস্থল বাণে অন্ধকার-॥ অর্বি,দহ বাণ এড়িয়া সে খর।়. ডাক<sup>্</sup> <del>দির</del>া থর বীর করিছে উত্তর ॥ ্মানুষ হইয়া,তোর এত অহঙ্কার। দেবুগণ নাহি পারে তুই কোন ছার॥ কত বাণ মারিস অত্যেতে যাক্ দেখা। আমার হস্তেতে তোর মৃত্যু আছে লেখা।। শ্রীরাম বলেন খর লব্ তোর প্রাণ। মুনি স্থানে পেয়েছি অজেয় ধনুকৰ্বাণ॥ শরভঙ্গ দিয়াছেনু এ অফয় তুণ। যত চাই তত পাই নাহি হয় ন্যান॥ -জীরামের বচনেতে লাগে চমৎকার। ত্রাসে খর চিন্তিল সংশয় আপনার॥ ত্রাস বুঝি খরেরে এড়েন রাম বাণ। থান থান করেন খরের ধনুথান॥ কাটা গেল ধনুক চিন্তিত হয়ে খর। **লেইল ধসু**ক আর অতি শীস্ততর॥ রামের উপরে করে বাণ বরিষণ। ্র চতুর্দিকে জ্লস্থল ছাইল গগণ॥ নান। অন্তে দশদিক করিল প্রকাশ। জিনিলাম রামেরে বলিয়া মূনে হাস।। বে ধনুকে রঘুনাথ করিলেন রণ। রফৈসের বাণে তাহা হইল ছেদন॥ বে ক্ষুক দিলেন অগস্ত্য মুনিবর। দে ধতুকে লন্ধান পূরেন রযুবর॥ • স্বয়ং বিষ্ণু রযুবীর পুরিল সন্ধান। কাটিলেন খরের হাতের ধনুকর্বাণ॥

র্থধ্বজ পতাকা করেন খণ্ড খণ্ড ভূমিতে লোটায় রণে সার্থির মুগুনা . অগ্নিবাণ এড়েন ধনুকে দিয়া চাড়া। কাটিলেন শ্রীরাম রথের অষ্ট ঘোড়া॥ <sup>.</sup>রামের ত্রৰ্জ্জন বাণ তারা যেন ছোটে। আরবার খরের হাতের ধমু কাটে ॥ মল্র পড়ি খর বীর মহা গ্রদা এড়ে। যত দূর যায় গদা তত দূর পোড়ে॥ গাছের নিকট গেলে গাছ সব জ্বলে। আলো.করি আসে গদা গগণমণ্ডলে॥ অগ্নি ত্বলে গদাতে না হয় শাস্ত বাণে। ত্রিভুবন একাকার ছাইল আগুণে॥ আর বাণ ছাড়েন শ্রীরাম মন্ত্র পড়ে। পৃথিবাতে কত ধরে অন্তরীক্ষ যোড়ে॥ অগ্রি সম বাণ জ্বলে পব্বতি আকার। অগ্নিবাণে তার গদা হইল সংহার॥ পাইলেন শ্রীরাম তথন-অবসর। খরের শ্রীর বাঁণে করেন জর্জর॥ সব্ব কলেবর তার ভিজিল শোণিতে। রক্তে রাঙ্গা হয়ে বীর চাহে চারিভিতে॥ হাতে অস্ত্র নাহি আর উঠি দিশ রড়। রামেরে রুষিয়া যায় ধাইতে কামড়॥ রামেরে কামড় দিতে যায় মহারোষে। শ্রীরাম ঐধিক বাণ যুড়িলেন ত্রাসে॥ বজ্রাঘাতে যেমন পব্ব ত তুই চির। গায়ে প্রবেশিতে বাণ পড়ে থরু বীর॥ চহুদিশ সহস্র রাক্ষস পড়ে রণে। জীরাসেরে বাখানে আসিয়া দেবগণে॥ বিরিঞ্চি বুলেন রাম কর অবধান। সকল দেবতা করে তোমার কল্যাণ॥ আইলেন শঙ্কর তোমায় হয়ে স্থা। মহেন্দ্র তোমাতে তুষ্ট তব রণ দেখি॥ কুবের বরুণ আদি যত দেবগণ। অফলোকপাল আদি করেন স্তর্বন।। তোমার প্রসাদদে এবে বেড়াবে স্বংছন্দে যথা তথা দেব দেবী রহিবে আনন্দে॥

রামেরে বন্দেন গিয়া জানকী লক্ষ্মণ। করেন সকলে ব্সি ইফ্ট সম্ভাষণ॥ অস্ত্রক্ষত দেখিয়া রামের কলেবরে। জানকীর নৈত্রনীর ঝর ঝর ঝরে॥ তাহারে কহেন রাম রণ বিবরণ। দেখি সীতা কৈকেয়ীকে কুরিল স্মরণ। রামের সংগ্রাম যত সূর্পণথা দৈথে। শঙ্কাকুলা লঙ্কায় চলিল মনোছঃথে॥ রাবণে কহিতে যায় আতা সমাচার। "নাক কাণ কাটা তার বীভৎস আকার॥ যার কাছে যায় রাঁড়ী সেই ভয় পায়। থেয়ে থর দূষণে রাবণে খাইতে যাঁয়॥ সভা করি বসিয়াছে রাবণ ভূপতি। স্থরগণ সহিত যেমন স্থরপতি॥ নিজ নিজ স্থানে বসিয়াছে মন্ত্রীগণ। হেনকালে সূর্পণখা দিল দরশন॥ নাক কাণ কাটা তার মূর্ত্তিথানি কালি। সভা মধ্যে রাবণেরে দেয় গালাগালি॥ শৃঙ্গার কৌতুকে রাজা থাক রাত্র দিনে। রাক্ষদ করিতে নাশ রাম আইল বনে॥ স্ত্রী মাত্র তাহার সঙ্গে কেই নাহি আর। যত ছিল দণ্ডকেতে!করিল সংহার॥. হস্তা যোড়া নাহি তার জানকা দোসর। কতেক রাক্ষদ মারে রাম একেশ্বর॥ শুনি দূর্পণখার মুখেতে বিবরণ। হাহাকার করিয়া জিজ্ঞাসে দশানন॥ কতেক কটক তার কি প্রকাব্র বেশ। ভয়ঙ্কর **বনে-কেন** করিল প্রবেশ॥ কাহার নন্দন রাম কেমন সম্মান। কেমন বিক্ৰমী সে কেমন ধনুৰ্বাখা॥ मूर्शनिषा वटन मनत्राथत नम्पन । পিতৃসত্য পালিয়া বেড়ায় বনে বন॥ তপস্থীর বেশ ধর্বে নহে ক্টোন মুনি। সঙ্গে করি লুয়ে ভ্রমে স্থলারী রমণী॥ চতুর্দ্দশ সহজ্র রাক্ষ্ম বনে ছিল। একা রাম সকলের সংহার করিল।।

রামের কনিষ্ঠ দে লক্ষ্মণ মহাবীর। তার সহ সমরে হইবে কেবা স্থির॥ রামের মহিবী সীতা সাক্ষাৎ পদ্মিনী। ত্রোলোক্যমোহিনী রূপে পর্ম কামিনী॥ সীতার রূপের সমা আর নাই নারী। উর্ববণী মেনকা রম্ভা হারে রূপে তারি॥ যেসন মহৎ তুমি পুরুষ সমাজে। তার রূপ কেবল তোমাতে মাত্র সাজে॥ রাংমেরে ভাঁড়াও আর ভাঁড়াও লক্ষণে। আনহ রমণীরত্ব যত্নে এইক্ষণে ॥ যেমন সন্তাপ দিল সে রাক্ষসকুলে। তেমনি মরুক সে সাতার শোকানলৈ॥ সুপণিখা যত বলে রাজা সব শ্বনে। স্থন্দরী সীতার কথা ভাবে মনে মনে॥• যুক্তি করে রাবণ বসিয়া **সভাস্থানে।** রামে ভাড়াইয়া সীতা আনিব কেমনে। র।ক্ষসের মায়া নর বুঝিতে কে পারে। সূর্পণথা কান্দিল রাবণ বধিবারে॥ কেহ সূর্পণখার কথায় **মন্দ**ু**হাসে।** গাইল আরণ্যকাণ্ড গীত কৃ**তিবাদে ॥** 

### সীতা হরণ করিতে বাবণকে মারীচের নিষেয়।

• আর দিন দশানন আইল বাহিরে।
ব্বিয়া রাজার মন সারথি সম্বরে॥
আনিল পুষ্পকরথ অপূর্বর গঠন।
দেরথের মারথি আপনি সমীরণ ॥
হীরা মৃক্তা মাণিক্য প্রান্থতি রত্নগণে।
থচিত রটিত কত সঞ্চিত কাঞ্চনে ॥
মনোরথে না আইদে রথের সোন্দর্য।
অই অশ্ব বদ্ধ তাহে দেখিতে আন্দর্য।
ক্রিয়তের প্রায় রথ চলিল সম্বর্গ ॥
নানা দেশ নদ নদী ছাড়িয়া রাবণ।
সাগর লজিয়া যায় শইতক যোজন॥

শ্যামবট পাদপ যোজন শত ডাল। ঋশীতি যোজন মূল গিয়াছে পাতাল।। চারি ডাল দেখি যেন পর্ব্বতের চূড়া। সত্রি যোজন হয় সে গাছের গোড়া॥ তপ করে বালখিল্ল আদি মুনিগণ। ( মারীচ উদ্দেশে তথা ঢালল রাবণ॥ যথা তপ করে দোঁ মারীচ নিশাচর। রথে চাপি তথা গেল রাজা লক্ষেশর॥ মার্রীচ আইল ভয়ে রবিণেরে দেখি।. সর্প যেন ভীর্ত হয় গরুড় নির্থি॥ ত্রাস পার লোক যেন যম দরশরে। পাইল মারীচ ত্রাস দেখিয়া রাবণে॥ রোবণ বলিল ভুমি মারীচ প্রধান। লক্ষায় না দেখি পাত্র তোমার সমান॥ অযুত হস্তীর ব্ল তোমার শরীরে। দেবতা গন্ধৰ্ব সদা ভীত তব ডরে॥ বড় তুঃখে আইলাম তোমার গোচর। সাগর লঙ্গিয়া আসি বনের ভিতর॥ দণ্ডকারণ্যেতে ছিল যত নিশাচর। সকলেরে সংহারিল রাম একেশ্বর॥ ত্রিশিরা দূষণ থর আদি যত্ত ভাই। সবারে মারিল রাম আর কেহ নাই॥ ধিক্ ধিক্ আমারে তোমারে পিক্ বিক্। তুমি আমি থাকিতে কলগ্ধ কি অবিক॥ সূর্পণখা ভূগিনীর কাটে নাক কাণ। ইইয়া অনুষ্যকীট করে অপমান॥ আপনি রাবণ আমি পুত্র মেদনাদ। ঘটাইল ক্ষুদ্র রাম এতেক প্রমাদ॥ না করি ইহার যদি আমি প্রতীকার। ত্রিলোকের আধিপত্য বিফল আআর ॥ আজি শইলাম আমি তোমার শরণ। পাক্রকার্য্য কর পাত্র শুনহ বচন॥ শুনি তার পরমা স্থলরী এক নারী। তার রূপ গুণ কথা কহিতে না পারি॥ তাহারে হরিব করি তোমারে সহায়। ত্রনিয়া মারীচ কহেণকরি হায় হায়॥

অবোধ রাবণ একি তোমার সুকতি। কে দিল এ কুসন্ত্রণা তোয়ারে সম্প্রতি॥ 'প্রাণাধিক রামের সে জানকী স্বন্দরী। হরিলে তাহারে কি রহিবে লক্ষাপুরী॥ রাম সহ বিবাদে যাইবে যমপুরী। শ্রীরামের নিকটে না খাটিবে চাতুরী॥ কুম্ভকর্ণ বির্ভীষণ **হ**ইবে বিনাশ। মরিবে কুমারগণ হবে সর্বনাশ। লঙ্কাপ্রী মনোহর নাহিক উপমা। স্থান্তি নাই কাৰ্কাৰ্য চিত্তে দেহ ক্ষনা॥ পায়ে পড়ি লঙ্কানাথ করি হে মিনতি। ফুমা কর রুফা কর লঙ্কার বসতি॥ আনহ যগপি সীতা করহ বিবাদ ৷ সবাকার উপরেতে পড়িবে প্রমাদ্॥ কুমন্ত্রীর বচনেতে রাজলক্ষী ত্যজে। স্থ্যন্ত্রী মন্ত্রণা দিলে লক্ষ্মী তারে ভরে॥ বৈমন ছুটিলে হন্তী না রহে অঙ্কুশে। লঙ্গাপুরী জেমনি মজিবে তব দোষে॥ বিদিত রামের গুণ আছে সর্বাণোকে। প্রাণ দিল দশর্থ রাম পুত্রশোকে॥ শীতা বিনা রামেরে না যায় অন্মে মন। সাতার শ্রীরামপদে মুম সমর্পণ।। কুমার তোমার সব থাকুক কুশলে। জ্ঞাতি পাত্র তোমার থাকুক কুতুহগে॥ বহু ভোগ করিয়ে হইয়ে চির্বজারী। অনিতে না কর মনে এরামের দেবী॥ রাম বিনা দীতাদেবী অত্যে নাহি ভজে। তবে তারে রাবণ হরিবে কোন কাষে।। প্রস্ত্রী দেখিলে তুমি বড় হও স্থা। সবংশে মিরিবে রাজা পাছু নাহি দেখি॥ রাজা বলে মারীচ হরিণ হও তুমি। ° ভাগুইয়া রামেরে হরিব সীতা আমি॥ নারীচ বলে মূণবেশে য়ার তাঁর কাছে। আগেতে আমার মৃত্যু তব মৃত্যু পাছে॥ কংব্য সিদ্ধি নী হইবে পড়িবে সঙ্কটে। অপরাধ না করিও রামের নিকটে॥

পরিণাম ভাল মন্দ বিভীষণ জানে। 🔭 জিজ্ঞা**দা করিও দৈ** ধার্ম্মিক বিভীষ**়ে**॥ ধার্মিক ত্রিজটা আছে বুদ্ধিতে পণ্ডিতা। যদি বলে আনিতে সে তবে আন সীতা॥ নহেন সমুধ্য রাম স্বয়ং নারায়ণ। নতুবা অত্যের কার এত পরাজ্যৈ॥ মনে না করিও দূপণিখার অবস্থা। মরিল রাক্ষদ, বহু তাহাতে কি আস্থা॥ দূষণ ত্রিশিরাদির না ভাবিহ ছঃখ। আপনি বাঁচিলে হে ভুঞ্জিবে কত স্থথ।। <sup>ব</sup>় চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষদ যেই মারে। ় সবংশে মরিবে রাজা নাড়িয়া তাহারে॥ তোমার বিক্রম জানি শুন লক্ষেশ্বর। শ্রীরামে তোমায় দেখি অনেক অন্তর॥ আপন বিক্রম তুমি বাখান আপনি। তোমা হেন লক্ষ লক্ষ জিনে রবুমণি॥ ছাড়িলাম ভার্যা পুত্র স্বর্ণ লঙ্কাপুরী। তপদ্বী হইয়া তবু-শ্রীরামেরে ডরি ॥ -তথাপি তোমার স্থানে নাহিক এড়ান। পাঠাও রামের কাছে নাশিতে পরাণ॥ 🧸 আমার বচন তুমি শুন লক্ষেশ্র। শীতা লোভ ছাড়িয়া চলিয়া যাহ দর ॥ যত বলে মারী। রাবণ তত রোগে। রচিল আরণ্যকাণ্ড দ্বিজ কুতিবাসে॥

রাবণের প্রতি মারীচের স্বয়ুঙ্গনা
- প্রদান ।

উষধ না খায় যার নিকট মরণ।

যত বলে মারীচ তা না শুনে রাবর্ণ॥
রুষিয়া রাবণ কহে মারীচের প্রতি।
কুর্দ্ধি ঘটিল তোর শুনরে হুর্মতি॥
নরের গৌরব রাখ মন্দ বল মোরে।
আমি তোরে মারিলে কে কি কুরিতে পারে
আমার প্রতাপে দদ্দ কম্পিতা মেদনী।
মুসুষ্যের কিবা কা দেব দৈত্য জিনি॥

আইলাম অমি বরে কর তিরস্কার। আমার সম্মুখে মানুষের পুরস্কার॥ বল বুদ্ধি হীন রাম হয় নুনরজাতি । নিশাচর কুলে তুমি রাখিলে অখ্যাতি॥ নিষেধ করেন যদি দেব পঞ্চানন। তথাপি আনিব সীতা না যায় খণ্ডন॥ ভাগুইয়া রামেরে লইয়া যাহ দূর। হরিয়া আনিব সীতা প্রায়ে শূন্য ঘর॥ অমির সহিত যাবে তোমার কি ভয়। যুদ্ধ না করিব আমি দেখিছ:নিশ্চয়॥ মারীচ শুনিয়া ত'হা বলিল বচন। সীতারে আনিলে হবে সবংশে মরণ॥ হরেছ অনেক নারী পেয়েছ নিস্তার। না দৈখি নিস্তার রাজা হরিলে এবার॥ পুত্র:মিত্র কলত্র বান্ধব পরিবার । এইবার সবাকার হইবে সংহার ॥ এক ক্রী আনিয়া মজাইবে যত নারী। এই লোভে ছাড়িয়া চলহ লঙ্কাপুরী॥ শাগরের দর্প কর শাগরে বি 'কয়ে। সবংশে তোমারে রাম-ছুবারে নাগরে॥ আগেতে মরিব আমি রাম দরশনে। প\*চাৎ মরিবে তুমি পরে পুরীজনে॥ শ্রীরাম লক্ষ্মণেরে ভাণ্ডাবে কি মায়ায়। না দেখি উপায় কিছু ঠেকিলাম দায়॥ আঁমার মায়ায় রাম যদি ছাড়ে ঘর। একা না রহিবে সীতা থাকিবে দোসর।। যে বরে থাকিবে বীর স্থমিতানন্দন। সে ঘরে প্রবেশ করে হেন কোন জন।। যথা তথা যাহ তুমি বলি লক্ষেশ্বর। না কর সীতার চেকী চলি যাহ ঘর॥ হরিতে গেলাম:সীতা না হরিলাম্ তীয়। দেশে গিয়া এই কথা জানাও সভায়। যদি সীতা আনিতে নিতান্ত কর মক। পরিণামে মম কথা করিবে সারণ । ₩, রাজা পাত্র করে যুক্তি হয়ে একমতি। রথে চাপি উত্তরেতে চলে শীঘ্রগতি॥

ফুলিয়ার কৃতিবাস গায় স্থগভাগু। স্মাবণেরে মজাইতে বিধাতার কাণ্ড॥

মারীচের মৃগরূপ ধারণ।

তিন কাণ্ড পুথি গেল শ্রীরাম মাহান্য। আর তিন কাণ্ড শুন রাবণ চরিত॥ সূর্পণথা বলে ভাই এই পঞ্চবটী। এই স্থানে কাটা গেল নাক কাণ ছুটী।। রাবণ চডিয়া রথে চলিল গগণে। রথ হৈতে ভূমিতে নামিল গ্রহ জনে॥ भातीरहत करत्र धति करह लरक्ष्यंत । মুগরূপ ধর ভূমি দেখিতে ফুন্দর॥ ় মুগরূপ ধরিল মারীচ নিশাচরে। -বিচিত্র স্থচিত্র তার স্থবর্ণ শরীরে॥ নবনীত সদৃশ কোমল কলেবর। শ্বেতবর্ণ চারি খুর দেখিতে ফলর॥ তুই শৃঙ্গে তার যেন এবাল প্রস্তর। সোণার বিশ্বকি গলে যেন নিশাকর॥ ত্রৈলোক্য জ্নিয়া স্বর্ণমূগ মনোহর। তুই ওষ্ঠ শোভে তাহে যেন দিবাকর॥ স্থানে স্থানে রাসা মধ্যে কজ্জলের রেখা। রালা জিহ্বা মেলে যেন বিজলী ঝলকা॥ লোমাবলি দেখি যেন মুকুতার জ্যোতি। ত্ত্তি **চক্ষু জ্বলৈ নেয** রতনের বাতি॥ নানা মায়া ধরে তুফ মায়ার পুতলি। "রত্নের কির্ণ কিম্বা শোভিত বিজলী॥ মুগরূপ দেখিয়া রাবণ রাজা হাসে। গাইল আরণ্যকাও গীত বুক্তিবাসে॥

মায়ামূগ রূপধারী মারীচ বধ।
বনমধ্যে লুকাইয়া রহিল রারণ।
ক্রাকো করি মায়ামূগ করিল গমন॥
দেখিয়া আপন মূর্ত্তি আপনি উলটে।
চলিতে চলিতে গেল রামের নিকটে॥
রাম সীতা বসিয়া আছেন তুই জন।
দেইখানে মূগ গিঞ্জী দিল দুরশন॥

রাক্ষদ বংশের ধ্বংদ করিবার তরে। ডুবাইতে জানকীরে বিপদসাগরে॥ দেবগণে বিপদে করিতে পরিত্রাণ। বিধাতা করিল হেন মুগের নির্মাণ॥ রামেরে বলেন সীতা মধুর বচন। অমুমতি যদি হয় করি নিবেদন॥ এই মুগচর্ম্ম যদি দেও ভালবাসি। কুটীরে কৌতুকে রাম,বিছাইয়া বসি॥ 'আদরে শুনিয়া রাম সীতার বঁচন। ডাক দিয়া লক্ষ্মণেরে বলেন তথন॥ অদ্তত হরিণ ভাই দেখ বিছমান। অপূর্বব স্থন্দর রূপ কাহার নির্মাণ॥ তুই পাশে শোভা করে চন্দ্রের মণ্ডলী। ধবল কিরণ যেন গায়ে লোমাবলী॥ রাঙ্গা জিহ্বা মেলে যেন অগ্নি হেন দেখি। আকাশের:তারা যেন শোভে ছই আঁথি। ঁতুই শৃঙ্গ অল্প দেখি প্রবালের বর্ণ। রূপে আলো করিতেছে রুম্য ছুই কর্ণ॥ জানকা চাহেন এই হরিণের চম্ম। বুঝ দেখি লক্ষ্মণ ইহার কিবা মন্ম। লক্ষণ মৃগের রূপ করি নিরী**ক্ষ**ণ। রামেরে বলেন কিছু প্রবোধ বচন॥ ্মায়াবী রাক্ষদ শুনিয়াছি মুনি মুথে। পাতিয়া মায়ার ফাঁদ আপনার স্থথে॥ রূপে ভুলাইয়া আগে মন সবাকার। বনে গিয়া রক্তমাংস করিবে স্মাহার॥ নানা মারা ধরে তুট মায়ার পুতলি। আমা সবা ভাণ্ডিবারে পাতে মায়াজালী॥ অবশ্য রাক্ষদ আছে সহিত ইহার। নতুবাঁ গা দেখি<sub>ই</sub>হেন মূগের সঞ্চার॥ ভালমতে ইহা আগে করিব নির্ণয়। মারীচের মায়া কি স্বরূপ মৃগ হয়॥ লক্ষাণ স্থবুদ্ধি,অতি বুদ্ধি নাই টুটে। যত যুক্তি বলিলেন সকলি মে ঘটে॥ लक्षार्भद्र वहरंन करहन, त्रयूवीत । মারীচ আইল্ কি দে কর ভাই স্থির॥

যগ্রপি মারীচ হয় ব্রহ্মবধী পাপী। মারিব তাহারে যেন অগস্ত্য বাতাপি॥ সে না হয়ে যগ্নপি রাক্ষদ অন্য জন। শারিয়া করিব নিক্ষণ্টক তপোবন ॥ রাক্ষদ না হয় যদি:হয় মুগজীতি I রত্ন মূগ ধরিলে প্রাইব মূনঃপ্রীতি ॥ ধরিতে না পারি যদি মারিব পরাণে। মুগচর্ম লইয়া আদিব এইবানে॥ যাবৎ মান্ত্রিয়া সুগণনাহি আসি ঘরে। তাবৎ করহ রক্ষা লক্ষণ সীতারে॥ আমার কচন কভু না করিহ আন। প্রমাদ না পড়ে যেন হইও সাবধান॥ বৃক্ষ আড়ে থাকিয়া রাবণ সব শুনে। মনে ভাবে জানকীরে হরিব একণে॥ যথন'যা হবে তাহা বিধির লিখন। সীতা হেন সতী হুঃখ পান সে কারণ॥ শ্রীরাম করেন সহলা হাতে ধনুঃশর।• যান মুগ মারিতে, লক্ষাণে রাখি ঘর॥ শ্রীরামেরে দেখিয়া মারীচ ভাবে মনে। পলাইয়া গেলে মোরে নারিনে রাবনে।। আমারে মারিবে রাম নতুবা রাবণ। আমার কপালে আজি অবশ্য মরণ॥ বর্গ্ণ রামের হাতে সরণ সঙ্গল। রাবণের হাতে মৃহ্যু নরক কেবল॥ यातीष्ठ मनक हत्य याय धीरत धीरत । আগে ধায় পিছে ধায় চার ফিরে দিরে॥ ক্ষণে যায় ক্ষণে চায় ক্ষণে হয় দুর। नीना तरक घटन यूग गायात विष्तुत ॥ ক্ষণেক নিক্টে যায় ক্ষণেক অন্তরে। শ্রীরাম নিকটে গেলে সে পলায় দূরে ॥ প্রাণে মরিবেক মূগ না মারেন বাণ। নিকটে পাইলে মুগ ধরি ছুই কাণ॥ এমন চিস্তিয়া রাম বুঝেন কারণ। স্বরূপত মুগ নহে হবে ছুক্টজন। ফণে **অদর্শন হ**য় ক্ষণে মূগ ক্ষেথি। মাধারূপ ধরিয়াছে মারীচ পাতকী॥

ঐষিক বিশিপ্ন রাম পূরেন সন্ধান।
মারীচের বুকে বাজে বজের সমান॥
বেদনায় মারীচ সে পড়িল অন্তরে।
রাক্ষসের মূর্ত্তি ধরি হাহাকার করে॥
তথন মারীচ করে রাবণের হিত।
রামের ডাকের ভুল্য ডাকে আচ্বিত॥
আইস লক্ষ্মণ বাট কর পরিত্রাণ।
রাক্ষস মেলিফা ভাই লয় মোর প্রাণ॥
নারীচ ভাবিল ইহা ডাকিলে এমনি।
রামের বচন মানি আসিবে এখান॥
লক্ষ্মণঃ বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
শুনিয়া রামের হয় কম্প কলেকরে॥
মারীচেরে সংহারিয়া বাশ ল'য়ে হাতে।
সীতার নিকটে রাম চলেন স্বরিতে॥
মারীচের বুকে বাণ কসে টান দিতে।
কৃত্বিবাস মারীচ বধ:গায় আরণ্যেতে॥

রাবণ কর্ত্বন দীতা হরণ।

দূরেতে রাক্ষস করে রামতুল্য ধ্বনি। রাজ্যের মায়ায় রামের শব্দ শুনি ॥ হেখা দীতা শুনিলেন করণ বঁচন !— বলিলেন বাটি যাও দেবর লক্ষণ।। আর্ভস্বরে শ্রীরাম ডাকেন যে তোমারে। দেখ গিয়া তাঁহারে. কি-রা**ফদেতে মা**রে॥ লক্ষণ বলেন নাই ঐীরামের:ভয়। মুগ মারি আসিবেন কিসের বিশ্ময়॥ শ্রীরামের মুখে নাই কাতর বচন। এত ব্যস্ত হও মাতা কিসের কারণ॥ রামেরে মারিতে পারে আছে কোন জন। তুমি কি জাননা সীতে ধনুকভঞ্জন॥ রামের বঁচন দীতা আগি নাহি শুনি। প্রাণ গেলে রামের কাতর **নহে ব**াণী।।— কারে রাখি তোমার নিকটে কেবা রহে। শৃত্য বারে থাক ভূমি উপযুক্ত নহেঁ॥ তাহা না মানেন সীতা হয়ে উতরোলী। भिरत या हाराय मी की एम भानाभानि॥

বৈমাত্রেয় ভাই কভু নহেত আপন। আমা প্রতি লক্ষণ তোমার বুঝি মন॥ ভরত লইল রাজ্য তুমি লহ নারী। ুভরতের সনে তোমার আছে ভারীভুরী॥ मेंत्र वांमना कि माधित अष्ट तिना। আমার আশাতে কি রামেরে কর হেলা।। रेजब भूक़रत यिन वृश्य मम मन्। গুলায় কাটারি দিয়া ত্যজিব জীবন ॥ লক্ষ্মণ ধাৰ্শ্মিক অতি মনে নাহি পাপ। সকলেরে সাক্ষী,করে পেয়ে মন্স্তাপ॥ • জলচর স্থলচর অন্তরীক্ষচর। সবে সাক্ষা হও সাতা বলে তুরক্ষর॥ প্রবোধ না মানে যীতা আরো বলে রোম্লে আজি মুজিবের সীতা আপনার দোষে॥ গণ্ডি দিয়া বেড়িলেন লক্ষ্মণ সে ঘর। প্রবেশ না করে কেহ ঘরের ভিতর॥ স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ তাঁর পত্নী সীতা। শূতা ঘরে রাখি ওহে সকল দেবতা॥; আমারে বিদায় ক্র দীতা ঠাকুরাণি। আর কিছু না বালই প্ররক্ষর বাণী॥ শিরে ছা হানেন দীতা নৈত্রজলে তিতে। সীতা প্রণমিয়া যান লক্ষ্মণ ইরিতে॥ হইল বিমুখ বিধি চলেন লক্ষ্মণ। থাকিয়া রক্ষের আড়ে দেখিছে রাবণ।। এত দূরে রাবণের সিদ্ধ অভিলায়। তপন্ধীর বেশ ধরি যায় সীতা পাশ। ভিক্ষাঝুণি করে কান্ধে করে ধরে ছাতি। সকল বসন রাঙ্গা ধরে নানাগতি॥ পরমা স্থন্দরী দীতা বচন মধুর। তাঁর রূপ দেথিয়া রাবণ কামাতুর॥ রাবণ মধ্র বাক্যে সীতারে সম্ভাবে। কোন জাতি নারী তুমি ঘর কোন দেশে॥ কাহার বিয়ারী তুমি কার প্রিয়তমা। মনুষ্য নহেত তুমি সোণার প্রতিমা। স্থলনিত ছুই জ্ঞা শোভা করে হারে। উত্তয বসন শোড়েছ ত্রোমার শরীরে॥

বিষয় দণ্ডক বনে সিংহ ব্যাঘ্র বৈদে। এমন স্থন্দরী থাক কেমন সাহসে॥ পরিচয় দেন দীতা তপস্বীর জ্ঞানে। অমৃত সেচিল যেন মধুর বচনে। জ্নকনন্দিনী স্বামি নাম ধরি সীতা। দশরথ পুত্রবধূ রামের বনিতা॥ রহ বিজ ফল আনি দিবেন লক্ষ্মণ। সেই ফল দিব ছুমি করিও ভক্ষণ॥ অতিথিরে ভক্তি রাম করেন যতনে। বড় প্রীতি পাইরেন তোমা দরশনে॥ জিজ্ঞাসি তোমারে মুনি শিরে ধর শি<del>ক্ষা</del>। কি জাতি,কি নাম ধর কেন কর ভিক্ষা।। এতেক বলেন মীতা তপস্বীর জ্ঞানে। নিজ পরিচয় করে রাজা দশাননে॥ জ্যেষ্ঠ ভাই কুবের ধনের অধিকারী। এই বনে বহুকাল আমি তপ করি॥ রাবণ আমার নাম জানে মুনিগণে। ুবড় প্রীতি পা**ইলাম তোমা দ্**রশনে ॥ ফল ফুল দিয়া করি উদর পূরণ। গৃহস্থের ঘরে গেলে করায় ভোজন।। তোমার সহিত আজি অপূর্ব্ব দর্শন।: ভিক্ষা দিলে যাই চলে নিজ নিকেতন ॥ হইল অধিক বেলা কর যে বিধান। তোমার পুণ্যেতে গিয়া করি স্নানদান॥ আসিতে শ্রীরামের বিলম্ব বহু দেখি। হইণ স্নানের বেলা দেখ চন্দ্রমূখি॥ জানকী বলৈন দ্বিজ করি নিবেদন। পঞ্চ ফল যয়ে পোছে করহ ভক্ষ।॥ রাবণ ধলিল সীতা ব্রত করি বনে। আশ্রমে না'লই ভিক্ষা জানে মুনিগণে॥ জানকী বলেন দ্বিজ এক কথা কহি। আজ্ঞা বিনা প্রভুর ঘরের বাহির নহি॥ রাবণ বলেন ভিক্ষা:আনহ সত্তর। নতুবা উত্তর দেহ য়াই নিজ ঘর॥.. জানকী ভাবেন ব্যর্থ অতিথি যাইবে। ধর্ম কর্মা নষ্ট হবে প্রভু কি বলিবে॥

বিধির নির্ববন্ধ কভু না হয় অশ্যথা। বিধির লিখন মত ঘটিলেক তথা।। ফল হাতে বাঁহির হইলেন জানকী। লইতে আইল তুফ রাবণ পাতকী॥ ধরিয়া সীতার হাত লইল ত্বরিত। জানকী বলেন হায় একি বিপরীত॥ ত্বরাচার দূর হরে পাপিষ্ঠ তুর্জ্জন। আমা লাগি হবে ভোর দঁবংশে মর্ণ॥ রাবণ বলিল সীতে শুনহ বচন। আত্ম পরিচয় কহি আমি দশানন॥ রাক্ষসের রাজা আমি লঙ্কা নিকেতন। কুড়ি হাত কুড়ি চকু দশট্টি বদন 🕅 তপশ্বীর বেশ ধরি আসি তপোধন। অনুগ্রহ কর মোরে আমি দাস জন॥ ইন্দ্রের অমর।বতী জিনি লঙ্কাপুরী। জগৎ তুল্ভ ঠাই দেখিবে স্থন্দরি॥ তোমার রূপেতে আমি বড় অভিলাগী ৷ অন্য যত মহিধী তোমার হবে দাসী॥ সর্ব্বোপরি তোমাকে করিব ঠাকুরাণী। তুমি অন্ন দিলে অন্ন পাবে অন্য রাণী॥ হইবে তোমার পূজা বাড়িবে সম্মান। স্থবৰ্ণ মাণিক্যময় রক্ষেত্তৰ স্থান॥ করিয়া রামের সেবা জন্ম গেল ছঃখে। করিলে আমার সেবা রবে নানা স্তথে॥ ত্রিভুবন আমার বাণেতে কম্পামান। • মনুষ্য রামেরে আমি করি কাট জ্ঞান ॥ অল্ল বুদ্ধি সে রামের অত্যল্ল জীবন। যুগে যুগে চিরজীবী আমি দশীনন ॥ .. সীতে তুমি স্থ্নরী লাবণ্য আর বেশে। .তোমা হেন স্থন্দরী আমাকে অভি*দা*ষে॥° কোপান্বিভা দীতাদেবী রাবণ বচনে। রাবণেরে গালি দেন যত আইদে মনে॥ অধন্মিষ্ঠ অগণ্য অধন্য তুরাচার। করিবেন রাম তোরে সবংশে সংহার॥ শ্রীরাম কেশরী তুই শুগাল ক্ষেন। কি সাহদে তাহারে ধলিদ কুবচন॥

বিষ্ণু অবভার রাম তুই নিশাচর। রাম আর তোরে দেখি অনেক অন্তর্র॥ যদি রাম থাকিতেন অথবা লক্ষাণ। করিতিস্ কেমনে এ তুষ্ট আচরণ।। একাকিনী পাইয়া আমারে বনমাঝ। হরিলি আমারে ত্বফ নাহি তোর লাজ।। করে ছফ্ট কুড়িপাটি দক্ত কড়মড়ি। জানকী কাঁপেন যেন কলার বাগুড়ি॥ প্রকাশে রাক্ষদ মুর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর। অধিক তাঁৰ্জ্জন করে রাজা লঙ্কেশ্বর॥ কি গুণে রামের প্রতি মজে তোর **মন।** বক্ষল পরিয়া সে বেড়ায় বনে বন॥ দৈথিবে কেমনে করি তোমার পালনু I তাহা শুনি জানকীর উড়িল জীবন॥ জানকী বলেন আর পাতকী রাবণ। আপনি মঙ্গিলি বেটা আমার কারণ॥ দৈবের নির্ববন্ধ কন্তু না হয় খণ্ডন। নহুবা এমন কেন হবে সংঘটন॥ জিনি জনকের কন্সা রামের কামিনী। যাহার শ্বশুর দশর্থ নুপম্বি॥ আপনি ত্রিলোকমাতা লক্ষী অবতার। তাঁহারে রাক্ষ্যেন হরে অতি চমৎকার॥ ত্রাপেতে কান্দেন দীতা হইয়া কাতর। কোথা গেলে প্রভু রাম গুণের সাগর॥ সিংহের বিক্রম সম দেবর'লক্ষ্মণ। শূত্য ঘর পাইয়া মোরে হরিল রাবণ।। ভূমি যত বলিলে হইল বিভাষান। ঝাট আইস দেবর করহ পরিত্রাণ॥ অত্যন্ত চিন্তিয়া সীতা করেন রোদন। এমন সময়ে রক্ষা করে কোনজন॥ সীতারে ধরিয়া রঁথে তুলিল রাবণ। মেঘের উপরে শোভে চপলা য়েমন॥ বিপদে পড়িয়া দীতা ডাকেন শ্রীরাম। চকু মূদি ভাবেন সে ছুর্বাদলশ্যাম। সীতা লইয়া রাবণ পলায় দিব্য রুখে। রাম আইল বলিয়া দেখেন চারি ভিতে॥

জানকী বলেন শুন যত দেরগণ। প্রভূরে কহিও সীতা হরিল রাবণ ॥ িছায় বিধি কি করিলে ফেলিলে বিপাকে। এমন না দেখি বন্ধু সীতারে সে রাখে॥ বনের ভিতর যত আছে রক্ষণতা। রামেরে কহিও গেল তোমার বনিতা॥ মধুর বচনে যত বুঝায় রাবণ। শোকেতে জানকী তত করেন রোদন॥ আগে যদি জানিতাম এ রাক্ষদ বীর। তবে কেন হব আমি বরের বাহির। হায় কেন লক্ষ্মণেরে দিলাম বিদায় 1 লক্ষ্মণ থাকিলে কি ঘটিত হেন দায়॥ রাবণ বলিল দীতা ভাব অকারণ। পাইলে এমন রত্ন ছাড়ে কোন জন॥ জানকী বলেন শুন তুফ নিশাচর। অলায়ু হইয়া তুই যাবি যমঘর॥ কুপিল রাবণ রাজা সীতার বচনে। চালাইল রথখান স্বরিত গমনে॥ জটায়ু নামেতে প্রফী গরুড় নন্দন। দুর হৈতে শুনিল দে সীতার ক্রন্দন॥ আকাশে উঠিয়া পঁক্ষা চতুর্ন্দিকে চায়। দেখিল রাবণ রাজা সীতা লয়ে যায়॥ ত্রিভুবনে যত বীর পর্ফার গোচর। দেখিয়া চিনিল পক্ষী রাজা, লক্ষেশ্বর ॥ ছু ই পাথা-পদারিয়া আগুনিল বাট। র।বণ্টের গালি দিয়া নারে পাথসাট॥ ডাক দিয়া বলে পক্ষা শুন নিশাচর। আপনা না জানিস তুই পাপী তুরাচার॥ কোন দোষে হরিলি রামের স্থন্দরী। রঘুনাথ নাহি হিংদে তোর লক্ষাপুরী॥ সূর্পণখা গিয়াছিল রমণের সাথে। ` মাক ুকাণ কাটেন তাহার অপরাধে ॥ দ্শরথ বাজা বড় ধর্মেতে তৎপর। পুত্রবধু হরিনি তাঁহার নাহি ডর॥ কি কব হয়েছি বৃদ্ধ ঠোট হৈল ভোঁতা। মতুবা ফুলের মত ছিজিতাম মাথা॥

পাথদাট মারে পক্ষী আর দেয় গালী। রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করে মহাবুলী॥ ত্মাকাশে উঠিয়া দেখে রাম বহুদুর। আঁচড়ে কামড়ে তার রথ হৈল চুর।। আকাশে উঠিয়া পক্ষী ছোঁ দিয়া সে পড়ে । রাবণের পৃষ্ঠমাংস.থাকে থাকে ফাড়েন্⊩ ছিড়িল ঠোটের যায় সার্থির মুগু। রথধ্বজ,ভাঙ্গিয়া করিল থণ্ড খণ্ড॥ : অতি ব্যস্ত দশানন জ্বলে ক্রোধানলে। র্থ হৈতে সীতার্বৈ রাখিল ভূমিতলে॥ ভূমে রাখি দীতারে দে উঠিল আকাশে। সন্দরেন বৈস্ত্রুসীতা পলায়ন আশে॥ পলাইতে চান সীতা নাহি পান পথ। চতুদ্দিকে মহাবন বেষ্টিত পর্ববত॥ ভয়েতে কান্দেন সীতা করিয়া ব্যগ্রতা । অন্তর্রীক্ষে হাহাকার করেন দেবতা॥ যুবে পক্ষিরাজ কিন্তু অন্তরেতে ত্রাস। বৃক্ষভারে বৈদেঁ তার ঘন বহে শ্বাস॥ বলেটুটা পক্ষারাজে দেখিয়া রাবণ। মায়। করি রথখান করিল সাজন॥ আরবার রাবণ সীতারে তোলে রথে। চলিল সৈ মহাবলী পূর্ণ, মনোরথে॥ আরবার জটায়ু সাহসে করে ভর॥ মহাযুদ্ধ করে পর্ফা অতি যোরতর॥ রাবণ বলিল পক্ষী শুনহ বচন। পর লাগি প্রাণ কেন দেহ অকারণ॥ অতঃপর পুক্রিরাজ নিজ প্রাণ রক্ষ। যাবং তোমার নাহি কাটি ছুই পক্ষ। তুইজনে, যোর রবে হৈল গালাগালি। প্ৰই জনে যুদ্ধ করে দোঁহে মহাবলী॥ অস্কুশ না মানে মত্ত মাতঙ্গ, যেমন ৷ কেহ কারে করিতে নারিল নিবারণ॥ রাবণের মুকুটু সে রক্নেতে নিম্মাণ। ঠোঁট দিয়া পক্ষী তাহা করে খান খান॥ পূर्वभूता त्रश्रानत तरह में गांथा। শিবের প্রদাদে তাহা না হয় সম্মুখা॥

কিন্তু কেশ ছিড়িয়া করিল থণ্ড থণ্ড। নিকেশ হইল রাখণের দশ মুগু॥ পক্ষী যুদ্ধে তাহার হইল অপমান। ধরিয়াছে সীতারে কেমনে ছাড়ে বাণ। আরবার দীতারে রাখিল ভুমিতলে। রথ শুদ্ধ রাবণ উঠিল নভঃশ্বলে॥ বত্রিশ হাজার বাণ রাবণ এড়িল। সর্বাদে ফুটিয়া পক্ষী কাতর হইল॥ দুর্জ্জয় রাবণ রাজা ত্রিভুবন জিনে। ি করিতে পারে তারে পক্ষীর পরাণে॥ রামের আপেক্ষা করি রহে পক্ষীবর॥ প্রাণপণে যুঝিল সাহসে করি ভর॥ রাবণ দেখিল পর্ফা বলে নাহি টুটে। অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তার তুই পাখা কাটে॥ স্থাতি পড়িয়া পক্ষী করে ছট ফট। আসিয়া কহেন সীতা পক্ষীর নিকট॥ আমা লাগি ধণ্ডর হারাইলেন জীবন। রাবণের হাতে আছে আমার মরণ। আমার হইল জন্ম রাবণ কারণ। আর না পাইব জীরামের দরশন॥ যাবৎ না দেখা পান গ্রীরাম লক্ষ্মণ। তাবৎ কহিবে তৃমি সব বিবরণ ॥ প্রভুরে দেখহ যদি বনের ভিতর। বলিহ তোমার সীতা নিল লক্ষেশ্বর॥ সাগরের পার ঘর বৈসে লঙ্কাগুরী। অন্তরীক্ষে লয়ে গেল তোমার স্থন্যা।। জটায়ু বলেন সীতা নাহি সোর হাত ! যত যুদ্ধ করিলাম দেখিলে সাকাৎ ॥৽৽ আমার বচন শুন না কর জ্বন। তোমারে উদ্ধারিদেন শ্রীরাম লক্ষণি॥ উভয়ের কথা শুনি দশানন হাসে। রথ দেখি জানকী কাঁপেন মহাত্রাদে॥ পুনর্বার সূীতারে তুলিল রগোপরে। 🤔 শীতার বিলাপ শুনি পাযাণ বিদরে॥ অসার ভাবিয়া সীতা নাহি পান কুল। অতি কুণা দীনবেশা কান্দিয়া আকুল।!

সীতার বিলাপ কত লিখিবে লেখনী। গরুড়ের মুখে যেন পড়িল সাপিনী॥ সীতা যত গালি দেন রাবণ না শুনে। রথে চড়ি বায়ুবেগে উঠিল গগণে॥ 😽 রাবণ পাথীর যুদ্ধে হৈল লগু ভণ্ট। কি জানি আসিয়া রাম কার্টিবেন মুণ্ড॥ এই ভয়ে রার্বণ পলায় উর্দ্বখাদে। তার সহ যাইতে না পারিল বাতাদে॥ রামে জানাইতে সীতা ফেলেন ভূবণ। সীতার ভূষণ পুপ্পে ছাইল গগণু॥ 🛪 আভরণ গলার ফেলেন সীভাদেবী। সে ভূমণে হ্ৰশোভিতা হইল পৃথিবী॥ ছিঁড়িয়া কেলেন মণি মুকোর ওস ঝারা। হিনালয় শৈলে যেন বহে গঙ্গাধারা॥ ' শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্সন। অন্তর্নীক্ষে হাহাকার করে দেবগণ॥ জানকী বলেন কোথা জীরাম লক্ষণ। এ অভাগিনীরে দেখা দেহ এইফা।। ঋষ্যমুক নামে গিরি অতি উচ্চতর। চারি পাত্র সহিত স্কগ্রীব তহুপর॥ . নল নীল গৰাফ ও প্ৰন্নন্দন। জামুবান স্থগ্ৰীৰ বদেছে **গ্ৰই জন**॥ পর্ফা যেন বসিয়াছে পর্বতের মাঝ। ডাকিয়া বলেন সীতা শুন মহারাজ॥ °শ্রীরামের নারী আমি 'দীতা নাম ধরি। গায়ের ভূষণ ফেলে গলার উত্তরী । রামের সহিত যদি হয় দরশন। ভাঁহাকে কহিও সাঁতা হরিন বারণ॥ হেনকালে স্থগ্রীবেরে বলে হমুমান। সীতা রাখি রাবণের করি অপ**নান।** এই যুক্তি দুখানন শুনিল আকাশে। সীতা লয়ে পনাইল জীরামের তা**লে**॥ ৰ্দ্যতা লৈয়। দক্ষিণদিকে চলিল রাক্ষ্য। নৈবে পথে গুপার্ফের মহ দরশন ॥ সম্পাতির নন্দন স্থপার্থ নাম তার। বিদ্যাচলে থাকি ভক্ষ্য বোগায় পিতার॥

জটায়র ভ্রাতপুত্র সম্পাতি নন্দন। সে না জানে জটায়ুরে মারিল রাবণ॥ জটায়ুর মরণ স্থপার্য যদি জানে। 🛰 রাবণেরে মারিত ধ্যে দিন সেইজণে॥ শূকর মহিৰ হস্তী যত পায় বনে। **সহস্র সহস্র জম্ভ** টোটে করি আনে॥ मागदतत जनजञ्ज यथन (म ध्रत। তিন ভাগ জল তারে আচ্ছাদন করে॥ এক ভাগ সাগ্রের জল মাত্র রয়। এমন বৃহৎ কায় বিহঙ্গ দুৰ্ভ্ভণ্ ॥ জটায়ুর ভাতপুত্র গরুড়ের নাতি। অন্তরীক্ষে উড়িয়া আইসে শীখ্রগতি॥ পাথসাট মারে পাখী ঝড় যেন বহে। ত্রাদেতে রাবণ মাথা তুলি উদ্ধে চাহে॥ শ্রীরাম বলিয়া শ্রীতা করেন ক্রন্দন। শুনিলা সে পক্ষীরাজ উপর গগণ॥ পাথসাট মারে পাথী তর্জ্জে গর্জ্জে ডাকে। **ছই পক্ষ** দিয়া রাবণের রথ ঢাকে। তার প্রতি ডাব্দ দিয়া বলে দেবগণ। সীতারে হরিয়া লয়ে যায় দশানন॥ দেবতার বাক্য শুনি পক্ষী কোপে জ্বলে। রথহন্ধ গিলিবারে তুই চোঁট মেলে॥ রথমধ্যে দেখে পক্ষী আছেন জানকী। ভাবে নারীহত্যা ক্রি হব কি নারকী॥ রথখান বন্ধ করি রাখে পাথা দিয়া। রাবণ বলিল তারে বিনয় করিয়া॥ রাবণ আমার নাম বসতি লঙ্কায়। তোমার না দেখি কোন শত্রুতা আমায়॥ করিয়াছে রাঘব আমার অপমান। সহোদরা ভাগনীর কাটে নাক কাণ। ভাই খম দূষণের রাম মহা অরি। শেই ভেলথে হরিলাম রামের হৃদ্রী ॥ গ্রিহুবনৈ খ্যাত ডুমি বিক্রমে ছুর্ল্জয়। তব ঠাই পক্ষীরাজ মানি পরাজ্য়॥ স্থপার্শ করিয়া ক্ষমা ছাড়িল তথন। **८७ हेक्फर**ण तथ लएस हिलान तावण ॥

এই সব কথা কিছু না জানেন সীতা। সমুদ্র দ্বেথিয়া অতি ভয়েতে মৃচ্ছি তা॥ দেখিয়া সমুদ্র তীর রাবণ উল্লাস। জলনিধি উত্রিল করিয়া প্রয়াস॥ ভাবেন জানকী দেখি সাগর অপার। কুপার আধার রাম করিবেন পার॥ অধোসুধী জানকী কালেনে আশস্কায়। উন্তরিল দশানন তথন লক্ষায় ॥ র্থ হৈতে সীতারে:নানায়:লক্ষেশ্বর। কোথায় রাখিব বলি চান্তল অন্তর ॥ শত্রতা, হইল রাম লক্ষণের সনে I নিদ্রা নাহি যাকং না মারি ছুই জনে॥ রাজার নিকটে বলে চৌদ্দ নিশাচর। এতেক রাক্ষদ মারে রাম একেশ্বর।। কেমনে যুঝিব রাম লক্ষাণের সনে। কি করিতে পারি মোরা বীর যত জানে।। রাজা বলে শুন বলি চৌদ্দ নিশাচর। সাগেরের পারে থাক সতক অন্তর।। রাক্ষদ হইয়া এত ভয় হয় নরে। ধিক ধিক তোসবারে যারে স্থানান্তরে॥ রাবণের কোপ দেখি পলায় তরাদে। লঙ্কা ছাড়ি বীরগণ গেল অন্ত দেশে।। রাবণের নাহি নিদ্রা নাহিক ভোজন। সীতারে রাথিব কোথা ভাবে সর্বাক্ষণ।। সীতারে প্রবোধ বাক্যে কহে দশানন। লঙ্কাপুরী দেখ সীতা তুলিয়া বদন II চক্র সূর্য্য হ্রন্মেরে আসিয়া সদা থাটে। মোর ৰাজ্ঞা বিনা কেহ না আদে নিকটে। চারি ভিতে সাগর মধ্যেতে লক্ষা গড়। দেব দৈত্য না আইদে লঙ্কার নিয়ড়।। দেব দানবের কন্সা আছে শোর ঘরে'। দাসী করি রাখিব তোসার সে সবারে॥ নানা ধনে পূর্ণ দেখ আমার ভাণ্ডার। সাজ্ঞা কর সীতাদেবী সকলি তোমার ।। ভোমার সেবক আমি ভুমিতো ঈশ্বরী। আজ্ঞা কর সীতা লক্ষে যাই অন্তঃপুরী।।

াাতার চরণে পড়ে করিয়া ব্যগ্রতা। কোপ না করিহ মোরে চন্দ্রমুখী দীতা॥ রাবণের বাক্যে সীতা কুপিত অন্তরে। विभूशी इरेश विलिट्स शीरत शीरत ॥ রাম ধ্যান রাম প্রাণ শ্রীরাম দেবতা। রাধ বিনা অন্ত জনে নাহি জ্বানে সীতা॥ শুনিয়া সীতার বার্য় নিরস্ত রাবণ। তার কাছে নিযুক্ত করিল চেড়াগণ॥ সাঁতারে রাখিল লয়ে অশোক কাননে। শীতারে বেড়িল গিয়া যত চেড়ীগণে॥ মূর্পণখা আসি বলে নিষ্ঠুর বচন। গলে নথ দিয়া বেটীর বধিব জীবন ॥ কাটিল দেবর তোর মোর নাক কাণ। সেই কোপে তোর আজি বধিব পরাণ। খান্দা মুখে গর্জে খান্দী সভয় অন্তরে। রাবণের ডরে কিছু বলিতে না পারে॥ সশেকা থাকেন সীভা সশেক কাননে। कामरत मर्नवता तांच मिलन नगरंग ॥ • জানকীর স্তুর্থে সুংখ্যা সদা দেবগণ। ইত্রেরে ডাকিয়া ত্রহ্মা বলেন বচন।। লঞ্চানধ্যে থাকিবেন সাঁতা দশমাস। এত দিন কেমনে করেন উপবাস॥. জানকী মারিলে সিদ্ধ না হাইবে কায়। এই পরমান লৈয়া নাহ দেবরাজ॥ ব্রহ্মার বচনে ইন্দ্র গোলেন তথন। জানকী আছেন যথা অশোক কানন॥ বাসৰ বলেন সীতা না ভাবিহ ড়িতে ৷ অ্যি ইন্দ্র কাণিয়াছি তোমা সম্ভানিতে॥ শ্রীরাম লক্ষণ গেল মূগ মারিবারে। হরিল তোমাকে দে রাবণ শৃত্য ধরে॥ সাগর বাঁধিয়া রাম সৈত্য করি পার। রাবণেরে মারিয়া করিবেন উদ্ধার ॥ শোক পরিহর সীতে স্থির ক্লর মন। পর্মান্ন আনিয়াছি তোমার কারণ। জানকী বলেন লঙ্কা নিশাচরীময়। ইব্র যদি হও তরে দেহ পরিচয়॥ 33 17

দীভার বচেন ইক্র ভাবিলেন মনে। সহস্র লোচন হইলেন ততক্ষণে॥ ইব্রুকে দেখেন দীতা সহস্রলোচন। ওাঁহার প্রতীতি মনে জন্মিল তথন॥ - দিলেন সাঁতাকে ইন্দ্র পর্নান্ন স্থধা। যাহা ভক্ষণেতে হরে তৃষ্ণা আর ক্ষুধানা আগে প্রমান্ধ দেন রামের উদ্দেশে। আপনি ভক্ষণ সীতা করিলেন শেষে॥ পায়দ ভক্তাে তৃপ্তি কি হবে তাঁহার। রামের বিরহানল জ্বলে অনিধার॥ মহেন্দ্ৰ বলেন সীতা না হও বিকল। প্রতিদিন আমি যোগাইব স্থগা ফল॥ সাঁতারে আশ্বাস করি যান পুরন্দর। অন্তরে জানকী ছুঃখ পান নিরন্তর॥ • লঙ্কাতে রহেন সীতা অশোক কাননে। বনে রাম আইলেন শূন্য নিকেতনে॥ . কুত্রিবাস পণ্ডিতের রড় অভিসান। মারণ্যেতে গান রাম**ে**শকের নিদান ॥ স্থানের প্রধান সে ফুলিয়ায়, নিবাস। রামায়ণ গান দ্বিজ মনে অভিল্যে॥

> প্রীরাসচন্দ্রের বিশাপ ও সীতাব অধেষণ। •

হাতে ধন্তুৰ্বাণ রাম আইসেন ঘরে।
পথে অমঙ্গল যত দেখেন গোচরেন।
বামে মার্প দেখিলেন শুগাল দক্ষিণে।
তোলা পাড়া করেন শ্রীরাম কত মনে॥
বিপরীত ধ্বনি করিলেক নিশাচর।
লক্ষণ আইসেন পাছে শুন্ত রাখি ঘর॥
নারীচের আহ্বানে কি লক্ষণ ভুলিবে।
দীতারে রাখিয়া একা অত্যত্র ঘাইনে॥
ত্থিরের উপরে ত্থে দিবে কি বিশ্বাতা।
যে ছিল কপালে তাহা দিলেন বিমাতা॥
বলেন শ্রীরাম শুন সকল দেবতা।
আজিকার দিন মোর রক্ষা কর সীতা॥

বেমন চিত্তেন'র|ম ঘটিল তেমন। 'আসিতে দেখেন প্রতি সন্মুখে লক্ষ্যণ॥ ब फ़ार्परव किशिश विश्वा भर्म मुनि। वाङ इत्रा फिलाफा करान वर्गान ॥ কেন ভাই অসিতেত্ তুমি যে একাকী। শৃশুঘরে জানক্রীরে একাফিনী রাখি॥ প্রমাদ পাড়িল বুঝি রাফ্স'পাতকা। জ্ঞান হয় ভাই হারাইলাস জানকী॥ আইলাম তোমায় করিয়া সমর্প। রাখিয়া আইলৈ কোথা মন স্থাপ্যান ॥ মম বাক্য অন্যথা করিলে বেন ভাই। আর বুঝি সীতার স্বাকাৎ নাহি পাই॥ ্কি হইল লক্ষাণ কি হইল আসারে। ষে তঃখে তঃখিত আমি কহিব কাহারে॥ শুন রে লক্ষাণ সেই সোণার পুতলি। শুকা ঘরে রাখিয়া কাহারে দিল ডালি॥ তুরত দওকারণ্য মহা ভয়ধর। হিংস্ৰজন্ত কত কত নিশাচর॥ কোন দণ্ডে কোন হৃষ্ট পাড়িল প্রমাদ। कि जानि बाक्यभगरंग माधिरवक वाम ॥ এই বনে গুই জন রাজণের থানা। মুনিগণে সকলে করেন সদা মানা॥ পূর্কাপর লক্ষ্মণ তোমাকে আছে জানা। তথাপি শক্ষাণ বিবেচনা করিলে না॥ তোমারে কি দিব দোয মম কর্মফল। रयमन निवित् निश्रि घाषेरव मकन ॥ আমার অধিক ভাই তব বুরি বল। কর্মযোগে হেন বৃদ্ধি গেল রমাতল। মায়ামুগ ছলে আমা লইল কাননে। হের সেই রাক্ষপ পড়েছে সোর বারে॥ ভ্য়ঙ্কর-বিকট মূযল ডানি হাতে। –দেগ ভাই মারীচ পড়িয়া আছে পথে॥ <u>এই</u>ম**ত,**কহিতে কহিতে ছুই ভাই। বায়ুবেগে চলিলেন অন্য জ্ঞান নাই।। উপনীত হইলেন কুটীরের দারে। স্মৃতা সাতা বনিশা ভাকেন বারে বারে॥

• শুত্র ঘর দেখেন না দেখেন জানকী। মৃক্রপিন অবসম শ্রীরাম্পানুকী ॥ শ্রীয়াই বলেন ভাই একি চমৎকার। সীতা না দেখিনে প্রাণ না রাখিব আর॥ তখনি বলিন্তু ভাই সাঁতা নাই ঘরে। শূত হর পাইয়া হরিন কোন চৌরে॥ এতি বন প্রতি স্থান প্রতি তরুমূল। (एर्यन मर्वेज तार्ग इष्ट्रेश वराकून ॥ পাতি২ করিয়া চাহেন ছুই নীর। উনটি পানটি যত গোদাবরী ভীর॥ িনি ওহা দেখেন মুনির তপোনন। নানা হানে সীতারে করেন অস্বেন্।। " একবার যেখানে করেন অন্মেন্। পুনর্মার যান তথা সাঁতার কারণ ॥ এইরূপে এক স্থানে যান শতবার। তথাপি না পান দেখা জীরাম সীতার॥ ক:শিয়া বিকল রাম জলে ভা**মে** আঁখি I রামের ক্রন্থনৈ কান্দে বুট পশু পাথী। রামের আশ্রানে আসি যত সুনিগণ। লামেরে কহেন যভ ওাবোধ বচন॥ উপদেশ বাক্য নাহি মানেন শ্রীরাম। সদা মনে পড়ে সে সীতার গুণগ্রাম॥ সাঁতা২ বনিষা পড়েন ভূমিতলে। করেন লক্ষাণ বীর জীরামেরে কোলে।। রবুর্বীর নহে স্থির জানকার শোকে। হাহাকার বার২ করে দেবলেয়কে॥ বিলাপ কুত্রনু রাম লক্ষণের আগে। ভুলিতে না পারি সীতা সদা হনে জাগে॥ কি করিৰ কোথা যাব অনুজ লক্ষণ। কৈ থা গেলে সাঁত। পাব কর নিরূপণ। মন বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী। লুকাইগ্ৰাছেন লক্ষণ দেখ দেখি॥ বুঝি কোন মুৱিপত্নী সহিত কোথায়। গেলেন জানকী না জানাইয়া আমায় ॥ ধ্যোদাবরী নীরে আছে কমল কানন। ত্রা কি কললমুখী করেন ভ্রমণ ॥

পদ্মালয়া পদ্মসুখী দীতারে পাইয়া। রাখিলের বুঝি পালবনে লুকাইয়া॥ চিরদিন পিপাদিত করিয়া প্রয়াদ। চন্দ্রকলা ত্রমে রাভ্ করিল কি গ্রাস॥ রাজাচ্যুত আমাকে দেখিয়া চিন্তাৰিতা। হরিলেন পুথিবা ি আপন ছহিত। ॥ রাজ্যহীন যগুপি হ'য়েছি আমি বটে। রাজলক্ষী তথাপি ছিলেন সনিকটে॥ আমার দে রাজনক্ষী হারাইল বনে। কৈকের্য়ার মনোভীকী সিদ্ধ এত দিনে॥ সোদামিনী বৈমন লুকাইল জলধরে। লুকাইল তেমন জানকী বনান্তরে i কনকলতার প্রায় জনক তুহিতা। বনে ছিল কে করিল তারে উৎপাটিত।॥ দিবাকর নিশাকর দীপ তারাগণ। দিবানিশি করিতেছে তোসা নিবারণ॥ তারা না হরিতে পাধর তিমির আমার। এক সীতা বিহারে সকল অন্তর্কার।। দশদিক শুহা দেখি সীতা আৰ্থনে। সীতা বিনা কিছ নাহি লগ সগলনে॥ সীতা ধানে মাতা হোন মাতা ছিভুম্বি। সীতা বিনা আমি বৈন মণিহার। সংগা ॥ দেখরে লক্ষণ ভাই কর অংঘন।। সাতারে অনিয়া দেহ ব চাও জীবন। আনি জানি পঞ্বটা কমি প্ৰায়ন। টেই সে এথানে করিনাগ আডাৰ । তাহার উচিত কল দিলে হে খ্যুবে ়া শূত দেখি ভগোৱন সাতা নাই ঘটে।। ওন পশু মু । পদি। শুন বুল্ফ লক।। কে হরিল আমার সে চক্রমুখী সীত।॥ ক)ন্দিয়া কান্দিয়া রাম ভ্রমেণ কানন। দেখিলেন পথমধ্যে দীতার ভূগণ 1 দেখিলেন পড়ে আছে ভগ্ন রথচাক।। কনক রচিত, খাছে পতিত পতাকা॥ রথচুড়া পড়িয়াছে আর তার জাঠি। মণি মুক্ত। পড়িয়াছে স্থবর্ণের কাঁঠি॥

গ্রীরাম বলেন দেখ ভাইরে লক্ষ্মণ। এইখানে সীতারে করহ অম্বেদ।। সম্মুখে পর্বত বড় অতি উচ্চ দেখি। লুকাইয়া পর্বত রাখিল চন্দ্রমূখী॥ যমদণ্ড সম আমি ধরি ধরুর্ববাণ। পর্কত কাটিয়া আজি করি থান খান # মহাযুদ্ধ হইয়াছে করি অন্যুমান। লক্ষণ লক্ষণ তার দেখ বিখ্যান॥ লক্ষাণ বলেন ইহা ৰহে কোন মতে। সীতা কেন রহিবেন এ ঘোষ় পর্বতে॥ পর্ব্বত কাটিতে প্রভু চাহ অকারণ। ৰ্দাত। লইয়া অন্তরাকে গৈল কোন জন॥ নানাসতে জীরামেরে বুঝান লক্ষণ। শোকাকল জীরান না মানেন বচন॥ • ধন্মকে দিলেন গুণ সর্প হেন গর্জে। বলেন দহিব বিশ্ব আছে কোঁন কার্য্যে॥ বিধ পে! ছাইতে রাম পূরেন সদান। ষ্ঠান প্ৰাণিকাৰে যেম্মন মহেশান ॥ লক্ষ্মণ চরণে ধরি করেন স্প্রিনতি। এক কথা অবধান কর রম্বপতি॥ পরিকর্তা স্বস্থি করিলেন চরাচর। কেন স্থপ্তি নক্ট কর দেব রঘুবুর॥ মন শে মনিনে যে হুইবে অপরাধী। মণারাধে একের অন্তকেনাহি বরি॥ তোমার বাং।তে কারো নাহক নিস্তার। য নারনে কেন প্রাস্থ্য প্রোড়াও সংস্থার।। • কে।থায় আছেন সাতা করহ বিচার । ছুই ভাই অ্থেয়ণ করিব সাভার ॥ গ্রাম আর তপোবন পর্বাত শিখর। নদ শলা দেশি আর দিখা সরোবর ॥ তবে যদি-সাতার না পাই দরশন 🖡 প্রভার্থ করিব চেন্টা বেষা লয় গ্রু গুনি অস্ত্র সম্বরিয়া রাখিলেন ভূণে।• সীতার উদ্দেশে চলিলেন স্তুই জনে॥ ক্ষণেক উঠেন রাম বৈদেন ক্ষণেক। যেমন উন্মন্ত রাম বলেন অনেক॥

জলে স্থলে অক্ষরীকে করেন উদ্দেশ। যনে বনে ভ্রমিয়া অনেক পান ক্লেগ। যাইতে দেখেন যাকে জিজ্ঞাদেন তাকে। দেখিয়াত্ত তোময়। কি এ পথে সীতাকে॥ ওহে গিরি এ সময়ে কর উপকার। কহিয়া বাঁচাও জানকীর সমাচার॥ হে অরণ্য তুমি ধন্য বন্য রুক্ষাণ। কহিয়া সীতার কথা রাখহ জীবন॥ এইরূপে শ্রীরাম ভ্রমেণ চতুর্দ্ধিকে। রক্তে রাঙ্গা জটায়ুকে দেখেন সন্মুথে॥ পক্ষীকে কহেন রাগ করি অনুমান। খাইলি দাঁতারে তুঁই বধি তোর প্রাণ॥ পর্কারূপে আছিস্ রে তুই নিশাচর। পার্ডাইব একবাণে তোরে যমঘর॥ সভান প্রেন রাম তাকে মারিবারে। भूरथ तक छेर्फ वीत वरन वीरत वीरत ॥ অমেগিয়া সীভারে পাইলে বহু কেশ। এই দেশে না পাইবে সীতার উদ্দেশ।। সীতার লাগিয়া রাম আসার মরণ। সাঁতাকে লাইয়া লক্ষা গেল সে রাবণ। ষ্ঠ্ৰহ ভাই তোমরা থবে নাহি ছিলা ঘর। শূত্যবর পাইয়া হরিল লক্ষেশর॥ অ¦ি। রদ্ধ যুদ্ধ করি রুদ্ধ করি তাঁয়। রাথিরাছিলাম রাগ তোমার আশার॥ ছুই পাখা কাট্যিতক পাপিন্ঠ রাবণ.। মুখে রক্ত উঠে রাম যায় এ জাবন॥ ইতন্ততঃ ভ্ৰমণে নাহিক প্ৰয়োজন . চিন্তা কর রাম যাতে মর্রিবে রাবণ। তোমার পিতার মিত্র তোমা লাগি মরি। আপনি মারিলে রাম কি করিতে পারি॥ প্রাণ থাছে তোমারে করিতে দরশন। ্সমুখে নাড়াও রাম দেখি একক্ষণ॥ আপনি নিন্দেন রাম জানি পরিচয়। ত্বই ভাই রোদন করেন অতিশ্য়॥ জটায়ু বলেন হত নিখিব তা কত। রামের নানে বহে ধারি অবিরত॥

ত্রীরাম বলেন পক্ষী তুমি মম বাপ। কহিয়া দাঁতার বার্তা দূর কর তাপ। 'রাবণের সঙ্গে মম নাহিক বৈরিতা। বিনা দোষে হরিলেক আমার বনিতা॥ কোন বংশে জন্ম তার বৈসে কোন পুরে কোন দোয়ে হ্রিলেক বল জানকারে॥ অনেক শক্তিতে পাৰ্খী তুলিলেন যাথা। কহিতে লাগিলা জীরা্মেরে সব্ব কথা॥ সংহারিলে চতুর্দ্দশ সহব্র রাক্ষম। লক্ষ্মণ করেন সূপণখার অয়শ।। এই কোপে রাবণ হরিল জানকীরে। রাখিলেন লম্বায় ল'নে সমুদ্রের তীরে॥ বিশ্বভাবার পুত্র সে রাবণ বড় রাজা। বিধাতার বরেতে হইল মহাতেজা॥ কোন চিন্তা না করিবে সম্বর ক্রন্সন। জানকীরে উদ্ধারেবে মারিয়া রাবণ॥ তব পাদোদক রাম দেহ সোর মুখে। সকল কণুষনাশি যাই পরলোকে॥ এত বলি পক্ষার মুখেতে রক্ত ভাঙ্গে। কহিল সাঁতার বার্তা শ্রীরামের আগে॥ মৃত্যুকালে বন্দে পক্ষী শ্রীরাম লক্ষ্মণ। দিব্য রথে চাপি স্বর্গে করিল গমন ॥ গুটাগর সরণ শ্রবণে ধর্মজ্ঞান। কৃতিবাস গান ইহা শুনিয়া পুরাণ॥

#### জটামর উদ্ধার।

শ্রীরানু, বলেন পফা পিতার সমান।

মাতার কারণে পফা হার।ইল প্রাণ॥
বনজন্ত খাইলে অধন্য অপযশ।
অগ্নিকার্য করি রাখ লক্ষ্মণ পৌরুষ॥
তবেত লক্ষ্মণ দিব্য অগ্নিকুও কাটি।
জালিলেন কুও বীর করি পরিপাটী॥
ভূলিলেন চিতায় জটায় পক্ষীরাজ।
ভূই ভাই তাহার করেন অগ্নিকায়॥
সংকার করেন তার ব্যবস্থা যেমন।
গোদাবরী জলে তার করেন তর্পণ॥

রাম দরশনে পক্ষী গেল স্বর্গবাস। আ রণ্যেতে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিৰাস।

কবন্ধ এবং শবরীর স্বর্গে গমন। রজনী আইল স্থান থাকিবার নাই। শূক্তবরে পুনঃ আইলেন ছুই ভাই॥ বাহিরে ছিলেন রাম বরঞ্জ আ্রুস্ত । শূ গুৰুর কেথিয়া হাইলেন আরো ব্যস্ত॥. শ্রীরাম বলেন শুন ভাইরে লক্ষ্মণ। োদোবরা জীবনেতে ত্যজিব জীবন॥ এতেক বলিয়া লক্ষণেরে করে কোলে। গাঁথিল সূক্তার হার নয়নের জুলে॥ রজনীতে নিদ্রা নাহি ঘন বহে খাস। দে ঘরে করেন রাম তিন উপবাস॥ সাতার বিচ্ছেদে রাম যে পাইলা ক্লেশ। বিশেষ লিখিতে গেলে হয় সে অশেষ॥ রজনী প্রভাতা হয় উদিত অরুণ। সাতার উ'দেশে রাস চলেন দক্ষিণ। মর ছাড়ি যান রাম সূই ক্রোশ পথে। 🦂 প্রবেশেন ছুই ভাই কুশর বনেতে॥ সিংহ ব্যাদ্র মহিষাদি চুরে পালে পালে। ত্বই ভাই বিসলেন এক রক্তলে॥ . বুদ্ধিতে বিক্রমে বড় চতুর লক্ষণ। রামেরে বলেন কিছু প্রবোধ বচন॥ কেন রাম হয় হস্ত লোচন স্পাদন। বামদিকে করিতেছে খঞ্জন গদন॥ বিষম কুশর বন দেখি করি ভয় ! 👡 🛭 নানা আঙ্গল দেখি না জানি কি হয় দ তুই ভাই করেন চলিতে অনুবন্ধ 1. পথ সাগুলিয়া রাখে রাক্স কবন্ধ ॥ পেটের ভিতর দাক কাণ চক্ষু য়াখা। শতেক যোজন দীৰ্ঘ অপূৰ্ব্ব সে কথা। রাম লক্ষাণেরে দেখি করিয় তর্জন! ছই হাত প্রসারিষা রাথে ছুই জন॥ কবন্ধ বলিল তোরা আমার আহার। শোর হাতে পড়িলে কি পাইবে নিস্তার॥

এ বিষম বনে তোরা আলি কি কারণ। পরিচয় দেহ শুনি তোরা কোন জন॥. ' শ্রীরাম বলেন ভাই হইল সংশয়। প্রাণ রক্ষা কর ভাই দিয়া পরিচয়॥ লক্ষণ বলেন ভাই বৃদ্ধি কেন ঘাটি। রাক্ষদের তুই হাত তুই ভাই কাটি॥-কবন্ধের ভান হাত কাটেন শ্রীরাম। খভগাঘাতে লক্ষণ কাটেন হস্ত বাম॥ ত্মই ভাই কাটিলেন তার হস্ত ছটি। পড়িয়া কবন্ধ বার করে ছটপটি।। ডাক দিয়া রামেরে সে করে সম্ভাষণ। কোন দেশে বৈদ তুমি হও কোন জন। লক্ষণ বলেন রাম জগতের রাজা। রাজা দশরথের পুত্র সবে করে পূজা। শীরামের ভাই আমি নামেতে লক্ষ্মণ। পিতৃসত্য পালিতে বেড়াই বনে বন॥ তুমি কোন নিশাচার বিকৃতি আকৃতি। বনৈর ভিতরে থাক হও কোন জাতি॥ এত যদি লক্ষণ করেন সম্ভারণ। পূর্বকথা কবন্ধের হইল স্মর্ণ।। কুবের নামেতে দৈত্য ছিপ্রাম স্থন্দর। কন্দর্প জিনিয়া রূপ যের নিশাকর n সকল দেবতা নিশা করি নিজ রূপে। **रजगरिश ग्रांगवत द्यारत भाग फिल दकार्य** •বেমন রূপের তেজে-কর উপহাস। বিরূপ হউক সব রূপ যাউক নাশ # যথন হবেন বিফু রাম অবতার। তার বাণস্পর্ণে তোর হইবে নিস্তার॥ আনার উপরে ক্রুদ্ধ দেব শর্চানাথ। করিলেন আমার শরীরে বজ্রাবাত॥ বজ্রাদাত প্রবেশিল অ'মার উদরে। চকু কর্ণ আণ পদ না রহে বাহিরে 🕆 গতিশক্তি নাই কিসে মিলিবেক ভক্ষী। **उँहे मन बूहे इस्र नीर्दा बूहे नौक ॥** তুই হস্ত মোর যেন তুইটা পর্বত। তুই হত্তে যুড়ি আমি বই দুর পণ॥

তুই প্রহরের পথে যত বনচর। প্লুই হাতে সাপটিয়া ভরি হে উদরে॥ কুৎসিত আকার মোর কুৎসিত ভোজন। তোমা দরশনে মমু শাপ বিগোচন॥ তব কিছু হিত করি যাই ইন্দ্রবাস। কেন রাম বন্ধে ভ্রম কোন অভিলাষ।। শ্রীরাম বলেন সীতা হরিল গ্রাবণ। যুক্তি বন কেমনে পাইব দরশন॥ কবন্ধ বলিল রাম কঠি উপদেশ। যাহা হৈতে পাবে তুমি সাঁতার উদ্দেশ। যাবৎ আমার তনু না হয় সংহার। তাবৎ না দেখি কিছু সব অন্ধকার॥ ্রাক্ষদ শরীর গেলে পাব অব্যাহতি। তবেত বলিতে পারি ইহার যুক্তি॥ তখন লক্ষ্মণ বীর অগ্রিকুণ্ড কাটি। কবম্বেরে দহিলেন করি পরিপাটী॥ শরীর পুড়িয়া তার হুইল অঙ্গার। অগ্নি হৈতে উঠে বীর অন্তত আকার॥ ' আকাশে উঠিয়া করে রামে সম্ভাগণ। দেব ুর্ত্তি দে পুরুষ দ্বিতায় তপন॥ পুরুষ বলেন শুন ত্রীরাফ লক্ষণ। সবিধান হয়ে শুন আমার বচন॥ হ্র ্রীবের উদ্দেশ করিও ঋষ্যয়কে। আজ্ঞা কা রামচন্দ্র যাই স্বৰ্গলোকে॥ রান দরশ্বে কনস্কের স্বলবাস। 'কুশর বনেতে রাম করেন প্রায়স॥ প্রভাত হইল নিশা উদিত নিহিন। চলিলেন ছই ভাই পশ্পা নদী তীর।। কেলী করে নানা পক্ষা পক্ষিণী সহিত। দেখিলেন মুগ মুগী বিক্টেদ বঞ্চিত ॥

রাজহংস রাজহংসী ক্রীড়া করে জলে। দেখিয়া রামের শোক সাগর উথলে॥ জিজ্ঞানা করেন রাম ওহে মৃগ পাখী। দেখিয়াছ তোমরা আমার চক্রমুখী ॥ পম্পাতে করিয়া স্নান করেন তর্পণ। স্থগ্রীর উদ্দেশে রাম করেন গমন। প্রবেশ করিলেন মতক্ষের আশ্রমে। তথায় শবরী ছিল দৈখিল জীরামে॥ শবরী আনন্দ্রারি বারিতে না পারে। শ্রীরামের প্রতি বলে আজ্ঞা অমুসারে॥ মতঙ্গ মুনির সেবা করি বহুকাল। বৈক্ঠ গেলেন মুনি হয়ে প্রাপ্তকাল॥ কহিলেন আমার আশ্রমে কর স্থিতি। আসিবেন এথানে অবশ্য রযুপতি॥ শ্বরী যখন পাবে রাম দরশন। তখনি হইবে তব পাপ বিমোচন॥ রাম রাম ভীরাম রাম্বর র্যুপতি। হইবা প্রদর্ম এ দাসীরে. দৈহ গতি॥ শবরী রামের আগে স্গ্রিকুও কাটে। আনিয়া জ্বালিল অগ্নি নানা শুক্ত কাষ্ঠে॥ করে অগ্নি প্রবেশ স্মৃরিয়া নারায়ণ। তাঞ্যর চরিতে রাম চ্মকিত মন॥ অগ্নিতে পুড়িয়া তকু হইল আঙ্গার। তাহার ভাগ্যের কথা কহিতে বিস্তর॥ যাঁহার স্মরণ মাত্রে মুক্তি সঙ্গে ধায়। তঁহোরে সম্মুখে দেখি ত্যজিল সে কায়॥ শ্রীরামূপ্রসাদে তার হয় পাপ নাশ। অনাথাসে শাবরা:করিল স্বর্গকাস॥ শ্রীরাম চরিত্র কথা অমুতের ভাগু। এত দুর্বে সমাপ্ত হইল আরণ্যকাণ্ড॥

অধান্যকাও সমাপ্ত।

# সপ্তকাপ্ত রামায়ণ।

### কিন্ধিন্ধ্যাকাণ্ড।

কুল্লেলীবরস্থলবাবজি বলো বিজ্ঞান ধামা বৃত্তী।
শোভাটো বরধরিনো ল'ভন্নতো গো বিপ্রবৃদ্ধ প্রিয়ো॥
মারামান্ত্র রূপিণো রখুনরৌ সদ্বাবস্তো হিতৌ।
দীজাবেষণ তৎপরৌ পণিগতো ভক্তিপ্রদে। তৌ হি নং॥
ব্রহ্মান্তোধি সম্ভবং কলিমল প্রধ্বংসনং চাবায়ং।
শ্রিমজ্জু মুখেল্ স্থলর বরং সংশোভিতং সর্বাদা॥
সংসারাম্ব ভেষ্ডং স্থমধুরং শ্রীজানকী জীবনং।
ধন্যাতে কৃতিনঃ পিবস্তি সততং শ্রীরাম নামান্তম্॥

## শ্রীরাম লক্ষ্মণের দণ্ডকে ভ্রমণ ও তাঁহাদিগকে দেখিয়া স্থাবাদি বানরের পরস্পার তর্ক বিতর্ক।

গ্রীরাম লক্ষ্মণ দোহে ভ্রমেণ দণ্ডকে। সহায় করিতে যান বানর কটকে॥ ৈ দুই ভাই উঠিলেন পর্বত শিখরে। দেখিয়া বানর পঞ্চ শীস্কত অন্তরে॥ স্থগ্রীব বলিল দেখ আইদে গুই নর। মনে করি বালিরাজা পাঠাইল চর॥ বুদ্ধির সাগর বালি বুদ্ধি ধরে নানা। তত্ত্ব কর সত্য-মিথ্যা তথ্য যীবে জামা॥ স্থতীবের বচনে বানর পালে পালে। . • লাফে লাফে উঠে সবে বড় বড় ডালে। সে গাছ সহিতে নারে সবার আস্ফাল। ফল ফুলে ভাঙ্গে কত শাল তাল ডীল।। বনজন্ত যত ছিল পৰ্বত শিখরে। সিংহ ব্যান্ত মহিষ পলায় উচ্চৈঃস্বরে ॥ হনুমান বলে রাজা না হও চিন্তিত। ়না দেখিয়া বালিয়ে হইলা কেন ভীত ॥ বানর চঞ্চল জাতি লোক উপহাদে। চঞ্চল হইলে রাজা লোকে আরো দোযে।।

J.

আমি গিয়া জেনে আসি কোথাকার বীর।
তথ্য না জানিয়া কেন-হইলা অন্থির।
স্ত্রীব বলিল দেখি তপস্বী উভয়।
কিন্তু ধকুর্নাণ থরে মধ্যে লাগে ভয়।
হইবে তপস্থাবেশ রাজার কুমার।
বাঁটি যাহ হনুমান আন সমাচার॥
বান হনুমান বীর তপ্রীর বেশে।
পরম গৌরব ভাবে উভয়ে সম্ভাবে।
রচেন কিকিন্তাকাণ্ডে প্রথম শিকলি।
রামনাম স্মরণে যমের দার তরি।
অনায়ানে সুক্তি হবে মুখে বল হরি।

স্থগীবের সহিত শ্রীরামের মিত্রতা বন্ধন ধ্র স্থাবের প্রাপ্ত দীতার ভূষণ . . • শ্রীরামকে প্রত্যপণি।

মুমিবেশ হনুমান দেখে ছুই জন। তপন্থীর বেশ ধরি করে সম্ভাষণ॥

হনুমান বলে প্রভু যে দেখি আকার। অবশ্য হইবে কোন রাজার কুমার । চন্দ্র সূর্য্য জিনি রূপ ভ্রম ভূমিতলে। গগণ্মগুল ছাড়ি কেন বনস্থলে ॥ কোথা ঘর কি কারণে হেথা আগমন। বিশৈষিয়া কহ-প্রভু সব বিবরণ॥ স্থগ্রীব বানর রাজা লোকে খ্যাতিমান। তাহার সচীব আমি নার্ম হনুমান॥ তোমা সহ মিত্রতা কঁরিতে অভিলাষ। ! পাঠাইল স্থগ্ৰীৰ আমারে ত্ৰ পাশ। শ্রীরাম বলেন শুন লক্ষ্মণ বচন। স্ত্রীবের পাত্র সহ কর সম্ভাষণ॥ এতেক কহেন যদি কমললোচন। নিজ পরিচয় দেন তাহারে লক্ষাণ॥ মহারাজ দশর্থ পৃথিবী-ভূষণ। আমরা তাঁহার পুত্র শ্রীরাম লক্ষণ॥ আইলাম পিতৃসত্য পালিতে কানন। শূন্য ঘরে দীতা পেয়ে হরিল রাবণ॥ কোন সিদ্ধপুক্ষােষ কহিল উপদেশ। -স্বগ্রীর হইতে সব খণ্ডিবেক ক্লেশ। র্ভ্রীমতেছি আমরা স্থগ্রীবের উদ্দেশে। দোহারে লইয়া চল স্থ্রীবের পাশে। হনুমান বলেন উভয় দরশনে। পরস্পর তুষ্ট হবে উভয়ের মনে॥ শ্বগ্রীবের রাজ্য নাহি নাহি তার নারী। • 'বালি রাজ্য হরিল করিল দেশান্তরী॥ স্ত্রীব পাইবে রাজ্য সাহায্যে কোমার। স্মর্ত্রীব **করিবে** তব সীতার উদ্ধার ॥ হারাইয়া রাজ্য ভ্রমে স্বর্গ্রাব কাননে। রাজ্যস্থ পাবে সে তোমার দরশনে॥ শ্রীরাম বলেন কপি করহ গমন। স্ক্রীবের সহ মোর করাহ মিলন ॥ ় ্শনিয়। রামের বাক্য যান হন্মান। কহেন দকল স্থগ্রীবের বিগুমান ॥ ঋষ্যমুক পর্বিতে উঠিয়া দেইক্ষণে। হৰুমান কহেন স্থগ্ৰীব রাজা শুনে॥

ছাড়হ বানর মূর্ত্তি কুৎসিত আকার। ধরহ সনুষ্যরূপ দেখিতে স্থদার 📳 পাভামর্যা লইয়া করহ শিক্টাচার। আইলেন রাম দশরথের কুমার ॥ ভাঁহারে সহায় যদি কর মহারাজ। ইহ পরকালে তব সিদ্ধ হবে কজি॥ রামের অতুজু সে লক্ষ্মণ স্থলকণ। স্বর্গ কুবর্ণ মানি করি নিরীক্ষণ॥ রামের রমণী সীতা হরিল রবিণ। সেই হেতৃ তোমাকে তাঁহার প্রয়োজন। স্থাীব তোমাকে আজি অমুকুল বিধি। কোথা হৈতে মিলাইলা রাম গুণনিধি। এত দিনে তোমার ছঃখের বিমোচন। তোমারে সহায় রামরূপী জনার্দ্দন ॥ যাঁর তত্ত্ব চারি বেদে না হয় কিঞ্ছিৎ। বিরিঞ্চি বাঞ্চিত যাতে শঙ্কর বাঞ্চিত॥ যোগে যাগে যোগীপণ না পায় যাঁহারে। সেই রাম রমানাথ উপস্থিত ছারে॥ শ্বনিয়া স্থগ্রীব রাজা আপনা পাসরে। ফল পুষ্পু ল'য়ে গেল শ্রীরাম গোচরে॥ বড় ভাগ্য স্থগ্রীবের বিধির লিখন। শুভক্ষণে করিল শ্রীরাম দরশন॥ পাত্য অর্ঘ্য দিয়া শ্রীরামের পূজা করে। প্রেমানন্দে স্থগ্রীবের নেত্রে নীর ঝরে॥ কুতাঞ্জলি হুইয়া কহিল কপিরাজ। হইয়াছি জ্ঞা**ত**িরাম তোমার যে কায n কহিলেন সকল আমারে হনুমান। দীভার উদ্ধার হেতু আইলে এ স্থান।। যিত্রতা করিবে রাম পশুর **দহিত**। এ হনুসানের বাক্যে না হয় প্রতীত।। পশু প্রতি যদি রাম হয় ক্ষমুগ্রহ i-भिक्त ताल त्रधूतीत इटल इन्ड एम्स ॥ দাস যোগ্য নহি আমি জাতিতে বানৱ। করুণা প্রকাশ রাম করুগাসাগর॥ পাষাণের উপরে অপিয়া নিজ পদ। वनायां एक विना कारत मन्द्रायात भन ॥

, চণ্ডালেরে সখ্যভাবে করিলে উদ্ধার। ূ নীচের নিস্তার হেতু তব অবতার॥ पशान श्रीतांमहस्य कंगनताहन। বানরের হাতে হাত দেন নারায়ণ॥ পুঞ্জ পুঞ্জ পূর্বর পুণ্য স্থগ্রীবের ছিল। বিরিঞ্চি বাঞ্চিত পদ প্রত্যক্ষ পাইল॥ পরম দয়ালু রাম গুণের নাহি দৃদ্ধি। यात छात्र वानत् इंग्र वन्ती ॥ বানরেরে হাত দিতে নহেন বিমর্ষ। দিলেন দক্ষিণ হাত শ্রীরাম সহর্ষ॥ 'শ্বনিবেশ ছাড়ি হ'য়ে কপি হনুমান। কাষ্ঠ আনে বাছিয়া ডাগর চুইথান॥ ছুই কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিতে অগ্নি জ্বলে। অগ্রি সাক্ষী করি দোঁহে মিত্র মিত্র বলে॥ পরস্পর বৈরী মারি উদ্ধারিব নারী। অগ্নি সাক্ষী এই সত্য হইল দোঁহারি॥ বিধির নির্ববন্ধ কেবা করিবে খণ্ডন। বানরের সঙ্গে সত্যে বন্ধ নারায়ণ ॥ • ্সবা হৈভে স্থগ্রীবের অধিক কপাল। মিতালি করেন রাম পরম দয়াল॥ **৵উভা্নে কহেন কথা শুনেন উভা্ন।** উভয়ে উভয় প্রতি প্রীতি অতিশয়॥ উভয়ের মিত্রতা যে শুনে কিন্ধা কয়। স্থ গ্রীবের মত তার হয় ভাগ্যোদয়॥ হুগ্রীব বলেন রাম কহি অবশেষ। পাইয়াছিলাম বুঝি সীতার উদ্দেশ॥• ঁ আমরা বানর পঞ্চ ছিলাম পর্ববতে। দেখিলাম এক কন্সা রাবণের রথে॥ হাত পা আছাড়ে করে কঙ্কণের ধ্বনি। গরুড়ের মুখে যেন বন্ধা ভুজঙ্গিনী॥ • গলার উত্তরীয় গায়ের আভরণ। রথ হৈতে পড়িল যেমন তারাগণ॥ \* অমুমানে বুঝি তিনি তোমার স্লন্দরী। ু শ্যত্ন করি রাখিয়াছি ভূষণ উত্তরি॥ যদি ৰাজ্ঞা হয় তব স্থানি তা এখন। হয় নয় চিন মিত্র সীভার ভূষণ।

শ্রীরাম বলেন মিত্র কর সে বিধান। দেখাও দীতার চিহ্ন রাখ মম প্রাণ॥ আভরণ আনেন স্থগ্রীব সেই স্থলে। দেখিয়া রামের শোকদাগ্র উথলে। অবশ হইয়া রাম পড়য়ে ভূতলে। শরীর ভাসিল তাঁর নয়নের জ*লে*॥ বিলাপ করেন কোথা রহিলে ফুন্দরী। তোমার ভূষণ এই তোমার উত্তরী। জানাইতে আমারে ফেলিয়াছিলে পথে। কোনদিকে গোলে প্রিয়ে জানিব কিমতে॥ কহ কহ হুত্রীব আমার তুমি স্থা। পুনঃ কি পাইব আমি জানকীর দেখা। জানকীর রূপ মনে হইলে উদ্যু। জ্ঞানহত হই দেখি বিশ্ব তমোময়॥ স্থির নহে মন দহে দিবস রজনী। কোথা গেলে পাইক সে স্থধাংশুবদনী॥ স্বৰ্গ মৰ্ত্ত্য পাতালে রাবণ বৈদে যথা। ঘুচাইব সর্বত্র রাক্ষস জাতি কথা॥ ত্রিভুবনে জানে মম ধনুকের ছটা। মারিব রাক্ষদগণে রক্ষা করে কেটা॥. লক্ষণ উদেযাগ কর আন ধকুর্বাণ। অরিবধ করি করি, শোকাগ্রি নির্বাণ॥ হত্রীব বিবিধরূপে রামকে বুঝান। কুত্তিবাস রচে গীত অন্তত নির্মাণ॥ রাম নাম জপ ভাই অন্য কর্ম পিছে। সর্বব ধর্ম কর্ম রাম নাম বিনা মিছে 🖟 মৃত্যুকালে যদি নর রাম বলি ডাকে। বিমানে চড়িয়া যায় সেই দেবলোকে॥ **এীর|মের মহিমার কি দিব তুলনা।** তাহার প্রমাণ দেখ গৌতমললনা॥ পাপীজন হয় মুক্ত বাল্মীকির গুণে। অশ্বমেধ ফল পায় রামায়ণ শুনে॥ রামনাম লইতে না কর ভাই হেলা। ভবিদিন্ধু তরিবারে রাম নাম ভেলা॥ অনাথের নাথ রাম প্রকাশিতে লীলা। বনে বানর বন্ধি ছলে ভাবে শীলা ॥

রামজন্ম পূর্বের্ব ষষ্টি পহক্র বংসর।
অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর ।
বাল্মীকি বন্দিয়া কুত্তিবাস বিচক্ষণ।
শুভক্ষণে বিরচিল ভাষা রামায়ণ॥
রাম নাম স্মরণে যমের দায়ে তরি।
ভবসিন্ধু তরিবারে রাম-পদ তরী॥

প্রশ্রীবেব সীতা উদ্ধারাগীকার। স্থগ্রীৰ বলেন সংখনা জান বিশোঃ। কি জানি কেমন বীর গেল কোন দেশ॥ যথায় যাউক তার নাহিক এডান। বানর লইয়া তার ব্যব প্রাণ॥ সম্বর সম্বরু মিত্র মনে দেহ ক্ষমা। অবিলম্বে উদ্ধারিক তক প্রিয়তমা॥ যথা তথা যাউক সে পাপিষ্ঠ রাবণ। সবংশে মারিব তার জ্ঞাতি বন্ধুজন॥ বিলাপ সম্বর রাম শোকে বাডে শোক। শোকেতে কাতর নাহি হয বিজ্ঞলোক।। রাজ্য হারাইলাম হারাইলাম নারী। পশু আনি তথাপি তা সাম নাহি করি॥ <sup>"'</sup>ইনি রা**ম হইয়া**ছ ভুবন-পূজিত । ভার্যা লাগি কর খেদ অতি অসু চিত।। মিখ্যা না বলিব মিত্র অগ্রি সাক্ষী করি। উদ্ধার করিব আমি তোমার স্থন্দরী। অশেষ প্রকারে রাজা জন্মায় প্রবোধ। • তথাপি বিষম শোক নাহি হয রোধ।। এতৈক বলিল যদি স্থগ্রীব ভূপতি। প্রভাৱের করেন আপনি রঘুপতি॥ জ্ঞাতি গোত্র পুত্র মিত্র শোক পায় লোক স সবার হইতে অধিক ভার্ম্বাশোক॥ কলতে গৃহীর হুখ কলতে সংসার। ্রলত ইইতে হয় পুত্র পরিবার॥ 'গীপ্রাদ্ধ করে পুত্র বংশের উদ্ধার।" ্ত দাগা পারত্রিক ঐহিক নিক্তার॥ মশেষ প্রকারে মিত্র বুঝাও আমায়'। व्यानि कलाब स्थाक श्रामना बा गांग ॥

ত্ব গ্রীব বলেন রাম কি কহিতে পারি। করিব আজ্ঞার মত আমি আজ্ঞাকারী॥ করিব তোমার কার্য্য আমি যথা জ্ঞান। কৃত্তিবাস রচে গীত অমৃত সমান॥

> বালিকে মাবিয়া স্থগ্রীবকে রাজা দানে জ্রীরামের অঙ্গীকার।

গ্রীরাম বলেন মিত্র বিনা প্রয়োজন। হেনকালে হেন কথা কহে কোনজন। আপনি দেখিলে মিত্র আমার যে ক্লেশ। অবশ্য করিবে তুমি দীতার উদ্দেশ।। আমাতে তোমার যে হইবে প্রয়োজন। অকপটে সেই কর্ম্ম করিব সাধন॥ স্থ তীব বলেন স্থির কর তুমি মন। সম্প্রতি করিব কিছু আত্ম নিবেদন॥ বসিতে আসন রাজ্ব দেখে চারিভিতে। আনিলেন-শাল রুক্ষ ফলের সহিতে।। তেত্রপরি আনন্দে বসেন সুই জন। চন্দনের ডাল ভাঙ্গি বসেন লক্ষ্মণ।। স্ত্রীব বলেন বালি বিক্রমে প্রধান। রাজ্য জায়া হারয়া করিল অপমান।। এ পৰ্ব্ব তৈ থাকি রাম না দেখি উপায়। অনুকৃল হ'য়ে বিধি তোমারে মিলায়।। আশাস করেন স্থতীবেরে রঘুবর। বালিকে মারিয়া তব ঘুচাইব ডর।। ম্ম ভার্য্যা তব রাজ্য যেই জন হরে। অর্কিনন্দে তাহারে পাঠাব মমবরে॥ উভয়-ভ্রাতার কেন হইল বিবাদ। বিশেষ শুনিতে চাহি কার অপরাধ।। সুগ্রীব বলেন আমি বিবাদ না জানি। বিশেষ করিয়া কহি শুন রখুমণি।। ছিলেন অন্ধন্ত নামে রাজা মহামতি। আমরা উভয় ভাতা তাঁহার সন্ততি।। কিছুকাল পরে পিতা পাইলেম স্বর্গ। রাজ্য দিতে উভরে আইল পাত্রবর্গ ।

জ্যেষ্ঠ ভাই মানি ব্রাজা বিক্রম সাগর। ধর্মে কুর্মে সদা রক্ত সমরে তৎপর॥ মন্ত্রীগণ ভাঁহারে দিলেন রাজ্যভার। পরে বালি দিল মোরে রাজ্য অধিকার॥ পরস্পর পরম সৌহতে করি বাদ। না জানি বিরোধ দদা হাস্ত পরিহাদ।। বিধিন্ন নিৰ্বেশ্ব কভু না হয় খণ্ডন। विवारमत कथा अन कमनत्नाहन ॥ প্রী। তব্ধপে প্রয়ে করিলাম রাজ্যভোগ। **হেনকালে করিলেন বিধাতা ছুর্যোগ।** 🗠 মায়াবী ছুম্পুডি নামে ছুই সহোদর। পাইয়া ভ্রহ্মার বর দানব ছুর্র ॥ ত্রই ভাই মায়ায় মহিষরূপ ধরে। মায়াবী নিশিতে আদে জিনিতে তাহারে॥ यूकिवादतं याय वालि नवात निरंवरध । ' পশ্চাতে গেনাম আমি ভাই অনুরোধে ॥ পলাইল দানব দেখিয়া তুইজনে। আমরা ভ্রমণ করি তার অম্বেষণ্ণে 🕩 • **চन्द्र व्यात्ना क्रियार्ट्ड यांट्रे एमथारमिथ ।** স্কুড়ঙ্গে প্রবেশ করে দানব পাতকী॥ ্ব বালি ব**লে ভাই থাক স্থ**ড়ঙ্গের দ্বারে। यावं पानव गांत्रि नारिं यांनि फिरत ॥ আমি কহিলাম দৈত্য হৈল নিরুদ্দেশ। সংশয়,স্থানেতে তুমি না কর প্রবেশ। পায়ে পঞ্জি বলিলাম তবু নাহি মানে। হুড়ঙ্গে **প্রবিশু করে** দানব যেখানে.॥ বারে বারে নিষেধিলাম না শুনে উত্তর। প্রবেশ করিল গিয়া পাতাল ভিতর ॥ ১ দৈত্য অম্বেষণে ভ্রমে সে এক বৎসুর। 'সাক্ষাৎ **হইলে** পরে বাধিল সমর। মহাবীর দানব দে করিল আঘাত। আমি ভাবি বালি রাজা হইল নিপাত॥ বালিকে মারিয়া বৈত্য পাছে নোরে মারে 🗚 দিলাৰ পাৰ্থর একু হড়কের দারে॥ मच्दमञ्ज स्। त्यभिष्ठा इहेन मःभग्ना... गरन वर्ष्य सोनिक एक बतुई विश्वक्रिय

কান্দিলাম ভ্রাতৃশোকে আপনি বিশুর। काथा ताल वालि बाका कार्छ मरहामत् और অন্তঃক্রিয়া করিলাম তাঁহার বিধানে। আঁমারে করিল রাজা সব পাত্রগণে॥ তার পর দৈত্যে মারি ঘরে আইল বালি। মোরে রাজা দেখিয়া করিল গালাগালি॥ পাত্র মিত্র বন্ধুণণে ডাকে শবাকারে। সবার সম্মুখে গালি দিলেন আমারে॥ দানব মারিতে আমি গেলাম পাতালে। রাখিয়া সূড়ঙ্গ হারে সুত্রীব চণালে॥ সুত্রীব প্রথর দিয়া তার দার রোধে। রাজ্য মহাদেবী হরে শৃঙ্গারের সাধে॥ ছত্রদণ্ড নিল মোন্ন নিল মহাদেবী। হেন পাতকীর ভার ধরিল পৃথিবা॥ বৎসরেক দৈত্য মারি দেশে ক্রিবারে 🛊 স্থগ্রীব বলিয়া ডাক্টি স্নড়ক্ষের ছারে॥ বহু ডাকিলাম তবু না পাই উত্তর। পদাঘাতে ঘুচাইনু হুড়ঙ্গ পাথর॥ সহোদর ভাই হ'য়ে করিল অ্যায। মাথা কাটি ইহার তবেত ছঃথ যায়॥ দূর হরে অধশ্মিষ্ঠ ছুন্ট ছুরাচার। এ জাবনে তোর মুখ না দেখিব আর॥ পায়ে পড়ি করিলাম বহু স্তুতিবাদ। সেবক হইয়া থাকি ক্ষম অপরাধ॥ আমার না ছিল ইচ্ছা, হই আমি রাজা। মন্ত্রীগণ করিলেক পালিবারে প্রজা। वर् अव कतिलांग ना स्टान वर्ष ।. বলিল আমার লাগি বহু পাত্রগণ ॥ পাযে পড়ি যত বাল বালি নাহি শুনে। त्कार्ध वर्ल यात्र इंछे त्यथात्न त्मथात्म ॥ বারে বারে বলি তবু না শুনিস কথ।। . একটা চাপড়ে ভাঙ্গি আয তোর সাধা।। দেখিয়া বালির কোপ ভীত হয়ে মনে। পनारेशा वारेनाम अरे सर्भमात्म ॥ এই অপরাধে রাম আমি অপরাধী। वरम बद्भ किति छुन्छ। स्थामि छण्यवि ॥

বলিল স্থ্রীক পূর্ব্ব বিবাদ কথন i . এক চিত্তে শুনিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥ শ্রীরাম,বলেন মিত্র পড়েছ সঙ্কটে। কেমন সাহদে থাক দেশের নিকটে। সুগ্রীব করেন কর্বা জীরামের পাশ। ঋষ্যমুখ পৰ্বতের শুন ইতিহাস॥ মায়াবীর কনিষ্ঠ ছুন্দুভি মে মহিষ। অগ্রজের বার্তা শুনি ক্রুদ্ধ অহর্নিশ। বিক্রমে মহিষাত্মর কারে নাই গণে। সমুদ্রে হাঁকারে গিয়া যুক্তিবার মনে ॥ मगूष विनन मम यूक्त मा शाहरम। যাহ হিমালয় চলে রণের উদ্দেশে॥ , হিমালয় পক্ত শঙ্করের শ্বশুর। ভাঁর চাঁই গেলে তব দর্প হবে চুর॥ ধনুকের গুণেতে যেমন বাণ ছোটে। চক্ষুর নিমিযে গেল পব্ব ত নিকটে॥ শৃঙ্গাঘাতে পর্বতেরে করে খান খান। চিন্তিত হইয়া গিরি করে অনুমান॥ পৰ্বত জানিল তবে চিন্তিয়া সংসার। যাহাতে মহিধান্তর হইবে সংহার॥ কলিল মহিষা হুর তুমি মহাবলী। किकिसाग्र याद जूमि यथा आए दानि॥ বল বুদ্ধি চুর্ণ হবে শুন উপদেশ। বালির মধুর বনে করহ প্রবেশ॥ রাজভোগ মধুবন রাজার ভাণ্ডার। ্বন ভাঙ্গি মধু খাইয়া করহ সংহার॥ বালি রাজা না সহিবে মধু অপচয়। প্রাণেতে মারিবে তোরে বালি মহাশয়॥ তোর জ্যেষ্ঠ মায়াবী ছিল যে মহাবলী। তাহারে মারিল সে বানররাজা বালি॥🗓 শুনিয়া জ্যেষ্ঠের কথা কৃপিত অ্ভরে। তখনি চলিল বালি ভূপাতর ঘরে॥ শৃঙ্গাঘাতে করিল কানন খণ্ড খণ্ড। ু পূর্ণিত হইল বালি সংগ্রামে প্রচণ্ড॥ বীরধড়া পরে বীর কাঁকালি বেড়িয়া। দিওণ ইচ্দের মালা প্রিল তুলিয়া।।

স্ত্রীগণ বেষ্টিত বালি আইল নির্ভয়। তারাগণ মধ্যে যেন চচ্চের উদয়॥ রুবিল মহিষাম্বর আরক্তলোচন। স্ত্রীগণ সম্মুথে করে তর্জন **গর্জন** ॥ মধুপানে মত্ত তুমি ঘূর্ণিত লোচন। মতজন মারি নাহি সোর প্রয়োজন ॥ প্রাণদান দিন্তু তোরে আজিকার তরে। আজি রার্ত্রি বঞ্চ গিয়া কৌতুক শৃঙ্গারে। স্থাথে রাত্রি বঞ্চ গিয়া প্রত্যুষ্ঠ বেহানে। বল বুদ্ধি চুর্ণ করি বধিব পরাণে॥ ন্ত্রীগণেরে বালি পাঠাইল অন্তঃপুর। বীরদাপ করি বলে শুনরে অহর ॥ রণে প্রবেশিলে বুঝি রণের পরীকা। পড়িলা বালির হাতে তোর নাই রক্ষা। যুমরাজ যদি ধরে আছে প্রতিকার। বালির স্থানেতে কার নাহিক নিস্তার॥ স্বৰ্গ মৰ্ত্ত্য পাতালে যতেক বীরগণ। আইলে আমার যুদ্ধে অবস্থা মরণ।। কপটে বাঁচিতে চাহ কালিকার তরে। সে কথা থাকুক আজি যাও ফ্মখরে॥ কুবুদ্ধি পাইল ভোৱে মোর সঙ্গে রণ। তোর দোষ নাই তোঁর ললাটে লিখন॥ পলাইয়া যারে তুই লইয়া পরাণ। আজিকার দিবস দিলাম প্রাণদান॥ কে।পেতে মহিষাসুর কাঁপে ধর ধর। পুনশ্চ রলিছে তারে বালি **কপীশ্বর**॥ আগে মোরে হান তোর বুঝিব বিক্রম। তোঃ যা সহিয়া তোরে দেখাইব যম॥ যত তোর শক্তি থাকে তত শক্তি হান। এক দণ্ডে আমি তোর বধিব পরাণ॥ রুষিয়া ছুন্দুভি **দৈত্য ছই শৃঙ্গ মারে।** খান খান করিয়া বালি অঙ্গ চিরে ॥ সৰ্ব্বাঙ্গ বিদীৰ্ণ বালি তবু নাই হটে।' অশোক কিংশুক যেন বস্ত্তেতে ফুটে॥ দৈত্যের বিক্রম দেখি বালিরাজা হাদে। গাইল কিন্ধিদ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাদে॥

#### বাণির সহ যুদ্ধে সংগ্রীবের পরাভব।

শমন দমন রাবণ রাজা রাবণ দমন রাম শমন ভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম স্থুকৃত জনন, তুক্সত দমন, - শ্রুতিস্থ রামায়ণ। करत्र (यहे जन, শ্রেবণ মনন, তারে তুষ্ট'নারায়ণ ॥ মহিষ বালির দঙ্গে যুঝে চমৎকার। পাদপ পাথরে বালি করে মহামার॥ মারে গাছ পাথর সে মহিষ উপর। পরাভব নহে দৈত্য যুৰে নিরন্তর॥ ছুই শুঙ্গ নত করি বালিরে বঁধিতে। বালির সম্মুখে দৈত্য গেল আচম্বিতে॥ ত্রই শুপ্প বালি তার ধরিলেক রোযে। শৃঙ্গ ধরি মহিষেরে তুলিল আকাশে॥ ত্বই শৃঙ্গ ধরি তার ঘুন দেয় পাক। ঘন পাকে ফেরে য়েন কুমারের চাক ॥ পাথর উপরে তারে মারিল আছাড়। ভাঙ্গিল মাথার খুলি চুর্ণ হৈল হাড়॥ পড়িল মহিষাস্থর হয়ে,অচেতন। পদাঘাতে ফেলে ভারে একটি যোজন।। চতুদ্দিকে ছড়াইয়া রক্ত পড়ে স্রোতে। মতঙ্গ মুনির গাত্র তিতিল রক্তেতে॥ মুনি বলে কোন বেটা করিল এমন। ' গায়ে রক্ত দেয় দে যে পাপিষ্ট কেমন॥ রক্ত পাখালিয়া করিলেন আচমন। পবিত্র হইল মুনি শ্বব্রি নারায়ণ॥ মহাত্রোধ করি মুনি জল নিল হাতে। • অভিশাপ দিল তারে হইয়া কৃপিত্তে॥ মুনি বলে হেন কর্ম করিল যে জন। এ পর্ব্বতে আইলে তার অবশ্য মরণ॥ পরস্পর শুনে বালি শাপ বাক্য তার। দূর হৈতে মুনি পদে:করে নমস্বার ॥ দূরে থাকি মুনি স্থানে যাচে পরীহার। শঙ্কট দাগারে প্রভু করহ নিস্তার n

মতঙ্গ বলেন মম শাপ অথগুন। এ পর্বতে কভু তুমি না কর গমন॥ সেই শাপে বালি না আইদে ঋষ্যমূকে। দেশ দেশান্তরে থাকি শুনি লোকমুখে॥ ঋষ্যসুকে আইলে সে হারাবে পরাণ। বালিকে মুনির শাপ তেঁই মম ত্রাণ॥ শ্রীরাম বলেন মিত্র কহিলে সকল। বালিকে মারিয়া করি তোমাকে প্রবল। স্থূতীৰ বলেন বালি-বিক্ৰম সাগর। বালির বিক্রম কথা শুন রযুবর॥ যথন রজনী যায় অরুণ উদয়। চারি সাগরেতে সন্ধ্যা করে মহাশয়॥ আকাশে তুলিয়া ফেলে পর্বত শিখর। ছুই হাতে লোফে তাহা বালি কপীশ্বর,॥ উপাড়িয়া পর্বত আকাশোপরে ফেলে। আপনারে পরীক্ষিতে নিত্য লোফে বলে॥ সপ্তৰীপা পৃথিবী সে নিমিষে বেড়ায়। ক্রি কব পবন তার সঙ্গে না গোড়ায়॥ বালিকে মারিতে যদি না পার একবাণে। তবে বালিরাজা মোরে বধিবে পরাণে॥ মহাবীর বালিরা<del>জা</del> এ তিন ভুবনে। পরাভব পায় সর্ব্ব বার তার রণে 🛭 যু গ্রীবের কথা শুনি বলেন লক্ষণ। কোন কর্মে তোমার প্রতীতি হয় মন॥ দেব দৈত্য গন্ধৰ্বৰ কোথায় হেন বীর। শ্রীরামের এক বাণে কে রহিবে স্থির॥ . হেন রাম প্রতি তব না হয় প্রতীত। কি কর্ম করিলে ভূমি হও হরষিত॥ সুগ্রীব বলেন দেখ ছুন্দুভি পাঁজর। পায়ে করি ফেলাইল বালি কণীখর॥ নেত্রনীরে স্থত্রীবের তিতিল বদন। আশ্বাসিয়া তুষিশেন শ্রীরাম লক্ষণ॥ সুগ্রাবের প্রত্যয় নিমিত্ত রঘুবর। পদাঘাতে ফৈলিলেন ছুন্দুভি পাঁজর ॥ ফেলিয়া ছিলৈন বালি একটি যোজন। কেশেন যোজন শত কয়শশোচন॥

সুগ্রীব বলিল শুন রাম রঘুরর। যথন ফেলিয়াছিল বালি সে পাঁজরু॥ রক্ত চর্ম্মে ছিল ভারি তুলিতে ত্রহ্মর। এখন হয়েছে শুষ্ক নহে তত ভর॥ ইহাতে কেমনে রাম করি অনুমান। বালিরাজা হইতে যে কৃমি বলবান॥ ওন প্রভু রযুনাথ আমার কচন। বালির বিক্রম শুন করি নিবেদন॥ দিখিজয় করিতে চলিল দশানন। বালির সহিত যুদ্ধ হইল ঘটুনু॥ मक्ता करत वानिताका मागरतत करन। **ट्रिकाल म्यान्य क्रोमित्क त्न्हात्न ॥** .তপ করে বালিরাজা মুদিত নয়ন। প্রচাতে ধরিতে যায় রাজা দশানন। যুদ্ধ নাহি করে বালি তপ নাহি ত্যঙ্গে। পৃষ্ঠদিকে রাবণেরে জড়াইল লেজে॥ लाश्रुरन विश्विया (करल गांधरतत करन। একবার ডুবাইয়া আরবার তোলে॥ এইরূপে তপু করে চারি পারাবারে। জল খাইয়া রাবণ বাঁচিতে না পারে॥ ারি দাগরেতে করি দক্ষ্যা সমাপন। উঠিলেন বালি লেজে বাশ্বা দশানন॥ রজনী হইল বালি চলি গেল ঘর। কাতরে রাবণ বলে ক্ষম কপীশ্বর॥ বহু **স্তবে ক্ষমে বালি**, তার অপরাধ। রবিণ **হইল মুক্ত প**রম আহলাদ ॥ এক ধুক্তি উন প্রভু কমললোচন। বালি সঙ্গে মিলন করহ এই ফণ॥ মিলন হ**ইলে** রাম তুই সহোদরে। **८**नीटर भिनि माति शिवा ताका नुटक्षचटत ॥ ভাতা ছুই জনে যদি করহ মিলন। কোন ছার গণি তবে রাজা দশানন॥ পৃথিবীর মধ্যে কেবা বালিরাজে আঁটে। র।বণে আনিবে বালি ধরে তার জ**হট**॥ এতেক বলিল যাদ সুত্রীব তথন। শুনিয়া শ্রীরাম**চন্দ্র ক্রেন** বচন ॥

.করিয়াছি প্রতিজ্ঞা যে অগ্নি সাক্ষী করি। বালি বধি তোমারে করিব অধিকারী॥ আমার বচন কভু না হয় খণ্ডন। পিতৃবাক্যক্রমে কেন আইলাম বন॥ এতেক বলিল রাম ক্মললোচন। স্থাীবেরে জাক দিয়া **বলেন লক্ষ্মণ।**। সাত তাল গাছ আছে একই সোসর। প্রত্যায়েতে তোমার বিন্ধেন রঘুবর॥ সুগ্রাব বলেন তবে শুন নরবর। নখের চাপনে বিশ্বে তাহ। কপীশ্বর।। সাত তাল গাছ যদি বিন্ধে এক শরে। তবে সে বালিকে তুমি জিনিবে সমরে॥ হাদেন শ্রীর্যুনাথ আলো দশদিকে। তালগাছ বিশ্বি মাত্ৰ কোন কায লাগে॥ স্থচিত্র বিচিত্র বাণ কনক রচিত। তুণ হৈতে শইলেন শ্রীরাম স্বরিত॥ দুঢ়ুমুষ্টি করি নিল দক্ষিণ হস্তেতে। ছটিল রামের বাণ সে.সাভ তালেতে।। সপ্ত তাল ভেদ করি বাণ হৈল পার। ঋষ্যমুক পর্বত বিশ্ধিয়া আগুসার॥ এক বাণে শৈল বিন্ধে সপ্তগাছ তান। বজাযাত শব্দে বাণ সাক্ষায় পাতাল॥ ৱাজহংস মূর্ত্তিমান আসিবার **কালে।** পুনঝার বাণ আইল 🕮 রামের কোলে॥ निक मृर्ভि ४। त वांग पुरुष मरक्ष राज्य । রামের, বিক্রমে সবে হাত দিল নাকে॥ সকল বানর নিল রামের পদধূলি। তুর্মি প্রার মারিবারে শত শত বালি॥ স্থগ্রীব বুলেন তব বিক্রমেতে জানি। বৈকুণ্ঠ চ্চাড়িয়া প্রভু এসেছ আপনি॥ তোমা হেন মিত্র মোরে দিলেন বিধাত ভোমার প্রতাপে পাব রাজদণ্ডছাতা॥ শ্রীরাম বলেন কি বিলম্বে প্রয়োজন। বালির সহিত ঝাঁট করাহ দর্শন ॥ দেখিলে শত্রুকে মারি ঘুচাইব ডর। স্বথে রাজ্য করিবে তেত্রীমরা মিত্রবর ॥

স্থ গ্রীবেরে দেন রাম আশ্বাস বচন। সাতজন কিষ্কিন্ধ্যায় করেন গমন॥ রাজনার নিকট চলেন রাম ধীরে। রুক আড়ে লুকাইয়া থাকি তুই বীরে॥ বালি দ্বারে স্থগ্রীব ছাড়িবে সিংহনাদ। তাহাতে অবশ্য বালি শুনিবে সংবাদ। করিবে তোমার সঙ্গে সমর আরক। এক বাণে বালিকে ক্রিব আমি স্তব্ধ ॥. বালি দ্বারে হাগ্রীর ছাড়িল সিংহনাদ। বাহির হইল বালি দেখিতে প্রমাদ॥ বীরদর্প করে বালি অতি ভয়ম্বর। বি নমে আক্রম করে সুগ্রীর উপর । হাতে হাতে নাথে নাথে বাধিল সমর। তুই ভাই সল্লযুদ্ধ করে বহুতর॥ ফণে হেঁটে পড়ে বালি ফণেক উপরে। ক্ষিতি টলমল করে উভয়ের ভরে॥ ছুই সিংহ বুদ্ধে যেন ছাড়ে সিংহনাদ। তুই ভাই যুদ্ধ করে নাহি অবসাদ।। দেখেন জীরাম বাণ করিয়া সন্ধান। উভয়ের বেশ ভূষা বয়স সমান॥ চিনিতে নারেন রাম স্থ্রীব বানরে। বালিকে মারিতে পাছে নিজ মিত্র মরে॥ স্থ গ্রীবেরে মারে বালি বজ্রসম চড়। **সহিতে না পা**রিয়া উঠিয়া দিল রড়॥ মহাবল বালিরাজা অতুল প্রতাপ। তাহার সহিত্র যুদ্ধ সহে কার বাপ। বড় বড় বীরগণে করে যে সংহার। যুক্তারন্তে সূত্রীৰ বানর কোন ছার॥১ তখনি সে সুগ্রীবের বধিত পরাণ। সহোদর ভাই বলি দিল প্রাণদার॥ রক্তে-রাঙ্গা অঙ্গ ভাঙ্গা পলায় সুগ্রীব। আগে যায় ফিরে চায় প্রায় দে নিজীব॥ ঋযামুখে তিষ্ঠিতে সুত্রীব পলাইল। মুনি শাপ বালি মনে করিয়া ফিরিল॥ না পারিয়া সুগ্রীবের প্রাণ বিনাশিতে। যরে যায় বালি রাজা গর্ভিতে গর্জিতে ॥

ভাল পলাইয়া 'গেলি লইয়া জীবন। কি জোরে **করিস রে আমার সঙ্গে রণ**॥ ভাল হৈল পলাইল হয় মোর ভাই। প্রাণেতে মারিব যদি পুনঃ দেখা পাই॥ সিংহাসনে বসি বালি ভাবে মনোত্বঃখে। সুগ্রীব জর্জন বাংয়ে রহে ঋষ্যমুখে॥ চলিলেন শ্রীরাম প্রভৃতি দৈইখানে। আছে হেঁট মুণ্ডেতে স্কগ্রীৰ অপমানে॥ সাথ। তুলি স্থগ্রীব রীমেরে নাহি দেখে। বহু অনুযোগ করে সবার সন্মুখে॥ আজি যদি মরিতাম বালির সংগ্রামে। কে করিত রাজ্যভোগ কি করিত রামে॥ মারিতে নারিবে আগে না বলিলে কেনে। বালি সঙ্গে তবে কেন প্রবেশিব রণে॥ তথনি বলেছি বালি বিষম হুৰ্জ্জয়। তাহারে সংহার করা কুদ্র কর্ম নয়। বড় বড় বীর যত মধ্যে পৃথিবীর। যালিকে মারিতে পারে হেন কোন বীর॥ আছুক যুদ্ধের কায় দরশনে তাগে। কোন জন যুদ্ধ করে সে বালির আগে। কেন বা গেলাম পাইলাম অপমান। এতক্ষণ থাকিলে ব্যতি মোর প্রাণ॥ খাগ্যমূক পৰ্বত নিকটে ছিল যেই। এ সঙ্কটে রফা আনি পাইলার্ম তেঁই॥ বালিতে মারিবে বলি করিলে আখাস। আসারে ফেলিয়া রণে হৈলে এক পাশ। এখনি মারিবা বাণ হেন মোর মনে। কোথা বাণ কোথা রাম ভাগ্যে আছি প্রাণে শ্রীরাম বলেন সিত্রনা বল বিস্তর। উভয়েরে দেখিলাগ একই সোসর॥ বয়দে সাহদে বেশে একই সমান ! মিত্রবৰ ভয়ে নাহি এড়িলাম বাণ।। ঢিহ্ন দিয়া মিত্র যেন রণে গেলে চিনি। বালিকে মারিব রাজা হইবা আপনি॥ পুনঃ গেলে বখন আসিবে রণে বালি। ঘুচাইব তথনি মনের মত কালি॥

বঞ্চিল সুগ্রীব রাত্রি রামের আশাসে। রচিল কিন্ধিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে॥

वानि वध।

हिङ्क विना नाहि हिना यात्र स्थीरवरत । চিহু দিতে শ্রীরাম কহেন লক্ষ্মণেরে॥ লক্ষণ দিলেন পুর্ল্পমালা তার্র গলে। করিলেন সাত বীর যাত্রা শুভকালে ॥ রাজ্যলোভে স্থগ্রীব মারিতে সহোদরে। আগে আগে চলিল বিলম্ব নাহি করে॥ শ্রীরাম লক্ষণ যান হাতে ধকুঃশর'। তাহার পশ্চাতে চলে ইতর বানর॥ গ্নগ পক্ষী বন্চর দেখে স্থানে স্থান। লক্ষ লক্ষ হস্তী দেখে পৰ্ব্ব ত প্ৰমাণ॥ বনের ভিতর দেখে অতি বিলক্ষণ। মনির আশ্রম মাঝে কদলীর বন।। শ্রীরাম বলেন মিত্র অন্তুত কদণী। কাহার হজন এই আশ্রম মণ্ডলী॥ স্থগ্রীব বলেন ধহণা ছিল সপ্তমুনি। করিত কঠোর তপ লোকমুথে শুনি॥ তারা দশ হাজার বৎসর অনাহারে। করি তপ স্বশরীরে গেল স্বর্গপুরে॥ সকলে বন্দেন গিয়া আশ্রম মণ্ডল। যাহারে বন্দিলৈ হয় সাক্ত্রি মঙ্গল।। হু গ্রীব বলিল রাম হও দাবধান। কালিকার মৃত যেন না হয় বিধান॥ আপন শপথে মিত্র আজি হও পার। অবশ্য করিব আমি সীতার উদ্ধার॥ আমার বচন মিথ্যা না ভাবিহ মনে। সীতা উদ্ধারিব আমি মারিয়া রাবণে॥ শ্রীরাম বলেন তুমি ভূষিত মালায়। —বালিকে বধিব আজি বাঁচাব তোমায়॥ বালিকে দেখিবা মাত্র চালাইব শ্র। পুনরায় বালি আজি না যাইবে ঘর। সপ্ত তাল বিশ্বিলাম আমি যেই বাণে। সেই বাণ স্মরিয়া নিশ্চিত্ত হও রণে॥

মিখ্যা না বলিব সত্য না করিব আন। বালিরাজা নিতান্ত হারাবে আজি প্রাণ॥ সিংহনার্দ ছাড়িল স্থগ্রীব বালি দ্বারে। আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে যেন মহীধরে॥ পাইয়া রামের বল স্থগ্রীব প্রবল। সিংহনাদে কাঁপাইল ধরা রসাতল॥ সিংহনাদে রুষিল বানররাজ বালি। সম্মুখে যাহারে দেখে তারে দেয় গালি॥ মুখখান মেলে যেন জ্বলন্ত আঙ্গরা। চন্দ্র স্থ্য জিনিয়া চক্ষুর তুই তারা॥ সত্তরি যোজন তত্ম আড়ে পরিসর। তিন শত যোজন দীঘল কলেবর॥ যদি বাঞ্ছা হয়, হয় নকুল প্রমাণ। কথন আকাশ যোড়া হয় পরিমাণ॥ লাঙ্গুল করিতে পারে যোজন পঞ্চাশ। উত্বৃ যদি করে তবে পরশে আকাশ॥ তারা মহাদেবী তার ক্ষতি বুদ্ধি ধরে। বালিকে ৰাঝা করে যাইতে সমরে॥ কোপ সম্বরহ রণে না কর গমন। আমার বচন শুন জীবন কারণ 🕆 এক দিন যুদ্ধে যার বৎসর বিশ্রাম। কি শাহদে আইল দৈ করিতে সংগ্রাম॥ যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া যেই যুক্তিতে হাঁকারে। হইলে পণ্ডিত লোক অবশ্য বিচারে n আপনা পাদর তুমি মত্ত হও কোপে। ভাবিতে তোমার ধর্ম ভয়ে প্রাণ কাঁপে॥ যুদ্ধে না যাইহ প্রভু শুন মোর বাণী। আজিশার যুদ্ধে আমি অমঙ্গল গণি॥ কালি গেল তব স্থানে স্থগ্রীব হারিয়া। কি বলে আইল আজি প্রবল হইয়া॥ অবশ্য কাহার ঠাই পাইয়াছে বল। • নতুবা আসিবে কেন নিজে সে ছুর্বল॥ যুদ্ধে না যাইহ ত্মি থাক অন্তঃপুরে। ডাকিছে স্থগ্রীব ডাকে ডাকুক বাহিয়ে॥ সূর্য্যবংশে রাজা ছিল দশর্থ নাম। তাঁর পুত্র হুই ভাই লক্ষ্ণ শ্রীরাম॥

পিতৃসত্য পালিতে হইল বনবাসা। বল্ধ পরিধান শিরে জটা সে সন্ন্যাসী॥ রাজ্য হারাইয়া তারা ভ্রমে বনে বনে। মিলিয়াছে তারা বুঝি স্ত্রীবের দূনে॥ রাজ্যভ্রষ্ট স্থগ্রীব বিবিধ বুদ্ধি ধরে। সহায় করিয়া বুঝি আইল রামেরে॥ যত্তপি এমত হয় তবে বড় ভার। নাহি দেখি অন্ত যুদ্ধে মঙ্গল তোমার॥ ভাল মন্দ হউক সে:তবু সহোদর। সহে!দর সনে যুদ্ধ অযোগ্য বিস্তর॥ ফান্ত হও মহারাজ কায নাই রাগে। স্থগ্রীব দহিত রাজ্য কর এক যোগে।। সকলে রাজস্ব করে স্থগ্রীব বঞ্চিত। সহিতে না পারে হুঃখ ভাবে বিপরীত॥ আমার বঁচন তুমি না করিছ হেলা। জাহস্কারে না যাইহ সংগ্রামের বেলা॥ আর এক কথা প্রাভু করি নিবেদন। পিতৃসত্য হেতু রাম আইলেন ব্ন ॥. কৈকেয়া বিমাতা তারে দিল সত্যভার। কনিষ্ঠেরে রাজ্য রাম দেন অধিকার॥ শত্রু হৈয়া যেই জন পাঠাইল বনে। তাহারে করেন রাজা কিসের কারণে॥ তোমার বাপের বেট। কনিষ্ঠ সোদর। ত্রই ভাই রাজ্য কর হৈয়া একত্তর ॥ বালি বলে না ভাবিহ তারা চন্দ্রমুখী। স্কুগ্রীব লাগিয়া যত বল নহি ছু খী॥ দানব মারিতে আমি গেলাম পাতালে। রাখিলাম স্তুঙ্গের ছারে সে চণ্ডালে ট রুক্ষ প্রস্তরেতে সে স্বড়ঙ্গ দ্বার ঢাকে। আমার মহিলা হরে জাতি নাহি রাখে।। তোমার কথায় ভারে না মারিব প্রাণে। হাতে গলে বান্ধি দিব তোসা বিজ্ঞানে॥ ভারা বলে শুন রাজা করি নিবেদন। স্ত্রীবের দোষ নাই দোষী পাত্রগণ॥ পাত্রগণে রাজ্য দিল করিয়া সন্তোষ। স্ব্রথীব হইল রাজা তার নাহি দোষ।। 

করহ আমারে ক্ষমা রাখহ বচন। অ'জিকার দিন তুমি না করিছ রণ॥ ফিতি খান খান হয় পৰ্বত উপাছে। চন্দ্র সূর্য্য আদি শ্রীরামের বাণে পোড়ে॥ রামেরে মহায় করি যদি সে আইদে। তবে বল প্রাণনাথ রক্ষা পাবে কিসে॥ বালি বলে বল°কেন অসত্য ব**চন।** মারিবেন জীরাম আমারে কি কারণ। পরের কথায় কি করিবৈন অধর্ম। রামকে না ভয় করি শুন তারী মন্ম্র। সত্যবাদী রাম বড় সত্যধণেয় মন। সত্যের কারণে তিনি আইলেন বন।। কখন রামের দঙ্গে गোর নাই বাদ। তিনি কেন করিবেন মিথ্যা বিসঁম্বাদ॥ আমি দোগা নহি বাম রুমিবেন কিসে ৷ পুনঃ পুনঃ কহ কেন রাম বুঝি আদে॥ তবে যদি স্থগ্রীব সাহায্যে আদে রাম। তৰু নাহি দিব ভঙ্গ করিব সংগ্রাম॥ রুষিয়া চলিল বালি সিংহের শ্রুজনে। না রহিল তারামহাদেবীর বচনৈ॥ যাত্রাকালে তারাদেবী করিল **মঙ্গল।** কিন্তু তার নেত্রজল করে ছল ছল ॥ অন্তরে জানিয়ে তারা কান্দিল বিস্তর। এবার নিস্তার নাহি সমর হুস্তর'॥ ৱাহির হইয়ে বালি চন্ত্রদিকৈ চায়। এক। স্তর্গ্রাবেরে সাত্র দেখিবারে পা্রা।। বালি হুঞীবের যুদ্ধ লাগে হুড়াইড়ি। হুড়।হুড়ি ছুইজুনে করে বেড়াবেড়ি॥ বেড়াবেড়ি ছুই জনে করে জড়াঙ্গড়ি। জ্ডাঙ্গড়ি জুই জনে করে যারামারি॥ কেহ কারে নাহ্নি পারে উভয়ে সোদর। তৃইজনে মল্লযুদ্ধ একটি প্রহর॥ স্ক্রীব হইতে বালি দ্বিগুণ প্রথর। ু একটি চাপড়ে তারে করিল কাত্রর॥ বালি বজ্রমুষ্টি যে মারিল তার বুকে। অচেতন স্থগ্রীব শোণিত,উঠে মুখে।

স্থানীবেরে অচেতন দেখিয়া সম্মুখে।
প্রীরাস ঐবিক বাণ যুড়েন ধনুকে।
সশস্ব খুহীব প্রায় করে পলায়ন।
আড়ে থাকি রাম.বাণ করেন ক্ষেপণ।
দশদিক আলাে করি সেই বাণ ছুটে।
বজাবাত সম বাণ বালির বক্ষে ফুটে।
বুক ধরি বালিরাজা করে হাঁহাকার।
কোন জন করিল এ দক্ষিণ, প্রহার॥
বুকে পৃঠে ভার সেঁ নড়িতে নারে পাশু।
এক বাণে পড়ে বালি ঘন বহে খাস॥
পড়িলেক বালিরাজা ইল্রের নন্দন।
গাংরের ভূষণ থগৈ অঙ্গের বসন॥
ফুত্রিবাস পণ্ডিতের থাকিল বিনাদ।
বাণ্মিক রানের কেন হইল প্রমাদ॥

বালি কণ্ডুক শ্রীরামকে ভৎসনা। জুয়ে পাঁড় বাণিরাজা করে ছট্ নট্। ধাইয়া গেলেন রাম তাহার নিকট।। • মুগ মারি স্পাধ যেন ধাইল উদ্দেশে। था देश। ८१८नर त्रांग ८म वांनित श्रीत्रां॥ ি'রক্তনেত্রে গ্রীরামের পানে চাহি বালি। পন্ত কড়মুড় করে দেয় গালাগালি॥ নিষেধিল তারা গোরে বিবিধ বিধানে। করিলাম বিশ্বাস চণ্ডালে সাধু জ্ঞানে॥ রাজকুলে জনিয়াছ নাহি ধন্ম জ্ঞান। আমারে মারিলে রাম এ কোন বিধান।। শশারু গণ্ডার কৃষ্ম গোধিক। শল্লকী। ভক্ষণীয় জন্ত পঞ্চ এই পঞ্চ নখী॥ তার মধ্যে কেহ নাহি শুন রঘুর্বার। আমার শোণিত মাংস ভক্ষের বাহির॥ -আমার চম্মেতে নাহি হুইবে আসন। মুগ নহি শাখামুগে কোন প্রয়োজন॥ নির্দ্দোর্ঘী বানর আমি মার কোন কার্গ্যে। এই হেতৃ অধিকার না পাইলে রাজ্যে॥ कात्र तम्भ न्हे देश मिनाम कादत दाना। চেনে নোগে করিলে আমার আয়ুঃ পোন।

আর বংশে জন্ম নহে জন্ম রঘূবংশো ধান্মিক বলিয়া সবে তোমারে প্রশংসে॥ এ কোন ধন্মের কর্ম করিলে না জানি। অপরাধ বিনা বিনাশৈলে মম প্রাণী। সবে বলে রামচন্দ্র দয়ার নিবাস। যত দয়া তোমার তা আমাতে প্রকাশ।। তপর্দ্ধার ছলে রাম জম এই বনে। কাহার বধিব প্রাণ সদা ভাব মনে॥ সর্বলোকে বলে রাম ধর্ম অবতার। ভাল দেখাইলে রাম সেই ব্যবহার॥ ভাই ভাই দ্বন্দ্ব করি দেখহ কোতৃক। আসারে মারিয়া রাম কি পাইলে তুথ। কোথাও না দেখি হেন কখন না শুনি। অত্যের সহিত যুদ্ধে অন্যে হয় হানি॥ সন্মুখাসন্ম থা যদি মারিতে হে বাণ:। একটা চপেটাঘাতে বধিতাম প্রাণ॥ সন্ম সংগ্রাম:বুঝি:বুঝিলা কঠোর। তেঁই রাম আমারে বধিলে হয়ে চোর॥ জ্ঞাত আছ আমারে:যেমন আমি বীর। আমার সহিত যুদ্ধে হইতে কি স্থির॥ স্থাবি আমার বাদী সাধি তার বাদ। অবিবাদে তুমি কেন করিলে প্রমাদ।। কেমনে দেখাবে মুখ সাধুর সমাজে। বিনা দোষে কপটে বধিয়া বালিরাজে॥ দশর্থ রাজা তিনি ধর্ম অবতার। তীর,পুত্র হইয়াছ কুনের অঙ্গার॥ মহারাজ দশর্থ ধন্মে রত মন। তাঁৰ পুত্ৰ তুমি না হইবে কলাচন॥ ধর্ম্ম হান ম.च ছিল বাপের গোরবে। নিলিনে সাধিতে ইন্ট পাপিষ্ঠ সুগ্রীবে॥ পাপী পাপী মিলনেতে পাপের মন্ত্রণা। নতুবা 'আমার কেন হইবে যন্ত্রণা॥ বানর হইতে কার্য্য করিতে উদ্ধার। তবে কেন আগারে না দিলে এই ভার॥ এক লাফে পারাবার হইতাম পার। এক দিনে করিতাম দীতার উদ্ধার॥

রাজপুত্র তুমি রাম নাহি বিবেচনা। কোন ছার মন্ত্রী সহ করিলে মন্ত্রণা।। করিলাম কত শত বীরের সংহার। আমার দমুখেতে রাবণ কোন ছার॥ রাবণ আদিয়াছিল রণ করিবারে। লেজে বান্ধি ভুবালাম চারি পারাবারে॥ লেজের বন্ধন তার কি কিন্ধায় খদে। পায়ে পড়ি আমার সে উঠিন আকাশে॥ ত্রিলোক বিজয়ী শিবভক্ত দশতীব। কি করিবে ভাহার নিকটে এ স্থগ্রীব।। যদি হয় হইবে বিলম্বে বহুত্র। মধ্যে এক ব্যবধান প্রবল সাগর॥ যত্তপি আমারে রাম দিতে এই ভার। এক দিনে করিতাম সীতার উদ্ধার॥ আনিতাম রাবণেরে ধরিয়া গলায়। সেবক হইয়া রাম মেবিত তোমায়। এ হেন বিচিত্র ভাব সংঘি বালিরাজ। व्यागारत ना जार्भ दकान वीरततं मगाज ॥ বিস্তর ভৎ দিল রামে রণস্থলে বালি। কুত্তিবাস বলে কেন রামে দেই গালি॥

### বাংলির বিনীয়।

শীরাম বলেন বালি শুন হয়ে দির।
বানর জাতির মধ্যে তুনি বড় বীর॥
আমারে করিলে তুমি অনেক ভং দন।
আর যদি থাকে কিছু কহ কুবচন॥
পৃথিবীতে যত রাজা আছে যুগে যুগে।
দয়া করি কোন রাজা ছাড়িয়াছে মুগে॥
যাস খায় বনে চরে নাহি অপরাধ।
তবু মুগ মারিতে রাজারা হয় বয়৸॥
নহস্তগা জলে য়াকে তারা হিংদে কাকে।
তারে বধ করে কেন বড় বড় লোকে॥
পশু পক্ষী দর্বর স্থানে থাকে দর্বর বনে।
ব্যাধগান অবিরুত্ত কেন তারে হানে॥
আমার রাজ্যেতে থাকি কর প্রদার।
দেই পাপে ম্য রাজ্যেন পাপের দ্রুগর॥

মম বাণে তোমার হইল মুক্ত পাপ। স্বর্গে যাহ বালি কেন করহ সন্তাপ। ভক্ত হেন স্থগ্রীবেরে করিব পালন। ভীহার যে শত্রু তার বরিব জীবন॥ করিয়াছি মিত্রতা পাবক দার্ফা করি। কোথাও না রাখি আমি সুঞীবের অরি।। স্থ গ্রীবের জ্যেষ্ঠ তুনি পর্ম গর্বিত। তোসার অধিক বলা না হয় উচিত॥ তোমার সহিত যুদ্ধ মোর নাহি সাজে। ক্ষমা কর কধিরাজ কেন পার্ড লাজে॥ ক্ষমা কর বীর তব দৈবের লিখন। আসার প্রসাদে যাও মহেন্দ্র ভুবন॥ ইন্দ্র পুত্র তুমি ধর মহেন্দ্রের বেশ। অমরাবতীতে যাও আপনার দেশ। বালি বলে ত্রিভুবনে ত্যিত পুজিত। ব্যাথিত হুইশা বলিলায় অনুচিত ॥ ফ্যা কর ধরি রাম তোমার চরণ। স্থাবি গঙ্গদৈ তুমি করহ পালন॥ ম্বত্রীবেবে রাজ্য দিতে করিলে স্বীকার। অঙ্গদেরে দিবে তুমি কোন অধিকার॥ সুনি দাতা তুমি কুৰ্ত্তা তুমিত বিধাতা। সুখ্রীৰ অঙ্গদের ধর্মতঃ ২ও পিতৃ।॥ স্বৰেণ ছহিত। তারা আছে গৃহ মাঝে। স্মানি না জ্বংখ দেয় ভারে কোন কায়ে॥ ্ট্রীরাম গেলেন গতি চৃত্ত কপিরাজ। পবিত্র হইলে ভুমি কথায় কি কায়॥ শ্রীরামে বিনয়ে কহে বালি যেড়ি হাওঁ। বিরূপ বঁচন ক্ষমা কর রঘুনাথ॥ বালির বচন শুনি রামের উল্লাস। রচিক কিন্ধিয়াকাও কবি কুত্তিবাস 🛭

### বালির সংকার্য্য।

রণে পড়ে বালি রাজ শ্রীরামের বাংগে। অন্তঃপুরে থাকি তাহা তারাদেরী শুনে। বস্ত্র-না দম্বরে রাণা আলুয়িত কেশে। অসদেরে লয়ে যায় বারির উদ্দেশে॥

পথে দেখে मंत्रीभन পनाई ए जारम। অশ্রুমুখী তারাদেবী সবারে জিজ্ঞাদে॥ তোমরা রাজার পাত্র ছিলে তার সাথি। তবে ছাডি যাও কেন রাগিয়া অথ্যাতি॥ কপিগণ বলেন শুন তার। ঠাকুরাণী। ত্নই ভাই বিশুর করিল হানাহানি॥ তুমি যত বলিলে হইল বিৰ্তমান। শ্রীরামের বাণে বালি হারাইল প্রাণ॥ চারিভিতে সৈত্য গিয়া রাথ অতঃপুরী।: অঙ্গদেরে রাজা কর শোক,পরিহরি॥ তারা বলে রাজ্য নিয়ে থাকুক র্মন্দ। স্বামি সঙ্গে যাব আমি এই সে সম্পদ।। াশরে করে করাঘাত বস্ত্র না সম্বরে। র্ধান্থলে রাণী চত্ত্বার্দ্ধকে দৃষ্টি করে॥ ধকুর্বাণ ছাড়িয়া বসিয়া রবুনাথ। লক্ষণ সন্মুখে তার করি যোড় হাত॥ কারো মুখে নাহি শুনা যায় কোন কথা। সকলে বসিয়া আছে হেঁট করি মাথা॥ বালির নিকটে তারা চলিল সম্বরে। স্বামীর ভূগতি দেখি হাহাকার করে॥ মেঘের গর্জন তুল্য তোমার গর্জন। বড়২ বার সহে কে তোমার রণ॥ শ্রীরামের এক বাণে লোটাও ভূতলে। একি অসম্ভব কথা নিনি দেখাইলে॥ মম বাক্য না শুনিলে করিলে সাহস। তোমার নাহিক দোষ বিধাতা বিরস।। মুদিলৈ নয়ন নাথ ত্যজিয়া আমায়। তোমা বিনা অন্নদের না দেখি উপায়॥ চন্দ্র যান অস্ত তার সঙ্গে যায় তারা। তোমার হইল অস্ত রহে কেন তারা ॥ রাজ্যলোভে পুত্রীব করিল এই কায। কান্দাইল কিফিন্ধ্যার বিশিষ্ট সমাজ॥ এতেফ বলিয়া কান্দে তারা কুশোদরী। তাহার ক্রন্সনে কান্সে কিফিস্ক্যানগরী॥ বালক অঙ্গদ কান্দে মৃত্তিকা শয়নে। পশ্চ প্রফী আদি কান্দে তালির মরণে॥

থাকুক অন্যের কথা কান্দেন লক্ষণ। গ্রীরাম হুগ্রীব দোঁহে বিরস বদন॥ তারা বলে রাম তব জন্ম রঘুকুলে। আমার স্থামীকে কেন বিনাশিলে ছলে॥ দশ্মথে মারিতে যদি দেখিতে প্রতাপ। লুকাইরা মারিলে পাইলাম বড় তাপ।। শ্রীরাম তোমারে সবে বলে দয়াবান। ভাল দেখাইলে আজি তাহার প্রমাণ॥ একেবারে আমার কয়িতে সর্বনাশ। সুত্রীবের প্রতি দয়া করিলে প্রকাশ।। বিচ্ছেদ যাত্ৰা যত জানত আপনি। তবে কেন আমারে দিলে হে রঘুমণি॥ প্রভুশাপ না দিলেন সদয় হৃদয়। আগি শাপ দিব তোমা ফলিবে নিশ্চয়॥ সাঁতা উদ্ধারিবে রাম আপন বিক্রমে। গীতারে আনিবে ঘরে বহু পরিশ্রমে॥ কিন্তু সাঁত। না রহিণে সদা তব পাশ। কিছুদিন থাকিয়া করিবে স্বর্গবাশ। কান্দাইলা যেইরূপ কিন্ধিয়্যানগরী। কান্দাইয়া তোমারে যাইবে স্বগপুরী। আমি যদি সতী হই ভারত ভিতরে। কান্দিবে সাঁতার হেতু কে খণ্ডিতে পারে আমি শাপ দিলাম না হইবে খণ্ডন। সাতার কারণে রাম হবে জালাতন।। সীতার কারণে তুমি প্রাণ হারাইবে। এ জন্মের মত ত্রুংখে:কাল কাটাইবে। বানরী হইয়া তারা রামেরে গরজে। এতেক সম্পদ মোর তোমা হেতু মঙ্গে॥ ইহা মনে না করিহ আমি নারায়ণ। কত্মমত ভোগ ফল করে সর্বজন॥ বিনা দোষে মারিলে যেমন কপীশ্বরে। মারিবে তোমারে রাম সেই জন্মান্তরে॥ সতীর বচন কভু না হয় খণ্ডন। যাহা বলি তাহা হবে নাহি বিমোচন॥ থেদে তারা কান্দে কোলে করিয়া বালিরে তাহার ক্রন্সনে বানি বলে ধীরে২॥

শুন তারা প্রিয়সী তোমারে আমি বলি। আমি বহু রামেরে দিয়াছি গালাগালি॥ আসার বচনে বড় পাইলেন লাজ। তুমি মন্দ বলিয়া সাধিবে কোন কায। সীতারে হরিয়া নিল লঙ্কার রাবণ। রাবণের অঁপরাধে আঁমার মরণ।। বিধির নিব্ব শ্ধ ছিল রামের কি দোস। গালি দিলে শ্রীরাম হবেন অসন্তোষ॥ তারা প্রতি দিল বালি প্রবোধ বচন। মুত্যুকালে স্থাবৈরে করে সভাদণ॥ বালি বলে স্থগ্রীব তুমি যে সহোদর। তব সঙ্গে বিসন্ধাদ হইল বিস্তর॥ তোমার বিবাদে মোর এই ফল হয়। তুমি রাজ্য কর আমি মরি হে নিশ্চ্য়॥ তব দোষ নাহি মোরে বিধাতা বিমুখ। একত্র না হইল দোঁহার রাজ্যস্থ॥ রাজ্যভাগে বাড়াইলাম অঙ্গদ যুন্দর। পদতলে লোটে পুক্র ধুলায় ধুগর ॥. অঙ্গদেরে ভাই তুমি নাহি দিও তাপ। আমার বিহনে তুমি অঙ্গদের বাগ। অঙ্গদেরে ভয়েতে অভয় দিও দান। পালন করিও এরে পুত্রের সমান। আমি যদি থাকিতাম হইত পালন। এই লহ অঞ্চেরে করি সমর্পণ॥ দারুণ রামের বাণে পোড়ে এ শ্রীর। ফণেক থাকিয়া প্রাণ হইবে বাহির॥ ইব্র মালা দিয়াছেন পুত্রের সন্দেশ। সুত্রীবেরে দিই যে দেখুক এই দেশ :: শ্রীরামের **ঠাই** বালি লয় অনুমতি। 'ল্পগ্রীবের গলে দিল ধরে নান। জ্যোতি॥ ' ত্মগ্রীবেরে মালা দিয়া প্রত্র পানে চাহে। মৃত্যুকালে অঙ্গদেরে পরিমিত কহে॥ বাড়িলে যেমন পুত্র আমার গৌরবে। সেইমত বাড়াইবে তোমারে স্থগ্রীবে॥ অহস্কার না করিহ আমার কথনে। খুড়ার করিছ দেব: বিলিধ বিধানে॥

স্থাতির বিপক্ষ যে জানিও বিপক্ষ। স্থাীবের ষেই পক্ষ সেই তব পক্ষ॥ অধর্ম না কয়িহ করিহ সেবা কর্ম ৷ খুঁড়ার করিহ সেবা পরাপর ধর্ম॥ এত বলি বালিরাজ ত্যজিল পরাণ। প্রেরণ করেন ইন্দ্র তথনি বিমান॥ কালের কুটিল গতি কে বৃঝিবে স্থির। রণস্থলে শয়ন করিল মহাবীর॥ বিনানে চড়িয়া গেল অমরাবতীতে। হাহাকার করি তারা লাগিল কান্দিতে॥ শিরে করি করাঘাত তাজে আভরণ। ফণে হাহাকার করে ফণে অচেতন॥ ছিঁ ড়িল মুক্তার মালা থিসিল কবরী। ধরিয়া রাখিতে তারে নারে সহচরী॥ পতি হারাইয়া তারা নেত্রে ধারা বহে। বলে প্রভূ তোমার বিহনে প্রাণ দহে। কোথায় রহিল তব রাজ্যপাট ধন। কোথায় তোমার দিব্য রত্নসিংহাসন। সুগ্রীব হইল তব প্রাণের আব্দান। কোথায় রহিল তব প্রাণের অঙ্গদ।। কোথায় রহিল তম এ রাজ্য সংসার। তোমার বিহনে দেখি দব অন্ধকার॥ ত্রিস্থবন ক প্রমান তোমার বিক্র**মে।** তোমার এখন দশা মুগ ভাগ্যক্রমে॥ নামের দারুণ বাণ বিদ্ধ বৃদ্ধঃস্থলে। সুগ্রীবের যত পাপ আমারে তা ফুলে॥ বুক হৈতে সুগ্ৰীব কাড়িয়া নিল বাণ i বালির রক্তেতে নদী বহে খরসান্॥ কান্দিতে কান্দিতে ভারা হইল কাতর। পাত্র-মিত্র মিলি দেয় প্রবোধ উত্তর॥ কান্দে মহাদেবী তারা না মানে প্রব্যোধ। হনূমান বলে কত করি অমুরোধঃ॥ শেক পরিহর রাণী সম্বর কেন্দন্ম। এমনি কালের ধর্ম কে করে খণ্ডন ॥ যুগ্রীব ধান্মিক বালি ইন্দ্রের সন্তান। বাহের প্রমানে মাইলেন পিতৃত্বান ॥

অঙ্গদেরে পালহ পালহ সবাকারে। 'সকলি তোমার রাণী যে আছে সংসারে॥ অঙ্গদ হউবে রাজা দেখিবে নয়নে। পরিত্যাগ কর শোক ধৈর্ঘ্য ধর সনে॥ নেত্রনীর ঝরৈ যেন আবণের গারা। ন। কহিলে নহে তেঁই কহে রাণী ভারা॥ শুন বার রাজা যদি অঙ্গদ ইইবে। শ্রীরামের কি সাহায্য করিবে স্পর্তাবে॥ ভাল মন্দ পুত্রের যে নাহি মনে করি। স্বাসী সহ মারলে সকল দায় তরি॥ নারীর গৌরব যত স্বামী দ্র জানে। কি করিতে পারে পুত্র স্বাদীর বিহনে॥ পুত্রেরে বলিলে মন্ত অবশ্য সে রোযে। শ্বামীরে বলিলে মন্দ মনে২ হাদে॥ শর্ক ধর্ম কর্মা স্থামা নারার বিবাতা। কামিনীর স্বামী হয় স্থা মোকলাত।॥ স্বার্মাদেব। করিবেক যদি হয় সভী। স্থামা বিনা ক্রালোকের আর নাই গতিও। স্বামী দাতা আমী কৰ্তা স্বামী মাত্ৰ ধন। স্বামী বিনা গুরু নাই বলে জ্ঞানিজন ॥ শত পুত্ৰবৰ্তী য়ুদি স্বামীহীনা হয়। তথাপি সকলে তারে অভাগিনী কয়॥ কান্দিতে কান্দিতে তারা হইন বিহ্বল। তাহার ক্রেপ্রে হয় সুগ্রীব বিক্র॥ শ্রীরাস বলেন মিত্র না কর বিযাদ। কার দোষ নাই দৈব পাড়িল প্রমাদ॥ সম্বর্গ শৌক তুমি বানরের রাজ। পরা করি করহ বালির অগ্রিকায ॥ শুষ্ককাষ্ঠ আন মিত্র অগুরু চন্দন। রাজ আভরণ আন বদন ভূগণ॥ বৃহৎ শুরীয় তার করিতে বহনু। বাছিরা কটক আন বালির বাহন। ল কা । বৃদ্ধেন হনুমান হও স্থির। সক্ত আয়েজন তুমি আনহ বালির'॥ হনুমান সান্ধাইল ভাণ্ডার ভিতরে। নানা রত্ন আভারণ স্থানির বাহিরে।

-রাজচতুর্দ্ধোল আনে বিচিত্র বসন। বিলাইতে আনে আরো বহুমূল্য ধন ॥ রাজচহর্দোলে নিয়া তুলিল বালিরে। সকলে লইয়া গেল পম্পানদা তীরে॥ ঢন্দন কাষ্টের চিতা করিল সে তীরে। বালিরাজে শোয়াইল তাহার উপরে॥ রাজযোগ্য চিতা করে নানা পুষ্প জাতি। তারা মহাদেবী বৈশ্বানরে করে স্তুতি॥ অগ্নিকার্য্য বালির করিল বন্ধুগণ। তারার ক্রন্দন কত কল্পিব বর্ণন। রামনাম স্মরণেতে পাপের বিনাশ। রচিল কিঞ্চিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কুত্রিবাস॥ রাম না জন্মিতে ষাটি হাজার বৎসর। অনাগত বাল্মীকি রচিল কবিবর 🛭 বাল্মীকি বলিয়া কুত্তিবাস বিচক্ষ। পাঁচালী প্রবন্ধে রচে বেদ রামায়ণ। রামনাম স্মারিলে যমের দায় তরি। রামের পির্নাতে ভাই মুখে বন হরি॥

### মুগ্রীবের রাজ্য প্রাপ্ত ব

সকল বানর গেল রাম বিদ্যান। স্থারের ইঙ্গিতে বলেন হনুদান ॥ তোমার প্রসাদেতে সুর্গ্রাব হৈল রাজা। ব'ংগু করে স্বর্গ্রাব তোমারে করে পুজা। পাইলে তোনার সাজ্ঞা যায় সন্তঃপুরে। অন্তঃপূরে শ্রীরাম আইসহ রাজপুরে॥ শ্রীরাম বলেন পুরে না করি প্রবেশ। বনবাস করিবারে পিতার আদেশ।। চতুর্দাশ,বংসর ভ্রমিব বনে রন। নগরে কেসনে আসি করিব গসন॥ ন্ত্রীবেরে শ্রীরাম বলেন লও ভার। রাজা হৈয়া তুমি রাজ্য কর অধিকার॥ বালিকে মারিয়া বড় পাইলাম লাজ। এই কর অঙ্গদেরে কর যুবরার্জ ॥• মহাদেবী তারার করিহ পুরস্কার। ভালার সন্ত্রণায় করিছ ব্যবহার ॥

আইল প্রাবণ মাস বরিষা প্রবেশ। শাখামুগ কটক থাকুক নিজ দেশ।। বনে বনে ভ্রমিয়া পাইলে বহু তুঃখ। বরিষার কিছু দিন কর রাজ্যস্থ॥ বর্ষা গেলে ঘরে যে থাকিবে এক দণ্ড। তাহার করিব মিত্র সমূচিত দুও॥ শ্রীরামের আজ্ঞাতে সে গেল অন্তঃপুর। নানা বস্তারত্ব দান করিল প্রচুর॥ স্থ ীবে করিতে রাজা আইল রাজ্যথণ্ড। সিংহাসন বাহির করিল ছত্রদণ্ড॥ শুভক্ষণে শ্বঞীব বদিল সিংহাদনে। চারিভিতে চামর চুলায় কপিগণে॥ শ্রীরামের আজ্ঞা যেন পাযাণের রেখ। সাগরের জলে তার করে অভিযেক॥ ছত্রদণ্ড দিল আর কিষ্কিষ্ণানগরী। অভিযেক করি দিল ভারা কুশোদরী ॥ রাজার স্ত্রী রাজা লরে ইহাতে কি দোষ। তারা পাইয়া হুগ্রীরের বড়ই সুন্তোষ। শ্রীরামের অলঙ্গ্রিত বচন প্রমাণে। অঙ্গদের অভিষেক করে অবসানে॥ করিল অঙ্গদে যুবরাজ পাত্রগণ। রামজয় বলি ডাকে দব কপিগণ॥ সীতার লাগিয়া রাম সদা ক্লুগ্ন মন। বরিষা বঞ্চিতে যান গিরি মাল্যবান॥ তুই কোশ অন্তরে থাকেন রগুবীর। যথা বহে পর্কাতেতে স্থান্ধি সমার। বাসা করি থাকিলেন পক্ত তশিখর। স্থানে প্রবর্তের দিব্য সরোবর॥ নানাবিধ ৰুফেতে বিচিত্ৰ ফুল ফল.। ংধবল রজনী পূর্ণচন্দ্র স্থাতিল ॥ রামের স্থার হেছু না হয় কিঞ্ছি। সীতা বিনা সর্ব্ব হুখে শ্রীরাম বিঞ্চিত। শয়ন ভোজান তাঁর কিছু নাহি মনে। দিন যায় রোদ্দেতে রাত্রি জাগরণে ॥ রাজ্যভোগ স্থগ্রীবের বাড়ে দিন দিন। রাজ্রি দিন শ্রীরাম সীতার,শোকে দীন ॥

স্বর্ণ পালকে শোয় স্থঞী ব স্থপতি। তরুত লু শ্রীরাম করেন নিবসতি।। দিব্য সুন্দরীতে সুত্রীবের অভিলাষ। সীতা লাগি কান্দেন শ্রীরাম চারি মাস॥ ক্রান্দিতে কান্দিতে রাম হইল কাতর। তাঁহারে লক্ষণ দেন প্রবোধ উত্তর॥ তুমি বীর হও স্থির ত্যঙ্গহ'প্রমাদ। মহাপুরুষের। ছেন না করে বিষাদ।। কাত্র হইলে শোকে নিন্দা করে লোকে। শোকে বৃদ্ধি নাশ হয় ফিপ্ত ইয় শোকে॥ শোকেতে আচ্ছন্ন হয় যে জন অজ্ঞান। শোক কর কেন রাম হয়ে জ্ঞানবান ॥ তুমি বীর কাম ক্রেধি কর পরাজয়। শোক স্থানে পরাভব তর কেন হয়। ক্ষান্ত হও রবুবার চিন্তা কর দূর। লক্ষেশ্বর সহিত আনিব লঙ্কাপুর॥ আজ্র কর বিজ্ঞবর সেবঁক লক্ষণে। জানকী উদ্ধার করি নাশিয়া রাবণে॥ কোন তার লঙ্কা সে রাবণ কোন ছার। একা আমি রাম করি সবার সংহার॥ কান্দিতে২ গেল মে ভাবিণ মাস। রামের এক্দনে গীত রচে ক্বতিরাস॥

গীগর শোকে রামের অহুর্গণ।

নীর অটমাসের বরিষাকালে পোনে।
মেঘ সঞ্চারিয়া চারি সাগর বরিষেতা।
বরিধার ধারেতে পৃথিবী ছাড়ে তাপ।
গীতারে স্মরিয়া রাম করেন সন্তাপ।
আমার বচনে কর লক্ষ্মণ আরতি।
ছুরন্ত বরিষা ঋতু স্থির নহে মতি॥
সূর্য্য চন্দ্র দ্বোহে বরিষার মেঘে চাড়ে।
আমিত মরিব ভাই জানকীর শোকে॥
সলল জলদে শোভে বিছুত্তে যেমন্য
জানকী আমার কোলে কি স্নতে তেমন্য
চতুর্দিকে জলস্থল সব একাকার।
কেমনে হইবে ক্পিসৈত আগুসার ॥

জলধর নিরন্তর বরিষে আকাশে। জন্মগ্ন। ধরণী যে ধরণীবর ভাসে ॥ এ সময়ে সুত্রীবেরে কহিব কিমতে। কটক শইয়া চল সীতা উদ্ধারিতে॥ नम् नमी छकार्रेटव एक रूटव প्रथ। তবে দে হইবে মন দিদ্ধ মনোরথ॥ তত দিন দীতা হবে অস্থি ৮র্ম দার। কি জানি ত্যজে বা প্রাণ বিরহে আমার॥ একাকিনী অনাথিনী শক্ত মধ্যে বাস। কেমনে বাঁচিবে দীতা এই কয়:নাদ॥ আমা বিনা জানকীর আর নাই মন। এই ক্রোধে পাছে তারে বধে দশানন॥ ॰ কান্দিতে কান্দিতে দীতা মরিবে নিশ্চিত। ফি করিবে ভাই তুমি কি করিবে মিত॥ পক্ষী হৈয়া উড়ে যাই সাগরের পার। অভাগী সাঁতার দেখি শয়ন আহার॥ কান্দেন সর্বদা রাম করিয়া হুতাস। রামের ক্রন্দন রচে কবি কুত্রিবাস।

### সীতা উদ্ধারের স্বস্থারীবের-প্রতি তাড়না।

বরিষ। হইল গত শরৎ প্রবেশ।
তথাপি না হইল জানকার উদ্দেশ।
তথাপি না হইল জানকার উদ্দেশ।
তেকের নিনাদ গেল নেবের গর্জন।
শনির্মল চন্দ্রমা তারা প্রকাশে গগণ।
মম প্রাণ স্থির নহে সীতার লাগিলে।
মরিলেন্ সীতা বুঝি দিন গেল বয়ে।
কি করিবে ভাই ভুমি কি করিবে মিতে।
সব অন্ধকার মোর সীতার মৃত্যুতে।
জ্বী পুরুষ হুই জনে ধরেছে সংসার।
ভার্যাতে সন্ততি হয় বাড়ে পরিবার।
স্থা থাকিলে পুত্র হয় সংসারের সার।
পুত্র না হইলে তার গতি নাই আর॥
পুত্র না হইলে তার গতি নাই আর॥
পুত্র না হাইলে তার গতি নাই আর॥
পুত্র না হার্যায় সে করয়ে তর্পণ।
সংসারের মধ্যে ভাই পুত্র বড় ধন।।

·স্ত্রী পুত্র পরিবার কেহ নহে **ছা**ড়া। পুত্ৰ না থাকিলে লোক বলে আঁটকুড়া॥ তার মুখ দেখি যেবা শ্রাদ্ধ করিতে যায় শ্রাদ্ধক্রিয়া রূপা তার শাস্ত্রে হেন কয়। অতএৰ শুন ভাই ভাৰ্য্যা বড় ধন। তাহাতে সন্তুতি হয় সংসার পালন॥ জ্ঞাতি বন্ধু সহোদর মরে যত **লোক।** সবার অধিক ভাই খ্রীর বড় **শোক**॥ ন্ত্ৰত্ৰীৰ আমাকে নাহি ভাবে সে নিৰ্দন্ত । ৰ্দ্ৰী পাইয়া কেলি করে আপন আলয়॥ তাহার লাগিয়া আমি মারিলাম বালি। আমাকে না স্মারে কপি রাজ্যভোগে ভুলি বালিকে বধিয়া অতি পাইলাম লাজ। ধর্মাধন্ম না ভাবিয়া সাধি তার কায। কিষ্কিন্ধ্যা পাইল কপি আমার কারণে। এখন আসার কম্ম নাহি করে মনে॥ এইকণে যাও ভাই কিন্ধিদ্ধানগর। সমক্ষে বলিবে তারে উচিত উত্তর॥ লক্ষাণ বলেন যাই কিন্ধিন্ধ্যানগরে। দেখিব কেমন আজি স্থগ্রীব ধানরে॥ জ্ঞাতি বন্ধু তাহার কুটুম্ব যত আর। পাঠু।ইব সবাকারে শ্বনের দ্বার ॥ নিশ্চিত্ত বসিয়া আছে আপনা না চিনে। সুগ্রীবে মারিষা আজি পাড়ি এক বাণে॥ তুর্নি প্রভু রগুনাথ বেড়াও কান্দিয়া। কোতুকে সুত্রীব থাকে পালঙ্কে শুইয়া॥ বুঝাইয়া লফণে কহেন রঘুবর। মিত্র বধ না করিছ দেখাইও ডর॥ লক্ষণ বিদায় হয় এীরামের স্থান। বামহন্তে ধনুক দক্ষিণ হত্তে বাণ।। মহাকোপে চলিলেন ঘূর্ণিত্লোচন। স্বৰ্গ মৰ্ত্ত্য পাতাল কাপিল ত্ৰিভুবন ॥ কিন্ধিদ্যানগর পথে যান রড়ারড়। গায়ের বাতাসে গাছ করে জড়াজড়ি॥ কিন্ধিন্ধ্যানগরে বীর হয়ে উপনীত। দ্বারে দেখে অঙ্গদেৱে কটক বেষ্টিত॥

লক্ষাণের কোপ দেখি হইয়া ফাঁফর। প্রণতি করিল তারে সকল বানর॥ হইলেক কুদ্র কুদ্র বানর অস্থির। লাফে লাফে হয় তারা প্রাচীর রাহির॥ লক্ষ্মণ বলেন শুন বালির নন্দন। স্থগ্রীবেরে জানাও আমার আগমন॥. বনে বনে ভ্রমিতেছি আমরা কান্দিয়া॥ স্ত্রীব থাকেন সিংহাসনেতে শুইয়া॥ সীতা লাগি ষ্ট্ৰই ভাই ভ্ৰমি বনে বনে। নিশ্চিন্ত আছেন তিনি রত্নসিংহাসনে॥ বালিরে মারিয়া রাম দিলেন রাজস্ব। স্ত্রীব পাইয়া রাজ্য হইয়াছে মত। অতি তুট্ট মিন্টবাক্যে আছে আশ্বাসিয়া। কোন লাজে থাকে ঘরে নিশ্চিত বসিয়া॥ ় পিপিড়ার পাথা উঠে মরিবার তরে। রাজ্য দহ পোড়াইব আজি এক শরে॥ সাহায্য করিতে আগে করিয়া স্বীকার। এখন না মনে করে ভাছা একবার 🕩 বালিভয়ে অতি ভাঁত বেড়াইত বনে। সে সকল হুঞীবের নাহি কিছু মনে॥ স্রত্রীবেরে কহ গিয়া এই সমাচার। রামের অনুজ ভাই আদিয়াছে দ্বার॥. মারিলেন যে রাম বালিকে অনায়াদে। স্বগ্রীব তাঁহারে ভুচ্ছ করে কি সাহসে॥ পশুজাতি বানর স্থগ্রীব তুরাচারী। তাহাকে বলেন মিত্র আপনি সুরারি।॥ আপনি এরিঘুনাথ দয়ার দাগর। তাঁর যোগ্য মিত্র কি এ স্বগ্রীব বানর॥ কত যোগী জিতেন্দ্রিয় মুনি ব্র**ল**ঋষি। অনাহারে কভ তপ করে দিবানিশি॥ হেন রাম কোল দেন স্থানীর বানরে। স্থাীবের কত পুণ্য ছিল জন্মান্তরেঁ॥ অঙ্গদ বলেন শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ। े স্থির হও মহাশ্রয় করি নিবেদন। পাত অর্ঘ্য দিল ভাঁরে বসিতে আসন। যোড়হাতে স্তুতি করে বালির নন্দন॥

লক্ষ্মণের কোপ দেখি বড় ভায় মনে। অন্তঃপুর-মধ্যে যায় পরম সন্ত্রে !! স্ত্রীব প্রণমি বন্দে মায়ের চরণ। যোড়হাতে বলে প্রভু দ্বারেতে লক্ষণ॥ যূর্ণিতলোচন রাজা শৃঙ্গারের মদে। শোভা পায় শরীর কুস্কুম মুগমদে॥ কামরদে বিহ্বল স্থগ্রীব অন্য মন। কিছু নাহি শুনিল অঙ্গদের বচন॥ জাগাইতে রাজারে করিল পাঁচাপাঁচি। ্অনেক বানর∙মেলি করে কিচিমিচি॥ বানরের কোলাহল হইলেক দারে। কার সাধ্য স্থির থাকে এ ঘোর চীৎকারে শব্দ শুনি স্থাীব শব্দা ছাড়িয়া উঠয়। পাত্র মিত্র দেখি রাজা ক্রোধভরে কয়॥ অন্তঃপুরে গোল কেন কর ঘোরতর। অঙ্গদ সন্মুথে গিয়া করিছে উত্তর॥ পাঠাইয়াছেন রাম আপন ভ্রাতারে ৷ স্থমিত্রানন্দন বীর উপস্থিত দারে॥ মহাকোপাাস্বত দেখি ঠাকুর লক্ষ্মণ। বলিব কতেক যত করিল ভৎ সন॥ . সাধিলে আপন কর্ম করিয়া- মিত্রতা। রামের কর্মের কালে করিলে খনতা॥ সুত্রীব বলেন রাম করিয়া মিতালি। পাঠাইয়া লক্ষণেরে দৈন গালাগালি॥ অপরাধ নাহি করি কারে মোর ডর। কেন কোপ করেন লক্ষ্যণ ধনুষ্কুর এ করিয়াছি মিত্রতা সে নহে অপ্রমাণ। রাখিবারে ফ্রিতা কি হারাইব প্রাণ॥ ত্রিলোক বিজয়া সে রাবণ মহাবীর। যাহার ভয়েতে যত দেবতা অস্থির॥ তাহার শহতে যুদ্ধে নর কি বানর।. আসিবেক পুনঃ প্রাণ লইয়া কি ঘঁর॥ এখন ফিরিয়া যাউন সন্থানে লক্ষণ্"। আগু পাছু যাহা হবে বলিব তপ্পন।। মহামন্ত্রা হনুমান অতি তীক্ষ্মতি। কহেন হিতোপদেশ স্থাীবের প্রতি॥

স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ কমললোঁচন। হৈন বাস্য বল কেন না বুঝি কারণ।। বাঁহার প্রসাদে তুমি পাইলে রাজয়। তাঁহাকে এমত বন হয়েছ কি মত।। রাত্রি দিন কর ভূমি শুঙ্গার বিলাস। না দেখ রামের সুংখ নাহি যাও পাশ।। কুপিত লক্ষণ বাঁর আইলেন দারে। অবিলম্বে যাও রাজা সার্ধ গিয়া তারে॥ যাঁর বাণে ত্রিভুবন কেহ নাহি আঁটে। তার আজ্ঞা না মালিলে পড়িবে সম্বটে॥ আমি তৰ মন্ত্ৰী ষেই শুন মহাশ্ৰী। হিত উপদেশ বলি হইয়া নির্ভয়॥ <u>\*বালি হেন মহাবীর পড়ে য'র বাগে।</u> উহির শরণ লও রাঁচিবে পরাণে॥ রামের ত্রন্দশা শুনি বুক হয় চির। ণোকেতে কাতর গতি নহেন স্রহির॥ পরম রুশরী লৈয়া পরে কর জ্বিছা। রাজভোগে মত থাক নাহি হয় ভ্রীড়া ॥' রাবণের ভংগে যদি রামেরে ছ!ছিবে। লক্ষণের হাতে তুমি কেননে বাঁচিবে॥ রাবণ সাগর প্লারে দ্বারেতে লক্ষাণ। লক্ষ্মণের বাণাগ্নিতে মরিবে এখন॥ লক্ষ্মণের বাণে কার নাহিক নিস্তার। বিধিতে বানরগণে কি তাঁহার ভার॥ আমার বচন রাখ হবে তব হিত। - রামের শরণ লহ নহে বিপরীত॥ সত্য করিয়াছ ভূমি অগ্নি সাক্ষা করি। ভীরামের কার্য্য কর চল হর। করি॥ সত্যবাদী লোকে করে সত্যের পালন। সত্যের কারণে রাম আইলেন বন॥ মেই রাম আইলেন সত্য পালিবারে। ভেঁই যে রামের বাণে বালিরাজা মরে॥ েঁই সে পাইলে তুমি ছত্র নবদণ্ড। তেই প্রদ্ধাগণ লৈয়া কর রাজ্যখণ্ড॥ চতুর্দশ সহস্র রাক্ষ্য পড়ে রণে। বীন্ন বালে ভাঁৱে কি সামান্ত বুবা মনে॥

·ভোগ ছাড় রাম ভঙ্গ পাইবে নিষ্কৃতি। রযুনাথ বিনা রাজা আর নাই গতি॥ হনগান নিরপেক সুগ্রীবে সম্ভাষে। মধুর বচনে রাজা হনুমানে তোগে॥ লক্ষণেরে আনাইতে করিল আদেশ। লহ্মণ ভিতর গড়ে করেন প্রবেশ ॥ ইন্দ্রপুরী সমান দেখেন দিব্য পুরী। দেখিলা বানরী সজ্জা লহলে পায় সুরী॥ চভূদ্দিকে অট্টালিকা শোভিত প্রচুর। চলিলেন লক্ষ্যণ দেখিয়া অন্তঃপুর॥ পেলেন লক্ষ্যণ বার ভিতর আবাসে। লক্ষ্মণের কোপ দেখি বানর তরাসে॥ দেখিয়া শুগ্রীব রাজ। উঠিল সম্রমে। ভাহিনে উঠিল তারা উমা উঠে বামে॥ যোড়হাতে লক্ষণেরে করিল ওবন। পাত্য অৰ্ঘ্য দিল রাজা বসিতে আসন॥ কুপিত লক্ষ্মণ বীর না লয় আসন। স্ত্রীবেরে কহিলেন আরক্ত নয়ন॥ হ্রসি যে করিলে মত্য অগ্নি সার্ফী করি। উন্ধারিতে নিজ কার্য্য করিলে চাত্রী॥ রাত্রি দিন ক্লেশ পাই হুই ভাই বনে। বারেক না কর তত্ত্ব সত রাত্রি দিনে॥ . পাইলে কাহার ওণে কিঙ্কিষ্ক্যানগরী। পাইলে কার গুণে তারা কুশোদরী॥ পাইলে কাহার গুণে উমা নিজ নারী। কাহার প্রসাদে তুমি রাজ্য অধিকারী॥ সরল হৃদয় রাম তুমি হে নিষ্ঠুর। সাধিলে আপন কার্য্য সত্য কর দূর॥ তোমার মিত্রতা হেন ত্রিভুবনে থাকে। আর বেন হেন কর্ম নাহি করে লোকে॥ তোরে মারি অঙ্গদেরে দিব রাজ্যভার। অঙ্গদ হইতে হবে সীতার উদ্ধার॥ অধন্মী বানর রে লজ্ঞিলি সত্যপথ। দেথ ধনুর্বনা। পূর্ণ করি মনোরথ । এক বাণে মারি তোরে রাথে কোনজনে ì খণ্ড খণ্ড কিছিন্ডা করিব আজি বাণে॥

বাণে কাটি সবারে করিব খণ্ড খণ্ড। অঙ্গদের উপরে ধরাব ছত্রদণ্ড॥ বালি বলে শুনিয়াছ ধনুক টন্ধার। সেই ধনু সেই বাণে করিব সংহার॥ বালিরাজা কেবল মরিল এক জন। তোর মরণেতে মরিবৈক ক্রিগণ।। (मिथियां व वालितां जा राग राष्ट्रे वार्षे। সেই বাটে থাক গিয়া, ভায়ের নিকটে॥ মারিব অধন্মী তোয়ে তাহে নাহি পাপ। হের বাণ এড়ি এই দেখহ প্রতাপ॥ প্রাণ লব আর্জি তোর বজ্র সম বাণে। একত্র হইয়া থাক ভাই ছই জনে॥ অ'রে তুষ্ট বানর পাপিষ্ঠ তুরাচার। এখনি পাঠাই তোরে দেখ যমঘর॥ পৃথিবাঁতে হেন কার্য্য কে কোথায় করে। আগে দিয়া ভর্মা পশ্চাতে থাকে দুরে॥ রাম মিতা বলিয়া দিলেন কোল তোরে। কত পুণ্য করেছি লৈ জন্ম জনাতিরে।। স্বাং বিফ্ রদ্নাথ করিলেন দল।। েই তোরে শ্রীরাম দিলেন পদছায়।॥ ে ওণের সাগর রাস দ্যার নাই সদি। বালি মারি রাজ্য দিল-মতের হৈয়। বন্ধী॥ লক্ষ্মণের মহাজোধ বাড়িতে লাগিল। ত্রোদেতে সুগ্রীব রাজা চিত্তিত হইল।। ত্বরা করি কাতর। উঠিয়া তার। রাণী। লক্ষণের পায়ে ধরি বলে মুছ্বাণী॥. জ্যেষ্ঠের হইলে মিত্র হয় সে গর্ধিত। জ্যেষ্ঠের সমান ভারে মানিতে উচিত॥ পুর্ত্রীব রামের সিত্র জগতে বিলিত। °এত তিরস্কার প্রভু না হয় উ.চত 🕯 ক্ষনা করে রাজপুত্র হও তুমি স্থির। রামকার্য্য করিবে সকল কপি বীর। দূরদেশে পর্বতেরে সমুদ্রের পারে। 🚁 যেখানৈ বানর যত আছে এ সংসারে॥ সম্বাদ করিয়া শীদ্র আনি সে সবারে। সম্বর সম্বর কোধ লক্ষ্ণ আমারে॥

তথাপি শ্রীলক্ষণের কোপ নাহি টুটে। বসাইল য়ত্র করি তারা স্বর্ণখাটে॥ তারার বিনয় বাক্যে হুছির লক্ষণণ। কৃত্রিবাস বিরচিত গীত রামায়ণ॥

#### স্থাত্রীবের সহিত লক্ষণের কথোপকথন।

স্থগির পুপের মালী স্থতীবের গলে। সেই মালা স্কগ্রীব ফেলিল ভূমিতলে। সিংহাসন ছাড়িয়া উঠিল ততক্ষণ। শোড়হাতে লক্ষণেরে করিছে স্তবন॥ হারাইয়া রাজ্য পাই রামের প্রদাদে। তোমার প্রসাদেতে বাড়িলাম সম্পদে॥ হেন রগনাথ স্বয়ং বিষ্ণু অবতার। কার শক্তি শোধিকেক জীরা**গে**র ধার ॥ স্যাতা উদ্ধারিবেন রাম আপন শক্তিতে। যাইব কেবল আমি ভাহার মহিতে॥ না করিয়া রাম কাখ্য বদে অ'িদ ঘরে। বানর জাতির দোধ লাগে ক্যবিকে ॥ পশুজাতি ক্রি খানি ক্ত**ুক্রি দোষ।** সেবকবংসল লাম না করেন দোষ॥ লক্ষ্য ব্ৰেন ভন হু গ্ৰীৰ রাজন। রাসকার্য্য করি কর পুণ্য উপার্চ্জন॥ রামকার্যা করিলে সর্বত্র হয় জয়। না করিলে ধর্মলোপ অধন্য সঞ্য ॥ সত্যবাদী হৈলে করে সত্যের পানন। মনে কর করিয়াছ সত্য ছই জন॥ শ্রীরাম আপনি সত্যে হৈয়াছেন পার। তুসি মত্যে বন্দ আছু অধস্ম অপার॥ রামেরে কাতর দেখি বলেছি কর্কশন তোসারে বিরূপ বলা আমার অর্থাং॥ ক্ষা কর ক্পীখন কনি প্রীহার। : ভোমাকৈ তুর্কাক্য বলা অভি ত্রাচার॥ মাত্ত লোক মন্দ কথা নহে উপযুক্ত। गांग मह बालाश कतिएव अन्य मुख्य ॥•

ধদ্ম রাথ কদ্ম কর যে হয় বিহিত। 'রামকার্য্য করিলে হইবে সব হিত।। কে হইবে পার, সাগর অপার, তার মাঝে লঙ্কাপুরী। কে যাবে তথায়. কি করে কথায়, উপায় তাহে না হেরি॥ হ্মগ্রীব রাজন, 'কর আগমন, শীরামের সনিধানে। করিয়া নির্দ্ধার্য্য, কর মিত্রকার্য্য, কর প্রামে ধৈর্ঘ্যবান ॥ জানকী উদ্ধার, রাবণ সংহার, কর এই উপকার। - তোমার উদেয়াগ, নহিল ভূর্য্যোগ, কে লইবেন হেন ভার॥ রাবণ তুরন্ত, কর তার অন্ত, অনন্ত যশঃ প্রকাশ। গীত রামায়ণ, ' कित्रन रहर, ভাষা করি কৃত্তিবাস॥

প্রতীবের কটক সঞ্চয়।

বলিল স্থঞীব রাজা ক্রিয়া আহ্বান। বানর কটক ঝাঁট আন হনুমান ॥ হিমালয় স্থমেরু মন্দার আদি করি:। বিষ্ণাচল শ্বৈত উদয় অস্ত গিরি॥ সর্বত্রে যোষণা দেহ আমার আজ্ঞায়। ্যথা যে বানর থাকে আইদে ত্রায়॥ পাঠাও হে দূতগণে দেশ দেশান্তর। मन पिन यथा (यन आई(म मन्नत ॥ ইহাতে বিলম্ব যেই করিবে বানরে। প্রহারিয়া আনিবে তাহার চুলে ধরে ॥ অ্যুস্ত করিবে ইহাতে যেই জন। আনিবে তাহারে করি নিগৃঢ় বন্ধন।। স্বর্গ যত্য্পাতালে আমার অধিকার।. কোথাও না থাকে যেন বানর সঞ্চার॥ স্থাীবের কোপেতে বানর দাব কাঁপে। কটকু আনিতে চলে অতুল প্রতাপে।

হনুমান বাহিরে হইয়া উপনীত। ত্রিশকোটি বানর পাঠায় চারিভিত। মেদিনী আকাশ যুড়ি চলে কপিদেনা। যেন পঙ্গপাল যায় না যায় গণনা॥ চলিল বানরগণ দেশ দেশান্তর। পূর্কাদিকে চলি গেল নীল নাম ধর॥ পশ্চিমে চলিয়া গেল নীল নল মহামতি॥ দক্ষিণ দিকেতে গেল আপনি সম্পাতি॥ रनृगाम गरावीत गरावताकम । উত্তরদিকেতে যান করিয়া বিক্রম॥ একৈক জনার সঙ্গেটলে দশ লাখ। মহাশব্দে চলে সবে করে ডাক হাঁক H হুপহাপ লম্পে কম্পে কম্পে বস্তমতী। অতিকটে ধরে ধরা কৃষ্ম নাগপতি॥ তর্ভিরা গর্ভিয়া বলে বালির কুমার। যাত্রা কর কপিগণ আজ্ঞা অনুসার॥ দশ দিবসের মধ্যে অসিবে সকলে। প্রাণদণ্ড করিব **হে** বি**লম্ব হইলে**॥ বাঁচিবে বলিয়া যদি সাধ থাকে মনে। ত্বরা করি আসিবে সকল কপিগণে॥ পাঠাইল সকলেরে বালির নন্দন। একেলা রহিল রাজবাটীর রক্ষণ॥ হইলেক দশকোটি কপি আগুসার। যারে পায় তারে আনে নাহিক বিচার॥ যুড়িয়া আকাশ ভূমি কপি ঝাঁকেই। দশদিনে আইসে সকল থাকে থাকে॥ কিক্ষিন্তার মধ্যেতে লাগিল কোলাহল। স্প্রতীবের ভেট আনি দিল ফুলফল॥ সৈত্য দেখি স্থগ্ৰীব ভাবেন মনে মনে। কাৰ্য্যমিদ্ধি **হইবেক বুঝি অনুমানে॥** আইল কটক সব কিন্ধিন্ধ্যা ভিতর। অসম্যাক বানর দেখিতে ভয়**ন্ধর**॥ কিন্ধিন্ধ্যায় প্রবেশ করিল কপিগণে। চলিল স্থগ্রীব রাজা মিত্র সম্ভাষণে ॥ স্থ্ৰীব আপন ঠাটে বলিল বচন। মিত্র সম্ভাষণে আজি করিব গমন॥

স্থগ্রীব করিতে যায় শ্রীরাম দর্শন। লক্ষাণের প্রতি বলে বিনয় বচন॥ বিষ্ণু অবতার তুমি রামের সোদর। আপনি চড়হ প্রভু চতুর্দ্দোলপর॥ তবে চতুর্দ্ধালে আমি চাপিবারে পারি। মিত্র দরশনৈ চল যাই ত্বরা করি॥ তোমার চরণে মোর এই নিবেদন। শ্রীরাম লক্ষ্মণে যেন দুদা থাকে মন॥ চতুর্দোলে চড়েন তথন ছইজন। চারিভিতে চামর চুলায় দাসগণ॥ পঞ্চ শব্দ বাগ্য বাজে করে শত্রাধ্বনি। কোলাহল করে সবে মহোৎসব গণি॥ কলরব শুনিয়া চিত্তেন রবুমণি। আমা সম্ভাষিতে আদে স্থগ্ৰীব আপনি॥ নিকট হইল আসি স্থাীব রাজন। মনে মনে ভাবে বীর মিত্র দর্শন॥ চতুর্দোল হৈতে নামে রাম বিদ্যমান। চলি যায় স্থুত্রীব পর্বতে মাল্যবান ॥ রামের চরণ বন্দে করিয়া প্রণতি। যোড়হাতে দাণ্ডাইল ফগ্রী। ভূপতি॥ আদরে শ্রীরাম তারে করে আলিঙ্গন। নিকটে বসিতে দিব্য দিলেন আসন॥ করিলেন মঙ্গল জিজ্ঞাসা রগুবর। স্থগ্রীব বিনয়ে তার করিছে উত্তর॥ হরিয়াছ রাম মম বিপদ সকল। তোমার প্রসাদে মিতা সকল মঙ্গল ॥ বালিকে মারিয়া মোরে দিলে রাজ্যভার। সত্যে বন্ধ হইয়াছি ধারি তার ধার॥ তোমার প্রসাদে পাইনাম রাজ্যগণ্ড। সকল বানরগণ ধরে ছত্রদণ্ড॥ সীতা উদ্ধারিরে তুমি আপনার গুণে। উপলক্ষ কেবল থাকিব তব সনে 🕯 যতেক বানর থাকে পৃথিবীর উপরে। যতেক বৰ্গতি থাকে পৰ্ববত শিখরে॥ দে সকল আসিয়াছে আমার সম্বাদে। কোটিং রুদ্দ রুদ্দ অর্ব্ধুদে অর্ব্ধুদে॥

ছুরত বানরসৈশ্য না হ্বয় গণন। ইহারা যে মনে করে কে করে লঙ্খন॥ তিনকোটি যোজনের পথ ত্রিভুবন। প্রবৈশিবে সবর্ব ত্রে ছুর্জ্বয় কপিগণ॥ স্বৰ্গ মত্য পাতাল স্বন্ধন বিধাতার। যেখানে থাকুক সীতা করিব উদ্ধার॥ তোমার চরণে ভক্তি থাকিলে আমার। কোন কার্য্য গণি আমি সীতার উদ্ধার॥ ষ্শমি কি বলিব প্রস্তু তোমার চরণে। উদ্ধার আপনি সাতা আপনার গুণে॥ ইব্ৰ আদি দেবগণ তোমারে ধেয়ায়। গগণে উদয় রবি তোমার আজ্ঞায়॥ তোমার স্থজন স্বস্তি এ তিন ভুবন। তোমার নিদ্রায় নিদ্রা চেতনে চেতন ॥ 🐣 কত শত জন্ম ব্রহ্মা তপস্থা করিল। তবু তব পাদপদ্ম দেখা না পাইল॥ হেন পাদপদ্ম দেখি প্রত্যক্ষ নয়নে। অ্বপনারে ধন্ম করি মানি এতদিনে॥ আমিত বানরজাতি কি বলিতে পারি। মিত্র বল আমারে সে দয়া আপনারি॥ যাবং না হয় প্রান্থ সীতা উদ্ধারণ। তাবৎ আমার নাহি শ্যন ভোজন।। সীতারে আনিয়া দিলে তোমার গোচরে। তবেত করিব রাজ্য কি**দ্ধিন্ধ্যানগরে**॥ সস্তুষ্ট হইয়া রাম কমললোচন। সু গ্রীবেরে উঠিয়া দিলেন আলিঙ্গন ॥ মুগ্রীবের ভাগ্য কথা কে কহিতে পারে। ঙী।নাথ দিলেন কৌল বনের বানরে॥ দনা হৈতে সূর্ত্রাবের অধিক কপাল। যার প্রতি সদা রাম পরম দয়াল।। শ্রীরাম বলেন শুন স্থাবি সুহুৎ। তোমা বিনা আমার কে করিবেক ছিত। অপ্লুক্র্ব না নানি সূর্য্যইত্তরে অন্ধ্রকার-। অপূব্ব না নানি আমি দীতার উদ্ধার 🎚 অপুবর্ব না গণি মেঘ বরিসয়ে জল। তোগারে অপুকা মিত্র মানি হে কেবল।।

ত্বই মিত্র পব্বতি করেন সম্ভাষণ। আকশে মেদিনী যুড়ি আসে কপিগ্ণ॥ <del>দহস্য কোণ্টি বাণরে আইল শতবলী।</del> ः त्मग्र ४ नितन ग्रंगतन नातम ध्नी ॥ গবাফ সরভ গয় সে গন্ধনানন। বানর প্রথাশ কোটি সঙ্গে আগ্যন ॥ অঞ্নিয়া বড় ধুম আইল ধুতাকি। ত্রিশকোটি কপি লইয়া আইল নীলাক॥ বানর সহস্র কোটি সহিত প্রমার্থী। আইল আপর্ন দৈত্য আচ্ছাদিয়া কিতি॥ প্রমাথী বানর বলি ফণে যদি নডে। দশ প্রহরের পথ সৈত্য আড়ে যোড়ে॥ ্সত্তরী যোজন বার আড়ে পরিমাণ। নাচলে কররে যার শরীর বাথান। रिष्ट्रनिया शक्य एक एव रिष्ट्रानिया तत्र। বানর পঞ্চাশ কোটি সহিত বিভঙ্গ। বানর সভরী কোটি লইয়া কেশ্রী। যাহার বসতি স্থান সে মল্যুগিরি॥ পূৰ্ব্ব হৈতে সাইল বিনোদ সেনাপতি। বানর সহস্র কোটি ভাহার সংহতি॥ ধূআক আইল ধ্য স্থগ্রাবের শ্রালা। গগণ যুড়িয়া ঠাট বেন মেঘমালা॥ সম্পাতি বানর আইল গৌরার্গ ধরে। দেখিলে বিপক্ষ যায় পলাইয়া ডরে॥ আইল স্থমেণ বৈষ্ঠা রাজার শুশুর। তিনকোটি রুন্দ ঠাট আইল প্রচুর॥ ভন্নগণ সহিত আইল জামুবান। ছুৰ্জন **আইল মহা**বীর হয়ুগান॥ যুবরাজ আইল সে বানির কুমার। বানর সহস্র কোটি যার পরিবার॥ শত লক্ষ বানরেতে এক কোটি জানি। শত কোটি বানরেতে এক রন্দ গণি॥ শত কোটি রন্দে এক অব্বৃত্ত গণন। শত কোটি অব্ব দৈতে খব্ব নিরূপণ।। শত কোটি খবেব এক মহাথবৰ্ব জানি। শত কোটি মহাখকের্ব এক শঙা গ্ণিয়

.শত কোটি শত্যে মহাশত্যের গণন। শত কোটি মহাশভো পদ্ম নিরূপণ॥ শত কোটি পদ্মে এক মহাপদ্ম গণি। শত কোটি মহাপদ্মে সাগর বাখানি **॥** শত কোটি সাগরে মহাসাগর জানি। শত কোটি মহাসাগরে এক অক্ষোহিণী॥ শত কোটি অক্ষোহিণীতে এক অপার। অপারের অধিক গণনা নাহি আর॥ নদ নদা ব্যাপা ঠাট ভাঙ্গিল প্ৰৱ ত। সব্ব ঠাট যুড়ে গেল মাসেকের পথ॥ পৃথিবী যুড়িল সৈত্য নাহি দিশপাশ। কটকের চাপ দেখি রামের উল্লাস।। শ্রীরান বলেন মিতা দৈন্য নানা দেশে। পাঠাইয়া দেহ শীঘ্র দীতার উদ্দেশে॥ তুমি যদি জানকার করহ উদ্ধার। তবেত আমার ঠাই সত্যে হও পার॥ শ্রীরামের ঠাই রাজা লয়ে অনুমতি। নান। দিকে পাঠাইল সৈতা সেনাপতি॥ অন্ত্রুদ কপি ওর নাহি পাই। পক্তের উপরে বসিতে নাই চাই॥ স্থগ্রীৰ বিনোদ সেনাপতি প্রতি ভণে। প্ৰক্ৰিকে যাও তুনি দাঁতা অন্থেৰণে॥ বানর সহস্র কোটি তোগার ভিড়ন। সীতা অধ্যেদ্য তুমি করহ গমন॥ নদ নদী গিলিবে খিলিবে কত দেশ I মেই২ হানে গিয়া করিবে প্রবেশ। যত যত পুণ্যাদেশ দেখ পুণ্যস্থান। সক্ল বানর লইয়। করিবে প্রান॥ যৰ্গ হইতে গঙ্গাকে আনিল ভগীরথে। গঙ্গাদেনী পার হইও কটক সহিতে॥ তরিহ সরযু নদী পুণ্য তরঙ্গিণী। কৌশিকী তরিষ্ক বিশ্বামিত্রের ভূগিনী॥ ছুই কুলে গরু চরে মধ্যেতে গোমতী। গোমতী হইয়া পার পাবে সর্বতী। ত্রপূর্বা মার দেশ দেশ কোকনদ। ক্ষ্যুগের দেশে যাত পাণ্ডৰ মগধ।।

ত্রহ্মপুত্র তরি রঙ্গে করিহ প্রবেশ। মন্দর পর্বতে যাইও কিরাতের দেশু॥ যাইবে কর্ণাট দেশ আর শাকদীপে। কিরাত জানিবা আছে অত্যন্তুত কপে॥ কনক চাঁপার মত ,শরীরের বর্ণ। উঠান থানার মত ধরে হুই কর্ণ॥ কালা হেন মুখখান তাত্মবৰ্গ কেশ। এক পায়ে চলে পথ বলেতে বিশেন। জলের ভিতর বৈদে মংস্থাবৎ মুখ। মানুষ ধরিয়া থায় আইলে সম্মুখ। বলিয়া মানুষব্যাত্র তাহাদের খ্যাতি। আতপ সহিতে নারে কিরাতের জাতি॥ সীতা লৈয়া থাকে যদি বিরাতের ঘরে। যত্ত করি চাহিও তথায় লক্ষেশ্বরে॥ ঋষভ পর্ব্বতে যাইও কিরাতের পার। দেবগণ করে কেলি নিত্য অবতার॥ সর্কাকালে আইনে তথায় পুরন্দরে। যত্ন করি চাহিও তথা সীতা লক্ষেশ্বরে॥ তার পূর্বাদিক যাইও ক্ষীরোদসাগর। শ্বেভগিরি দেখিবা সে ক্ষাঁরোন উপর॥ শ্বেত নাগ ধরে তথা সহস্র শেখর। সহজ্র ফুণায় আছে নেন মহেশ্বর ॥ সহস্র ফণায় আছে সহস্রেক মণি। মণির আলোতে তুল্য দিবস রজনী॥ ফীরোদ সাগর করে পৃথিবী ধবল। শ্বেতগিরি শ্বেত করে গগণমওল।। শ্বেত নাগ ধরে শিরে সহত্রেক ফণা। পূর্ববিদিক ধন্ম করে দেই তিন জনা॥ সকলে বন্দিবে সে অনন্ত মহারাজ। মহেশ্বর বন্দি গেলে সিদ্ধ হবে কার্য॥ উভয় পর্বতে যাইও তার পূর্ববদিগে। স্বর্ণ তালবৃক্ষ তথা:আছে চারিযুগে॥ মণি মাণিকেতে বান্ধিয়াছে তার ওঁড়ি। । কনক রচিত তার শোভিত বাগুড়ি॥ দেখিও বানরগণ শিখরে শিখর। অবেষণ কর তথা সীতঃ লঙ্কেশ্বর॥

তথা যদি উভয়ের না পাও উদ্দেশ। কালোদর পর্বতেতে করিহ প্রবেশ। সে পর্বতে আছে সরোবর কাল জল। তিন কোটি দপী সর্গ থাকে সেই স্থল। নপী যদি হাই ছাড়ে সর্বালোক নরে। তার কাছে দেব দৈত্য নাহি যায় ভরে॥ নদ নদী গিরি গুছা খুঁজুছ বিস্তর I সেখানে নিলিতে পারে জুক্ট নক্ষেপর॥ তথা যদি নাহি পাও তাহার উদ্দেশ। লোহিত পর্বতে গিয়া করিহ প্রবেশ। দে পর্নতে আছে এক বড় চমৎকার। লিয়োজন নদী তাহে বিষয় পাথার॥ তার পর্ব্বদিকে আছে লোহিত, সাগর। ত্তরত্ত রাক্ষস আছে জলের ভিতর॥ অগাধ সলিল তার রক্তবর্ণ ধরে। চারি যুগ এক বৃক্ষ হাছে তার তীরে॥ সোণার শিমূলগাছ সব্ব গায় কাটা। গুর্বর্নের ফল ফুল ধরে গোটা গোটা॥ জন হৈতে রাক্ষ্যেরা চড়ে তত্ত্পরে। তার কাছে দেবগণ নাহি যায় ডরে॥। তথা যদি জানকীয় না পাও-উদ্দেশ। পূকার্বির ভীরে করিছ প্রবেশ। আড়ে দীর্ঘে দে সাগর দ্বাদশ যোজন। সাবধানে পার হইও সব ক্রিগণ॥ উদয় গিরির অঙ্গ সবর্ব স্বর্ণময়। পুনিবা উচ্ছল করে সূর্য্যের উদয়॥ . তিন লক্ষ তুই শত্ যোজনের পথ। চক্ষুর নিমিনে মূর্য্য করে গতায়াত n সুনিগণ তপ করে যেমন বিধান। বালখিল্য নামে মুনি বিঘত প্রমাণ॥ উদয় গিরির পুকর্ব নাই স্থােদিয়। অন্ধকারময় দেশ জানিহ নিশ্চয়॥ সে'দেশ্ কখন নহে আমার গোর্চর। দেখিয়। উদয়গিরি ফিরিবে বানর ॥ যাইতে উনয়গিরি লাগে একনাদ। মাদেকের বাড়া হৈলে সঁবার বিনাশ।। মাসেকের মধ্যে যে বানর না আইসে।
সবংশে মরিবে সেই আপনার দোষে॥
বানরকটক স্থত্রীবের আজ্ঞা পায়।
দীতার উদ্দেশে তারা পৃষ্ব দিকে যায়॥
কৃত্তিবাস কবির কবিস্বময় বাণী।
অদ্ভুত রচিল পৃষ্ব দিকের পাঁচনি॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।
বাঁর কঠে বিরাজ করেন সরস্বতী॥

### সীতা অধ্যেশে চতুর্দিকে বানর প্রেরণ।

শ্যন দমনু রাবণ রাজা রাবণ দনন রাম। শমন ভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম চণ্ডালে যাহার দয়া বড় সকরুণ। পাষাণে নিশান আছে শ্রীরামের গুণ॥ শ্রীরাম নামের গুণে কি দিব তুলনা। পাষাণ মনুষ্য করে নৌকা করে সোণা॥ রামনাম লইতৈ ভাই না করিহ হেলা। সংমার তরিতে রাম নামে বান্ধ ভেলা॥ শ্রীরাম স্মরিয়া যেবা মহারণ্যে যায়। ধসুব্রুণি লৈয়া রাম পশ্চাতে গোড়ায়॥ দক্ষিণে রাবণ বৈদে স্থগ্রীব তা জানে। বড় বড় বীর পাঁচে সেইত দক্ষিণে॥ রালির কুমার পাঁচে মন্ত্রী জাম্ববান। পবননন্দন, পাঁচে বীর হন্মান॥ পাগভ কুমুদ পাঁচে রম্ভা যোদ্ধাপতি। নং নীল পাঁচিলেক মুখ্য সেনাপতি॥ স্থাীব বলেন দৈন্ত শুন সাবধানে। সাঁতার উদ্দেশে যাহ ভোমরা দাক্ষণে॥ ্যত দদ নদী দেখ যত দেখ দেশ। য়ত যত গিরি আছে করিবে প্রবেশ॥ উত্তেম অধম স্থানে করিহ প্রবেশ। যেরপে পাইতে পার সীতার উদ্দেশ। कृष्ध्रदिगी नेनी (य न'र्मना (गानावती। যাবে অশ্বমুখগিরি নদী যে ক'লেরী।।

প্রাইবা পব্ব ত বিষ্ণ্য সহজ্র শিথর। নানা ফল ফুল তথা দিব্য সরোবর॥ পরেতে কলিঙ্গদেশ যাইবে উৎকল। মলয় পৰ্ব্ব তে গিয়া দেখিবে কেবল॥ মহেন্দ্র পর্ব্যতি যাবে অহ্যুচ্চ শিথর। সককলে। **পাকেন তথা**য় পুর**ন্দর**। তাহার দক্ষিণে যাইও শাগরের তীর। চন্দনের বন তথা স্থান্ধি সমীর॥ স্থ্রগন্ধি চন্দন নির্থিবে সারি সারি। সাগরের পার যাইও স্বর্ণ লক্ষাপুরী॥ মৈনাক পৰ্বেত আছে দাগ্র ভিতর। সলিল হইতে উঠে সহস্ৰ শিথর॥ সোণার পব্ব ত দশদিকের প্রকাশ। সহস্র শিথর উঠে যুড়িয়া আকাশ॥ পবনের পিতা সে সূর্য্যের হয় সখা। যার পাপ থাকে তারে নাহি দেয় দেখা॥ সাগরের মধ্যে আছে সিংহিকা রাক্ষদী। বিষম•রাক্ষদী সেই দক্র লোকে ঘুষি॥ বিয়ম রাক্ষদী সেই ছায়। পাইলে ধরে। যার শত জাব জন্তু গিলে একৈবারে॥ সত্তরি যোজন তকু আড়ে পরিসর। ত্বই শত যোজন দীর্ঘ উভে কলেবর॥ অৰ্দ্ধ তনু জলে থাকে অৰ্দ্ধেক আকাশ। তাহা দেখি বারগণ না পাইও ত্রাস। সকল বানর তথা হইও সাবধান। এক লাফে সাগর লজ্মিলে হবে তাণ । সাগর তরিবা সবে শতেক যোজন। সাগরের পার লঙ্কা তথায় রাবণ॥ চারিদিকে সাগর মধ্যেতে লঙ্কাগড়। দেবগাণের গতি নাই লহার নিম্ন ॥ খুঁজিবে লক্ষার মধ্যে সীতা লক্ষেশ্বর। যত্ন পুরঃসরে তথা সকল বানর। স্ত্ৰীব বলেন শুন প্ৰবনন্দন। ত্রান দে সাধিবে কার্য্য লয় মৌর মন॥ ংঅগ্নি জল নাহি মান প্রবনের গতি। তুমি সে দেখিবে শীতা লয় মোর মতি 🛚

তোমার প্রদাদে আমি দত্যে হব পার। তব ষশঃ ঘুষিবেক দকল সংসার 🛊 তুমি যদি দাঁতা দেখ তবে আমি স্থথী। আর কে দেখিবে দীতা ইহা নাহি দেখি 🛭 সুত্রীব রামের প্রতি বলিল বচন। জানাইতে জানকীরে দেহ নিদর্শন। হনুমান সহ তাঁর নাহি পরিচয়। কি জানি বানর দেখি যুদি পান ভয়॥ জীরাম বলেন শুন সুন্ত্রীব স্থছৎ। অঙ্কুরী দিলাম আমি সাতার প্রতীত॥ ্দিলেন অঙ্গুরী রাম নিজ নিদর্শন। হাত পাতি নিল তাহা প্ৰনন্দন॥ বিলায় হইয়া বীর হনুমান নড়ে। পতর্গ শরার যেন ঝাঁকে ঝাঁকে উচ্চে॥ **চ**निन मकन ठिष्ठि यू शीव आरमर्भ। দিফিণের পাঁচনি রচিল কুত্তিবাসে॥ কুত্তিবাদ পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি। খার কঠে সদা কেলি করেন ভারতী।

> পশ্চিমাদকে সীতার অন্নেষ্ণে ঘানরগণের গুপারণ।

বেখানে দেখিবে যত নদ নদা দেশ।

সাবধানে সে সর্বাত্রে করিবে প্রবেশ॥
স্থান কুষান না করিছ বিবেচনা।
অবেষিবে জানকীকে করিয়া মন্ত্রণা॥
সিন্ধুদেশ মলয়দেশ কাবেরার তীর।
ক্রিমিজীব দেশ-যাইও অতি সে গভীর॥
তাহার নিকটে মাছে কেতকীকানন।
দিশপাশ নাই তার অনেক যোজন ॥
তুই পার্শ্বে কেয়ারন্ দেখিবে অপার।
কেয়াবনে কাঁটা যেন করাতের ধার॥
সকল বানর তথা হইও সাবধান।
শীঘ্র শীঘ্র গোলে তুথা পাইবে হে ত্রাণ॥
কেয়াবন এড়িয়া যাইবে তালবনে।
হুঃখ পাসরিবে সবে সেতল ভক্তেণ॥

তাহার পশ্চিমে'যাইও পাটনে পাটন। হিঙ্গুলিয়া.গিরি তথা অন্তত গঠন 🛊 তার পূর্ব্ব সিন্ধানদী পশ্চিমে সাগরী মধ্যে তার হিঙ্কুলিয়া অত্যুক্ত শিথর॥ অন্বেদ্য করিবে সেখানে সর্ব্ব ঠাই। তোসরা করিলে যত্ন অসাধ্য কি ভাই। তপা যদি নাহে পাও সাতার উদ্দেশ। চন্দ্রবান পর্ব্বতে হে করিবে প্রবেশ। পশ্চিম সাগরতীর একই যোজন। যত্র করি দেখানে করিও অবেষণ। চক্রবাণ গোঁর করে আলো দশদিগে। সাবধানে খুঁজিও সকলে একযোগে॥ বিফুচক দেখানে অদ্ভত তায় ধার। অন্ত রের হাড়ে চঞ অন্তত্ত আকরি॥ হয় গ্রীব শস্তুর মারেন গদাধর। অস্থরের হাড়ে চক্র দেখিতে স্থানর। সেই অমুরের হাড়ে চক্র সঞ্জি করি। সেই অন্তরের হাড়ে হরি চক্রধারী॥ সে পৰা তে আরোহিবে সকল বানর। যত্র করি অন্থেষিহ দীতা লক্ষেশ্র॥ তথা যদি উভয়ের না পাও উদ্দেশ। বুরাহ পব্দ ত গিয়া কলিবে প্রবেশ। চন্দ্ৰবাণ ছাড়াইয়া পঞ্চাশ যোজন। বরাহ পর্বতে যাইও নিশ্মল কাঞ্চন॥ ক্রিক্সা স্ক্রিলেন বরুণের ঘর। হীরক মাণিক্যময় তথা মনোহর॥। পুরী আলো করে জ্যোতি অন্ধকার দুর অমুর নরক নাম বিক্রম প্রচুর॥ বরুণের সহিত দে বৈদে দেই দেশে। তেকারণে বরুণ তাহারে নাহি নাশে ৷ সেখানে হইও সবে অতি সাবধান। তার হাতে পড়িলে নাহিক পরিত্রাণ।। অপ্রনভ রূপ তেমু করিবে উথায় ৷ আমারে করহ মুক্ত এই প্রতিজ্ঞায়। তথা যদি জানকার না পাও উদ্দেশ। স্থামেক পর্বাতে গিয়া করিত প্রাবেশ।।

দেখিবে পর্বত সেই কনক রচিত। সদা ঘাটি সহস্র পর্ব্বতে সে বেষ্টিত॥ তথা যাটি সহস্র পর্ব্ব তের উদয়। সেই মাটি সহত্র পাব্ব ত স্বর্ণময়॥ সোণার থর্জন রক্ষ হুমেরু উপরে। দশদিক আলো করে দশ মাথা ধরে ॥ তথা আসি করে কেলি শক্ষর শক্ষরী। দিবা অন্ত যায় তথা আইদে শৰ্কারী॥ এমন উত্তম স্থান নাহি পৃথিবীতে। নানা মত ফল ফুল আছে যূথে যূথে॥ গীত বাগ্য নৃত্য করে পরম কৌতুকে। নর্ত্তকী করয়ে নৃত্য দেখে দেবলোকে ॥ িপরিসর তিন লক্ষ ছ্রশত যোজন। òক্কুর নিমিধৈ সূর্য্য করয়ে গমন ॥ অপূর্ব্ব পর্ব্বত সেই দেব অধিষ্ঠান। স্থমেরন্দ্র উপর দকল রম্যস্থান ॥ নিসিষেতে সূর্য্যদেব করয়ে গমন। স্থমের বেড়িয়া সূর্য্য করয়ে ভ্রমণ॥ স্বৰ্গ মৰ্ত্ত্য ৱঁশাতল হ্ৰমেক গোচর। দেবগণে কেলি তথা করে নিরন্তর ॥ স্থমেরুর ফিরিয়া সূর্য্য বিত্য করে গতি। এক দিক দিন হয় আর দিক রাতি॥ স্বৰ্গ মৰ্ত্তা পাতাল ব্যতীত নাহি স্থান। সমের উপরে সকল অধিষ্ঠান॥ ্রহ্মেরুর পশ্চিমে সূর্ব্যের নাহি গতি। অন্ধকাৰময় তথা নাহিক বসতি॥ তাহার পশ্চিমে নহে গমন আমার। স্থমেরু পর্য্যন্ত দেখি আসিবে হে যর। স্থমেরুতে যাইতে আসিতে এক মাস। মাদের হইলে বাড়া সবার বিনাশ। যেই বীর মাদেকের মধ্যে না আইদে। সবংশে মরিবেরীসেই আপনার দোষে॥ চলिल मकन ठांठे यू और वारमरम । পশ্চিমদিকের যাত্রা রচে ক্বত্তিবাসে॥

উত্তর্নদকে সীতা **অবেষণে** 'বালরগণের প্রেরণ 1

স্থ্রীব বলেন শুন বীর শতবলী। তব সৈত্য চলিতে গগণে লাগে ধূলি॥ বানরের মধ্যে তুমি মুখ্য সেনাপতি। চলিবে উত্তর্দিক আমার আর্ডি॥ क्रुगृन चिविथ निधवनन पृथव । আর আর আছে তব্ প্রধান বানর॥ শতবলী বলি হে উত্তর তব দেশ। যাত্রা কর শুভক্ষণে আমার আদে<del>গ</del> ॥ যত দেশ জানি আমি কহি তব স্থান। তথা সীতা অম্বেধিহ হয়ে সাবধান। ইহার উত্তরে পাবে দেশ যে বর্বর। হিমালয় গিরি যাবে যথা হিম্মর॥ সূর্য্যের কিরণ যেন জন্তু সবে বৈসে। ভাগীরথী গঙ্গাদেবা তথা হৈতে আসে॥ তাহার উত্তর অংশে ব্রহ্মার বসতি। তথা হৈতে ভগীরথ আনে ভাগীর্থী॥ এমন পুণ্যের স্থান নাহি ত্রিভুবনে। ভগীরথ গঙ্গারে পাইল সেইখানে॥ নারায়ণী গঙ্গাদেবী আসিয়া ভুবনে। পাপীরে করেন মুক্ত নিজ দরশনে॥ কি বলিতে পারে লোক গঙ্গার মহিমা। চারি বেদে বিচারিয়া দিতে নারে সীমা॥ আছিল সৌদাস বিজ রাক্ষম হইয়া। গেল সে বৈকুঠেপুরী গঙ্গাজল পাইয়া॥ সূর্য্যবংশে ভগীরথ নামে মহাপাল। গঙ্গাহেতু তপস্থা করিল বহুকাল॥ আরাধন ব্রহ্মার করিল বারে বারে। তার পর বিফুর তপস্থা অনাহারে॥ ভগীরথ নানাবিধ তপস্থা করিল I<sup>\*</sup> গঙ্গার জন্মের তত্ত্ব কেহু না বলিল।। শিব সেবা করে দশ হাজার বৎসর। তবে শিব আইলেন তারে দিতে বর॥ <sup>্</sup>ভগীরথ বলে শুন দেব পঞ্চানন। গঙ্গা দিয়া রক্ষা কর এই নিবেদন॥

মম পিতৃলোক ভক্ষ হয়েছে পাতালে। গঙ্গা দরশন হৈলে স্বর্গবাদে চলে।। গঙ্গাধর বলেন না জানি সে গঙ্গায়। কি **জাতি ধরেন গঙ্গা থাকেন কো**থায় ॥ ভগীরথ শুনিরা ভাবেন তুঃখ মনে। আমি কি বঁলিব প্রভু তোমার চরণে॥ অফীবক্র মূনি কহিলেন মোর স্থান। আপনি কহিবে প্রভু গুঙ্গার বিধান ॥ বিদিলেন ধ্যামে শিক মুদিত নয়নে। গঙ্গার জনষ তত্ত্ব জানিলেন মনে॥ ভক্ত জ্ঞানে মহাদেব তুষ্ট হয়ে তায়। গঙ্গা দিয়া ভগীরথে করেন রিদায় ॥ আগে যান ভগীরথ করি শভাধ্বনি। হিমালয়ে উঠিলেন দেবী তর দিণী। সবে বলে সাধু সাধু ভাল ভগীরথ। গঙ্গা আনি করিলেন তারিবার পথ।। ভুবনের মধ্যে ভগীরঞ্ পুণ্যবান। ত্রিভুবনে কেবা ভগীরথের সমান।। সংসার পবিত্র হৈল পরশে গঙ্গার। স্বৰ্গ মৰ্ত্তা পাতাল ত্ৰিলোকের উদ্ধার ॥ । আইলেন গঙ্গা ভগীরথের কারণে। মহাপাপী স্বর্গে যায় গঙ্গা দরশনে॥ রামনাম শ্বরণেতে পাপের বিনাশ। গঙ্গার মাহাত্ম গীত রচে কুত্তিবাস। হেন হিমালয় পিরি বহু আয়তন। তথা যত্নে অশ্বেষিহ জানকী রাবণ॥ তথা যদি জানকীর না পাও উদ্দেশ। তাহার উত্তর-দেশে করিহ প্রবেশ। বিষম তুর্গম অতি ভয়ানক স্থল। ' ব্বফ নাহি গিলি নাহি নাহি তাতে জল।। তুই শত যোজনের পথ দেই দেশ। পাইরে **অত্যন্ত** ভয় করিতে প্রবেশ। ॥ সকল বানর তথা হইও সারধান। কাট যাবে আফ্রিবে তবে দে পরিত্রাণ।। কৈলাদ পৰ্বতে ঘটিও তাহার উত্তর। সেই দিক আলো করে সহজ শিখর।

যোজন সহস্র নয় তার আয়তন। উভেতে পৰ্ব্ব ত লক্ষ্য গণিত যোজন 🏗 তাহাতে অপূক্ত্র তুরী পুররিপু যাম। সতত করেন লীলা পর্ক্তী সহায়।। অার এক অদুত অলকা নামে পুরী। ংনেশ্বর কুবের তাহার অধিক্বারী॥ তাহার উপরে'নদী নামেতে বিমলা। তার জল রাঙ্গা বর্গ যেন রত্নপলা॥ ধ্রেশ্বর কুবের করেন পান তায়। স্কুগদ্ধী চন্দ্ৰবৃদ্ধ তীরে শোভা পায়॥ · সীতা লৈয়া যদি থাকে তথা দশানৰ। চহুদিকে তাহার করিও অম্বেষণ।। তথা যদি জানকার না পাও উদ্দেশ। ত্রিশৃঙ্গ পর্বেতে গিয়া করিবে প্রবেশ IL 🚈 ত্রিশৃঙ্গ পব্ব ত সেই তিন মূর্ত্তি ধরে। । চসৎকার হবে তথা সকল বানরে ॥ এক শৃঙ্গ রূপ তার যেন চন্দ্র কলা। দ্বিতীয় শুঙ্গের<sup>্</sup>রপে যেন<sup>্</sup>মণি পলা॥ : অত্য শৃঙ্গ রাঙ্গা বর্ণ সবর্বত্র প্রকাশ। ত্রিশৃক্ষ পর্ব্ব ত গিয়া যুড়েছে আকশি॥ : দেখানে করিও তত্ত্ব শিখরে শিখর। যত্র করি অন্বেযিহ সকল বানর॥ তথা যদি নাহি পাও সীতা লক্ষেশ্বর। তাহার উদ্দেশে যাবে তাহার উত্তর ⊪ঃ তাহার উত্তর এক অদ্ধৃত আকরি। জক্ষুরুক্ষ দেখিবে সে অতি চমৎকা্র ॥ ষর্গজন্মুরুক সেই সোণার-আকার। 🕹 তার নামে জমুরীপ হইল প্রচার।। সকলের মুখ্য সেই জম্বুদ্বীপ কয়। অন্য কত জম্বুরীপ তুল্য তার নয়॥ : তার তলে দেবগণ নিত্য করে কেরি। তাহার কারণে এই জম্বুরীপ বলি॥ চারি ডাল ধরে যেন পব্দতের চুড়া। লক বোজনের বেড়া সে গাছের পোর্জা মং দীতা নয়ে যদি থাকে তথায় সাক। हातिमित्त (मधारम कदित भरत्नाव

তথা যদি নাহি পাও সীতা লঙ্কেশ্বর। করিবে গমন আরো তাহার উত্তর ॥ মন্দর পর্বাত জঘুর্বীপের উত্তর। এক হ্রদ আছে তথা পরম স্তন্য ॥ সর্ব্ব স্থলী বলিয়া সে হ্রদের খেয়াতি। অহিদেন দেখিতে দে হ্রদ প্রজাপতি॥ স্বর্গ হৈতে সেই হ্রদে পড়ে গঙ্গানীর। কৌশিকী নামেতে নদী বহে সেই তীর॥ আমার কচন শুন সর্ক্ত কপিগণ। সাবধানে অন্তৈষিবে সীতা, দশানন।। তথা যদি নাহি পাও দীতা লক্ষের। তাহার উত্তর যাবে মহেশ সাগর॥ • মহেশ সাগরে জন্মে বহুগুল্য ধন। মাড়ে দীর্বে সাগর সে শতেক যোজন। অস্তাচল পব্ব ত সাগিরের ভিতর। জল হৈতে গিরি উঠে সহস্র শিখর 🖟 দেখিয়া হইবে সবৈ সভয় অন্তর। অবেঘিহ সাবধানে মহেশ সাগর!! সোণার পঝ তৈ দশদিক স্থ্রকাশ। সহজ্র শিখর উঠে যুড়িয়া আকাশ। সোণার গঠিত গোটা দেখিতে স্থঠাম। শিবলিঙ্গ আছে তাহে যেন শিবধাম॥ রাবণ দে মহেশ্ব পূজে সর্বক্ষণ। মহেশের কাছে গিয়া থাকেন রাবণ ॥ অন্বেষণ করিও হৈ শিখরে শিখর। -পাইতে, পারিবে তথা সীতা লঙ্কেশ্বর॥ কিন্তু মায়া জানে সে পাপিষ্ঠ, দশানন। স্বৰ্গ মৰ্ত্যু: পাতাল জিনিল ত্ৰিভুবন॥ সেবিয়া শিবের পদ দিখি জয় করে। ত্রিভূবন জিনে বেটা শঙ্করের বরে॥ দেবগণ্ণ যার ভরে এক পাশ হয়। সবে মাত্র বালি স্থানে তার পরাজ্ঞ। তথা বুদি নাহি পাও সীতার উদ্দেশ। শহীধর ক্রোকে গিয়া করিহ প্রবেশ। ্ৰোঞ্চ পৰ্বত দেখি লাগিবেক ভয়। বিশ্ম পর্বতে সেই অন্নক।রময়॥

দূর হইতে পর্বত করিবে দরশন। তাহার মধ্যেতে গেলে অবশ্য মুরণ॥ দে পর্বত রাথিয়া দক্ষিণে কি**স্বা বামে।** তাহার উত্তরে যাবে গিরিদ্রোণ নামে॥ দ্রোণগিরি দেখিলে হইবে বড় **সুখী।** দেব গন্ধবের আছে যত চন্দ্রমুখী॥ বালখিল্য আদি করি যত মুনিবর। বাস করে সকলে সে পর্ব্বত উপর।। চন্দ্র তেজ নাহি তথা'সূর্য্যের প্রকাশ। নক্ষত্ৰ নাহিক দেখি না দেখি আকাশ। কামিনীগণের তেজে তথা আলো করে। পুণ্যদা নামেতে নদী তাহার উপরে॥ ছুই কুলে আছে তার বংশ অগণন। উত্তর তীরেতে বংশ উপরে মিলন ॥ মেচ্ছজাতি আছে তথা দেখি ভয়ঙ্কর। নদী পার হয় তারা বাঁশে করি ভর॥ তাহার উত্তর যাবে দীতার উদ্দেশে। সেই দেশে বহু লোক হর্ষিতে বৈদে॥ যাহা চাবে তাহা পাবে মিফ রক্ষ ফল। স্বর্ণদ্রব্য জন্মে তথা সোণার উৎপল।। নানা রত্ন মাণিক সে জঙ্গেতে উপজে | রক্তবর্ণ নদীজল মাণিকের তেজে॥ নানা রত্ন অলঙ্কার পুরুষেতে পরে। কি বর্ণিব অলঙ্কার স্ত্রীলোকে যা ধরে।। অহঙ্কারে নারীগণ ইন্দ্রে না মানিল। ক্রোধ করি ইন্দ্রদেব অভিশাপ দিল।। অহস্কারে বেমন না মানিলি আসায়। জীবিত হইবে দিনে রাত্রে মৃতপ্রায়॥ সেই পাপে মৃত থাকে সকল রজনী ৷ প্রভাত হইলে বাঁচে, দকল রজনী॥ রজনীতে থাকে তারা হয়ে অচেতন 🕨 প্রভাতে উঠিয়া করে সংগীত নর্ত্তন॥ বহুরত্বা পৃথিবী বলেন সক্রজন্। কত ঠাই কত হৈষ্টি না হয় গণন 🖟 পাবধান হৈয়া যাবে যুত কপিগণ। যজেতে খুঁজিবে তথা জানকী রাব্ণা

তাহার উত্তরে যাবে অবস্তুসাগর। তথা হইতে হেমগিরি নাম গিরিবর॥ সকল পর্বত মধ্যে হেমগিরি সার। সকল পর্বত জিনি শিথর তাহার॥ আকাশেতে যার শৃঙ্গ লাগে সারি সারি। হেমগিরি সমগিরি জগতে না হেরি॥ তাহার উত্তরে নাই ভাস্করের গতি। অন্ধকারময় তথা নাহিক বসতি॥ তাহার উত্তরে নাই আমার গমন। দৈ পর্যন্তে খুঁজিয়া ফিরিবে সর্ববজন॥ এই কহিলাম জম্বনীপের উৎপতি। এই অবধি আছে জীব জন্তুর বস্তি॥ **হে**মগিরি আসিতে যাইতে একমাস। মাদের অধিক হইলে দবার বিনাশ॥ মাদেকের মধ্যে যেই ফিরে না আইদে I সবংশে মজিবে সেই আপনার দোযে॥ সকল দেশের কথা কহিন্স সবাকে। যে দেশে থাকেন সীতা উদ্ধানিবে ভাঁকে ॥ স্বৰ্গ মৰ্ত্ত্য পাতাল যে এই তিন স্থান। ইহা বিনা স্ঠান্ত নাহি শাজ্যের বিধান॥ যত দেশ কহিলাম যাইবে সাহসে। সীতাদেবী আনি দিপে শ্রীরামের পাদে॥ ষ্মানিতে না পার যদি দীতা ঠাকুরাণী। আমি গিয়া তাহার করিব হানাহানি॥ মানেকের মধ্যেতে আসিবে বীরগণ। অধিক হইলে তার অবশ্য সরণ॥ অগ্রি সাক্ষী করিয়া করিছে অঙ্গীকার। প্রাণপণে আমি সীতা করিব উদ্ধার॥ সর্ব্ব স্থানে যাব আমি যতদূর সন্থ্যা। তার পর প্রবেশিব স্বর্ণপুরী লঙ্কা ॥ মালদাট মারে বহু দেয় করতানি। মেঘের গর্জনে গর্জে বীর শতবর্লি ॥ কি ক্রেয়ে পাঠাও রাজা এন্ড সেনাগণ। আমি আনি দিব সীতা মারিয়া রাবণ। পাতালে থাকেন মীতা পাতালে প্রবেশি। সাগরে থাকেন যদি তাঁহা আমি শুষি॥

শীরাম লক্ষণ কেন হও বিশ্বমান।
সীতা উদ্ধারিব আমি হয়ে যত্নবান॥
কি হেতু শীরাম তুমি মনে ভাব আন।
একেলা রাবণ মোর না ধরিবে টান॥
আদিতে যাইতে মোর যে হউক ব্যাক্ষ।
অবিলক্ষে দেখা দিব সিদ্ধ করি কায়॥
শুনি শতবলির সে বিক্রম বচন।
ভরসা পাইল মনে স্মগ্রীব রাজন॥
চলিল সকল চাট স্থগ্রীব আদেশে।
উত্তরদিকে যাত্রা রচে কৃত্তিবাসে॥

পূর্ব্ব উত্তর পশ্চিমদিকে সীতার উদ্দেশ না হওন বার্তাণী

নদ নদী পর্বতের শুনিয়াত নাম 🕽 সুত্রীবেরে জিজ্ঞাসা যে করিলেন রাম 🏿 সাগর পর্বত দ্বীপ পৃথিবীর অস্ত । কেমনে জানিলে মিত্র কহ সে রুত্তান্ত ॥ কহেন স্থগ্রীব শুন রাম গুণাধার। বালি ভয়ে ভ্রমিলাম এ তিন সংসার 🖫 সপ্রবীপা মহী বালি নিমিয়েকে যায়। কোন দেশে যাব আমি না দেখি উপায় 🕸 যে দেশে যাইব আমি তথা বালি যাবে। মুহূর্ত্তেক দেখা পাইলে তথনি মারিবে॥ বালি সম বাঁর নাই এ তিন ভুবনে। ষণ মৰ্ত্তা পাতালেতে ফিব্রি সে কারণে॥ এক দিন এক স্থানে না থাকি কোথায়। বড় ভয় বালিরাজা যদি দেখা পায়॥ দেখা পাইলে প্রাণে মারে বড়ই নিষ্ঠুর। সে কারণে পলাইয়া ভ্রমি বহু দূর॥ সাগর পর্বত নঁদী দেশ দেশান্তর। সর্বত্র ভ্রমণ করি আমি নিরস্তর ॥ স্থাবর জঙ্গম আদি এ তিন সংসার !-প্রতি স্থানে, ভ্রমণ করি হে *শতবার* ॥ যেখানে যেখানে আছে পৃথিবীর অস্ত। দে কারণে সানি গিত্র দকল রভান্ত॥

পূর্ব্বকথা কহিলাম ভোমার গোচরে। বর্ষ তত্ত্ব জানিলাম সে বালির **তরে**॥ ঋষামুকের কথা যে কহিল হনুমান। সে কারণে করিলাম হেখা অবস্থান II চারি পাক্ত জমিতাম হয়ে সঙ্কৃতিত। তোসার প্রসাদে এবে রাজ্যেতে গুজিত # এইরূপে তুই মিত্রে প্রত্যহ<sup>'</sup>সম্ভাব। হইতে হইতে প্রায় পূর্ণ একমাস॥ এক দিন পূৰ্কাদিক হইতে স্থমতি। উপস্থিত হইল বিনোদ সেনাপতি.॥ না শুনি দীতার বর্ত্তা আর্ত্ত রঘুবীর। আইল পশ্চিম দেখি স্থাবেণ সুধার ॥ ্পিশ্চিম উত্তর পূর্ব্ব তিন দিক দেখে। আসিয়া সকলে কহে সবার সমুখে॥ নানা গিরি চাহিত্ব খুঁজিত্ব বহু দেশ। কোন দেশে না পাইসু সীভার উদ্দেশ 🎼 রঘুনাথ হইলেন শুনিয়া মৃচ্ছিত। তাঁহারে প্রবোধ দেয় স্থগ্রীব স্থহুৎ ॥ • দিফিণদিকেতে প্রভু রাবণের সর। সে দিকে গিয়াছে যত প্রধান বানর॥ অঙ্গদ গিয়াছে আর মন্ত্রী জাম্বুবান। কার্য্য সম্পাদক সঙ্গে বীর হনুমান॥ বুদ্ধির সাগর বড় বীর হনুমান I অবশ্য সাধিবে কাৰ্য্য কিছু নহে আন॥ তব কাৰ্য্যে হনুমান বড়ই তৎপর। 'অবশ্য হইবে দীতা তাহার গোচর॥ বুদ্ধিতে পণ্ডিত হনুমান মহাশয় ৷ হনুমান পাবে দীতা না করিছ ভয়॥ স্থির হইলেন রাম রাজার আখাদে। রচিলা কিক্ষিদ্ধাকাণ্ড কবি কুন্তিবাদে।

শীরামের গুণ কথন ৷

রাম নাম বল ভাই এই বার রার।
তেবে দেখ রাম বিনা পতি নাই আর॥
করিলেন অখনেধ শ্রীরাম যতনে।
অখনেন কল পাব রামায়ণ শুনে॥

এমত রামের গুণ কে দিবে তুলনা। পাদস্পর্শে শিলা নর নৌকা হয় সোণা ॥ র্থাক্ত কর রামচন্দ্র পার কর মোরে। मीन प्रिथि (नोका त्राम देलशा (शदल मृद्धः॥: যার সনে কড়ি ছিল গেলা পার হয়ে। কড়ি বিনা পার করে তারে বলি নেয়ে 🗈 ধ্যান পূজা তন্ত্র মন্ত্রযার নাহি জ্ঞান। তারে যদি শার কর তবে জানি রাম॥ যোগ যাগ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ ষেই জন জানে। তারে কি তরাবে রাম তরে নিজ্ঞণে 🕟 মোর দঙ্গে কড়ি নাই পার হব কিদে। কর বা না কর পার কুলে আছি বঙ্গে। নেয়ের স্বভার আমি জানি ভালে ভালে 🕫 ক্ড়ি না পাইলে পার করে সন্ধ্যাকালে॥: আপনি সে ভাঙ্গ প্রভু আপনি সে গড়। সর্প হৈয়া দংশ ভুমি ওকা হৈয়া ঝাড়॥। সকলি তোমার লীলা সব তুমি পার। হাকিম হয়ে হকুন দেও পেরাদা হয়ে মার অধ্য দেখিয়া যদি দয়া না করিবে। পতিতপাবন নাম কি গুণে ধরিকে ॥ সাধুজনে তরাইতে সর্ব্ব দের পারে। অসাধু তরান:যিনি ঠাকুর বলি তাঁরে॥, অহল্যা পাষাণ হৈয়। ছিল দৈববশে। মুক্তিপদ পাইল্ল তব চরণ পরশে॥ পার কর রামচন্দ্র রঘুকুলমণি। তারিবারে ভুটি:পদ করেছ তরণী।। তুমি যদি ছাড় দয়া আমি না ছাড়িব।। বাজন নুপুর হয়ে চরণে বাজিব॥ রামনদী বহে যায় দেখহ নয়নে। গহায় গিয়া স্নান কর কূলে বসি কেনে ॥ হেদেৰে পামর লোক পার হবে যদি। মন ভরি পান কর বয়ে যায় নদী॥ মৃত্যুকালে একবার রাম বলি ডাকে। দেই সংগ্ৰায় য**ম দাঁড়াইছা দেখে।** এমন রামের গুণ কি বুর্ণিতে পারি। হেলায় তরিয়া যাবে মুখে বল হরি ॥

দ্বাঞ্চণ পাতালে সীতার অধ্যেষণ বৈকল্য বিবরণ।

তিন দিকে বিফল হইল অম্বেধণ। দক্ষিণ দিকের কথা শুনহ এখন॥ দক্ষণেতে যত ঠাট করিল প্রয়াস। বিষ্ণাগিরি অস্বেষিতে গেল এক মাস 🎚 মাসেকের অধিক হইলে লাগে ডর। জীবনের খাশা ছাড়ে গকল বানর॥ বিষম দণ্ডক ৰন নাহিক উদ্দেশ। তাহাতে বানর সৈত্য করিল প্রবেশ।। পূর্বের তথা ছিল এক ব্রাহ্মণ তনয়। দশ বর্ষ বয়স্ক সুন্দর অতিশয়ু॥ ঐ বনের বনজস্তু তাহারে মারিল। পুত্রশোকে ব্রাহ্মণ বানরে শাপ দিন॥ তদবধি ফল জল নাহিক প্রচার। কোন জীব জন্তু তথা নাহিক সঞ্চার॥ হেনবনে বানরের। করিল প্রবেশ। তথা না পাইল<sup>\*</sup>তারা সীতার উদ্দেশ॥ অন্য বন তাহারা দেখিলেন সম্মুখে। জানকার অধ্যেবণে সেই বনে ঢুকে॥ সকল বানর গেল বনের ভিতর। দেখে এক রাক্ষ্য দেখিতে ভয়স্কর॥ ধাইয়া আইল দে বানর খাইবারে। রুয়িল অঙ্গদ বীর যুঝিতে হাঁকারে॥ আয় বেটা বুঝি তুই লঙ্কার রাবণ। আমরা করিয়া ভ্রমি তোর অম্বেষণ ॥ অঙ্গদে রাক্ষদেতে লাগিল হুড়াহুড়ি। হুড়াহুড়ি এড়িয়া উভয়ে জড়াজড়ি॥ কেহ কারে নাহি জিনে ছুজনে সোদুর। ঁ আঁচড়ে কামড়ে দোঁহে হইল জর্জ্জার॥ ক্ষণে হেঁটে অম্বদ সে ক্ষণেক উপরে। টলমল করে ক্ষিতি উভয়ের ভরে ॥ অঙ্গদ মুকুট**্রমারে** রাক্ষদের বুকে । অচেত্র হইল\_সে রক্ত উঠে মুখে॥ ় রাক্ষসেরে মারিয়া রহিল সেই বনে। কিন্তু দীতা না পাইয়া দবে তু থী মনে। বিষাদেতে কপি সব বৈসে গাছ তলে। অঙ্গদ উঠিয়া সব বানরেরে বলে॥ আইলাম জানিতে জানকীর বিশেষ। হইলে মাদের উদ্ধ না যাইব দেশ॥ দীতা না দেখিয়া যাব সুত্রীবের পাশ। জীবনের আশা নাই অবশ্য বিনাশ।। অঙ্গদের বাক্যে দবে হয়ে এক মতি। বন ডাল উটকিল করি পাতি পাতি॥ না পাইয়া অঙ্গদ কহিল খেদ কথা। চাহিলাম সর্ব্ব বন আর যাব কোথা॥ সত্য করিয়াছেন যে খুড়া মহাশর। সীতা উদ্ধারিতে আমি করিলাম নিশ্চয়॥ চারি দিকে বীরগণ গেছে দূরদেশে। দেখি দেখি কোন বীর কি করিয়া আসে।। যে হউক সেহউক ভাবি আপন কল্যাণ। সমস্ত দক্ষিণ দেখি যাব রাম স্থান॥ দীতা না পাইলে হবে দবার মরণ। অংগে মরিবেন রাম শেষে অন্য জন॥ তারপর লক্ষ্মণ মরিবে তাঁর শোকে। অনন্তর প্রত্রীব যাইবেক যমলোকে॥ চাহিতে চাহিতে দেখে এক গোটা বিল। জল নাই পক্ষা তথা করে কিলকিল॥ খাল জোল না দেখি নিকটে নাই জল। নানা পক্ষী কলরব শুনি যে কেবল ॥ আশ্চর্য্য দেখিয়া তারা ভাবে মনে মনে। জল নাই শব্দ শুনি কিসের কারণে॥ কেহ বলে দেখি ইহা হয় কি কারণ। দাগুইয়া ভাবে তথা সব কপিগন॥ বড় গাছ আছে এক সে বিলের পাড়ে। লাফ দিয়া কপিগণ সেই গাছে চড়ে॥ চারিদিকে চাহে নাহি হয় দরশন। শাখায় শাখায় ফিরে শাখা মুগগণ। গণছে থাকি দেখে তারা স্থড়ঙ্গের দার। চক্র দূর্য্য দীপ্তি নাই মহা অন্ধকার॥ হুড়ঙ্গ দেখিয়া তারা ভাবে মনে মনে। বাইব ইহার মধ্যে আনরা কেমনে॥

যে হউক সে হউক সাহসে করি ভর। দক্ষ বানর যায় হুড়ঙ্গ ভিতর ॥ ইতিহিন্তি করি যায় সকল বানর। যাইতে যাইতে যুক্তি করিল বিস্তর। দৈবে হয় হউক আমা স্বার মরণ। বুঝিব ইহার মর্মে জানিব কারণ॥ ছড়ঙ্গে প্রবেশি এই করেন বিচার। স্বুড়ঙ্গে চলিল সবে মহা অন্ধকার॥ অন্ধলোক যায় যেন হাতে করি লড়ি! হুড়াহুড়ি করে কেহ কার গায় পড়ি॥ হাতাহাতি যায় সবে না পায় সঞ্চার। সকল বানর তবে ভাবিল অসার॥ দেখিতে না পাই কিছু যাইব কেমনে। াফরে চল উঠি গিয়া মরি কি কারণে॥ কেহ বলে নামিয়াছি যা হবার হবে। এসেছ সুভূঙ্গ পথে কেন ফিরে যাবে॥ অন্ধকারে চলি যায় নাহি দেখে বাট। পিপাসায় সকলের গলা হৈল কাঠ॥ অন্ধকারে যার সবে আগে হনুমান। হাতে লড়ি করি যেন সকলেতে যান॥ আগে হনুমান বীর চলিল সাহসে । অন্ধ লোক চলে যেন পড়ে আশে পাশে॥ বারগণ বলে শুন পবননন্দন। প্রকাশ হইব গেলে কতেক যোজন।। আর কত পথ গেলে পাইব প্রকাশ। খনুসান কহে কেহ না করিহ:এাস॥ আমি সঙ্গে যাব তবে বিষম কি আছে। সকল বানরগণ আইস মোর পাছে॥ যোজন সাতেক গেলে তবে হই পার। এক গৃহ আছে তথা অদ্ভূত আকার॥ হনুমানের বাক্যেতে সাহদে করে ভর। ধীরে ধীরে চলে তথা সকল বানর॥ रन्भान गश्वीत तूरक दृश्लि । সবারে করিল পার করি হাতাহাতি॥ ধশ্মে ধর্মে সকলে সঙ্কটে হয়ে পার। দেখিতে পাইল গৃহ অন্তত আকার॥

সোণার প্রাচীর তার স্বর্ণময় গাছ। স্বৰ্ণপদ্ম জলে দেখে স্বৰ্ণময় মছি॥ পুরীথাম দৈখিল সকল স্বর্ণময়। দেখিয়া বান্ত্রগণ হইল বিস্ময়। অপূর্ব্ব পুরীর শোভা স্বর্ণ অবিশেষ ! সবে বলে হনুমান এই কোন দেশ।। নানা ফুল ফল দেখি স্থান্ধি বাতাস। ক্ষ্পাতুর সকলৈ খাইতে করে আশ। অন্ন জল পেটে নাই ক্ষুধায় দ্বঃথিত। ফল ফুল দেখি মনে বড় হরষিত॥ পুরীর ভিতর মাত্র এক কন্সা আছে। সকল বানর গেল সে কভার কছি ॥ ত্রিশত প্রকোষ্ঠ গেল ডিতর আবাস। কন্সার রূপেতে করে;জগৎ প্রকাশ।। স্থন্দরী সে কন্সা বুঝি হরের ঘরণী। রম্ভা তিলোত্তমা কিম্বা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী॥ শোভিত যুগল ভুরু যেন কামধনু। কপালে সিন্দুর ফোঁটা প্রভাতের ভানু॥ চন্দন চন্দ্রমা কোলে কজ্জলের বিন্দু। ব্ৰুযুগ উপরেতে উদয় অৰ্দ্ধ ইন্দু॥ বিন্দু বিন্দু গোরোচনা শোভা করে অতি। অলক। তিলক। রেখা,অদ্ধ অৰ্দ্ধ পাঁতি॥ রতন রঞ্জিত তার প্রদাঙ্গুলি সব। রাজহংস জিনি ধ্বনি নৃপুরের রব ॥ করে শহ্ব কঙ্কণ কিঞ্চিণী কটি মাঝে। রতন নুপুর পায় রুণুঝুঝু বাজে॥ পূষ্ঠে লোটে স্পষ্টরূপে প্রবালের ঝাঁপা গোর গায় গন্ধ করে গন্ধরা জ. চাঁপা॥ ছড়া ছড়া বাভুবন্দ শদ্মের উপর। বৈখানে•বে শোভা করে পরেছে বিস্তর॥ ছুই পারে শেভিত পরেছে গো**টা ম**ল। ব্রহ্মচারী আদি লোক দেখিয়া পাগল। পুরীর ভিতর কৃতা আছে **একেশ্বরী**। কতা রূপে আলো করে র**দাতল পুরী**॥ তাহারা সক**লে বন্দে কন্সার চরণ।** যোড়হাতে বলে বীর প্রননন্দন॥

আমরা বনের পশু বনে করি বাসা। কুধার না দেখি পথ লাগিয়াছে দিশা ॥ রাজভার গছিয়াছে জীবন অসার। খাল জোল বন আদি চাহিনু সংসার ৷ ছুৰ্জন্ম পাতালেতে আসরা সব আসি। তোমা দেখি বাঁচিলাম মনে হেন বাগি। হইলাম বড় তুক্ত তোমারে দেখিয়া। পরিচর দেহ.কন্তে তুমি কার প্রিয়া। বড়ই কাতর গোরা হয়েছি এখন। পরিচয় দেহ কন্সা তুমি কোন জন। কাহার বসতি বর কার সরোবর। কুপা করি কহ কন্মে শুনি অবাতর॥ অপূর্ক পুরীর শোভা দিব্য সরোবর। কার পুরী আইলাম বড় বাসি ডর॥ কন্মা বলে শুন বীর মন পরিচয়। সংগ্ৰেক পৰ্বত শ্ৰেষ্ঠ মন পিতা হয়। সম্ভবা আমার নাম হেঁমা মোর স্থী। হেমার বচনে আমি'এই পুরী রাখিম এই খাবাদের রক্ষা আছে যম করে। আমা অপোচরে কেহ আসিতে না পারে। ময় নামে দানবের রচিত আবাদ। হেমা সহ ময় করে এখানে বিলাস॥। সত্যেতে নৰ্ভকী হেলা গানেতে গায়নী। রূপে বেশে গুণে হেমা ত্রিভুবন জিনি॥ क्तरभ महानारतरत मुक्त करत रहता। অবিরত রতি করে তার নাই ফনা 🏻 রাত্রি দিন রমণে হেমার হয় ক্লেপ। উঠিতে না পারে হেনা প্রায় তত্ত্ব শেষ॥ ·দানবের শৃঙ্গারে পলার ফ্রেমা তার্গেন দানব চলিল সেই হেমার উদ্দেশে॥ যেখানে পাইধে তারে আনিকে ধরিয়া। এই বেলা পলাও হে সেই পথ দিয়া॥ वष्टें हुत्रस् मानव इके नन। এথান ইইতে ঘাহ দব কপিগণ॥ কোন জন হইতে পাইলে উপদেশ। ছুর্জ্বর প্রাতালে কেন করিলা প্রবেশ।

শীঘ্র যাহ বিলম্ব কি হেতু কর আর।, দানব আইলে কার নাহিক নিস্তার। হন্মান বলে কতা শুন বিবরণ। আমরা রামের দূতৃ সব কপিগ্ণ 🕫 রামচক্র দশরথ রাজার কুমার। সর্ব জ্যেষ্ঠ গুণভোষ্ঠ মহিমা অপার। আইলেন পিতৃসত্য পালিতে কানন। তাঁর সঙ্গে আইলেন অনুজ লক্ষণ॥ শ্রীরামরমণী সীতা পরমা স্বন্দুরী। ্সভাবতঃ সতত রামের সহচরী॥ বনে বাস করিয়াছিলেন তিন জন। রামের রমণা দাঁতা হরিল রাবণ॥ সীতার বিরহে রাম **হই**য়া কাভর**্** বনে বনে ভ্রমণ করেন নিরন্তর॥ দৈবখোগে छগ্রীবের সহিত মিলন। হইবেক উভয়ের স্থা সঞ্চটন # বালি বধি রাম রাজ্য দিলেন স্থতীরে: প্রত্রীব করিল সত্য সীতা উদ্ধানিষে॥ স্থাবের আদেশে বেড়াই নানা দেশ। অলাসি না পাইলাম মীতার উল্কেশ। নামেকের তরে রাজা করিল নিশ্চর। মানের অবিক হৈলে বছ় বানি ভয়।। গাছ হৈতে দেখিয়া খামরা এ সক্ষা। জনের উদ্দেশে আইলান্' এই হন।। 'বুখে কথা কহে তারা ধল গালে, চায়। মনে ভোলাপাড়া করে কতারে জ্বাস। वानत क्रिथियां कल् इहैल विहास সাধ হর পেড়ে খায় কীলা পাকা কল। বানরের ইত্তা বুঝি কতা মনে গণে। क्ल शहिवाता क्या विलेल खाला न বড়ই ক্ষুণাৰ্জ দেখি হইল মন 🕾 🔭 ক্তা রূলে হল খাও দিল্ম স্বর্<sub>া এ</sub> ইঙ্ছান্ত কল খাও যত আইদে নশে 🛧 ন্ডনিয়া হরির চিত্ত যত কপিগণে ॥ একে চায় আর আজ্ঞা পাইল বানর। লাক দিয়া উঠে শিগ্ন। গাড়ের উপর ॥

তুই হাতে ফল থায় ভাঙ্গে আর ডাল। মদগন্ধে পাতা খায় পূর্ণ করি গাল·॥ স্বর্ণথাল লইয়া বসিল পীঠোপরে। কুপায় কাতর থায় যত প্রেটে ধরে॥ কতগুলা পাকা ফল নিঙ্গুড়িয়া খায়। আদখাওয়া করি কত টানিয়া কেলায় 🏾 কভ ফল কাসড়ে খায় কত ফল চুবি। উদর পূরিয়া রদে মনে মনে খুসি॥ ফল ফুল খাইয়া করিল মাথা হেঁট। নড়িতে চড়িতে নারে নেউয়া হৈল পেট॥ করিয়া বামরগণ উদর পূর্ণ। নিবেদন করি বন্দে ক্রন্থার চরণ॥ ্তোমার প্রদাদেতে খণ্ডিন সব ক্লেশ। কোনপথে বাহিরাব কহ উপদেশ॥ যাবৎ এখানে কন্মে দানব না আসে। তাবৎ বাহির হৈয়া যাই অন্য দেশে॥ বড় ভয় হয় কন্মে দানবের তরে। ত্বরায় বাহির কর সকল বানরে॥ পথ দেখাইতে কন্মা আপনি চলিল। সকল বানর তার পাছে গোড়াইল॥ পলায় বানরগণ পাছু পানে চায়। দানব আগিয়া পাছে পশ্চাতে খেদায়॥ পরাণে মারিবে তবে কার নাহি হক্ষা। উপায় কেবন দেখি এ কন্তা লপকা 🛭 প্রুড়ঙ্গের দ্বারে কতা হইয়া বাহির। দৈথায় বানর প্রতি সাগর গভীর॥ এই জল দেখ সবে সাগ্র দকি।। বিষ্যাতি মলয়গিরি দেখহ প্রবীণ॥ শ্রীরামের আগে যাটি সহস্র বৎসর। অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর॥ বাল্মীতি বন্দিয়া কুত্তিবাস বিচক্ষণ। শুভদ্দণে প্রকাশিল বেদ রামায়ণ॥ অদীম রামের গুণ কি বলিতে জানি। ' মরা ন্র ভপিয়া বাল্মীকি হৈল মুনি॥ তারক ব্রহ্ম রামনাম অনন্ত মহিমা। সারি বেদ বিচারিয়া দিতে নারে দীমা॥

· চ.গুলে করিন দয়া বড়ই করুণ। পাষাণেতে নিশান রহিল তাঁর গুণ॥

> সীতা অধেবণার্থ অঙ্গদ হন্মানাদির মন্ত্রণা

পাতাল হইতে উঠি সকর বানর।. যোড়হাতে দাওাইল অঙ্গদ গোচর॥ পাতালে প্রবেশি মোরা সকল বানর। কোথাও না দেখিলাম সীতা লক্ষেশ্বর॥ বলেন অঙ্গদ বীর হে বানরগণ। সাবধান হৈয়া-শুন আমার বচন॥ সাতাবাৰ্ত্ৰ। জানিতে হইল এক মাস। মাসের অধিক হৈলে সবার বিনাশ। অন্যের যে হউক মম সংশয় জীবন। স্থতীৰ সারিতে মোরে করিয়া**ছে পণ**॥ ণিতারে মারিতে যায় না হৈল মমতা। পুত্রেরে সারিবে সে যে এবা কোন কথা। দক্ষিণ হস্তেতে রাম অগ্নি সাক্ষী করে। যত হিত করিলেন সকল পাসরে॥ আনি যুবরাজ নহে পিতা বিগুমানে। সে প্রদ দিলেন রাম আখারে বিধানে॥ প্রভার গণনে নহে আমার সম্বন্ধ। আমাকে মারিতে খুড়া করেন প্রবন্ধ।। আগারে গারিবে খুড়া না হর খণ্ডন। আমার নিস্তার নাই শুন কপিগণ॥ যেড়িহাতে কপিগণ কহিছে কাহিনী। জীবনের আশা নাই ত্যজিব পরাণী॥ তারক ধানর ছিল বুদ্ধে বৃহম্পতি। অঙ্গদেরে বুঝায় সে উত্তম প্রকৃতি॥ স্থাবের ভয় হেতু না যা**ইব দেশ।** সকলে পাতালে গিয়া করিব **প্রবেশ।** রাজ্যোগ্য আছে তথা সোণার আবাস। পরম আনন্দে তথা করিব নিবাস।। ফুল ফল পাব তথা জল় সুবাদিত। স্থগ্রীবের ভয় তুমি না কর কিঞ্ছিৎ॥

কি করিবে স্থতীব শীরাম শ্রীলক্ষাণ। কোন ভয় না করিহ শুন মিত্রগণ॥ নিশ্চিন্তে থাকিব গিয়া পাতাল ভুবনে ৷ কি কুরিবে হুগ্রীব রাজা শ্রীরাম লক্ষণে॥ তায়ী ্ বাক্যে সবে দিল অনুমতি। ্বুমনে মনে হনুমান করেন যুক্তি॥ • প্রমাদ বচনে ভাবে হনুমান বীর। আপনার যনে বৃদ্ধি করিলেন স্থির।। মোর বিভ্যমানে রামকার্য্য হয় হানি! সভার মধ্যেতে হনুমান কহে বাণী॥ इनुमान वर्तन अश्रम युवताज। এক কার্য্যে আসি তুমি কর অন্য কায়॥ কোন যুক্তি কর ভূমি লয়ে কপিগণ। তোমার উচিত নহে এসব কথন॥ পলাইয়া যাবে তুমি পাতাল ভুবনে। ধর্মাধর্ম কিছু না ভাবিলে কেন মনে॥ পলাইবা কোখায় স্থগ্রীব সব জানে। পলাইয়া বাঁচিতে নারিবে কোন খানৈ॥ উচিত বলিতে তোমা আমার কি ডর। তোমার সহিত কেবা পলাবে বানর॥ ত্রী পুত্র লইয়া করে কিঞ্চিন্ধ্যায় বাদ। তোমা লাগি কে ছাড়িবে স্ত্রী পুত্রের আশ তোমা হেন স্ত্ৰী পুত্ৰ ছাড়িবে কোন জন। একাকী কেবল তুনি কের বনে বন।। মনে কর পলাইয়া পাব অব্যাহতি। যত কাল জীবে তার থাকিবে অখ্যাতি॥ তোমার বাপেরে রাস মারে এক বাণে। তার হাত ছাড়াইবা গিয়া কোন খানে॥ .খুঞীব বলেন যদি শ্রীরামের প্রতি।। পাতালে বসিয়া তুমি না পাবে নিষ্কৃতি॥ নির্ভয়ে কৈমনে তুসি পাইবা উদ্ধার্। রামবাণে মুক্ত হবে সুড়ঙ্গের দার॥ বিষ্ণু অবভার রাম জগতে পূজিত। তোমার এমন যুক্তি না হয় উচিত॥ নি বুদ্ধি তোমারে ঝলি শুন যুবরাজ। राय अलाहेव भाग गाहि लाख ॥

যত দূর থাবে তার চৌটি নাহি আসি 🕨 গৃহ পাছু যুক্তি কর ভাল নাহি বাদি॥ সর্বব দেশ দেখি যদি নহে দর্শন। সুত্রীবের চাঁই গিয়া লভিব শরণ॥ ংধার্মিক সুত্রীব রাজা ধর্মের চরিত। দোষ গুণ বুঝিয়া সে করিবে উচিত॥ ভয় করি পলাইলে বড় হবে দোষ। হইলে শরণাপন্ন রামের সন্তোষ॥ लं एमा विनन ताका यादैव एम एमरा। তার পর দে হবার হইবেক শেষে॥ তোগারে প্রধান করি সে স্থগ্রীব বৈদে ৷ তোমার প্রসাদে আমাদের ভয় কিসে॥: কুপিল অঙ্গদ হনুসানের বচনে। লজ্জা দিল হলুমান সবা' বিশ্বমানে ॥ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃরমণী রাজার বিবাহিতা। শাস্ত্রমত জ্যেষ্ঠ হয় কনিষ্ঠের পিতা।। ইতর পুরুষ পিতা পুজে *হে*ন গণি। 'মপরঞ্চ পরজারা যেমন জননীু॥ 🕻 জ্যেষ্ঠ ভাই সম পিতা সর্ম শাস্ত্রে কয় ৷ তার পত্নী কেবল মায়ের তুল্য হয়॥' জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জায়া হবে কিসৈর বাথান 🕝 জানিতে সীতার বার্ডা পাঠায় কুস্থান॥ কার্য্য না করিলে রাম হইবেন তুঃখী। সর্বথা আমার মৃত্যু হনূমীন দেখি॥ ধর্মাধর্ম তার দেখি বীর হনুমান। কোন কাৰ্য্যে ভাল নহে স্থগ্ৰীযের জ্ঞান ॥ প্রীরাম লক্ষণ কার্য্য করিলেন যত। চোরা যুদ্ধে আঁমার প্রিতারে করে হত॥ সন্মুখ সমর যদি করিতেন পিতা। কে কেমন বীর ভুমি তবেত জানিতা॥ রাম কেন না বলিলেন আমার বার্পেরে ৮ গলে ধরি আনিতেন রাজা লক্ষের্॥: শেখানে থাকিত সীতা আমিত রাবণ ৮ তবে কেন মাতা লাগি ছঃখী কঁপিগণ ৮ তুমি কিবা নাহি জান বীর হনুমান। लिहा हावि कार्यत तर्वा रक्षा स्था ॥

দিখিজন করিয়া দে বেড়াওঁ রাবণ। িশ্রোরে জানিতে আইল কিঞ্চিন্ধ্যাভুবন॥ য়ালে দেখিল সোর বাপ নাই ঘরে। আফ্লিক করেন তিনি সাগরের তীরে॥ शाष्ट्र वार्षे शावन धतिन स्मात वार्ष । সাপটিয়া ধরিন সে এতুল প্রতাপে॥ ধ্যান ভঙ্গ না হইিন লেজেতেঁ বান্ধিয়া। সাগরে রাবণেরে দেলান ডুণাইয়া॥ দীঘল পিতান লেজ বোজন প্রকাশ **৷** : রাবণে ভোলেন পিতা উপান্ন আকাশ।। বারেক আকাশে তুলি পুনঃ তুবনি নীরে। नाकाबि हुवानि थार्या दवेषे त्यरा भरत ॥ চারি সাগরের তপ হয় অবশেষ। সন্ধ্যাকালে মম পিতা আইলেন দেশ।। রাবণের দশ মাথা করে নড় বড়। কিষ্কিষ্ণ্যায় আসি বেটা দাঁতে করে খড়॥ দয়া করি মোর বাপ ছাড়েন তাহারে। শক্ষায় পলায়ে পেল রাবণ তৎপরে॥ \* সে রাবণ আঁসিয়া সাঁতারে করে চুনি। ইহারি কারণেতে আমরা সনে মরি॥ যদি রাম লইচ্ছেন গিতার শ্রেণ। কোন তুল্ছ পিতার সে পাপিও রাবণ॥ পিতাকে মারিয়া রাম করিল কুকল্ম। রাজা হইয়া করিলেন সম্পূর্ণ অবদ্য॥ আপন অধধ্যে রাম এত তুঃখ পান l ধর্ম্মত ভাব তুমি বীর হনুমান॥ কার্য্য না করিলে রাম হইবেন ছুংগা। সব কার্য্যে হনুমান মোর মূঝু দেখি॥ ত্মগ্রাবের হবে যশ আমাত্র মরণ। সীতা না পাইলে আমি ত্যঞ্জিব জীবন॥ হনুমান বলে ফত কিছু মিখ্যা ন্ম। জ্যেষ্ঠের রমণী হৈলে মাতৃতুল্য হয়॥ আমরা বানর পশু জাতি ইহা পারি। বে শাক্ত কহিলা সে কেবল মনুষ্যেরি॥ যত দেশ বলে রাজ। খুঁজি একবার। পশ্চাতে করিব আমি ইহার বিচার॥

• রামনাম শরণেতে পাপের বিনাশ। রচিল কিঞ্চিদ্যাকাণ্ড কবি কুতিবাস॥ • এতেক বলিল যদি বীর হনুমান। পুনশ্চ অঙ্কুদ বলে সভা বিভাষান।। থুনঃ পূনঃ বল ভুমি প্রবনন্দন। যে বুল সে ৰল মোর অবশ্য মর্ব।। শ্রিরাম স্থগ্রীব এরা কভু নহে ভাল। নিশ্চয় জানিহ অঙ্গদেৱ প্রাণ গেল॥ জ্যেষ্ঠ ভাই পিতৃ,সম মারিল হেলায় **'** তার পুত্রে মারিবে সুগ্রীবে নহে দার ন ননকার জানাইও মায়ের চরণে। প্রাণ ছাড়িরেন মাতা **আমার কারণে।** লোসর বানরগণ পরস্পার বন্দে। ্রস্কাদে বেড়িয়া সব বা**নরের। কান্দে॥** অঙ্গদ কুমার বই আর নাহি গভি। মন্ত্রির অধন সঙ্গে করিল যুক্তি॥ মক্র বানর যুক্তি এই করি সার। র্ভাননের আশা ছাড়ি ত্যজিল আহার। লান করি কপিগণ বৈদে পূর্ব মুখে। উপবাস করিয়া রহিল মনোত্রংথে॥ মলিবালে বামর করিল উপদাস। রচিন কিছি-ফ্যাকাও কবি কুন্তিবাস।।

> হন্মান কড়ক জ্রীরামের কার্চা কথন, জ্রীনামের বুড়ান্ত কথনে সম্পাতির ক্ষেপ্রাভ, সম্পাতি কর্তৃক অন্থেক-বনে সীতার উদ্দেশ কথন পুবানরদিগের সাগব পাবার্থে মন্ত্রণা।

গরুড়ের সন্তান বিখ্যাত পক্ষী কাতি॥ বৈদে বিদ্যাপর্বিতের শিখরে সম্পাতি॥ বানর কটক মাথা তুলি উর্জে দেখে। অনুমান করে এই খাইবে সবাকে॥ অঙ্গদ উঠিয়া বলে শুন হনুমান। আমার বচনে তুমি কর অবধান॥ শাতার উদ্দেশে আইলাম সর্বজন। সীতা লাগি হারাইব বিদেশে জীবন॥ কোন জন না করিল জীরামের কায। সীতা লাগি মরিল জটায়ু পক্ষীরাজ। প্রাণ দিল পক্ষীরাজ করিয়া সমর। অনায়াদে স্বর্গে গেল গরুড় কুমার॥ রাম বনবাদ হেতু দীতার হরণ। সীতা লাগি বিদেশেতে মরে কপিগণ ।। সম্পাতি বলেন কে জট়ায়ু মূত্যু কহে। সোদরের মুহ্য শুনি মোর প্রাণ দহে॥ বিধির বিপার্কে পার্খা পুডিয়া বিনাশ। উড়িয়া যাইতে নারী তোমাদের পাশ।। তোমাদের মুখে শুনি জটায়ু বিনাশ। আজি শোকে হইলাম নিতান্ত, নিরাশ ॥ কপিগণ বলে পক্ষা বড়ই সেয়ান। নিকটে আুসিতে চাহে লইতে পরাণ॥ নড়িতে চড়িতে নারে স্বরাতে ছুর্বল। সন্মথে পাইলে গিলিবেক করি ছল॥ হনুমান বলে ভাই অবশ্য সরণ। এ বৃদ্ধ পক্ষীকে আমি জিজাসি কারণ॥ হনুর বচনে সবে দিল অনুমতি। আনিলেন ধরাধরি করিয়া সম্পাতি॥ পক্ষীরাজে বসাইল বানর সমাজ। যোড়হাতে কহিন অঞ্চন যুবরাজ। বালি স্থঞীবের জান তুই সহোদর। কতকাল কোন্দল করিল পরস্পর॥ পিতৃসত্য গালিতে শ্রীরাম আইল বীন। সঙ্গে গোড়াইল তার জানকা লক্ষ্যণ ॥ সীতা সহ দুই ভাই জৈনৈ বনে বন। শূন্য ঘর পেয়ে সাঁতা হরিল রাবণ॥ সীতা লাগি ভ্রমেণ যে জ্রীরাম লক্ষ্মণ।। পথে সুর্ত্রীবের সদে হইল মিলন ॥ স্থগ্রীবেংর দিলেন আপন পরিচয়। আপন ছঃখের কথা ছইজনে কয়। অগ্নি সাক্ষা করি তুইজনে সত্য করে। পরস্পর্র উপকার করে পরস্পরে॥ তুইজনে সত্যে বন্ধ হুইল মিলন। দেই হেতু করি মোরা দীতা অশ্বেষণ।।

রাম দত্য পালেন মারিয়া মোর বাপে। স্থ ীবেয়ে রাজ্য দেন তুর্জন্ম প্রতাপে 🛭 পিতা মরিলেন মনে হইলাম তুঃখী। বনে বনে জমি আমি দেখ তার সাক্ষী॥ বানর আইল যত ছিল দেশে দেশে। রামকার্য্য সাধিবারে সুত্রীব আদেশে॥ এক মাদ নিয়ম করিল মহাশয়। মাদেকের বাড়া হৈলে না জানি কি হয়। পরিচর দিলাম আমরা কপিগুণ। .এখন শুনহ জাসায়ুর বিবরণ॥ জটায়ু পক্ষীর শুন মরণের কথা। রাবণ হরিয়া নিল শ্রীরামের সাতা॥ জটায়ু নামেতে পক্ষী গরুড় নন্দন। পর্বত হইতে শুনে সীতার ক্রন্দন॥ হাত পা আছাড়ে সাতা রথের উপরে। শ্রীরাণ লক্ষ্মণ বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥ পক্ষা বলে এই নেটা লঙ্কার রাবণ। সাঁ তারে হরণ করি করিছে গমন ॥ অনেক কালের পক্ষা হইয়াছে জ্বা। ছই পাখা মিলিয়া পোহায় তথা থরা। সাঁতার এন্দন পক্ষা তথা হৈতে শুনি। ভাবিতে লাগিল সে প্রয়ান মনে গণি॥ আকাশে উড়িয়া পক্ষী চারিদিকে চায়। রাবণের রুপে দাঁতা দেখিরারে পায়॥ জঁটায়ু বলেন সীতা এসেছেন বনে। সেই দীতা ল'য়ে যায় পাপিষ্ঠ রাবলে॥ ছুই পাথা পুমারিয়া আগুলিন বাট। রাবণেরে গালি পাড়ে মারে পাকদাট। আকাশে থাকিয়া দেখে রাম বহুদুর। ভাচিত কামতে তার রথ হৈল চুর॥ রাবণ মারিল তারে ঘন ঘন শর। ' জটায়ুর শরীর সেই করিল জর্জ্জর॥ রাগের খুপেকা করি যুঝিল বিস্তর। 🕆 -তথাপি না আইলেন তথা রঘুবর ॥ বৃদ্ধকালে জটায়ুর টুটিয়াছে বল। তুই পাথা কাটিয়া পাড়িল ভূমিতল॥

আসিয়া করেন রাম তার অগ্নিকাজ। রাম দরশনে মুক্ত হৈল পফীরাজ॥ কহিলাম জটায়ুর মৃত্যুর কাহিনী। জটায়ুর কে হও আপনি কহ শুনি॥ সম্পাতি শুনিয়া জটায়ুর বিবরণ। ভাই ভাই করিয়া কান্দিল বহুক্ণ। আমার ভাইকে মারি বেটা থাকে স্থায়। পাথা নাই কি করিবু মরি মনতঃখে॥ যৌবনে যথন ছিল পাখা সে আমার! শুনহ বানরগণ বলি সারোদ্ধার॥ জটায়ু সম্পাতি এই হুই সহোদর। বলে মহাবলী মোরা গরুড় কোওর ॥ ঁ ছুই ভাই প্রতিজ্ঞা যে করিলাম এই। সূর্য্য যে ছুঁইতে পারে বীর বটে সেই॥ প্রভাত হইল যবে অরুণ উদয়। সূর্য্যেরে ধরিতে যাই করিয়া নিশ্চয়॥ জ্ঞাতি বন্ধ সকলে দেখিয়া সবিস্তায়। এক লক্ষ যোজন উপরে মূর্য্যোদয়॥ সে লক্ষ যোজন উড়ি উঠিয়া আকাশে। দিকাকরে ধরিতে গোলাম তাঁর পাশে॥ চৌদিকে চাশিয়া উঠে পূর্য্য মহাশয়। দিক্ কি বিদিক্ নাই সব অগ্নিয় ॥ প্রভাত হইতে ছুই প্রহর উড়িয়া। **ছুই ভাই মরি দুর্ঘা তেজেতে পু**ড়িয়া॥ **—তাহাতে** জটায়ু ভাই হইল কাতর। মৃত্<mark>ঞান হেন দেখি ভাই সহোদর ৷</mark> রাথি জটায়ুর পাণা নিত্ন পাণা দিয়া। আমার উভয় পাখা গেল ত পুড়িযা॥ এ পর্বতে পড়িলাম দৈবের নির্বন্ধ। এই সে কারণে আমি হইয়াছি বন্ধ। সাত দিন নাহি খাই সলিল ওদন। হেনকালে সর্ব্বজ্ঞ আইল একজন ॥ স্নান-করে সর্বজ্ঞ সে সরোবর জলে। সিংহ ব্যাপ্র গণ্ডার চরিছে তার কলে॥ পর্বত প্রমাণ দেখি জন্তু দে সকল। ধরিয়া খাইবে মোরে পায়ে নাহি বন ॥

দূরে গিয়া র**হিলাম বটরক্ষতলে।** সিংহ মহিষাদি জ**স্তু গেল হেনকালে**॥ মান করি সে সর্বজ্ঞ সরোবর জলে। আমার সন্মুথে সেই আইল হৈনকালে। প্রসিদ্ধ সর্বহঙ্গ সেই নিশাকর নাম। পথে দেখা পাইয়া করি**নু যে প্রণাম**॥ ব্যথায় কাতর আমি শব্দ নাই মুখে। দ্মানারে কাতর দেখি দ্বিজ ধ্যানে দেখে। সর্বজ্ঞ বলেন প্রফীরাজ প্রাণ রক্ষ। হারাইয়া পাবে তুমি আপনার পক্ষ॥ দশর্থ রাজ্য করিবেন বহুদিন। ভার জ্যৈষ্ঠ পুত্র রাম হবেন প্রবীণ॥ পিতৃসত্য পালিতে যাবেন তিনি বন। শূন্য ঘরে তাঁরে সীতা হরিবে রারণ।। কপিগণ করিবেক সীতার উদ্দেশ। তার দরশনে তব খণ্ডিবেক ক্লেশ।। থাক এই পূর্ব্বতে পাইবে তাঁর দেখা। রাম রাম ধলিতে উঠিবে তুই পাথা॥ বিংশতির সমধিক পঞ্চাশ বৎসর ! তবে সে দেখিবে তুমি সকল বানর॥ এত কাল রাম লাগি আছে হে জীবন। এত কিনে তব সনে *হৈল* দরশন॥ অঙ্গদ বলেন তোমা দেখে পাই ভয়। সত্য কুহ পক্ষীরাজ ব্রতান্ত নিশ্চয়॥ রাবণের কোন দেশ কোথা তার হর। ভার দেশে যেতে কত যোজন *সাগর*॥ প্রাক্তাজ বলে আমি হই গুপ্ত জাতি। পূর্বেতে দফিণদিকে ছিল মম গতি॥ ্কহিৰ শুনিবে যত জানি বিবরণ। সম্প্রতি জুড়াও কর্ণ কহি রামায়ণ॥ রামের প্রদ**েস পুনঃ হবে পক্ষোদর্য।** পক্ষোদয়ে লক্ষ লাভ প্রাণ রক্ষা হয়॥ হনুমান বলে শুন গরুড় নন্দন। মন দিয়া শুন বলি রামের কথন॥ পুৰুৰ্কিথা কহি শুন**ুতাহে দেহ মন।** নারদের দক্ষে যুক্তি **কৈল না**রায়ণু॥

সৃষ্টি করিলেন পিতামহ বহু ক্লেশে। 🕯 ভাবেন সতত লোক ত্রাণ পাবে কিসে॥ নারদেরে বিরিঞ্চি পাঠান পৃথিবীতে। আপনার পুত্রকে দিলেন তার সাতে॥ দুই জন পৃথিবীতে বেড়ান ভ্ৰমিয়া। দৈবাৎ নিবিড় বনে উত্তরিল পিয়া॥ বাল্মীকি ছিলেন পূর্বেব ব্যাধ অবভার। দস্কার্ত্তি করিতেন অভি ছরাচার॥ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র যারে দেখা পায়। ফাঁসি দিয়া মারে সে যে কে কোথা পলায় এইরপে দহ্যকর্ম করে বনে বন। नांत्रापत मान देशन शाय नत्रानाः।।। নারদ আর বিধি তাঁরা যান তুই জনে। **ट्रिकोटन (मर्थ मग्रा मि प्रहे बिकारन ॥** দম্য বলে বিপ্র তোরা আর যাবি কোথা। পড়িলি আমার হাতে কাটা যাবে মাথা॥ নারদ বলেন আমি তপদ্বী ত্রাহ্মণ। আমারে মারিবে ভূমি কিসের কারণ 🛭 দস্থা বলে নিত্য আমি এই কশ্ম করি। দহ্যাকন্ম করিয়া উদর সদা ভরি॥ মাতা পিতা পত্নী পুত্ৰ আছে যত জন। ইহাতে সবার হয় উদর পুরণ॥ অবিরত দহ্যকর্ম করি আমি খাই। তেকারণে ফাঁদি হাতে বনেতে বেড়াই॥ কত গণ্ডা **জিতেন্দ্রি**য় যতি ব্র**ন্ধ**ঢ়ারি। যার দেখা পাই তারে সেইফণে মারি॥ নারৰ বলেন শুন ছুর্ব্বন্ধি ত্রাহ্মণ। তোমার পাপের ভাগ নয় কোন জন॥ ত্ব পাপভাগী যদি হয় পিতা মাত।। তবেত আমারে বধ করহ সবব থা।। জিজ্ঞাসা করহ গিয়া আপনার ঘরে। তোমার পাপের ভার কাহার উপরে॥ দহ্য বলে শুন বলি তপন্বী ভ্রাহ্মণ। আমি ঘরে গেলে কি পলাবে গুইজন॥ নারদ বলেন রাখ গাছেতে বান্ধিয়া। পাপভাগী কেবা হয় অহ্রিদ্ন জানিয়া॥

তবে नञ्चा छूडेज्ञान कतिल वंक्षन। গাছেতে বান্ধিয়া ঘরে করিল গমন্॥ বাপেরে কহিল তুমি ঘরে বসে খাও! আমার পাপের ভাগে তুমি নিতে চাও॥ পিতা বলে যাহা দেও ঘরে বদে খাব। তুমি পাপ কর তার ভোগ কেন লব॥ যে সে প্রকারেতে তুমি করিবে পালন। পাপ ভাগ লইতে না.পারি কদাচন॥ वारंभा अनिल यपि निष्ठेत वहन । তবে গিয়া করিল মায়ের দরশন ॥ দম্য বলে শুন মাতা করি নিবেদন। মপুষ্য মারিয়া করি উদর ভরণ॥ আমি আনি দেই তুমি যরে বসে খাও। আমার পাপের ভাগ তুমি নিতে চাও॥ জननी विलल अन ह्रवी कि नलन। তোসার পাপের ভাগ লব কি কারণ॥ পুত্র হৈলে করে মাতা পিতার পালন ৷ গয়া পিণ্ড দান করে শ্রাদ্ধ যে তুর্পণ।। সুপুত্র হইলে হয় কুলের দীপক। মাতৃদেবা না করিলে বিষম নরক॥ যাহা২ আনি দিবে'ঘরে বসে'খাব। তোসার পাপের ভাগ আমি কেন লব॥ যত যত পুত্র জন্মে ভারতমণ্ডলে। পুত্র পাপ মায়ে লয় কোন'শান্তে বলে॥ দশ মাদ দশ দিন ধরিন্ম উদরে। পুত্র হৈয়া ডুবাইবি নরক ভিতরে 📭 गारयत अनिल यिन निष्ठेत वहन। পর্যার নিকটে গিয়া কহে বিবরণ ॥ দ্ব্যুক্ম করি আমি ঘরে বদে খাও। আগার পাপের ভাগ তুমি নিতে চাও॥ স্বামীরে বলিছে রামা বিষয় বচন ৷ তোমার পাপের ভাগ লব কি কারণ্য গৃহহৈর কর্ম কার্য্য সকলি করিব। যথা হৈতে আন তুমি ঘরে বসে থাব।। নারীর শুনিল যদি এতেক বচন। পুত্রের নিকটে গিয়া কহিল তথন॥

শুনিয়া বলিল পুত্র পিতার চরণে। পাতকের ভাগ লব কিসের কারণে॥ আমি উপযুক্ত যবে হইব সংসারে। শিরে মোট,বহি সামি প্রালিব তোমারে॥ এখন আমার কর ভরণ পোষণ। আমি পুত্র তোমাদের করিব পালন॥ এই মতে জিজ্ঞাস। করিল বারে বার। পাপভাগ লইতে কেহ না করে স্বাকার॥ দস্যু বলে ত্রবে আমি কোন কর্ম করি ৷ অধর্ম করিয়া কেন লোক জন মারি॥ মনে মনে দন্ত্য বড় হইল নিরাশ। ঊর্নিধাসে ধেয়ে গেল তপর্যার পাশ॥ ্আত্তে ব্যক্তে খসাইল মুনির বন্ধন। প্রণাম করিয়া বৈদে বিনয় বচন॥ জিজাদিয়া ঘুরে জানিলাম সমাচার। আমার পাপের ভাগী কেহ নহে আর॥ কি করিব কোথা যাব কি হবে উপায়। মুনি বলে তুবে কেন বধিবে আসায়॥ তোমার পাপের ভাগী কেহ বা হইন। যত পাপ করিলে সে তোমার থাকিন॥ চৌরাশী নরক কুও আছে ব্যপুরে। ধ্যোরব নরক আদি সব তব তারে॥ গলায় কাপুড় দিয়া যোড় হাত বুকে। কাতরে কহিলা',দহ্য মুনির সম্মুখে॥ - কুপা কর কুপাময় ধরি হে চরণ। কি হেৰে আমার গতি কহ বিবরণ॥ আর আমি দ্যুক্ম ক্ছু না করিব। হইয়া তোমার দাসু সঙ্গেতে ফিরিব॥ তাহারে কহেন দয়াশীল মহামুনি। ্ সরোবরে স্নান করে আইস এখনি॥ তোশার নিমিত্তে এক করিব উপায়। মাহাতে হইবা মুক্তি পাপ দূরে যায়॥ আত্তে ব্যস্তে গেল ব্যাধ সরোবর তীরে। পাপী দেখি উড়িল দলিল সরোবরে॥ স্নান করিবারে জল যদি না পাইল। আরবার দুক্তা সে মুনির কাছে গেল॥

যোড়হাত করিয়া বলিল হে গোদাঞি। করিতে গেলাম স্নান জল নাহি.পাই॥ আমাকে আসিতে দেখি যত তিল জল। শুকাইল সরোবর যথা শুদ্ধ হুল ॥ শুনিয়া নারদ মুনি করিয়া আশ্বাস I ক্মণ্ডলু জল'ছিল আপনার পাশ।। দয়। করি সেই জল দিলেন তাহায়।: সেই জল দম্য দিল-আপন মাথায়॥ ব্রেক্সাপুত্র নারদের দয়া উপজিল। অস্টাক্তর মহামন্ত্র তার কর্ণে দিল ॥ ব্রকাপুত্র আপনি করিল আঁদেশন। দিব। নিশি রাখনাম করহ স্মরণ॥ পর্ম পাতকী সে বিধাতা তারে বাম I রামনাম বলিতে বদনে আইদে আম ॥ ভাবিলেন মহাসুনি কি হবে উপায় ৷ রাননাম বদনে নাহি যে বাহিরায়॥ সেই বনে মরা এক তাল গাছ ছিল। হেরিয়া মুনির মনে দয়া উপজিল॥ বুজিজাবা মহামূনি জিজ্ঞাসেন ত†য়। বল দেখি কোন রুফ ঐ দেখা পায়॥ শুনিয়া কহিল ग্যাধ যোড় করি কর। মরা তালগাছ এক দেখি মুনিবর॥ শুনিয়া কহেন তারে নারদ প্রবীণ l মরা মরা মন্ত্র জপ কর রাত্রি দিন ॥ প্রণান করিয়া দহ্য মুনির চরণে। মরা মন্ত্র জপিতে লাগিল নিশি দিনে॥ মরা মন্ত্র বিনা তার মুখে নাহি আর । দুরে গেল দন্ত্যরুত্তি সদা সদাচার॥ নারদ বলেন মন্ত্র করহ স্মরণ। এক বৎসরের পরে আসিব তুজন।। ইহা বলি বিদায় হইল ছুইজনে। যরা মন্ত্র জপ করে দহ্য এক মনে। অরণ্যে নিবাল করে মরা মন্ত্র জপি। দর্কাঙ্গ থিরিল তার রুইচাপের ঢিপি॥ অ'শিয়া দেখেন সুনি, বৎসরের পরে। এইখানে ছিল দুস্ত্যু গেল কোথাকারে

ধ্যান করি দেখেন নারদ তপোধন। ঢিপির মধ্যেতে আছে সে দম্ম ত্রাহ্মণ॥ দেবরাজে আদেশ করেন তপোধন। বাসব করিল পরে রৃষ্টি বরিষণ ॥ মাটি হৈতে বাহির হইল সেইফণে। এক চিত্তে মরা মন্ত্র জপে মনে মনে ॥ আশীর্ব্বাদ করিলেন তুষ্ট তপ্লোধন। মুনিরে প্রণাম করে সে দহ্য ত্রাহ্মণ॥ দিব্য কান্তি হইয়া মুনিরে করে স্তৃতি। তোমার প্রসাদে পাইলাম অব্যাহতি॥ কহিলেন তার্রে বাক্য মূনি গুণ্ধাম্। উল্টিয়া আরবার বল রামনাম্॥ কাতর হইয়া কহে যোড়হাত বুকে। রামনাম মহামন্ত্র নিঃসরিল মুখে। যত পাপ ছিল তার ভৌতিক শরীরে। রামনাম স্মরণে সকল গেল দূরে॥ **রামনাম স্থার**ণ করিল •িনরন্তর। তপস্থা করিল দশ হাজার বংসর॥ মন দিয়া শুন এই অপুৰ্ব কাহিনা। মরা মন্ত্র জপিয়া বাল্মীকি হৈল মুনি॥ নারদের উপদেশ পাইয়া সে জন। প্রকাশ করিল সপ্তকাও রামায়ণ॥ শ্রীরামের অগ্রে যাটি হাজার বৎসর। অনাগত বাল্মীকি রচিল কবিবর ॥ ব,ল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ। লোক তাণ হেতৃ রচিলেন রামায়ণ 🏾 সাতকাণ্ড রামায়ণ হনুমান কয়। সম্পাতি পক্ষীর পাথা হইল উদয়॥ আছিকাণ্ডে রাম জন্ম হৈল শুভক্ষণে। পরম উল্লাস হৈল অযোধ্যাভুবনে i শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শক্রয়। চারি পুত্র পাইয়া ভূপতি হুন্টমন ॥ বিশ্বামিত্র আইলেন অযোধ্যানগরে। মিথিলায় বিবাহ দিলেন জ্রীরামেরে॥ চারি নন্দনেরে দিয়া বিবাহ কৌভুকে। রজিত্ব করেন রাজা অধ্যোধ্যায় স্থথে॥

রামেরে করিতে রাজা নৃপের বাদনা। কুটিলা কৈকেয়ী তাহে করে কুমন্ত্রণা। পিতৃসত্য পানিতে গেলেন রাম বঁন। দঙ্গে চলিলেন তাঁর জানকী লক্ষাণ॥ অাগ্যকাণ্ডে রাম জন্ম বিবাহ নির্দ্ধার্য্য। অযোধ্যায় বনবাস ভরতের•রাজ্য॥ আরণ্যকাণ্ডেতে সীতা হরে ছুরাশয়। কিকিন্ধায় বালি বধ কটক সঞ্য॥ স্থলরাকাণ্ডেতে সেতৃবন্ধ চম্ৎকার। লঙ্কাকাতে রাক্যণের সবংশে সংহার॥ কথা দাতকাণ্ডের উত্তরকাণ্ডে পড়ে। গাইলে উত্তরাকাণ্ড রামায়ণ নিয়ড়ে॥ কথা সাতকাণ্ডের কহিল হনুমান। সম্পাতি পক্ষীর পাথা হইল প্রমাণ॥ সম্পাতি বলেন শুন যত বীরগণ। সাঁতারে লইয়া গেল পাপিষ্ঠ রাবণ। যথন দক্ষিণদিকে সাথা তুলে থাকি। অশোকের বনে দেখি সীতা চুক্তমুখী॥ নানাবর্ণ রাক্ষদী সীতারে করে রক্ষা। শত যোজনের পথ সাগর পরিখা॥ এক লাফে পার হও সকল বানর। সাতাদেবা দেখিয়া সকনে যাহ ঘর॥ মহাবল ধর সবে কি কর ভাবনা। হট্যা সাগর পার পূর**িও কামনা॥** তার বাক্যে বানর দক্ষিণ মুখে চায়। দশ যোজন বিনা আর দেখিতে না পার ম এক দুক্টে কপিগণ চাহে উদ্ধানে। দেখিতে না পায় কিছু পক্ষীরাজ হাদে॥ জাম্বান উঠি বলে বুদ্ধে বৃহস্পতি। আমার বচন শুন বিহঙ্গ সম্পাতি॥ শতেক যোজন পথ সাগর পাথার।° বানর হুইয়া হব কি প্রকারে পার॥ অনেক কালের পক্ষী অনেক বয়েস 🕒 সাগর তরিতে ভুমি কহ উপদেশ। সম্পাতি বলেন শুন সবে সাবধানে। অপূর্ব্ব প্রস্তাব এক পড়িল যে মনে॥

স্থপার্য আমার পুত্র হিমার্লয়ে থাকে। নিত্য নিত্য সে আইসে দেখিতে আমাকে হিমালয় পর্বত আমার পরিবার। তথা হৈতে পুত্র মম যোগায় স্বাহার॥ নিতা আনে আহার দে প্রভাত সময়। এক দিন আৰিতে বিলম্ব অতিশয়॥ ক্ষুধায় বিকল আমি দহে কলেবর। কোপে স্থপার্খেরে ভং সিলাম বহুতর ॥ ধার্ম্মিক আমার পুত্র ধর্ম্মে বড় রত।. করিলেক আমাকে ব্তান্ত,অবগত॥ আহার লইয়া পিতা প্রভাতে আসিতে। দেখিলাম এক নারী রাবণের রথে। **় কালব**র্ণ রাবণ সে গৌরবর্ণা নারী। মেঘের উপরৈ ফেন বিহুত্ত সঞ্চারি॥ শ্রীরাম লক্ষণ বলি কান্দিছে বিস্তর। তুই পাথে অগ্রিলিলাস ছুইটি প্রহর।। রাথিতাম রথ সহ তাহারে উদরে। কেবল পাইল রক্ষা শ্রীবধের ডরে॥ স্থপার্শ্বের কথা শুনিলাম মনোনীতা। জানিলাম তখনি সে শ্রীরামের সীতা।। এখনি আদিবে পুত্র মহাবল তার। পৃষ্ঠে করি সবাকারে সে করিবে পার॥ তিন ভাগ দাগৰ সে ঢাকে হুই পাথে। এক ভাগ মাত্র তার লঙ্গিবার থাকে॥ ্ৰ এক ভাগ লজ্ঞিতে না হবে কোন শ্ৰম। ' **বির ১৪** কপিগণ নাহি ব্যতিক্রম ॥

। এইরূপ হইতেছে কথোপকথন। মহাকায় সুপার্থ আইল ততক্ষণ্ ছুই ঠোঁট মেলিয়া সে গিলিবারে যায়। সম্পাতির আড়ে গিয়া কটক লুকায়॥ সম্পাতি বলেন বাছা না কর সংহার। পুষ্ঠে করি সবারে সাগর কর পার॥ করিয়াছে ইহারা আমার উপকার। করহ প্রত্যুপকার ত্তবে পাই পার॥ স্থপার্স্থ বলেন মান্য পিতার বচন। আমার পুষ্ঠেতে চড় সব কপিগণ॥ অঙ্গদ বলেন শুন বীর উপদেশ। সাগর তরিয়া করি সীতার উদ্দেশ॥ দেবতার পুত্র गোরা দেব অবতার। কি কারণে পক্ষী হে তোমারে দিব ভার সম্পাতি বলিল আমি রাম কার্য্য করি। রামায়ণ প্রসাদে নৃতন পক্ষ ধরি॥ হইল উভয় পক্ষ দেখিতে স্থন্দর। রামজয় বলি ডাকে সকল বানর॥ দেখিয়া বানরগণে লাগে চমৎকার। রামজয় স্মরণে সাগর হব পার॥ কপি সম্ভাযিয়া পক্ষী উড়িল আকাশে। তুই পক্ষ সারি যায় আপনার দেশে॥ পুত্র মহ পক্ষীরাজ গেলেন উত্তর। অঙ্গদ কটক সহ দক্ষিণ সাগর 🖁 কৃত্তিবাস রচে গীত অমৃতের ভাগু। সমাপ্ত হইল এই কিকিন্ধ্যার কাও॥

কিছিন্যাকাণ্ড সমাপ্ত।

# সপ্রকাপ্ত রামায়ণ।

## স্থন্দরাকাও।

শান্তং শান্তম প্রমেষ্ট্রন্থ নির্বাণ শান্তি প্রাণং ।
বন্ধা শন্ত্যণী ক্রেব্যমনিশং বেদা স্তবেদাং বিভূম্॥,
রামাথাং জগদী শ্বং স্বত্তরং মায়ামন্ত্রাং হরিং।
বন্ধেইং ককণাকরং রথবরঃ ভূপালচুড়ামনিম্॥
নাক্তাম্পুরার বুপ্তে হ্রদ্রে মনীযে।
সভাগ বদামি চ ভবান থিলা হুরায়া॥
ভিত্তিং প্রস্ত্রের বুলু পুস্বনিভরাং মে।
কামাদিদোষরহিতং কুরু মানসঞ্জন
অভুলি চ ব্রাধানং হালেশভিনেইং।
দগ্রুবনক্রশান্তং জ্নিনামগ্রশান্য।
সকল ভগনিধানং বানকাণামধীশং।
ব্যুপ্তিবর্দ্তং বাত জাতং নামামি॥

## বানরগণের দাগর পার হতুনের কথোপকথন।

পিতা পুত্রে পক্ষীরাজ গেলেন উত্তর। অঙ্গদ কটক সহ দক্ষিণসাগর॥ তর্জন গর্জন করে ছাড়ে সিংহনাদ। সাগরের চেউ দেখি গণিল প্রয়াদ।। তমোময় দেখা যায় গগণমণ্ডল। হিল্লোল কল্লোল করে সমুদ্রের জল।। সিষ্কুজলে জলজন্ত কলরব করে। জলেতে না নাবে কেহ মকরের ডরে॥ এক এক জলজন্ত পর্বত প্রমাণ। জগৎ করিবে গ্রাস হয় অনুসান॥ সাগর দেখিয়া সবে পাইল তরাস। সবাকারে অঙ্গদ করিতেছে আখাদ।। বিষাদে বিক্রম টুটে বিষাদেতে মরি। বিষাদ ঘুচালে ভাই সর্বত্তেতে তরি॥ হ্বখে নিদ্রা যাও আজি সমূদ্রের কুলে। সাগর তরিব কালি অতি প্রাতঃকালে॥ সাগরের কূলে চাপি রহিল বানর। রহিবারে পাতা লতায় সাজাইল ঘর॥

শাগরের কুলে তার। বঞ্চে শ্রুথে রাতি। প্রভাতে একত্র হৈল সর্ব্ব সেনাপতি॥ যোড়হাতে নাগ্রাইল অঙ্গদের আগে। অঙ্গদ কহিছে মার্ত্তা শুন বীরভাগে॥ দৈবযোগে লঞ্জিলাম রাজার শাসন। কোন বার ঘুচাইবে এ যোর বন্ধন। ব্রহ্মার হাতের স্থধা ছলে কোন জনে। ইন্দ্রের হাতের বক্ত কোন জন আনে ॥ প্রথর সূর্য্যের রশ্মি কোন জন হরে। চন্দ্রের শীতল রশ্মি কে আনিতে পারে॥ এ কর্ম্ম করিতে পার্রয়ে যে আকৃতি। দেখাইয়া বিক্রম সে রাখুক থেয়াতি॥ আনিলে র্য়াতার বার্তা সবে হই স্কুখী। তাহার প্রদাদে গিয়া পত্নী পুত্র দৈখি। ওত যদি বলিলেন কুমার অঙ্গদ। ' নীরব হইয়। দবে গণিল আপদু॥ ছিল যত সঙ্গে সৈম্ভ সামস্ত প্রচুর;। বার বার জিজ্ঞাদেন আপনি ঠাকুর॥

রাজপুত্র অঙ্গদ জিচ্ছাদে বারে বার। উত্তর না দেও কেন একি ব্যবহার॥ অঙ্গদের বোলে মবে সাগর নেহালে। মহা ঢেউ উঠে পড়ে আকাশ পাতালে॥• অঙ্গদ বলেন'কেন করিছ বিষাদ। কোন বীর লবে এস রাজার প্রসাদ॥ কোন বীর স্থগ্রীবে করিবে সত্যে পার। কোন বীর করিবে রামেল উপকার॥ কোন বীর করিবে জ্ঞাতির অব্যাহতি। পীতা অম্বেদিয়া আজি রাথহ থেয়াতি॥ অপ্তদের বচন লঙ্গ্রিতে কেহ নারে। ত্মাপন বিক্রন সবে কহে ধারে ধারে॥ গ্রা নামে সেনাগতি যমের নন্দন। সেহ বলে তিঙ্গাইবু এ দশ যোজন।। গবাফ বানর বলে তার সহোদর। পারি কুড়ি যোজন লজ্ঞিতে এ সাগর॥ সরভ নামেতে বলে মুখ্য সেনাপতি। চল্লিশ যোজন লজ্ঞি আমি সরিৎপতি॥ • তার: সহোদৰ বলে সে গন্ধমাদন। আমি লঙ্ফিবারে পারি পঞ্চাশ যোজন॥ ं मरहन्त्र वानत वृत्व स्ट्राम, कूमात । লজ্মিবারে পারি ষাটি যোজন সাগর॥ দেবেন্দ্র তাহার ভাই বলে এই সার 🍗 সত্তরি যোজুন জুলি আসি পারাবার॥ পূজু বিশ্বকর্মার বলিছে মহাবীর। স্বাতি যোজন লঙ্গি সাগর গভীর॥ অগ্নিপুত্র কপি বলে বীর অবতার। নবতি যোজন লঙ্গি দাগর পাথার॥ ভারক বানর বলে রাজার ভাণ্ডারী। দ্বিন্বতি যোজন যে লঙ্গিবারে পারি॥ ত্র**গা**পুক্ত ভল্লুক করিয়া অনুমান । হাসিয়া উত্তর করে মন্ত্রী জাম্বুবান॥ যৌবন কালের বল না টুটে বাৰ্দ্ধক্যে। যৌবন কালের কথা শুনহ কৌতুকে॥ বলিরে ছলিতে হরি হইল বামন। তিন পার্মে যুড়িলেন এ তিন ভুবন॥

পৃথিবীতে যত বীর আছিল প্রবীণ। তারা দবে তাঁর পায় করে প্রদক্ষিণ॥ জটায়ু <sup>-</sup> ফীর সঙ্গে উড়িয়া **অপার।** বিষ্ণুপদ প্রদক্ষিণ করি তিন বার॥ পূর্কে গেই শক্তি ছিল টুটিল এখন। তথাপি লজ্জির পঞ্চ নবতি যোজন।। লজ্ঞিলে যোজন শত দিদ্ধ হয় কায। না গিয়া যোজন পাঁচ্ ভাবি আমি লাজ ॥ এত যদি বলিলেন মন্ত্ৰী জামুখান। অভিযানে জ্বলৈ মহাবীর হনুমান॥ কহেন অঙ্গদ বীর অঙ্গ কোপে জ্বলে। সাগর তরিতে পারি আপনার বলে॥ এক লাক দিয়া আমি পড়ি গিয়া **লঙ্কা।** আসিবারে নাহি পারি তা**হা করি শঙ্কা॥** ভোগে রাখিলেন পিতা না দিলেন শ্রম। তেকারণে নাহি জানি আপন বিক্রম॥ মাগর তরিতে কেবা আছে সেনাপতি। দেখাইয়া রিক্রম রাথহ নিজ খ্যাতি॥ অঙ্গদের কথা শুনি জান্থুবান হাসে। বীর তুমি হেন কথা কহ কি আভাসে॥ বালির বিক্রম বাপু ত্রিভুবনে জানে। তাহার হইতে তব কিজুম বাখানে॥ একবার কোন কথা তুমি শতবার। আসিতে শাইতে পার সাগরের পার॥ রাজা হয়ে কেন হে করিবে এত শ্রম। তুমি গেলে কটকের না রবে নিয়ম॥ তুমি কটকের মূল মোরা সব ডাল। সে মূল থাকিলে ফল পাবে সর্বকাল॥ বাড়ে বুক্ক ভাঙ্গিলে পল্লব নাহি রয়। যদি মূল থাকে পত্র পুনরায় হয়॥ কার উপকার না করিল তব বাপ। কোন বীর লজ্জিবেক তোমার প্রতাপ॥ দকল বানর তব ঘরের সেবক। সকলে হইবে তব কার্য্যের সাধক॥ বিদি আজ্ঞা কর **তুমি বানরের রাজ।** সেবক হইতে ভব শিদ্ধ হবে কায়।

অঙ্গদ বলেন ধীরে কি করি ইহার। সাগর লঙ্গিতে কেহ না করে স্বীকার॥ সাগর তরিতে পারি আসিতে সংশয়। বিলম্ব হইদে করি স্থতীবের ভয় ॥ সংশয় জীবন মম নিশ্চয় মরণ। সাগর লঙ্গিবে আমি দেখ বারগণ॥ সকল বানর কহে করি যোড়হাত। তুমি কেন লঙ্খিবে হে,বানরের নাথ। রাজপুত্র রাজা তুমি বাসবের নাতি। নিজে মহামতি তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি ॥ ভুলিয়াছি বালিকে হে তোমা দরশনে। এক তিল নাহি বাঁচি তোমার বিহনে॥ জাম্বান বলে ছাড় জঞ্জাল বচন। যে সাগর লজ্মিবে তা করহ প্রবণ॥ অভিমানে মৌনভাবে বীর হনুমান। কটকের মধ্যে আছে নকুল প্রমাণ॥ কটকেতে হনুসানে কেহ নাহি দেখে। জামুবান কহিতেছে দেখিয়া তাঁহাকে॥ কার মুথ চাহ তুমি বার হন্মান। আমার বচন বাঁছা কর অবধান ॥ হনুয়ানে জান্ববানে উভয়ে সম্ভাষে। স্থলরাকাণ্ডেতে গীত গায় কুতিবাদে॥.

> ঞাস্বান কর্তৃক হন্মানের জন্ম-বৃস্তান্ত কথন।

জামুবান বলে বাছা তুমি মহাবল।
রামকার্য্য কর ৰাছা কেন কর ছল॥
অঙ্গদ বলেন ভাল মন্ত্রী জামুবান। '
কোন গুণ নাহি ধরে বীর হন্মান॥'
জামুবান বাক্যে আর অঙ্গদের বোলে।
কেহ হাতে ধরে তার কেহ করে কোলে॥
জামুবান বলে বীর কর অবধান।
ভান হন্মানের যে জন্মের বিধান॥
কুঞ্জরতনয়া নামে ছিল্ বিভাধরী।
শাপে বিশ্বামিত্রের সে হইল বানরী॥

সেই বানরীর এক হইল কুমারী। বিবাহ করিল তারে বানর কেশরী॥ মলয় পর্ব্বতোপরে কেশরীর ঘর। অঞ্জনা লইয়া কেল্বি করে নিরম্ভর॥ চৈত্রমাস প্রাবেশিতে বসস্ত সময়। হেনকালে বায়ু গেল পর্বব**ত ম**লয়॥ একেত বসন্ত তাহে মলয় পবন। কানেতে চঞ্চলা অতি অঞ্জনার মন॥ অঞ্বনার রূপে বায়ু যোহিত হৃদয়। লঙ্গিতে না পারে ঘরে কেশরী তুর্জন্ম॥ অঞ্জনা গেলৈন ভাবি নিজ অনুকূল। ঋতুস্বান করিবারে নর্মদার কুল॥ সন্ধান পাইয়া গিয়া দেবতা পবন। বলে ধরি অঞ্জনারে করেন রমণ॥ অঞ্চনা বলেন যে করিলা জাতি নাশ। দেবতা হইয়া তব বানরী বিলাস॥ দেবতা হইয়া ভূমি করিলা কি কর্ম। কি হৈতৃ করিলা নম্ট পতিত্রতা ধর্মা॥ প্ৰবন বলেন কিছু না বল অঞ্জনা। দেখিয়া তোমার রূপ পাসার আপনা।। কে পি সম্বরিয়া নে অঞ্জনা যাহ ঘরে। মহাবার হবে এক তোগার উদরে॥ আমার বীর্দোতে যেই হুইবে কুমার। আমার অধিক গতি হইবে,ভাহার॥ এত বলি প্রবন গেলেন নিজ স্থান। অফীদশ মামে জন্মিলেন হনুমান ৰা —— অমাৰস্থা তিথিতে জুমোন হনুমান। সে দিনের কথা কহি ক্র অবধান ॥° জয়িয়া মায়ের কোলে:করে স্তনপান। প্রস্থায়ে উদিত রক্তবর্ণ ভামুমান॥ রাঙ্গা ফলজ্ঞান করি ধরিতে তাঁহাকে 🏌 সেখান হুইতে লাফ দিলেন কৌতুকে॥ পর্বত হইতে লক্ষ যোজন ভাক্ষর। এক লাফে উঠিলেন সে অতি ছুস্কর॥ দিবাকরে ধরিবারে যান *হন্*মান। দৈবায়ত তথা রাভ্ হয় অবিষ্ঠান॥

সূর্যাকে করিতে গ্রাস রাহু উপস্থিত। দেখি হনুমানেরে আপনি সশঙ্কিত॥ ভাবিয়া চিন্তিয়া রাহ্ন পলায় তরাদে। নিবেদন করে গিয়া বাসুবের পাশে॥ শুন স্থরপতি কহি এক সমাচার। সূর্য্যকে গিলিতে যে আইল রাহু আর॥ শুনিয়া রাহুর কথা বাসব বিরস। সূর্য্যকে গিলিতে অত্য কাহার সাহস।। ঐরাবতে চড়িয়া আইল পুরন্দর। হনুমানে দেখে গিয়া মূর্য্যের গোচর॥ ভাবিতে লাগিল ইন্দ্র পাইয়া তরাস। সূর্য্যকে ছাড়িয়া পাছে মোরে করে গ্রাস॥ সিন্দুরে শোভিত ঐরাবতের বদন। দেখিয়া কৌতুর্কা অতি প্রবনন্দন॥ সূর্য্যকে ছাড়িয়া পাছে ধরে ঐরাবতে। ত্রাসযুক্ত দেবরাজ বজু নিল হাতে॥ ক্রোধিত হইলে লোক আপনা পাদরে। বিনা অপরাধে ইন্দ্র বজ্র মারে শিরেনা অচেতন হনুমান হইলেন তাতে। পড়িলেন তথনি মে মলয় পর্বতে॥ হনু ভগ্ন পড়ে সেই মলয় শিখরে। হনুমান নাম তেঁই বাপ নায়ে ধরে॥ যৌবনকালেতে আমি ছিলাম প্রবীণ। তিনবার করিশাম হরি প্রদক্ষিণ॥ ব্লকালে বলহীন নিকট সরণ। 'ঋুণারে নাহি পারি করিতে পালন॥ যাহার বিক্রমে লোক করেন তবসা। তাহার জীবন ধন্ত বিক্রম প্রশংসা॥ জানিয়া দীতার বার্তা আইদ হনুবান। চিন্তিত বানরে সব কর পরিত্রাণ॥ - নানাবিধ বানর বসতি নানা দেশে। · তোমার বিক্রম যেন দেশে গিয়া ঘোষে॥ োরিষ প্রকাশ কর সাগর লঙ্গিয়া । শ্রীরামেরে তুষ্ট কর সীতা উদ্ধারিয়া।। হন্মান কহিলেন করহ বিচার। ুপামার সম্মের কথা কৃহি আরবাব॥

প্রভাদ নামেতে তীর্থ খ্যাত মহীতলে। মুনিগণ স্নান করে সেই নদীজলে॥ ধবল নামেতে হস্তী দীঘল দশন। দন্তাঘাতে চিরিয়া মারিত মুনিগণ॥ ভরদ্বাজ মহাখাষি ঋষির প্রধান। দন্ত সারি যায় হস্তা নিতে তাঁর প্রাণ॥ ব্যাকুল হইয়া মূনি পলায় দৌজ়িয়া। রুষিয়। গেলেন পিতা বিপদ দেখিয়া। দ্যালু আমার পিতা অতি ভয়ঙ্কর। এক লাফে পড়িলেন হস্তীর উপর॥ তুই চক্ষু উপাড়েন নথের আঁচিড়ে। ত্ৰই হাতে গৈনে ত্ৰই দশন উপাড়ে॥ দত্ত উপাড়িয়া তার পেটে দেয় দন্ত। দন্তাবাতে মাতঙ্গের করিলেন অন্ত॥ পরেতে গেলেন পিতা মুনির সমাজ। মনি বলে বর মাগ শুন কপিরাজ॥ কেশরী বলেন যদি বর নিতে হয়। তবে পাই যেন এক উত্তম তনয়॥ মূনির। বলেন ভূমি চাহিলা যে বর। ত্রৈলোক্য বিজয়ী **হ**বে তোসার কোওর 🛭 বর পাইয়া মুনিরাজে করি **নমস্কার।** মলয়পর্বতে গেল যথা পরিবার॥ অঞ্জনা আমার মাতা অতি রূপবতী। ঋকুস্নান হেতু গোল **নশ্মদার প্রতি**॥ সন্ধান পাইয়া তথা দেবতা পৰন। ঝড়ে বস্ত্র উড়া**ই**য়ে দিল আলি**ঙ্গন**॥ এই সে কারণে আমি পবননন্দন। সভার ভিতরে লজ্জা দিস্ কি কারণ॥ তুমিত কাহার পুত্র মন্ত্রী জাম্বুবান। সকলের সব বার্তা জানে হনুমান॥ যত যত আদিয়াছ বীর **দেনাপতি।** কেবা না জানহ.কহ কার মাতা সতী 🕸 রামকার্য্য করিতে না করি বিসম্বাদ। বিসম্বাদ করিলে হইবে কার্য্য বাদ॥ বানর কটকে করি অভয় প্রদান। অঙ্গদ বীরের আজি বাড়াইব মান॥

সাগর যোজন শত দেখি খালি জুলি। শতবার পার হই আমি মহাবলী॥ উড়িয়া পড়িব গিয়া স্বর্ণক্ষাপুরী। শক্র মারি উদ্ধারিব রামের স্থন্নরী॥ তোমা দবাকারে না ডাকিব যুদ্ধ আশে। একাকী আনিব দীতা শ্রীরামের পাশে॥ পরম হরিষে থাক কোন চিন্তা নাই। সকলেতে কি কাৰ্য্য একাকী আমি যাই॥ সবে বলে যত'বল কিছু নৃহে আন। ব্রিভুবনে বীর নাহি তোসার সমান॥ স্থ্যান্ধি পুম্পের মাল্য গদ্ধ মনোহর। হনুমান গলে দিল সকল বানর ॥ বড় বড় বানরের দেখিয়া কাকুতি। সাগর তরিতে হনুমান করে গতি॥ কুত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্র বিচক্ষণ। গাইল স্থন্দরাকাও গীত রামায়ণ॥

হনুমানের সাগর-লচ্মনোদেশগ.। তদন্তর বায়ুপুত্র প্রদন্ন হৃদয়। **উঠি দাড়াইলা** বলি রাম জয় জয়॥ যুবরাজ অঙ্গদেরে করি আলিঙ্গন। বন্দনীয় সর্বব জনে করিলা বন্দন॥ অন্য আর কপিগণে আলিঙ্গন দিয়া। কহিছেন সকলেরে উল্লাসিত হৈয়া॥ আমি যবে লক্ষ দিব সাগর লপ্সিতে। না পারিবে মোর ভার ধরণী সহিতে॥ অতএব চড় সবে মহেন্দ্র ভূধরে। লক্ষ দিব থাকি ওই গিরির উপরে॥ এত শুনি মাগ্রে করি প্রনকোডরে ।. উঠিলেন কপিগণ সেই ধরাধরে॥ মহেন্দ্র উপরি শোভে মারুতনন্দর। যেন অন্য গিরি আসি কৈল আরে হণ। হেনকালে যাবতীয় অমর কিমর। দেখিবারে আইল সবে অম্বর উপর॥ বিভাধর অপ্সর গন্ধর্বে নাগগণ। যক্ষ ভূত সিদ্ধ সাধ্য সুনি তপোধন ॥

সবে মিলি যাবতীয় শাখামুগ কুল। গাঁথিলেন এক মালা **তুলি নানা ফুল**॥ ' সেই মালা যুবরাজ লয়ে নিজ করে। সমর্পিলা প্রনতনয়-কণ্ঠোপরে ॥ শোভিল শ্রীহনুমান সেই মালা পরি। যেন মণিমালা গুলে ঐরাবত করি॥ তবে সব কপি স্থানে অমুমতি লয়ে। বসিলেন হনুমান পূর্বব্রুথ হয়ে॥ ভক্তিযুক্ত মনে কৈলা দণ্ডবৎ নৃতি। গণেশাদি পঞ্চ দেব দিক্পাল প্রতি॥ বিশেষতঃ প্রণমিলা পরম পিতারে। কেশরী অঞ্জনা শ্রীস্থতীব কপিবরে॥ লক্ষন জানকী পদ করিয়া বন্দন। আরাম্ভলা রামচন্দ্রে করিতে চিন্তন ॥ চিন্তাসাতে হৃদয়ে প্রকাশ রঘুবর। দেখিয়া মারুতি মনে করেন সাদর॥ জয় জয় রা**মচন্দ্রর র**ঘুকুলপতি। রুপ।মৃত পারাবার অগতির গতি ॥ তুনি যদি চাহ প্রভূ হইয়া সদয়। তবে পিগীলিকা মেরু তুলিতে পারয় ॥ প্রমাণু দেখিতে পারয়ে অন্ধজন। পত্ন পারে পারাবার করিতে লক্ষন॥ এইত সাহদে আমি হেন গুঢ়কাজ। করিবারে সাহস করেছি রম্বরাজ॥ যাদি সিদ্ধ নাহি কর তুমি সেই কামে। দোষ হবে তব প্রভু কল্পতর নামে 🕆 অতএব ত্ব পদে ক্রি নিবেদন। কর যোর প্রতি রূপা-ক্টাক্ষ অর্পণ ॥ এত নিবেদন কৈলা যবে হলুমান। কটাৰ্কেতে অনুমতি দিলা ভগবান॥ তবে প্ৰভু অন্তৱেই কৈলা অন্তৰ্দ্ধান।" প্রভু নাহি দেখি বাঁর ত্যজিলেন ধ্যান॥ প্রভু অমুগ্রহ পায়ে আনন্দিত মন। কহিছেন কপিগণে প্রবনন্দন॥ " আর নাহি করি আমি কোনই চিন্তন। হইয়াছি রাম রূপাকটাক্ষ ভাজন ॥

এবে দেখি সন্মুদ্রেরে গোষ্পুদ যেমন।
শত কোটিবার লজ্মিবারে করি মন॥
সবংশে রাবণ ববে সাহস করি যে।
লক্ষা তুলি এখানেতে আনিতে পা র যে।
ভূজে করি ফেলাইয়া সাগরের বারি।
ইচ্ছা হলে প্রক্ষাণ্ডেরে ডুবাইতে পারি॥
মারুতির বাণা শুনি স্থী কপিগণ।
শিখী যেন শুনি ধরাধরের গর্জন॥
তবে পুনঃ মারুতি অঙ্গদে আলিঙ্গিয়া।
বৃদ্ধ কপি জান্মুবানের চরণ বন্দিয়া॥
দাঁড়ায় দক্ষিণমুখে লক্সিতে সাগর।
শীরাসচন্দ্রের পদে রাথিয়া অন্তর॥

হুমুমানের লঙ্কায় যানা ও মাল্ফাঁপ।

সব গুণপাত্র বায়ুপুত্র সিদ্ধু লঙ্ঘিবারে। তবে করি,লীলা বাড়াইলা আপন কায়ারে তবে অসাধ্বস হল দশ যোজন বিস্তার। আর মহাবল স্থূদীবল দ্বিগুণ তাহার॥ করি দরশন ভারে মন করে হৈন জ্ঞান। যেন সেই গিরি শিরোপরি আন গিরিমান ॥ তাহে ছুন্য়ন বিরোচন সব প্রকাশয়। কিবা নাসারব শুনি সব নির্ঘাত যানয়॥ দিব্য রোমগুচ্ছ দীর্ঘপুচ্ছ শিরোপরি লোলে বৈদ্ধ স্থানির শুঙ্গোপরি নাগরাজ দোলে সেই কপিবর কলেবর ভরে সে,ভূগর। নাহি সহিবারে বারে বারে করে থর থর॥ তাহে তরুগণ আন্দোলন করে ঘনেঘন। তাহে পুষ্প ঝরে বুঝি নীরে করয়ে বর্ষণ ॥ আর'ক্ত রুক্ষ লক্ষ লক্ষ উপড়ি পড়য়ে। তাহে নানা পাখীছাড়িশাখিআকাশে উড়য়ে উহ্নে কত শুঙ্গ পাই ভগ ু তলে পঢ়িলা। তায় কত হুষ্ট পশু নফ্ট ক্ষেত্তে হুইলা॥ তাহে পায়ে ভীতি কত হাতী কাতরহইয়া করে পলায়ন ছাড়ি বন চীৎকার করিয়া।

আর কত করী প্রাণে মরি উচ্চ হতে পড়ে তাহে হল হত পশু কত যে ছিল নিয়ড়ে ॥५ ইথে হল এক পরতেক মহৎ আশ্রহ্য। কিবা করি স্থানে হল্ প্রাণে শৃন্য সিংহবর্ষ॥ কিবা জগৎ প্রাণ স্থসন্তান কলেবর ভরে। নাহি সহিবারে সে শিথরে চড় চড় করে॥ তাহে পাই.চাপ ঘত সাপ বিবরে আছিল তারা পাই ত্রাস মহাশ্বাস ছাড়িতে লাগিল তবে মহাবীর হয়ে শ্বির উষ্ঠ কর্ণ করি। করি মহাদন্ত দিল। লম্ফ শ্রীরাম ফুকরি ॥ সেই মহারব লোক সব ক্ষণে আচ্ছাদিল। रयन कल्लकारन क्षृहरन জनन गर्ब्जिन ॥ দেই শব্দ শুনি যত প্রাণী করে টলমল। হল অচেতন যত জন ভয়েতে বিকল॥ তাহে কপিগণ ঘনেঘন জয়ধ্বনি করে। हुरे भएक शिल रामा हिन प्रभ पिश**स्टरत** ॥ সেই মহাবার মারুতির গতি বেগ দেখি। তার উপয়ান মরুত্বানু প্রনেরে লেখি॥ দেই বেগ রুক্ষ লক্ষ লক্ষ না পারি সহিতে তারা বীরবায় পাছে যায় ব্যোম উপরিতে মনে এই লিখি তারা দেখি প্রবাদী তাহায় যেন বন্ধজন তুঃখী মন অনুব্ৰজি যায়॥ আর কত হাতী শুঙ্গ তাথ উড়িয়া চলিল I তারা কতদূরে গিয়া পরে জলেতে পড়িল তবে রিনা লক্ষে অন্তরীক্ষে মারুতি উঠিলা করি নিরীক্ষণ সব জন স্তম্ভিত হইলা॥ আহা কিবা শোভা পায় কপি আকাশউপরে যেন মেরুগিরি পক্ষ ধরি উভূয়ে অম্বরে॥ ্তার বাহুদ্বয় প্রকাশয় সঘনে দোলয়। যেন নাগরাজ গিরিরাজ উপরি শোভয়॥ তাঁর উর্দ্ধদেশে কিবা ভাদে পুচ্ছ উচ্চতর। হেন ভাদ্রনাসে স্থপ্রকাশে ইন্দ্রধ্বজবর॥ ভ'র অঙ্গগণ সমীরণ হেন তেজে বয়। যার শুনি রব লোক সব নির্ঘাত মানয়॥ সেই বেগবান মরুত্বান্ লাগয়ে যাহারে। সেহ কোনমতে শ্বন্থানেতে শ্বির হতে নারে

্দেই সমীরণ বেগে ঘন সব আ চর্ষিত। তাঁর পাছেপাছে কাছে কাছেচলিত স্বরিত আর রহতর ধ্রাধ্র সাগ্র পড়িল I কত ব্যোমচারী শিক্ষ্বারি মাঝ্যুরে ভূবিল আর সিন্ধজন কলকন করে অতিশয়। সেই উত্তরিল জল হল অবধি কাঁপিয়॥ তাহে সমকর ২ লচর ্যাবং আছিল। তারা পাই ভার অভিশার দূরে পলাইল। তবে ক্রমে ন মে উঠে ব্যোমে প্রনন্দন ইলে প্রথমেতে তারা মাথে মুক্ট তপন॥ প্রের সে ভর্নী কণ্ঠমণি মহান শোভিনা। পারে তুই পদ কোকনদ ভূষণ হইলা॥ কেন মারভিত বীরপ্র। নির্দেশে। পাই মহাতৃষ্টি পুষ্পরুষ্টি করে দেবগণে। ত্বে এইনতে খাকাশেতে চনিনা বনির। কিবা প্রেমখরে চিন্তা করে রাখে বীলার ৮

স্থাৰ প্ৰতিনী ক্ষান্ত ইনমানে ।
• পথ কৰু কৰাৰ।

এইনত মারণতির বিক্স দেখিয়া। ত্রদাকে তার সব কর্মে ছানিরো॥ गांभगां इधि धत शक्ति निवयः।। কর মোসবার এক সপেই ভগুন॥ যাইছেন এই বায়ুভনয় লঙ্কাতে। রামচন্দ্র থিয়ুসীর তার সে জানিজে।। তুমিহ তাহাতে করি নিম আচন্দ্র। জানহ নীহার বল বুশিবা বেদন॥ পারিবা সাহিত্য কিন্তা এই কপিরাজ। সেথা হতে ফিরিবারে সাধি এই•কাজ। ইহাই জানিতে হবে বোর কলেবর। যাহ তুমি ক্ষণেক মারুতি বরাবর॥ এত শুনি সর্পমাতা স্তর্মা সাপিনী। প্রস্থান করিল। হয়ে রাক্ষসী রূপিণী॥ মারুতির অণ্ডো ভীম মূরতি হইয়া। কহিছেন নাগমাতা ৰূপট করিয়া॥

ওরে কপি যাও তুমি আর কোনস্থানে। প্রবেশ করহ আসি আমার বয়ানে॥ হইয়াছি অতিশ্য কুণাতে গীড়িত। এ সময়ে তোরে পেন্ধে বড় হুল প্রীত॥ -ব্যালান কুপা করি যত দেবগণ। করি দিল শেরে হাতে তে<mark>ারে হানয়ন॥</mark> খতএব বিলয় না কর এক ফুণ। শীব আমি কর মোর মুগে প্রবেশন॥ াক্ত ওনি বায়পুল ফুড় করমম। কহিছেন ভাৰ প্ৰতি ক্রিয়া বিনয়॥ দশরণপুত্র রাম দঞ্চ কান্তে। অবিধ বাদ করেছিলা পিতার বিনে॥ निमा दलारम कवि व्यक्तियारक उँ.व नादी । ै দ্ধানন এই লড়াপর অধিকর্মী॥ মাইটেড খনটি ভার তেওু জামিবারে। जार दिव गारिका का कार्मेर अकात ! মেই রামচক্র হন সমলের হিতা। জাহার অহিত করা তব সম্চতি॥ বলি বল অবশ্যই খাইব তোদারে। ত্বে যোগ্য হয় কিছু গৌণ করিবারে 🕛 সাতা দেখি বার্ত্তা দিয়া জীরখুনন্দরে। আলি প্রবেশির আনি তেমার বদনে। কিছ্ নাহ্িকর কুমি ইহাতে সংশ্র। কহিতেছি আগি মত্য ব্রিয়া নিশ্চর॥ স্তরদা কহেন ভাহা আনি নাহি মানি। মোর আগে আসি জিরে নাহি যুদ্র এনী। सत्यात् वाधि खीन भगीत्रमार । दक्ष श कति किश्रिष्टम कर्दछोत वहरू ॥ কোন মুখে ছাড়ী মৌরে করিবি ভানে । প্রাণাধ করত তাহা করি প্রারেশন। ভনিয়া প্রনাবিংশ যোজন বিস্তার। প্রকাশ করিল। নিজ মুখের আকার। তা দেখি মাৰুতি ত্ৰিশ বোজন হইলা। চল্লিশ নোজন মুখ হারসা করিলা॥ পঞ্চাশ যোজন হৈল প্ৰবন সন্তান। कतिला छत्रमा यष्टि द्यां छन वामि न ॥

সপ্ততি যোজন হৈল পরে হন্মান। সেহ মুখ কৈল আশী যোজন প্রমাণ। হনুমান হৈল তবে নবতি যোজন। স্কুরদা করিলা শত যোজন আনন। তাহা দেখি হনুমান চিন্তিল আশয়। একি এত সামধ্য রাক্ষণী নাহি হয় ॥ এত ভাবি ক্ষণকাল মানসমাঝারে। জানিলেন মারুতি স্থরসা বলি তারে॥ তবে নিজে হয়ে শত যোজন প্রমাণ। তাঁর মুখমধ্যে প্রবেশিলা হনুসান॥ প্রবেশিবামাত্র সে স্তর্মা সাকুরাণী। ওষ্ঠ চাপি মুদ্রিত করিলা মুখখানি॥ তাহা দেখি হয়ে বার অপ্রন্ত প্রমাণ। কর্ণরন্ধ্র দিয়া কৈলা বাহিরে প্রয়াণ॥ বিনিছেন কপিবর স্থানিত্র তোমায়। নাগ্যাতা প্রণতি করি গো তব পায়॥ তব বাক্যে প্রবেশিমু তোমার বদন। অনুমতি দেও এবে করি গো গমন্॥ 🔸 তবে সে হুরীসা ধরি আপন মূরতি। কহিবারে আরম্ভিলা বায়ুপুত্র প্রতি॥ স্থথে যাহ হনুগান পরম কুশরী। করুন্ তোমার শুভ অমরম ওলা॥ তব বীৰ্য্য পরাক্রম বৃদ্ধি জানিবারে। পাঠাইয়া ছিল। সূব গ্ৰমরে আযারে॥ তাহা জানিলাম এঁবে করহ গমন। বাম সীতা উভয়েতে করাও গিলন॥ এত কহি নাগমাতা গেল নিহ্ন স্থান। পুনঃ পূর্ব্ব রূপ হয়ে যান হনূয়ান। দেখি মারুতির হেন ধার্য্য বুকি বল। প্রশংসা করেন তারে অমর মকল॥ হেনকালে নদীপতি সচিন্তিত মনু। করিছেন হৃদয়েতে এই বিচারণ॥ সর্গর নৃপতি হতে মোর উপাদান। এ লাগি সাগুর বলি ভুবনে আখ্যান ॥ সেইত সধারবংশে আলার জন্ম। দে রাম কার্নিহাতে যান প্রন্নশন।

•এ লাগি ইহার হিত কর্ত্তব্য আমার। অন্যথা হইলে নিন্দা লোকেতে অপার॥ লজ্ঞিছেন হনুমান এই পারাবার। হইতেছে রুড় শ্রম ইহাতে ইহার॥ অতএব মধ্যপথে আলম্বন পাই। যে রূপেতে স্থপে যান করিব তাহাই॥ এত ভাবি নন্দীপতি মৈনাক ভূধরে। ডাকিয়া কহেন কিছু রচন সাদরে॥ হিমালর তন্য় মৈনাক গিরিরাজ। করহ তুমিহ মোর আজি এক কাজ॥ সগর হইতে হয় উৎপত্তি আমার। জন্ম লয়েছেন রাম বংশেতে ভাঁহার॥ সেই রামকার্য্যে যান সমীরতনয়। ভাঁর হিত কিছু মোরে করিবারে হয়॥ এই লাগি কহি আমি তোহে পৌঢ়ি করি! একবার উঠ তুমি সনিল উপরি॥ উর্দ্ধ অবং আর চারি গার্ম্বে বাড়িবার॥ আছয়ে তে]ঘার শক্তি ,অনেক প্রকার॥ এই লাগি কহিতেছি তোহে বার বার। উঠিয়া করহ ত্নি খোর উপকার॥ তোমার উপবি শুদ্ধ গুইত কক।। মারুতি বিভাগি করি কুরুন গমন॥ এত ভিনি ভাল ভাল বনি গিরিবের। উঠিলেন সাগরের জলের উপর॥ কিব। সাজে সিদ্ধুয়াঝে স্কবর্ণ শিখরী। প্রাতের তপন যেন সমূদ্র উপরি॥ পথসালে দেখি তারে মারুতি চিন্তিত। একি আগি কোন বিদ্ৰ হলো উপস্থিত॥ তবে সেই গিরি ধরি মনুষ্য মূরতি। নিছ শৃঙ্গে থাকি কন মারুতির প্রতি॥ বায়ুপুত্র শুন কিছু আমার বচন। সমুদ্র আদেশৈ অমি কৈনু আগমন॥ 🞒 রামের পূর্ব্ব বংশ নৃপত্তি সগর। ভিহ খাদ করেছেন এইত সাগর। এই হেহু গ্রান দূত তোহে সন্মানিতে॥ পাঁচানেন মোৱে তেঁহু প্রতিযুক্ত চিতে॥

তুমিছ আমার শৃঙ্গে করিয়া বিশ্রাম। থাও দিব্য ফল মূল জল অনুপম॥ পরেতে ইইয়া তুমি সুখযুক্ত মন। করিবে রাবণ পুর মধ্যেত গমন।। আমাতেও না করিবে তুমি শঙ্কা সব। হই আমি তোমাদের সম্বন্ধে বান্ধব।। এ লাগিয়ে আসিয়াছি পুলিতে তোৰায়। তুমিহ সফল কর সোর বাসনীয়॥ এত শুনি ইনুমান থাকিয়া আকাশে। ক্রিজ্ঞাসা করেন তারে স্থমধুর ভাষে,॥ কহ কহ কি ক্লারণে ভূমি গিরিবর। বাদা করিয়াছ দিন্ধ জলের ভিতরণা কিরূপে বা হও তুমি আমার বারুব। বিবরণ করি কহ কথা এই সব॥ শুনি বাণী মহাধির মুদিত হইয়া। কহেন প্রনপ্তে প্রণয় করিয়া॥ পুর্বেষ যাবভার গিরি ছিল। পক্ষবান। উড়িয়া করিত তারা সর্বত প্যান॥ তবে তাহাদের জন্ট বৃদ্ধি উপজিল। পড়িয়া নগর আম ভাঙ্গিতে লাগিল।। তাহা দেখি ক্রন্ধ হৈয়া সহস্রলোচন। বজে করি কৈলা পক্ষক্ষেদ আরম্ভণ॥ সকলের পক্ষজেদ করি অবশেষে। বজ্র ধরি ইন্দ্র আইল মোর পার্ব দেশে॥ তাহা দেখি ভয়ে আমি করি পলায়ন। পাছে পাছে চলিলেন সহস্রলোচন ॥ তবে মোরে দৈখিয়া কাতর অতিশয়। করুণাতে আর্দ্র হৈয়া বায়ু মহাশয়॥ তিঁহ অতিশয়ঁ বেগ প্রকাশ করিয়া। . ফেলাইলা গোরে এই সমুদ্রে আনিয়া॥. তাহার ফুপাতে আর দমুদ্র আশ্রয়ে। না কাটিলা ইন্দ্র মোর এ পক্ষ উভূয়ে॥ শে অবধি আছি আমি দাগর ভিতর। হিমালয় পুত্র নাম মৈনাক ভূধর॥ তুমি হও মোর বন্ধু পবনতনয়। তোষার দন্মান মোরে করিবারে হয়॥

অতএব মোর আর সিন্ধুর প্রিরীতে। তুমিহ বিশ্রাম কর মোর উপরেতে॥ গিরিবাক্য শুনি কন প্রনকুমার। তোমার দর্শনে দিন সফল আমার॥ তোমার মধুর বাক্যে মন জুড়াইল। কুধা তৃষ্ণা ক্লেশ শ্রম নির্ত্ত হইল॥ করিলে আভিথ্য তুনি দেখাইয়া প্রীত। তোমাতে বিশ্রাম করা মোর সমুচিত।। কিন্তু বড় বুরা আছে লঙ্কায় যাইতে। এ লাগি না পারিলাস একৰে থাকিতে॥ আর ওন আঁগিবার কালে সিন্ধৃতটে। এসেছি প্রতিজ্ঞা করি বান্ধব নিকটে॥ নিরালম্বে পার হব শতেক যোজন। অতএব যোগ্য নহে বিশ্রাম কুরণ॥ অঙ্গুলি মাত্রেতে করি পরশ তোমারে। দোয ক্ষমা করি দাও অনুজ্ঞা **আমারে**॥ এত শুনি দাধু দাধু বলি গিরিবর। অনুমতি দিল তারে প্রশংসি বিস্তর ॥ তবৈ কয় অঙ্গুলিতে স্পর্শিয়া দুখরে। পরণি পয়াণ কৈল। মারুতি অম্বরে॥ মারুতির আতিখ্যেতে সম্ভূফ্ট অন্তর। মৈনাক ভূপর প্রতি কন পুরন্দর॥ মৈনাক তোমার আদি দোখ এই কর্ম। পাইলাম মোরা দবে অতিশন্ত শর্ম। ্রামদৃত মারুতির অতিথ্য করিয়া। ত্রিজগতে করিলে তুমি হে তুট্ হিয়া॥ অতএব আমি তোমা দিলাম অভনী সুখে থাক তুমি হয়ে নির্ভয় হদয়। এত শুনি আনন্দিত হয় গিরিবর 🕈 দক্ষিণেতে চলিলেন প্রবন কোওর। কত দুরে ধবে তিঁহ করিল। গমন 🎮 সিংহিকা রাক্ষসী তাঁরে করিলা দর্শন ॥ 🥻 দেখি টিন্তা করে শেই ছুফা নিশাচরী। বুদ্দি আজি.ভুঞ্জিতে পাইব পেটভরিনা যাইতেছে আকাণেতে বড় এক প্রাণী ইহার ছায়াতে ধরি আক্ষিয়া আনি 🕸

এত ভাবি মারুতির ছায়াস্পর্ণ পাই। আক্ষিতে আরম্ভিল মুখখান বাই॥ তার আকর্ষণে ন্যুন দেখি নিজ বেগ। মনে চিন্তা করিছেন মারুতি সোঘেগ। একি মোর পতিবেগে নূমে হয় কেন। দুঢ়রছল্প দিয়া কেহ বান্ধিলেক যেন॥ এত ভাবি সব দিকে দেখিতে দেখিতে। দেখিলেন রাক্ষসীরে নিজ অধোভিতে॥ পাতাল সমান মুখ বিবরণ করি। রহিয়াছে অম্বরেতে তুই নিশাচরী॥ তাহা দেখি ভাবনা করেন পুনর্বার। একি অধোভাগে দেখি বিকট আকার॥ বুণি এইজন মোরে করে আকর্ষণ। তাপনার মুখে করাইতে প্রবেশন॥ সম্পাতির বাণী মনে হইল স্মরণ। এই বটে সিংহিকা রাক্ষ্যা ছফ্টা জন॥ আজি আনি প্রতিকার ইহার করিব। এ পথের কণ্টক নিঃশেষ ঘূচাইব॥ এত ভামি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি হলে কপিবর। প্রাংশলা সিংহিকার বদন ভিতর॥ • সেহ বড় হুখা হয়ে মুদিল বদন। বেন কেহ বিষ গায় মরণ কারণ॥ তবে তার হৃদয়ে প্রবেশে হ্নুমান। মথে করি বিদার করিলা খান খান॥ সেই ডিন্তে দিয়া খিজে হইল। বাহির। তাহে রাক্ষ্মীর প্রাণ ছাড়িল শরীর॥ তবৈর্ট্টে মূরি সেই ছফী নিশাচরী। পড়িল পরেতে সেই পয়োধি উপরি॥ তাহে সুখী হলো বহু কোটি জনচর। ভোজন করিয়া তার মাংস বহুতর॥ বুঝিলাম বহু মাংদ পূর্কেব খেয়েছিল। আজি সেই সকলের শোধন করিল॥ সিংহিকার মৃত্যু দেখি যত দেবগণ। কক্ষিত্ৰ হৰুমানে বহু প্ৰশংসন॥. সর্বদা বিজয়ী হও প্রনকুমার। করন জীভগবান কন্যাণ তোমার॥

যে মর্ম্ম করিলে তুমি আজি অরোপণে। ইহার সম্ভব নহে এ তিন ভুবনে॥ একে নিরালম্বে শত যোজন লঙ্গন। তাহে পুনঃ সুত্রদান্ত সিংহিকা মারণ॥ এ তুন্টা রাক্ষদী ভয়ে যত দেবভাগ। করেছিলা এই ব্যোমমার্গ পরিত্যাগ।। আজি তুমি করিলে এ পথ অকণ্টক। স্থথে বিহরুক তবে সব রুন্দারক॥ তোমা হৈতে রামকার্য্য- নিষ্পন্ন হইবে। তোমা হৈতে ত্রিভুবন আনন্দ পাইবে॥ একি বল একি বল একি পরাক্রম। ত্রিভ্বনে কোণাও না দেখি যার সম॥ ধরা ধরাধর সব যাবৎ থাকিবে। তাবং পর্য্যন্ত তব এ যশ ঘুষিবে॥ যাহ যাহ করিতেছি মোরা আশীর্কাদ। কৃতকার্গ্য হয়ে ফিরি এস অবিধাদ॥ এত কহি দূল রষ্টি করে দেবগণ। শুনি আগনিতে বার করিলা গমন॥ কিছ দূর হৈতে লঙ্কা করি নিরীক্ষণ। মনে মনে ভাবিছেন প্ৰন্নন্দন্॥ হেন মহাদেহে যদি প্রবেশি এ লঙ্কা। তবে নকলেতে মোরে করিবেক শঙ্কা॥ অতএব ক্ষুদ্র মৃত্তি হয়ে প্রবেশিব। উচিত সময়ে নিজ কার্য্য সমাধিব॥ এত ভাবি আপন সহজ মূর্ত্তি ধরি। সিন্ধু লব্সি পড়িলেন স্থবেল উপরি॥ সেহত স্থবেল গিরি ভয়েতে তাহার। কাঁপিতে শাগিল লঙ্কাদ্বীপ সহকার॥ আর এক হলো বড় সে সময়ে রঙ্গ। গ্রীতা আর রাবণের নাচে বাম অঙ্গ ॥ যগ্নপি লজ্ঞিল সেই শতেক হো**জন।** তথাপি নাহিক কিছু শ্রম এক ক্ষণ।। সাগর লঙ্গন কথা অমৃতের ভাও। শুনিলে পাতক রাশি হয় খণ্ড খণ্ড॥

হন্মানের লন্ধায় প্রবেশ ও উগ্রচণ্ডার সহিত হন্মানের সাক্ষাৎ এবং উগ্রচণ্ডা লক্ষা-ত্যাগ করিয়া কৈলাসে গমন করেন।

এইরূপে গেল বীর লঙ্কার ভিতর । কত স্থানে কত দেখে বণিতে বিস্তর॥ কাঞ্চন রজতমণি স্ফটিকে নির্মাণ। পুরশোভা দেখিয়া বিশ্বিত হনুমান॥ গড়ে প্রবেশিয়া দেখে প্রন নন্দন। বিশ্বকর্মার নিশ্মিত সে অন্তত রচন॥ মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সম্মুখে প্রচণ্ডা। বামহাতে খর্পর দক্ষিণ হাতে খাণ্ডা। ত্বই চক্ষু ঘোরে যেন তুই দিবাঁকর। বেক্সম্মি হেন তেজ অতি ভয়ঙ্কর॥ লোলজিহ্বা পুঠে জটা বিকট দশন। হাঁডিয়া মেষের বর্ণ দেখিতে ভীষণ॥ ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান গলে মুগুমালা। খাণিক কুণ্ডল কর্ণে যেন চন্দ্রকা॥ দেখিয়া চিন্তিত অতি বীয় হযুসান। যোড়হাতে বুলেন দেবীর বিভাষান॥ শাত্রে শুনিয়াছি আমি চামুণ্ডার কথা। শিবের প্রেরসী তুমি কেন আছ হেখা।। তোমারে দেখিয়া আমি বড় পাই ভর । কি কারণে আছ মাতা লঞ্চার ভিত্রু॥ চামুণ্ডা বলেন আমি শঙ্করের সতী। তাঁহার আজ্ঞায় মম লঙ্কায় বসতি 🗈 স্তেন যথন ব্ৰহ্মা স্বৰ্ণ লঙ্কাপুরা। সেই কাল হৈতে আমি লঙ্কা রক্ষা করি॥ করিলাম জিজ্ঞাসা শিবের শ্রীচরণে। থাকিব কতেক কাল রাবণ ভবনে ॥ • শঙ্কর বলেন থাক এই সংখ্যা তার। যত দিন নাহি হয় রাম অবতার ॥ জন্মিবেন রাম দশরথের ভবনে। তাঁর পত্নী দীতাদেবী হরিবে রাবণে॥ সীতা অস্ফেষণে রাম পাঠাবেন চর। তার নাম হনুসান আকারে বানর॥

যথন দেখিবা লঙ্কাগত হনুমান্। তথনি ছাড়িয়া লঙ্কা আসিবে স্বস্থান॥ সেই হ'তে রাখি আমি স্বর্ণ লঙ্কাপুরী। হনুসানে না দেখিয়া যাইতে না পারি॥ কাহার সেবক তুমি কোথা তব ঘর। কিঁমতে তরিলে তুমি অলঙ্ঘ্য সাগর॥ হনুগান বলে আমি রামের কিঙ্কর। সুর্ত্রীবের পাত্র আমি পবন কোঙর॥ সীতা অবেষণে আইলাম লঙ্কাপুরী। শ্রীরামের দূত যেই তেঁই সিন্ধু তরি॥ শুনিয়া হনর কথা চামুণ্ডার হাস। লঙ্কায় দেখিয়া তাকে গেলেন কৈলাস॥ হেনকালে হনুমান যায় বনে বন। গুয়া নারিকেল দেখে অতি স্থশোভন॥ কোকিলের কুত্রব ভ্রমর ঝঙ্কার। নামা পক্ষী কলরব লাগে চমৎকার॥ দীর্ঘী সরোবর দেখে সলিল নির্মাল। প্রক্রিত কোকনদ পঞ্চল উৎপল॥ লক্ষাপ্রীর চারিদিকে বেষ্টিত স্ক্রগর। দেবতার গতি নাই লঞ্চার ভিতর॥ সোণার প্রাচার মধ্যে বাহিরে লোহার**্।** গগণমণ্ডলে চুড়া লাঁগিল তাহার॥ এইরপে হনুমান ভ্রমে. চতুভিতে। মনে মনে কত চিন্তা লাগিল করিতে। রাবণের প্রতাপ তুর্জয় লক্ষাপুরে। বানর কটক তাহে কি করিতে প্রারে॥ এখানে আমিতে পারে শক্তি আছে করেঁ। চারি ব্যক্তি বিনা আর সকলি অসার॥ প্রত্রাব আমিতে পারে বীর অবতার। যুবরাজ অঙ্গদ আসিতে পারে আর॥ আসিবার শক্তি ধরে নীল **সেনাপতি।** আমিও আর্দিতে পারি অব্যাহত গুতি॥ নেই কাৰ্য্যে আদিয়াছি দীতা দেখি আগে শেষতে করিব কার্য্য যেথানে যে লাভা ॥ ভাণ্ডাইব কেমনে হুৰ্জ্য শক্তগণে। কেগনে চিনিব আসি রাজা দশাননে॥

বেড়াইব কেমনে কনক লঙ্কাপুরী। ে কেমনে চিনিব আমি রামের স্থন্দ্রী॥ রামের প্রিয়দী দীতা কভু নাহি দেখি। কেমনে চিনিব আমি দীতা চন্দ্রমুখী।। হাস্থ পরিহাস কথা বটন চাতুরী। **ट्रिथाटन ना श्राकिट**क कानकी छन्मती॥ **मर्वकः। हरकः ब**ट्टा ग्रालन 'वमना । সেই সে রামের সীতা হয় বিবেচনা॥ সীতারে দেখিতে যদি হয় জানাজানি ৷ হয় হউক ভাহাতে করিব হানাহানি॥ অন্ত গেল ভানুমান বেলা অবদান। মধ্য গড়ে প্রবেশ করিল হনুমান॥ - নিশাকর স্থপ্রকাশ গগণম ওঁলে। ভালমতে হনুমান লঙ্কাকে নেহালে॥ চালের উপরে শোভে স্থবর্ণের বারা। চারিভিতে শোভা করে মুকুতার ঝানা॥ **প্রতি ঘরে ঘরে ধ্বজা পতাকা বিরাজে।** রাজার মন্দির সে স্থন্দর সাজে সাজে॥ হ্নুমান শ্রেচ্ছায় বিবিধ মায়া ধরে। নেউল প্রমাণ হয়ে জ্রমে ঘরে ঘরে। অতি স্থগোভন বিভীষণের আবাস। দেখে মহোদরের সে অপূর্বর নিবাস ॥ উল্কাজিহ্ব বিতুৎ জিহ্ব আর বিতুৎ মালী। শুক সারণের ঘর দেখে মহাবলা॥ কুমার স্বার ক্র দেখে সারারাতি। একে একে দেখে যত লঙ্কার বসতি॥ কৌন স্থানে সীতার না পাইয়া উদ্দেশ। রাজ অন্তঃপুরে বীর করিল প্রবেশ।। রাজার ছারেতে দেখে দারী সারি সারি। তুর্জন্ন রাক্ষদ দব নানা অস্ত্রধারী॥ দেখিল পুষ্পক রথ বিচিত্র নির্মাণ। ·**তন্ত্রপিবি লাফ দিয়া** উঠে হনুমান॥ পেই রথে সার্থি যে দেবতা প্রব । পিণ্ডা পুত্রে উভয়েতে হইল মিলন॥ পুত্র সম্ভাষিয়া পিতা গেল নিজ স্থান। রাবণের খবে প্রবেশিল হনুমান॥

রাবণ শুইয়া আছে রত্নময় খাটে। ঘর আলো করিতেছে দশটা মুকুটে॥ রাজদেহে আবরণ দেখিল প্রচুর। দীপ্ত করি মেঘ যেন পড়িছে চিকুর ॥ নিদ্রা যায় রাবণ শৃঙ্গার অবসাদে। কস্তরী কুন্ধুমে রাজা শোভে মুগমদে॥ চারিভিতে দেবকন্সা মধ্যেতে রাবণ। আকাশের চন্দ্র বেড়ি যেন তারাগণ॥ শোভে এক ঠাই স্ব রম্ণীর গলা। এক সূত্রে গাঁথা যেন পারিজাত মালা॥ খোল করতাল কার বীণা বাঁশী কোলে ৷ অচেতনে নিদ্রায় লোটায়, ভূমিতলে॥ মানুষী গৰ্মকী দেবী দানবী রাক্ষ্মী। রাবণের ঘরে আছে পর্ম রূপদী॥ নীলবর্ণ রাবণ নৈ পীতবস্ত্রধারী । নবজনধরে যেন বিছ্যুৎ সঞ্চারি॥ রাবণের কোলে দেখে পরম স্থন্রী। ময়দানবের কতা রাণী মন্দোদরী॥ সোহাগে আগুলি সেই রত্নে বিভূষিতা॥ তারে দেখি ভাবে বীর এই বুঝি সীতা॥ রামগুণে পুরুষ নাহিক ত্রিভুবনে। রাবণে ভজিবে সংতা নাহি লয় মনে॥ দর্শরথ পুত্রবগৃ জনক ঝিয়ারী। ভজিবেন রাবণেরে মনে নাহি করি॥ একে একে সকলে করিলা নিরীক্ষণ। সীতার লক্ষণ নাহি দেখে এক জন॥ কুড়ি চক্ষু মুদ্রিত নিদ্রিত লক্ষেশ্বর। নির্থিয়া হনুমান পাইলেন ডর॥। অন্তঃপুরে সীতার না পাইয়া উদ্দেশ। আর ঘরে গিয়া হনূ করিল প্রবেশ। যে ঘরে রাবণ রাজা করে ধুমপান। সেই ঘরে প্রবেশ করিল হনুমান॥ ভক্ষ্য ঘরে প্রবেশিয়া দেখে নানা ভক্ষ্য। মনুষ্য পশুর মাংস দেখে লক্ষ্ লক্ষ ॥ সেখানে সীতার না পাইল দরণন। প্রাচীরে বসিয়া ভাবে প্রনমন্দন।।

শুর্বিশ্বান দেখিলাম কৈরিয়া বিচার।
ঘরে ঘরে দেখি সব কুৎসিত আকার ॥
জিতেন্দ্রিয় কপি কারো পানে নাহি মন।
উলঙ্গ উন্মত্ত যত করি নিরীক্ষণ ॥
সীতা হেডু অর্দ্ধ রাত্রি করি জাগরণ।
অনেক ভ্রমণে নাহি পায় অবেইণ ॥
বল বৃদ্ধি পরাক্রম শ্রীরামে ভকতি।
করিল সকল মন্ট বিহুঙ্গ সম্পাতি ॥
তাঁর বাক্যে লজ্গিলাম ভুন্তর মাগর।
সীতা হেডু ভ্রমিলাম লঙ্কার ভিতর ॥
এ লঙ্কা হইতে নাহি করিব গমন।
এই লঙ্কাপুরে আমি ত্যজিব জীবন ॥
কান্দিতে কান্দিতে বীর ছাড়িল নিশ্বাস।
রচিল স্থন্যরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥

হন্মান কর্ক দীতার অমেষণ। কান্দিতে কান্দিতে বান্ন করে নিরীক্ষণ। নানাবর্ণ পুষ্পায়ুক্ত অশোক কানন্।। পিকগণ কুহরে অঙ্কারে অলিগণ। প্রাচীরে বসিয়া বীর ভাবে মনেমন॥ অম্বেষণ করিতে হইল এই বন। এখানে যগুপি পাই সীতা দরশন॥ পুঁছিয়া নেত্রের জল হইল স্বস্থির। প্রবেশিল। অশোককাননে মহাবীর॥ শিংশপার রক্ষ বীর দেখে উচ্চতর।. লাফ দিয়া উঠিলেন তাহার উপর॥ রক্ষেতে উঠিয়া বীর নেহালে কানন। নানাবর্ণ রক্ষ দেখে অতি স্থশোভন॥ রাঙ্গাবর্ণে কড গাছ দেখিতে গুন্দর!. মেঘবর্ণ কত গাছ দেখে মনোহর॥ \* ঠাঞি ঠাঞি দেখে তথা স্বৰ্ণনাট্যশালা। দেৰকন্সা লইয়া রাবণ করে খেলা॥ নান। বর্ণে রক্ষ দেখে নানা বর্ণে লতা। মনে চিক্তে হনুষান হেথা পাব দীতা॥ চেড়ী সব দেখে তথা অঙ্গ ভয়স্কর। পর্বত প্রমাণ হাতে লোহার মুদগর॥

' कि कानी कि शोबी कीन कि भी খৰ্জ্জুর তালের মত দেখি কেশাবলী।। আউদর চুল কার মাধা যুড়ি নাক। কাঁকলাস মূর্ত্তি কার সব মাথা টাক ॥ হাতে মুখে সর্বাঙ্গে রক্তের ছড়াছড়ি। ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সব-রাবণের চেড়ী **॥** নানা অস্ত্র ধরিয়াছে খাণ্ডা ঝিকিমিকি। চেড়ী সব ঘেরিয়াছে স্থন্দরী জানকী॥ গায়ে মলা পড়িয়াছে মলিন ছুৰ্বলা। দ্বিতীয়ার চন্দ্র থৈন দেখি হীনকলা॥ দিবাভাগে যেন চন্দ্রকলার প্রকাশ। শ্রীরাম বলিয়া সীতা ছাড়েন নিশ্বাস॥ শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্সন। সীতাদেবী চিনিলেন প্রননন্দন॥ সীতা রূপ দেথি কান্দে বীর হ্নুমান। স্থগ্ৰীব বলিল যত হৈল বিভাষান॥ ইহা লাগি মরণ এড়ায় কপি যত। ইহা লাগি সূর্পণখার নাক কাণ হত॥ ইহা লাগি চতুর্দ্দশ সহস্র রক্ষ মরে। ইহা লাগি জটায়ু প্রহারে লঙ্কেশ্বরে॥ ' ইহা লাগি!কবন্ধের বোর দরশন। ইহা লাগি শ্রীরামের স্থঞীব মিলন॥ ইহা লাগি কপিগণ গেল দেশান্তর। ইহা লাগি একেশ্বর লঙ্গিন্ধুসাগর॥ ইহাঁ লাগি লঙ্কায় বেড়াই রাতান্ধতি। এই সে রামের প্রিয়া সাঁতা রূপকতী 📭 দেখিয়া সীতার ছঃখ কান্দে হনুমান। অনুমানে যে ছিল সে দেখি বিভাষান॥ দশদিক আলো করে জানকীর রূপে। ইহা লাগি স্লান রাম সীতার সন্তাপে॥ রাক্ষদীগণেরে মারি কি আপনি মরি.।° জানকীর,ত্বঃখ আর দেখিতে না পারি॥ রাম দীতা বাখানে চড়িয়া বীর গাছে। কৃতিবাদে এ সকল রামগুণ রচে।

## অশোকবনে সীতাদেবীর নিকটে বাবণের গমন।

দিতীয় প্রহর রাত্রে উঠিল রাবণ। **टिन्ना**म्य इडियार्ड डि<del>श</del>त गगन ॥ সুশীতল বায়ু বহে অতি মনোহর। ধবল রজনী দেখি বিচিত্র • দ্রন্দর॥ মধুপানে রাবণ হইল ক্রামাত্র। বলে চল যাই হে সীতার অন্তঃপুর॥ রাবণের সঙ্গে চলে দশ শত নারী। রূপে আলো করিছে করক লঙ্কাপুরী॥ । চামর ঢুলায় কেহ কার হাতে ঝারি। দিব্য নারায়ণ তৈল দেউটা সারি সারি॥ দশ শত নারী সহ আইল রাবণ। অশোক-কানন হইল দেবতা ভুবন॥ হনু বলে রাবণ করিল আগুসার। দেখিব দীতার সঙ্গে কি করে আচার॥ কুড়ি চক্ষে দশানন চারিদিকে চাহে। সীতার নিকটে আছি কভু ভাল নৰ্হে॥ গাছের আড়েতে গেল পাতাতে প্রচুর। আপনি লুকায়ে দেখে বানর চত্র॥ নারীগণ সঙ্গে গেল দীতার সমুখে। থাকিয়া গাছের আড়ে হনুমান দেখে। কি বলে রাবণ রাজা কি বলে জানকী। শুনিবারে আঞ্চেমার মারুতি কৌতুকী॥ ছুই পুদুনাখিলেক ডালের উপর। র্ক্ষাত্র বাড়াইয়া দেখে সীতার গোচর॥ রাবণে দেখিয়া সীতা কাঁপিল প্লন্তর। মলিম বসনে ঢাকে নিজ কলেবর॥ তুই হাতে তুই শুন ঢাকিল জানকী। লাবণ্য ঢাকিতে পারে কিবা হেন শক্তি॥ র্নাবণ বলিল সীতা কারে তব ভর। দেবতা আসিতে নারে লঙ্কার ভিতর॥ খলৈ ধরি আনিয়াছি এই ত্রাস ,মনে। রাক্ষসেঁর জাতিধর্ম বলে ছলে আনে॥ ত্রিভূবন জিনিয়া তোমার স্থবদন। কি পদা কি স্থাকর জ্ঞান করে মন॥

ছুই কর্ণে শোভে তব রয়ের কুণ্ডল। 🗀 🖯 দেখি নবনীত প্রায় শরীর কোমল। মুষ্টিতে ধরিতে পারি তোমার কাঁকালি। হিন্দুলে সণ্ডিত তব চরণ অঞ্চুলী॥ করিয়া রামের সেবা জন্ম গেল ছঃখে। হইয়া আর্মার ভার্য্যা থাক নানা হথে॥ রামের অত্যল্ল ধন অত্য**ল্ল জীবন** I ভোকে শোকে ফিরে রাম করিয়া ভ্রমণ॥ এখন কি আছে রাম মনে হেন বাস। বনের মধ্যেতে তারে খাইল রাক্ষস॥ মোর বাণে স্থমেরু নাহিক ধরে টান। মানুষ দে রাম তার কত বড় জ্ঞান॥ দেবতা দানব যক্ষ কিন্তুর গন্ধর্বব। যুদ্ধে করিলাম চুর স্বাকার গর্ব।। কিছু বৃদ্ধি নাহি তব অবোধিনী সীতা। সর্বালোকে তোমারেতো কে বলে পণ্ডিতা রতিশাস্ত্র জানি আমি বিবিধ বিধানে। তুমি আমি কেলি রদ করিব ছুজনে॥ নানা রত্নে পূর্ণ আছে আমার ভাণ্ডার। আজ্ঞা কর স্থন্দরী সে সকলি তোমার॥ তোমার সেবক আমি তুমিতো ঈশ্বরী। তোমার আজ্ঞাতে ল'য়ে যাই অন্তঃপুরী॥ তোসার চরণ ধরি করি হে ব্যগ্রতা। কোপ ত্যজি মোর কথা শুন দেবী সীতা॥ কার পায় নাহি পড়ে রাজা দশাননে। দশ সাথা লোটাইলাস তোমার চরণে। রাবণের বাক্যে সীতা কুপিয়া অন্তরে। কহেন রাবণ প্রতি অতি ধৌর ধীরে।। অধার্ণ্মিকা নহি আমি রামের স্থন্দরী। জনক রাজার কন্যা আমি কুলনারী।। রাবণেরে পাছু করি বৈদে জোধ মনে। গালাগালি পাড়ে সীতা রাবণ তা শুনে॥ নাহি হেন পণ্ডিত বুঝায় তোরে হিত। পণ্ডিতে কি করে তোর মৃত্যু উপস্থিত॥ শুগাল হইয়া তোর সিংহে যায় সাধ। मवःरंभ मतिवि ५ त तारमत मरन कीम ॥

তৈর প্রাণে না দহিবে জীরামের বাণ। পলাইয়া কোথাও না পাবি পরিত্রাণ ॥ অমৃত খাইয়া যদি হইস রে অমর। তথাপি রামের বাণে মরিবি পামর॥ লঙ্কার প্রাচীর ঘর তোর অহঙ্কার। সাগরের গর্ব্ব যে করিস্ ছুরাচার। রামের বাণের তেজে•কোথা কথা তার ম অতঃ**পর দুফ্ট তো**রে আমি বলি হিত। আমা দিয়া রামের দঙ্গে করহ পিরীত॥ যদি বা রামের সঙ্গে না কর পিরীত। শ্রীরামের হাতে তোর নাহি•অব্যাহতি॥ আমার দেবক তুই কহিলি আপনি। দেবক হইয়া কোথা লভ্যে ঠাকুরাণী **!!** যার পায় পড়ি সেই হয় গুরুজন। পায় পড়ি বসিল কেন কুৎসিত বচন।। পিতৃসত্য পালিতে রামের বনবাস। ক্রোধে শাপ দিল ভাঁর সভ্য হয় নাশ। কি হেতু রাবণ মোরে বলিস্ কুবাণী। তোর শক্তি ভুলাইবি রামের ঘরণী।। রাম প্রাণনাথ মোর রাম সে দেবতা। রাম বিনা অন্য জন নাহি জানে সীতা ॥ এত যদি সীতাদেবী বলিলেন রোষে। মনে সাত পাঁচ ভাবে রাবণ বিশেষে॥ আসিবার কালে আমি বলেছি বচন। এক বর্গ জানকীর করিব পালন।। বংসরের তরে ভোরে দিয়াছি আখাস। বংসরের মধ্যে তোর যায় দশমাস॥ সহিবে যে আর তুইমাস দশক্ষ। । 'ছুইমাস গেলে তোর যে থাকে নির্বৈদ্ধ॥ জানকী বলেন রাজা না বল কুণ্ডুদিত। আমা লাগি মরিবে এ দৈবের লিখিত।। বিষ্ণু অবতার রাম তুমি নিশাচর। গরুড় বায়দ দেখ অনেক অন্তর॥ অনেক অন্তর দেখ কাঁজি সুধাপানে। অনেক অন্তর দেশ লোহা ও কাঞ্চনে॥ 39

অনেক অন্তর দেখ ব্রাহ্মণ চণ্ডাল। অনেক সন্তর হয় বারিনিধি খাল।। শ্রীরাম হইতে তোরে দেখি বহু দুর। রাম সিংহ তোরে দেখি বেমন কুরুর॥ এত যদি বলিলেন কর্কশ বচন । সীতারে কাটিতে খাণ্ডা তুর্লিল রাবণ॥ হাতে করি নিল বীর খাণ্ডা এক ধারা। কুড়ি চকু ফিরে যেন আকাশের তারা॥ এ খাণ্ডায় কাটিয়া করিব ছুই খানি। ুআর যেন নাহি বল তুরক্ষর বাণী॥ অৰ্ব্দ কানিনী আছে রাবণের আড়ে। আড়ে থাকি তাহার। দীতারে চক্ষু ঠারে॥ তবু ভয় নাহি করে রামের স্থন্দরী। রাবণেরে ভৎ সে সেইকালে মঁন্দোদরী॥ দেবতা গন্ধৰ্ব নহে জাতি বে মানুষা। কত বড় দেখ প্রভু জানকী রূপদী॥ রাবণ শীতারে দেখি কামে অচেতন। খাণ্ডা ফেলি ৰায় বলে ধরিতে তখন।। কানে মত্ত চতুদ্দিক রাবণ নেহালে। মন্দোদরী হাতে ধরি বলে হেনকালে।। নলকুবরের শাপ পাসরিলে মনে। শৃঙ্গার করিলে বলে মরিবে পরাণে॥ নেউটিল দশানন রাণীর প্রবাধে। চেড়ীগণে মারিবারে যায় বড় কোথে॥ চৈড়ীগণে ভাকে যে যাহার ধেই নাম। চেড়ীগণ জত গিয়া করিল প্রণামীত নিদিয়া নিুষ্ঠুরা আইল প্রভাষা ত্র্মুখা। পাইরা দাতার বার্তা রাঁড়া দূর্পনথা॥ অস্ত্রনুথী বজ্রবার আইল চিত্তক্ষমা। ধার্মিকা ত্রিজটা আইল রাক্ষদী সর্মা॥ কহিল রাবণ ঢেড়ী সকলের কাণে। বুঝাও সীভায় ভালমতে রাত্রি দিনে॥ রুক্ষ বাক্য না বলিহ বলিহ পিরীতি 🏎 ভালমতে বুঝাইয়া লহ অনুমতি॥ ঘরে গেল দশমুখ ঠেকাইয়া ডেড়া। দীতারে মারিতে সবে করে হুড়াহুড়ী॥

'চেড়া দৰ বলে দীতা শুন হিত বাণী। রাবণের মত স্বামী না পাইবে গুণী। অল্ল ধর্ন ধরে রাম অত্যল্ল জীবন। **८**ठोप्तयूश त्रांका त्रका क्तिरव तावन ॥ সীতা বলে অল্ল ধন অল্লই জীবন। সেই সে আগার স্বামী কম্ললোচন॥ শুনিয়া দীতার কথা ক্রোধে দব চেড়ী। কার হাতে থাণ্ডা আর কার হাতে বাড়ি॥ তোর লাগি আমরা সকলে ছুঃখ পাই:। মিলিয়া সকল চেড়ী আজি তোরে থাই॥ সকলে ধাইয়া যায় সীতারে মারিতে। শীরাম শ্বরণ দীতা করয়ে. মনেতে॥ 'দেখে শুনে হনুমান থাকি রক্ষ আড়ে। চেড়ীগণে মারি বলি মনে তোলেপাড়ে॥ মনে ভাবে নারী মারি করিব পাতক। চেড়ীর বদলে মারি রাক্ষ্ম কটক॥ স্বাকার বুঝি আগে বাক্য অবসান। পিছে নহে চেড়ীগণের বধিব পরাণ 📂 নির্দিয়া নিষ্ঠ্রা বলে অভাযা রাক্ষদী। কাট মেনে সীতারে কিসের তরে তুরি॥ না শুনিল সমীতা আমা সবার বচন। সীতারে কাটিয়া মাণ্স করিব ভক্ষণ॥ ভাল ভাল করিয়া উঠিল অশ্বমুখী। প্রভাষার কথাতৃত্ হইল বড় স্লখী॥ ~সূর্পণখা রাঁদুর্লী তবে হানে বাক্যবাণ। িসক্রেশ্র দিয়া ইহার বধরে পরাণ॥ লক্ষণ কাটিল যে আমার নাক কাণ। সেই কোপে আজি তোর নইব পরাণ॥ আর চেড়ী আইল সে নাম বক্ত্রধারী। চুলে ধরি সীতারে দিল চাকভাউরী ॥ শারিতে কাটিতে চাহে কার মাহি ব্যথা। প্রোণে আর কত সবে কান্দিছেন সীতা॥ বস্তুনা সম্বরে সীতা কেশ নাহি বান্ধে। শোকেতে ব্যাকুল ভূমি লোটাইয়া কান্দে হনুমান মহাবীর আছে রক্ষডালে। রোদন করেন সীভা সেই রক্ষতগে॥

কোথা গেলে প্রভু রাম কৌশল্যা শাশু বি অপমান করে মোরে রাবণের চেড়ী। ক যদি হ'ব লক্ষায় রামের আগমন। সবংশে নির্বাংশ হয় রাক্ষসের গণ। এত তুঃখ পাই যদি শুনিতেন কাণে। লক্ষ্যপুরী খান খান করিতেন বাণে॥ হেনকালে অন্তরীক্ষে থাকে যদি চর। মোর তুঃখ কহে গিল্লা প্রভুরু গোচর। আমার চক্ষুর জল নাহিক বিশ্রাম। এ লঙ্কার সর্বানাশ করুন শ্রীরাম। গৃধিনী শকুনি তুই হউক আকাশে। শৃগাল কুকুর তৃপ্ত রাক্ষসের মাসে॥ জানকীর শাপে হবে লঙ্কার বিনাশ। রচিল স্কুলরণণ্ড কবি কৃতিবাস।।

> বিশ্বটাব হঃস্বল্প দর্শন ও দীতাদেবীর স্ভিত হন্মানের ক্থোপকথন।

ত্রিজটা রাক্ষদী রাত্রি জাগিতে না পারে কুস্বপ্ন দেখিযা বুড়ী উঠিল সম্বরে॥ শ্য্যায় বসিয়া বুড়ী ছুঃখ পায় মনে I সীতারে বেড়িয়া মারে সব চেড়ীগণে॥ ত্রিজটা বলেন সীতা রামের কামিনী। সীতারে যে মারে সেই মরিবে আপনি॥ হইল স্নীতার বুঝি ছুঃখ অবসান। স্বপ্ন ভানিবারে আইস সবে মোর স্থান। সীতা এড়ি সবে গেল ত্রিজটার পাশ। ত্রিজটা কহিছে স্বপ্ন শুনিয়া তরাস।। রক্তবর্দ্র পরিধানা কালি হেন বুড়ী। রাবর্ণেরে পাড়ে তার গলে দিয়া দড়ি॥ দেয় কুম্ভকর্ণের মূখেতে কালি চুণ। লক্ষা দাহ করে আর রাক্ষদেরা খুন II শ্রীরাম লক্ষ্মণ দেখি ধুমুর্ব্বাণ হাতে। সীতা উদ্ধারিয়া যায় চড়ি পুষ্পরথৈ॥ 'যে স্বপ্ন দেখিসু তাহে নাহিক নিস্তার। পড়িবেক অবশ্য লক্ষায় মহামার॥

্ভিনিয়া গাছের ভালে হনুমান হাসে। প্রত্যক্ষ করিব স্বপ্ন একই দিবসে II इनुमान एमथ मन ८६ड़ी घटत राम । মীতা সম্ভাষিতে মোরে এই বেলা হৈল। বুক্ষড়ালে হনুমান সীতা ভূমিতলে। कि वित्रा निषासिव मत्न युक्ति वरल ॥ বলিলে রামের দৃত না:যাবে প্রত্যয়। আমার কারণে হবে ছুঃখ অতিশয়॥ তবেত সকল কাৰ্য্য হইবে নিরাশ। অসম্ভাষে:গেলে হবে রামের:বিনাশ। সাত পাঁচ হনুমান ভাবেন আপনি। আপনা আপনি কহে শ্রীরাম কাহিনী॥ শ্রীরাম:বলিয়া দীতা করেন ক্রন্দন। শ্রীরামের কথা কহে পবননদান॥ यळगील मानगील मगत्रथ ताका। দেবলোক নরলোক সবে করে পূজা॥ জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম তাঁর বধূ দীতা দতী। হরণ করিল তাঁরে রাবণ ছুর্মাউ।। কাননে ভ্রমেণ রাম সীতা অম্বেষণে। স্থগ্রীবের সহ মৈত্র:করিলেন বনে॥ সে রামের রভান্ত তোমারে যায় বলা। याथा जुलि (मथ यपि (मयकवर्मना॥. মাথা তুলি দীতাদেবী সে গাছ নেহালে। বিঘত প্রমাণ কপি দেখেন সে ডালে॥ সীতা হ্নুমান দোঁহে হইল দৰ্শন। যোড়হাতে মাথা নোঙায় প্ৰননন্দন।। জানকী বলেন বিধি বিগুণ আমার। রাবণের দৃত বুঝি আমারে ভুশায়॥ নানাবিধ মায়া জানে পাপিষ্ঠ রাবণ।. বানর রূপেতে বুঝি করে সম্ভাষণ 🏾 দশমাস করি আমি শোকে উপবাস। মম সঙ্গে কি লাগিয়া কর উপহাস ॥ স্বরূপেতে হও যদি শ্রীরামের চর। আমার বরেতে তুমি হইবে অমর॥ অগ্নিতে পুড়িবে নাহি অস্ত্রে না মরিবে। ' রণে বনে তব রক্ষা শব্ধরী করিবে॥

তব কঠে সরম্বতী হউন অধিষ্ঠান। যেথানে সেথানে যাও সর্বত্ত সম্মান॥ বানর কি নাম ধর থাক কোন দেশৈ। কি হেতু আইলা হেথা কাহার আদেশে॥ বহুদিন শ্রীরামের না জানি কুশল। আমার লাগিয়া প্রভু আছেন ছুর্বল॥ হইবা রামের দৃত হেন অনুমানি। তব মুখে শুনিলাম প্রভুর কাহিনী॥ হরুমান বলে রাম গুণের সাগর। আরুতি প্রকৃতি কিবা সর্বাঙ্গ স্থন্দর ॥ : শালগাছ যিনি তাঁর প্রকাণ্ড শরীর। আজামুলমিত বাহু নাভি হুগভীর॥ তিলফুল জিনি নামা স্বদৃষ্য কপাল 🗗 ফলমূল খান তবু বিক্রমে বিশাল।। তুর্বাদলশ্যাম রাম গজেন্দ্র গমন। কন্দৰ্প জিনিয়া ৰূপ ভুবনমোহন॥ অনাথের নাথ রাম সকলের গতি। কহিতে তাঁহার গুণ কাহার শকতি॥। রামের সেবক আমি নাম হনুর্যান। বিশেষ করিয়া কহি কর অবধান॥ আপনি সে স্বর্ণমুগ্ন দেখিলা স্থুন্দর। রাক্ষদ মারীচ সেই রাবণের চর॥ তাহাকে মারিতে রাম করেন প্রয়াণ। শ্রীরামের বাণেতে সে হারাইল প্রাণ ॥ : তোমার হুর্কাক্যে ঘর ছাজিল্ লক্ষণ। শূন্য ঘর পাইয়া তোমা হরিল রাণুণ 🏨 👝 🔹 পর্বতশিথুরে বসি মোরা পঞ্জন। ছিন্ন বস্ত্ৰ অকস্মাৎ পড়িল তথন॥ দিলাম সে ছিন্নবন্ত্র শ্রীরামের স্থানে।। বহু কান্দিলেন রাম ভাই হুইজনে ॥ আছাড় খাইয়া রাম লোটান ভূতলে । ' সুহৃদ্ সুত্রীব তাঁরে আশ্বাদিয়া তোঁলে॥। করিল স্থাীব সত্য তোমা উদ্ধারিতে 🕡 রাজত্ব দিলেনু তাঁরে জীরাম ছব্লিতে॥ আইল বানর সর্ব্ব হৃত্তীব আশ্বাদে। চতুদ্দিকে গেল দৰে তোমাৰ উদ্দেশে 🚁

আসিতে মাদের মধ্যে রাজার নিয়ম। মাসের অধিক হইলে হবে ব্যতিক্রম॥ পাতালে প্রবেশ করি মহা অন্ধকার। মরিবারে কপি মর যুক্তি করি সার॥ ' সম্পাতি নামেতে পক্ষী গরুড়নন্দন। তার মুখে শুনিলাম তব বিবরণ ॥ পর্বতের উপরে তাহার পাই দেখা। রাম রাম বলিতে তাহার উঠে পাথা। তার বাক্যে লঙ্মিলাম ছুস্তর সাগর। ; লক্ষার সকল স্থান হইল গোচর॥ রাবণের চর বলি না করহ ভয় 1 স্বরূপে রামের দুত জানিহ নিশ্চয়॥ আমার বচনে যদি না হয় প্রত্যয়। রামের অঙ্কুরী দেখ হইবে নিশ্চয়॥ অঙ্গুরা দেখায় তাঁরে প্রনন্দন। অনিমিয়ে জানকী করেন নির্ক্তিণ ॥ রামের অঙ্কুরী দেখি হইল বিশাস। হস্ত পাতি লইলেন জানকী উল্লাস 🕨 রামের অশুরী পায়ে সীতাদেবী কান্দে। বকে বুলাইয়া সাতা শিরে করি বন্দে॥ বোগদিদ্ধ মহাতেজা,জনক নামেতে রাজা, আমি দীতা তাঁহার নন্দিনী। দশরথম্বত রাম, নবছর্বাদলশ্যাম, বিবাহ করেন পণে জিনি॥ শুভ বিবাহের শৈর, গেলাম শতর ঘর, ক্ত মত করিলাম হুখ। শর্প্তরের স্নেহ যত, শাশুড়ীগণের তত, নিত্য বাড়ে পরম কৌতুক॥ হর্ষিত যত প্রজা, আনন্দিত মহারাজা, আদেশিল দিতে ছত্ত্ৰদণ্ড। क् ब्रोनिन कू गखना, कि क्यी क्रिन माना, বিলম্ব না কৈল এক দণ্ড॥ আমি কন্তা পৃথিবীর, স্বামী মম রঘুবার, মে(রে বনী কৈল নিশাচর। হুদ্দরাকাণ্ডের গীত, কুতিবাদ সুললিত, বিরচিল অতি মনোহর॥

বিভীষণ ধার্মিক রাবণ সহোদর। মোর লাগি রাবণেরে বুঝায় বিস্তর।। অর্বিন্দ নামেতে রাক্ষ্ম মহাশয়। আমা দিতে রাবণেরে করেছে বিনয় 🏽 বিভীষণ কথা সানন্দা নাম ধরে। তার মাকে পাঠাইল আমার গোচরে॥ তার টাঞি শুনিলাম এই সারোদ্ধার ৷ বিনাযুদ্দে বাছা মোল্ল নাহিক উদ্ধার॥ স্থ গ্রীবেরে জানাইও মম বিবরণ। শ্রীরাদ্দেরে জানাইও আমার মরণ।। হনূ বলে মোর পুষ্ঠে কর আরোহণ। তোমা লয়ে, যাৰ যথা শ্ৰীরাম লক্ষণ॥ বল মুগ হই মাতা বল হই পাখী। কিসে আরোহিয়া যাবে বল মা জানকী।। জানকী বলেন তুমি বিযত প্রমাণ। মনুদ্যের ভার কিসে সবে হনুমান॥ শুনিয়া সীতার কথা ২নুমান হাসে। হইল যোজন আশী চক্ষুর নিমিষে॥ হইল যোজন দশ আড়ে পরিসর। সত্তরি যোজন হৈল উত্তে দীর্ঘতর॥ করিল দীঘল লেজ যোজন পঞ্চাশ। তখনি সে লেজ গিয়া ঠেকিল আকাশ। জানকী বলেন বাছা তোমার *আকার* ৷ দেখিয়া আমার মনে লাগে চমৎকার॥ কেমনে তোমার পুষ্ঠে আমি হব স্থির ৷ সাগারে পড়িলে খাবে হাঙ্গর কুন্তীর॥ পরপুরুষের স্পর্শে নাহি লয় মন। কি করিব বলে ধরি আনিল রাবণ॥ রাবণেয় মত কি করিবে মোরে চুরি। তাকে'মারি উদ্ধারহ তবে বাহাপ্ররী॥ তোমার তুর্জন্ম মূর্ত্তি দেখি লাগে ডর 🖡 🔗 আপনা সম্বর বাছা প্রনকোওর ॥ অণীতি যোজন অঙ্গ লাগিল অন্তরীকে 😥 আপনা সম্বর বাছা কেহু পাছে দেখে । শুনিয়া সীতার কথা বীর হনুমান। দেখিতে দেখিতে হয় বিঘত প্রমাণ 🎚 📑 ু জানকী বলেন বাছা প্রনকোণ্ডর। তোমার রিক্রমেতে আমার লাগে ডর ॥ লক্ষণেরে জানাইও আমার কল্যাণ। তা সবার বিক্রমেতে কিসের বাখান। নিমিকুলে জিমায়া পাড়কু সূর্য্যকুলে। এই সে আছিল মোর লিখন' কপালে॥ রাম হেন স্বামী যার আছে বিভাষান। রাক্ষসে তাহার করে এত অপমান॥ স্থ গ্রীবেরে জানাইও আমার কাকুতি। যত কিছু আছে তাঁর সৈত্য সেনাপতি॥ ত্মাস জীবন তার এক মাস রয। মাস গেলে বাছা মোর জীবন সংশয় # ত্বই মাস রাবণ দিয়াছে প্রাণদান। অতঃপর কাটিয়া করিবে খান খান॥ আমি মৈলে সবাকার র্থা আয়োজন। যদি ঝাট এস তবে রহিবে জীবন॥ শুনিয়া দীতার এই করুন বচন। নেত্রনীরে ভিজে বীর প্রননন্ত্র॥ হনুমান বলে শুন জগৎ বন্দিনী। না কর রোর্টন মাতা সম্বর আপনি॥ নিদর্শন দেহ কিছু যাইব স্বরিতে। মাদেকের মধ্যে ঠাট আনিব লঙ্কাতে ॥ মাথা হৈতে সাতা খদাইয়া দেন মণি। মণি দিয়া তার ঠাই কহেন কাহিনা॥ মাসেকের মধ্যে যদি করহ উদ্ধার। তোমার কল্যাণে সীতা জীয়ে এইবার॥ আর কি কহিব কথা প্রভুর চরণে। ইব্রস্থত কাক মোর আঁচড়িল স্তনে॥ শ্রীরাম ঐষিক বাণে করেন সন্ধান। . থেদাড়িয়া যান তার বাধতে পরাণী। কাক পিয়া বাসবের লভিল শরণ। সে ঐষিক বাণ তবে হইল ব্ৰাহ্মণ ॥ দিজ বেশে কহে গিয়া বাসবের ঠাই। শ্ৰীরামের বাণ আমি ওই কাক চাই॥ সেই বাণ দেখি ইস্ত উঠিল তৎক্ষণ। কর যোড়ে তার আগে করিল স্তবন ॥

বাণ বলে মোর ঠাই নাহিক 'এড়ান ! ত্রিভুবনে ব্যর্থ নহে জীরামের বাণ্। বাণের গর্জন শুনি ভীত পুরন্দর। জয়ন্ত কাকেরে দিলু বাণের গ্লোচর॥ রামকে আনিয়া দিল বিদ্ধি এক আঁখি। করুণাসাগর প্রাণে না মারেন পাখী॥ এত অপরাধে তারে না মারেন প্রাণে॥ ত্রিস্থবন তুল্য নাহি জীরামের গুণে ॥ রাম হেন পতি যার আছে বিভাষান। ,রাক্ষদে তাহার এত করে অপমান॥ অনন্তর মন্তকে বান্ধিয়া শিরোমণি। দেশেতে চলিল বীর করিয়া মেলানি॥ মেলানি করিয়া বীর দেশেতে আইসে। মনে সাত পাঁচ বীর হনুমান ভাষে॥ আচন্বিতে আইলাম যাই আচন্বিতে। হরিষ বিষাদ কিছু না থাকিবে চিতে॥ রামের কিঙ্কর যাব সাগরের পার। রাবংশরে কিঞ্চিৎ দেখাই চমৎকার। জন্মাই সীতার হর্ষ রাবণের ত্রাস। স্বর্ণ লঙ্কাপুরী আজি করিব বিনাশ॥ • বান্ধিণাছে মণিতে অশোক রুক্ষগুঁড়ি। সেই বনে হনুমান যায় গুড়ি গুড়ি॥ সীতা বলিলেন বাছা হুইল স্মারণ। অমৃতের ফুল কিছু করহ ভূকণ॥ হাত পাতি লয বার পর্য ক্ষেত্রক। অমনি কেলিয়া দিল আপনার মুশ্রে II. অমৃত স্মান সেই অমৃতের ফল। ফল খাইয়া হনুমান হইল বিকল।। হনুসান কহে ওগো জননী জানকী। অমূত সমান ফল আছে আরো না কি॥ কোখায় তাহার গাছ কহত বিধান।• খাইব এখন ফল দেখ বিভাষান॥ সীতা ব্লিলেন তব র্থা আগমন। মম বার্ত্তা না.পাবেন জীরাম লক্ষণ॥ তুমি একা বানর রাক্ষদ বহু জন। তোমারে দেখিবামাত্র বধিবে জীবন॥

হনুমান বলে মাতা ভাব কেন আঁর। রাক্ষদ কটক বৈ মামি করিব সংহার ॥ মনে চিন্তা না করিহ শুনহ বচন। দেখাইয়া দেহ মাতা অমৃতের বন॥ দেখান অঙ্গুলি দ্বারা দীতা সেই বন। নিঃশব্দে চলিল বীর প্রবনন্দন॥ জাল দড়া দিয়া বান্ধা আছে চারি পা**শ** ৷ তাহা দেখি মারুতির উপজিল হাস॥ থাইতে না পায় পক্ষী রাক্ষসেরা রাথে i ধীরে ধীরে হনুমান সেই বন দেখে॥ নেউল প্রমাণ হয়ে রক্ষড়ালে আছে। তাহারে দেখিয়া পক্ষা নাহি রহে গাছে॥ ফল রাখে হনুমান ডালে ডালে পাড়ি। দেখিয়া রাক্ষদ সব হেসে গড়াগড়ি॥ রাক্ষসেরা বলে এ বানর নাহি মারি। রাখুক বানর ফল নিদ্রা আগে সারি॥ রক্ষমূলে নিদ্রা যায় রাক্ষদেরগণ। कल मव थ[श तीत প्रवनन्त्रन ॥ ফল ফুল খায় বীর ছিঁড়ে আরো পাতা। উপাড়িয়া ফেলে গাছ কোথা রুক্ষ লতা॥ ডাল ভাঙ্গে হ্নুমান শব্দ মড়মড়ি। আতক্ষে রাক্ষদ সব উঠে দড়বড়ি॥ উঠিয়া রাক্ষ্দগণ চারিদিকে চায়। অমৃতের বন দেুখে কিছু নাহি ত্রায়॥ নানা অস্ত্র ক্রুড়া শেল মুগল মুদ্রার। বহু পর্দ্ধি যারে তারা হনুর উপর॥ নানা অস্ত্র রাক্ষদেরা ফেলে অতি,কোপে। नारक नारक श्रृमान मन श्रञ्ज त्नारक॥ কুপিলেন হনুমান প্রবনন্দন। সবার উপরে করে গাছ বরিষণ।। গাছ লৈয়া হনুমান যায় তাড়াতাড়ি। গাছের বাড়িতে মারে দশ বিশ কুড়ি॥ হনূমান যুঝে যেন মদমত হাতী। কারে মাধ্রে চাপড় কাহারে মারে লাথি। দশ বিশ্ব চেড়ী ধরি মারিছে আছাড়। মাথার খুলি ভাঙ্গি কার চুর্ণ করে হাড়॥

প্রাণ হৈয়া কত চেড়ী পলাইল তালে। সীতারে জিজ্ঞাসে বার্তা খন বহে খাসে 🖟 চেড়ী সব কহে সীতা সত্য কহ বাণী। বানরের স্বহিতে কি কহিলে কাহিনী। সীতা বলিলেন কোন জন মায়া ধরে। আমি কি জানিব সবে জিজ্ঞাস বানরে 📭 ভাঙ্গিল অশোক বন বড় বড় ঘর। ত্রাদে বার্ত্তা কছে গিল্লা রাবণ গোচর 🕸 আসিয়াছে কোথাকার একটা বানর: ৮ অমৃতের বন ভাঙ্গে বড় বড় ঘর॥ যে দীতার প্রতি তুমি দপিয়াছ মন। হেন সীতা বানরে করিল সম্ভাষণ॥ দীতা নাড়ে হাতটি বানরে নাড়ে মাথা<u>৷</u> বুকিতে নারিন্ম নর বানরের কথা।। ঝটিতি বান্ধিয়া আনি করহ বিচার। বিলম্ব হইলে কারো নাহিক নিস্তার। কুপিল রাবণ রাজা চেড়াদের বোলে। ঘৃত দিলে অগ্নিতে যেমন বড় জ্বলে॥ মার মার শব্দে করে তর্জ্জন গর্জ্জন। দশানন দশদিক করে নির্রীক্ষণ ॥ সম্মুখে দেখিল মূঢ় নামেতে কিঙ্কর। তারে আজ্ঞা দিল রাজা ধরিতে বানর॥ চলিল কিশ্বর মূঢ় যমের দোসর। ত্বরাক্রি গেল হনুমানের গোচর॥ ধাইয়া যায় রাক্ষদ বধিতে হনুমান। প্রাচীরে বসিল বার পর্বত প্রমাণ॥ জাঠা শেল ঝকড়া মূখল ফেলে কোপে ৮ লাফে লাফে হনুমান সব অন্ত্র লোফে॥ উপার্ডে ঘরের থাম পর্ব্বত আকার। থামের বাড়িতে বীর করে মহামার॥ আথালি পাথালি **মা**রে ছহাতিয়া **বাড়ী** পড়িল কিঙ্কর মূঢ় যায় গড়াগড়ি॥ পাঠাইল মারিয়। মূঢ়েরে যমখর। বাছিয়া উপাড়ে গাছ চাঁপা নাগেশ্বর 🖠 বৈ হানে থাকেন সীতা তাহা মাত্ৰ রাথে আর সব চূর্ণ করে যা সন্মুখে দেখে ॥

্দশ বিশ জনে ধরি মারিছে আছাড়। মস্তক ভাঙ্গিয়া কার চুর্ণ করে হাড়॥ শাগরের কূলে যত বালি খরশান। তাহার উপরে মুখ ঘর্ষে হনুমান্॥ **পলাইল বহুজন পাই**য়া তরাস। ৱাবণেরে বার্তা কহে ঘন বহে শ্বাস ॥ দেখিলাম যে কিছু কহিতে কৃরি ডর। পড়িল কিন্ধর মৃঢ় শুন লক্ষেশ্বর॥ লকা মজাইল আর্জি একটা বানর I সহিতে না পারি আর করিল জর্জার॥ মহাযোদ্ধাপতি তার নান জাখুনালী। প্রহস্ত যোদ্ধার বেটা বলে মহাবলী। রাবণ তাহাকে কহে করিয়া সম্মান। আপন কটকে বান্ধি আন হনুমান॥ আদেশ পাইষা বীর দিব্য রথে চড়ে। হস্তী ঘোড়া ঠাট কত তার সঙ্গে নড়ে॥ বসিয়াছে হনুমান প্রাচীর উপর। কটক লইয়া গেল তাহার গোঁচর ॥ প্রথমে **হইল** ছুইজনে গালাগালি। বাণ বরিষণ করে দোহে মহাবলী॥ অসখ্যক বাণ মারে বানরের বুকে। মুখে রক্ত উঠে তার ঝলকে ঝলকে॥ বাছিয়া বাছিয়া মারে চোথ চোথ শর। হনুমানে বিশ্বিয়া সে করিল জর্জ্জর॥ হইলেন মহাকোবী প্ৰননন্দন। শালগাছ উপাড়িয়া আনে ততক্ষণ ॥• ৰাহুবলে গাছ এড়ে বীর হনুমান। রাক্ষদের বাণে গাছ হয় থান থান॥ শালগাছ ব্যর্থ গেল হইয়া চিন্তিত। পর্বতের চুড়া বীর আনে আচম্বিত ॥ বাহুবলে এড়ে বীর পর্বতের চূড়া। জাম্বুমানী বাণেতে পর্বত করে গুঁড়া। জিনিতে না পারে বীর হইল চিস্তিত। তার ঘরের মুধল পাইল আচন্বিত॥ ছুই হাতে তুলি বীর মূষল সম্বরে। দোহাতিয়া বাড়ি মার্টেক রথের উপরে॥

বাড়ি থাইয়া জামুমালী গেল যমঘর। যুদ্ধ যিনি বৈদে বীর প্রাচীর উপর।। ভয়পাইক কছে গিয়া রাবণ গোচর। জাম্মালী পড়ে বার্তা শুন লক্ষেশ্বর॥ ছত্রিশ কোটির যে প্রধান সেনাপতি ৷ সকলের তরে তারা দিলেন আরতি॥ শুনি সত্য বিভালাক্ষ শাৰ্দ্দুল প্ৰধান। বীর ধূত্রলোচন সে রণে অভিয়ান। নানা.অন্ত্র হাতে করি ধায় রড়ারড়ি। হন্মানে মারিতে সবার তাড়াতাড়ি॥ নানা অন্ত্ৰ সাত বীর এড়ে খরশান। সবে বলে আমিত মারিব হনুমান॥ সাত বীর আসিতেছে হনুমান দেখে। নেউল প্রমাণ হয়ে প্রাচীরেতে থাকে॥ সাত বীর আসিয়া প্রাচীর পানে চায়। লুকাইল হনুমান দেখিতে না পায়॥ প্রাণ লয়ে পলাইল আমা সবা ডরে। কি বলিয়া ভাণ্ডাইব রাজা লক্ষেখরে॥ যরে যাইতে সাত বীর করে হুড়াহুড়ি। টান দিয়া আনে বীর বড় ঘরের কাঁড়ি॥ নেউটিয়া ঘরে যাই সবাকার মন। পাছু খেদাড়িয়া যায় প্ৰননন্দন। কাঁড়ি তুলি মারে বাঁর রথের উপর। কাঁড়ির বাড়িতে তারা যায় যমঘর॥ যুদ্ধ জিনি বৈদে বীর প্রাচীট্র উূপর। ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাজার গোতর ॥ যুদ্ধ জিনিলেক রাজা একটা বানর। সাত বীর পড়িল শুনিল লক্ষেশ্বর ॥ অক্ষ নামে রাজপুত্র করে বীরদাপ। বানরে মারিতে তারে আজ্ঞা দিল বাপ॥ অক্ষ আর ইন্দ্রজিত চুই সহোদর। • সে ইন্দ্রজিতের তুল্য যুদ্ধে ধমুর্দ্ধর ॥ প্রসাদ দিলেক তারে নানা অলকার 👢 বিলাইতে দিল তারে চারিটা ভাগার॥ পিস্থ প্রদক্ষিণ করি রথেতে চড়িল। হন্তী বোড়া ঠাট কত সহিত চলিল॥

কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী। কুমার অক্ষের ঠাট পাঁচ অক্ষোহিণী। হনুমান বিদিয়াছে প্রাচীর উপর। क्रिया करिए व्यक्ष स्वतं वीनतं ॥ অক্ষ নাম আমার যে রাবণনন্দন। নাহিক নিস্তার আজি বধিব জীবন ॥ কোটি কোটি বাণ আজি করিব সন্ধান। কেমনে রাখহ প্রাণ দেখি হনুমান॥ সন্ধান পূরিয়া বাণ ধনুকেতে যোড়ে। 🤅 বাণ ব্যর্থ করে পাছে চিক্তিত অন্তরে॥ लाक निया छैर्छ वीत गगनम छत्ने। যত বাণ এড়ে সব যায় পদতলৈ॥ কোপে বাণ ফেলে তার মাথার উপর। বাণ ফুটে ইনুমান হইল জর্জির॥ হনু বলে রাজপুত্র দেখিতে ছাওয়াল। বাণগুলা এড়ে যেন অগ্নির উথাল॥ লাফ দিয়া হনুমান তার রথে পড়ে। রথথান গুঁড়া করে একই চাপড়ে॥ • রথের সার্থি ঘোড়া হইল চুরমার। অন্তরীফে পলাইল সে অক্ষ কুমার॥ রাক্ষদ পলায়ু উদ্বে হনুমান কোপে। লাফ দিয়া পায়ে ধরে চিলে যেন লোফে॥ ছুই পা ধরিয়া বীর মারিল আছাড়। ভাঙ্গিল মাথার খুলি চুর্ণ হৈল হাড়॥ যুদ্ধ জিনি বৈশে বীর প্রাচীর উপর। ুকুমার-পুর্ড়িল বার্তা শুনে লঙ্কেশ্বর॥ শুনিয়া রাবণ রাজা লাগিল ভাবিতে। যুঝিবারে কহিল কুমার ইন্দ্রজিতে॥ বড় বড় বীর যায় করিয়া গর্জ্জন। বাহুড়িয়া না আইদে আমার সদন।। ষ্মত্যকার যুদ্ধে যাহ বাছা ইন্দ্রজিত। তোমরা থাকিতে আমি যাই অসুচিত॥ পিতৃথাক্য শুনি বীর ইন্দ্রজিত ভাবে। বানরে ক্রিব বন্দি চক্ষুর নিমিষে॥ কি ছার বানর বেটা আমি মেঘনাদ। বুক জিনি অত লব রাজার প্রদাদ॥

অঙ্গুলে অঙ্গুরী দিল বাহুতে কঙ্কণ। সর্ব্বাঙ্গে পরিল বীর রাজ আভরণ॥ স্বৰ্ণ নবগুণ পরে পরে স্বর্ণপাটা। পূর্ণনার চন্দ্র বেন কপালের কোঁটা॥ এক হাতে ধরিয়াছে সর্বাঙ্গ দাপনি। আর হাতে সারথিরে ডাকিল আপনি॥ সার্থি আনিল রথ সংগ্রামে অটল। সাজাইল রথখান করে ঝলমল। কনকে রচিত রথ বিচিত্র নির্মাণ। বায়ুবেগে অফ ঘোড়া রথের যোগান।। মাতঙ্গ বিংশতি কোটি তার অর্দ্ধ ঘোড়া। তের অক্ষোহিণী চলে ত্রিভুবনযোড়া।। কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী। রণবাত্য বাজে কত স্বর্গে লাগে ধ্বনি॥ এত সৈন্য লয়ে বীর চলিল সম্বর। পাছে হইতে ডাক দিয়া বলে লঙ্কেশ্বর॥ বালি স্থগ্রীবের শুনিয়াছ যে কাহিনী। তার পাত্র হন্মান সর্বলোকে জানি ॥ সেই বা আদিয়া থাকে বীর অবতার। তুচ্ছ জ্ঞান না করিহ যুঝিহ অপার॥ পিতৃবাক্য শুনি বার ইন্দ্রজিত হাসে। বানুরে বধিব আজি দেখ অনায়াসে॥ ক্সিয়াছে হ্মূমান প্রাচীর উপর। সৈন্সসহ ইব্রজিত গেলেন সম্বর॥ দেখি হ্নুমানেরে সে জ্বলিলেক কোপে। গালাগালি পাড়ে বীর অতুল প্রতাপে ॥ পাতা লতা খাইস বেটা পরিস্ কাছুটি। মরিবারে হেথা আসি করিস্ ছট্কটি॥ স্থ এীবের কাল গেল ভ্রমি ছালে ডালে। মরিবারে কি কারণে লঙ্কায় আইলে ॥ রাক্ষ সেরগালি শুনি হতুমান হাসে। গালাগালি পাড়ে বীর মনে যত আইসে। ফল মূল খাই মোরা মুনি ব্যবহার। ভালে ভালে ভ্রমি সে যে নহে অনাচার # আপনার অনাচার না দেখ আপনি ! রাবণের অনাচার ত্রিভূবনে শুনি॥

ারী দশ হাজার যদ্যপি আছে ঘরে। ্রিথাপি যে তোর বাপ পরদার করে॥ সতী জ্রা হরিয়া আনে অতি তপস্বিনী। শাপ গালি পাড়ে তরু না ছাড়ে বাক্ষাী॥ ক্রী লাগি পুরুষ মরে বিনা অপরাধে। ব্রাক্ষণী হরিয়া আনে শৃঙ্গারের সাধে॥ করিলেক কত শত ব্রহ্মহত্যা প্রাপ। অন্ত নাহি যত্র পাপ করে তোর বাপ॥ ত্রিভুবনে তোর যে বাপের বিসম্বাদ। কতকাল থাকে আর পড়িল প্রমাদ॥ সর্বদা না কলে বৃক্ষ সময়েতে কলে। রাবণের ব্রহ্মশাপ ফলে এতকালে॥ এইরূপ তুইজনে হয় পালাগালি। তার পর যুদ্ধ করে দোঁতে মহাবলী॥ নান। অস্ত্র ইন্দ্রজিত করে বরিষণ। সব অস্ত্র লুফে ধরে পবননন্দন॥ হনুমান বলে বেটা তোর রণ চুরি। দেখ তোরে আজিরে পাঠাব যমপুরী না জিনিতে না পারে কেহ উভয়ে সোসর। তুইজনে করে যুক্ত তুইটা প্রহর। ইন্দ্রজিত বলে আমি পাশ অস্ত্র জানি। পাশঅস্ত্র ছাড়িয়া বানর বান্ধি আনি॥ রণেতে পণ্ডিত বীর জানে নানা সন্ধি। এড়িলেক পাশঅস্ত্র হনু হয় বন্দী॥ প্রাচার হইতে বীর পড়িয়া ভূতলে। বলে পারি পাশমস্ত্র ছিঁ ড়িবারে বলে ॥ পাশঅন্ত ছিঁড়িবারে নাহি লয় মনে। রাবণের **সঙ্গে** দেখা করিব কেমনে॥ এতেক চিন্তিয়া বীর পাশ নাহি ছিণ্ডে। 'রক্ষিদে টানিয়া[বান্ধে হাতে গলে মুণ্ডে॥ কেহ হাতে পায়ে বান্ধে কেহ বান্ধে গলে গলা টামি বান্ধে কেহ লোহার শিকলৈ॥ রাক্ষদেরে আজ্ঞা দিল বীর ইন্দ্রজিত। বা**পের আ**গৈতে লহ বানরে হরিত॥ এত বলি ইন্দ্ৰজিত গেল আগুয়ান। বড় বড় বীর গিয়া বেড়ে হন্মাৰ ॥

.কোপে তোলপাড় করে হনু যথোচিত। সত্বরি যোজন বীর হয় আচন্দিত॥ সাত লক্ষ রাক্ষসেরা টানাটানি পাড়ে। তথানি তাহার এক রোগ নাহি নড়ে॥ 🗸 দেখি হনুসানের সে বিক্রম বিশাল। চ্যৎকৃত হইলেনু রাক্ষ্যের পাল ॥ হনুমান বলে তোরা বাজা রে.দামামা। রাজসম্ভাষণে যাব কাঁন্ধে কর আমা॥ বড়ঃ সাঙ্গি দিয়া হনুমানে বান্ধে। ত্বই লক্ষ রাক্ষ্যেতাহারে করে কান্ধে। রাক্তদের কাঁন্ধে বীর মনে মনে হাসে। কত রঙ্গ করে বীর মনের উল্লাসে॥ যেই ভিতে হনূমান কিছু দেয় ভর। রাখ বলি রাক্ষদ ছাড়িয়া দেয় রভ ॥ সাত লক্ষ রাক্ষসেরা টানাটানি করে। অচল হইল হনু রাবণের দ্বারে<sup>\*</sup>॥ নাড়িতে না পারে তারে সবে পায় ত্রাস। সন্বরে,কহিল বার্তা রাবণের পাশু।। কফেতে হইল বন্দী সে চুফ্ট বার্নর। না যায় শরীর তার দারের ভিতর॥ হাঁসিয়া রাবণ তারে কহে সন্বিধান। দার ভাঙ্গি ঝাট আন দেখি হ্নুমান॥ রাজার আজ্ঞায় দূত আইল সম্বরে। দার ভাঙ্গি পথ করি আনহ তাহারে॥ শাত দার ভাঙ্গে তারা এক ধার রয়। অচল হইল হনু নাড়া নাহি যায় ॥ ; আপন ইচ্ছায় গ্লেল প্ৰননন্দন। পাত্র মিত্র সহ যথা বলৈছে রাবণ। রাজার কুমারগণ বিদ সারি সারি। বসিয়া**ছে যেন সবে অমরনগরী॥** চারিভিতে দেবকন্সা মধ্যেতে রাবণ। আকাশের চক্র যেন বেড়ি তারাগণ 🛭 রাবণ ব্রহ্মার বরে কারে নাহি গণে। ' हत्त मूर्या केरसं वरम जावन ममरंन ॥ •তার দশ শিরে শোভা করে দশ মণি। সন্মুখেতে পড়িয়াছে স্কাঙ্গ দাপনি ॥

দেখিল বানর গিয়া রাবণসম্পদ।
ত্রাস পাইয়া হনুসান ভাবে রামপদ॥
রাবণের সম্পদ দেখিয়া তার হাস।
স্থানরাকাণ্ডেতে গীত, গায় কুত্রিবাস॥

হন্মান বাবণের নিকটে পরিচ্য দেয ওাবিভীষণ রাবণকৈ হিত বুঝায়।

দশানন ব্লিছে তোমার নাহি ডর। সত্য করি কহ রে কাহার তুমি চর॥ স্বরূপেতে কহ যদি খসাব বন্ধন। মিখ্যা যদি কহ তবে বধিব জীবন॥ হন্দান বলে আমি শ্রীরামের দূত। 🕻 ভাঙ্গিলাম তোমার কানন সে অদ্ভূত॥ বন্ধন মানিসু তোসা দেখিবার মনে। শ্রীরামের কথা কহি শুন সাবধানে। সবে শুনিয়াছ দশর্থ মহীপতি। জ্যেষ্ঠপুত্র রাম তাঁর বধু সীতা সতী॥ অগোচরেঁ রাবণ হরিলা তুমি দীতে। সুত্রীবের মিত্রভাব তোমা অম্বেষিতে॥ বে বালি রাজার স্থানে তব পরাজয়। হেন বালি মারিলেন রাম মহাশয়॥ তোর ব্রহ্মখন্ত্র মোর কি করিতে পারে। বন্ধন মানিসু কিছু বুঝিবার তরে॥ রাম সুত্রীরের যুক্তি তাহা আমি জানি। কুম্বকূর্ণে আর তোরে বধিবেন তিনি॥ ইব্রজিতে মারিবেন ঠাকুর লক্ষণ। আর্যত রাক্ষ্ম মারিবে ক্রিগণ ॥ এই সত্য করিলেন স্থগ্রীবের আগে। আমি তোরে মারিলে ভাঁহার সত্য ভাঙ্গে মোর আগে ধরিয়াছ ছত্র নবদও। লাঙ্গুলের বাড়িতে করিব খণ্ড খণ্ড॥ লইয়া যাইব তোরে গলে দিয়া দড়ি। দশ মুণ্ড ভাঙ্গিব মারিয়া এক নড়ি u এতেক বলিল যদি প্ৰননন্দন। বানরে কাটিতে আজ্ঞা করে দশানন॥

কাট কাট বলি ঘন ডাকিছে রাবণ। মাথা নোয়াইয়া বলে ভাই বিভীষণ॥ দূতকে কাটিলে রাজা বড় অনাচার। আজি হৈতে ঘুচিবে দূতের ব্যবহার॥ আগ্রকথা পরকথা দূত মুখে শুনি l কাটিতে এমন দূত অনুচিত বাণী। পরের বড়াই করে অপরাধী কিসে। যার বড়াই করে **তারে মারিতে আইদে॥** দতের এক শান্তি আছে মুড়াইতে মুগু। ইহ। ভিন্ন দূতের নাহিক অন্য দণ্ড॥ **७३**, यूक्ति वर्त हन् शाहेन जीवन । লেজ∶পোড়াইতে আজ্ঞা করিছে রাবণ॥ লেজ পোড়াইয়া এরে পাঠাও দে দেশে লেজ পোড়া দেখি যেন জ্ঞাতি বন্ধু হাসে এই আজ্ঞা করিলেক রাজা লক্ষেশ্বর। লেজ গোড়াইতে সবে আইল সম্বর॥ কুপিত হইল বীর প্রন্নন্দন। বাড়াইয়া দিল লেজ পঞ্চাশ যোজন॥ লেজ দেখি রাবণের বড় হইল ডর। ধর ধর ডাক ছাড়ে রাজ। লাঁক্ষেশ্বর॥ হয়েছিল যে ছুঃখ বালির লেজ টেনে। লেজ দেখি রাবণের তাহা পড়ে মনে॥ তিন লক্ষ রাক্ষদ চাপিয়া লেজ ধরে। সবে মেলি লেজ কেলে ভূমির উপরে॥ ত্রিশ মণ বস্ত্র সবে আনিল নিকটে। এত বস্ত্র আনে এক বেন্ড়ে নাহি আঁটে॥ লঞ্চার মধ্যেতে ছিল যতেক কাপড়। ঘুত তৈল দিয়া তাহা করিল জাবড়॥ কাপড় তিতিল লেজ পড়িল ভূতলে। লেজে অগ্নি দিতে সব দবদবাতে জ্বলে॥ লেজে অগ্নি দিল দেখি হনুমান হাসে। আণন বুদ্ধিতে বেটা পড়ে সর্ব্বনাশে ॥ জানকীর বরে অগ্নি নাহি লাগে গায়। লেজে অগ্নি দিতে বীর চারিদিকে চায় ॥ রাবণ বলিছে ছুফ কপি মহাবীর। ইহারে ঝটিত কর প্রাচীর বাহির N

কুলি লৈয়া বেড়াও চাতরে চাতর। পুরুষ দেখে যেন লঙ্কার ভিতর ॥ লৈজে অগ্নি দিলেক কাঁকালে দিল দড়ি। দেথিবারে সকলে আইল তাড়াতাড়ি॥ কেহ বলে স্বামী মৈল সংগ্রাস ভিতর। কে**হ বলে মু**রিল আমার সহোদর॥ কেহ বলে পড়িল বান্ধব বন্ধু জ্ঞাতি। কেহ বলে পুত্র মোর পড়ে যোদ্ধাপতি॥ ইষ্ট বন্ধু কুটুন্থ মারিল সবাকারে। জর্জর হইল সব তাহার প্রহারে॥ ইট পাটকাল মারে যে দেখে ভাগর। শেল শূল মারে আর লোহার মুদার ॥ হনুমানে দেখিয়া সকলে কাঁপে ভরে। ইহারে কে ধরে আজি সভার ভিতরে॥ ভাগ্যেতে ইহার চাঁই পাইন্থ নিস্তার। দেখিবা মাত্রেতে সব করিবে সংহার॥ শুনিয়া সবার যুক্তি বানরের হাস। এখন যাইবে কোথা করি সর্বনাণ।। কুলি কুলি লৈয়। িরে নগরে নগর। চেড়া সব বাৰ্ত্তা কহে সাঁতার গোচর॥ যে বানর সঙ্গে তুমি কহিলে কাহিনী। লেকে অগ্নি গলে দড়ি করে টানটোনি॥ বাৰ্ত্তা শুনি দাঁতাদেবা মৃত্যু হেন গণে 🕇 অগ্নি স্থালি পূজে সাঁত। বিবিধ বিধানে॥ কায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী। তবে তব চাঁঞি হনূ পাবে অব্যাহতি॥ অগ্নি পূজি দীতাদেবী করিছে একান। জানকীরে ডাক দিয়া বলে দেবগণ॥ ব্ৰহ্মা বলিলেন'ওগো শুন দেবি সাঁতে। বানরের জন্মে তুমি না হও চিত্তিতে॥ তোমার বরেতে তার কারে নাহি শঙ্কা। এখনি যে হনুমান পোড়াইবে লঙ্কা ॥ কৌতুক দেখিতে আইলাগ দেবগণ। হরিষে বিষাদ ভুমি কর কি কারণ॥ ক্রন্দন সন্বরে সীতা ব্রহ্মার আখাদে। র্চিল স্বন্ধাকাও কবি কৃতিবাসে॥

## हन्यान कर्जुक गन्ना मध ।

পৰ্বত প্ৰমাণ ছিল যেই হনুমান 🖡 যুচ্চাইতে বন্ধন সে নেউল প্রমাণ॥ রাক্ষসের হাতে রহে সকল বন্ধন। মীথা ভূঁজি বাহিরায় প্রন্নন্ন॥ হনুমানে বেড়ি ছিল যতেক রাক্ষসে। তাহার বিক্রম দেখি পলায় তরাসে॥ হাতে গাছ হনুমান যান্ন রড়ারজি। গাছের বাড়িতে মারে দশ বিশ কুড়ি॥ কার প্রাণ লয় মারি লাঙ্গুলের বাড়ি। লেজের অগ্নিতে কার দম্ধে গোঁপ দাড়ি॥ পলায় রাক্ষদ সব উলটি না চাহে। হাতে গাছ হনুমান রাজদ্বারে রুহে॥ মহাবীর হনুমান চারিদিকে চায়। পঙ্কাপুরী পোড়াইতে চিন্তিন উপায়॥ সব ঘরে জুলে যেন রবির কিরণ। হেন ঘরে অগ্নি বীর করে সমর্পণ॥ মেণেতৈ বিদ্যাৎ যেন লেজে অগ্নি জ্বলে ৷ লাফ দিয়া পড়ে বার বড় ঘরের চালে॥ পুত্রের সাহায্য হেতু বায়ু আসি মিলে ৷ পবনের সাহায্যে দ্বিগুণ অগ্নি জ্বলে ॥ উনপঞ্চাশৎ বায়ু হয় অধিঠান। ঘরে ঘরে লাফ দিলা **ভ্রমে হনমান** ॥ এক যরে অগ্নি দিতে আর**ং**লর জ্বলে। কে করে নির্দ্ধাণ তার কেবা কারে বলে। অগ্নিতে পুড়িয়া পড়ে বড় ঘরের **গেল।**• অর্দ্ধেক ক্রী পুরুষের গায়ের গেল ছাল।। উলঙ্গ উন্মত্ত কেই পলায় উভরড়ে 🛭 লেজে জড়াইয়া দেলে অগ্নির উপরে॥ ছোট বড় পুড়িয়া মরিল এক কালে। রাক্ষদ মরিল কত স্ত্রী লইয়া কো**লে ॥** কেহ বা-প্রাড়য়া মরে ভার্য্যাপুত্র ছাড্লি। কাহণরো মাকুন্দ মুখ দগ্ধ গোঁপ দাড়ি ॥ লঙ্কা মধ্যে সরোবর ছিল সারি সারি। তাহাতে নামিল যত রাক্ষসের নারী॥

স্থন্দর নারীর মুখ নীরে শোভা করে। ফুটিল কমল যেন সেই সরোবরে॥ দূরে থাকি দেথে হনৃমান মহাবল। লেজের অ্মিতে তার পোড়ায় কুন্তল।। সর্বাঙ্গ জলের মধ্যে জাগে নাত্র মুখ। **অমিতে পো**ড়ায় মুখ দেখিতে কৌতুক<sup>°</sup>॥ ত্রাদে ডুব দিল যদি জলের ভিতরে। জল পিয়া ফাঁফর হইয়া সবে মরে॥ স্ত্রীবধ করিয়া ভাবে প্রবনন্দন। বিধিলাম তিত্র লক্ষ নারীর জীবন॥ রক্ষেতে নির্মিত ঘর অতি ইনোহর। লেখা জোখা নাই যত পোড়ে রাজঘর॥ পর্বত প্রমাণ অগ্নি চতুদ্দিকে বেড়ে। হন্ত্ৰী অশ্ব পোৱা পফী তাহে কত পোড়ে॥ কৌতুকেতে রাবণ ময়ুর পক্ষী পোষে। লেজ পোড়া গেল সে পেকম ধরে কিসে স্বর্ণময় লঙ্কাপুরী তিলেকেতে পোড়ে। রাজ ঘর পাত্র ঘর কিছু নাই:এড়ে॥ জ্ঞ অভাগর বীর পোড়ায় স্ক্র। বাঁচে কুম্ভকর্ণ বিভীয়ণের কেবল। ব্রক্ষাবরে বিভীষণের গৃহ নাহি পোড়ে। কুম্ভকর্ণ গৃহ বাঁচে গার্ছের আভিছে॥ গৃহমধ্যে কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় কাতর। ঘরে অগ্নিলাণিলে মন্ত্রিত নিশাচর॥ যুদ্ধ করি লরিকারে নির্বাধ্য যে আছে। তেঁই অক্ত যর পোড়ে তার ঘর বাঁচে।। সব লক্ষা পোড়াইয়া করে ছারখার। লঙ্কার সকল প্রাণী করে হাহাকার॥ হনুমান বলে সীতা হইল বিনাশ। হিতে বিপরীত করি একি সব্ধনাশ্॥ চতুর্দিকে অগ্নি ত্বলে মরে দব প্রাণী। রফা' না পাইল বুঝি রামের ঘঁরণী॥ কি কুরিতু ধিক্ ধিক্ আমার জীবন। বল বুদ্ধি বিক্রম আমার অকারণ ॥ এই দীতা হেতু আমি পারাবার তরি। হেন দীতা পোড়াইয়া কেন প্রাণ ধরি॥

কোন কর্ম করি পোড়াই রামের বিণ।
সোকক হইয়া পোড়াই রামের বিণ।
সাগরে কুন্তীরে মোরে করুক আহির।
অগ্নিতে পুড়িয়া কিন্ধা হই ছারথার।
সাগরেতে কিন্ধা করি আগুণে প্রবেশ।
এখানে মরিব আমি না যাইব দেশ।।
দেবগণ ডাকি বলে হনুমান শুনে।
নীতাদেবী রক্ষা পায় না পোড়ে আগুণে
তুমি লক্ষা দগ্ধ কর মনের হরিষে।
ভন্ম করি ফেল লক্ষা রাখিয়াছ কিসে।
দেব বাক্যে বানর সাহসে করি ভর।
লাযে শাফে পোড়াইছে শত শত ঘর॥
পুড়িয়া মরিল যত রাক্ষদ রাফ্দী।
কৃত্বিবাদ রচে লক্ষা হয় ভন্মরাশি॥

হন্মানের দীতার নিকটে পুনরাগমন। দ্বিশত যোজন অগ্নি ব্যাপিল<sup>ু</sup>গগণ। সীতা ভাবে পুড়ি মৈল প্রননন্দন॥ বিনাপ করেন সীতা মনে নাহি ক্ষমা। তাহাকে বুঝায় তবে রাক্ষস্টা সরমা॥ বন্দী হইয়াছে সেই শুনেছ কাহিনী। রাজারে দে বলিলেক তুরক্ষর বাণী॥ হেজে অগ্নি দিল তার পোড়াবার তরে। সেই অগ্রি দিল হনুসান ঘরে ঘরে॥ হনুমান ন!হি পোড়ে আছে সে কুশলে। লক্ষ্য পোড়াইয়া হনু এল হেনকা**লে**॥ দাতার নিকটে গিয়া প্রনন্দন। েল্লিল লেজের অগ্নি সাগরে সেকণ।। নির্ব্বাণ না হয় অগ্নি আরো জ্বলে **জলে।** সাঁতার নিকটে হনু যোড় করে বলে। যা জানকী জান কি গো ইহার কারণ। কেমনে নিৰ্বাণ হবে এই হুতাশন। দীতা বলে মুখায়ত দেহ হনুমন্ত। নির্ববাণ হইবে জ্বালা না রবে একান্ত॥ তবে হনৃ হয়ে অতি জ্বালায় কাতর। ত্লন্ত লাসুল পোরে মুখের ভিতর॥

स्नवर्तान इहेन कामा शूरफ़ राम गूथ। সিশ্বতীরে গেল হনূ মনে পায়ে স্থু ॥ জলে মুখ দেখে বার মনাগুণে জলে। পুনরপি জানকী নিকটে আসি বলে॥ তব কার্য্যে আদি মা গো পুড়ে গৈল মুখ। ভাতিবৰ্গ হাদিবেক দে যে বড় ছংখ। সীতা বলে জ্ঞাতিবৰ্গ কেহ নহে ছাড়া। মম বাক্যে সকলের হবে মুর্থ পোড়া॥ হনুমান বলে.তবে আঁসি গো জননী। আমি গেলে আসিবেন রাম রঘুমণি॥ শ্রীরামের হাতে ধ্বংশ হবে দশানন। দেখো গো জননী মম এই যে বচন॥ আসিবেন শুভক্ষণে স্থগ্রীব লক্ষণ। হইবেন লঙ্কাজয়ী রাম নারায়ণ॥ ভয় না করিহ মাতা জনকনন্দিনী। এত বলি প্রণমিল হয়ে যোড়পাণি॥ আনন্দিতা সীতা হনুগানের আশ্বাসে। গাইল স্থন্দরাকাও কবি কুতিরাসে॥

## শীরামের নিকটে হন্যানের পুনকারে আগ্মন।

দীতার মন্তক্যণি রামের সন্দেশ।
মেলানি পাইরা হনু চলিলেন দেশ।
তাহার চরণভরে শিলা রক্ষ ভাঙ্গে।
সমুদ্র তরিতে উঠে পর্বতের শৃঙ্গে।
পর্বতে উঠিয়া বার সাগর নেহালে।
এক লাফে উঠে বার গগণমণ্ডলে।
সিংহনাদ ছাড়ে বার অতিশয় হথে।
সিংহনাদ তাহার উত্তরকুলে ঠেকে।
ডাক দিয়া তথন বলিছে জামুবান।
সর্বকার্য্য সিদ্ধি করি আইসে হনুমান।
যেমত বিক্রমে আসে হেন শব্দ শুনি।
দেখিয়াছে নিশ্চয় সে রামের ঘরণা।
প্রন গমনে বীর আইসে সম্বর।
চক্ষুর নিমিষে আইল অর্দ্ধেক সাগর।

দূর হৈতে পর্ণতেরে নমস্কার করে। পার হৈয়া রহে বীর পর্ব্বতশিখরে॥ হনুমানে দেখিবারে আইল বানর। বুলে ধন্য ধন্য বীর প্রবনকোঙর॥ আগে মাথা নোঙাইল কুমার অঙ্গদে। জাস্থ্যান আদি বন্দে পরম আহলাদে॥ সোসর বানর সঙ্গে করে কোলাকুলি। ফল ফুল যোগায় সকলে কুভুহলী ॥ অঙ্গদের সভায় জিজ্ঞাসে জামুবান। কেমনৈ দেখিলে রাবণেরে হনুমান॥ ।কেননে দেখিলৈ তুমি স্বর্ণ লঙ্কাপুরী। কেমনে দেখিলে তুমি রামের স্থন্দরী॥ সীতা লৈয়া রাষণের কিবা ব্যবহার। কেমন দেখিলা ভূমি সীতার আকার॥ হনুমান কহ সবিশেষ সমাচার। রাক্ষদের হাতে কিসে পাইলে <mark>নিস্তার ॥</mark> তোমার লাগিয়া ছিল চিন্তা শতিশয়। তবে দেশে যাই ুযদি ইন্টসিদ্ধ হয়॥ এত°যদি জিজ্ঞাসা কারল জা**সুমান।** অঙ্গদ গোচরে বার্ত্তা ক**হে হনুমান**॥ শতেক যোজন হয় সাগর পাথার। অনেক সঙ্কটে আমি হইলামপার॥ তুই প্রহর রাত্রি গেল তৃতীয় প্র**হরে।** দেখিলাম অশোকবনেতে জানকারে॥ আগে বহু কন্ট ইন্ট্রিনিন্ধি.হয় শেষে। চলহ রামের ঠাই কহিব বিশে<mark>ষে॥</mark> শুনি শুভ দুমাচার হৃত্ত যুবরাজন। সাঁতা উদ্ধারিতে চাহে নাহি সবে ব্যাজ। জানাইতে শ্রীরামেরে বিলম্ব বিস্তর I সাঁতা উদ্ধারিয়া চল রামের **গোচর॥** একেশ্বর হনুমান লজিল সাগর। তোমরা সহিস কর সকল বানর॥. \* অঙ্গদের কথা শুনি জান্থুবান **হাসে।.** যত কিছু বল মোর মনে নাহি বালে॥ সীতা উদ্ধারিতে রাজা করিলেন পণ। তোমরা করিলে তাহা বটিবে কেমন॥

দীতার চরিত্রে:রাম করেন:বিচার 1 তব বাক্যে দীতা লৈলে হবে তিরস্কার॥ দশ যো**জন লজ্মিতে না**রিবে কপিগণ। কোন জন তরিবেক শতেক যোজন॥ এত যদি জামুবান অঙ্গদেরে বলে। কুপিয়া অঙ্গদ বীর অগ্নি হেন জ্বলে॥ ষ্কারণে বুড়াটি পাকিল ভোর কেশ। নিজে বুড়া পরেরে শিক্ষাত্ত উপদেশ॥ অপিনার মত দেখ দকল সংসার। লেজ ঢাপি ধর হে হইব সিদ্ধু পার॥ হনুমান বলে তুমি না হও অস্থির। পৃথিবীমণ্ডলে নাই তোসা হেন বাঁর॥ সূৰ্বলোকে বলে তব মন্ত্ৰী জামুবান। - মন্ত্রীর মন্ত্রণা কভু না করিহ আন॥ শুনিয়া অঙ্গদ বার হাসে মহোল্লাসে। বানর কটক সূহ চলে নিজ দেশে॥ কটক যুড়িয়া যায় পৃথিবী আকাশ। দেশে গিয়া উপস্থিত মধুবন পাশ ॥ **দেখিতে ম**ুর বন অতি মনে!হর। কোন প্রাণী নাহি যায় তাহার ভিতর॥ **সহস্র সহস্র** কাপ**ু**মধুবন রাথে। বালির সময়াবধি মধুবনে থাকে॥ মধুগন্ধে কপিগণ অত্যন্ত বিকল। খাইবারে নাহি পারে হ'ইল চঞ্চল।। মরুপানে মন্ত্রণা করিল জাত্রবান। **অপ্নদের চাঁই** আজ্ঞা মাগ হনূযান॥ **আনিয়া দীতার বার্তা দিয়াছ আহলাদ।** অঙ্গদের ঠাই লহ রাজাব প্রসাদ। অপ্নানের কাছে কহে যোড় করি হাত। রাজার প্রসাদ চাহি বানরের নাথ।। অঙ্গদ বলেন বার যে দিলা আহলাদ। যাহা চাহ তাহা লহ কি রাজপ্রসাদ॥ হনু ! ন বলে মধু অমৃত সমান ! সকল বানরে খাই যদি কর দান।। অঙ্গদ বলেন মধু খাও ইচ্ছামত। নহিবেন ধ্ৰহীব ইহাতে অসম্যত।

হর্ষিত সকলে পাইয়া মধুপান ! স্বেক্তামত আনন্দে করিছে মধুপান। নিঙ্গুড়িয়া খায় কেহ পিয়েত চুমুকে। সকল ভাণ্ডার শৃন্য করিল কটকে॥ মধুপিয়া কঁপিগণ হইল পাগল। মারামারি হুড়াহুড়ি করিছে কো**ন্দল।**। लिश्नां कि दिन्द शास किश्नां भीज। কেহ হারে কৈহ জিনে সবে আনন্দিত॥ রুষিয়া করিল মানা মধুর রক্ষক। খেনাড়িয়া যাম তারে অঙ্গদ কটক॥ চুলেতে ধরিয়া কেহ ঘুরায় আকাশে। মহাত্রোধে যায় কেহ অঙ্গদের পাশে॥ তোমার আজ্ঞার মোরা করি মধুপান। কোথাকার বানর লইতে চাহে প্রাণ॥ কুপিল অঙ্গদ বীর শুনিয়া বচন। সাজ সাজ বলি ডাকে বালিরনন্দন॥ কটক লইয়া যুবরাজ যায় কোপে। কুপিল যে দুধিমুখ আঁইদে এক চাপে॥ অঙ্গদের প্রতাপ সহিবে কোন জন। দ্বিমুখ এড়িয়া পলায় কপিগণ॥ অঙ্গদ কহিছে ওরে শুন দ্বিমুখ। তোরে আজি মারি যদি তবে যায় ছঃখ।। জানিয়া সাঁতার বার্তা আইল যে জন। তারে দান দিতে আমি নহিন্তু ভাজন॥ রাজকার্য্য করি নাহি খাই পিতৃবন। ঘরেতে বিসিয়া ভোগ কর মধুবন॥ পিতৃধন মধুবন করিল ভক্ষণ। মনেতে বাসনা তোরে কাটিতে এফগ।। বাপের মাতুল যে সম্বন্ধে বড় বাপ। তেকারণে না সারিমু তোসা হেন পাপ 🕨 ওষ্ঠাধর কম্পনান ক্রোধেতে ব্যাকুল। গোহারি করিতে যায় রাজার মাতুল। জর্জর হইল বীর আচড় কামড়ে। শীত্র দধিমুখ স্থত্রীবের পায়ে পড়ে॥ পায়েতে পড়িয়া কহে নিজ অপমান। মধুবন নম্ট করে অন্ত্তনূমান ॥

তোমরা তুভাই যাহা করিলে পালন। এতকালে.নম্ট করে সেই মধুবন॥ শুনি কোধে বলে রাজা বাক্যের গৌরবে জিজ্ঞাসেন লক্ষ্মণ সে ভূপতি সুগ্রীবে॥ মামা হয়ে দধিমুখ ধ্রিল চরণ। व्यथमान क्या किए कितिए केन्सन॥ . ना (पर माञ्चना वीका.ना (पर छेडत । কি হেতু মামার প্রতি এত অনাদর॥ স্থ গ্রীব বলেন শুনি লক্ষ্যণের কথা। অভিপ্রায় বুঝিলে উত্তর দিব তথা।। দক্ষিণদিকেতে যার। করিল গমন।, লু টিয়া খাইল তার। রম্য মধুবন॥ মারি থেদাইল এরে এই মধ্ রাথে। এই সব কথা কহে মামা দবিমুখে॥ স্থগ্রীবে লক্ষণ কহে অপরূপ শুনি। কে আইল কে কহিল দক্ষিণ কাহিনী॥ শ্রীরাম বলেন যার। গিয়াছে দক্তিণে। তারা কি আইল জান বার্ত্তা কি এফণে॥ স্থূত্রীব বলেন মিত্র না হও অস্থির। দক্ষিণেতে গিয়াছিল বড় বড় বীর॥ আপনি অঙ্গদ আর মন্ত্রী জান্মবান। কার্য্যের সাধক স্বয়ং বীর হনুমান॥ . তব কার্য্যে হনুমান বড়ই তৎপর। অবশ্য হইয়াছে সীতা তাহার গোচর॥ ধাৰ্ম্মিক পণ্ডিত হনুমান মহাশয়। দেখিয়াছে দীতারে কহিলাম নিশ্চয় ॥ শ্রীরাম বলেন থিত্র তোমার বচনে। যে আনন্দ প্ৰাইলাম কহিব কেমনে॥ হনুমান অঙ্গদেরে ডাকিয়া স্থানাও। কহিয়া সীতার বার্তা পরাণ জুড়াও ॥ স্থগ্ৰীৰ বলেন এদ মামা দ্বিমুখ। অঙ্গদের বাক্যে মাসা না ভাবিহ হুঃখ।। সম্বন্ধে তোমার নাতি সেই যুবরাজ। **নাতি টোল করিলে তোমার নাহি লাজ**।। ঝাট চল মামা ভুমি আমার বচনে। অঙ্গদ হনুমানে আন শ্রীরামের স্থানে॥

রাজ আজ্ঞা পাইয়া হরিয় দ্ধিমুখ। এক লাকৈ পড়ে গিয়া অঞ্চ সন্মুখ্য। মাথা নোঙাইয়া তারে কহে যোড়হাত। রাজবার্তা কহি শুনু বানরের নাথ।। তব দোগ কহিলাম স্থগ্রীবের স্থানে। তব অপরাধ রাজা না শুনিল কাণে॥ নিজ ধন খাও তুমি বাপের অভিজ্ঞত। দেবক হইয়া কহিলাম অনুচিত॥ ঞীরাম স্থগ্রীব বদিয়াছে তুইজন। বাট গিয়া কর তুমি রাম সম্ভাষণ॥ সেবক বৎসল বড় স্থশীল অঙ্গদ। মধুবন রফা তারে দিলেন সম্পদ।। চলিল অঙ্গদ বীর হয়ে হর্ষিত। কৌ হুকেতে যায় বহু বানর বৈষ্টিত॥ সকল ঠাটের আগে বীর হনুমান। শ্রীরামের ঠাই যায় পর্বত গ্রমাণ॥ দুরে দেখিলেন রাম প্রবনন্দনে। বাইমাছিলেন উঠিলেন ততক্ষ্যণ॥ সশঙ্কিত শ্রীরাম করেন অনুমান। কি জানি কেমন বাৰ্ত্ত। কহে হনুমান গ সাত পাঁচ ভাবি রাম জিজ্ঞাদেন তাকে। সত্য কহ হনুমান দেখেছ সীতাকে ॥ যদি সীতা দেখে থাকু বীর হনুমান। সর্বব কার্য্য সিদ্ধ হবে তবে রবে প্রাণ ॥ \*শ্রীরাম চরণে বার করি প্রণিপাত। নিবেদন করে বীর যোড় করি হাত।। লঙ্কামধ্যে দেখিয়াছি অশোককাননে। কহিব সকল কথা প্রভু তব স্থানে॥ এক শত যোজন সে সাগর পাথার। অনেক কটেতে আমি হইলাম পার॥ অন্ধকারে করিলাম লঙ্কায় প্রবেশ !• রাজঅন্তঃপুরে না পাইলাম উদ্দেশ। আবাদে আবাদে আমি সীতা নাই দেখি ক্।ন্দিলাম বিস্তর হইয়া মনোঞ্চংখী।। অকঁস্মাৎ দেখিলাম অণোক কানন। অশোকবনের জ্যোতি রবির কিরণ ।

ছুই প্রহর রাত্রি গতে তৃতীয় প্রহরে। অশোক, বনের মধ্যে দেখিকু সীতারে॥ হেনকালে তথা গেল রাজা দশানন। দেবক্**তা সঙ্গে** আর বিচাধরীগণ ॥ কি বলিয়া দীতারে সম্ভাবে লঙ্কেশরে। বুক্ষ আড়ে রহিলাম শুনিবার তরে॥ অনেক প্রকারে স্তুতি করিল রাবণ। জানকী না শুনিলেন তাহার বচন॥ তোসা বিনা জানকীর অন্যে নাহি মন। কোপেতে কাটিতে চাহে রাজা দশানন॥ , জানকী বলেন মৃত্যু করিলাম সার। রামের চরণ বিনা গতি নাহি আর॥ . নিরাশ হইল হুফ সাঁতার বচনে। বিষয় রাক্ষর্মী চেড়ী ডাক। দিয়া আনে॥ ঘরে গেল দশানন ঠেকাইয়া চেড়ী। সীতারে মারিতে সবে করে হুড়াহুড়ি॥ সীতারে বুঝায় চেড়ী অশেষ প্রকারে। কোন মতে, সীতা ছুফ্ট বচন না ধরে। ত্রিঙ্গটা রাক্ষদী রাত্তে দেখিল স্বপন। সীতার মঙ্গল সেই চিন্তে অনুক্রণ॥ স্বপ্ন শুনিবারে গেল চেড়া তার পাশ। গাছে থাকি সীতা সহ করিমু সম্ভাব॥ কোথা হতে এলে মোরে স্থায় বৈদেহী। সুগ্রীবের সঙ্গে সখ্য আমি সব কহি॥ তোমার অঙ্কুরী তাঁরে করাই দর্শন। অঙ্গুরী পাইয়া সীতা করেন রোদন॥ মেলানি পাইয়া আমি যবে দেশে আসি। মনে করিলাম কিছু বিক্রম প্রকাশি॥ ভাঙ্গিলাম মনোহর অয়তকানন। কোটি কোটি রাক্ষসের বধিত্ব জীবন॥ ক্রমে বৃধিলাম তার বহু সেনাপতি। প্রাণে মরিলাম অক্ষ মুমার প্রভৃতি॥ চক্ষর নিমিষে সব করিমু সংহার। ইব্রজিত করিল সমরে আগুসার॥ তুই প্রহর তার সঙ্গে করিলাণ রণ। ব্রন্মশাপে সে আমারে করিল বন্ধন ॥

· ধরিয়া **লই**য়া গেল রাবণ গোচর। রাবণের প্রতি গালি দিলাম বিস্কর॥ আমারে কাটিতে আজ্ঞা করিল রাবণ। নিষেধ কলিল তারে ভাই বিভীষণ॥ তার বাক্যে আমি তবে এড়াই মরণ॥ নেজ পোড়াইতে আজ্ঞা করিল রাবণ।। লেজে অগ্নি দিল লেজ পোড়াবার তরে। সেই অগ্নি দিলাম লক্ষার ঘরে . বরে॥ লক্ষা পোড়াইয়া করিলাম ছারখার। কতক হইল ভস্ম কতক অঙ্গার॥ আমার বিপদ ভাবি ভাবিছেন মাতা। হেনকালে উপস্থিত হইলাম তথা।। আসারে দেখিয়া সাত। হর্ষিতা বিশেষ। সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ করি আইলাম দেশ॥ দেখিলাম জানকীরে বিরহে মলিনা। অনসের বিছা বহু দিনে দিনে ফীণা॥ দেখিত্ব শুনিত্ব যত কহিত্ব কাহিনী। লও রযুমণি.ভার মস্তকের মণি॥ রামহস্তে মণি দিল প্রননন্দন। মণি দেখি রঘুমণি করেন ক্রন্দন॥ রামের রোদন দেখি কপিগণ কানে। কৃতিরাস রচিলেন পাঁচালীর ছন্দে॥

সীতার উদ্দেশ হওয়াতে বানরগণের আমানদ ও থারাম সহ সমুদ্রতীরে বাস।

শ্রীরাম বলেন ধন্ম ধন্ম হনুমান।
ব্রিভ্বনে বীর নাহি তোমার সমান ॥
তোমার িক্রানতে আমার চমৎকার।
কি দিব তোমারে আমি আমিই তোমার ॥
অন্ম কি প্রসাদ দিব লহু আলিঙ্গন।
ইহা বলি কোল দেন কমললোচন ॥
গ্রন পুত্রের কথা শুনি হর্ষিত।
শুভ্যাত্রা করিলেন শ্রীরাম ছরিত॥
দিতীয় প্রহর রাজি উত্তর্গজ্ঞণী।
শুভ্ফণ শুভ্বর শুভ্রুল গণি॥

দক্ষিণে সবৎসা খেকু হরিণ ত্রাক্ষণ। 🌶 দেখিলেন রাম বামে শব শিবাগণ॥ সূর্য্যবংশি নুপতির নক্ষত্র রোহিণী। রাক্ষদগণের মূলা দর্বলোকে জানি॥ मुला शक एमिएल (ताहिगी वर् (तारि। সবংশে মরিবে তেঁই রাবণ রাক্ষসে॥ চলিল বানর ঠাট নাহি দিশপাশ। কটক যুড়িয়া যায় মেছিনী আকাশ। किलि किलि শব्द कर्ति किश्रिश हल। উক্তরিল গিয়া সবে সাগরের কুলে॥ রহিবারে পাতা লতা দিয়া করে ঘর। অবস্থিতি করিলেক সকল বানুর॥ সেই স্থানে রহিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ। চরমুখে নিত্য বার্ত্তা পায়ত রাবণ॥ নিক্ষা নামেতে বুড়ী রাবণের মা। বিপদ শুনিয়া তার ত্রাদে কাঁপে গা॥ আসিয়া কহিছে বুড়ী বিভীষণ প্রতি। শুন পুত্ৰ ভুমিত ধাৰ্ম্মিক শুদ্ধমতি॥. রাবণ তপের ফলে এত স্থখ ভুঞ্জে। আনিয়া রামের সীতা সবংশে বা মজে॥ যে গারে রাক্ষদে করে তার সনে বাদ। দেখিয়া না দেখে হুফ ক্রতৈক প্রযাদ॥ আর না থাকিব হেন পুত্রের নিকট। দেখিয়া না দেখ পুত্ৰ এতেক সঙ্কট।। অবোধে বুঝাহ যেন রাম না বাহুড়ে। যাবৎ রামের বাণে লঙ্কা নাহি পুড়ে॥• মাতৃবাক্যে বিভীষণ চলিল সম্বর। পাত্র মিত্র সহ যথা আছে লঙ্কেশ্বর॥ রাবণেরে প্রণাম করিল বিভীষণ। • । আশীৰ্কাদ করি দিল বসিতে আসন। **কৃতাঞ্জলি হই**য়া কহেন বিভীয়ণ। সভাস্থ সকলে শুদ্ধ করিছে প্রবণ ॥ ° অনেক তপের ফলে এ সব সম্পূদ। রামের প্রতাপে ভাই ঘটিবে আপদ॥ যত দিন সীতারে আনিলে লঙ্কাপুর। তত দিন দেখি ভাই কুষপ্ন প্রচুর॥

वाँदिक थाँदिक भक्ति পिড़िছে গৃহচালে। রাত্রে নিজা নাহি হয় শৃগালের রোলে॥ काली दश्न तुड़ी प्रारी मन्मन विकछे। সন্ধার্কালে উকি পাড়ে দ্বারের নিকট॥ বিবিধ উৎপাত ভাই দৈখি সদাকাল। রামচন্দ্র অতি বীর বিক্রমে বিশাল॥ রাবণ বলিছে কি রামেরে এত ডর। কি করিতে পারে রাম স্থগ্রীব বানর॥ রাবন ভ্রাতার বাক্য না শুনিল কাণে। মন্ত্রণা করিতে ত্রুষ্ট মন্ত্রিগণে আনে॥ রাবণ বলিছে মন্ত্রী যুক্তি কর সার। কি প্রকারে রাঘবের করিব সংহার॥ বীরদর্পে কহিছে প্রহস্ত সেনাপতি। কি করিতে পারে সে বনের পঞ্চলাতি॥ পর্বতের গুহা সার আর নদীকূলে। বানরের নাম না রাখিব ভূমগুলে॥ বজ্রকণ্ঠ নিশাচর দশন বিকট। লোহার মূষল হাতে কহে অকপট়॥ লোহার মুযল লয়ে প্রবেশিব রর্ণে। মাথা ভাঙ্গি বানর বধিব জনে জনে॥ ু ত্রিশিরা বিক্রম করে আমি আছি কিসে। লঙ্কাতে থাকিতে আমি কোন বেটা আদে বন ভাঙ্গে লঙ্কা দাহ করে হনুমান। লঙ্কায় থাকিতে আমি এত অপৰ্মান॥ পাইলে তোমার আক্তা আমি করি রণ। দেখিব কেম্ন রাম কেম্ন লক্ষ্মণ॥ অকম্পন বলে রাজা তব আজ্ঞা পাই। অনেক দিনের সাধ কপি ধরি থাই॥ কুম্ভ ও নিকুম্ভ কুম্ভকর্ণের নন্দন। উভয়ের কত দর্প করিবারে রণ॥ জাঠী আর ঝকড়া মূষল শেল আর। লইয়া সাজিল যুদ্ধে লাগে চমৎকার ॥ হাতে ধরি বিভীষণ কহে জনে জনে। স্থির হও স্থির হও শুন বীরগণে॥ এ স্বার বাক্যে ভাই না করিহ ডর। হিতবাক্য বলি ভাই শুন একেশ্বর॥

সীতা পাঠাইয়া দিলে থাকিবে নির্ভয়। সীতারে রাখিলে ভাই জীবন সংশয়॥ কোন কাৰ্য্যে মজাইতে চাহ লঙ্কাপুরী। পাঠাইয়া দেহ দীতা রামের স্বন্দরী॥ এত যদি বিভীষণ রাবণেরে বলে। কুপিয়া রাঝা রাজা অগ্রি হেন জুলে॥ বিভীষণ মম জ্যেষ্ঠ আমিত কনিষ্ঠ। আমি অধর্মিষ্ঠ বড় সে বড ধর্মিষ্ঠ॥ মাপুষ বেটার ভয়ে কাপে বিভীষ্ণ। হেন ভাই না রাখিব আপন ভবন।। বিভীমণে দূর কর যুক্তি ব**লি সা**র। যুদ্ধ বিনা গতি নাই কিসের বিচার॥ এত যদি ত্রোধ করি বলিল রাব্।। আরবার বলিতেছে সাধু বিভীষণ। নিশাচররাজ তব যেন জ্ঞানবল। কহিলে তাহারি যোগ্য বচন সকল।। প্রকটেও ঈশ্বরে না চিনে অজ্ঞজন। অন্ধ যেন্ জানিতে না পারয়ে রতন।। রহিয়াছে চক্ষু কিন্তু দেখিতে না পায়। পেচক বেমন দূর্য্যমণ্ডলে দিবায়। ইহাতেও নাহি মানি তোমার দূষণ। যে হেতু নিজেরে প্রভুকরয়ে গোপন।। প্রণাম করিয়ে তাঁর শক্তি মায়ায়। ন্যন আগেও যেই ঢাকি রাথে তাঁয়॥ থাক্ক **সে সৰ্ব কথা এখন তোমারে।** কহি আমি না মজাও তুমি আপনারে॥ আনিয়াছ **দাতা কালভুজঙ্গীরে ঘরে।** রাখিলে সদৈশু যাবে শমন নগরে॥ এ হেন হৃন্দর রাজ্য এ হেন সম্পদ। নিজ দোষে কেন আনি ঘটাও আপদ।। চির্কাল তপ করি পেয়েছ এ রাজ্য। কিছু দিন ভোগ কর ছাড়িয়া অন্যায্য॥ যদি কহ তুমি কেন কহ কুবচন। তার অভিপ্রায় ক**হি করহ ভাব**ণ॥ িজ্ঞাসিলে মন্ত্রণা কহিতে হয় হিত'। অশ্বথা কহিলে হয় পাপ উপস্থিত॥

অতএব কহিতেছি তোরে হিত কথা 🗀 কদাচিৎ ইহা নাহি করহ অম্যথা। ধান্মিক শ্রীরাম দেখ সর্ববলোকে কয়। অবান্মিক **সঙ্গে থাকা জীবন সংশ**য়॥ দেখ এক মত্ত হস্তী প্রবেশিলে বনে। সকলের ক্ষতি করে ক্ষথা নাহি মানে॥ ক্রেরে শস্তাদি থায় যর দ্বার ভাঙ্গে। খাল লোভে পোষা হন্তী মিলে তার দক্ষে ছুফোন দঙ্গেতে হন শিষ্টে অপরাধ। হন্ত্রীর বন্ধন হেত্ উপযুক্ত ব্যাধ॥ সভাবেতে ব্যাব জাতি জানে নানা সন্ধি। দশহাত দ্রভি দিয়া হস্তী করে বন্দী॥ ষ্ট্রোনেতে হস্তী সব চরে নিরন্তর। ভক্ষ্যদ্রব্য উপহার রাথয়ে বিস্তর ॥ খাইবার লোভে হস্তী গলা বাড়াইল। গলায় লাগিয়া দড়া সবাই পড়িল॥ তুষ্টের মিশালে হয় শিষ্টের বন্ধন। সেইনত তব পাপে মজে পুরীজন॥ যেই মাত্র এ কথা কহিলা বিভীষণ। মহাকোপে উন্মত্ত হইল দশানন॥ দন্ত কডমড় করি ছাড়িয়া হুস্কার। বিকট নিনাদ:কহিতেছে আরবার॥ একি একি একি রে ভূর্ণাতি বিভীষণ। ধরিষাছে বুঝি তোর চিকুরে শমন॥ চৌদ চতুরুগ হৈল আসার জনম। ইতিমধ্যে শুনি নাই হেন তুর্ব্বচন॥ করিয়াছি কলহ ইন্দ্রাদি দেব সনে। কেহ পারে নাই কহিবারে কুবচনে॥ তাহা শুনাইলি তুই ক্ষুদ্র হয়ে মোরে। কিন্তু তার ফল এই দেখাই রে তোরে। এত কহি খরতর খড়গ করি কয়ে। লম্ফ দিয়া**্বি**পড়িলেক ভূতল উপরে॥ তার পদাঘাতে লক্ষা করে টলমল। ক্রোধ দেখি অতি ভীত রাক্ষ্য সকল।। তবে সেই দৈশানন মহাবেগে চলে। পদাবাত কৈশা বিভীষণ বক্ষঃস্থলৈ ম

বিভীষণ অচেতন হইয়া তাহায়। শ্পড়িল ধরণী**তলে ছিন্ন** তরু প্রায়। তাহা দ্বেখি যাবতীয় নিশাচরগণ। হাহাকার করে সবে অতি ছঃখী য়ন॥ তাহা দেখি দেবগণ আর স্থরপতি। পরম্পর কহিতেছে এ সব ভারতী॥ গেল গেল গেল এবে নিশ্চয় বাবণ। বিভীষণ অঙ্গে.করি চরণ অর্পণ॥ বর্ঞ সহেন রাম নিজ তিরস্কার। ভক্ত অপমান সহ্য না হয় তাঁহার॥ এখানে প্রহস্ত উঠি ধরি দশাননে। সান্ত্রনা করিয়া বসাইল সিংহাদনে ॥ হস্ত হৈতে কাড়িয়া লইল থড়গথান। কোষে আচ্ছাদিয়া রাখিলেন অন্য স্থান॥ বিভীয়ণ মন্ত্রী চারিজন নিশাচর। তুলি বসাইল তাঁরে আসন উপর॥ ক্ষণকাল পর্যান্ত যাবৎ সভাজন। রহিলা নিঃশব্দ হয়ে পুত্রলী যেমন ॥ • বিভীষণ ক্ষণকাল করি বিবেচন ৷ প্নর্কার রাবণৈ কছেন এ বচন॥ মহারাজ করিলে যে কশ্ম আচরণ। ইহাতে দুঃখিত কিছু নহে গোর মন॥. ঐশ্বর্য মদেতে মত্ত যার। অতিশর। তাহাদের এইরূপ ছঃস্বভাব হয়॥ ইহাতেও মোর নাহি বড় ছঃখ আরু। চলিলাম আমি তোমা করি পরিহার। এক মাত্র খেদ এই রহি গেল মনে। সমুদয় কুল গেল তোমার দূৰণে 1 এত বাণী শুনি অতি ক্রুদ্ধ লঙ্কাপতি'। কঁহিতেছে পুনর্বার বিভীষণ প্রতি ॥° জানি জানি বিভীষণ জ্ঞাতির হৃদয়। জ্ঞাতির বিপদ দেখি আনন্দিত হয়। জ্ঞাতি মধ্যে কেহ যদি হয় ধনী স্থগী। তাহা দৈখি অন্য জ্ঞাতি হয় মহাত্রংখী॥ বরঞ্চ আপন মৃত্যু পারে সহিবারে। জ্ঞাতিব ঐশ্বর্য্য কিন্তু দৈখিতে না পারে॥

.তাহে পুনঃ কাপট্য করিয়া প্রকাশন নিরন্তর তার ছিদ্র করে অস্থেষণ॥ পাবামাত্র কোন ছিদ্র বিবিধ প্রকারে। আয়োজন করে সমূলেতে নাশ্বিরে॥ সম্ভাব্য গাবীতে ধন তপস্থা ব্ৰাহ্মণে। চাপল্য নারীতে তেন ভয় জ্ঞানি জনে॥ হইয়াছি আমি যে ঈশ্বর লোকপতি। ভাল না লাগিল তৌরে ওরে ছুফ্টমতি॥ যাই যাহ লঙ্কা ছাড়ি তুমি এইক্ষণে। তুমি গেলে আমরা থাকিব স্থথী মনে॥ ইহাতে প্রমাণ হয় নীতি শাস্ত্রগণ। তার অর্থ কহি তাহা কর**হ শ্র**বণ॥ বরঞ্চ ভুক্তস্থ কিন্দা শত্রু **সঙ্গে রবে।** শক্রসেবিজন সহবাসী নাহি হবে॥ তুমি এক জ্ঞাতি তাহে শত্ৰু ভক্তিমান। তুমিহ থাকিতে মোর না হবে কল্যাণ। অতএব যাহ তুমি ছাড়ি মোর দেশ। বিলম্ব করিলে পাবে অতিশয় **ক্লেশ**॥ এত কথা শুনি বিভীষণ মহামতি। কহিতে লাগিল। পুনর্ব্বার এ ভারতী।। 🕡 প্রিয়বাদী জন রাজা, সর্বত্র স্থলুভ। অপ্রিয় পথোর বক্তা শ্রোতাও **তুর্নভি**॥ নিশ্চয় ধরেছে তব চিকুরে শমন। তেঁই মোর হিতবাক্য না কৈলে গ্রহণ॥ যার মৃত্যু উপস্থিত সেই লঙ্কাপতি। না শুনে না দেখে বন্ধবাক্যে অরুদ্ধতী॥ এ লাগি করিন্ম আমি তোমারে বর্জন। জ্বলিত গৃহকে যেন ত্যজে বিজ্ঞজন ॥ করিলে তুমিই মোর যত পরিভব। জ্যেষ্ঠ বলি সহিলাম আমি তাহ। সব॥ অন্য কোন জন যদি করিত এ কায। • দেখাতাম তারে ফল নিশাচররাজ। শুন শুন মোর কথা ওহে বন্ধুগণ। চল মোর সঙ্গে যদি হয় কারো মন॥ যন্তর্পি বাদনা হয় জীবন রাখিতে। চল তবে গ্রীরামের চরণ সেবিতে॥

এত কহি রাবণেরে করিয়া বন্দন। উঠিয়া আকাশপথে চলে বিভীষণ॥ তাহা দেখি তাঁহার অমাত্য চারিজন। তারাও করিল ভার পশ্চাতে গমন॥ অনিল অনল ভীম সম্পাতি অপর। এই চারিজন মালিসন্তান সোদর॥ তাহাদের সহিত যাইয়া বিভীষণ। মাতার নিকটে সব কৈল নিবেদন॥ তাঁর অনুমতি লয়ে প্রণমিল তাঁরে। তার পর গেল নিজ বাটীর মাঝারে॥ নিজ ভার্য্যা সরমাকে নিকটে ডাকিয়া। কহিতে লাগিল তারে প্রণয় করিয়া॥ প্রিয়ে আমি রামচক্রেশরণ লইতে। চলিলাম এই চারি অমাত্য সহিতে॥ তুমি জানকীর কাছে থাকি নিরন্তর। সেবন করিবৈ তাঁরে হইয়া তৎপর॥ তেঁহ যদি অনুগ্রহ করেন তোমারে। তবে রাম অঙ্গীকার করিবে আমারে॥ স্থশীলা সরমা জানকীতে ভক্তিমতি। ণে আজ্ঞ। নলিয়া তাহে দিলা অনুমতি॥ তবে বিভীষণ নিজ অস্ত্র শস্ত্র নিয়া। যাঁত্রা কৈলা চারি মন্ত্রী সঙ্গেতে করিয়া॥ বিভীষণে পদাঘাত অপূৰ্ব্ব কথন। স্থলরাকাণ্ডেতে গান গীত রামায়ণ॥

বিভীষণের কৈলাদে গমন।
লক্ষা ছাড়ি ব্যোমপথে ঘাইতে যাইতে।
মন্ত্রীদিগে বিভাষণ লাগিলা কহিতে॥
উপস্থিত বিপদ করিয়া নিরীক্ষণ।
করিলাম আমিহ অগ্রজে উপেক্ষণ।॥
তাহে যদি রাম কাছে করিহে গমন।
বিগান করিবে যাবতীয় অজ্ঞজন॥
অতএব মনে করি এবে না যাইব।
রাবণ বিনাশ শহর প্রস্থান করিব ॥
একণে থাকিয়া কোন নির্জন কাননে।
শ্রীবাসচরণপদ্ম ধ্যান করি মনে॥

এই পরামর্শ করি কিস্তু নিজ মন। সুস্থির করিতে নারি পাইয়া যুত্র ॥ মন রামপাদপদ্ম করিতে দেবন । চঞ্চল হয়েছে বড় না মানে বারণ॥ অতএব কি করিব না হয় নিশ্চয়। তোমা স্বে কহ ইথে কি কর্ত্তব্য হয় ॥ করিতেছি আমি ইথে পরাম**র্শ আর**। তাহাও কহি যে শুনি করহ বিচার॥ মোদের অগ্রজ ভ্রাতা হন ধনপতি। স্থশীল পরম বিজ্ঞ অতি শুদ্ধমতি॥ কি করিব আর তাঁর গুণের বিস্তার। সথা হয়েছেন শস্তু গুণেতে বাঁহার॥ তাঁরে জিজ্ঞাসিলে যে করিবে **আজ্ঞার্পণ।** করিব তাহাই এই হয় সোর মন॥ বিভীষণ বাণী শুনি চারি মন্ত্রী কয় । করেছেন এই যুক্তি স্থন্দর নিশ্চয়॥ অতএব সেই স্থানে চলহ এক্ষণ। করিবে পরেতে তিনি কহিবে যেমন॥ এতেক বচন শুনি আনন্দিত মন। ব্যোমপথে কৈলাসে চলিলা বিভীষণ ॥ এখানেতে নিজ স্থানে থাকি পশুপতি। সকল বুতান্ত জানি কন শিবা প্রতি॥ প্রিয়ে শুন রাবণ অনুজ বিভীষণ। করিতেছে স্থার নিকটে আগমন॥ সীতা ফিরি দিয়া রাম সঙ্গে মিলিবারে। বলেছিল ইহ রাবণেরে বারে বারে॥ সেহ তাহা না শুনি করেছে অপমান। এই লাগি তারে ছাড়ি আসিছে এখান।। হইয়াছে তার মন জ্রীরামে ভজিতে। কিন্তু করিতেছে পুনঃ নানা শঙ্কা চিত্তে। त्म रे एवं मः भग्न एक्ष क्रिवांत क्यां रे । আসিতেছে মোর প্রিয় সুহৃদের পাশে॥ যদি সথা না পারেন তাঁকে বুঝাইতে। তবে পড়িবেক সেই সঙ্কট মদীতে॥. অতএব:চল যাব আমি**হ সেথা**য়। রাস কাছে পাঠাইতে হইবে তাহায়।।

যদি কেহ রামচন্দ্রে করয়ে আগ্রয়। े তবে মোর কতই পরমানন্দ হয়॥ দেখ দেখ সংসার অসভায় জীবময়। তার মধ্যে হিতে রত কেহ কেহ হয়॥ তার কোটি মধ্যে এক জন ধর্ম পর। তার কোটি মধ্যেতে মুমুক্ষু এক নর॥ তার কোটি মধ্যে এক জন হয় মুক্ত। তার কোটি মধ্যে এক রাম ভক্তিযুক্ত॥ হেন রামভক্ত যদি হয় কোন জন। ভার গুণে কত লোক পায় বিমোচন ॥ অতএব সভত বাসনা মোর মনে। ভদ্তুক সকল লোক শ্রীরামচ্রণে॥ তাহে বিভীষণ গেলে রাম সন্নিকটে। হইবে তাঁহার কত হিত যে সঙ্কটে॥ অতএব খণ্ডি তার সকল সংশয়। পাঠাইব প্রভু কাছে অগ্নই নিশ্চয়॥ এত কহি নন্দীরে কৃষ্টেন ত্রিলোচন। শীঘ্র সাজাইয়া রুষ কর আনয়ন॥ তবে নন্দী গিয়া বুষে করিয়া সাজন। করিলেক প্রভুর অগ্রেতে আনয়ন॥ তবে মহাদেব উঠি শিবা করে ধরি। অ'রোহণ করিলেন রুষের উপরি॥ হইল যে রূপ শোভ সে কালে ভাঁহার। তাহা ভাবি মন স্বখী না হয় কাহার॥ এইরূপে পার্যদ সহিতে পঞ্চানন। প্রমন করিলা নিজ স্থার ভবন॥ • দুর হৈতে তারে নির্থিয়া ধনপতি। ষ্পগ্রসর হইয়া আইলা শীঘ্রগতি॥ র্ষাকপি রুষ হৈতে নামিয়া ভূতলে। **ত্মালিঙ্গন** করিলা কুবেরে কুতুহলে ॥ তবে ছই জনে কর ধরাধরি করি। ৰসিলা যাইয়া দিব্য আসন উপরি॥ শিবা আর যাবভীয় শিবভক্তগণ। যথাযোগ্য স্থানেতে বসিলা স্থা মন।। তবে পশুপতি নিজ স্থার সহিত। করিলেন প্রেম আলাপন যে উচিত।

হেনকালে চারি মন্ত্রী সাথে রিভীষণ। করিলেন কৈলাস ভূধরে আগমন॥ দিব্য মণি স্থবর্ণে রচিত সে নগর। বিশ্বকর্মা বিনির্মিল পর্ম স্থন্দর ॥ সে নগরী মাঝে প্রবৈশিয়া বিভীষণ। করিলেন কুবেরের সভাতে গমন 🛚 দূর হৈতে বিভীষণে দেখি পশুপতি। কহিলেন স্থা মনে কুবেরের প্রতি॥ সথে দেখ রাবণ অর্মুজ বিভীষণ। করিতেছে তোমার নিকটে আগমন॥ এহ কহিছিল রাবণেরে স্থায়রীতে। সীতা ফিরে দিয়া রাম সহিত মিলিতে॥ তাহা না শুনিয়া সে করেছে অপমান 🟲 এই লাগি লঙ্কা ছাড়ি আসিছে এখান॥ ইচ্ছা হইয়াছে রামে করিতে আশ্রয়। কিন্তু হৃদযেতে আছে কিঞ্চিৎ সংশয়॥ এই লাগি আসিতেছে তোমা জিজ্ঞাসিতে পাঠাও ইহারে রাম নিকটে **স্থরিতে**॥ ইহ সেখানেতে গেলে বিবিধ প্রকার। হইবেক শ্রীরামচন্দ্রের উপকার॥ ইহ যাবামাত্র স্থা করি রঘুবর। ইহারে করিবে রাজা রাক্ষ্স উপর॥ এই রূপ কুবেরে কহেন পঞ্চানন। দেখিলা দূরেতে থাকি তাঁরে'বিভীষণ॥ তাহে হয়ে অতিশয় আদন্দিত মতি। কহিতে লাগিলা নিজ মন্ত্রাদের প্রতি॥ . একি একি দেখিয়াছ মোর ভাগ্যোদয়। সভামাঝে বিদয়া কুপালু মৃত্যুঞ্জয়॥ বাঁহারে দেখিতে বাঞ্ছা করে দেবগণ। যোগী সব ধ্যান করে যাঁহার চরণ॥ মুনিগণ পূরমার্থ তত্ত্ব জানিবারে। ভক্তিভাবে নিরবধি সেবা করে খাঁরে॥ হেন প্ৰভু দেখিতে পাইমু অযতনে। ম্নোরথ পরিপূর্ণ হলো এন্ড দিনে॥ এইরূপ কহিতে কহিতে আগে গিয়া। পড়িলেন তাঁহাদের পদে লোটাইয়া॥

মহাদেব আশীর্কাদ কৈলা তাঁর প্রতি। আলিষ্ঠন্ করিলা সাদরে ধনপতি॥• তবে আছে। লয়ে বসিলেন বিভীষণ। কুবের তাহার প্রতি কহেন বচন॥ আসিয়াছ পথে শ্বথে ভ্রাতা বিভীষণ। কুশলে আছায়ে তব সব বন্ধুগুণ॥ দেখিতেছি কিছ স্লান তোগার বদন। কহ কহ কি কারণে চিন্তাযুক্ত মন। কুরেরের এত বাক্য করিয়া প্রবণ। নিবেদন করিতে লাগিলা বিভীষণ॥ প্রভু করিয়াছি পথে সুথে অ<sup>1</sup>গমন । সম্প্রতি আছুয়ে স্ত্রেগে সব বন্ধজন॥ কিন্তু এক চুঃখ হইতেছে উপস্থিত। এই লাগি আইলাম এখানে স্বরিত॥ দশানন দাদা রামচন্দ্রে:ভার্যারে। হরিয়া আনিয়াছেন লঙ্কার ভিতরে॥ তাঁর দূত হয়ে আদিছিলা হনুমান। সীতা ভেটি গিয়াছে দহিয়া লঙ্কাখান ॥ **সম্প্রতি সে রামচন্দ্র ল**য়ে কপিগণ। ক্যেছেন দাগরকুলেতে আগমন।। তাহা জানি কহিলাম আগ্রিহ দাদারে। সীতা জিরি দিয়া রাম সঙ্গে মিলিবারে॥ তাহা না শুনিয়া মোর কৈল অপমান। এ লাগি ত্যজিয়া লঙ্কা সাইনু এখান॥ সম্প্রতি উচিত হয় মোর কি করণ। যাহা আজ্ঞা কর আমি লইনু শরণ॥ এত বিভীষণ বাণী শুনি ধনপতি। কহিবারে আরম্ভ করিন। তার প্রতি॥ ভাতা ইহা মোরা জানি পূর্কেই হইতে। তবু জিজ্ঞাসিনু তব বদনে শুনিতে॥ করিয়াছ যাহা তুমি এ অতি উচিত। না হইবে ইথে কোন প্রকার চিন্তিত॥ যাহ যাহ এইক্ষণে করহ গমন। যেথানে আছেন রাম স্থগ্রীব লক্ষ্মণ।। ভূমি যাবামতি রামচক্র বরাবর। ম্থ, ব্রিবেন ভোষা প্রভু রযুবর॥

আর সেই নিশাচর রাজ্য অধিকারে। করিবেন.অভিষেক অন্তাই তোমারে॥ সবান্ধবে রাবণে করিয়া বিনাশন। তোমা রাজ্য দিয়া রাম যাইবেন বন।। অতএব ত্যাজি তুমি সকল সন্দেহ। শ্রীরামের নিকটে যাইতে মন পেছ। রাম সঙ্গে মিলিয়া সকল নিশাচর। সংহার করহ গিয়া ত্যজি সব ভর॥ রাবণ অধন্মী দেব দিভদোহকারী। ত্রিভুবন স্থথী কর তাহারে সংহারি॥ रहेरिक उरव अहे विस्था मझन। তোমারে হবেন তুক্ট অমর সকল॥ আশীব্বাদ করিবে তোমারে ঋষিগণ। গাইবে তোমার যশ এ তিন ভুবন॥ কুবেরের মুখে শুনি এতেক,বচন। অধোমুথ হইয়া ভাবেন বিভীষণ॥ তাহা দেখি পরম দয়ালু শূলপাণি। কহিতে লাগিল তার অভিপ্রায় জানি॥ ভাবিতেছ অকান্তণে কিবা বিভাৰণ। কর নিজ অগ্রজের বচন পালন॥ যাহ যাহ জীরাসের নিকটে স্বরিত। করহ নিজের আর সংসারের হিত॥ এত বিরূপাক বাণী শুনি বিভাঁষণ। কুতাঞ্জলি হইয়া করেন নিবেদন॥ যে আজ্ঞা করেছ প্রভু তোমা হুইজন। কার সাদ্য করিবারে ইহার লঙ্গন॥ আমিও শ্রীরাম কাছে যাইব বলিয়া। আসিয়াছি গৃহ ধন বান্ধব ত্যজিয়া॥ কিন্তু তাহে অনেক সংশয় করে মন। অনুগ্রহ করি তাহা করহ খণ্ডন॥ আমি যদি রাম কাছে যাই এইক্ষণ! করিবেক সব লোক আমারে নিন্দন॥ কহিবেক রাবণের বিপদ দেখিয়া। বিভীষণ তারে ছাড়ি গেল **ত্রুন্ট হৈ**শ্বা ॥ তাহে পুনঃ যদি মোরে রাজ্য দেন রাম তবে দোষ ঘূদিবেক সংসারে অ্তুপম্॥ বলিবে সকলে বিভীষণ রাজ্যলোভে। বধিলেক স্বান্ধবে অঞ্জে অকোভে। অতএব একণে যাইতে নহে মন। পরেতে করিব যে করিবে আজ্ঞাপণ॥ এত কহি বিভীষণ বিরত হইলা। হাসি হাসি শিবা তারে কহিতে লাগিলা একি একি বিভাষণ বড় চমৎকার। হইতেছে এ সংশয় কি রূপ তোমার॥ কহিতেছি গোৱা যাঁৱে করিতে আশ্রয়। তাঁহার ভজনে নাহি সময় নির্ণয়॥ বুঝি রামে আছে তব নর বলি জ্ঞান। এই লাগি করিতেছ সংশয় বিধান॥ ইহা বোধ অতিশয় অনুচিত হয়। শুন শুনু কিছু তার স্বরূপ নির্ণয়॥ সত্য সুখ জ্ঞান ধন তমু রগুপতি। পরমাত্রা ভগবান কহে প্রুতি ততি॥ জীবের নিয়ন্তা অবিচিন্তা শক্তিধর। স্টি স্থিতি লয় কর্তা জগৎ ঈশ্বর॥ কেহ তাঁরে ব্রহ্ম বলি করে উহাসন। কেহ নারায়ণ বলি করয়ে ভজন। হয়েছেন তিনি লোকে সম্প্রতি প্রকট। সাধিতে ভক্তের সুখ নাশিতে সঙ্কট। সমর নির্বন্ধ নাহি তাঁহার ভজনে। করিবে ভখনি হবে ইচ্ছা যবে মনে॥ মেইত তাঁহার ভক্তি হেন গুণ ধরে। ইচ্ছ। হবামাত্র সংসারেতে ত্যক্ত করে॥ তুমিত ত্যজিয়া আসিয়াছ বন্ধজনে। ইথে জানিতেছি ইচ্ছা হইয়াছে মনে॥ অতএব সংশয় করছ কি কারণ। যাহ যাহ কর গিয়া জীরামে সেবন॥ যাঁরে খোরা ধ্যান করি দেখি মুনোরথে। ভিনি ভাগ্য গুণে রয়েছেন নেত্রপথে॥ ইহাতে সাক্ষাৎ দৈবাসুখ পরিহরি। কেন ক্লেশ পাইবে অম্বত্ত ধ্যান করি॥ এ লাগিয়া কহিতেছি আমি বার বার। যাহ রাম নিকটেতত ত্যজিয়া বিচার n

তবে যে বলিলে গালি দিবে লোকাৰলী বিবাদ সময়ে বন্ধু ত্যাগ কৈল বলি ॥ এ কথাত কভু শুনিবারে যোগ্য नয়। ভিকতি জন্মিলে কেবা কোথা গৃহে রয় 🛭 তাহে প্রস্থ রয়েছেন প্রকট হইয়া। কিরূপে থাকিবে তাঁরে নেত্রে না দেখিয়া আর দেখ রতি জনা যাঁহার ভসনে। সেহ ত্যাগ করে গুণ্বান বন্ধুজনে। হাঁমপেৰা লাগি ভাজি ছুফ্ট বন্ধুজন। তুমিহ কিরুপে হবে নিন্দার ভাজন। বর্প্ণ তোমার এই যশ ত্রিভুবনে। গান করিবেক সব স্থানে বিজ্ঞান ॥ আর যে কহিলে যদি রাজ্য দেন রাম। তবে দোস ঘুষিবে সংসারে **অমুপম ॥** এ কথাও উচিত না হয় শুনিবার। গে হেতু রাজ্যের আশা নাছিক ভোমার যদি তুমি রাজ্য পাব বলিয়া যাইতে। বরঞ ভোমারে তবে পারিতণনিন্দিতে ! তিনি যদি বলে রাজা করেন তোমারে। ইথে কেন অপয়শ গা**ইবে সংসারে॥** দেখ দেখ বধ করি প্রহল দ পিতারে। नुमिश्च প्रकारम श्राका देवना वनारकारत ইথে তাঁর বিগান করেন কোন জন। বর্ঞ কর্য়ে সবে যশঃ, প্রশংসন 1 তেন বধ করি দশাননে সার্স্পাণি। রাজ্য দিবে তোমা তাহে কি দেবৰ ঝজানি মিতা মে কহিলা ব্ধিবারে দশাননে। তাহাতেও কিছু দেয়ে নাহি লয় মনে॥ শান্ত ধর্মনিষ্ঠ যাবতীয় মুনিপণ। ভাঁহারাও ছুফ্ট বধে করে আয়োজন। দেখ বেণ নামে রাজা অধার্মিক ছিল। মুনিগণ তারে নানা মতে শিখাইলু 🛭 🔻 সেহ যবে না গুনিল তাঁদের বচন। লুষ্কারে করিলা তারে ভাঁহার। নিধন॥ ভূমিও রাবণ বধে কর আয়োজন। না হইবে কোনমতে অধর্ম ভাজন ॥

डाट्ड भूनः इत्य इत्थ नाम उभकात । জ্মিবে রামের প্রীতি সংসারের সার 🛭 রাম শার্গি যদি কেহ করে পাপকর্ম। সেহ হয় সর্ক্বণাক্তে সিদ্ধ মহাধর্ম॥ অভএব সকল সংশয় পরিহরি। যাহ রাম নিকটেতে ভূমি পরা করি॥ রামকার্য্য সাধ গিয়া করি প্রাণপণ। তরিবে দকল ছঃখ পাবে প্রেমধন ॥ মহেশের মুখে শুনি এতেক বচন। অতি আনন্দিত চিত হৈল বিভীষণ॥ व्यक्कल পরিপূর্ণ इहेल नश्रत। ग्रम्भम द्रावर् कर्त्रन निर्वपन ॥ প্রভু অমুগ্রহ দৃষ্টি বলেতে তোমার। मक्न मः नंशं नर्छ इहेन व्यापात्र ॥ জানিতেছি ক্বতার্থ করিলা:যে আমারে। আজ্ঞা দাও যাই এবে রাম দেখিবারে॥ এত কহি মহেশের অনুজ্ঞা লইয়া। প্রদক্ষিণ কৈল তাঁরে ভকতি করিয়া॥ र्नेन र्भन थर्गाम करतन भक्षानतन। স্থন্দরাকাণ্ডের গীত কবিবর ভণে।

## বি**তী**যণের সহিত রামচন্দ্রের মিত্রতা।

এইরপে প্রণাম করিয়া পঞাননে।
পরে প্রথমিলা শিবা আর বৈশ্রবণে॥
তবে চারি জন মন্ত্রী সঙ্গেতে লইরা।
চলিলা শ্রীরাম কাছে আনন্দিত হিয়া॥
আকাশে রামের পাশে যায় বিভীষণ।
সাগরকুলেতে থাকি দেখে কপিগণ॥
সম্বর্ধে বানর সৈত্র করে তোলাপাড়া।
গাদপ্র পাধর লয়ে সবে হয় খাড়া॥
মহাবল পরাক্রম দেখিতে ভীষণ।
সবে বলে মার মার এইত রাবণ॥
অন্তরীকে থাকি বলে আমি বিভীষণ।
রামের চরণে আমি লভিব শরণ॥

.কছে বিভীষণের সংবাদ দূতগণ। বসিলেন মন্ত্রণা করিতে মন্ত্রীগণ 🛚 সুগ্রীব বলেন শুন এ নহে উচিত। ছল করি যদি আর করে বিপরীত। জামুবান পাত্ৰ বলে বুদ্ধে বুহম্পতি। বৈরীরে নিকটে আনা নহে মম মাজ ॥ **(इनकारल करह आंजि वीत इन्मान।** এই বিভীষণ মোরে দিল প্রাণদান ! মিত্রতা যক্তপি হয় রাম বিভীষণে। ৰিভীয়ণ সহায়ে সংহারিব রাবণে। শ্রীরাম বলেন শুন সুগ্রীব ভূপতি। অশ্য মত না ভাবিহ বিভীষণ প্রতি॥ আপনার দোষ মিত্র না দেখি আপনি। তোমাতেই মিত্রতার সাক্ষী আমি জানি ! কাতর হইয়া যেবা লইল শরণ। পরলোকে ইফ যদি না করে পালন॥ পুরাণের কথা কহি কর অবধান। শিবি নামেঁ রাজা ছিল ধর্ম অধিষ্ঠান 🛚 পলায় কপোত পক্ষী সাচাঁনের ডরে। ত্রাদেতে পড়িল শিবি নুপতির কোলে ॥ যত্ত্ব করি নরপতি দুঘু পক্ষী রাখে। প্রাচীরে সাচাঁন পক্ষী নুপভিরে ডাকে। আপনার ভক্ত আমি করিব আহার। ছেন ভক্ষ্য রাখ রাজা নহে ব্যবহার। রাজা বলে পকী মম পশিল শরণ। তোমীয় স্বমাংস দিয়া করাব ভোজন ॥ সাচাঁন বলিল যদি কর পরিতাণ। আপন গায়ের মাংস মোরে দেহ দান # রাজভোগ যাংস তব অত্যস্ত সুসাদ। এ মাংস থাইলে মোর বুচে অবসাদ 🛚 শুনি সাচাঁনের কথা রাজার উল্লাস। তীক্ষ ছুরি দিয়া নিজ গায়ে কাটে মাস 🛊 তিলাৰ্দ্ধ নাহিক স্থান সৰ্বে অল কাটে ! ভোজন করায় ভারে যত ধরে পৈটে 🛚 বহিয়া শিবির গাত রক্ত বহে জোতে ৷ আপন গায়ের রক্তে সিংহাসন ভিতে 🛊

সেইত পুণোতে রাজা পেল স্বর্গবাদ। भारतात्रहें उद्भव ना ताथिएल मर्वनाम। विजीयन शिक् यपि बाइटम तार्वन। হইলে শ্রশাগত করিব পালন॥ রামের আজ্ঞায় কপি গেল অন্তরীফে। विजीवत्। क्यांनिवादतं त्रांत्मत समर्पन ॥ হুত্রীব রাজার আগে করে সম্ভাগণ। পর্ম আনদে কোল দিল ছুই জন। ৰিভীষণ মুগ্ৰীৰ চলিল রাম স্থানে। বিভীষণ পর্টে গিয়া এর মচরণে।। রাবণের ভাই আমি নাম বিভীবণ। তোমার চরণে আমি লইফু শুর্ণ॥ ঞীব্লাস বলেন বলি শুন বিভীষণ। মন্ত্রণ। করিয়া বুঝি পাঠায় রাবণ॥ শুনিয়া রা**মের কথা কহে বিভী**ষণ। তোমার চরগৈ মাত্র লইব শরণ॥ ইহা ভিন্ন যদি অন্য দিকে ধায় মন। তবে যেন হই আমি কলির ব্রাফাণ। হইব কলির রাজা সহস্র তনয়। এই তিন দিখ্য প্রভু করিমু নিশ্চয়॥ তিন দিব্য করিল র।ক্রস বিভীপণ। ঐ তিন দিব্য শুনি হারেদন লক্ষাণ। হেনকালে জীরামেরে বলেন লক্ষাণ। বহু দিনে শুনিলাম অপূর্ব্ব কথন॥ এক পুত্র হেতু লোক করে আরাগ্ন। সহস্র পুত্রের বর মাগে বিভীষণ॥ ' রাজা হইবার তরে তপ করি মরে। হেন দিব্য করে রাম তোমার গোচরে॥ শ্রীরাম বলেন অল্ল বুদ্ধি রে লক্ষণ<sup>†</sup>। বড় দিব্য করিল রাফ্রন বিভীনে। " এই দিব্যে লক্ষ্মণ আমার পরিতোষ। কলির ব্রাহ্মণ ভাই শুন তার দোর্য॥ লোভ মোহ কাম ক্রোধ এই মহাপাপ। এই সৰ পাপে বিপ্ৰ পায় বড় তাপ॥ প্রতিগ্রহ করিবেন উদর কারণ। প্ৰতিত্তাহ মহাপাপ নাহিক তারণ॥ 

এই সৰ পাপে যেবা করে অনাচার। দে পুত্রের পাপে দব মজিবে সংদার ॥ কলির রাজা প্রজা যদি না করে পালন। শে পাপে রাজার হয় অকাল মরণ॥ আর সব দোষ আছে তাহা কব পাছে। বিভীষণে রাজা করি আগে রাথ কাছে॥ সর্ব্ব সেনাপতি আন সাগরের বারি। লঙ্কার রাজত্ব দেই বিভীষণোপরি॥ জীরামের আজ্ঞা যেন পাষাণের রেখ। সেই জলে বিভীষণে করে অভিষেক॥ শ্রীরামের বচন লঙ্গ্বিবে কোন জন। বিভীষণ রাজা হৈল জগতে বোৰণ ॥ ছত্রদণ্ড দিল তাঁরে স্বর্ণ লঙ্কাপুরী। অভিযেক করি দিল রাণী মন্দেশদরী ॥ স্থগ্রীব বলেন সিন্ধু তরিতে উপায়। বিভীষণ প্রতি জিজ্ঞাসিতে সে সুয়ার ॥ শ্রীরাম বলেন বিভীষণ বল সার। কি প্লকারে সাগর হইব আমি পার ii বিভীষণ বলে যে সগর মহীপতি। সাগর খনিল তুমি তাঁহার সন্তর্তি॥ • তব পূর্ব্বপুরুষেরা. সাগর প্রকাশে। সাগর দিবেন দেখা থাক উণবাসে॥ সাগরের কূলে শয়া ক্রিলেন কুশে। তছুপরি রহিলেন রান উপবাদে॥ তিন উপবাস গেল না দেখি সাগরে। কহিলেন লক্ষ্মণেরে ক্রোধিত অন্তরে॥ আজি আমি সাগরের দিব ভাল শিক্ষা। ধনুর্বাণ আনভাই কিসের অপেকা।। অধ্যে কুরিলে স্তব নাহি ফল দেখে। মারিব সাগরে আজি কার বাপে রাথে॥ তিন উপবাস করি তার আরাধনে।• সাগর শুনিব আজি অधিজাল বার্ণে॥ আজি সাগরের মামি লইব পরাণ। অ্যাজাল বাণ রাম পুরেন সন্ধান।। অগ্নিবাণ প্রভাবেতে শুকাগ্ন মাগর। পুড়িয়া মরিল মংস্থা কুম্ভীর মকর॥

চলিল পাতাল সপ্ত সাগরের পাশ।

বাণ দৈখি সাগরের লাগিল ভ্রাদ ॥ **७ प्र (श्रेरा माश्रत कै। श्रेरा ध्र ध्र ।** মাথার ধবল ছত্র ট্লিল সম্বর॥ বাণ গিয়া ঐবেশিল র্ঞীরামের তুণে ৷ সাগর পড়িল আসি রামের চরণে 1 এত ক্রোধ মোরে কেন শুন গদাধর। তব পুর্ববংশে এই করিল সাগর ॥ তুমি মোরে নস্ট কর এ নহে বিচার। কোন অপরাধ আমি করিমু তোমার॥ শ্রীরাম বলেন শুন সুপতি সাগর। তিন দিন উপবাসী আছি তব তীর॥ ধ্যার দীতা চুরি কৈল পাপিষ্ঠ রাবণ। লঙ্কাম যাইৰ তার উদ্দেশ কারণ ম বানর কটক সব হইবেক পার। উপবাস দিয়া দেখা না পাই তোমার॥ এই হেতু অগ্নিবাণ জলেতে ছাড়িন্ম। তুমি না আ্সাতে আমি বাণ যে সারিমু॥ আড়ে দশ যোজন দীর্ঘে দশগুণ তার। জল ছাড়ি দেহ বানর হউক পার॥ এত শুনি যোড় হস্তে বলেন সাগর। মোর জল মিশায়েছে পাতাল ভিতর॥ কেমনে হইৰে পথ না দেখি উপায়। এক যুক্তি আছে রাম কহিব তোমায়॥ তোমার কটকে আছে নল বীরবর। এলের প্রশে জলে ভাসয়ে পাথর। গাছ পাথর যোড়া লাগে পরশে তাহার। জাঙ্গাল বান্ধিয়া রাম হয়ে যাও পার॥ তোমার কারণ আমি হইব বন্ধন। পার হয়ে বধ কর পাপিষ্ঠ রাবণ॥ আপন্থ না জান তুমি দেব গদাধর। স্ষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমিত ঈশ্বর॥ বিশ্বের আরাধ্য তুমি অগতির গতি। নন স্বন্ধিতে স্বষ্টি তুমি প্রজাপতি॥। ়া স্বষ্টি তুমি স্থিতি তোমাত্কে প্রলয়। ্ল মহাকাল বিশ্ব কালে কর লয়॥

তুমি চক্ত তুমি দূর্য্য তুমি চরাচর। क्रित तक्र जूमि यम श्रुतन्त्र ॥ তুমি নিরাকার সাকার রূপে তুমি। তোমার মহিম। সীমা কি জানিব আমি॥ না জানি ভক্তি স্তুতি শুন রঘুবর। শ্রীচরণে স্থান দান দেহ গদাধর। তুমি হে অন্তি আন্ত অসাধ্য সাধন। কটাক্ষে ব্ৰহ্মাণ্ড নবগণ্ড বিনাশন ॥ আখণ্ডল চঞ্চল চিস্তিয়া শ্রীচয়ণ। কটাফে করুণা কর কৌশল্যানন্দন ॥ জন্মিয়া ভারতভূমে আমি তুরাচার। করেছি পাতকু কত সখ্যা নাহি তার। বিদায় করহ আমি যাই নিজ স্থান। এত বলি পদতলে হইল প্রণাম॥ কুত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব রচন i গাইল স্থন্যাকাণ্ড গীত রামায়ণ ॥

নল কর্ত সাগর বছন।

দাগর চলিয়া গেল আপনার স্থান। নল বলি ভাক দিল দেব নারায়ণ॥ ধাইয়া আইল নল রাম বিগ্নমান। ভূমি মুঠি পদতলে করিল প্রণাম॥ শ্রীরাম বলেন নল কহি যে তোমারে। তুমি হেন বাঁর আছ কটক ভিতরে॥ সাগর বান্ধিতে তুমি হও বলবান। এত ছুঃখ পাই আমি তোমা বিগ্ৰমান॥ নল বলে প্রভু রাম নিবেদন করি। ক্ষুদ্র বানর আমি জ্ঞাতি লোকে ভরি॥ বড় বড়'বানর আছে বীর অবতার। কেমর্নে তাহার আগে করি অঙ্গীকার॥ যথন ছিলাম আমি জনকের ঘরে। তাহার বৃত্তান্ত কিছু কহিব তোমারে ॥ মান সরোবরে ব্রহ্মা ছিপ কুশী লয়ে। সেই স্থানে বসি সন্ধ্যা করেন আসিয়ে॥ ছিপ কৃশী রাখি যান সরোবর তীরে। তাহা আমি তুলি লগে কেলিলাম নীরে॥

্নিত্য ছিপ কূশী ত্রহ্মা করেন স্থজন। আমারে দেখিয়া ত্রনা: বলেন বচন॥ নিত্য ছিপ কৃশী ফেলাইস্ মোর জলে। সন্তুষ্ট হইয়া ত্রন্ধা মোর প্রতি বলে॥ আমি বর দিব তোরে শুনরে বানর। তুই ছুলৈ জলে যেন ভাসয়ে পাথর॥ গাছ পাথর যোড়া লাগে তোমার পরশে। ভূমি ছুঁলে গাছ পাথর জলে যেন ভাদে॥ ব্রহ্মার বরেতে আমি বান্ধিব সাগর। প্রতিজ্ঞা করিয়া বলি তোমার গোচর॥ এক মাসে বান্ধি দিব শতেক যোজন। গার্ছ পাথর আনি যোগাউক কপিগ্ন। সাগর বান্ধিতে নল করে অঙ্গাকার। হরিষ হইল রাজা প্রতীব বানর॥ রামজয় বলিয়া ডাকয়ে কপিগণ। সাগর বান্ধিতে বলে হর্ষিত মন 🛭 শ্রীরামে প্রণাম করি নপর্বার চলে। সাগর বান্ধিতে বীর বৈসে গিয়া জলে। আছিল নলের বন সাগরের ভীরে। তাহা ভাঙ্গি দেলে দিল জলের উপরে॥ তাহার উপরে গাছ দিল বিছাইয়া। উপরে পাথর সর দিল চাপাইয়া॥ े প্রস্থেদশ যোজন সৈ করয়ে বন্ধন। গাছ পাথর যোগাইয়া দেয় কপিগণ॥ দীর্ঘে এক যোজন বাঞ্চিল এক দিনে। উত্তরে আরম্ভ করি চলিন্স দক্ষিণে॥ বিদলেন নলবীর জাঙ্গাল উপরে। পৰ্বত আনিয়া দেয় সকল বানরে॥ ্মুদ্যারের বাড়ি পড়ে মহাশব্দ ভনি। উিটেচঃস্বরে ভাকে বানর রামজয় ধ্বনি ॥ পর্বত আনিয়া যোগায় প্রননন্দন। " ' নল বীর বসি করে সাগর বন্ধন॥ 🖬 যোজন সাগর যে হইল বন্ধন। ্কুতিবাস পাইলেন গীত রাসায়ণ॥

নলের উপর হন্মানের ক্রোধ ও শীরাম কর্তৃক সাখনা। मांगत वाक्षरत नल, रन्यान मार्चिन, আমি দেয় শিলা বৃক্ষগণ। জাঁঙ্গালের ছুই ভিতে,সুন্দর পাথর গাঁথে, আনন্দে নাচয়ে কপিগণ॥ জাঙ্গালের মাঝে মাঝে,রজত পাথর সাজে, নল করে বিচিত্ত নির্মাণ। থাকিবেন রমুবর, গঠিছে আওয়াস ঘর, হেন্মতে গঠে স্থানে স্থান॥ মাগায় পর্বত লয়ে, रन्यान (मग्न वर्गः, বামহাতে ধরে বীর নল। মহাক্রোধে হনুমান, পর্বত আনিতে যান, বুঝি বেটা কত ধরে রল। ধার বীর মনোতঃথে, চলিল উত্তর মুধ্ে, যথা গিরি সে গন্ধমাদন। দেখি পর্ব্বতেরচূড়া,লাখি মারি করে ওঁড়া, ুলামে লোমে করুয়ে বন্ধন **ম** তুই হাতে তুই গিরি, লইয়া মস্তকোপরি, অমনি প্রনবেগে ধায়। যায় বীর মহাতেজে,এক গিরি বান্ধিলেজে, শূদ্যের উপরে ঢলি যায়॥ অন্ধকার পর্বে ঠাই, রবির কিরণ নাই, চমকিয়া চাহে বীর নল। क्यारिय बाहिरम हन्यान,नरनक्षेष्ठिन खान, উঠিয়া পলায় মহাবল॥ জীরামের কাছে গিলা,ভূমি লুটি প্রণমিয়া, বিশিয়া কহেন ঘোড়হাত। হনুসান আনে গিরি, বামহাতে আমি ধরি, কন্মীর সভাব রঘুনাথ॥ ক্রোধ করি মোর তরে,আইদে পবনভরে, পর্বত লইয়া বহুতর। কুপিয়াছে হন্যান, লইবে আমার প্রাণ, উদ্ধার করহ রঘুবর॥ नत्मत कन्पन छनि, प्रश्यी दिस त्रूमिन, প্রথমাঝে দাণ্ডাইল গিয়া।

রামের উপর দিয়া, যাইবারে না পারিয়া, 'চলে বাঁর ভূমিতে নামিয়া। শুন বীর হনুমান, কহিছেন প্রভু রাম, नल द्रमार्थ कत कि कात्र। হনুমান কহে বাণী, যোড় করি ছইপাণি, श्वन तात्र कमलटलांहन ॥ আনিতে পর্বতগণ, করি আমি প্রাণপণ বাসহাতে নল তাহাধরে। এই হেছুকোধ করি,আনিমু অনেক গিরি, চাপা দিব এ নল থানরে,॥ এত শুনি কহে রাম, ত্যজ বাপু অভিমান, কর্দ্মীর স্বভাব এই কাম। ধামহাত্র্যাগে চলে,ক্রোধ না করিছ নলে, তোমার নাহিক ইথে লাজ। শুন বাছা হনুমান, মোর কার্য্যে দেহ মন, নল বারে কর প্রীতি মনে। কহিছেন রঘুনাথ, নলের ধারয়া হাত, স্থার্পিয়া দিল হন্সানে॥ কোলাকুলি ছুই জন, হয়ে হরষিত মন, জাঙ্গালে উঠিল গিয়া নল। কৃত্তিবাস কহে রাম, জপিব তোমার নাম, এই ভক্তি হউক অচল॥

বানবলৈ সহ শ্রীরামের লক্ষার প্রবেশ।

যে পর্বত এনেছিল পবননন্দন।

দশ যোজন তাহাতে হে হইল বন্ধন॥

কুড়ি যোজন বান্ধা গেল অনুজ্যু সাগর।

থাসিয়া দেখিয়া যায় যত নিশাচর॥
কাষ্ঠবিড়াল সব আইল তথাকারে।
লাফ দিয়া পড়ে গিয়া সাগরের নারে॥
অঙ্গেতে মাথিয়া বালি ঝাড়ুরে জাঙ্গালে।

ফাক যত হিল তাহা মারিল বিড়ালে॥

যাতায়াত করে সদা বীর হনুমান।

বিড়ালেরে চারিদিকে ফেলে দিয়া টাই॥

কান্দিয়া কহিল সব রামের গোচর।

মারিয়া পাড়ুয়ে প্রাকু প্রনক্ষার॥

হনুমানে ডাকিয়া কহেন প্রস্কু রাম। 🐃 কাষ্ঠবিড়ালেরে কেন কর **অপমান**॥ বেমন দামর্থ যার বান্ধুক দাগর। শুনিয়া লহ্চিত হৈল প্ৰবন্ধার॥ সদয় হৃদয় বড় প্রস্থু রঘুনাথ। কাৰ্চবিড়ালের পৃষ্ঠে বুলাইল হাত॥ চলিল সবাই তবে জাঙ্গাল উপর। হনমান বলে শুন সকল বানর॥ কাষ্ঠবিড়ালেরে কেই কিছুনা বলিবে। সাবধান হয়ে সবে জাঙ্গালে চলিবে॥ পর্বত আনিয়া দেয় প্রননন্দন। কুড়ি দিনে বান্ধা গেল সত্তরি যোজন॥ লক্ষাপুরে প্রবেশিয়া বার হনুমান। প্রাচার ভাঙ্গিয়া সব কৈল খান থান॥ বহিয়া আনিয়া তাহা সকল বানর। নবতি যোজন বান্ধে প্রলয় সাগর॥ লাফ দিয়া যায় তার বানর যোড়া যোড়া লঙ্কার ভাঙ্গিয়া আনে দেউলের চূড়া॥ আড়ে ওড়ে থাকিয়া রাক্ষদ দেয় উকি। মালসাট মারে বানর দেখার ভাবকি॥ আনন্দে করয়ে নল সাগর বন্ধন। এক মাদে বাঞ্চা গেল শতেক যোজন।। উত্তরের জাঙ্গাল ঠেকিল দক্ষিণ কূলে। রামজয় বলিয়া বানর সব বুলে॥ জাঙ্গাল বান্ধিল বিশ্বকর্মার নন্দন। সকন দেবতা করে পুষ্প বরিষণ॥ জাঙ্গাল সমাপ্ত করি নল বীর চলে। প্রণাম করিল গিয়া রাম পদতলে 🗓 🤾 ভূমি লুটি ঘন ঘন করি প্রণিপাত। যেত্র হস্ত করি বলে শুন রঘুনাথ। জাঙ্গাল সমাপ্ত করি বান্ধিমু সকল। রক্ষক রহিল হনুমান মহাবল॥ এত শুনি সম্ভুক্ত হইল রুঘুনার্থ। নলে আঁশীব্যাদ ক্রি পৃষ্ঠে দেন হাত।। धन नाइ नन किया कतिय अमान। এখন লহ রে বাপু মোর আশীর্কাদ॥

সীতার উদ্ধার করি যাব অযোগ্যায়। 🕈 অমূল্য রত্ন নানা দিব হে তোমায় ॥ নল বলে ভাহে কাষ্য নাহি নারায়ণ। ব্রহার কাঞ্চিত দেহ অমূল্য রতন॥ কমলা যাঁহার সদা করেন সেবন। यां हा लाजिं (यां जी देहल एक्ट शकानन् ॥ মোর শিরে দেহ রাম চরণ তোমার। ইহা হৈতে.অমূল্য রতন নাহি স্থান॥ শুনিয়া সন্তুঠ রাম কমল্লোচন। নলৈর মাথায় দিল দক্ষিণ চরণ॥ গ্রদাদ লইল নল ভূমি লোটাইয়া। রামজয় বলি সবে বেড়ায় নাচিয়া॥ শ্রীরাম বলেন শুন মৈত্র বানররাজ। জাঙ্গাল দেখিতে চল সাগরের মাঝ॥ রামজয় বলি উঠে সূর্য্যের নন্দন। আগে আগে চলিলেন ঐারাম লক্ষণ॥ সুঞী । চলিল আর রাজা বিভীষণ। **অঙ্গদ চলিল সঙ্গে** যত বারগণ॥ চিত্র বিচিত্র দেখি জাঙ্গাল বন্ধন। ধিয়া ধিয়া নল বিশ্বক্ষার নন্দন।। দেবতা অস্ত্র নাগ দে, ্থ চনৎকার। হেন বুঝি সাগর পরিল গলে হার॥ . ঐীরাম বলেন নল শুনহ বিশেষ। দেউল গঠিয়া দেহ পূজিতে মহেশ। এত শুনি নল বার হইয়া সম্বর। দেউল গঠিল·সেই জাঙ্গাল উপর il পর্বত আনিয়া দেয় প্রনন্দন। চিত্র বিচিত্র করে দেউল গঠন॥ শেতবর্ণ শিব∙গঠি তাহার ভিতর<sup>°</sup>। নল জানাইল গিয়া রামের গোঁচর ॥ শ্রীরাম বলেন শুন প্রবক্ষারে।: শেতপদ্ম সহজ্ৰ আনিয়া দেহ মোরে॥ এত শুনি চলে বীর প্রনন্দন। . কৈলাসৈতে যথা কুবেরের পদাবন॥ তাহার মধ্যেতে আছে এক সরোবর। ফুটিয়াছে পুষ্পা: দব জলের উপর॥

সহত্র পদ্ম ভূলি লয় প্রননন্দন। আনিয়া দিলেন বীর যথা নারায়ণ শিবপূজা করিতে বদিলা ভগবান। কৈলাস ছাড়িয়া শিব হৈল অধিষ্ঠান॥ দ্রই হাত ধরিয়া রামের ত্রিলোচন। তুই জন হরষ্বিতে প্রেম আলিঙ্গন॥ শিব বলেন প্রভু তুমি পূজা কর কার। রাম ভুমি ইক্টদেব হও যে আমার॥ ঞীয়ান বলেন তুমি মোর ইক্ট হও। রাবণ বধিতে তুমি পুষ্প জল লও॥ শিব বলেন আমার সেবক দশানন। সাঁতা চুরে কৈন তার হউক মরণ॥ তোমার বাণেতে হবে সবংশে সংহার। বড় গ্রিয় সেবক আছিল লঙ্কেশ্বর॥ না চিনিল ইফদৈব প্রভু রঘুবর। আপন মরণ সেই কৈল সারোদ্ধার॥ আয়ুশেষ *হৈল ধ*রি জানকী**র চুলে।** শাপ্র দিল সাঁতা তারে মনের,আকুলে॥ এই হেড়ু হবে তার সবংশে সংহা**র।** শীপ্র চলি যাহ রাম সাগরের পার॥• এত বলি তুই জনে করিয়া প্রণাম। কৈনাদে গেলেন শিব বলি রামনাম। ঐারাম চলিলা তবে সহিত লক্ষণ্য প\*চাতে সুগ্রাব রাজা আর ৷বিভাষণ n \*দিফিন চাপিয়া চলে মন্ত্রী আস্থুবান। আগে আগে ধাইয়া চলিল হনুমান,॥ छिलेल पुत्रम चीत्र लिख दमनांशन । এক চাপে চলে ঠাট মেবের গর্জ্বন ॥ রামজর বলিয়া ছাড়য়ে সিং**হনাদ।** ন্ডান্য়া রাফ্যগণ গণিল **প্রমাদ**॥ রাবণেরে কহে গিয়া যত নিশাচর 🕨 আইলা শ্রীরাম পার হইরা সাগর॥ পুনিয়া রাবণ রাজা চারিদিকে চায়। ব্রস্মলোচনেরে দেখি আজ্ঞা **দিল তায়।**। শ্রীরাম আইদে লঙ্কা বানর **লইয়া।** বানরগুলা ভূম করি দেহ উড়াইয়া॥

রাফদের মায়া দে রাফদ ভাল জানে। বিভীপণ ছই চরে চিনে সেইফণে ॥ ঘরের সেবক বলি না করিল আস্থা। বানর হাতাইয়া কৈল পঞ্চ অবস্থা ॥ আপনারে প্রত্যয়িত জানাবার তরে। রথ হৈতে নামিয়া দে ছই চুরে ধরে॥ বিভীষণে ঠেলি চর যায় পলাইয়া। দুরে থাকি স্থগ্রীব ত। দেখিল চাহিয়া॥ শালগাছ উপাড়িয়া আনে আচন্বিতে। 🙏 মহাকোপে যায় বীর রাক্ষ্যের ভিতে॥ এড়িলেক শালগাছ মেঘের সমান। রাক্ষ্যের বাণে গাছ হৈল থান থান॥ আর গাছ আনে তার দশ ক্রোশ গোড়া। গাছের বাড়িতে রথ করিলেক গুঁড়া॥ পড়িল দার্থি ঘোড়া নাহিক দোসর। গদা হাতে তুইজন যুঝে ঘোরতর॥ বাণের উপরেঁ করে বাণ বরিষণ। গদার বাড়িতে কেহ ত্যজিল জীবন ॥ গদার বাড়িতে সবে করে চুরমার। স্ত্রীব বলেন গর্ব্ব করিস্ কি গদার॥ মার দেখি গদা বুক পেতে দিমু তোরে। তোর যা সহিয়া তোরে দেই যমথরে॥ ছুই হাত তুলিয়া পাতিয়া দিল বুক। মার দেখি গদা সূবে দেখুক কৌ তুক॥ পাতিয়া দিলেন বুক স্থগ্রীব ভূপতি। গিদা মারে শুক আর সারণ ছুর্গ্নতি॥ বজ্রদম বুক তার বজেতে নির্মাণ্। তাহাতে লাগিয়া গ্ৰা হৈল খান খান॥ গনা মারি ছুই জন হইল ফাঁকর। তুই চর বান্ধি নিল রামের গোচর ॥ বাদিয়া আছেন রাম গুণের দাগর। ভানিদিকে মিত্র তার স্থগ্রীব বানর॥ वामिं एक छे भविके अञ्चल नक्षा । যোড়হাতে বসিয়াছে যত সজীগণ॥ হেনকালে ছুই চন্ধ ধাইয়া আগুসরে। প্রণাম করিল মনে রাজ ব্যবহারে ॥

ভয়েতে ছাডিল তারা জীবনের আশ। কহিতে লাগিল কিছু গদ গদ ভাষ কটক চল্চিতে সোরে পাঠায় রাবণৈ। কে জানে এমন দায় ঘটিবে এখানে। লুকাইয়া প্রিয়া হইলাম বিদিত। বুঝিয়া করহ প্রভু যে হয় উচিত ॥ শুনিয়া চরের কথা শ্রীরামের হাস। উভয়েরে দয়াময় করেন আশ্বাস॥ বিভীষণ ধরিলেক কার্টিবার মনে। বারণ করেন রাম তারে সেইক্ষণে ॥ ক্ষান্ত হও চর হত্যা নহে রাজধর্ম। সেবক মারিলে সিদ্ধ হবে কোন কর্ম। গোপনে আইনে চর ভ্রম সব স্থানে। তুই চারি কথা এই বলিহ রাবণে॥ হরিয়া আনিলা সীতা মম অগোচরে। সেই হেতু সেতুবন্ধ হইল সাগরে। ক্বত্তিবাদ পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ। লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ॥' ত্রিভুবন দে জিনিয়া, স্থলারী দব আনিয়া, নানা অলক্ষার দিয়া সাজে। তা স্বার প্রাণনাথ, ডরে নাহি বহে বাট, . অনাথ হইয়া তারা ভজে॥ দীতার দে শাপানলে,আমার এ কোপানলে রাবণের নাহিক নিস্তার। বিশ্বক্ষার নির্মাণ, : এ कनक नका थान, পুড়িয়া হইল ছার থার॥ রাজ। হয়ে চর মারে, অপযশ এ সংসারে, কহ গিয়া তোর লক্ষেশ্বরে। দেখুক'লে দশক্ষ, সাগরেতে সেতুবন্ধ, লক্ষাপুরী ঘেরিল বানরে॥ কপিগণ যে প্রচণ্ড, মেঘ করে খণ্ড খণ্ড, মার্ত্ত ধরিতে পারে বলে। সাগর না সহে টান, রণে নাছি পরিত্রাণ, হনুমান বধিবে সকলে॥ **এলে দৈন্য চর্চ্চিবারে, যাবেকেন অগোচরে,** ব'লো ভারে কথা ছই চারি'।

কাট্ট্রিতার দশ মুগু, বিভীষণে ছত্রদণ্ড, বির্চিল সরস্বতীবরে॥ সর্ব্ব পাপ বিনাশন, সারগ্রন্থ রামায়ণ, মুক্তি পায় শ্রাৰণ যে করে।

শুক ও সারণের কটক চর্চিয়া শমন। শৃত্য যরে সীতা হরে আনিল আমার। ভয়ে পলাইয়া গেল সাগরের পার ॥ সেইত সাগর আমি হইলাম পার। জিজ্ঞাস রাবণ রাজা কি বলিবে আর ॥ শুনিয়াছ খর দূষণের যে প্রকার। প্রভাতে হইবে সেই প্রকার·তোমার # যে সে প্রকারে আজি পোহাউক রাতি। এক জনা না রাখিব বংশে দিতে বাতি॥ দিয়া রাজপ্রসাদ পাঠান রাম চর। রাবণেরে:ভেটে গিয়া লঙ্কার ভিতর ॥ দাণ্ডাইতে নারে চর নাহি নাড়ে পাশ। উদ্ধিয়থে বার্তা কহে ঘন্ট্রউদ্ধিখাস॥ তোমার আজ্ঞায় গেন্থ কটক ভিতরে। যাবা মাত্র বিভীষণ চিনিল আমারে॥ বিভীষণ ধরি: নিল কাটিবার মনে। প্রাণদান করিলেন রাম নিজ গুণে। <u>শ্রীরাম লক্ষ্মণ বিভীয়ণ:কপিরাজে।</u> দেখিলাম চারি জনে আনন্দে বিরাজে॥ রামের যেমন ধনু শর তুল্য তারি। আছুক অন্যের কাজ একা রামে নারি॥ ভূবন সহায়ে যদি অন্তলোকপাল। তবু জিনিবারে নারে বিক্রমে বিশাল ॥ ণতেক যোজন সেতু হইল সাগরে। শ্বান্ধিল যেজিন শত রুক্ষ ও পাথরে॥ উত্তর কূলের:সেতু ঠেকিল দক্ষিণে।. পার হৈল রাম দৈশু:যুঝিবার মনে। পালে পালে কপিগণ পর্বত আকার। দেখিয়া ভরাই যেন মহাঅন্ধকার ॥ **क्ट्र** ये शिक्रमयर्ग किट्र या शामन। বক্তবৰ্ণ কৈছ কেছ বৰ্মণ উভ্জ্বল ॥

উভে পরিমাণ দেখি পর্বত সমান।
রণে প্রবেশিতে চাহ কিন্তু কাঁপে প্রাণ॥
এক চাপ করি সেনা যায় পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে।
ওর নাই পাই যত চাহি এক দৃষ্টে॥
গণিয়া বলিতে পারি বরিষার ধারা।
দৃষ্টে সংখ্যা হয় যদি আকার্শের তারা॥
নির্ণয় করিতে পারি সাগরের পানী।
তথাপি বানরসৈত্য নিশ্চয় না জানি॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালা।
লৃক্ষাকাণ্ডে গায় তার প্রথম শিক্লি॥

শুক সারণ কর্তৃক শ্রীরামের প্রশংসা ও কটকের কথা কহন।

হইল শুকের বাক্য যদি অবসান। সারণ বলিছে দশানন বিভ্যমান॥ আমাদের বাক্যে যদি না হয় প্রত্যয়। প্রাচীরে উঠিয়া দেখ হয় কি না ইয়॥ অতি উচ্চ লঙ্কার প্রাচীর স্বর্ণসয়। চর **সহ** উ**ঠি**ল রাবণ ছুরাশয়॥ চতুর্দিক জল স্থল ব্যাপিত বানর। দেথিয়া রাবণ রাজা সভয় সভর ॥ সহস্র বৎসর যুদ্ধ করি নিরন্তর।. তথাপি না ফুরাইবে কটক বিস্তর॥ বানর চিনিতে চাহে রাজা দশানন। তুলিয়া দক্ষিণ হস্ত দেখায় সারণ ॥• বানর সহস্র কোটি যাহার সংহতি। ঐ দেখ নীলবর্ণ নীল সেনাপতি॥ ' নীল দেনাপতি যে হেলায় যদি নড়ে। দ্বাদশ প্রহর পথ সৈন্যে আড়ে যোড়ে। বানর সত্তরি কোটি যার পাছু লাগে 1° স্থগ্রীব ভূপতি দেখ শ্রীরামের আগে ॥. বিশ কোটি কপি সহ ওই যে গবাক। ত্রিশ কোটি বানরেতে দেখহ ধূঞাক ॥ সম্পাতি বানর দেখ গৌরবর্ণ ধরে। वर्ष शिल विशेष श्लोष योव छरते।

হিঙ্গুলী পর্বতের হিঙ্গুল যেন অঙ্গ। পঞ্চীপ্ত কোটি কপি সঙ্গে স্বরভঙ্গ ॥ মলর পর্বতের বানর বর্ণে গেরি। সহিত সত্তরি কোটি দেখহ কেশরী 🖟 🖰 শরভের বানর সহস্র কোটি সহ। রণেতে পশিলে তারে নাহি পারে কেহ॥ সম্পাতি বানর ঐ হেলায় যদি নড়ে। শরীর যোজন দশ তার আড়ে যোড়ে R একাদশ কোটিতে বানর মহামতি। 🧐 সহস্র কোটিতে ঐ কুমুছ সেনাপতি॥ শত শত উত্তরের বীর মহাবলী। যাহার চলনেতে গগণে উড়ে ধুলী। দেথ ধূত্র ধূত্রাক্ষ রাজার তুই শ্যালা। বানর কর্টক মধ্যে যেন মেঘমালা॥ महिन्द्र परिवेद्ध (प्रथ द्वरियनिक्त । আশী কোটি বীর হুই ভায়ের ভিড়ন॥ ভল্লক কটক দেখ মন্ত্ৰী জাম্বুবান। আশী কোটি বানরেতে দেখ হনুমান।। দেখ গয় গবাক যে সাক্ষাৎ শমন। পঞ্চাশৎ কোটি তুই ভায়ের ভিড়ন॥ বৈগ্যরাজ স্থেণ ঐ রাজার শ্বস্তর। তিনকোটি রুন্দ বীর যাহার প্রচুর॥ দেখহ স্থতীব রাজা বানরাধিপতি। ত্রিভুবন নাহি আঁটে যাহার সংহতি॥ বালির বিক্রম তুমি জান ভাল মত। তারি ভ্রাই স্থগ্রীব লঙ্কাতে উপগত॥ নল বীর দেখ বিশ্বকর্মার নন্দন। যে বান্ধিল পারাবার শতেক যোজন। গাছ পাথরেতে যেই বান্ধিলেক সেতু। লঙ্কাপুরী বিনাশিবে এই যাত্র হেতু॥ . যুবরাজ অঙ্গদ সে বালির কুমার। ় কুড়ি লক্ষ কপি তার নিজ পরিবার॥ রংমের বানর সংখ্যা কি কব কাহিনী। শত কোটি বানরেতে এক রুন্দ গণি 🕅 শত কোটি ব্দে এক মহাবৃন্দ হয়। শত কোটি মহারুদ্দে অর্বন নিশ্চয়॥ :

শত কোটি অৰ্ব্যুদে মহাৰ্ব্যদ লেখা 🧺 में का कि मिशार्स प्राप्त थिया । শত কোটি থৰ্কে এক মহাথৰ্ক হয়। শত কোটি মহাথৰ্কে শভা যে নিশ্চয়॥ শত কোটি শঝে এক মহাশঋ জানি। শত কোটি ্রুমহাশত্যে এক পদ্ম গণি॥ শত কোটি মহাপদ্মে মহাপদ্মদল। শত কোটি মহাপদ্দদেতে সাগর॥ শত কোটি:সাগরে মহাসাগর জানি। শত কোটি মহাসাগরে এক অক্ষোহিণী॥ শত্রীকোটি অক্ষোহিণীতে এক অপার। অপারের অধিক গণনা নাহি আর॥ হোথা বিভীষণ বলে শ্রীরাম গোচর। হের রাজা দশাননে প্রাচীর উপর॥ বাঁট বাণ মারি ভূমি কাটহ সত্নর। ঘুচুক মনের হুঃখ যুড়াক অন্তর॥ ধসুর্ব্যাণ লয়ে রাম করেন সন্ধান। তাহা দেখি সত্বরে পলায় দশানন।। শুক সারণ বলে ছাড় জীবনের আশ। কটকের চাপ দেখি লাগেত তরাস।। জীবনের বাসনা যগ্যপি থাকে মনে। সীতা দেহ রামেরে রাবণ এইক্ষণে॥ সীতা দিয়া:রামেরে না কর যদি প্রীত। শ্রীরামের হাতে রাজা মরিবা নিশ্চিত॥ গরুড় পাইলে সর্প গিলে যতক্ষণে। অব্যাহতি নাহি তব শ্রীরামের বাণে॥ শুক আর সারণ কহিল এইরূপ। কোপে ছফ্ট চরে ভর্গে দশানন ভূপ # কৃত্তিবাস পণ্ডিত ভাবিয়া নারায়ণে। 🖰 লঙ্কাকাণ্ড পীত গাইলেন রাময়িণে 🛚

তক সারণের প্রতি রাবণের কোন।
কোপে কহে লক্ষেত্রর, মৃত্যুর নাহিক জর,
শক্রর প্রশংসা বারে বারে।
কিছার মিছার নর, ভয়ে কাঁপে চরাটর,
সদা থাটে আমার ত্রারে॥

বর্গ মর্ভা ক্রিবনে, দেবতা গন্ধর্বগণে,

ফি কি কিরর বিভাগর।

কলিপত আমার ডরে,কি ভয় বানর নরে,
কি বলিলি হীন বুদ্ধি চর.।
কিপি দেব লক্ষ লক্ষ,রাক্ষন জাতির ভক্ষ্য,
তারে ভয় কর কি কারণে।

শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোহে,বলে ক্ষ্যভুল্য নহে,
ইঙ্গিতে বিধিব এক বাণে॥
ক্পিলেকুমারভাগে,কে আসিয়ুঝিবেআগে,
ভয় কর মাতুষ বানরে।
কৃত্তিবাদ রচে গীত, দশানন জোধান্বিত,
বারে বারে ভর্গে গুই চরে॥

कढेक ठिकेटक भाम लात गमन । পর্দৈন্য চর্চিতে পাঠাইলাম তোরে ৷ পরের কড়াই করিস্ আমার গোচরে॥ যাহার প্রদাদে বাড়ে হেন রাজা নিন্দে। মারিতে আইদে বৈরী তার গুণ বন্দে॥ পূর্বে উপকার যে করিলি স্থানে স্থানে। আজি কোপে এড়াইলি সেই সে করেণে॥ দূর বেটা চর আর না কর বাখান। আপনার:দোষে পাছে হারাইদ্ প্রাণ॥. এত যদি দশানন বলিলেন রোষে। প্রাণ লইয়া পলায় সারণ শুক ত্রাসে॥ যোড়হাত করি বলে বীর মহোদর। যে না জানে কিছুই পাঠাও হেন চর।। কহিতে না জানে কথা সভা বিগুমানে। হেন চর আপনি পাঠাও কি কারণে॥ রাবণ ডাকিয়া আনে শার্দ্দ ল রাক্ষপে। পঞ্চজন দক্ষে দে আইল তার পাশে॥ পঞ্জন মধ্যে তার শার্দ্দ ল প্রধান। দশ্যনন দিল তার হাতে গুয়া পাণ॥ क्लिन्यादन बामरेम्य (शाहाय तकनी। কোন বাটে ক্পিগণ করিল উঠানি ॥ দরের প্রসাদে রাজা সর্ব্ব বার্তা জানে। চরের প্রদাদে রাজা প্রচক্ত জিনে ॥

লক্ষণ সুত্ৰীৰ রামে জান ভালমতে B পরচক্র জানিয়া যে আইসছ জরিতেশা রাজার আদেশ চর বন্দিলেক মাথে 1-গতমাত্র ক্লেক্তিবিগ হাতে ॥ বিভীষণ বলে কোথা গেল রে বানর ৷ হেথা আসিয়াছে দেখ রাবণের চর্ঞা সেই বাক্যে বানর চরের চুল ধরেঞ চারিদিকে বেড়িয়া তাহারে কীল মারে॥ ঘরের সেবক বলি না করিল খুন। রানর হাতাইয়া দিল কফ পুনঃ পুনঃ ॥ আপন প্রত্যয় রামে জানাবার তরে। পঞ্চর লইয়া গেল রামের গোচরে II দাণ্ডাইতে নারে চর নাহি নাড়ে পাশ L উদ্ধৰ্থে বাৰ্ত্তা কহে ঘন উদ্ধৰ্শস ॥ চর্চ্চিতে তোমার দৈন্য পাঠায় রাবণে। বিভীয়ণ ধরে প্রভু কাটিবার মনে ॥; শ্রীরাম বলেন আমি চর নাহি মারি। রাবন্ধে বলিহ মোর কথা ছুই চারি॥। সর্বাদা পাঠাও চর কোন প্রয়োজনে 🌬 তোমায় আমায় দেখা হইবেক রণে।। আপনি দেখিবা এই কটক ছুর্ক্বার 🕩 কিমতে রাবণ তুমি পাইবা নিভার॥ মারিব রাবণ তোরে করি থণ্ড খণ্ড 🖪 বিভীষণ উপরে ধরাব ছত্রদণ্ডণা আঁমার বিক্রম ঘূচিবেক ত্রিভুবনে। রাবণে মারিয়া রাজা করি বিভীয়ণে । প্রদাদ পাইয়া চর বিদায় হইল। লঙ্কার মধ্যেতে গিয়া রাবণে ভেটিল।।। দাণ্ডাইতে নারে চর পড়ে আশ পাশ। উদ্ধ মুখে বাৰ্তা কহে ঘন বহে শ্বাস॥ তোমার আজ্ঞায় গেমু সৈন্য চর্চিবারে 📭 🗎 যাবা মাত্র বিভীষণ চিনিল আমারে ॥ রক্তে রাঙ্গা হয়ে গেডু রামের পোচরে 🌡 রঘুনাথ প্রাণদান দিলেন আমারে ॥ । কহিল সারণ শুক সৈত্য যতোধিক। দেখিলাম কৃটক নয়নে ভড়োধিক 🕊

কি কব রাম্বের রূপ অতি সে স্থঠাম। জ্ঞান হয় দেখিলে মানুষ নহে রাম॥ প্রকাণ্ড পুরুষ রাম স্থদৃশ শরীর। আজানুলম্বিত বাহু নাভি স্থগভীর॥ স্থদীর্ঘ নাসিকা তাঁর শ্রীথণ্ড কপাল। ফল মূল খান তবু বিক্রমে বিশাল॥ দ্বৰ্বাদলশ্যাম তমু অতি মনোহর। কন্দর্প জিনিয়া রূপ দেখিতে স্থন্দর॥ আকার প্রকার তাঁর হেরি হয় জ্ঞান। ত্রিভুষনে বীর নাই রামের সমান॥ ধর্মেতে ধার্মিক রাম গুণের সদন। বিপক্ষ নাশিতে রাম প্রলয় জ্বলন ॥ না মারেন রাম তারে যার নত্র বাণী। যে বড়াই করে তার উপরে উঠানি॥ আছুক অন্তের কাষ দেবে যারে নারে। রাক্ষদ হাজার দশ একারাম মারে॥ পাত্র মিত্র বুঝায় না লয় তব চিতে। বিধির নির্বেশ্ব বুঝি হৈল বিপরীতে ॥ পাঁচালী প্রবন্ধে গীত কুত্তিবাদ গায়। সীতা লাগি রাবণ মরিল হায় হায়॥

শ্রীরামের মাহাম্য বর্ণন।

শমন দমন রাবণরাজা রাবণ দমন রাম।
শমন ভবন না হয় গমন যে লয়রামের নাম
রাম নাম জপ ভাই অন্ত কর্ম পিছে।
সর্ব্ব ধর্ম কর্ম রামনাম বিনা মিছে॥
মৃত্যুকালে যদি নর রাম বলি ডাকে।
বিমানে চড়িয়া যায় সেই দেবলোকে॥
শ্রীরামের মহিমার কি দিব তুলনা।
তাহার প্রমাণ দেই গোত্যললনা॥
পাথীজন মুক্ত হয় বাল্মীকির গুণে।
অশ্বমেধ ফল পায় রামায়ণ শুনে॥
রামনাম লইতে না কর ভাই হেলা।
ভবসিন্ধ ভরিবারে রামনাম ভেলা॥
খনাধের নাথ রাম প্রকাশিতে লীলা।
বনের বানর বন্ধী জলে ভাসে শিলা॥

রামজন্ম পূর্বেষ ধাটি সহত্র ব্যারে। অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর রামনাম স্মরণে যমের দায় তরি। . ভবসিন্ধু তেরিবারে রামপদ তরি॥ চণ্ডালে যাঁহার দয়া বড় সকরুণ। পাষাণে নিশান আছে জ্রীরামের গুণ॥ গ্রীরাম নামের গুণে কি দিব তুলনা। পাষাণ মনুষ্য হয় মৌকা হয় সোণা॥ রামনাম লইতে ভাই না করিহ হেলা। সংসার তরিতে রামনামে বান্ধ ভেলা গ শ্রীরাম স্মরূপে যেবা মহারূণ্যে যায়। ধসুর্ব্বাণ লয়ে রাম পশ্চাতে গোড়ায়। রামনাম বল ভাই এই বার বার। ভেবে দেখ রাম বিনা গতি নাহি আর॥ করিলেন অশ্বমেধ শ্রীরাম যতনে। অশ্বমেধ ফল পায় রামায়ণ শুনে ॥ এমন রামের গুণ কি দিব তুলনা। शामक्रार्ट्स भिना नव दर्नाका इय दर्गागा॥ পার কর রামচন্দ্র পার কর মোরে। मीन रमिथ दर्गाका ताम रेलग्ना रगरल मृहत् ॥ যার সনে কড়ি ছিল গেল পার হয়ে। কড়ি বিনা পার করে তারে বলি নায়ে॥ ধ্যান পূজা তন্ত্র মন্ত্র যার নাহি জ্ঞান। তারে যদি কর পার তবে জানি রাম॥ যোগ যাগ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ যেই জন জানে। তুমি কি তরাবে তারে তরে নিজ গুণে॥ মোর সঙ্গে কড়ি নাই পার হব কিসে। কর বা না কর পার কুলে আছি বসে॥ নেয়ের স্বভাব আমি জানি ভালে ভালে। কড়ি না পাইলে পার করে সন্ধ্যাকালে॥ কারে ভাঙ্গ কারে গড় এই তব কাজ ! কারো মুতে ছত্রদণ্ড কারো মুতে বাজা। এক শত পুত্র কারো অক্ষয় করে দাও I এক পুত্র দিয়া কারে তাও হরে লও ॥ আপনি সে ভাঙ্গ প্রভু আপনি সে গড়। সর্প হৈয়া দংশ ভুমি ওঝা হয়ে ঝাড়া॥

সকলি তোমার লীলা দব তুমি পার। হাকিম হয়ে হুকুম দাও পেয়াদা হয়ে মার অধম দেখিয়া যদি দয়া না করিবে। পতিত পাবদ নাম কি গুণে ধরিবে॥ সাধুজনে তরাইতে সর্ব্ব দেব পারে। স্পাধু তরীন যিনি ঠাকুর বলি ভাঁরে ॥ অহল্যা পাষাণ হয়ে ছিল দৈবদোষে। মুক্তিপদ পাইল তব চরণ পরশে॥ পার কর রামচন্দ্র রঘুকুল্মণি। তরিবারে হুটী পদ করেছ তরণী॥ যদি মোরে ছাড় প্রভু আমি না ছাড়িব। বাজননূপুর হয়ে চরণে বাজিৰ॥ রামনদী বহিয়া যায় দেখহ নয়নে। উহায় গ্রিয়া স্নান কর কুলে বসি কেনে। হেদেরে পামর লোক পার হবে যদি। মন ভরি পান কর বয়ে যায় নদী॥ মৃত্যুকালে একবার রাম বলি ডাকে। সেই স্বর্গে যায় যম দাগুইয়া দেখে॥ এমন রামের গুণ কি বর্ণিতে পারি। হেলায় তরিয়া যাবে মুখে বল হরি॥

মায়ামুগু দর্শন।

শার্দ ল বলিছে রাজা কর অবধান।
রামের বিক্রম কথা শুন বিগ্রমান॥
থর আর দৃষণ ত্রিশিরা তিন জন।
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের মিলন॥
একে একে সংহারিলা একা রঘুনাথ।
কেমনে দাঁড়াবে রণে তাঁহার সাক্ষাৎ॥
দেখিমু শুনিমু যে কহিতে ভয় করি।
বুঝিয়া করহ কার্য্য লঙ্কা অধিকারী॥
শুক আর সারণ কহিল তব হিত।
অপমান করিলে তালের যথোচিত॥
আপেনি শুবুদ্ধি রাজা বিচারে পশুত।
বুঝিয়া করহ কর্ম যে হয় উচিত॥
শার্দ্ধি,লের কথাতে রাবণরাজা হাসে।
রাজার প্রসাদ দেয়্'যত মনে আসে॥

বলয় কৃষ্ণ দিল মাণিক র**তন !** পঞ্চ শব্দ বাদ্য দিল রাজার বাজন 🕊 বিচিত্র নির্মাণ দিল হারও কেয়ুর। নানা রত্ন মণি দিল চরণে নূপুর॥ চরের বচন যেই হইল অবসান। অন্তরে হইল চিন্তা উড়িল পরাণ॥ দশানন পাত্র মিত্রে দিলেন মেলানি। বিদ্যাৎজিহ্ব নিশাচরে ডাকিল তথনি॥ ঠোরে বলি বিদ্যুৎজিহ্ব মায়ার সাগর। তুমিত অলজ্য পাত্র লঙ্কার ভিতর 1 মৈথিলীকে আনিলাম বড় স্থথ আশে। অতাপি না হয় স্থথ হইবে কি শেষে॥ এত দিনে সীতা না হইল অমুগতা। নিকটে আগত স্বামী শুনি হর্ষিতা॥ পাত্রকার্য্য কর মোর কুলাও আরতি। রামের ধমুক মুগু করহ সম্প্রতি॥ ধনু মুণ্ড দেখি সীতা পাইবেক ত্রাস। স্বামী দেবরের তরে হউক নৈরাশ। এত যদি বিচ্যুৎজিহ্ব রাঙ্গ আজ্ঞা পায়। রামের ধনুক মুগু গঠিবারে যায়॥ • বদিল বিদ্যাৎজিহ্ব করিয়া ধেয়ান। গুরুর চরণ বন্দি যোড়ে ব্রক্ষজান॥ বিদিল বিদ্যুৎজিহন ধ্যান নাহি টুটে। ব্রহ্মজ্ঞানের তেজে ধহুক মুগু উঠে॥ <sup>\*</sup>বিচিত্র নির্দ্যাণ সেই ধন্মকের গুণ। কুণ্ডল নিশ্মিত রত্ন শোভয় প্রবণ্॥ যুকুতা জিনিয়া তার দশনের জ্যোতি। বিস্বদল অবিকল ওষ্ঠাধর ছ্যুতি॥ চাঁপা নাগেশ্বর দিয়া বাঁধিলেক চুড়া। অতি শুভ্র কাপড়ে রামের জটা বেড়া॥ শ্রীরামের শুণ্ড দে করিলেক নির্মাণ। যে দেখেছে সেই জানে রামের সমান॥ রামের সমান ধন্ম করিয়া নির্মাণ। রবিণের আগে নিয়া করিল যোগান॥ শ্রীরামের মুখ দেখে দুশানন হাসে। রাজার প্রদাদ দেয় যত মনে আমে॥

বিহ্রৎজিহ্ব নিশাচরে থুইলেক দ্বারে। প্রবেশিল আপনি অশোকবনান্তরে॥ মিথা। সত্য করি পাতে কথার পাতন। যে প্রকারে দীতার প্রতীত হয় মন॥ মোর বাক্য নাহি শুন বাড়াও জঞ্জাল। তোর অপেক্ষায় রাখিয়াছি এত কাল।। হেন মনে করি তোরে কাটি এই দণ্ডে। তোর রূপ দেখিয়া তথনি কোপ খণ্ডে। মনে মনে ভাব যে রামের কত গুণ। আজিকার রণ কথা মন দিয়া শুন॥ বহিল পাথর গাছ যত কপিগণ। হইলেক তাহারা নিদ্রায় অচেতন॥ নিক্রায় বানরগণ গড়াগড়ি যায়। মুণ্ডে মুণ্ডে ষ্ঠেকাঠেকি মুচ্ছি তের প্রায়॥ এই সব বার্ত্তা আমি শুনি চরমুখে। রাত্রিযোগে গেলাম যে কেহ নাহি দেখে॥ বানর উপরে আগে করি হানাহানি। বাণেতে কাটিয়া করিলাম তুইখানি॥, বানরের মধ্যে রাম হৈল জাগুয়ান। খড়গাঁমাতে মুগু কাটি করি ছুইখান॥ পড়ি**ল তোমা**র রাম লক্ষার কাতর। দেশে গেল লইর। সে সকল বানর ॥ বানরের মধ্যে এক স্থগ্রীব প্রধান। প্রহারে জর্জন অতি আছে মাত্র প্রাণ॥ মহেন্দ্র দেবেন্দ্র ছিল কপি এক যোড়া। কাটিলাম ছুই পা তাহার। গোঁহে খোঁড়া॥ **বানরের মধ্যে যার** করিস বাধান। হাত পা কাটিলাম পড়িন হনুমান॥ এইমত করিলাম বানরের দণ্ড। এই দেখ জানকী রামের কাটা মুণ্ড॥ কোথা গোল বিছ্যাৎজিহন নাম নিখাচর। জানকীর সন্মুখে রামের মুগু ধর॥ দেখিয়া রামের মুখ জানকী ছঃখিতা। বিলাপ করেন বহু ধরণী পতিতা॥ কুক্ষণে পোহাল প্রভু আজিকার রাতি। অভাগিনী হারাইলাক তোম। হেন পতি॥

আপদ পড়িলে প্রভু সহোদর ছাড়ে। লক্ষ্মণ বানর দৈত্য লয়ে দেশে নড়ে বিদেশে আদিয়া প্রভু হারালে জীবন 🖟 লক্ষণ দেশেতে গেল এড়িয়া মরণ 🛭 সহোদর ছাড়িয়া দেবর দেশে গেলি । রাক্ষসের হাতেতে প্রভুরে দিয়া ডালি। শুনিয়া কেশিল্যা দেবী তোমার মরণ। প্রস্কু তব শোকেতে ত্যজ্ঞিবেন জীবন ॥ জনকের গৃহে ছিলাম অভাগিনী সীতা। জনমতঃখিনী আমি নাহি মাতা পিতা ॥ তোমার চরণ সেবে আইলাম কনে। আমারে ত্যজিয়ে কোখা গেলে হে এফণে অগ্নিতে প্রবেশ করি ত্যজিব জীবন। একবার দেখা দেহ কমললোচন॥ রাজ্যনাশ বনবাস স্ত্রী নিলেক আনে। কোন বিধি বিজ্ঞিল রাম হেন জনে॥ সর্বলোকে বলে গোরে অবিধবা সীতা 🛊 আমারে বিধবা কৈলা কেমন দেবতা ॥ অকারণে আছরে রাবণ মোর আশে। গলায় কাটারি দিয়া যাব প্রভু পাশে॥ যে থাণ্ডায় প্রভুৱে করিলি ছুই খান। সেই খড়েগ কাট নোরে যাউক পরাণ॥ কুত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বাখান। লঙ্কাকাতে মায়ামুও করিলেন গান ॥

মাধান্ত দর্শনে দীতার বিলাপ।

এমনি বাণের শিক্ষা, মুনিগণেকৈলে রক্ষা,
তাড়কা মরিলে এক বাণে।

হবাহু রাক্ষন মারি, মুনি যক্ষ্য রক্ষা করি,
গেলা প্রভু জনক ভবনে॥

শিবের ধনুক ভাঙ্গে,লোকেচমৎকারলাগে,
করোটলে এ পাণিগ্রহণ।
পরশুরামে জিনি পরে,গেলা প্রভুত্মধ্যোদ্ধারে, জয় জয় দকল ভুবন॥

আমি ব্রী অভাগ্যবতী,হারাশামহেন পতি,
কান্দে দীতা মাধান্ত দৈয়া।

দৈব ঘটনা কারণে, এলে প্রাভু তপোবনে, কোথা গেলা আমারে তাজিয়া॥ भारत निन ताजा थन, विधित्मारत किन मन, ভাগ্যে আমার দৈবের লিখন। দাৰুণ কৈকেয়ী তাতে,বাদসাধে বিধিমতে, আমি হারাইলাম রামধন ॥ ত্যজিয়া রাজ্যেরআশ,করিলে হে বনবাস, পঞ্চবটী এলেম-তিন জন। সূর্পণখার নাক কাণ,কেটে কৈলে অপমান, ্রাক্ষদ বিপক্ষ তেকারণ ॥ করিলে বিষম রণ, गातिला थत पृथन, চৌদ্দ হাজার নিশাচর জিনি। মারিচ রাক্ষদে মারি, পাঠাইলা যমপুরী, হেন প্রভু লোটায় ধরণী॥ বালিবানরের মারি, সুত্রীবেরে মৈত্রকরি, সাগর শুষিলে এক বাণে। कतिला विषय जग, বধি কত শত জন, কার বাণে হারাইলা প্রাণে॥. শারিতে দে দবকথা,অন্তরে লাগিছে ব্যথা, সহনে পা যায় এই দুঃখ। কিছু নহে চির পদ, ধন জন রাজ্যপদ, আর না দেখিব চাঁদমুখ। কলেবর পরিহরি. অনলে প্রবেশ করি, আমার জীবনে নাহি কাম। ক্বতিবাদের এই বাণী, শুন শুন ঠাকুরাণী, পাইবে ক্লাপন প্রভু রাম।

নিক্ষা কর্ত্তক রাবণের প্রতি উপদেশ।

কাতর হইয়া সীতা করেন রোদন।
বিমুখ হইয়া হাসে রাজা দশানন।
করিতে শরের মন্দ অবশ্য প্রমাদ।
রামজয় বলিয়া পড়িল সিংহনাদ।
বানরের সিংহনাদে কাঁপে লক্ষাপুরী।
মুগু লৈয়া পলায় ল্কার অধিকারী॥

দশানন, গিয়া শীঘ্র বৈদে সিংহাদনে। তাহারে বেড়িয়া বৈসে পাত্রমিত্রগর্পে॥ কান্দেন অশোক্বনে জীরামপ্রেয়সী। হেনকালে আইল সে সরমা রাক্ষদী॥ সীতা বলিলেন এশ সরমা বহিনী। তব অপেক্ষায় আমি রাথিয়াছি প্রাণী॥ বিষপানে মরি কিম্বা অনলে প্রবেশ। এতক্ষণ আছে প্রাণ তোমারে আশ্বাসি॥ ফাহ.দেখি রাবণ কি করিছে মন্ত্রণা। সত্য কি প্রভুর প্রতি দিলেক সে হানা। জানাইয়া স্বরূপে আমারে কর রক।॥ প্রাণ রাথিয়াছি আমি তোমার অপেকা। সীতাবাক্যে সরমা হইল এক পাথি। রাবণ নিকটে গেল চতুর্দ্দিক দেখি॥ রাবণ বলিছে মন্ত্রীগণ কহ সার। কেমনে রামের সৈত্য করিব সংহার। মন্ত্ৰী বলে সীতা দিলে হবে অপমান। স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া রামের **লহ প্রাণ**॥ হেনকালে রাবণের মাতা ঋতি বুড়ী। রাবণের কাছে গেল করি তাড়াতাড়ি॥ আশে পাশে চাহে বুড়ী রাবণের পানে। রাবণেরে বেড়িয়াছে যত মন্ত্রীগণে॥ সবার হইতে পোড়ে মায়ের পরাণ। কহিতে লাগিল বুড়ী হয়ে আগুয়ান॥ 'দেবতা গন্ধৰ্ব নহে সীতাত মানুষা। কত বড় দেখিয়াছ তাহারে রূপুদী॥ রাক্ষদ হইয়া কেন মনুষ্টেতে সাধ। এখনি যে দেখিতেছি পড়িবে প্রমাদ॥ চতুর্দশ সহত্র রাক্ষ্স যার বাণে। ত্রিশির। দূষণ আর খর পড়ে রণে॥ মে রাম কভান্তদণ্ড তুল্য দণ্ডধারী। কি বুঝিয়া আন তুমি সে রামের নারী ॥ আমার বচন শুন পুত্র লক্ষেশ্বর। সীতাদেবী দেহ গিয়া রামের গ্লেভর । সীতা দিয়া রামের সহিত কর প্রীতি। নতুবা তোমার নাহি দেখি অব্যাহতি॥

এত যদি বলে বুড়ী মনের সন্তাপে। শুনিয়া বুড়ীর কথা রাজা মনে কোপে ॥ মায়ের গৌরব রাখি তেকারণে সই। অন্য জন হইলে আহার প্রাণ লই।। কুড়ি চক্ষু রাঙ্গা করি চাহে লক্ষেশ্র। নড়ী ভর করি বুড়ী উঠে দিল রড়॥ বুড়ী যদি পলাইল পায়ে অপমান। রাবণেরে বুঝায় তথন মাল্যবান॥ এত দিনে নাতি তব বিক্রম বাথানি। বুঝিয়া আপন বল করহ আপনি॥ যত যত রাজা হৈল চন্দ্র সূর্য্যকুলে। কোন রাজা ভাসাইল পাষাণ সলিলে॥ সাগর হইল পার হইয়া মানব। হেন রামে দ্রাটাইলা একি অসম্ভব॥ এত দিন শুনেছিত রামের বিক্রম ৷ সুজনের বন্ধু রাম হুর্জনের যম ॥ কুড়ি চকু রাঙ্গা করি চাহিল রাবণ। মাল্যবান রহিল হইয়া ভীত মন ৷ রাবণ রাক্ষসগণে ডাক দিয়া আনে। দিকে দিকে রাখিল সে লক্ষার রক্ষণে ॥ মহোদরে দক্ষিণে রাখিল দশানন। এক লক্ষ রাক্ষ**স সে দ্বা**রেতে ভিড়ন॥ পশ্চিমে রাখিল ইন্দ্রজিত যে প্রধান। রাক্ষদ অর্ব্চাদ কোটি পর্বত প্রমাণ॥ পূর্বারার রাখিল প্রহন্ত সেনাপতি। ব্তিন কোটি রাক্ষদ যে তাহার সংহতি॥ অক্ষোহিণী সত্তরি সহিত সে রাবণ। সতর্ক সশঙ্ক সদা সবে পুরজন ॥ সরমা জানিয়া ইহা চলিল সম্বর। সকল কহিল গিয়া দীতার গোচর॥ ' রাবণ কহিল মিখ্যা না করে সংগ্রাম। সর্বথা কুশলে তব আছেন শ্রীরাম॥ তোমা দিতে বলিল নিক্ষা রাবণেরে। কত মত বুঝাইল রামে ভজিবারে ॥ মাতার বচন ছুন্ট না শুনিল কাণে। সেই মতে তাড়াইল বুড়া মাল্যবানে॥

কার যুক্তি না শুনিয়া যুদ্ধ করে সার।
বিনা যুদ্ধে সীতা তব নাহিক উদ্ধার॥
বহু কউ গেল সীতা অল্প মাত্র আছে।
দেখিবা রামের মুখ স্থখ হবে পিছে॥
কেন্দন সম্বর সীতা ত্যজ অভিমান।
দিন ছই চারি বাদে যাইও প্রভুর স্থান॥
সরমার বাক্যে সীতা সম্বরি ক্রেন্দন।
চিন্তেন শ্রীরাম পাদপ্তম অনুক্ষণ॥
শ্রীরাম বলিয়া সীতা ছাড়েন নিখাস।
লক্ষাকাণ্ডে মায়ামুণ্ড গায় কৃত্তিবাস॥

## বানর কর্তৃক লকার দার রকা। করণের নির্ণন্ধ।

স্থমেরুর চুড়া যেন আকাশেতে লাগে। সেইমত উচ্চ গিরি শোভা পায় আগে॥ গড়ের বাহির গিরি তিরিশ যোজন। তাহাতে উঠিলে হয় লঙ্কা দরশন॥ পর্বতে চড়েন রাম সহ?সেনাগণ। সঙ্গেতে হৃত্রীব রাজা আর বিভাষণ॥ পর্ব্বত উপরে রাম করেন দেয়ান। দেখেন সে লঙ্কা বিশ্বকর্মার নির্মাণ ॥ স্বর্ণ রৌপ্য ধর দব দেখিতে রূপদ। চালের উপরে শোভে কনক কলস॥ ধ্বজা আর পতাকা উড়িছে চতুর্দ্দিক। রাজগৃই পাত্রগৃহ শোভিত অধিক। পুরী দেখি রামচক্র করেন বাখান। পৃথিবীমণ্ডলে নাহি হেন রম্যস্থান ॥ এ পুরীর রাজা কেন হয়েছে রাবণ। তবে পোভে যদি রাজা হয় বিভীষণ॥ রঘুবংশে যদি আমি রামনাম ধরি I বিভীষণে করিব লঙ্কার অধিকারী ॥ বিভীষণ মিতাকে লঙ্কায় ভাল সাজে। বিভীয়ণে রাজা করি লোকে যেন পূজে॥ র্আনন্দিত বিভীষণ রামের আশ্বাসে। গিরি হৈতে উলেন সক্লে রাত্রিশেষে॥



পর্বত উপরে রাম বঞ্চি কড রাজি 🎚 নামিলৈন সহর কৃতিত কেনাপতি পোহাইতে আছে অল মখন রক্ষী। হেনকালে লক্ষা বেড়িলেন রযুসণি॥ পাইয়া পুত্রীব শ্রীরামের অমুমতি। চারি ছারে রাথিল বানর সেনাপতি॥ নীল সেনাপতি বলি খন খন ডাকে। একেরে ভাকিতে সবে ধায় ঝাকে ঝাঁকে। সুত্রীব বলেন নীল ভূমি সেনাপতি: লক্ষায় যুবিতে তব প্রথম আরতি॥ বাছিয়া বানর লছ রণেতে প্রধান। ভালমতে ব্লাখ গিয়া পূৰ্ববার খান। नीलवीत পूर्ववात याप्र रतियन। ভাক দিয়া অঙ্গদেরে আনিল স্থরিত।। হু গ্রীব বলেন হে অঙ্গদ যুবরাজ। তোমার অধীন সর্বব বানর সমাজ।। বাছিয়া কটক তুমি লহ সারাৎশার। ভালনাত রাথ গিয়া দক্ষিণের ছার। চলে অঙ্গদের ঠাট দবে বাছের বাছ। এক হাতে পৰ্বত বিতীয় হাতে গাছ।। ধুলা উড়াইয়া তারা করে অন্ধকার। মার মার শব্দে ধার দক্ষিণের ছার॥ দক্ষিণে অঙ্গদ গেল হয়ে হর্ষিত। ভাক দিয়া হনুমানে আনিল বরিত॥ ত্মত্রীৰ বলেন শুন বীর হযুমান। ি দক্বা হৈতে রাখি আমি তোমার সন্মান ॥ শিশুকালে লাফ দিলে ধরিতে ভাকর। সা**হ্ম করিয়া বাছা ডিঙ্গালে সা**গর॥ **দংগ্রামে পশিলে তুমি বি । যে প্রধান।** পশ্চিমের শ্বার রক্ষা কর সাবধান ॥ ্যেখানে থাকেন রাম লক্ষ্ণ হুভাই। সাবধান হয়ে স্থুমি থাকিবে তথাই॥ ধায় হনুমানের কটক মহাবল I কিলকির শব্দেতে ব্যাপিল মভঃছল । পূলা উড়াইনা যায় করি প্রকার। লার মার ক্রি গেল প্রিচ্ছেম্ব ছার।

शुर्व्य नीमवीत्र निया ना इस क्षांक्रास्त्र। **धाकिया कुम्ल दीत्र जानिन क्रमंत्र ॥** द्यीन ग्रमन दर क्रमा द्यानिक। সহতা বানর আছে ভোষার সংহতি ॥ त्म मव वानव्र लाख भूतिकादित हन । নীলের কটকে গিয়া হও সামুবল ॥ তৌসা সত্তে যত্তপি নীলের দৈয়ে ভাগে। তার ভাশমন্দ যে তোমারে দীয় লাগে 🛭 সুগ্রীবের আদেশ দর্জিবে বৈনি জন। নীলের কার্ছেতে করে কুমুর্দী গমন। দফিণে অঙ্গদে দিয়া প্রতীত না ৰায়। ডাক দিয়া মহেন্দ্রের তথার পাঠার॥ गरहस (मरवस ७न स्वयंगनमन । আশী কোটি কোপি ছুই ভারের ভিড়ন॥ দে সকল লইয়া দক্ষিণ ছারে হল। অঙ্গদ কটকে গিয়া হও **অনু**ৰ্বন । তোমা বিভাগানে যদি সেই সৈক্ত ভাগে ! ভদ্রাভদ্র তাহার তোমার প্রতি লাগে॥ হাত্রীবের আদেশ লঙ্গিবে কোন জন।। অঙ্গদ পশ্চাতে গেল মহেইন্দ্ৰী থানা # পশ্চিমে হনুকে দিয়া না হয়<sup>্</sup>প্রাক্তীত। ভাক দিয়া স্ব্যে**ণেরে আনিল স্থরিত ।** ख्जीव वर्तन एन प्रस्ति स्वर । তিন কোটি বুন্দ কপি তোমার সহিত # त्म मन महेशा गोह शन्तिक क्रांब ! বায়ুতনয়ের কর সাহায়া একরি 🛊 আপনি থাকিতে যদি কেনি মন্দ ঘটে ৷ অপয়শ তোমারি সে লোকে ধর্মে রয়ে । छ शोरवत बारमध्य यूर्यम् यस्योद्ध । হনুর পশ্চাতে গিয়া **হইলেক স্থির।** উত্তরে কাহারে দিয়া না 🗱 অতীত 📳 আপনি হুগ্রীর রুছে বৃ**নির শৃহিত** ॥ 👵 সাগরের কুলেতে বে বানরের বর। জাসাল বহিনা পাছে প্ৰশান বানৰ । বহু কোটি সেনাপতি পাত্ৰ মিত্ৰ লয়ে 📗 রহিণ হতীব রাজা উত্তর চাপিয়ে 🗝 🖰

खेश वानिएक तर रीत हन्गान।
गल्ला कर्णाट बार गती काष्तान॥
लारती हरें से बार्ड विकेश ।
कात बार्ड के जिल्ला परम्पन ॥
राहे कात कर्जा राज्य मार्च राज्य गरम्पन ॥
राहे कात कर्जा राज्य मार्च राज्य मार्च ।
कृता कर्जा राज्य परम्पन होन राज्य ।
काति बार्ड क्यांव निएक्ट्न व्याचान ।
काति बार्ड क्यांव निएक्ट्न व्याचान ।
काति बार्ड क्यांव निएक्ट्न व्याचान ।

শৈশাপুরু আগমন ও হরপার্ব চীক ং কোলপ।

সাজিছে খাডেক বীর বাজিছে বাজনা। অন্তবীক্ষে ক্ষুদ্ধগণের হয থানা॥ প্ৰিল গন্ধৰ্বৰ যক্ষ কিমন্ন চারণ। খ্যাসলেন **বিশ্বাতা ম**রালে আরোহণ। এবাবভ আরোহণে আইল' পুরন্দর। থকর বা**হনে আই**ল। জলের ঈশর। র্যভ বা**হনে আইলেন** পশুপতি। কেশবী বাহনৈতে আইলেন পাৰ্ব্ব हो।। বসিলেন দেবগণ সবে সাবি সারি। अक्रार्कर के कि गाय बाट्ड विजासनी ॥. দুষ্টে দিয়া পাৰ্বভৌ বদেন এক দিকে। को व कित्र महीरमस्य करहन निष्रुर्थ I ত্যিত ভাঙ্গড় দলা বেড়াও শ্মশানে। কোন ওবেশাল তোমা লকার রাবণে॥ ধনে প্রাণে ক্রিক ক্রার অধি কাবী। কেমনে আছল স্থির ব্রথিতে না পারি॥ আপনার খাখা ক্রান্ট আপনার করে। । ছ'থ না**হি হয় হৈন** দেবকের তরে। আর কোম সৈবস্থ লইবে তব ছায়া। त्रो**र॰ ८नेप्टर्क उर्व मारि** किছू १या ॥ এত যদি সুলিলেন ক্রেনিধে ভগবতী। ি পাক তীর ষ্চনে কুপিল পশুপতি। বাসাজাতি ভোমার ভিলেক নাহি শহা। व्यापनि ताथह जिसा युं जिल्ली मका ॥

তপত্যা করিক দশ হাজার বংসর চ অমর **হইতে নাহি পাইলে**ক বর 🗈 এখন নরণপথ চিন্তিত রাবণ। ত্রিসুবনে হেন কর্ম.করে কোন জন চ স্বয়ং বিষ্ণু জন্মিলেন দশর্থ ছরে। व्याश्रीन मिलन शृष्ठे धमख्या मांगरत ॥ षादा बाग बांवरनव कीवन मःनय। वल प्रिथि वावर्णं किर्म वक्स इस म মানুষ হইয়া বাম বিষ্ণু অধিষ্ঠান। ,শ্রীরামেব হাতে কেন পাবে পরিত্রাণ । মিখ্যা অমুযোগ মোরে না কর পাকতো। বাবণে রাথিতে. নাহি আমার **শক্তি**॥ বিধাতার নির্বান্ধ যে নারি ঘুচাইতে। আপনি যে আছি আমি শাপনার মতে 🕸 শঙ্কব শঙ্কবী ছুই জনেতে কোন্দল। বিমুখ হইষা হাসে দেবতা সকল ॥ খুজন্টিব কোপ দেখি ছাসে দেবগৰ। আজি কালি রাবণের হইবে মর্যা ॥ রাবণ মারিবে দর্বর দেবতার **হাস**। (प्रव (प्रवी (कान्मन त्रिम क्रिकांम ॥

অঙ্গা রায়্রার

পঞ্চনি উ -য সৈন্তের সমাকেশ।
পরস্পাব কেহ কাবে নাহ্নি করে ছেব।।
শীবাম বলেন ৩ও জান বিভীষণ।
কি কাবণ নাহি বণ কবে দশানন ।
বিভীষণ বলে প্রভু কর অকাতি।
উভব সৈতেব শব্দে শুরু লক্ষাপতি।।
তেই বিপক্ষেব প্রতি নাহি দেব হানা।
নিশ্চব স্থানিতে দূত পাঠাও এক জনা।।
বিভীষণ দহ রাম যুক্ত করি সার।
হনুমানে ডাকিয়া কহেন সমাচার।
আইস বাছা হনুমান প্রকনশ্দন।
ভালিয়া এশ কি করে রাবণ।।
সভা মধ্যে উঠিয়া বলিছে জাসুবান।
এক্তার গিবা ছিল বীব হনুমান।।

त्यहे याहेत्वक हन् नकात छिछत्। হনুমানে দেখিয়া কুলিবে শক্ষেম্বর'। মনেতে করিবে এই খাদে বারেবার। ইহা বিনা রামদৈত্যে বীর নাহি আর॥ দক্ষিণ ছারেতে আছে অঙ্গদের গান!। তাহারে আনিতে দৃত যাউক এক জনা।। হনুমান হইতে অঙ্গদ বার বড়। ভাহারে পাঠাও যে বলিবে দড়বড়॥ রামের অভ্যায় চলে হযেণ সহর। শাখা নোভাইয়া কছে অঙ্গদ গে,চর॥ বলি শুন তোমারে অঙ্গদ যুবরাজ। বামের পাঞ্চায় চল বানর সমাজ॥ অঙ্গদ বুলেন জামি যাব কি একাকী। কিবা থানা সহ যাব তুমি বল দেখি।। থানা ভাঙ্গিবারে নাছি কোন প্রযোজন। একা গিয়া কর তুমি রাম সম্ভাধণ।। भू उरारका छलिल अक्षत रूवरा व। থাসিয়া বিলিল বীর র মের সমাজ। রামেরে প্রণাম করি কহে করপুটে। আজ্ঞা কর মহারাজ এসেছি নিকটে॥ শ্রীরাম বলেন শুন হে ক্ষন্সদ বলী। রাবণ রাজারে কিছু দিয়া এস গালি॥ অঙ্গদ বলেন প্রাভু য়ুক্তি নাহি হয়। বালিপুত্ৰ আমি যে আমাতে কি প্ৰত্যয়॥ শ্ৰীরাম বলেন সত্য হেতু বালি বধি। ভোমাতে প্রত্যয় মম আছে ৩৮বর্ষি॥ অঙ্গদ বলেন প্রভূ এবা কোন কথা। নথে ছিঁভ়ি ঝনিব,ভারার দশ মাথা॥ বালির বিক্রম ভূমি পান ভালে ভালে। বিক্য জানিবা মন দ প্রামের কালে ! .পশ্বি রাক্ষদ মধ্যে করিব উঠানি। -রাব্রেরে গালি নিয়া আসিব এখনি॥ স্থূতীব বঙ্গের বাছা প্রাণের দোসর। বিক্র বেশাল কৃষি প্রাণের সোদর। এতকাল পালিদাম যে হাতীর ভোগে। (मणा ७ व एव वन शिनास्थत न्यार्थ ॥ ·

लका गर्था भिद्या जूमि नृषाल जांपरः। আসিয়া শরণ শউক রামের চরশে ॥ নতুবা সকলে তারে এরাম লক্ষ্মণ। थ्छ थ्छ क्रिट्रिय **द्वार एकाम क**न ॥ অপ্ৰ করিল যাত্তা **হয়ে হাউমন**। (६ नकोरल डिठिय़ा विनरह विकास ॥ কহিও আমান বাকা **ভাই লক্ষেশ্বরে।** নিজ ছুৱাচার কর্মা যেন মহিন ক্ষে । সভা মধ্যে বলিলাম হিজ যে বচন। তেকারণে হইলাম লাথির ভালন। নুচ বিভীষণ নাহি বুবে কৌৰ কাজ। ভান মন্ত্রা রুষে তিনি হ**উক মহারাজ**॥ বংশে রহিলাম মাত্র করিতে তর্শণ। কহিও এ সব কথা বালির নালন ॥ বাব বার বনিয়া সে রামের চরণ। বাবনে ভৰ্নিতে যায় বালির নন্দন ॥ ত্মগ্রীব রাজারে বন্দে বা**পের দোসর।** আর শত বিদ্দিলেক প্রধান বান্ত্র॥ করিছে মঙ্গলধ্বনি সর্ব্ব কপিশৃণ । थानरम (मर्थन ८०८म श्रीवार मकान ॥ যায অন্তরীক্ষেতে অঙ্গদ ভাকাবুকা। বায়ুভারে উড়ে যেক **ছলন্ত উলকা।** লম্বাপুরী থেল বার হরিত গমন। পাত্ৰ যিত্ৰ লয়ে যথা বসেছে বাবণ । দেবান্তক নরান্তক অতিকায় ধীর। गरहां नत गरहा हा म प्रच्छा मधीत ॥ হতা পৃষ্ঠে প্রশাম জানার অকম্পন। ৰুশ পুত্ৰত আরোহিয়া সে গুল্ললোচন। রথ সাজাইল দিয়া মণি মুক্তা হীরা। আসিয়া প্রণাম করে কুমার জিশিরা । आहेन निषऐ यह दयन व्यक्ता অজয় বিজয় আদি যুক্তে মঞ্চৰুত ॥ কুন্তকৰ্ণ স্থাত কুন্ত নিকুত্ব স্থান। আর বদ্রনন্ত মাখা নেভান্ন উপন ।। আইন থরের পুত্র সম্বরে সভায়। তপন বপন আৰু বীয়ু সহাক্ষি।।

যার ভয়ে অত্নৰ হয়ত কম্পিত। পিতারে প্রশাম করে বীর ইশ্রমিত ॥ षाहिल मात्रक देवक वीव सांचा वर्ग । मत्य गांक ना चाहित वींच कुछकर्स n निक्ता यात्र कुछक्त आलनात गटन। লক্ষাতে অনুধ্ঞিত কিছুই না জানে॥ ग्रामद्या विद्यास्य माप्य नवाकादत । কপি মর আহিরাছে আমা মারিবারে॥ শিশু রাষ শিশু কপি না জানে আমায়। **ंटें रम सामोब मत्न युविवादत होता॥** বাটা ভরি ভরা দিব আড়নে আড়ন। নেই জন মারিবেক প্রীরাম লক্ষণ॥ এতেক বলিল যদি বীর লঙ্কাপতি। বীরদাপ করি উঠে সব সেনাপতি॥ নর বানর এদেছে তারে ভয় কিসে। আপনা আপনি নিবি গৃহেতে প্রবেশে॥ বানর **থাইতে সাধ** ছিল বহুকালে। **८१न छका जिलिल यानक शूर्गाफाल ॥** আজি যদি কুম্বকর্ণ উঠেন জাগিয়া। থাইবেন লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ বানর বদিয়া॥ हेसिकिक बार्फ अक भी भन्न करें। তার বাবে শত শত মলিবে বামর॥ व्यार्ग निया वाबरतत गरल पिव हो म। পাড়ের রক্ত থাব কামড়ে থাব মাস॥ मन्या छुड़ेकि मार्म वर्ष्ट् स्यान। नवीकात यूठींद माश्रमत अवमान॥ জাঠি ও খকড়া শেল মুদল মূলার। হাতে করি দুর্গ করে যত নিশাচর॥ রাজার সম্মুখ্র রূহে যত সেনাপতি। আনরা থাকিতে তব কিসের ছুণ্তি॥ পীতা লয়ে জীড়া কর আনন্দিত মনে। ्रमानता वाश्वित्रा मित श्रीताम लक्काटन ॥ जिपूर्वन गरीम क्षि यति वाम वादन। শীতা নিতে নারিবে আমরা বিজমানে॥ वानवगरम ज्य क तमा मिलमा वरमत भरा। मूहार्क्टक रमटत पित् चेत्रर्शांड़ा ना जाञ्क ॥

সেই বেটা প্রধান তার কটকের সার। সে থাকিতে মহারাজ রক্ষা নাহি আর॥ লঙ্কাদম্ভ করে গেল রাত্তে এসে পড়ে। সেই ভয় করে পুনঃ আদে কি বাহুড়ে॥ সেই আসি দেখে গেল অশোক্ষনে দীতা সেই করালে রামের সনে শ্রতীবের মিতা ८मई चूमारम विভीवत्। नाना कथा करहा। সেই দাগর বেঁধে দিল গাছ পাথর বয়ে॥ যত দেখ মহারাজ দব চক্র তারি। দে থাকিতে রাথিতে নারিবে রামের নারী রাবণ বলে যা বলিলে মোর মনে তাইনিলে জম্মে যে ছঃখ.না পাই ঘরপোড়া তা দিলে ধরত মোরপুত পাণ কোন কালকৈ আর। রাম লক্ষাণ থাকুক আগে বরপোড়াকে মার এই যুক্তি রাবণ রাজা করিতেছিল বলে। এমতকালে অঙ্গদ বীর উত্তরিল এসে॥ প্রকাণ্ড শরীর তার মন্দ মন্দ গতি। পূৰ্বাচল হৈতে যেন এল দিনপ্তি ॥ আকাশে দেউটি যেন ছুই চকু ছলে। मञ्जक ८०किट्ड वीरतत भगनम्बद्ध ॥ রাবণের দেনাপতি ঘারে ছিল যার।। অঙ্গদের অঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিল ভারা॥ বড় বড় বার ছিল রাজার রক্ষা । তক্ষক দেখিয়া যেন পলায় মুয়ক ॥ ত্নমারে ত্রমারী ছিল উঠে দিল রভ। লাখির ঢোটে কপাট ভেঙ্গে প্রবেশিক গড় त्यथात्न, त्रायमं त्राका वरमण्ड त्मश्यात्न। লম্ফ দিয়া বীর গিয়া বৈদে মধ্যখানে ॥ বদেছে রাবণ রাজা উচ্চ সিং**হাসনে।** তাহা দেখি অঙ্গদের বুড় ছঃথ মনে॥ কুণ্ডলি ক্রিয়া লেজ বদিন সভাতে ৷ পুরদার বার যেন দিল ঐরাবতে ॥ . স্থাক পর্বত যেন অঙ্গদের দেহ। 💃 तक्रिता दल वांभ वहा वर्मा दक्र ॥ বড় বড় বীর ছিল রাবণের কাছে। অঙ্গদের অঙ্গ দেখে চুপ করিয়ে আছে॥

अन्नमरक (मध्य त्रावन ছल माया भारछ। শত শত রাবণ হয়ে বদিল সভাতে ॥ त्य मिटक अन्नम डाट्स दम मिटक शावन। দশ মুগু কু জ বাহু বিংশতি লোচন ॥ সবাই রাবণ ভেদ নাই এক জনে। अन्नत वरल कथा कव रकांन तावरणंत्र मरन ॥ সবে যাত্র ইম্রাজিত ছিল আপন সাজে। পুত্র হযে পিতার মূর্ত্তি ধরিবে কোন লাজে निकुञ्जिला यख्य कदव जावरणव दवि।। কপালে দেখিল তাব যজ্ঞানে কোঁটা। शक्रम बरम बुक्सिमाम अहे द्वित दमयनाम । আকার ঈঙ্গিতে তাবে কহেন সংবাদ ॥ অঙ্গন বলে মত্য করে কওরে ইন্দ্রজিতা। এই যত বদেছে সবাই কি তোব পিতা।। তাবি জয়ে এত তেজ গুৰু লগু না মানস্ ভোর বাপের এত তেম্ব ইন্দ্র বেঁণে আনিস **४णा नाती मटना** पत्नी वणा ८ डाव मारक। এক যুবতী এত পাত ভাব কেমনে বাথে 🖟 কোন বাপ তোরদিখিজ্য কৈল তিন লোকে কোন বাপ তোব কোথা গিয়াছিল

পরিচ্য দে নোকে॥ কোন বাপ তোর চেড়ির অন্ন থাইল পাতালে।

কোন বাপ তোর বাঁধা ছিল বর্জনের অক্ষণালে ॥

কোনবাপ্ন তোর্যসন্তিনিতে শিবাছিলদক্ষিন কোন বাপ ভোর মান্ধতোর বাণে দাঁতে কৈল হুণ॥

কোন বাপ তোর ধতুক ভাঙ্গিতে গিয়াড়িল মিথিলা।

কোন-বাপ ভোর কৈলাসগিবি হলিতে গিযাছিলা ॥

কোন বাপ তোর বধ্র দনে হইন আসক্ত।

তোর কোন বাপের ভগ্নী হরে নিল মধুদৈত। ।

योगित दकावा ।

সূপণিখা রাজী যারে করাইর পিক।।
দণ্ডককাননে যে মাগিয়া পাইক ভিকা॥
শথ্যের কুণ্ডল কর্ণে বক্ত বক্ত পারে।
দল্পব বাজাযে ভিকা। করে বারে ঘরে॥
সন্ন্যাসীব বেশ ধরে মুখে মাথে ছাই।
এ সবাবে কাম নাই তোর সেই

সহিতে না পারে রাবণ **অঙ্গদের** কথা ! লক্ষা পায়ে রাবণ ভয়ে হেঁট করিল মাথা ত্র'থিত হইয়। রাবণ করিল মারা ভঙ্গ। ছুইজনে লেগে গেল বাক্যের ভরঙ্গ। র।বণ বলে শুন ওবে বানরা তেলারে বলি। কোখা হুতে মরিবারে লক্ষাপুরে এলি ॥ কে তোরে পাঠায়ে দিল মর্নিঝার তরে। বনেব বানব কেন ক্লাম্পদের বরে 🛚 কি নাম কাহার বেটা কোন দেশে খসিদ্। ভব কি নারিব নাই সত্য ক'লৈ কহিস। এলদ ব'ল তোব ভযেতে থব্ৰথৱাতে কাঁপি এখন এমন ধরা কথা মরুরে বেটা পালী # कूरे (कान ठाक्रांत्र दिखें। देखारत छवं कि । আমি কে জানিস নাই শোল পরিচয় দি ॥ বালি আর ভারীব তুই বীর অবভার। যাহা জিনিতে কিকিন্ধ্যায় শিয়াছিলি

পড়ে কি না পড়ে মনে ক্রিল অনেক দিন।
হাত ব্লায়ে দেখ গলে আছে শেজের চিন
দেই বালির হুত আদি স্থতীকো চর।
অঙ্গদ নাম ধরি আমি রামের কিছর।
রাম কে জানিদ্ নাই আনিলি সীতা হরে।
এখন দেখি লঙ্গাপুরী, নানিদ্ কেমন করে॥

এই তোর লক্ষাপুরী রাম বেড়িল এসে।
বের'না রাবণ কেন কোনে রইলি বলে॥
জিরণ নয় করণ, নয় নামের সলে বাদ।
বংশে কেহ না, থাকিবে না করিস্ সাধ॥
বারণ বলে কি সুন্ধি রাম শহাপুরে এসে।
বৃথিবা রামের ভরে রৈতে নারি দেশে॥
এই কি ভেবেছে গুহুক চণ্ডালের মিতা।
বনের বানর সহায় করে উদ্ধারিবে সীতা॥
রামের যোগাতা যত সব দেখতে পাই।
বৈলে কেন দেশে থেকে দূর করে

দেয় ভাই॥
নারী সঙ্গে শাইয়া দে বনে কেন প্রবেশে।
ভাইকে বেরে রাজ্য লয়ে রয়না কেনদেশে
রাম যা পারে করুক্ এদে ভোর সনে
সোর কি।

সূপণথার নাক কাটে রথা গামি জী॥ এনেছি রামের সীতা বলগে তার করে। করুক এশে রাম তপদী প্রাণে যত পারে श्रामक शर्वक यनि मिकिकाय नाए । সতী যে রমণী যদি নিজ পতি ছাড়ে॥ গকড়ের ধন যদি হরে লয় কাকে। খলের শরীরে পাপ হচাপ না থাকে॥ থস্থোত উদয়ে যদি চন্দ্ৰ হয় পাত। রাবণ জীতে সীতা নিতে নারিবে রঘুরাথ ॥ বল খিয়া বান্ত্রা রে তোর রঘুনাথে। সেতৃবন্ধ কোঁলে দিউক আপনার হাতে। যেখানে পাৰ্ম্বৰ্ড ছিল সেইখানে তা খোবে উপাড়িল মৃত্যু ফুক্ষ পুনর্বার রোবে।। विज्ञेषन आरम-देशांत्र शांदा धक्रक दर्नेतन । महरशास्त्रादक बादन मिनि शएक गरन दिर्ध ,বিতীয় প্র**ত্য**াইখন রাত্রি নিশাভাগে। সুয়ারে প্রহরী দুর্যুর কেহ নাহি জাগে॥ শঙাদয় করে গৈছে রাত্রে এসে পড়ে 1 তার শাস্তি করে লব তবে দিব ছেড়ে। यञ्चक वान रक्टन ज्ञाम करू निष्ठेक नारक। লব্বিদোষ মার্জনা করে কূপা করি তাকে॥

অঙ্গদ বলিছে রাবণ স্থামরা তাই চাই। কচ্কচিত্তে কাষ কি মোরা দেশে চলে যাই রামকে গিয়া বলি ইহা না করিলে নয়। দেতুবন্ধ ভেঙ্গে দিব দণ্ড চারি ছয়॥ या वालाल जा कांवर अधिक कि जाए। যেথানে পর্বত ছিল খোষ ভার কাছে॥ বিভীষণকে বেঁধে এনে দিব তোর কাছে। বুঝে পড়ে শান্তি কর মনে যত আছে॥ নির্মাইয়া দিব লঙ্কা যত গেছে পোড়া। দুপণখার নাক কাণ কিসে যাবে যোড়া॥ অক্ষণকুমারে রে মেরেছে রামের চরে। তার স্ত্রী বিধবা হইয়া আছে তোর ঘরে॥ যে তোর দারুণ পণ এমন করে কে। কবে বল্বি আমার বধুর স্বামী এনে দেন এক জনকে এনে দিলে তার মনে না লবে মনের মত না হইলে তাহাও ফিরে দিবে। ঘরপোড়াকে এনে দিতে বল্লি বটে হয়। সেই দিন তারে দূর করেছেন খুড়ামহাশয় অঙ্গদৈর কথা ভবে রাবণ রাজা হাসে। ঘরপোড়াকে দূর করিল তার কোন দোষে অঙ্গদ বলে হনু যথন আসিতেছিল হেখা। বলেছিলেন খুড়া ভারে গোটাচারেক কথা যাও লঙ্কায় হনুমান গ্ৰনকুমার। পালন করিয়া কথা আসিহ আমার॥ কুম্ভকর্ণের যাগাটা আনিবে নথে ছি ড়ে। সাগরের জলে লকা ফেলিকে উপাড়ে॥ অশোক্ষন সহিত সীতামানিবেমাথায়করে বাম হস্তে আনিবে রাবণের জটে ধরে॥ পাঠায়েছিলেন খুড়া তারে চারি কার্য্যের তরে।

কাথ্যের ওরে।
চারিকার্য্যের এক কার্য্য কিছুই না করে।
কোপেতে স্থগ্রীব বাজা কাটিতে

ছিলেন তার্। আমরা সকল বানর ধরে রেখেছি তাঁর পায় অনাখের নাথ রাম গুণের সাগর। স্থানীবেরে স্থাজা দিলেন না মার বানর।

ना मातिन एकीव छनिया बारमत कथा। ্দুর করে দিল তার মুড়াইয়া সাথা।॥ কোন দেশে পদায়েছে আছে কিবা নাই। তার তত্ত্ব করে সোরা ফিরি ঠাই ঠাই।। অঙ্গদের কথা শুনে রাঞ্চদের। চায়। সে করে নাই চোরি কর্ম এই বা করে যায় অঙ্গদ বলে বুঝিলাম তোর এসব কিছুই নয় রখুনাথের হাতৈ তোর মরণ নিশ্চয়॥ যে থাকে বাসনা তোর এইবেলা তা কর রাজ আভরণ লয়ে তুই সর্বাঙ্গেতে পর॥ ভুই মরিলে এ সব আর ভোগ করিবে কে ভাগুার ভাঙ্গিয়া ধন দরিদ্রকে দে॥ हर्खी इम्र तथ जानि महिष त्गीवन। नशन मूनिटन, मन इटन जकांद्रण ॥ স্বপ্নগত লোকে যেন নিবি পায় হাতে। আঁথি কচাদিয়া উঠে রজনী প্রভাতে॥ এ সব সম্পদ তোর দেখি সেইমত। চৈত্তম্য থাক্তিতে কর আপনার পথ।। স্ত্রী সকলে ভাকিয়া জিজ্ঞানা কর কথা। কেখা যাবে তোর সনে হরে অনুমৃতা॥ আপনি কুঠার মারি আপনার পায়। অহঞ্চার করে ডিঙ্গা ডুবালি দরিয়ার।। বুদ্ধিমান হয়ে জ্ঞান হারালি অভাগা। শিরে কৈল দর্পাযাত কোথা বাঁধ্বি তাগা। বিভীষণের কথা তুই না শুনিলি কাণে। । **घटच नया कत गिया औ**तारमत वारन ॥ নৰ্বৰ শাস্ত্ৰ পিড়ে বেটা হ'লি হত মূৰ্থ। বল্লে কথা বুঝিস্নাক এইত বড় ছু:খ। পূर्वज्ञमा नाजायन तामे वधूगिन। ष्ट्रास्टरत कतिएक नके अभिना अवनी ॥ উন্মন্ত নিশাচর তুই পাপিষ্ঠ রাবণ। মজিবি দবংশে তার উঠেছে লক্ষণ।। রাম বিষ্ণু দীতা লক্ষ্মী না শুনিলি কাণে। ,तनतरचत्र चट्टन जन्म छटकित नगरन 🖁 🖔 মত হয়ে ধরিলি বেটা জানকীর কেশে।' মেই অপরাধে তুই মজিলি সবংশে॥

বিধাতা বৈশ্বথ তোরে অনুমে অভাগে । वानिन जारमञ्जू मीला मिलवीत देनरा ॥ नन राजात दमरबर कथा अञ्चन् ताखिमितन রহিতে নারিস্ বেটা পরদার বিনে॥ कामतरम मख रहा शर्फ लिनि काँरन। বাসন হইয়া হাত বাড়াইলি চাঁলে ॥ সূর্য্যবংশ চূড়ামণি দশরথ রাজান দেবতা গন্ধৰ্ব আদি করে বাঁর প্রকা॥ তাঁর ঘরে রঘুনাথ জন্মিন। আর্থন। এত দিনে নির্ববংশ হলিরে দশান্ম। কাসরদে মজে গেলি বিষয় আস্বাদে তক্ষকে দংশিল তোরে কি কারে ঔষধে॥ যে রাম তাড়কা বধে পঞ্**বর্ষকালে।** হরের ধশুক রাম ভাঙ্গে অবহেলে।। তাঁহার বনিতা সাঁতা আন্**লি বেটা হ**রে। কালকুট বিন খাইলি ডান হাতে করে॥ অহল্য। পাষাণী হয়ে ছিল দৈবদোৱে। মুক্ত হয়ে পেল রামের চরণ প্রশে। কার্তবীর্ঘার্চ্জুন তৃণ করায়েছিল সাঁতে। তার দর্প চূর্ণ হ'লে। পশুরামের হাতে॥ পরশুরাম পরাভব প্রভু রামের ঠাই। তার দঙ্গে তোর धंन्द, আর রক্ষা নাই॥ গেলি রে রাবণা তুই গেলি এক দিনে। উপায় না দেখি তোর রামনাম বিনে। যদি জীতে বাসনা থাকে গলবুল হয়ে। কান্ধে পোলা করে সীতা বয়ে দিবি লয়ে॥ তবে যদি জানকীনাথ তোৱে করে রোষ। শ্রীচরণে ধরি মোরা মেগে লব দোযে॥ 🤝 রাবণ বলেন বানর তোর মুক্তেপড় ক ছাই আসার জন্মে ত্রঃখ পেয়েশারীক্তিকেন ভাই আমার তরে তোরা কেন ধরিবি হামের পাম যুদ্ধ করে মরিব আশি তেরির গাঁপের কি দায় অঙ্গদ বলেন যত বুঝাই তোর মনে না লম্ব রযুনাথের হাতে তোর মরণ নিশ্চয় 🕸 🔻 হিতোপদেশ কি বুঝিবি শোনরে বেটা গ্রহ ছুই বাঁচলে আমার বাপের কীতিকলতর ॥

নৈলৈ তোরে বেঁচেথাকৃতে সাধকরেকিবলি ্বিনাকে বল্বে এই বেটাকে বেঁধেছিলবালি নিত্য ঘুষিবে আমার বাপের কীর্ত্তি জগন্ময় অতএব বলি দিমকত বাঁচলে ভাল হয়॥ রাবণবলে শোনবানরা ধিক্তীবনে তোর। রাজার বেটা হয়ে হলি মামুদের নদর॥ পুত্র হয়ে পরশুরাম স্থানি পিতার ধান। নিংফাত্রিয় ধরা কৈল ভিন সভিবার॥ পুত্র হয়ে জুই তার কোন কর্ম কৈলি। বাপকে মারিয়া তোর মাকে বিলাইলি॥ ধিকৃ ধিকৃ জাঁবনে তোর যা যার কুশ্টা। লোকেতে যুগিত হয়ে বেঁচে কেন সেটা॥ অঙ্গদ বলে বটে রাবণ মোর মা কুলটা। সত্য করি বল দেখি তুমি কার বেটা॥ জন্ম তোর ভ্রন্ম বংশে ত্রিভুবনে খ্যাতি। বিশ্বশ্রবার বেটা তুই পোলস্ত্যের নাতি॥ বিশ্বশ্রবা দে মহাতপা বিশ্বে ধাঁর যশ। ভূই যদি ভাঁর বেটা তবে কেন রাঞ্চন॥ মা তোর রাফ্সী রে ভ্রাহ্মণ তোর পিতা ভূই বিভা কৈলি বেটা দানবস্হিতা॥ কুন্তুনদী ভগ্নী ভোৱ দৈত্যে নিল হরে। কয়জেতে ভুই নেটা দেখ মনে করে !! রন্তাৰতী সতা সে খণ্ডর বলে ভোরে। বলাৎকার দৈলি তারে পর্ব্বতের ঝোরে॥ আপ্ত ছিদ্র না জানিস্পর ে দিস্ থোঁটা। বারে বারে কহিদ্ কথা মররে অধন বেটা॥ তার আগে বড়াই কর যে না তোরে জানে দাঁতে কুটা করে এলি পরশুরামের স্থা<del>নে</del>।। অঙ্গদের কথা শুনি রাবণ উঠে ছলে। ্ষিলন্ত অনলে যেন মৃত দিল চেলে॥ দশানন বলে বসে করিস কিরে দূত। পলাবে বানর বেটা ধরতো মোর পুত॥ অঙ্গদ-বীর/স্থির বড় দর্শ করে কয়। আর কে ধরিবৈ আপনি আইস নয়॥ কুপিল অঙ্গদ দশাননের বচনে। কোপে গালি দেয় সে রাঁবণ তাহা শুনে॥

অঙ্গদ বলিল মর পাগল রাবণ। কিসের বড়াই তুই করিস্ এখন। তার আগে দপ কর যে জন না জানে। তোর যত বিক্রম বিদিত মম স্থানে॥ কার্ত্তবীর্ষ্য যখন সে কেলি করে জলে। তার আগে গেলি ছুই নর্মালার ক্লে॥ र्वदेश इ वातमर्थ एक्रिनि तम ऋतन । লুকায়ে পুইন তোৱে বাম ৰক্ষতলে।। চক্রে নার বহে তোর মুখে ঘনশ্বান। তাঁর ঠাঁই প্রায় তুই হইলি বিনাশ।। আসিয়া পৌনস্ত্য মুনি করি স্তব স্ততি। তোরে মুক্ত করিয়া দিলেন অব্যাহতি॥ তার ঠাই হয়েছিল সংশয় জীবন। ভাগ্যে প্রাণ রক্ষা তোর মুনির কারণ॥ আরবার গিয়াছিলি পিতার নিকট। শঠতা করিলি বহু তুই বেটা শঠ॥ সদ্ধ্যা হেছু মম পিতা না করেন রণ। যত অব্র ছিল তোর কৈলি বরিষণ॥ সন্ধ্যা সাঙ্গ করি পিতা তোরে বান্ধি সেজে ভুবাইল তোরে ঢারি সাগরের মাঝে॥ লেজে বাদ্ধি ভুবাইল জলের ভিতর। জল থেয়ে রাবণা রে হইলি ফাঁফর॥ আমার পিতার লেজ যোজন পঞ্চাশ। জল মধ্যে রাখি তোরে উঠিল আকাশ।। স্বীকার করিলি তুই নিজ পরাজয়। তবে সে পিতার ঠাই পাইলি বিদায় 🛭 লেজের বন্ধন তোর কিফিস্ক্যায় যোগে। বন্দিয়া পিতাকে মোর আইলি তর্রাসে॥ বহু দিন গিয়াছে না জানে কোন জন। বৃঝিমু বড়াই তোর এই সে কারণ॥ মনে কর রাখণা তোরে হারায় অর্জ্জুন। বলির ছারে চেড়ীর এঁটো থেয়ে হলি খুন এত কে আমার পিতা বান্ধিলেন লেজে। পরিচয় দেহ কিবা আছে এর মাঝে॥ যভাপি রাবণ নাহি দিলি পরিচয়। নেই সে রাবণ তুই বুঝিলু নিশ্চর॥

মেই দব কাল গেল হাস্থ পরিহাদে। এ সব সময় এলো ধন প্রাণ নাশে॥ 'সিংহ প্রতি শুগালের নাহি ভারি ভুরি। রামে ঘাটাইয়া যে মজালি লঙ্কাপুরী। কুপিল রাবণ,রাজা অঙ্গদের বোলে। কুড় চকু রক্ত করি অগ্নি হেন জ্বলে॥ দূতেরে কাটিতে নাই রাজব্যবহার। তেকারণে সহি আমি তোর অহঙ্কার॥. জিনিলাম দেব দৈত্য যক্ষ বিস্তাধর। অনরণ্য মান্ধাতা প্রভৃতি নরেশ্বর ॥ ˈ वानि वर्ष्युत्नत मत्न कुना त्रान तत्।। কি করিতে পারে রাম মনুষ্য পরাণে॥ অঙ্গদ বলিছে মর পাগল রাবণ। ভাগ্যে তোরে বর্জিল রাক্ষ্ম বিভীষণ ॥ রামের বাণের সনে নাহি তোর দেখা। কাটা নাক কাণ দেখ যরে সূর্পণখা ॥ ঘরে আছে ভগিনী সে তোর নূহে ভিম। বিজমান দেখহ রামের বাণ চিছু ॥ " রাংমের বাণের সনে হইলে দর্শন। এক বাণে সবংশেতে মরিবি রাবণ। যত বাণ ধরেন জীরাম গুণধাম। অবোধ রাবণ শুন সে স্বার নাম 🛚 অমর্ত্ত সমর্থ বাণ বলে মহাবল। বিষ্ণুজাল ইন্দ্রজাল কালান্ত অনল ম ় উল্কামুখ বরুণ বিদ্যুৎ খরশান। গ্রইপতি নক্ষত্র গগণ রুদ্রবাণ। সূচীমুধ শিলীমুথ ঘোল দরশন। সিংহণন্ত বজ্রদন্ত বাণ বিরোচন।। কালদন্ত ঐষিক দেখহ কর্ণিকার। চন্দ্রয়থ অশ্বমুথ দেখ সপ্তদার ॥ •বিকট সঙ্কট বাণ সপ্ত ধারাধার। 'অন্ধিতন্দ্র খুরপা আশুগ ক্ষুরধার ॥ • প্ত পক্ষী অগ্নি আর অগ্নিমুধ বাণ। কুবেরার্ট্র রাজহংস বাণ বর্দ্ধমান॥ যুগজ হুর্জনম বাণ ভঙ্গ যে বিভঙ্গ। জিশূল অঙ্কুশ বাণ বারব্য আতঙ্গ ॥

বজ্র বাণ গরুড় ময়ুর সুসন্ধান। কাকমুখ ভেকমুখ কপোতক বাণ। বিষ্ণুচক্র ষট্চক্র বাণ হুতাশন। সন্তাপন বিলাপন সংগ্রামে শ্যন। গজাঙ্ক সন্ধান বাণ চারিদিকে আঁটা। সিংহ শার্দ্ধ তার চারিদিকে কাঁটা॥ এত বাণে রখুনাথ করেন সন্ধান। যাঁর এক বাণে বালি ত্যজিলেক প্রাণ॥ যে বালির নিকটেতে তোর পরাজয়। সে বালিকে মারিলেন রাম মহাশয়॥ বাল্যক্রীড়া বাঁহার শিবের ধনুভঙ্গ। কি সাহসে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধের প্রদঙ্গ ॥ ভেদিলেন সপ্রতাল রাম এক শৱে। তাঁর তুল্য বীর কি আছয়ে চরাচুরে॥ কি হেতু দেখিস রে পাকল করি আঁখি। মাকড়ের ডিম্ব হেন তোর লঙ্কা দেখি॥ তোর কাছে আসি তোরে নাহি করি শঙ্কা উপাড়িয়া লৈতে পারি স্বর্ণপুরী লঙ্কা। হের মৃগু দেখ যোর হুমেরুর চুড়া। হের পদ দেখ মোর কৈলাদের গোড়া॥ হের হস্ত দেখ মোর বজের সমান। একই চাপড়ে তোধ নইব পরাণ॥ অপমানে রাবণ করিল হেঁটমাথা। পাত্ৰ মিত্ৰ সহিতে না কহে কোন কথা ॥ রাবণু,অঙ্গদে বলে গঞ্জিলি বিস্তর,। এক বার্ত্ত। জিজ্ঞাসি রে অবগতি কর॥ যে বানর পোড়াইলমোর লক্ষাপুরী॥ **অক্ষয়কুমারে যে মারিল বলে ধ**রি॥ ভাঙ্গিল অশোকবন অতি হুশোভন। তার মত বীর আছে কহ কত জন ॥ অঙ্গদ বলিছে তারে ভর্পিয়া বচনে। তোর বল বিক্রম বুঝিলাম এত দিনে। সেবকের সনে যদি পাইলি পর্যুজয়ণ কেমনে রাথিবি লক্ষা কছ রে নিশ্চয়। তার ছোট বীর নাই বানর কটকে। নিৰ্বল বলিয়া তীরে কেছ নাহি ভাকে ॥

বীর মধ্যে তাহারে না গণে কোন জন। ঘরের সেবক বেটা প্রন্নন্দন॥ হনুমানে বান্ধিয়া বেড়েছে অহন্ধার। পড়িলি আমার হাতে যাবি মমদার॥ লইয়া যাইব তোরে গলে দিয়া দড়ি। দশ মাথা ভাঙ্গিব মারিয়া লেজের বাড়ি॥ তোর সর্বনাশ হেতৃ উৎপত্তি সীতার। নির্ব্বংশ করিতে তোরে রাম অবতার॥ কোথায় বৈদেন রাম অযোধ্যানগরী। কোথা আইলেন তিনি এই লক্ষাপুরী॥ এত দূরে আদি রাম বান্ধিল সাগর। দে রামের সনে ছুফ তোর পাঠান্তর॥ দেবতা জিনিয়া তোর বাডিয়াছে আশ। এক দীতা জন্মে তোর হবে সর্বনাশ। বংশে কেহ না রহিবে না করিহ সাধ। আপনা আপনি তুই পাড়িলি প্রমান্ত॥ খাটে পাটে শুয়ে থাক দিন ছুই চারিশ হাস্থ পরিহাস্থ কর লয়ে দিব্য নারী॥ পরিবারগণে দেখ দিনে তুই বার। বিশ্বকর্মার নির্মাণ দেখহ ঘর দার॥ স্বর্গ লক্ষা দেখ এ ছর নিশ্মাণ। অঙ্গদ বিক্রম যত কৃত্তিবাস গান॥ তুই অতি তুরাচারী, হরিলি পরের নারী, 'পরলোকে নাহি তোর ভয়<sup>)</sup>। দশরথ মহারাজা, দেবলোকে করে পূজা, শ্রীরাম:যে তাঁহার তনয়॥ বাঁহার তুর্জন্ম বাণ, ভয়ে বিশ্ব কম্পুমান, হেন রাম লঙ্কার ভিতর। (प्रवेशक'करत्रभूका, एरल भारत वानिताका, তাঁর সনে তোর পাঠান্তর ॥ হ্মগ্রীবের বল যত, তাহা বা কহিব কত, 'দে দকল হইবে বিদিত। তোরে এক লাথিমারি,কাপাইব লঙ্কাপুরী,' কি করিবে ভোর ইন্দ্রজিত॥

দে মরিলে ছঃখ শোক নাহিক বানরে।

তেঁই পাঠাইয়াছিলাম লক্ষার ভিতরে॥

আমার বচন ধর, শুন রাজা লঙ্কেশ্বর, ে আইলাম দিতে সমাচার। ' শ্রীরাম দাগর পার, নাহিক নিস্তার আর, নিকটে যে তোর ফমন্বার ॥ রাজা হয়ে পরদার; করিলি রে ছুরাচার, বোধসাক্র নাহি তোব্র ঘটে। 🚁 কেবল ব্রহ্মার বরে, জিনিলি যে পুরন্দরে, রামনামে তোর বল টুটে॥ রাখ রে আপন প্রাণ,কর দীতা প্রতিদান, ভজ গিয়া রামের চরণ। ঘাটি মান তাঁর'ঠাই, ইহা ভিন্ন গতি নাই, তবে তোর রহিবে জীবন॥ তোরা জাতি নিশাচর, না চিনিস্ আত্মপর, তোর ভাই রামে কৈল মিত। শ্রীরামের অঙ্গীকার, করিবেন এইবার, বিভীষণে লঙ্কায় পূজিত॥ শুনিয়া অঙ্গদবাণী, সবে করে কানাকানি, এ লঙ্কার নাহিক নিস্তার। কোপে উঠে লঙ্কেশ্বর, বলে রাজা ধর ধর, দেখি অঙ্গদের অহন্ধার n দেখি যত সেনাপতি,মনে যুক্তি করে ইতি, আমাদের রক্ষা নাহি আর। রামপদ করি আশ, সরস্বতী পরকাশ, কুতিবাস নাচাড়ি স্থসার॥

> রাবণের মৃক্ট লইরা অব্দের শ্রীর'মন্তক্তের ° নিক্টে গমন।

অঙ্গদেরে রাবণ দেখার যত ডর।
ক্রিয়া অঙ্গদ বার করিছে উত্তর ॥
আর কপি মহি আমি বালির তনয়।,
তোর ক্রোবে রাবণ আমার কিবা ভয়॥
রাবণ বড়াই না করিদ্ মোর আগেণ
আমি তোরে মারিলে রামের দত্য ভাঙ্গে॥
রাম হুতীবের যুক্তি আমি ভাল জানি।
তোরে আর কৃষ্ণকর্ণে ববিবেন তিনি॥

ইব্রজিতে স্বাতিকায়ে বধিবে লক্ষাণ। আর যত রাক্ষণে বধিবে কপিগণ॥• কোন বেটা ধরিবে আম্বক ত্বরা করি। 🔻 এক চড়ে তাহারে পাঠাব যমপুরী॥ ক্রোধাকুল চারিদিকে চায় দশানন। অঙ্গদের হাতে পায় ধরে চারিজন॥ চারি নিশাচর করে অঙ্গদে প্রহার। অঙ্গদের দৃঢ় অঙ্গ কি করিবে তার।। অঙ্গদ সে চারিজনে ধরিল সাপুটে। এক লাফে প্রাচীরের উপরে দে উঠে॥ প্রাচীরে তুলিয়া বীর মারিল আছাড়। ভাঙ্গিল মাথার খুলি চুর্ণ হৈল হাড়॥ সে চারি রাক্ষনে মারি ভাঙ্গয়ে প্রাচীর। অঙ্গদ বীরের ডেরে কেহ নহে স্থির॥ প্রাচীরে উঠিয়া ভাবে বালির কুমার। কোন দ্রব্য লয়ে যাব শ্রীরাম গোচর॥ হনুমান এদেছিল লক্ষার ভিতর। দিলেক সীতার মণি রামের গোচর॥ মণি পেয়ে রঘুমণি আনন্দিত অতি। তদবধি মহাতুষ্ট হনুমান প্রতি॥ এই স্থির কারলেক অঙ্গদ,অন্তরে। রতন মুকুট আছে রাবণের শিরে॥ भूकृषे लएत यांच तांग मङ्गंबरः। প্রসন্ন হবেন রাম ইহা দরশনে॥ প্রাচীরে বিসয়াছিল বালির কোওর। •এক লাক দিয়া পড়ে রাবণ উপর॥ সিংহাসনে বসিয়া রাবণ তারে ধরে। জড়াজড়ি করি পড়ে ভূমির উপরে॥ ধরা টলমল করে উভয়ের ভরে। ইন্দ্র গরুত্তের যুদ্ধ গগণ উপরে॥ তুই সিংহে যুখে যেন করে সিংহ্নাদ। তুইজনে সম্ভযুদ্ধ হইল প্ৰমাদ॥ রাবণেরে আছাড়িয়া বালির নন্দন। মুকুট লইয়া বেগে উঠিল গগণ। অঞ্চরে বিজ্ঞাের রাবণ কাঁপে ডরে। ্ **অধো**শুথে উঠিয়া গায়ের ধূলা ঝাড়ে॥

রাবণের কাছে আছে সব সেনাপতি 1 'এত বীর থাকিতে তাহার এ হুর্গতি॥ রাবণ বলিছে সবে আছ কোন কাজে। বানরে মুকুট লম্ন সবাকার মাঝে॥ বীরগণ বলে শুন লঙ্কা অধিকারী। আপনি হারিলে মোরা কি করিতে পারি ॥ তব সনে যুদ্ধ করে ব। লির নন্দন। মোরা ভাবি পাছে লয় সবার জীবন॥ চারি বীর তারে ধরেছিল সাবধানে। আছাড়িয়া অঙ্গদ গ্যারিল সবে প্রাণে॥ পাত্র মিত্র সহিত চিন্তিত দশানন। বৈরী কাঁপাইয়া গেল বালির নন্দন॥ এক লাফে পড়ে গিয়া বানর ভিতর। শ্রীরামে ভেটিল যথা স্থগ্রীব বানর।। শক্রের মুকুট দিল রাম বিভাষান। দেখিয়া বানর সবে করিছে বাখান॥ মুকুট দেখিয়া রাম সহাস্থ বদন। তুষ্ট হয়ে অঙ্গদেরে দেন আলিঙ্গন॥ চান্ধি খারে শুনি বানরের হুলাহুলি। जन्नरमरत शुक्य रमत **जन्न** मि जा वि শ্রীরাম বলেন বীর কহত কুশল। কিমতে ভেটিলে গিয়া সেই মহাবল॥ রঘুপতি অনুমাত করিল তৎপর। অঙ্গদ কহিছে বার্ত্তা যথা পূর্ববাপর॥

> শ্রীরামের সহিত অঙ্গদের কথোপকথন।

শ্রীরামে নোঙায়ে মাথা,অঙ্গদকহিছে কথা, হর্ষিত দকল বানর। রঘুমণি হর্ষিত, স্থগ্রীব স্থুআনন্দিত, লক্ষণের হর্ষ বহুতর ॥ তোমারআরতি পেয়ে,লঙ্কায়গেলা্মধেয়ে, প্রবেশিলাম গড়ের ভিতর"। স্বর্ণের আওয়াদ, যেন চন্দ্র পরকাশ, তথি শোভে প্রবাল পাথর॥ বিশ্বকর্মার ক্বন্ত ঘর, দেখি অতি মনোহর, চারিভিতে কাঞ্চন দেয়াল। খেত রক্তনীল পীত,প্রস্তারেতে মুশোভিত, তাহে শোভে রতন মিশালু॥ গেলাম রাজার ঘর, দেখি সৈতা বহুতর, খাতা জাঠি বিচিত্র নির্মাণ। সোণারপাটের পড়া,নানাবর্ণে দেখিঘোড়া, হন্তী সব পর্বত প্রমাণ ॥ (पिश्रनाम मद्रावादः दः महः मीरकनी करत, - ঘাট সব 🚺 নিশ্মাণ। কমল কুমুদোপরে, কেলি কয়ে মধুকরে, রূপদী রাক্ষদী করে স্নানু॥ দেখিলাম নারীগণ, রূপে মোহে ত্রিভুবন, प्रहें कर्ण ब्रह्मा । পারিজাত মালা হারে লোভে নানা অল-कारत, (यम हस्य गंगनम्थल ॥ বীণা বাঁশী বাঙ্গে তায়,কেহবা সঙ্গীতগায়, গানে করে মোহিত সংসার। নানা আভরণ পার, যেন স্বগবিভাধরী, রূপে যেন দেব অবতার॥ দেখিলাম পুষ্পাবন, मয়ूत मয়ूतीগণ, ক্রীড়া করে মুগ্ধ কামরদে। প্রতি গাছে পিকধ্বনি, বড়ই মধুর শুনি, ভ্রমর ভ্রমরা রুসে ভাসে॥ গেলাম রাজার পাশ, চতুদিকে মহোলাস, त्रावरनरत्न उद्मिरम विखन । ं যতেক বলিলে তুমি, বিগুণ শুনাই আমি, কোপে জুলে রাজা লঞ্চেশ্বর॥ আজ্ঞা দিন লুঙ্কেশর, ধরে চারি নিশাচর, লাফ দিন্তু প্রাচার উপর। कांत्रिकत्न मःशातिया, तावरगरत गानिपिया, শূন্যপথে আইনু সম্বন। শুনিয়া অঙ্গদ বাণী, হরষিত রঘুমণি, ্ অঞ্বদেরে দিলেন প্রসাদ। বির্চিল কৃত্তিবাস; সরস্বতী পরকাশ, वानदत्त्र अग्न जग्न नाम ॥

শ্রীরাম বলেন হে অঙ্গদ ধুবরাজ।
তোমার পিতাকে মারি পাইলাম লাজ।
দে সকল তুংথ কিছু না করিছ মনে।
তোমাকে বাড়াব আমি. অশেষ সম্মানে॥
দক্ষিণের দ্বারে যাও আপনার খানা।
তব কোপে দৃশানন পাছে দেয় হানা॥
বিদায় হইয়া যায় দক্ষিণের দ্বার।
কৃত্তিবাস রচিল অঙ্গদুরায়বার॥

## ইক্রজিভের যুদ্ধে শ্রীরাম লক্ষণের নাগপাশে বন্ধন।

অঙ্গদের ভৎ সনে ক্রোধিত দশমুখ। অসন্মান লজ্জায় হইল অধোমুখ ॥ বহু কোটি সেনাপতি তাহার প্রধান। যুঝিবারে সবাকারে করে সন্বিধান # সপ্ত স্বৰ্গ জিনিলাম সপ্ত যে পাতাল। মম ডরে দেবগণ কাঁপে সদাকাল ॥ ইন্দ্র যম সূর্যা মম ডরে নাহি আটে। এত দুরে আদিয়া বানর বেটা ঠাটে 🛚 ইন্দ্রজিত বলি তোরে সবার প্রধান। রাম লক্ষণেরে মারি রাথহ সম্মান ॥ হ ব্রা ব্যাড়। ঠাট আদি লহত অপার। অাজিকার যুদ্ধে মার তার চারি দার 🛭 দাবধান হয়ে বাপু কর গিয়া রণ। আগে মার অঙ্গদেরে শেষে অঞ্চ জন॥ বাপের ছুলাল বেটা ৰার মেৰনাদ। সর্বাঙ্গ ভরিয়া পরে রাজার প্রসাদ।। সাজিন যে মেঘনাদ বাঁপের আরাত। লেখা জোখা নাহি যত সাজে সেনাপতি। সার্থি আনিল রথ সংগ্রামে গমন।, মনোহর রথখান করিল সাজন ॥ কনক রচিত রথ বিচিত্র নির্মাণ 🛊 🤊 বায়ু বেঁগে অট ছোড়া <del>রংথর,যোগান।।</del> পার্কতীর ঘোড়ার মুখে হীরার বিশ্বকী। करन दश्यान उन्धि ऋत् इतं मुकि॥

স্বর্ণ ব্রাপ্য সাজে রথ করে ঝিকিমিকি। অফ অকোহিণী ঠাট যুঝায় ধানুকি॥ দশ কোটি হাতী চলে বিশকোটি বোড়া। পঁচাশীতি কোটি চলে শেল আর ঝক্ডা।॥ নানা মত রখ লয়ে যোগায় সার্থি। নানা অন্ত্ৰ লয়ে চলে সব যোদ্ধাপতি॥ পিতা প্রদক্ষিণ করি রথে গিয়া চড়ে। বিংশতি যোজন পথ দৈন্য আড়ে যোড়ে ॥ কটকের পদভরে কম্পিতা মেদিনী।. কটকেতে বাগ্য বাঞ্চে তিন অক্ষোহিণী॥ সহস্র দগড় বাজে সহস্র কাহাল। কোটি কোটি ঘণ্টা বাজে মুদঙ্গ বিশাল ॥ ভেউরী ঝাঁঝরী বাজে ত্রিশকোটি কাড়া। কাংস করতাল বাজে তিন লক্ষ পড়া॥ ঘন ঘন বাজে তার কত কোটি দামা। দণ্ডী ও মহরী বাজে নাহি তার সীমা॥ সহস্র ভোরঙ্গ বাজে ডম্ফ কোটি কোটি। দশ লক্ষ দগড়েতে ঘন পড়ে কাটি॥ বহু লক্ষ শিঙ্গা বাজে অতি খরশান। কত কোটি বাজে সিন্ধু আর বিন্দুয়ান॥ বিরানই কোটি বাজে ধৃস্রী মহরী। ত্রিশ কোটি শানাই বাজে ঝাঁঝার মহরী॥ থকম ঠমক বাজে পঞ্চাশ হাজার। বিশ কোটি বাজিছে পাথোয়াজ উর্মার॥ নানা শব্দ করি বাজে পায়ের নৃপুর। ুমালসাট মারে কেহ শব্দ যায় দূর॥ বাজে স্বরমন্ত্রল সাতাইশ লক্ষ কাঁদী। মূত্রস্বরে বাজিছে জাটাইশ লক্ষ বাঁণী।। বাছণকে দেবতার মনে লাগে ত্রাস। **সহস্র সহস্র** বাজে রুদ্রক পিনাশ।। **७** इत विशाल जाक वाटक क्यारजाल । সকল পৃথিবী যুড়ে উঠে গণ্ডগোল ॥ রাক্ষ্প কটক ভরে পৃথিবীর কাঁপ। **হাতী ঘো**ড়া র<del>থ</del> নড়ে হৈয়া এক চাপ॥ ক্টকের ধূলায় পৃথিবী অন্ধকার। প্রথমে চাপিল গিয়া পূর্বকার দার ॥

এক চাপে করে বীর বাণ বরিষণ। গাছ আর পাথর বরিষে কপিগণ 🛭 রাক্ষস বানরেতে হইল মিশামিশি। কৌতুক দেখিছে দেবগণ তথা আসি 🛊 বাণ যুড়ে রাক্ষদ ধনুকে দিয়া চাড়া। বানরের উপরে পড়িছে যোড়া যোড়া। বানর পাথর গ্রাছ করে বরিবণ। কোটি২ রাক্ষদ রণে ত্যজিছে, জীবন ॥ চাপড় মৃকুটি বানরের <mark>মানে তাড়া।</mark> মুকুটির ঘায় কার মাথা কেল ওঁড়া।। বালের যেমন রূপ বানরের₃বঙ্গ। মরণের ভয় নাহি রণে নাহি ভঙ্গ ॥ উভয় কটকে যুঝে রক্তে হৈল রাঙ্গা। রক্তে নদী বহে বেলাদ্রমাসে গঙ্গা॥ বোড়া হাতা বীর আদি রক্তরসে ভাসে। হরিযে বানর দৈত্য মনে মনে হাদে॥ তার তুল্য ঢেউ উঠে রক্ত কলকলি। যুদ্ধের নাহিক দামা অধিক কি বলি॥ কোন যুগে এইমত যুদ্ধ নাহি হয়। অসময়ে জ্ঞান হয় প্রলয় উদয়শা পূর্ববদ্বারে সমর করিয়া যথোচিত। চলিল দক্ষিণ দ্বারে বাঁর ইন্দ্রজিত॥ অঙ্গদেরে দেখি তথা ইন্দ্রজিত হাসে **।** গালাগালি দেয় তবে যত মনে আইদে ॥ মোর বাপে গালি দিয়া পলাইলি ডরে। আয় ভৌর কোন বাপে আঞ্চি রক্ষাকরে॥ বাপকে মারিয়া তোর মাকে নিলে আনে ধিক্রে বানরা তোর লাজ নাহি মনে॥ যার শরে মরে তোর পিতা বালিরাজ। ধিক্ তৌরে অধম করিস তারি কাজ।। থাইব ঘাড়ের রক্ত কামড়াব মাস। মোর হাতে আজি তোর অবশ্য বিনাশ। দেশেতে জীয়ন্ত যাবি না করিস সাধ। অন্য জন নহি আমি বীর মেঘনাদ্র অঙ্গদ বলিছে রে গর্জ্জিস অকারণ। পদাযাতে তোর আজি লইব জাবন॥

মারিতে গেলাম তোরে লক্ষার ভিতর। সে কোপ পড়িল চারি রাক্ষম উপর॥ কি কিন্তায় ভোর বাপ সীতাদেবী হরে। তার পাপে 'মোর বাপ মরে এক শরে॥ তার পাপে পড়ে রণে ত্রিশিরা কবস্ক। তোর বাপের পাপে সাগরেতে সেতৃবন্ধ তোর বাপ নারীচোরা তোর রণ চুরি। আজি তোরে অব্দুর্গ পাঠাব যমপুরী। চোরপুল্র চোর তুই চুরি কর রণ। আজিকার যুদ্ধে তোর লইব জীবন 🛚 এত গুনি ইক্লিজিত পুরিল সন্ধান। কোটি কোটি বানরের লইন্দ পরাণ॥ অঙ্গদে এড়িয়া সবে পলায় বানর। রণমধ্যে অপ্দ রহিল একেশ্বর। মহাক্রোধে অঙ্গদ কাঁপিছে থর থর। ইব্রুজিত পরে ফেলে পাদণ পাথর॥ কুপিল অঙ্গদ বীর রথে মারে লাথি। লাখির চোটে চুর্ণ করে রথ আর সার্থ অল্প বিক্রমে ইন্দ্রজিত কাঁপে ত্রাসে। লাফ দিয়া ইন্দ্রজিত উঠিল আকাশে॥ जाकारम शांकिया (मर्य छूटे रेमरम द्रव। রাক্ষস বানরে যুদ্ধ নাহি নিবারণ॥ • প্রচণ্ড রাক্ষ্য আইল হয়ে অতিয়ান। সম্পাতি বানরে মারে তিন শতবাণ॥ বাণ খায়ে সম্পাতি যে হইল বিৰুণ। উপাড়িয়া আনে রুক্ষ নামে অশ্বর্ণ। অশ্বনৰ্ণ বুক্ষরে দিল তিন পাক। বায়ুবেগে বুরে যেন কুমারের চাক ॥ এডিলেক গাছ গোটা করিয়া ভ্রার। রুকাঘাতে প্রচণ্ড হইল চুরমার। সম্পাতি বানর বীর প্রচণ্ডে মারিয়া। অসশ্ব্য রাক্ষ্যে মারে লেজে জড়াইরা ॥ চারি বীরে লেজে বান্ধি মারিল আছাড় মার্শার খুলি ভেলে গেল চুর্ণ হৈল হাড়। তপন নামে নিশাচর আইল গদক্ষে। সন্ধান পুরিয়া বাণ নীলবীরে বিদ্ধে 🛊

বাণ খাইয়া নীল বীর উঠে দিল রভু। চড়িয়া হাতীর ক্ষন্ধে তারে মারে চড় 🛭 চড় চাপড়ে**তে গেল তুই আঁথি উড়ে।** সংখ্যামের মাবেতে তপন গেল পড়ে॥ রথে চড়ে আইল বিত্যুৎমালী নাম। বানরের সঙ্গে করে তুর্জ্জর সংগ্রাম 🛭 (इनकारल इन्मान (परिन मसूरथ। তিন শত বাণ মারে হন্মানের বুকে 🛭 বাণ খেয়ে হসুমান চিন্তিত নহে চিতে। লাফ দিয়া উঠিল বিহ্যুৎমালীর রথে॥ রপেতে উঠিয়া ভার ধরিলেক চুলে। টানাটানি করে তার মাথা ছিঁড়ে ফেলে রণেতে প্রবেশ করে সুবর্ণ রাক্ষ্য। একেবারে মদ খায়.সাতাইশ্বনসা সোণার পবিত্র পরে দোনার উপর সোণা বানর কটকেভে আসিায় দিল হানা॥ খাঁড়া ধরে কখন কখন ধমুর্বাণ। বানর কটক কেটে কৈল খান-খান 🛭 ঘোর অন্ধকার হৈল সেই রণস্থলে। रानत कठेक मर धरत धरत जिल्ला • রণস্থলে বানরের দেখিয়া তুর্গতি। আইল দারুণ কোপে নীল সেনাপতি॥ কুপিয়া যে নীলবীর চারিদিকে চায়। বিহ্যাৎমালীর রথচক্র এক পায় 🛭 <sup>4</sup>উপাড়িয়া চাকা গোটা তুলে নিল হাতে দানবে ক্যিলা যেন দেব জগরাখে 🛚 अिष्टलक ठाकार्षिठी जूरन वाह्यरन। व्यख्र और क कि दि हो का निषय अदल ॥ वाश्रु (वर्ग व्याहेरम होका कि कहिर क्था চাকার ধারে ব্ণটি পাড়ে স্থবর্ণের মাখা 🛚 সুষ্টেশ বানররাজ রাজার খণ্ডর। ত্ই পুদ্র লয়ে বুড়া মুবিছে প্রচুর ॥ ষুবিতে বুবিতে বুড়ার বেড়ে গেল রঞ্চ। नाक पित्रो डिटर्र (यन वय्ट्रेंग इंद्रक्र 🛚 যুবিতে যুবিতে বুড়া পড়ে গেল জোলে। দশ বিশ রাক্ষস চাপিয়া ধরে কোইল 🛊

বুড়ার চাপড় চড়ে কর্ণে তালি লাগে। নিমিধে রাক্স সব শকা মধ্যে ভাগে॥ যুবেন লক্ষণ বীর সুমিত্রানন্দন। অবদাদ নাহি বীরের প্রথম যৌবন ॥ • রঘুবংশে উদ্ভব লক্ষ্মণ মহামতি। স্থেরি কিরশ বীর শশধর জ্যোতি। উদয় অন্ত যুখে বীর নাহি অবদান। थण भिका वोदात (य र्थण धसूर्वदीन ॥ মারে লক্ষ নিশাচরে চক্ষুর নিমিষে। ূ কোটি সহত্র রাক্ষ্য মারে বেলা অবশেষে লক্ষণের যুদ্ধ দেবিতার ধনা। তিন লৈক রাক্সের কাটি পাতে জন। तरक ननी राष्ट्र वांचे तरक छेर्छ रक्ना। লক্ষণের বাবে পত্তে রাক্সের থানা॥ ষাক্ত ভাগু ভঙ্গ দিয়া পৰাইল তাসে। ইন্দ্রজিড় দেখে তাহা থাকিয়া আকাশে। শিতা মোর কটক সঁপিল হাতে হাতে। রাখিতে শারিলাম ঠাট যাইব কিমতে॥ অগ্নিকেছু ভুসাকেছু বিক্রেমে বিশাল। वर्ज्यन योत भए नकात रकांगिन ॥ পড়ে ষটু নিষটু সাক্ষাৎ, যমসূত। অক্য রাক্স পড়ে সমরে অদ্ভত। বজ্রমুষ্টি পড়ে শব্দে কর্ণে লাগে তালি। भनम त्रांच्यम भए**ए नए**य रेमचर्थान ॥ ছাত্রী ঘোড়া পড়িল অনেক রাজ্যথও। মাহত পড়িল রণে সমরে প্রচও॥ দেবমুক্তি পড়িল সকল সেনাপতি # তিৰ লক্ষ পড়ে রাজার প্রধান পঁদাতি॥ হাতীর পৃষ্ঠে পড়ে সৈন্ত দেউলের চূড়া। পড়ি**ল অৰ্ধ্বুদ কোটি** পাৰ্ব্বতীয় ঘোড়া॥ রাজ্যের মহাপাত্র পড়ে রাজ্যন্ত্র করি কোন মুশ্ৰে প্ৰৰেশ করিব লক্ষাপুরী॥ আদর করিয়া পিতা দিল গুরা পাণ। এত্তেক কট্টক পড়ে মোর বিছ্যমান॥ ্কটকের ভাল মন্দ মোরে সব লাগে। द्रकान नाटक शिव्रा मोखाहेर शिक् कार्रा

**प्रिंग प्रमा** करित किनिवादत नाति। অদেখা হইলে যুদ্ধ করিবারে পারি॥ মহাযুদ্ধ করিল মায়াতে করি ভর। মেঘের জাড়ে থেকে মারি নর আর বানর ভাক দিয়া জীরামেরে বলে মেঘনাদ। জীয়ত্তে যাইতে দেশে না করিছ সাধ 🛭 নিকবল রাক্ষম মারি হরিষ অন্তর। অাজিকার যুদ্ধে পাঠাইব যুদ্ধর 🛭 এতেক বলিয়া ধয়ুকেতে দিল চড়া। (म डेन (म शांत (यन छान्नि भएंड हुड़ा ॥ সোণার ধন্তকে বীর যোড়ে তীক্ষ শ্র। সপ্তমীপ পৃথিবী কাঁপিছে থর থর। ধন্মকেতে দিয়া গুণ তিনবার লোকে 1 ত্রনা আদি দেবগণ ধরহরি কাঁপে 🛭 রাম লক্ষাণ বলি বীর ঘন ডাক ছাড়ে। সম্বর আমার বাণ ঝাঁকে ঝাঁকে পড়ে॥ এডিলাম বাণ এই যমের দোসর। ছুটিল হুর্জ্জর বাণ সম্বর সম্বর॥ এ চ বলি করে বীর বাণ বরিষণ। জর্জ্জর করিয়া বিস্কে জীরাম পক্ষমণ 🛭 নানা বৰ্ণে বাণ এড়ে জানে নানা ছলা। রাম লক্ষ্মণের কাটি পাড়িল মেখলা। তিলাল্প নাহিক স্থানু রক্ত পড়ে স্রোতে তুই ভায়ের রক্তধারে বন্নমতী তিতে। হেথ। ইন্দ্রজিত বিশ্বে ক্ষরাল লক্ষ্মণ। উত্তর দারে বার্তা পাইল পুঞাৰ রাজন ॥ উত্তর স্বারেতে তথন নাহি হানাহানি। রক্ষক রাখিয়া রাজা চলিল আপনি॥ পশ্চিম দ্বারে মহাযুদ্ধ করে ইন্দ্রজিত। চলিল সুঞীব রাজা বাঁচাইতে মিত। ধাইল সুঞীব রাজা অতি শীঘ্রগজি। ছত্ত্ৰিশ কোটি সেনাপতি চলিল সংহতি 🛚 পুকরেরে থানার আদিয়া শীদ্রগতে ৷ সমাচার দিল যথা নীল সোনাপতি 🖁 নীল ও কুমুদ ধায় কটক যুকাবারে। थाना ভাঙ্গি গেল সবে পশ্চিম ছ্রারে 🖁

দক্ষিণ বারেতে আছে অঙ্গদের থানা। মহেন্দ্র দেকেন্দ্র তাহে আছে তুই জনা॥ गर्दस्य (मर्देश्य हर्ष्य यक (मर्नाश्य) আশী কোটি বানর আছে তাহার ভিড়ন। ধাওয়াধাই বার্ত্তা তার কহে জনে জন। সবে মাত্র না জানে রাক্ষণ বিভীগণ॥ বিভীষণে না কহিল বিপক্ষের জ্ঞানে i এই হেড় সংবাদ না•পায় বিভীষণে॥ চারি মারের কটক হইল এক ঠাই। মেবের আড়ে ইক্রজিতা বিজৈ তুই ভাই॥ লাফ দিয়া খানর কটক উঠেত আকাশ। কোথায় থাকিয়া যুবে না পায় তল্লাস। শ্রীরাম লক্ষণ বলে হৈলাস নিরাণ। মেঘের আড়ে ইক্সজিত করে উপহাস॥ সহ অলোচনে না দেখিল পুরন্দর। দ্ব ই চক্ষে কি দেখিবি নর আর বানর॥ শ্রীরাম লক্ষ্মণ তোরা সাপুরের জাতি। আজি বুঝি তোদের পোহাল কালরাতি॥ মেঘের আড়ে থাকি করে বাণ বরিষণ। জর্জর করিব্লা বিশ্বে শ্রীরাম লক্ষণ।। কোথা থাকি যুৱে বেটা দেখিতে না পাই জীবনের বাসন। ছাত্রিল গুই ভাই॥ এত বাণ মারি বেটা ফ্রমা নাহি মানে। নাগ পাশ বাণ যুড়ে ধকুকের গুণে॥ নাগপাশ বাণ এড়ে বড়ই দারুন। যার নামে ঘন.ইক্স কাঁপায়ে বরুণ ॥° **ব্রহ্ম অন্ত্র** নাগপাশের তুর্জন প্রতাপু। এক বাণে ছইল চৌরাশী লক্ষ সাপ। সাপ হয়ে বাণ আকাশেতে ধরে ইনা। পাপের মুখে জনে যেন আগুণের কণা॥ मूर्थरज्ञमाङ्गण चिंश क्रांत शिकि शिक । আছুক অন্তের কায কাঁপয়ে বাহ্ননী॥ চলিলু যে ৰাণগোটা হুৰ্জন প্ৰভাপ। অ্ফিস্ত সমাৰ: যেন এক এক সাগ।। वाश्रु(वर्धः) योग वांग त्यरचत्र शर्कत्व । হাতে পায়ে বান্ধে গিয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণে ।

কৌন সাপ গলায় জড়ায় কেই পায়। পাক দিয়া ভুজঙ্গ জড়ায় সর্ব্ব গায়॥ হাত পা নাড়িতে নারে গলায় লাগে কাঁস অসের দোসর হৈল বন্ধন নাগপাশ n সাপের বিষের জ্বালায় অধৈষ্য শরীর। উত্তর শিয়**ের** *ঢলে প***ড়েন গ্র**ই বীর॥ লক্ষণ পড়িল আর রাম রঘুমণি। हत्त मुर्वा थरम (यन পिएन व्यवनी ॥ লৈটায় কমল অঙ্গ আলুথালু বেশ। লৈটায় ধসুক ভূগ আলুয়িত কেশ। রণ জিনি ইন্দ্রজিত ছাড়ে সিংহনাদ। পিতৃ স্থানে যায় বীর শইতে প্রসাদ।। বানরের শুন এখন ক্রন্দ্রনের রোল। লঞ্চায় প্রবেশে বীর বাঞ্চাইয়া ঢোল। আগে পাছে পড়ে কত চন্দনের ছড়া। তাহার উপরে পাতে নেতের পাছড়া। হাতেক প্রমাণ পড়ে পুষ্প পারিজাত। সৌরভেতে পুর্ণিত শীত**ল বহে** বাত । পিতৃ আগে দাণ্ডাইল করি খোড় করে। তিনবার মাথা নোঙায় রাজ ব্যবহারে॥ রাবণ জিজ্ঞাসা করে গণের সংবাদ। যোড়হাতে কহিছে কুমার মেঘনাদ॥ থক্দ রক্ষ দেবতা গদ্ধর্ব চরাচর। সবার কঠিন যুদ্ধ নর আর বানর॥ •প্রথম করিতে যুদ্ধ বানর সংহতি। চু িকল রথছত্র মারিল সার্থি॥ আপনা রাখিতে গামি হইলাম কাভর। প্রাণভয়ে প্রাইলাম আকাশ উপর 🛭 দা গ্রাইয়া দেখিলাম রাক্ষদ তুর্গতি। এক'দত্তে পড়িল সকল সেনাপতি॥ পড়িল সকল সেনা পাই অপমান 🖟 রাম লক্ষণ বিদ্ধিয়া করিলাম খান খান ম গণ্ড খণ্ড করিলাম মাথার টোপর। রক্ত गাতা না রালিলাম শরীর চিতর ॥ বাণে বিন্ধে ছই ভায়ে করিলাম কর্মনা পড়িল অনেক ঠাট অসংখ্য বাদর ॥

ব্ৰহ্ম অন্ত নাৰ্পপাশ প্ৰচণ্ড প্ৰতাপ । একেবারে জন্মিল চৌরাশী লক্ষ দাপ।। माथ इर्य हरण वांग आकारण धरत क्या। হাত পায় গলায় বান্ধিল ছুই জনা॥ ত্রিভুবন মিলে যদি করে আকিঞ্ব। তবু না খদিবে নাগপাশের বন্ধন॥ হস্তী যোড়া রত্ন দিল ভাগুরে প্রচুর। অমূল্য রতন হার দিলেক কেয়ুর ॥ নানা অলঙ্কার দিল নীলকান্ত মণি। আনি বিভাধরী দিল নীলকান্তমণি॥ রাজপ্রসাদ দিল রাজ্য করে লও ভও। সবে মাত্র নাহি দিল নব ছত্রদণ্ড॥ বাপের স্থানে বিদায় হয়ে গেল ইন্দ্রজিত। ত্রিজটা রাক্ষয়ী বলি ডাকিল স্বরিত॥ রাবণ বলে ত্রিঞ্চটা গো যাহ একবার। চুর্ণ করে আইসহ সীতার অহঙ্কার॥ পুষ্পক বিমানে লহ দীতারে তুলিয়া। ক্ষণেক আইসহ তুমি আকাশ ভ্ৰমিয়া॥ রাম লক্ষণ পড়েছেন বন্ধন নাগপাশে। স্বচক্ষে দেখুক সীতা থাকিয়া আকাশে॥ রাম লক্ষণ মলে সীতা হইবে নৈরাশ। আমারে ভদ্ধিবে দীতা মনে পেয়ে ত্রাদ। রাবণের আজ্ঞা যদি ত্রিজটা পাইনা। রাম লক্ষণের কথা সীতাকে কহিল॥ রাম লক্ষণ পড়িয়াছে ইন্দ্রজিতার বাণে। স্বামী দেবর দেখ যদি এস মোর সনে॥ চলিলেন দীতাদেবী ত্রিজটা সংহতি। রথে চড়ে ছুইজন যান শীঘ্রগতি॥ রাম লক্ষণ পড়ে নাগপাশের বন্ধনে। মাথায় হাত সীতাদেবী করিছে রোদনে॥ মোর পোহাইল বুঝি আজি কালরাতি। অভাগিনী হারালাম তোমা হেন পতি॥ শিশুরুলৈ ছিলাম যথন জনকের ঘরে। অবিধবা বলে লোকে কহিত আমারে ॥ সকলের বাক্য মোরে হৈল বিপরীত। ধুলাতে পড়িলা প্রতু হয়ে অসম্বিত।

তুষ্ট কৈল ভিনপুর, বধিয়া তাড়কাম্বর, ক্রনকৈর পণ পূর্ণ করি। হরের ধলুকথান, ভাঙ্গি কৈশা খান খান, ধন্ম কৈলা জনকের পুরী॥ শ্রীরামের গুণ স্মরি, বিবিধ বিলাপ করি, কান্দে সীতা নহে নিবাগ্নণ। কৈকেয়ীসতাই দোষে,আসিয়া কাননবাসে, বিপাকেতে হারালে জীবন H ভরত করিল স্তুতি, না করিলে অমুমতি, বনে আইলৈ সত্যে করি ভর। পরিহরি কি কারণ, রত্নময় সিংহাসন, কোমলাঙ্গ ধূলাতে ধূসর॥ আজ্ঞাকারী চরাচর, অযোগ্যার ছত্রধর, সাগর বান্ধিয়া হৈলা পার। আমি কি অভাগ্যবতী, হারালাম রামপতি, তব মুখ না নেখিব জার॥ আমা অন্বেষণ করি, এস প্রভু লঙ্কাপুরী, ত্রঃখ আমার না হৈল মোচন। কৈল যুদ্ধ বিপরীত, ত্মরাচার ইন্দ্রজিত, তাহে প্রস্থ হারালে জীবন॥ ত্রিজটার হাতে ধরি, বিস্তর বিনয় করি, বলিতেছে করুণা বচন। তোমার সহায় গুণে,যাব আমি স্বামীদনে, রাথ রথ না কর গমন।। দীতার রোদন শুনি, হইল আকাশ বাণী, ঁ কভু রামের নাহিক বিনাশ। তোমারে উদ্ধারকরি,যাবেন অযোধ্যাপুরী, রচিল পণ্ডিত কুতিবাস ॥

## শ্রীরাম লক্ষণের নাগপাশ হইতে মুক্তি।

কাতর হইয়া কান্দে সীতাত রূপদী। দীতারে প্রবোধ দেয় ত্রিজ্ঞটা রাক্ষদী । পুষ্পারথ দেখ সীতা দেব অবতার। কথন না সহে এই অশুচির ভার॥

একান্ত জ্রীরাম যদি হারাতেন জীবন। অচল হইত রথ না যায় খণ্ডন॥ না কর রোদন শীতা না কর রোদন। প্রাণ না ত্যজেন তোমার প্রীরায়লক্ষণ॥ বহুকাল গেল ছুঃখ অল্ল দিন আছে। ভাবি আমি ক্ষণে সীতা মরে যাহ পাছে॥ এত বলি ত্রিজটা বিস্তর বুঝাইয়া। গেল অশোকের বনে শাঁতারে লইয়া॥ অশোকের রক্ষতলে বিদিলেন সীতে ৷ স্বৰ্ণবেত হাতে ঘুৱায় যতেক চেড়াতে॥ নাগপাশে বন্দী আছে শ্রীরাম লক্ষাণ। মাথায় হাত দিয়া কান্দে যত বানরগণ॥ বড় বড় বানর কান্যে বলে হায় হায়। নাল সেনাপতি কাল্কি গড়াগড়ি যায়॥ मकन कर्षकं कारण दहेशा अखान। পিতা পুত্রে কান্দিছে কেশরী হনুমান॥ ক ন্দিছে স্থতীব রাজা কটকের আড়ে। মিত্র মিত্র বলি রাজা ঘন ডাক ছাড়ে 1 লঙ্কাতে যগুপি প্রভুরগুনাথ মরে। কি বলিয়। যাব আমি কিঞ্চিদ্ধ্যানগরে॥ কিষ্কিন্ধ্যার রাজপাট সব পোড়াইয়া। পরাণ ত্যজিব আমি সাগরে ভূবিয়া॥ স্থগ্রীব বলেন সবে এক ঐক্য করি। যাব তুই ভায়ে লয়ে কিষ্ণিধ্যানগরী॥ শ্রীরাম লক্ষাণে যদি পারি বাঁচাইতে। আনিব ঔষধ যথা পাব সংসারেতে॥ ' বাঁচাইয়া শ্রীরাম লক্ষণ ছুইজনে। করিব তুমুল যুদ্ধ রাবণের সনে॥ मवः एन मातिय यएव लकात त्रावन । " ত্তবৈ সে জানিবা আমার স্বদেশে গমন॥ দূর হতে ক্রন্সন শুনিয়া বিভাষণ। চারিদিকে চাহিয়া ভাবিছে মনে মন ॥ কোন বীর লইয়া পড়েছে আথান্তর। মাথায় হাত দিয়া কেন কান্দিছে বানর॥ কান্দিতেছে স্বত্রীব অঙ্গদ যুবরাজ। সকল বানর কান্দে ছোট নহে কাজ॥

এত ভাবি বিভীষণ চলিল সম্বর। বিভীষণে দেখে পলায় যতেক বানর ॥ বিভীষণ ইন্দ্রজিত অভেদ রূপেতে। বিভীষণে দেখে বলে এল ইব্ৰজিতে। স্থাীব ডাকিয়া বলে অঙ্গদের আগে। তুমি আছ সম্মুখে কটক কেন ভাগে॥ অঙ্গদ বলেন শুন বানরের পতি ৮ বিভীষণে দেখে পলায় যত সেনাপতি ॥ ডাক দিয়া কহিছে অঙ্গদ যুবরাজ। কারে দেখে পালাও মুণ্ডেতে পড় ক বাজ। হানা দিয়া ইন্দ্রজিত গেল লক্ষাপুরে। বিভীষণে দেখে কেন পলাইছ ডরে॥ দেশে পলাইয়া যাবে পুত্র দারা আশে। এক গাড়ে গাড়িবে হুক্রীব রাজা, দেশে ॥ যদি দেশে যাবে মনে করহ বাসনা। উলটিয়া রাখ গিয়া আপনার থানা॥ অঙ্গদের:দেখিয়া দত্তের কড়মড়ি। আপনার থানায় সবে যায় তাড়াতাড়ি া বিভীষণ বলে শুন রাজীবলোচন। জীয়তে মরিলাম আমি তোমার কারণ ৷৷ পলাইতে ঠাই নাই ধাব কোন দেশ। বিশেষ সাগরে গিয়া করিব প্রবেশ ॥ ধিক বিকু রাজ্যভোগ বিক্ ধিকু স্থ । জনম গোঙাব আমি দেখে কার' মুথ॥-এতেক শুনিয়া তবে বিভীয়ণের বাণী। ধীরে ধীরে কহিছেন রাম রঘুনণি॥ সব ছাড়ি বিভীয়ণ আমা কৈল দার। শুধিতে নারিলাম মিতা বিভাষণের ধার। নাগপাশে বন্দী মৃত্যু হুইল আমারে। মরা লাগি জীয়ন্তে কোথায় কেবা মরে॥ শুন হে স্থগ্ৰীব মিতা কহি তব স্থানে। দৈন্য লয়ে যাহ তুমি আপন ভবনে। আম। স্থানে মিত্র তুমি সত্যে হৈলে পার ह তুমি কি করিবে দৈন বিপক্ষ আমার॥ নৃতন স্থপতি তুমি দেখহ বিচারি। তোমা রিশা নওতও হবে রাজপুরী॥

করহ রাজোর চর্চা গিয়া নিজ রাজ্যে। আনার নিকটে আর আছ কোন কার্য্যে॥ নাগপাশ অন্ত্র এল আমা দোঁহা তরে। ভাগেতে যা ছিল.হ'লে। তুমি যাহ किরে॥ অঙ্গদের বাপে মারি পাইরাছি লাজ। প্রাণপণে পালিহ অঙ্গদ য্বরাজ।। গয় গবাফ সরভাদি এ গন্ধগাদন। यरहक (मरवस अहे छ(यनवमान ॥ শরভঙ্গ বানর যে কুযুদ দেনাপতি। দেশে তবে যাহ সবে করিয়া পিরাতি n দেশে যাহ সকলে আমারে দিয়া কোল। গালাগালি না দিও না ব'লো মন্দ বোল॥ অগোধ্যানগরে ভুমি যাহ হণুমান। শুশাচার কৃহিও স্বার বিভাগান॥ জানাইও ভরতেরে আমার সংবাদ। শেন কার সঙ্গে নাহি করে বিসন্থান॥ ধর্মেতে পানিবে প্রজা রাখি ধর্মপথ। এইরপে,রাজ্য যেন করেন ভরত॥ কৌশল্যা মায়েরে জানাইবে নমস্কার। কৈকেয়ী যাতারে এই কহিও স্যাচার॥ প্রণাম করিব সিয়া মনে ছিল সাধ। বিখাতা সাধিল তাহে নিদারুণ বাদ॥ জানকী রহিল বন্দী অশোকের বনে। নাগপাশে বন্দী রাম লক্ষণ ছজনে॥ স্থ্যিত্রা মাতাকে মোর ব'লো নমস্কার। ু যথাযোগ্য সবারে জানাইও সমাচার॥ আমা লাগি লক্ষণ ছাড়িল নিজ পুরী। স্থতোগ ছাড়ি ভাই হৈল বনচারা॥ প্রাণের ভাই লক্ষণ হাতের ছিল নড়ি। হেন ভাই নাগপাশে যায় গডাগডি ॥ ্রনাগপাশে কাতর হইল রঘুর্বার। '**ত্রঙ্গা**দি দেবতা ভেবে হইল অস্থির॥ '**ইন্দ্র' আদি** করিয়া যতেক দেবগণ। ডাক দিয়া আনিংলন দেবতা পবন।। ইন্দ্র বলে সমাচার না জান প্রন। भागभारम रीधा थ ए श्रीतांत्र लक्ष्यन ॥

অরুণ বরুণ যম সবে কাঁপে ডরে। 🐃 ভয়ে কেহ না আইসে:লঞ্চার ভিতরে॥ লালি ইন্দ্র রাজ। ত্রিভুবন অধিপতি। রাবণের বেটা আমার করিল ছুর্গতি। লক্ষাতে লইল বেঁধে সংসারে বিদিত। আমারে জিনিয়া বেটার নাম ইত্রজিত।। নড় নিলারুণ বেটা বিখ্যাত ভুবনে। নাগপাশে বান্ধিয়াছে খ্রীরাম লক্ষ্মণে। নাগণাশে অচৈভত ছুই সহোদর। বল বুজি হারায়েছে সকল বানর॥ রযুনাথের স্থানে যাহ আমার বচনে। কহ রামে মুক্ত হবে গরুড় স্মরণে॥ বিফুর বাহন গরুড় ধরে বিফুতেজ। নাগপাশে খুচাইতে সেই মহাবেজ। ইজের বচন মানি দেবতা পবন। কহিল রামেরে কর গরুড়ে শ্বরণ॥ প্রবন জ্রীরামে যদি হৈল কানাকানি। গরুড়ে স্মারণ করে রাম রঘুমণি॥ গরুতে স্মারেণ রাম বিষ্ণু অবতার। গরুড়ের ললাটেতে পড়িল টম্বার॥ কুশ্রীপে চরে গরুড় দাগরের ক্লে। গিলেছিল অজগর উগারিয়া ফেলে॥ শুন্যভারে গরুড় আইল উভরড়ে। পাকসাটে পর্বত কন্দর যায় উড়ে॥ দিগ্দিগান্তরের গাছ আনে পাকে টেনে। অ প্রনা পড়ায়ে যেন ঘোর বরিষণে॥ সাগরের জনজন্ত পুকাইল জলে। ভয় পায়ে নাগগণে কম্পিত পাতালে॥ ভিপাড়িয়া <mark>পড়ে বুক্ষ পাথার বাতাসে।</mark> দশ খোজন থাকিতে ভুজঙ্গ পলায় তাসে দূরে হতে গরুড়ের শাগিল নিশ্বাস। রাম লক্ষণের খদে পড়ে নাগপাশ।। পদাহস্ত বুলাইল বিনতানন্দন। সচৈতন্য হয়ে উঠে শ্রীরাম লক্ষণ। 🐃 গরুড় পক্ষীরে কন রাম রযুমণি। প্রাণদান দিলে স্থা ছিলে হে আপনি।।

গরুড় বলেন শুন সবিশেষ কই। শ্রীচরণে ভূত্য শ্রামি স্থাবোগ্য নই।। তুমি নিষ্ণু অবতার জগতের পতি। পতিত্ৰতা পাশে আছে আপনা বিশ্বতি॥ আমি যে ধরুত পক্ষা তোমার বাহন। পূব্দকথা শুভু কেন হও বিশ্বরণ॥ শ্রীরাম বলেন পক্ষী কৈলে উপকার। বর মাগ পক্ষাবর বাস্থা যে তোমার॥ গরুড় বলেন বাঞ্চা আছে এই মনে। षि इक भूतनीश्रत (मधिव नेयर्ग । ত্রিভঙ্গ ভঞ্জিম রূপ গলে বনমালা। শিখিপুচ্ছ বন্ধ চুড়া অৰ্দ্ধ বায়ে. হেলা॥ অনক। আরুত শশী ঐামূথমণ্ডল। শ্রুতিযুগে মনোহর মকর কুওল॥ গলে বনমালা পরিধান গীতাম্বর। সেইরূপ দেখিতে বাসনা নিয়ন্তর॥ গ্রীরাম বলেন হব সেরূপ কেননে। ধ ুর্দ্ধারী রাম আমি সকলেতে জানে॥ না বলিহ কুঞ্চয়ুত্তি করিতে ধারণ। সের প দেখিলে কি কাছিবে কপিগণ॥ গরুড় বলেন কি জানিবে কপিগণে। কাররা পাখার বর বসাব গোপণে।. এতেক মন্ত্রণা করি বিনতানন্দন। পাখাতে করিল ঘর অদ্ত রচন॥ ভকতবৎসল রাম তাহার ভিতরে। का धाईना जि. छन्न का अभ अप अपता। ধতুক ত্যাজিয়া বাশা ধরিলেন করে। হ্নুমান দেখে বদে ভাবিতেছে দুরে॥ হনু বলে প্রাণ্পণে করি প্রভুর হিত। , •পক্ষার সঙ্গেতে এত কিসের পিরীত।। (पांथरलन इन्गान भरारवारंग विम । ধনু খদাইয়া পক্ষা করে দিল বাঁশী॥ হনুয়ান বলে পক্ষা এত 'অহস্কার। ধুন্তুক খুলিয়া বাঁশী দিলে আরবার॥ যাদ ভূত্য হই মন থাকে ঐচরণে। লইব ইহার শোধ তোরি বিসমানে॥

বাঁশী পসাইয়া দিব ধনুঃশর করে। লইব ইহার শোধ কৃষ্ণ অবতারে॥ এতেক শুনিয়া তবে বিনতানশ্বন। ঈনৎ হাসিয়া পাথা করে সন্থরণ॥ রামেরে প্রণাম করি যায় শূন্যপথে। দাণ্ডাইলেন রঘুনাথ ধনুর্বাণ হাতে॥ ভাঙ্গ কাড় দিয়া উঠে অনুজ লক্ষণ। আনন্দসাগরে সগ্ন যত কপিগণ॥ গুরুত্তের পাথা শব্দ যত দূরে যায়। তত দূর কপিগ্ণ উঠিয়া দাঁড়ায়॥ নাগপাশে মুক্ত হৈল জীরাম লক্ষ্মণ। রাসজয় শব্দ করে যত কপিগণ॥ একেবারে যত বানর ছাড়ে সিংহনাণ। লক্ষায় রাবন রাজা গণিল প্রমাদ॥ বানরের শব্দ নিশি তৃতীয় প্রহরে। শয্যা হৈতে উঠে বৈদে রাজা লঙ্কেশ্বরে॥ প্রাচীরে উঠিয়া রাবণ চাহে চারিভিতে। দাণ্ডায়েছেন লক্ষ্মণ ধ্যুৰ্কাণ খাতে॥ বলে রাবণ যে বাণ বন্ধন নাগপাশ। নাগপাৰে মুক্ত হৈল লঞ্চার বিনাশ।।" गांतरल ना गरत नाम ७ ८कमन रेवर्ता। অনুমানে বুঝিনু মজিল লক্ষাপুরী॥ দৈবের নিক্রন্ধ রাবণ দেখিয়ে বিপাক। ধুত্রাক্ষ বলিয়া রাবণ ঘন পাড়ে ডাক॥ আজামাত্র আইল ধূমাক মহাবার। রাজার চরণে আসি নোঙাইল শির।। রাবণ বলে ত্রাম হে প্রধান সেনাপতি। আজিকার যুদ্ধে তুমি কুলাবে আরতি॥ রাজ ব্যবহারে তার বাড়ায় সন্মান। যুঝিবারে অনুমতি দিল ওয়া পাণ॥ রাজ আজ্ঞামাত্র বীর রথে গিয়া চড়ে। হস্তা ঘোড়া ঠাট দৈত্য চলে মুড়ে মুড়ে ম হস্তী বোড়া চলে আর অগণন ঠাট। : ধূলা উড়াইয়া চলে নাহি দেখি বাট॥ লঙ্কাতে ধূআক বার পরম হুজ্ঞানী। যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখিল মাপনি॥

আউদর চুলে ভিক্না মাগিছে যোগিনী। রথধাজে উড়ে বৈদে শক্নী গৃধিনী॥ যাত্রাকালে অসমল দেখিছে অপার। কিছুই না মানে বীর বলে মার মার॥

ধ্যাকৈর যুক্ত পতনঃ

कुरे मत्न भिनाभिनि मृष् वारक तन। নানা অন্ত্র গাছ পাথর করে বরিষণ॥ ক্ষয়ি ধূত্রাক বলে কোথায় তপধী।' উখাড়িরা মরে কে এত দূরে আসি॥ ছাড়িয়া সাতার আশা ফিরে যাহ ঘর। মনুষ্য হইয়া বেটা লঞ্চার ভিতর॥ वानव्यान यटन दवता हकू त्थरक जन्म। মতুষ্য কি দাগর করিতে পারে বন্ধ।। স্বয়ং বিষ্ণু রখুনাথ বান্ধিলেন সেতু। অব ার রাফদের বংশনাশ হেছু॥ গড়াগাড়ি যাবে রাবণের দশ মুগু। বিভাষণের উপরে ধরাব ছত্রদণ্ড॥ কুপিল ব্যাক বার জ্লন্ত আগুণি। • মূধল লাইয়া এক বানরগণে হানি॥ মুনলের ঘারে কারে। ভাঙ্গে মাথার খুলি। কারে। মুওকাট ভূমে পাড়ে মহাবলা॥ খণ্ডাখান কাহার মন্তকে হুলে হানে। ভঙ্গ দিল বানর অন্তর হয়ে রণে॥ হনুমান দোখল বানরগণ ভাগে। **দাঁওাইল হ্**ণুমান ধূআফের আগে॥ হনুমান বলে বেডা কি নাম ভেমার। আমার মহিত বুদ্ধ কর একবার॥ রাক্ষদ বলিল যাদ তোরে আমি পাই। অন্যের কি প্রয়োজন তোর রক্ত থাই।। এত যদি ছুই জনে হেল গালাগালি। ছুই বাঁরে যুদ্ধ করে দেঁতে মহাবলী। হনুমান আনল পাথর হুইখান। রথের উপরে ফেলি ডাকে হান হান॥ রথ যোড়া সার্য্য করিল চুর্যার। রথ এড়ি ধূআফ ধাইল আরবার॥

্ধূ্য্রাক্ষের হাতে ছিল এক মহা গদা। 🐇 তার আশে পাশে বাজে জয়বণ্টা সদা।। দেব দৈত্য গন্ধর্বগণের ভয় লাগে। গদা হাতে করি গেল হনুমান আগে॥ দোহাতিয়া বাড়ি মারে হনুমানের বুকে। হনৃমানের বুক যেন বজ্র হেন দেখে॥ বুকেতে ঠেকিয়া গদা হৈল খান খান। কোপ করি পাসরে আপুনি হনুমান॥ হনুমান বলে গদা গেল রসাতল। এখন আইস আমি বুঝি তোর বল।। • এক বজ্ঞ চাপড় মারিল তার শিরে। কাতর হইয়া পড়ে ভূমির উপরে॥ হন্মান মহাবীর সংগ্রামের শূর। লাথি মারি ধূত্রাক্ষের কায় করে চুর॥ পড়িল থূত্রাক্ষ বীর সমরে হুর্জ্জয়। সকল বানর ডাকি করে জয় জয়॥ ধুআক্ষের সেনা ছিল ছুই অক্ষোহিনী। পলাইল সকলে লইয়া নিজ প্রাণী॥ ভগ্নপাইক কছে গিয়া রাবণ গোচর। ধুত্রাক্ষ পড়িল বার্তা শুন লক্ষেশ্বর॥

শ্তাক পড়িল বার্তা পাইল রাবণ।
অকম্পন বলে ডাক ছাড়ে ঘনে ঘন।
আজ্ঞানতে উপনীত অকম্পন বার।
রাজার নিকটে আসি নোঙাইল শির।
রাজার নিকটে আসি নোঙাইল শির।
রাবণ বলে শুন অকম্পন সেনাপতি।
আজিকার যুদ্ধে ভূমি কুলাবে আরতি।
বীরের মুধ্যে বীর ভূমি সকলেতে জানে।
তোমার সম্মুথে যুবে আছে কোন জন।
হাতে গলে বেন্ধে আন শ্রীরাম লক্ষণ।
মধুর:বচনে রাজা অকম্পনে তোহে।
ম্বানিত চলিল বার রাজার আদেশে।
সারেণি যোগায় রথ বিচিত্রে গঠন।
সম্মেত্য সাজিয়া চলেঁ বীর সক্সান।

আচম্বিতে গৃধিনী পড়িল রথগেজে। উথাড়িয়া পড়ে বোড়া বার মূলতেজে। অকম্পন নাম তার কম্পে না কথন। याजांकारन इस्त्रीम करन्त्र त्रुनः॥ যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখিল অপার। মার মার শব্দে গেল পশ্চিম তুয়ার॥ ছুই সৈত্তে মিশামিশি দৃঢ় বাজে রণ। নানা অস্ত্র গাছ পাখর করে বরিষণ॥ তুই সৈত্যে মহাযুদ্ধ হইল অপার। রণের ধূলাতে দশ দিক অন্ধকার। অন্ধকারে কেহ নাহি চিনে আত্মপর। রাক্ষদে রাক্ষদ মারে বানরে বানর। রক্তে রাঙ্গা হৈল বাট ধুলা নাহি উড়ে। দেখাদেখি যুদ্ধ করে ছুই দলে পড়ে॥ মহেন্দ্র দেঁবেন্দ্র আর কুমুদ দেনাপতি। রণ দেখি তিন বীর এল শীঘ্রগতি॥ তিন বাঁর করে আসি গাছ বরিষণ। সম্মুখ সংগ্রামে স্থির নহে তিন জন॥ ভঙ্গ দিয়া তিন বীর পলাইশ ত্রাসে। হাতে ধনু দাণ্ডাইয়া অকস্পন হাদে॥ নীল বীর বড় ধীর সকলে বাখানে। ভঙ্গ দিয়া পলাইল অকুষ্পানের রণে।। নলবার করেছিল একা সেহুবন্ধ। অকম্পনের বাণে তার চক্ষু হৈল অন্ধ ॥ শরভঙ্গ পলাইল পেয়ে অপগান। রণেতে প্রবেশ করে বীর হন্যান॥ ' হনুমান বলে বেটা পলাবি কোথায়। এক চড়ে যুমালয়ে পাঠাব তোমায়॥ পাইক মরিয়া বেটা জিনে যাহ রণ। পড়েছ আমার হাতে অবশ্য মরণ॥ । এত যদি. তুই বীরে হৈল গালাগালি। कृष्टे **करन युक्त वारक र्हारह महाव**नी ॥ আশী কোটি বাণ এড়ে বীর অকপ্পন। বাণে অচেত্ৰ হৈল প্ৰন্নন্দ্ৰ॥ সম্বীত পাইয়া উঠে বীর হনুমান। Copica আনে भानशाष्ट्र मिर्ह्म এक्टोन ॥

বাহুবলে এড়ে গাছ বীর হনুমান।
সকম্পনের বাণে গাছ হৈল সুইখান॥
জিনিতে না পারে হনু ভাবয়ে অন্তরে।
লাফ দিয়া পড়ে তার রথের উপরে॥
চুলেতে ধরিয়া তারে মারিল আছাড়।
মাধার খুলি ভাঙ্গি গেল চুর্ণ হৈল হাড়॥
অকম্পন পড়ে যদি সংগ্রামে হুর্জয়।
সকল বানরে বলে রাম জয় জয়॥
ভাগপাইক কহে গিয়া রাবণ গোচর।
অকম্পন পড়িল শুনহ লঙ্কেরম॥

বজ্রদংষ্ট্রের যুগ্ধ ও পতন।

অকম্পন মৃত্যু শুনি চরের বচনে। किছू ভग्न উপজिल तावर्गन्न गता॥ হৃদয়ে করিয়া বিবেচনা বহুতর। যুদ্ধ বিনা হিত নাহি দেখিল অপার। তবে আগে দেখি বজ্রদংষ্ট্র নিশাচরে। কহিতে লাগিল তারে অতি সমাদরে॥ বজ্রদংষ্ট্র তুমি হও স্থপণ্ডিত রণে। তোমার দমান বীর না দেখি ভুবনে॥ ' ধকুক ধরিয়া ভুমি দাঁড়ালে সমরে। নিজে ইন্দ্র সাক্ষাৎ হইতে নারে ডরে॥ তোমারে সহায় করি আমি দেবগণে। পরাজয় করিয়াছি অক্লেশেতে রণে॥ অপর কি কব সর্বনাশক শ্মনে l তোমার সাহায়ে জিনিয়াছি অবতনে॥ তৃমিছ দমরে ধাও দদৈশ্য লইয়া। সুগ্রীব ল'ক্ষণ রামেঁ আইদ ববিয়া॥ এত বাণী শুনি বজ্রদংষ্ট্র নিশাচর। প্রণবিয়া কহিতেছে রাবণ গোচর॥ মহারাজ এই আমি চলিলাম রণে।. আপনি পর্যানন্দে থাকুন ভবনে॥ বধিয়া তোমার শত্রু দেই ছুই নরে।. স্থগ্রীব মারুতি আর মুখ্য কপিবরে॥ আপনি মঙ্গল চিন্তা করিয়া আমার। গ্যহে থাকি সাঁত। লঞ্চে করহ বিহার॥

তবে वालशक कति दमनात माजन। দশানন আগে আসি কৈল নিবেদন গা তाहा अनि व्यवाय कतिया वशानत्। े राज्य पर हुँ तीत् याळा कतिरमक तर्ग ॥ করিলা বিবিধ মতে সঙ্গলাচরণ। বাহিলেক নিজ অঙ্গে অনেক রক্ষণ॥ পরিলেক অঙ্গে সানা মাথায় টোপর। পুষ্ঠেতে বান্ধিল তুণ পূর্বি তীক্ষ শ্র॥ আর নানা অন্ত্র শস্ত্র করিলা বন্ধন। রথের উপরে গিয়া কৈল আরোহণ॥ কিব। তার রথ খতি মনোহর হয়। অলঙ্কত দিব্য দিব্য ঘোটকে বহয়॥ তীর রথ তুই .দকে যায় মনোরম। দ্বিসহত্র সপ্ততি সংখ্যক তুরঙ্গম॥ যোড়ার পশ্চাতে এই সহস্র সপ্ততি। যাইতেছে মদমত হাতা মন্দগতি॥ भरतार्ड याहेर्ड तक्रम है भिना तर्थ। এক লক্ষ ধুনুদ্ধর যায় অগ্র পথে॥ আর কত ঢালা শূলা তে।মরা থপরী। যাইতেছে রথে গজে ঘোটকেতে চাড়॥ বাাজতেছে সহস্র সহস্রণভেরী। নিনাদ ছাড়য়ে ঘোড়া হাতী বেরি বেরি॥ (महे मव भारक नक्षा कात क्लगान। রণে যায় বজ্রনংষ্ট্র যেন মহাকাল॥ যাইতে যাইতে নৈখে নানা অসপন। ত্যোতে পড়বে তায় উল্কা ঝলংল।। মুখ দিয়। অগ্নিশিখা করিয়া বুমন। শিবা সূব করিতেছে অশিব নিংস্বর্ম॥ রথের গোড়ার নেত্রে পড়ে অঞ্জল। পুনঃ পুনঃ ত্যাগ করে তারা মূত্র সল।। তাহা দেখিয়াও বক্তদং ট্র অশঙ্কিত। কহিতেছে দৈশুদিগে অত্যন্ত গাইব 🕫 ॥ অমঙ্গল দেখি কেছ না কর চিন্তন। অতি মন্দ শুভকরী কহে সর্বাজন।। আর শুন কি করিবে এই অসঙ্গলে। সব অম্প্র বিনাশিব বাহুবলে॥

দেখিবি সকলে তোরা বিক্রম আমার।
বিধিব সকল আমি শক্রাকে রাজার॥
আজি নোর বাণহত কপির আমিয়ে।
নিশাচর পিণ্ড দিবে বান্ধবে হরিষে॥
আমিহ বিধিয়া স্ক্রীবাদি কপিগণে।
ভক্ষণ করিব নিজে শ্রীরাম লক্ষণে॥
বর্জাণপ্ত নাম মোর বজ্ঞ হেন দাড়।
চর্নণ করিব তাহাদের আমি হাড়॥
তোরা সবে ভয ত্যজি চলহ সমরে।
শক্রু বধ করি শীল্ল গিরে যাব ঘরে॥
এত কহি বজ্ঞদপ্তে সৈতা হুত্জারে।
উপনীত হৈল আসি উত্তরের খারে॥

## . নর্ত্তক ছন্দা।

তবে, দেখি তাহারে, সেইমত দারে, প্রবঙ্গমগণ । তারা, তরুশিখরা, করেতে ধরি, तरह उदी गग॥ তাহা, নির্থি তারা, त्यरचत्र भाता, হেন বৰ্ষে বাণ। তাহে, বানরগণে, বিন্ধি স্বানে, কৈলা খান খান॥ তবে, কুপিত মতি, বানর ততি, त्रक भिना भाति। করে, কুলিশ দন্ত, দোনার অন্ত, গভার হাঁকারি ॥ তাহে, ত্রাসিত মন, কৌণপগণ, পলায়ন করে। ূজাবাং দেশি স্রন্ত, 🍴 - বজরদন্ত, चितिच्या भारत ॥ তার, বাণের তুণে, थनूक छरन, কর্ণে বারে বারে। কর, ভামণ করে, ্বহ তাহারে, লফিগতে না পারে॥ তার, শর নিকরে, যত বানরে, জর্হতার করিল।

তাহে, রুধির ধারে, বণ ভিতরে, তটিনা হইল। . তাহে, প্রণে ছাড়িয়া, যায় ভাগিলা, ভল্ল কপিগণ। তাহে, কাক শুগালী, টানিয়া তুলি, করায়ে ভক্ষণ।। সেই, বজরদন্ত, শরেতে শান্ত, দেখি অহাকুটা । ভাতিয়া দ্বন্ধ, যতা, বানরসুন্দা, ্ ভাগে সিন্ধক্রে ॥ 🔭 তাহা, করিশা দৃষ্ট, হটয়। রুফ, কপি চুড়ামণি। निएक, इंिवा तर्व, क्यि मयर्व, 'ঘোর দিংহধ্বনি॥ শুনি, দেইত রব, কৌণপ মূন, ম্কিতে হটল। কতা, যোটক করী, স্থানিতে পড়ি, **टी**९कात कतिन ॥ পরে, তারে দেখিলা, তাম পাইলা, বজ্ৰংষ্ট্ৰ দেন।। তারা, পলাতে যায়, পাছে না চায়, वात्रव छान गृ।। ডবে, তাহা নির্ন্তি, সনেতে রোখি, বজুদংষ্ট্র বার। দেই, তপনন্ততে, মতি বেগেতে, বিদ্ধে বৃহ্ তীর।। তাহে, কপিত মতি, কপির পতি, চাপট প্রহারে। ভার, नाम छाहित्न, प्याष्ट्रिकधर्म, · নিলা খমৰারে ॥ খার, ছুই গার্শেতে, সারি ক্রমেতে, যত করী ছিল। 💮 🐪 भाति, शास्त्र वाष्ट्रि, यस्त्र वाष्ट्रि, তাদিগে প্রেরিন ॥ পরে, শাল উপাড়ি, সুর্ণিত করি, ি তার কলি স্পতি, তাহার গৈতি, তপ্রকুমার। .

ক্ষাক্ত দেই, বজ্রদশন, প্রতিতিক্ষপন, • কৈলা মহস্কার ॥ দেই, রজনীচর, ছাড়িয়া শর, · শত পরিমাণ ৷ দেই, শাল ভরুরে; কাটিয়া পাড়ে, করি থনে খনি॥ • তাহা, নির্বি সূর্য্য, তনয় শৌর্য্য, কৃরি প্রকাশন। এক, বৃহৎ শিলা, তুলিয়া নিলা, । পর্বত যেগন॥ তারে বছরদত, বুগের অন্ত, করিতে ছাডিগ। তাহ!, দেহ দেখিয়া, রথ ছাড়িয়া, ভূমিতে নামিল।। সেই, লোর পাসাণে, তাহার যানে, ন্ত্র গ্রীব ভাঙ্গিলা। আর, ঘোটক মানে, স্বজ সহিতে, সার্থি নাশিল।॥ পরে, এক ভরুরে, ধরিয়া করে, করিশা ঘূর্ণিত। टम है, तकतल्ड, टमनात थ छ, কৈল রাম্যিত ॥ টেই, গিরির শুন্স, করিয়া ভগ্ন, ড়াণিয়া হস্কার। क्छ, क्रमन वीरत, भीतिराज श्रेरत, ছৈন খাওদার॥ তাহা, নির্গি মেহ, বিকট দেল, গল। প্রাইয়া। दीत, इल्निएटड, भातिना मार्ग, . भागान कित्रा॥ বিষ্ণ, সুত্রীকু শিরে, ঠেকিয়া ভরে, ्राष्ट्रे पना ५७ । ভ্ৰতি, অফ্ৰত কথা, প্ৰকৃটি মুনা, িহল শত খণ্ড।। (भई शिक्षित्र है। ।

निक, वाह्रत (कारत, भातियां निरत, করিলেন ও জ।। ं∺ेत्रशंच, বদনে তার, বহু শ্ৰনিবাৰ। দেহ, পড়িল ভূমে, দেখিতে যমে, গেল প্রাণ তারু॥ পাইল মরণ, তবে, বজ্ৰদশন, 'দেখি তার' সেনা।. তার, ত্রাগিত হয়ে, यांग भनोत्य, কিরিয়া চাহে না॥ তবে, সমর জিতি, বন্দপতি, कति भि॰ इनाम । দিল, আপন স্থা, निकरं हे (प्रथा, মনেতে আহলাদ॥ স্ক্রনি, তাহার বাণী, জীরগুমণি, করি প্রেশংসন। भिना, बाङ् भभाति, হাদয় ভরি-তারে আলিঙ্গন।

প্রথের নার ও পরন :

এখানেতে ভগদুত ধাইয়া লড়ার। বজ্ৰদেশ্ৰী মৃত্যু কথা কহিল রাজায়॥ বজনংষ্ট্র পড়ে রণে রাবণ চিভিত। প্রহন্ত নামা বলিয়া যে ডাকিল জরিত॥ রাবণ বলে মামা তুমি রাজ্যের ঠাকুর ৮ তিন কোটি রুন্দ ঠাট তোমার প্রচুর॥ তুঁমি আমি নিকুম্ভ কুম্ভকর্ন ইলজিত। এই করজন আছি সমরে পণ্ডিত॥ বিশেষ অধিক তুমি জানি চিরদিন! করিয়া অনেক যুদ্ধ হয়েছ প্রবীণ ॥ প্রতাপে প্রচণ্ড তাহে জান বহু সঞ্জি। শ্ৰীরাম লক্ষণে আন হাতে গলে বাহি।। রাবণের কথা শুনি প্রহন্তের হাস। রাম লক্ষণ রণে আজি করিব বিন্যা। আমি আছি রণে কেন পাঠাও অত জনে। । নহেজ দেবজ যে অঙ্গদ হন্যান। এথনি নারিয়া দিব প্রীবাম লক্ষ(।।।

আগে আমি তোমারে বলেছি যুক্তি দার : সাত। নাহি দিব যুদ্ধ করিব অপার॥ অবামর। হল্মা করিব ধরাতল। দশানন বলে মামা আনি তব বল।। অন্ট অঙ্গে পর মানা রত্ন অলক্ষার। যুদ্ধ জিনে-এলে যায়। সকলি তোমার॥ রাবণের কথা কেহ লজিতে না পারে। সমৈত প্রহন্ত যার যুদ্ধ করিবারে॥ চারি বীর অথে যায় হাতে ধরে ধরু! যজ্ঞ মহানাদ কোপন মহাহণ। দেবগণ স্থির নছে যাহার বিবাদে। হেন সৰ বীর ধায় সংগ্রামেশ সাধে॥ সাজিয়া আইল সৈত্য প্রহত্তের পাশ। সবারে প্রহন্ত বার দিতেতে আশাস॥ রাম লক্ষণের আজি অবশ্য মরণ। শকুনি গুধিনী উড়ে চাকিল গুগণ ॥ প্রহন্তের সৈতে দশদিক অন্ধকার। মার মার করিয়া চলিল পুর্বছার ॥ প্তই দৈত্যে মিশামিশি দুচু বাজে বন। नोना भन्न शहि शोधन एटड पानित्या। প্রহন্তের মেনাপতি প্রধান চারি জন! হাতে গমু আইল যে করিবারে রণ ॥ যুবিধার কাজ থাকুক দেখে চারি বার। ভঙ্গ দিল বানর সংগ্রামে নহে দ্বির॥ পুরবন্ধারে দৃড়তর হৈল গওগোল। তিন দারে থাকি শুনে কটকের রোল॥ তিন দ্বারে চারি বীর আছিল প্রধান। गर्टिक (मर्टिक (य अन्न रन्मान ॥ প্ৰৱাৰে চাৰি বীর আইল শীগ্ৰগতি। নামের সাপক হৈল চারি সেমাগতি॥ চারি বার আসি করে গাছ বরিবণ। ভঙ্গ দিল রাক্ষদ সহিতে নারে রণ॥ প্রহন্তেরে চারি বীর দেখে দূরে হৈতে। ি চাণতে প্রবেশ করে ধর্ম্বাণ হাতে॥ हानि वादतव यस काछि निल् हानिशान ॥

আঁটুর চাপান দিয়া চারি ধনু ভাঙ্গে। সালসাট দিয়ে গেল চারি বীর আগে॥ `কুপিয়া অঙ্গদ বীর ছাড়ে সিংহনাদ। 🌣 লাথির চোটে সারিল রাক্ষদ মহানাদ॥ মহাহনু হন্মানে দোঁহে বাজে রণ। মহাহনু চেপে ধরে পবননন্দন॥ করিয়। পাথালিকোলা লয়ে গেল দূর। কপটে কহিছে হনু বচশ মধুর॥ তোর নামু মহাহনু আমি হনুমান। যিতালি করে নাম মিলিল স্মান। ছুই পিতা ছোট বড় কে হয় কেমন। বারেক করিয়। যুদ্ধ বুঝিব তুজর।। শ্ৰীয়াত মহাহনু বলয়ে তরাসে। মৈত্র সনে যুদ্ধ করা যুক্তি না আইদে॥ হনুমান বলে কর বাঁচিবার আশ। তিখেক বিলম্ব নাই করিব বিনাশ। রাঞ্চদের সঙ্গে মোর কিসের মিতালি। বজ্রমৃষ্টি মারিয়া ভাগিব মাথার খলি॥ এত বলি হনুমান কদে মারে চড়। স্থানে পড়ে মহাহনু করে ধড়ানড়॥ মহাহনু পড়িল কুখিল যুক্তগুম । প্রবেশিল রণে যেন কালান্তক যম।। কুপিল মহেন্দ্র বার স্থাবেণনন্দন। দীৰ্ঘ এক শালগাছ উপাড়ে তখন॥ এড়িলেক শালগাড় দিয়া হহুস্কার। রথ সহ যতজ্বম হৈল চুরমার॥ যজ্ঞ সড়ে রণে রুবিল কোপন। কৃষিল কোপন বীরে স্থানেশন ॥ যুড়িল কোপন বার তিন শত শর। विकित्य (मरवन्त्र वीरत कतिन कर्व्वतः॥ কুপিয়া দেবেন্দ্র বার করিল উঠানি। পর্বতের চূড়া ধরে করে টানাটানি ॥ ত্বই হাতে উপাড়িন গাছ আর পাথর। গাছ পাথর লইয়া বীর ধাইল সহর॥ ঝঞ্জনা পড়ুয়ে ফেন গাছ পাথর হানে। পড়িল রাক্ষ্স বীর ছুর্ল্জয় কোপনে।।

চারি সেনাপতি পড়ে প্রহস্ত তা<sup>।</sup>দেখে। সন্ধান পূরিলা চারি বীরের সন্মুখে॥ প্রহন্তের রণে দেবগণ কম্পমান। गरहक (मरवक भनाग्न अन्नम हनुमान ॥ । পুর্বদারথান সেই নীল বীর রাখে। ভাঙ্গিল কটক সূব নীল তাহা দেখে॥ নীল বলে প্রহস্ত তোর কি বেড়েছে আশ অবশ্য তোয়ারে আজি করিব বিনাশ।। রুষিয়া প্রহস্ত বলে ওরে বেটা নীল। পাঠাইব যমালয়ে মেরে এক কীল॥ এত যদি তুই বীরে হৈল গালাগালি। গুই জনে যুদ্ধ বাজে দোঁ<mark>হে </mark> মহাবলী ॥ তিন শত বাণ বীর বুড়িল ধনুকে। সন্ধান পুরিয়া গারে নীল .বীরের বুকে । বাণ খেয়ে নীল বীর করিল উঠানি। পর্ববতের চুড়া ধরে করে টানাটানি॥ দশ যোজন আনে বীর পর্বতের চূড়া। প্রহন্তের মাথায় মেরে মাথা কৈ**ন ও**ঁড়া।। প্রহস্ত পড়িল রণে লাগে চমৎকার। ভগ পাইক রাবণে জানায় সমাচার॥ প্রহন্ত পড়িল বার্ত্ত। শুন লঙ্কেশ্বর। রাবণ বলে কাল হলো নর আর বানর॥ রাবণ বলে যে যে বীর ধলু ধরিতে জানে ছোট বড় রাক্ষস চলুক মোর সনে॥ সেনাপতি পড়িল রাজ্যের চুড়ামণি। আর কারে পাঠাব ঘাইব আপনি॥

রক্রেরে প্রথম দিবস মুদ্ধে গমন।

ছত্রিশ কোটি রাবণের প্রধান সেনাপতি

সাজিয়া চলিল সবে রাবণ সংহতি ॥
ভাই ভাইপো আদি কুমার ভাগ নাে ।
হাতী বোড়া ঠাট কটক নড়ে মুড়ে মুড়ে ।
যুঝিবার তরে নড়ে রাজাত রাবণ ।
সর্বাঙ্গে ভূষিত করে রাজ আভরণ ॥

যোগেতে চপলা যেন গলার উত্তরী।
মগমদে লেপিলেক গ্রান্ধি কত্ত্রী॥

मश ভारल मन गिन करत अलगल। চন্দ্র সূর্য্য জিনি শোভে কর্ণের কুণ্ডল। রাবণের রথখান সাজায় সার্থি। নানা রত্ন মৃণি মুক্তা নির্মাইল তথি॥ ' কনকে রচিত রথ সাণিকের চাকা। রত্বের কলপে সাজে নেতের পতাকা॥ বিচিত্র নির্মাণ রথ সাজায় স্থন্দর। রথের উপরে উঠে রাজা লঙ্কেশ্বর॥ থাণ্ডা টাঙ্গি শেল শূল মুষল মুন্দার। নানা জাতি অস্ত্র তুলে রুগের উপর॥ গদা শাবল লয় কেহ কাছেতে কামান। বিচিত্র নির্মাণ করে লয় ধসুর্ব্বাণ॥ হন্ত্ৰী ঘোড়া ঠাট কটক চলে মুড়ে মুড়ে। বিংশতি যোজন-পথ সৈত্য আড়ে যোড়ে॥ কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী। রাবণের বাদ্যভাগু সাত অক্ষোহিণী॥ এক লক্ষ দগড় হুই লক্ষ করতাল। তুই সহজ ঘণ্টা বাজে মৃদন্ধ বিশাল ॥ ভেউরা ঝাঁঝরা বাজে তিন লফ কাড়া। চারি লক্ষ জয়ঢ়াক ছয় শক্ষ পড়া॥ বাজিল চৌরাশী লক্ষ শৃত্য আর বীণে। তিন লক্ষ তাসা বাজে দামামার সনে॥ তেমচা খেমচা বাজে হুই লক্ষ ঢোল। তিন লক্ষ পাথওয়াজ বিস্তর মাদল॥ জয়তাক রামকাড়া বাজে জগঝপা। পাথওয়াজ তবল বাজে ত্রিভুবনে কম্প। বাজিল রাক্ষদী ঢাক পঞ্চার। দুন্দুভি ডম্বুর শিঙ্গা সংখ্যকা করা ভার॥ খঞ্জনী খমক বাজে সেতারা তবোল। প্রলয়ের কালে যেন উঠে গণ্ডগোল।॥ -তুরী,ভেরি রণশিঙ্গা বারো কক্ষ বাঁশী। দগড়ে রগড় দিতে দশ লফ কাঁদী॥ টীকারা টঙ্কার আর চৌতারা মোচস। বাল শুনে বানরের বেড়ে গেল রঙ্গ। তिन कार्षि वृत्त शिर्वे माजिन बावना শত কোট রবি ঘিনি রখের কিরণ॥

রত্নময় কলদে পতাকা সারি সারি। সংগ্রামেতে সাজিল লক্ষার অধিকারী॥ রাবণ করিল যদি রথে আরোহণ। ভয় পেয়ে মন্দ বায়ু বহিছে পবন॥ রবি হৈল মন্দ তেজ ঢাকিয়া কিরণ। সশঙ্কিত স্বর্গের সকল দেবগণ।। ধনুক ধরিতে জানে যত নিশাচর। রাবণের সঙ্গে চধে করিতে সমর॥ রাক্ষসের সিংহনাদ ধতুক উঙ্কার। পশ্চিম দ্বারেতে যায় করে মার মার।। যণিময় মুকুট শোভিজে দশমাথে। ত্রিভূবন বিজয়ী ধলুক বাণ হাতে॥ সৈত্য দেখে। দশানন দাণ্ডাইয়া রুখে। বিভীষণে জিজ্ঞাসা করেন রঘুনাথে॥ শত কোটি রবি.শশী জিনিয়া কিরণ। বল দেখি সংগ্ৰামে আইল কোন:জন ॥ বিভীষণ বলে রণে আইল দশানন। জ্যেষ্ঠ ভাই আমার বিজয়ী ত্রিভুবন॥ ব্রেশার নির্ণিত রথ বহুরূপ ধরে। ভূস্ট হয়ে দেবগণ দিল ধনেশ্বরে॥ কুবেরে জিনিয়া রথ নিলেক রাবণ। আসিয়াছে সেই রথে করি আরোহণ॥ কোটি দুর্গ্য জিনিয়া সৌন্দর্য্য খরতর। রথের কিরণ কত দেখ রঘুবর॥ কুত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব স্থন্দর॥ রাগ রাবণের যুদ্ধ শুন অতঃপর॥ কহিতেছে বিভাষণ, রথে দেখ নারায়ণ, ছত্র দণ্ড ধরে দেবগণ। কুপালেতে দশ মণি, मीख (यन मिनम्भि, ্ ঐ রাজা লঙ্কার রাবণ॥ চিনিলাম দশানন, হেদে রঘুনাথ কন, 'যোগ্য বটে লঙ্কার অধিকারী। কুবৃদ্ধি এমন কেনে, দেবকন্তা কেন আনে, পরনারী কেন করে চুরি ॥ পাইয়া ব্রহ্মার বর, নাম ধরে লক্ষের, (नवगाशा ना नूरक तांवण।

আমি রাবণের যম, না থাকিবে পরাক্রম,
্রোর হাতে সবংশে মরণ॥
কহে স্থমিত্রানন্দন, এই কি রাজা রাবণ,
আর কেবা উহার সংহতি।
হাতে ধনু স্থরচিত, ঐ পুত্র ইন্দ্রজিত,
শঙ্গেতে উহার সেনাপতি॥
কুন্ত নিক্ত ত্রন, কুন্তকর্ণের নন্দন,
সঙ্গে সৈত্য আইন অপার।
সারদাচরণ সেনি, বাল্মীকি যে মহাকবি,
রামায়ণ করিল প্রচার॥

त्रांतरवंद প্रथम पिवम, ग्रुक ।

বিভীয়ণ কহিছে লঙ্কার সমাচার। রাম বলে বিভীষণ হও আগুদার॥ জিজ্ঞাসা করিল যদি প্রভু রঘুনাথ কটক চিনায়ে দেন ভুলে ডানি হাত॥ রাবণের ধন্ম ওই রতনে রচিত। রাজার দক্ষিণে ঐ কুমার ইন্দ্রজিত॥ নেঘ সম অঙ্গ তাম্রবর্গ বিলোচন। নাগপাশে বৈঁধেছিল তোমা ছইজন॥ गरशक्त (मरवक्ताचामि तरन शता वर । त्कि हिस जिनि मिर्गानस्त विभव। এমন ঐশ্বর্যা কেন হারায় রাবণ। আয়ার সংগ্রামেতে বাঁচিবে ফোন জন।। রাবণেরে দেখিয়া স্থগ্রাব জ্বনে ক্লোপে। রন্দিয়। স্থাহ্রীয় রাজা যায় বীরদার্পে॥ কুপিয়া স্তুহীৰ যে পৰ্বাতে দিল টান। এক টানে উপাড়ে পর্বত একথান॥ ঘুরায় পর্ব্বত গোটা অতিশয় রোগৈ। , গর্ভিয়া হানিল বার রাবণ উদ্দেশে॥ কোনেতে রাবণ এড়ে দশ গোটা বাণ। বাণে কাটি পর্বত করিল থান থান॥ ব্যর্থ গেল পর্ববত'স্থত্রীন রাজা দেখে। কোপেতে রাবণ বাণ যুড়িল ধনুকে॥ তিন শত বাণ রাবণ যুজিল ধকুকে। গর্জিয়া মারিল বাণ স্থ**ী**বের ব্রুক্ত ॥

বাণ থেয়ে হুঞীব সঘনে ঘুরে বুলে।। ভাগোতে বাঁচিল প্ৰাণ পূৰ্বৰ পুণ্যান্যনে॥ হৃ এীব হারিল যদি পলায় বানর। 'কোপেতে ধহুক করে নিল রঘুবর॥ ,সন্ধান পুরিয়া যান করিবারে রণ। ু হেনকালে যোড়হাতে বলেন লক্ষ্মণ॥ লক্ষাণ বলেন প্রাভু তুমি থাক্ বদে। আমি সারি দশাননে চক্ষুর নিমিষে॥ রাম বলে কত সন্ধি জানহ লক্ষণ। রাবণ সম্মুরে যুদ্ধ সংশয় জীবন॥ বাহুবলে গ্রিহুবন জিনিল রাক্ষ্য। রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ না কর সাহস॥ তথাপি লক্ষণ যান পুরিয়া সন্ধান। হেনকালে লক্ষাণেরে বলে হনুমান।। হনুমান বলে ভূমি তিৰ্গ্চহ লক্ষণ। কৌতুক দেখহ আমি মারিব রাবণ॥ আমার সংগ্রামে যদি পায় হে নিস্তার ৷ তবেত লক্ষ্মণ তব যুঝিবার ভার॥ লক্ষাণের পদধূলি হনূ লয়ে মাথে। লাফ দিয়া পড়ে গিয়া রাবণের রথে ॥ সংমুখে দাঁড়োয়ে বার পর্ম সন্ধানী। সার্থির কেড়ে লয় হাতের পাঁচনা॥ দেব দানৰ জিন বেটা ভ্ৰহ্মায় কারণ। বানর হইয়া তোর ববিব জাবন॥ ি হের মূও দেখ মোর *ছমের*ুর চূড়া। হের পদ দেশ লোর কৈলাদের গোড়া॥ হের হাত্ত দেশ সোর পার্নতের সার। হাতের অঞ্লি দেখ সুর্পের আকার॥ হের নখ দেখ মোর বজের সোদর। এক চড়ে তোহারে পাঠাব যমঘর॥ রাবণ বলে তোরে পেনে অত্যে নাহি ক্থা পড়িলি আমার হাতে আজি যাবি কোথা।। হনু বলে তোৱে কি মারিব একণে ৷ পূর্কে মারিয়াছি বেটা ভেবে দেখ মনে॥ অক্ষয়কুমারে মেরে পোড়ালাম শোকে। সে শোক রাবণা ডোর বিশ্বিয়াছে বকে।

আপনঃ পাসরে কোপে বীর হনুমান। রাবণে চাপড় মারে বজের সমান॥ চাপড় খাইয়া রাবণ হৈল অচেতন। ভাগ্যেতে রহিল প্রাণ ব্রহ্মার কারণ॥ সন্বিত পাইয়া পুনঃ উঠিল সত্ত্র । ডাক দিয়া হনুমানে করিছে উত্তর॥ রাবণ বলে বানর। রে তুই বছ বার। তোর চাপড়েতে সোর কাঁপিল শরীর॥ হনুমান বলে মোর কিসের বাখান। মোর চাপড়েতে তোর রহিল পরাণ॥ তোরে মারিলাম বেটা উঠে তোর রথে। হারি সিদ্ধ হলো তোর সবার সাক্ষাতে। আপনা পাদরে কোপে রাজাত রাবণ। হনুরে চাপড় মারে করিয়া গর্ভন ॥ হনুমানের বুকে মারে সে বজ্র চাপড়। রথ হৈতে পড়ে হনু করে ধড়াড়। ভূমে পড়ে হনুসান ঘূরে ঘূরে বুলে। হৰুমানে ছাজি বিশ্বে সেনাপতি নীলে॥ স্থিত পাইয়া উঠে বার হন্মান। ডাক দিয়া বলে রাবণ হও সাবধান। রাক্ষদ রাবণ তোর এই বীরপণা। মোর দনে যুদ্ধ করে অন্যে দেও হানা॥ হমুমান যত বলে রাবণ না ওনে। নীল সেনাপতি বিদ্যে আপনার মনে॥ বাছিয়া বাছিয়া এড়ে চোথ চোথ শর। র্নালেরে বিশ্বিয়া বাঁর করিল জর্জর॥ আপনার রক্তে তিতে নীল দেনাপতি। কেমনে জিনিব রণ করেন যুক্তি॥ দীর্ঘাকার নীলবার যেমন দেউল। মায়া করি নীল বার হইল নেউল। ८मछन , श्रमान वीत इहेन म्यार । এক লাফে পড়ে গিয়া রাবণের রথে॥ রাবণের রথে চড়ে নাহি করে ডর। মীলের বিক্রম দেখি রাবণ ফাঁফর॥ নীলের মারিতে ধসুকেতে বাণ যোড়ে। লাফ দিয়া নীল গিদা রখনবছ ধরে॥

মাথা তুলি রাবণ রাজা উপরে **নেহালে।** নীল বীর পড়ে তার ধনুকের হুলে॥ नील वीर्त्त ४ तिवारत जावन हिखिल। লাফ দিয়া নীল তার মস্তকে উঠিল। নীলেরে ধরিতে হাত বাড়ায় রাবণ। মাথা হৈতে মুকুটে উঠিল ততক্ষণ॥ রাবণের মুকুট শোভিছে সারি সারি। মুকুট উপরে বেড়ায় শিরি ঘুরি ঘুরি॥ যায়। করি বেড়ায় রাৰণে দিয়া ফাঁকি I ঘন পাকে ফিরে যেন নাচনীয়া পাথী॥ কুড়ি চক্ষে চায় তবু না দেখে রাবণ। দেখে পুনঃ পুনঃ নাহি পার দরশন॥ ফংণেক দেখিতে পায় চক্ষর নিমিষে। ধরি ধরি মনে করে স্থানান্তরে এসে॥ ন না মারা জানে বীর মায়ার নিদান। নেউল প্রমাণে:বার ফিরে স্থানে স্থান।। কুপিল যে, নীল বীর বুদ্ধির সাগর। লাথি মারে রাবণের মুকুট উপর॥ ভাগ্য ফলে রাবণের রহে দশ মাথা। অনেক মতে রাবণের করিল অবস্থা॥ নীলের বিক্রম যেন সিংছের প্রতাপ। রাবণের মন্তকেতে করিল প্রস্রাব॥ রাবণের মুকুটেতে নীলবীর মূতে। মুখ বয়ে.পড়ে মূত্র সর্ব্ব অঙ্গ তিতে॥ প্রস্রাবের ধারা বহে রাবণ অঙ্গেতে। আভরণকুষ্ণুম ভাগিয়া গেল প্রোতে॥ দেখিয়াত দেবগণ দিল টিটকারি। কুপিল রাবণ রাজা লক্ষা অধিকারী॥ ধনুকে যুড়িয়া বাণ আছেত সন্ধানে। দেখিতে না পায় বাণ মারিবে কেমনে॥ একবার মায়া করি উঠে মুকুটেতে। আরবার লাফ দিয়া পড়ে গিয়া রথে॥ মুকুট হতে রথে যেতে দেখিলেক ছায়া। সন্ধান পুরিয়া নীলের ভাঙ্গি দিল মায়া॥ বাণে খায়ে নীল বীর পড়ে ভূমিত**লে।** ভাগোতে বাঁচিন প্রাণ গুর্বা পুণ্যফলে।

नीम वीत रनुमान रहेन विमुख। লক্ষাণ আইল রণে পাতিয়া ধনুক॥ লক্ষ্মণ বলেন তোর বৃঝি বীর পণ। আমার সঙ্গেতে যুদ্ধ করহ রাবণ॥ লক্ষ্মণের কথা শুনে রাবণ রাজা হাসে। পলারে জ্বপস্বী বেটা প্রাণ লয়ে দেশে॥ এত যদি ছুইজনে হৈদ গালাগালি। ছুই জনে.যুদ্ধ বাজে দোঁছে মহাবলি॥ ছই শত বাণ এড়ে রাজা দশানন। বাণেতে কাটিয়া পাড়ে ঠাকুর লক্ষণ।। ব্যর্থ গেল বাণ সব চিন্তিত রাবণ। লক্ষণ উপরে করে বাণ **ব**রিয়ণ ॥ তিন শত বাণ মারে ঘুড়িয়া ধনুকে। ফুটে তিন শত বাণ লক্ষ্মণের বুকে॥ वूरक कूंटि वार्णंत रय विक्रि तरह-कला। লক্ষণের অকে<sup>®</sup>যেন রক্তপদ্ম মালা॥ বাণে বাণে লক্ষ্মণের নাহি চলে দৃষ্টি। খদে পড়ে লক্ষ্মণের ধন্তুকের মৃষ্টি ॥ সম্বরিয়া লক্ষ্যণ স্থান্থির কৈল বুক। কাটিলেন•রাবণের হাতের ধনুক॥ কাটা গেল ধকুক বানরগণ হাসে। আর ধনু লয় রাবণ, চকুন নিমিয়ে॥ লক্ষ্মণ উপরে করে বাণ বরিষণ। রাবণের বাণে আচ্ছাদিল যে গগণ।। কোপ করি লক্ষ্মণ ধ্যুকে দিল চড়া। কার্টিলেন রাবণের রথের অস্ট ঘোড়া॥ ঘোড়া কাটা গেল রথ হইল অচল। সার্থির মাথা কাটি পাড়ে ভুমিতল। পড়িল সার্য় অশ্ব দেবগণ হাসে। আর রথ যোগাইল চকুর নিমিধে॥ লাফ.দিয়া দশানন সেই রথে চড়ে। তিন শত বাণ তবে একেবারে যোড়ে॥ দেখিয়া গন্ধর্ব বাণ যুড়িল লক্ষাণ। রাবণের যত বাণ কৈল নিবারণ॥ লক্ষণ রাবণ দোঁছে বাণ বরিষণ। ত্রজনার বাণে ঢাকে রবির কিরণ॥

তুইজনে বাণ বর্ষে নাহি লেখাজোখা। প্রাণপণে মারে বাণ যার যত শিক্ষা॥ অমর্জ সমর্থ বাণ বাণ ব্রহ্মজান। \*চারিদিকে পড়ে যেন অগ্নির উথাল॥ অরুণ বরুণ বাণ বাণ খরশান ! অগ্নিবাণ যমবাণ যমের সমান॥ সূচীমুখী শিলিমুখী বাণ বিরোচন। সিংহদন্ত বজ্রদন্ত যোর দরশন॥ কালদন্ত এষিক ও দীর্ঘ কর্ণিকার। <sup>1</sup>খুরপার্খ শেলান্তক অতি তীক্ষধার॥ নীল হরিতাল বাণ বিকট দর্শন। অদ্ধিচন্দ্র চক্রবাণ যমের সমান॥ এত বাণ তুইজনে করে অবতার। দশদিক জলস্থল হৈল অন্ধকার॥ লক্ষ্মণ বরিষে বাণ তারা যেন ছুটে। রাবণের হাতের ধনুকথান কাটে॥ আর যে পঞ্চাশ বাণ পুরিল সন্ধান। রাবণের বুকে বাজে বজের ফমান। থাইয়া পঞ্চাশ বাণ ভাবে মনে মনে। বেক্ষা দিয়াডেন শেল তাহা পড়ে মনে॥ মস্ পড়িয়া রাব্ণ শে**লপাট এড়ে।** ঘদের দোসর শেল বাণেতে উথড়ে॥ শেলপাট এড়িলেক দিয়া হুহুকার। স্বৰ্গ মৰ্ত্য পাতালে লাগিল চমৎকার॥ লক্ষণ এড়েন বাণ পেল কাটিবারে I ঠেকিয়া শেলের মুখে ভত্ম হয়ে উদ্রে॥। রাখা নাহি মায় শেল ব্রহ্মার যে বরে। বায়ুবেগে যায় শেল লক্ষণ উপরে॥ পড়িল লক্ষাণ বীর শেলের আঘাতে। পুনরায় শেল যায় রাবণের হাতে॥ লক্ষাণ পড়িল রণে হয়ে অচেতন ৷ कुष्डि शुरु नक्षार्गात भातिन तार्ग ॥ রথে তুলে লক্ষার ভিতরে লৈতে চায়। শত মৈরু ভার হৈল লক্ষ্মণের কার॥ কুড়ি হাতে টানিতে লঙ্কার অধিপতি। নাড়িতে লক্ষণ বীরে নহিল শক্তি॥

হাত দ্বিয়া কাটিতে ভাবিছে দশানন। জটিল তপস্বী বেটা ভারি কি এমন। তুলিলাম হিমালয় পর্বত মন্দর। তা হ'তে অধিক কি • মনুস্য বেটা ভার ॥ • কৈলাস পর্বত তুলিলাম বাম হাতে। কুড়িহতে লক্ষণেরে না পারি নাড়িতে॥ লক্ষণে নাড়িতে নারে হৈল অপমান। দূরে হতে দেখে তাহা বীর হন্সান॥ রাবণের গালেতে মারিল এক চড়। **Б** थार्य प्रभानन छर्ठ पिन तुड़ ॥ চড় খায়ে দশানন লাগিল ঘুরিতে। ঘুরিতে ঘুরিতে রাবণ পড়ে গিয়া রথে॥ প্রণাইল রাবণ দেখিয়া হনুমানে। করিয়া পাথালিকোলা তুলিল লক্ষণে॥ বৈরীস্পর্শে হয়েছিল পর্ব্বতের ভরি। সেবকের হাতে হৈল তুলার আকার॥ লক্ষণে রাখিল লয়ে জীরামের পাশে। ধেয়ানে জীয়ান রাম চক্ষুর নিমিযে॥ রাবণ বদিয়া আছে আপনার রথে। সংগ্রামেতে যান রাম ধমুর্ব্বাণ হাতে॥ রাবণে মারিতে যান পূরিয়া সন্ধান। হেনকালে যোড়হাতে বলে হনুমান॥ রথে চড়ে যুঝে রাবণ শ্রম নাহি জানে। ভূমিতে থাকিয়া ভূমি যুঝিবে কেমনে॥ মোর পুষ্ঠে রঘুনাথ কর আরোহণ। আমার পৃষ্ঠেতে চড়ে মারহ রাবণ॥ হনুমানে প্রচেতে চড়েন রঘুনর। ঐরাবতে বার যেন দিলা পুরন্দর॥ রাবণে বলেন রাম উপজিয়া ক্রোধ। যত ত্ৰঃখ দিলি আজি লব তার শোধ 🖟 দশ মুখ্ সাজায়েছ নানা অলম্বাব্র। দশমুণ্ড কাটিয়া বধিব আজি তোরে॥ ব্রহ্মা,বিষ্ণু মহেশ্বর আর যত দেখি। পড়েছ আমার হাতে কার সাধ্য রাখি। রামের বচনে রাবণ না করে উত্তর। হনুমানে দেখিয়া কুপিল লক্ষেশ্বর॥

অক্ষকুমারে মারে পোড়ায় লঙ্কাপুরী। বন্ধ আছে ঘরপোড়া এই বেলা মারি॥ বন্দী হইয়াছে বেটা পুষ্ঠে লয়ে রাম। আজি দিব প্রতিফল করিয়া সংগ্রাম॥ নিজ বুদ্ধে বাঁধা গেছে আপনা আপনি। নড়িতে চড়িতে নারে এই বেলা হানি॥ বাছিয়া বাছিয়া এড়ে চোথ চোথ শর। বাণে বিন্ধি হনুমানে করিল জর্জার॥ যুঝিতে না পারে হনু পুষ্ঠেতে শ্রীরাম। বাণ ফুটে হন্র ছুটিল কালযাম॥ লক্ষ লক্ষ বাণ মারে হনুর বুকেতে। জোধে হনুমান বীর লাগিল ফুলিতে॥ দশ যোজন দেহ কৈল আছে পরিসর। দীর্ঘে ত্রিশ যোজন হইল কলেবর॥ লেজ কৈল দীর্ঘাকার যোজন পঞ্চাশ। হনুমানের লেজ গিয়া ঠেকিল আকাশ। হনুসানের লেজ দেখে রাবণের ভয়। বালি রাজার মত পাছে লেজে বেন্ধে লর রযুনাথ বাণ এড়ে জ্বন্ত আগুণি। সব বাণ কাটে রাবণ পরম সন্ধানী॥ শ্রীরাম ঐষিক বাণ যুড়েন ধনুকে। সন্ধান পুরিয়া মারে রানণের বুকে॥ বাণ খায়ে দশানন হৈল অচেতন। ফণেকে সন্ধিত পায় রাজাত রাবণ॥ ডাক দিয়া রাম বলে শুনরে রাবণ। মোর বাণ খেয়ে তুই হলি অচেতন। আজি না মারিয়া তোর ছিন্ন করে বেশ। লৌকতা লইয়া যাহ যেমন সন্দেশ॥ রঘুবংশে জন্ম মোর রাম নাম ধরি। এক দিনের রূপে আমি বৈরী নাহি যারি॥ থাজি তোরে মারিলে বিবাদ খুচে যাবে। জ্ঞাতি বন্ধু আদি তোর অনেক বাঁচিবে॥ এক লক্ষ পুত্র তোর সওয়া লক্ষ নাতি। এক জন না রাখিব বংশে দিতে বাতি॥ শেষে তোরে বধিব করিয়া লগুভও। বিভীষণের উপরে ধরাব ছত্রদণ্ড ॥

সভাখণ্ড সহিতে রামের কথা শুনে।
অদ্ধিচন্দ্র বাণ রাম করেন সন্ধানে॥
বাণে দশদিক আলো অমি হেন ছুটে।
দশ্রমাথার মুকুট এক বাণে কাটে॥
কাটা গেল মুকুট থদিল দশ পাগ।
ভঙ্গ দিল দশানন নাহি পায় লাগ॥
সার্থিরে আজ্ঞা দিল রাজাত রাবণ।
লঙ্গাতে চালাহ রথ ইরিত গমন॥
রাবণের আজ্ঞা পায়ে সম্বরে সার্থি।
লঙ্গার ভিতরে রথ নিল শীঘ্রগতি॥
কাটা গেল মুকুট পলায় দশানন।
ধর ধর ডাক ছাড়ে যত কপিগণ॥
কৃত্রিবাসী কবিষ্ঠ শুনিতে বড় রঙ্গ।
লঙ্কাকাণ্ডে গান গীত রাবণের ভঙ্গ॥

## কুন্তকর্ণের নিজাভঙ্গ ও রাবণের সহিত কথ্যেপকথন। •

ভঙ্গ দিয়া গেল রাবণ পায়ে অপমান। পাত্র মিত্র লয়ে বৈসে:করিয়া:দেয়ান॥ ছত্রিশ কোটি সেনাপতি চৌদিকে বেফ্টন। সভা মধ্যে সিংহাসনে বসিল রাবণ।। রাবণ বলে বুঝিলাম দেবতার ফন্দি। এত দিনে গড়াইল যা বলিল নন্দী॥ কুবেরে জিনিয়া আসি কৈলাস শিথরে। নন্দী দাঁভাইয়া ছিল শিবের ছয়ারে ॥ শিব তুর্গা দরশনে বাদনা আমার। বিস্তর কহিলাম নন্দী না ছাড়িল দ্বার॥ বিকৃতি বানরমুগ নন্দী যে ছুয়ারী। মুখপানে চাহি তারে দিলাম টিটা্কারি॥ নন্দী কোপ করি মোরে:দিলা অভিশাপ। সেই শাপে পাই এত মনেতে সন্তাপ। নন্দী কহিলেক আমি শিবের কিঙ্কর। মোরে উপহাস কর হুফ নিশাচর॥ বানরমুথ দেখি তুই কৈলি উপহাস। এই মুখে হবে তোর সহংশে বিনাশ।।

ফলিল নন্দীর শাপ এত দিন<sup>্</sup>পরে। , পরাজয় করিলেক বলের বানীরী। করেছি বিস্তর তপ হইটে অমর। অমর হইতে ব্রহ্মা নাছি দিল বর॥ এই বর দিল ত্রহ্মা হইয়া সদয়। যক্ষ রক্ষ দেবতা গন্ধর্বেব নাহি ভয়। সবারে জিনিব রণে মাগি নিলাম বর। সবে মাত্র বাকি ছিল নর আর বানর॥ ভেবেছিলাম ভক্ষ্য মধ্যে এরা তুইজন। কে জানে বানর নর তুর্জ্জয় এমন॥ পুনঃ ব্রহ্মা বর দিলা অনুকূল হয়ে। কাটা মুণ্ড যোড়া যাবে ক্ষন্ধেতে আদিয়ে॥ দেব দানব গন্ধর্বেতে তোর নাহি ডর। সবংশে মারিবে তোরে নর আর বানর॥ ব্রহ্মার বচন মোরে কভু নহে আন। এত দিনে পাইলাম বড় অপমান॥ সর্বাঙ্গ পুড়িছে আমার মনুষ্যের বাণে। রাজা হয়ে হারিলাম জিনে কোণ জনে॥ নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ জাগিবেক কবে। বিচার করিয়া দেখ সভাখণ্ড সবে॥ যায় অৰ্দ্ধ লঙ্কাপুরী, কুস্তুকর্ণ ভোগে। ছয় মাস নিদ্রা যায় এক দিন জাগে॥ পাঁচ মাস গত নিদ্রা এক মাস আছে। আজি লঙ্কা মজিলে কি করিবে সে পাছে কুম্ভকর্ণে জাগাইতে করহ যতন। প্রাণসত্বে মোর যেন হয় সচেতন॥ এত যদি আজ্ঞা দিলু রাজা লঙ্কেশ্বর। তিন লক'র ক্ষদ চলে কুম্বকর্ণ ঘর ॥ ভক্ষ্য দ্রব্য মন্ত মাংস অনেক প্রকার। স্থান্ধটন্দন পূজা আনে ভারে ভার।। পালে পালে হরিণ মহিষ আনে কত্যা ভাগল গাড়র না**হি** হয় পরিমিত॥ সোণার নির্মিত গৃহ অতি মনোহর। কিখকর্মা নির্মিত বিছিত্র বহুতর ॥ সারি সারি সোণার কলস সব যাজে। নেতের পতাকা উড়ে জয়ঘণ্টা বাকে

ত্রিশংযোজন ঘরখান দীর্ঘ নিরূপণ। আড়ে দশ যোজন দেখিতে স্থগঠন ॥ চারে কোশ যুড়ে দার আড়েতে নির্ণয়। দীৰ্ঘেতে যোজন অষ্ট দৃষ্টী নাহি হয়॥ চারি্দিকে এইরূপ দার শোভে চারি। মধ্যে মধ্যে গ্রাক্ষ শোভিছে সারি সারি॥ রত্নথাটে কুম্বর্কর্ণ নিদ্রোগ্ন অচেতন। নাকের নিশ্বাস যেন প্রলয় প্রবন।। সুয়ারের নিকটেতে যে রাক্ষদ আদে। উড়াইয়া ফেলে তারে নাকের নিশ্বাদে।। টানিয়া নিশ্বাস যবে তুলে নিশাচর। রাক্ষদ কতেক ঢোকে নাকের ভিতর॥ যে সব রাক্ষদ জানে দক্ষি উপদেশ। অনেক শক্তিতে ঘরে করিল প্রবেশ।। মদ্য তোলে সাত তাল রক্ষের সমান। মুখের গহ্বর যেন পাতল প্রমাণ॥ অঙ্গ ভঙ্গে অলদে যথন তুলে হাই। মুথের গভীর যেন বড় গড়থাই॥ কি রূপেতে কুম্ভকর্ণের হবে নিদ্রাভঙ্গ। ক্ত শত নিশাচর করে কত রঙ্গ।। ৰাজাইল লক্ষ ঢাক চারিদিকে বেড়ে। নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ কর্ণ নাহি নড়ে॥ ঘড়া ঘড়া চন্দন ঢালিয়া দিল বুকে। ত্মগন্ধি শীতলৈ আরো নিদ্রা যায় স্কুখে॥ ৰাজায় কৰ্ণের কাছে তিন লক্ষ শাঁখ। ' • দ্বিগুণ বাড়িল আরো নাসিকার ডাক॥ শাঁথ নাক গৰ্জ্জনে গভীর মহশব্দ। শঙ্কায় লঙ্কার লোক হয়ে রহে স্তব্ধ ॥ পালে পালে আনিলেক ছাগল গাড়র। প্রবেশ করায় তার নকের ভিতর॥ িতিল অৰ্দ্ধ নাদারকে, রহিতে না পারে। নিশ্বাদে পড়িল উড়ে দিগ্দিগান্তরে॥ যতেক প্রবন্ধ করে নিশাচরগণে। ত্রকার বরে নিদ্রা যায় কিছু নাহি জানে॥ রাবণ গোচরে বার্দ্তা কহিল সম্বরে। রাজাজ্ঞাতে রাক্ষদেরা চারিভিতে মারে॥

রাজার ভাই বলি কেহ নাহি করে ভর। ব্বেকর উপরে মারে রৃক্ষ আর পাথর॥ মুধল মুদগর কেহ অঙ্গে মারে তেড়ে। गँ। ড়াসিতে মাংস টানে শেল শূল ফোড়ে त्कृष्ट काग्रजा कि एक कि प्राप्त कार्य । ত্ৰহ্মশাপে নিদ্ৰা যায় কিছুই না জানে॥ মারি খায়ে কুম্বকর্ণ হইল বির্প্ 1 সকল রাক্ষদে বলে মেল কুম্ভকর্ণ। गरहा पत वरल अर्क शंकि गरन गि। লঙ্কার ভিতর হৈতে আনহ কামিনী॥ শোয়াও সে সবাকারে কুম্ভকর্ণ পাশে। আপনি জাগিবে বীর নারীর পরশে॥ এত বলি সব বীর ধাইল সম্বর। বিচাধরী ভুল্যা নারী আনিল বিস্তর ॥ তাহারা শুইল কুম্ভকর্ণের আসনে। সর্ব্বাঙ্গ করিল তার লেপন চন্দনে॥ তার পাশে কম্মা সব করে আলিঙ্গন। অতি স্থশীতল লাগে কন্সা পরশন॥ একে কুম্ভকর্ন তাহে স্ত্রীগণ পাইয়া। পাশ ফিরি শোয় বীর অঙ্গ শোড়া দিয়া॥ নাকের নিশ্বাস যেন ঘন বছে ঝড়। ভয় পেয়ে কন্সা সৰ উঠে দিল রড॥ মহোদর বলে এক যুক্তি অনুসানি। মদিরা মংদের দেহ থসায়ে ঢাকনি॥ জাগাইতে না পারিব এদব প্রবন্ধে। আপনি জাগিবে বীর মন্ত মাংস গদ্ধে॥ অনন্ত বাস্থাকি যেন মেলিলেক হাই। চন্দ্র দূর্য্য ছুই চকু দেখিয়া ভরাই॥ , ঘূর্ণিত লোচন বীর উঠে বৈদে খাটে। নিদ্রভিঙ্গ হয়ে তবে কুম্ভকর্ণ উঠে॥ শহ্যায় বসিয়া বীর নিশাচরে বলে। কি লাগিয়া নিদ্রা ভঙ্গ করিলি অকালে 🛙 অকালে জাগালি মোরে ছোট নহে কাজ কোন বেটা লজিল রাবণ মহারাজ। ধেয়ে গিয়া রাবণেরে বলে নিশাচর। কুম্বকর্ণ জাগিলেন শুন লক্ষের ৪

ভাইকে দেখিতে হৈল রাবণের সাধ। কুম্ভকর্ণে জামাইল রাবণ সন্থাদ॥ শয্যা হৈতে উঠে বীর চক্ষে দিল পানি। ভক্ষণের দ্রব্য দিল থরে থরে আনি॥ মদ্য পান করিলেক সাত্রশ কলসী। পর্বত প্রমাণ মাংস খায় রাশি রাশি॥ লরিণ মহিষ বরা সাপটিয়া ধরে। বারো তের,শত পশু খায় একেবারে॥ कुछकर्ग वर्ल वृत्यिलाग अनुगाति। অকালে জাগাও মোার যাহার কারণে॥ কোন লাজে ইন্দ্ৰ বেটা দিতে এলে হানা বারে বারে হেরে যায় না ভাবে ভাবনা॥ ইক্রের আছুক কাজ্রীযম যদি আইদে। যম হয়ে তাহারে গিলিব এক গ্রাদে॥ বিরূপাক্ষ'রাক্ষদ দে ধর্ম অধিষ্ঠান ১-যোড় হাতে কহে কুম্বকর্ণ বিদ্যমান॥ দেবে কোপ না কর নির্দোষী পূরন্দর। প্রমাদ পাড়িল এত নর আর কানর॥ সুর্পণথা গিয়াছিল পঞ্চবটী বনে। অত্যে তার নাক কান কাটিল লক্ষ্মণে॥ শ্রীরামের দীতা রাজা আনে দেই রোষে। সাগর ভিঙ্গায়ে হনু লঙ্কাপুরে এসে॥ লঙ্কা দগ্ধ করিল বানর হনুযান। তুমি থাকিতে লঙ্কার এতেক অপমান॥ প্রমাদ করেছে নর বানর আদিয়া। রাজা প্রজা রয়েছে তোমার মুখ চেয়ে॥ কুম্ভকর্ণ বলে আগে জিনে আদি রণ। তবেত ভেটিব গিয়া ভাই দশানন॥ এত বলি কুম্বকর্ণ চলে রণমুথে। মহোদর ভাই গিয়া কহিছে সম্মুখে 🛭 রাজার নাহিক আজ্ঞা রণে দিতে হানা। কেমনে যাইবে যুদ্ধে না করে মন্ত্রণা॥ যাত্রাকালে কুম্ভকর্ণ আরো খাইতে চায়। রাজভোগ দ্রব্য আনি রাক্ষ্যে যোগায় 🖠 বহু দিন অনাহারে খায় বাড়াবাড়ি। মদ থায়ে উথাড়িল সাক্ত শত হাঁড়ি॥

নহে সে সামান্ত হাঁড়ি কি কব বাখান। পঁচিশের বন্দ যেন ঘর এক খান 🛚 মহারক্ত কত খাইল সংখ্যা নাহি হয়। পালে পালে শূকর মনুষ্য কুছি ছয়॥ যাত্রা করি চলিলেন কুম্ভকণ বার। মেঘ হইতে মূর্য্য যেন হইল বাহির॥ পর্বত প্রমাণ উচ্চ লঙ্কার প্রাচীর। প্রাচীর জিনিয়া কুম্ভকর্ণের শরীর॥ চলৈ যায় পথে যেন সুমের সমান। দেখিয়াত বানরের উড়িল পরাণ॥ দরশনে ভঙ্গ দিল যত বানরগণ। আশ্বাসিয়া রাখিল রাক্ষস বিভীষণ॥ বিভীয়ণের আশ্বাদে রহিল কপিগণে। রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করেন বিভীষণে॥ এত দিন কোথা ছিল এই মহাবীর। ত্রিভুবন জিনিয়াত হুর্জ্জয় শরীর॥ না বুঝে কটক আমি করিয়াছি পার। ইহার সংগ্রামে কার নাহিক নিষ্ঠার॥ বিভীষণ বলে শুন রাম রঘুবর। কুম্ভকর্ণ নামেতে মধ্যম সহোদর॥ ব্রহ্মার বরেতে রাজা দশানন যুকো। কুম্ভকর্ণ বীর যুঝে আপনার তেজে॥ গদা হাতে কুম্ভকর্ণ যদ্বি করে রণ। এক দণ্ডে জিনিতে পারয়ে ত্রিভুবন॥ কুম্ভকর্ণ ভূমিষ্ঠ হইল যেইকালে। স্থতিকা ঘরের নারীগণে ধরে গিলে॥ • ইন্দ্র বিভাধরী আদি বিস্তর রূপদী। ধরে ধরে থাইল অনেকু মুনি ঋষি॥ কোপ করি পুরন্দর বক্সঅন্ত্র হানে। বজ্র অস্ত্র গিলেছিল অমরের রণে॥ ঐরাবতের:দন্ত উপাড়িয়া এক টানে গ সেই দন্ত প্রহারিল সহস্রলোচনে॥. मूर्ह्य इरा शर् हेन्द्र धत्री छेशत। অমর কারণেতে বাঁচিল পুরন্দর্ 🛭 কুন্তকণের কথা শুন রাজীবলোচন। গোকণ পুরেতে তপ করি তিন জন ॥

ত্রহ্মা বর দিলা তবে ভাই তিন জনে। প্রথমে দিলেন বর জ্যেষ্ঠ দশাননে ॥ ত্রন্ধা বলেন ত্রিছুবন জিনিবে রাবণ। নর বানরের হাতে স্বংশে নিধন॥ তুষ্ট্হয়ে আমারে বিধাতা দিল বর ॥. সেই বরে আমি দেখ হয়েছি অমর॥ বর দিতে গেল একা কুন্তকর্ণের স্থান। ইন্দ্র আদি দেবতার উড়িল পরাণ॥ বিনা বরে কুম্ভকর্ণে দেখে লাগে ডর / স্ফীনাশ করিবে অন্ধার,পাইলে বর । যতেক দেবতাগণ দিয়া অমুমতি! ষুক্তি করি পাঠাইলা দেবী সরস্বতী। দেবী গিয়া বসিলেন কণ্ঠের উপর। ভ্ৰহ্মা বলে কুম্ভকর্ণ চাহ কোন বর॥ কুন্তুকর্ণ বলে জ্রন্ধা নাছি চাহি আন। চিরকাল নিদ্রো যাই করছ বিধান॥ ত্রন্ধা বলে দিলাম বর চাহিলে ষেমন। দিবা নিশি নিদ্রা যাহ হয়ে অচেতন॥ বর শুনে শোকাকুল হইল রাবণ। কান্দিয়া ধরিল গিয়া ত্রন্ধার চরণ॥ রাবণ বলে তুমি স্ফি স্জিলে জাপনি। আপনি বিনাশ কেন কর পল্লযোনি॥ তোমার বচন কভূ না হইবে আন। নিজা জাগরণ প্রতু করহ বিধান॥ ত্রন্ধা বলেন দিয়ু বর শুনহ রাবণ। ছয় মাস নিজা এক দিন জাগরণ॥ অদ্তুত ধরিবে বল অ,দ্রত আহার ৷ কাঁচা নিজা ভঙ্গ হলে সে দিন সংহার॥ এত বলি চতুর্যুথ করিল গমন। কুম্ভকর্ণ হইল নিজোয় অচেতন। ় স্কন্মে, করে নিবাসে আইনু সুই ভাই। কুস্ত্রকর্ণের কথা এই শুনহ গোসাই॥ কাঁচা নিক্রা ভঙ্গ আজি হয়েছে উহার। অবশ্য ভোমার হাতে হইবে সংহার॥ উনি হর্ষিত হৈল জ্ঞীরণম লক্ষ্মণ। কুষ্ককর্ণ গেল তবে ভেটিতে রাবণ॥

কুস্তকর্ণে দেখিয়া রাবণ কুতুহলী। ্সিংহাসন হৈতে উঠে করে কোলাকুলি কুন্তকর্ণ রাবণের বন্দিল চরণ। বসিতে দিলেন রাজা রত্ন সিংহাসন ৷ কুম্ভকর্ণ বলে তব কারে এত ডর। আ্জ্রা কর কাহারে পাঠাব যম্বর॥ আমি থাকিতে তোমার কারে নাহি ডর কতবার জিনিয়াছি যম পুরন্দর II সাগর শুষিব আ!জি খাইব আগগুনি। শূলে খান খান করে কাটিব মেদিনী ॥ চত্ৰ সূৰ্য্য চিবাইয়া ফেলাইব দাঁতে। পৃথিবী উপাত্তি ফেলাইব ধরভ্রোতে॥ সপ্তদীপা পৃথিষী করিব খণ্ড খণ্ড। ত্রিভূবনের উপরে ধরাব ছত্রদণ্ড॥ এতের বলিয়া বীর জিজ্ঞানে তথন ! নর বানরের সঙ্গে যুদ্ধ কি কিরিণ । রাবণ বলে নিচো যাও হ'য়ে অচেডন। কি রূপেতে জানিবে এতেক বিবরণ॥ তিন সহোদর মোরা ভগ্নী মাত্র একা। জননীর আদরের কন্সা স্থপিখা 🛭 বিধবা হইয়া ভগ্নী কান্দিল বিস্তর ৷ মনে মনে বাসনা থাকিতে স্বতন্তর 🛭 শিবের সাধনা হেতু রহে স্থানান্তরে। স্থান দিয়া রাখিলাম সাগরের পারে॥ मक्त मिनाम छूटे छोटे थेत बात मूयन। চৌর্দ হাজার নিশাচর তাহার ভিড়ন ॥ এইরূপে সুর্প বখা কিছু দিন থাকে। দৈবের নির্বন্ধ ভাই কি কব ভোমাকে। দেশর্থ রাজা ছিল অযোধ্যায় ধাম । চারি পুত্র হয় তার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম॥ ভরতেরে দিল রাজ্য না দিল জাহারে। তুর্ভগার পুদ্র বলি দিল দূর করে॥ বনেতে আইল রাম হইয়া সন্ধ্যাসী। সঙ্গেতে লক্ষণ ভাই ভার্য্যা সে রূপসী কুঁড়ে বেঁধেছিল বেটা পঞ্চবটী বনে। স্প্ৰথা গিয়াছিল পুৰুপ অত্বেষণে॥

স্প্রণখার মাক কাণ কাটিল লক্ষ্মণ। পরিতাপে যুদ্ধ করে খর আর দূষণ।। রামচন্দ্র যুদ্ধ করে মারে সর্বজনে। ভগ্নী এসে কান্দিলেক ধরিয়া চরণে ॥ স্প্রথার পরিভাপ সহিতে না পারি। আমি গিয়া হরিয়া এনেছি ভার নারী। বুৰিতে না পারি বেটা ফেরে কত রঙ্গে মিতালী করিল গিয়া বানরের সঙ্গে॥ বালির ভাই সুত্রীব সে কিন্ধিয়ায় থাকে करेक मक्षय देकन (मवा करते डाटक॥ আচ্চাকারী করিয়াছে যত কপিগণে। বুড়া এক ভল্লুক মিলেছে তার সনে॥ সেই বেটা কুমন্ত্রণা দেয় নিরন্তর। রুক্ত পাথরেছে বান্ধে অলজ্ঞ্য সাগর 🛭 সেই বাঁধ বয়ে বানর এসেছে অঞ্চর। ঘেরেছে কনক শক্ষা চারিটা ছুয়ার॥ ৰসেছে পশ্চিম ছারে সে রাম লক্ষ্মণ I বড় বড় নিশাচর করিল নিধন 🏾 বড়ই তুক্র নর বানরের রণ । বিপত্তে পড়িয়া তোমায় করেছি চেতন 🛭

কুন্তকর্পের বৃদ্ধ ও মৃত্য।
কুন্তকর্প বলে শুন ভাই দশানন।
শুনালে আশ্চর্য্য কথা এ আর কেমন।
রাম লক্ষ্মণ যদি গো সামান্ত হৈত নর।
জলের উপরে কেন ভাসিবে পাথর॥
বনের বানর বদ্ধ যে রামের গুণে।
সামান্ত মন্ত্র্যা জারা না ভাবিহ মনে॥
কুন্তকর্প বলে, হেন লয় মম মন।
মারাতে মন্ত্র্যা রূপ দেব নারায়ণ।
রাবণ বলে রাম যদি দেব নারায়ণ।
কুন্তুকণ বলে রাম হইবে তপস্থী।
রাবণ বলে কেন না সে হয় তীর্থবাসী
কুন্তকর্প বলে রাম হবে রাজার বেটা।
রাবণ বলে কেন লে সাথায় ধরে জটা॥

কুন্তকর্ণ বলে রাম ব্যাধ হইতে পারে,। রাবণ বলে কেন তবে যজ্ঞ সূত্র ধরে॥ কুস্তকর্ণ বলে রাম হবে ত্রহ্মচারী। রাবণ বলে তবে তার সঙ্গে কেন নারী॥ • রাবণ ৰলিছে রাম কিসের ভ্রন্মচারী। ভক্তিতে ডাকিলে যায় চণ্ডালের বাড়ি॥ निन औं हम्म हिल शक्षवि मूरल। সেখানে প্রাকালে জটা আটা মেখে চুলে हेक्स हट्स कूरवब वक्सन श्रुबन्सरत । শক্ষাতে আসিতে নারে লক্ষার ভিতরে॥ মনুষ্য হইয়া বেটার এত অহকার। বানরের সহায়ে সাগর হৈল পার॥ বলিতে না পারি একি দৈবের ঘটনা। ত্রিভুবনের বানর লয়ে রামের মন্ত্রণা॥ আছিল সাগর সেই অগাধ গভীর। আপনার তেজেতে আপনি নহে স্থির॥ রত্নাকর ভীত হৈল মনুষ্যের আগে। যোড় হস্ত করিয়া বন্ধন নিল কেমগে॥ এত দিনে অপ্যশ হৈল রত্নাকরে। রুক্ষ পাথরেতে বান্ধে নর আর বানরে॥ বীর নাহি লঙ্কাতে ভাণ্ডারে নাহি ধন। এতেক প্রমাদ তব নিদ্রোর কারণ। ছিল ভাই বিভীয়ণ ধ্যা অধিষ্ঠান। আমা সনে ছম্ছ করে গেল রামের স্থান ॥ পুদ্ধি হীন বিভীষণ কার লাগি মরে। মনুষ্যের হিত চিত্তে জ্ঞাতি হিংদা করে.॥ অরুণ বৰুণ যুমে শঙ্ক। নাহি করি। শীতা কিরে দিলে যে হাসিবে স্থরপুরী ॥ অত্যে হাসে হাস্ক হাসিবে পুরন্দর। সেই বেট। বলিবেক হীন লক্ষের॥ বুঝিয়া করহ ভাই যে হয় বিধান। তুমি বিনা লক্ষার নাছিক পরিত্রান।। ত্রিভুর্বন জিনিলাম তব বাছব**লে।** বানরের সঙ্গে রণে কি আছে কপালে॥ লকাপুরী রাখহ আমার কর হিত। ভাবহ উপায় মনে বে হয় বিহি**ত** 🛭

কুম্বরূপ বলে কিবা করেছ মন্ত্রণা। তোমার সভাতে নাহি মন্ত্রী এক জনা॥ সমুদ্রের পারে কেন নাহি দিলে থানা। · তবে আর সাগর বান্ধিত কোন জনা॥ · খরেতে বসিয়া বড় দেখহ আপনা। কৌন ছার মন্ত্রী লয়ে তেগমার মন্ত্রণা॥ আপনারে বড় দেথ বসে লক্ষাপুরে। বেছিল এ হেন লকা বনের বান্রে॥ বালি হৈতে হুঞীব নহে যে পরাক্রমে। প্রবন্ধ করিয়া তবু জিনিল সংগ্রামে॥ পাইন অর্দ্ধেক রাজ্য মহারাণী তারা। তোমা হৈতে বৃদ্ধিমন্ত স্থতীৰ বানরা॥ এত যদি কুম্ভকর্ণ রাবণেরে বলে। শুনিয়া রাবণরাজা অগ্নি হেন জ্বলে॥ কুড়ি চকু রক্তবর্ণ ক্রে লক্ষেশর। দদা থাক নিদ্রাগত ঘরের ভিতর॥ স্বৰ্গ মৰ্ত্ত্য পাতাল জিনিলাম ত্ৰিভুবন। দৈবের নির্হ্বন্ধ যাহা না হয় খণ্ডন॥ কনিষ্ঠ নহিদ যেন জ্যেষ্ঠ সহোদর। **রাজ**নী**তি শিক্ষা** দিস সভার ভিতর॥ কহিলে যে ভাল সন্দ অনেক কাহিনী। পশ্চাতে বুঝিব সব বৈরী আগে জিনি॥ কুম্ভকর্ণ বলে ভাই যা বল বিস্তর। विशेष नगरम नीजि कंट नरहा पत ॥ আমি হেন ভাই ওব কারে কর শক্ষা। বৈরী মারি রাখিব কনকপুরী লঙ্কা॥ শ্রীরামের মাথা কাটি তোমারে দিব ডালি সীতা লয়ে চিরদিন স্থাথে কর কেলি॥ আগে লকা অরামা ও অবানরা করি। ত্রতাবেরে মারিয়া পাঠাব যমপুরী॥ বধিব কুমুদ আদি যত কপিগণ ৷ মারিব তোমার বৈরী ভাই বিভীষণ॥ रम्मारन मात्रि वाकि नक्षान्त्रीत रेवती। শারিব তাহার পিতা বানর কেণরী॥ চলিল যে কুম্ভকর্ যুঝিবার সাধে। ভাই মহোদর গিয়া সম্মুখে বিরোধে॥

মহোদর বলে ভাই করি নিবেদন। বহুদিন নিদ্রাগত ছিলে অচেতন 🛊 দৈখিতে করয়ে সাধ পুরবাসী নারী। একবার দেখা দিতে চল অন্তঃপুরী। কুম্ভকর্ণ বলে কি কহিস্ মহোদর। সম্মুথে বিপক্ষ বদে যমের দোদর॥ চারি দার মেরে আগে জিনে আদি রণ তবে সন্তঃপুরে হরে আমার গুমন॥ মহোদর কৃন্তবর্ণ কথা তুই জনেশা সিংহাসন ছাড়ি ডবে উঠিল রাবণে॥ সংগ্রামের সাজ রাজা সাজায় আপনি। মতির পাগড়ি পরে থরে থরে মণি॥ কম্ভকর্ণ সাজিছে রাক্ষস পুলকিত। চারিদিকে নিশাচর সাজয়ে ছরিত। কুমারের চাক যেন মাণিক অঙ্গুরী। কুম্ভকর্ণের **অঙ্গুলে** পরায় যত্ন করি॥ কত মত যতনে পরায় তোড় তাড়। মাথার মুকুট যেন মৈনাক পাহাড়॥ স্থানে স্থানে মরকত শোভা কত তার গলায় তুলিয়া দিল মণিময় হার॥ রত্বেতে নির্মিত দিল শ্রবণে কুণ্ডল। রবি শশী জিনি জ্যোতি করে ঝলমল।। যুকুটের চুড়া গিয়া আকাশেতে যোড়ে রাজারে প্রণাম করি যুঝিবারে নড়ে॥ যুঝিবারে কুম্ভকর্ণ চলে একেশ্বর। গগণে সম্ভক যেন নবজলধর ॥ আকাশের চন্দ্র খনে বায়ু মন্দগতি। মেঘে রক্ত বরিষয় কাঁপে বস্তমতী॥ আকাশে অমর কাঁপে সাগর উথলে। গড়ের আহির হয়ে যুঝিবারে চলে॥ কুম্ভকর্ণ হৈল যদি গড়ের বাহির। বানর দেখিয়া করে গর্জন গভীর॥ বড় বড় কপিগণ বড় বড় লম্ফ ৷ কুম্ভকর্ণে দেখিয়া সবার হৈল কম্প্র॥ ভয়ে শুকাইল মুখ কাঁপিল অন্তর। গাছ পাথর ফেলাইয়া পলায় বানর॥

চুল নাহি বান্ধে কেহ না পরে কাপড়। বড বড় বানর উঠিয়া দিল রড়॥ বানরের ভঙ্গ রবে কর্ণে লাগি তালি। শত কোটি বানর পলায় শতবলি।। হিঙ্গুলিয়া বানর হিঙ্গুল জিনি অঙ্গ। আশী কোটি বানরে পলায় শব্বভঙ্গ॥ মলয় পর্বতের বানর বর্ণ ফেন গেরি। ছত্রিশ কোটি বানরেতে পলায় কেশরী॥ গয় গৰাক্ষ পলাইল ভাই ছুই জন। বানর পঞ্চাশ কোটী দোঁহার ভিড়ন॥ ভল্লুক কটকে পলায় মন্ত্ৰী জাম্বুবান। আশী কোটি বানরে পলায় হনুমান ॥ পলায় সুষেণবেজ রাজার শশুর। তিন কোটি রন্দ ঠাট যাহার প্রচুর॥ প্লায় বানরী ঠাট কেহ নাহি তিঞ্জেন কোপ করি অঙ্গদ চাহিছে একদুষ্টে॥ অঙ্গদ বলে বানরগণ ভঙ্গ কি কারণ। এক চড়ে রাক্ষদার ববিব জীবম।। জীবন মরণ নাহি আপনার বশে। যুদ্ধ করে মরিলে ভুবন ভরে যশে॥ যত যুদ্ধ করিলে সে সব নাহি গণি। আজি রণ জিনিলে পৌর্ব বলে মানি॥ দেবতার পুত্র তোরা দেব, অবতার। রাক্ষসের রণে কেন হাঁসাবি সংসার॥ এত শুনি থরে থরে ফিরে কপিগণ। কটক ফিরায়ে স্থানে বালির নন্দন॥ লাফ দিয়া কপি সবে উঠিল আকাশে। ষ্মাকাশে উঠিয়া গাছ পাথর বরিষে॥ কুপিল যে কুম্ভকর্ন হাতে ধরে শূল। , 'বানর কটক বিন্ধি করিল নির্ম্মুল॥' বড় বড় বীরগণ শূলে বিক্কি পাড়ে। তৃণগণ যেমন অনলে পড়ে পুড়ে॥ পর্ব্বত তুলিয়া মারে বানর কটকে। কুম্ভকর্ণের অঙ্গে যেন তৃণ হেন ঠেকে।। কুপিল যে কুকন্তর্ণ অতি ভয়ঙ্কর। তুই হাতে ধরে ধরে গিলিছে বানর॥

ভঙ্গ দিয়া বানর পলায়<sub>া</sub>সৰ ডরে। কুম্ভকর্ণ'রণ কেহ সহিতে না পারে॥ কুপিল যে নীল বীর কটকে প্রধান। শালগাছ আনিলেক দিয়ে এক টান॥ শালগাছ আনে যেন পর্বতের চুড়া। 🦼 কুম্বকর্ণের গায়ে ঠেকে হয়ে গেল ভ ড়া॥ রণ করে কুম্ভকর্ণ কে সহিতে পারে। একেশ্বর নীল রহে সংগ্রাম ভিতরে॥ সাহসে করিরা ভর নীল সেনাপতি। আর চারি বীর তার মিলিল সংহতি 🕪 শরভঙ্গ কুমুদ নল সে গন্ধমাদন। नीरनत मः इं ि मिरन रेहन श्रे केन ॥ পাঁচ বীর গাছ আর পর্বত উপাড়ি। কুম্বকর্ণের বুকে মারে ছুহাতিয়া বাড়ি॥ বানরের গাছ পাথর কিছুই না গণে। হাতে শূল কুম্ভকর্ণ চাহে **পঞ্জনে**॥ त्र तर भक्त वीत वानरतरत वरन। ছুই হাতে সাপ**টি**য়া ধ'রে কো**লে ফেলে।** কোলের চাপনে বানর হ'লো অচেতন। সুখে রক্ত উঠে শ্বাস বহে ঘনে ঘন॥• ' চাপড়ের যায়ে মৃর্ক্ত্রা নীল দেনাপতি। লাথির ভারে পড়িল গবাক যোদ্ধাপতি॥ শরভঙ্গ সামাদন পড়ে তুই জন। পঞ্জনা ভূমে পড়ে হ'য়ে অচেতন 🛭 'প্রথম সমরে যদি পঞ্জনা পড়ে। অনেক বানর আসি কুম্ভকর্ণে বেড়ে॥ মার মার শব্দে বানর ধার উভরড়ে। কেহ ক্ষমে চড়ে কেহ অঙ্গ চাপি পড়ে॥ **किह भूर्छ उ**र्फ किह कीन माद्र चाएं। কার সাধ্য কুম্ভকর্ণে রণ মধ্যে পাড়ে॥ বানর ধরিয়া বীর চিবাইছে দাঁতে।. মুখ সম্বরিতে নারে রক্ত পড়ে স্রোতে ॥ সহঅ সহঅ বানর সাপটিয়া ধরে। পাতাল সমান মুখ তাহা নিয়া পোরে॥ नार्क कार्गत अथ रयन चरतत इसात। তাহা দিয়া বানর সব বেরয় অপার।।



লাক দিয়া কুম্ভকর্ণ ধরে অঙ্গদেরে। মূচ্ছি ত করিল তারে গদার∙প্রহারে॥ হাতে গদা কুম্ভকর্ণ অতি ভয়ঙ্কর। গদার বাড়িতে মারে অনেক বানর॥ শতবলী ভূমে পড়ে যায় গঁড়াগড়ি। হনুমানের বুকেতে মারিল গদাবাড়ি॥ গদা থাইয়া হনুমান উঠিল আকাশো। আকাশে থাকিয়া গাঁছ পাথর বরিষে॥ ঘনে ঘনে বঁৰ্ষে যেন মহাশব্দ শুনি। কুন্তকর্পের গদাভাঙ্গি কৈল থানি থানি॥ গনা গেল কুম্ভকর্ণ লাগিল ভাবিতে। লাক দিয়া হনুমানে ধরিল অরিতে॥ হনুসানের বুকে মারে বক্সের চাপড়। চাপড়ের ঘায়ে হনু করে ধড়কড়॥ ভূমেতে পড়িল যদি পবন নন্দন। 🚥 রণ ছাড়ি পলায় যতেক কপিগণ॥ বড় বড় বীর পলায় ভঙ্গ দিয়া রণে। কুম্ভকর্ণে দেখে কেহ স্থির নহে মনে॥ বড় বড় বানর ধরিয়া সব গিলে। আপনি স্থগ্রীব গেল সংগ্রামের স্থলে॥ শালরক উপাড়িল প্রনের বেয়ে। গাছ হাতে দাণ্ডাইল কুন্তকৰ্ন আগে॥ বছ বছ বানর মারিলে বাছের বাছ। মোর যা সহরে বেটা মারি শাল গাছ। কুম্ভকর্ণ বলে আমি বিধাতার নাতি। এড় দেখি শালরক্ষ বুঝিরে শকতি। এড়িলেক শালরক্ষ পর্বত প্রমাণ। কুম্ভকণের গায় ঠেকে হৈল খান খান॥ ছিছি বলি কুম্ভুকণ দিল টিট্কারি"। "এই মুখে খাও বেটা কিকিন্ধ্যানগরী॥ ভাল ছিল বালিরাজা বীর মধ্যে গণি। কোন মুখে রাখিবি তাহার রাজধানী॥ ছুই, লক্ষ রাক্ষদে তেব জাঠা গাছ বয়। হেন জাঠা কুম্ভকর্ণ হাতে তুলে লয়॥ আশী কোটি মণ লোহে জাঁঠার গঠন। দশ হাজার হাত জাটা দীর্ঘে নিরূপণ॥

কুম্ভকণ এড়ে জাঠা দিয়া হুহুস্কার। স্বৰ্গ মৰ্ত্ত্য পাতালে লাগিল চমৎকার॥ দেখিয়া স্ক্রীব বীর না ভাবে মনেতে। সিংহনাদ করি জাঠা ধরে বায়হাতে॥ ্ভাঙ্গিলেক জাঠা যেন পড়িল ব্যগ্ননা 🍃 ত্রিভুবনে যত লোক পাসরে অপিনা॥ কুম্ভকণ<sup>´</sup> কোপেতে পৰ্ব্বতে দিল টান। এক টানে অ'নিল পর্বত একখান॥ জিছিল পর্বত গোটা বিপরীত কোপে। পড়িল স্থগ্রীব রাজা পর্ব্বতের চাপে॥ (धरतिष्टिन रमय रयन छेड़ाईन बार्ड़। স্থাীবে লইয়া বীর প্রবেশিল গড়ে॥ লঙ্কার ভিতর শীঘ্র যায় মহাবলী। সুগ্রীবকে লয়ে দশাননে দিতে ডালি॥ প্রথম রহন্দে যায় করে ঠেলাঠেলি। দ্বিতীয় র্হন্দে যায় পড়ে হুলাহুলি॥ তৃতীয় র্হন্দে যায় পরম হরিয়ে। স্থগ্রীব রাজারে দেখে নার্রাগণ হাসে॥ কুম্ভকর্প স্থগ্রীবেরে লয়ে যায় বান্ধে। সকল বানরগণ মাথায় হাত কান্দে ॥ হনুমান মহাবীর কেটকের সার। মনে মনে ভাবিছে রাজার প্রতিকার॥ কুম্ভকর্ণে সংহারিব আজিকার রণে। রাজ। উদ্ধারিলে তবে জীতি পাই মনে॥ 'এতেক বলিয়া বীর বুঝিবারে যান। বাহড় বাহড় বলি ডাকে জাম্বুবান॥, যত দিন জীরে রাজা কোপ রবে মনে। ভाল गाँत मन्म तत्व कि कांग अ त्रा ॥ দেবক হইতে রাজা পাবে অগ্যাহতি। চিরকাল স্থঃীবের ঘূযিবে অথ্যাতি॥ রাজবুদ্ধি ধরে রাজা বলে বিপরীত। কুম্ভকণের হস্ত হতে আসিবে নিশ্চিত। জান্বানের বাক্যে বীর নাহি দিল হানা। উলটিয়া রাখে গিয়া আপনার থানা॥ কুপ্তকণের কোলে রাজা পাইল সন্বিত। চারি দিকে দেখিছে লঙ্কার নৃত্য গাত **॥** 

চারিদিকে নিশাচর না দেখি বানর। বিচিত্র নির্মাণ দেখে স্থবণের ঘর॥ মহাবল স্থগীব বুদ্ধিতে ব্ৰহম্পতি। গনে মনে চিস্তেন আপন অব্যাহতি॥ কণ স্থানে ত্ৰাতে কানড়ে ছেড়ে নাক। ভয়ে কুম্ভকর্ণ ভাকে পরিত্রাহি ভাক।। ত্বই পার্ষ চিরে ভোলে তুপায়ের ভরে। পঞ্চ অঙ্গে কুম্ভকণেরি রক্ত পড়ে ধারে॥ মর্শ্মব্যথা পায়ে বীর ছাড়ে স্বত্রীবেরে। আছাড়িয়া ফেলে দিল ধরণী উপরে॥ मनात्म नामिका निल कर्ण छुट्टे करत्। লাফ দিয়া বীর গিয়া উঠিল প্রাচীরে॥ পুনঃ লাফ দিলেক বিক্রমে করি ভর। প্রবেশ করিল গিয়া কটক ভিতর॥ কটকেতে পশিয়া খ্রতীব মহাবলি। কুম্ভকণের নাক কান রামে দিল ডালি॥ সেই নাক কানের কি কহিব বাখান। পঁঠিশের বন্দ যেন ঘর একথান ॥ নাক কান নাহি কুম্ভকণ পায় লাজ। মনে মনে ভাবে আর জীবনে কি কায়। এত বল বিক্রম সকল হৈল মিছা। স্থ গ্রীব বানরা বেটা করে গেল বেঁ:চা॥ নেউটিয়া রূপে বার আইল নিমিয়ে। বোঁচা নাক দেখিয়া বানরগণ হাসে॥ তাহা দেখি কুম্ভকণ মহাকোপে জ্বে। বৈড়-বড় কপিগণ ধরে ধরে গিলে ॥ নাসিকা কণের পথ বিষ্ণম বিস্তার। তাহা দিরা কপিগণ বেরয় অপার॥ একে কুম্বকর্ণ বীর অতি ভয়ঙ্কর। কর্ণ নাসা গেছে আরো হয়েছে তুকর॥ কোপদুষ্টে কুম্বকর্ণ যে দিকেতে চায়। বড় বড় বীর সব ছুটিয়া পলায়॥. বোঁচা এলো বলে ছুটে সকল বানর। দাণ্ডাইল সবে গিয়া লক্ষ্মণ গোচর॥ হাতে ধনু লক্ষণ হইল আগুদার। ভাহা দেখি কুম্বকর্ণ হাদে একবার॥

কুস্তুকণ বলে বেটা তোরে চাহে কে। জোর ভাই রামা বেটা তারে এনে দে॥ হাসিয়া বলেন রাম কমললোচন। এত দিনে যম বুঝি করেছে স্থারণ॥ এই আমি আইনাম তোর বিল্লমান। যত শক্তি আঁছে পেটা তত শক্তি হান॥ তোরে মেরে কাটিব রাবণের দশমাথা। বিভীমণের উপরে ধরাব দওছাতা॥ শ্রীরামের কথা শুনে কুম্বকর্ণ হাসে। মনে কি করেছ বেটা হিরে যাবে দেশে॥ এত বলি কুম্ভকর্ণ হয়ে ক্লোধ্যতি। রামেরে গিলিতে যায় অতি শীঘ্রগতি॥ কুন্তণের ভরে দক্ষা করে টলমল। স্বর্গ মন্ত্য কাঁপিল রসাতল ॥ আকার্মো দেউটি যেন গ্রন্থ চকু জলে। मानमां फिरम वात त्रयूनारथ वरन ॥ খর দূষণ নহি আমি ত্রিশিরা কবন্ধ। মারীচ রার্ফ্ন নহি মায়ার প্রবন্ধ॥ বালিরাজা নহি আনি কোমল শরীর I বজ্রসম অঙ্গ আমি কুন্তবর্ণ বার ॥ সেই সব বার বধ কৈলে যেই বাণে। সেই দব বাণ এখন'তুলে রাথ তুণে॥ তোমার বাণের মধ্যে তাক্ষ যে সকল। সেই সব বাণ মার বুঝা থাক্ বল॥ রাম বৃলেন কুন্তকর্ণ ত্যুক্ত অহস্কার। মোর বাণ সহে এত শক্তি আছে কার॥ তীক্ষ বাণ প্রহারিলে হইবে প্রলয়। ক্ষুদ্র এক বাণে তোরে লব যন,লয়॥ রঘুনাথের কথা শুনে কুম্ভকণ হাসে। মনেতে বাদনা যুঝি যাবে যমপাশে॥ হের দেখ দেহ মোর পর্বত প্রমাণ। দেবতা গন্ধৰ্বৰ কেহ নাহি ধরে টান॥ কত অস্ত্ৰ জান বেটা কত জান শিক্ষা। ্ইন্দ্র যম জানে আমা আর জানে যক্ষা ॥ যে বাণে মারিলা বালি ছুর্জ্জয় বানর। সেই বাণ মারে কুম্বকণের উপর 🎚

রামের ঐষিক বাণ তারা যেন ছুটে। 🕶 কণ্টক সমান যেন কুম্ভকণে ফুটে॥ ছিছি বলি কুম্বকর্ দিল টিট্কারী । বল বুঝি মোর ভাই আনে তোর নারী॥ (लांश्रंत मृत्रत वीत पन पन-शार्ष । শ্রীরামের যত বাণ তাহে ঠেকে পড়ে॥ মুঘল দিরায়ে বীর মারিবারে আইদে। বেলাগস্ত্র রঘুনাথ যুড়িলেন তাসে॥ িন। অস্ত্রে যুবে গেন মদমত হাতী। কারে চড় কীল মারে কারে মারে লাখি॥ ভূমে পড়ে নীল বার হইয়া কাতর। মুমলের ঘায়ে মারে অনেক বানর॥ মুদল করিয়া হাতে ছুটে উভরায়। পলায় বানর । পিছু নাহি চায়॥ ভাক দিয়া কহিতেছে ঠাকুর লক্ষণ্ 🏾 এক উপদেশ শুন যত কপিগণ॥ পাগল হয়েছে বেটা রভের হর্গন্ধে। জন কত বানর উঠ উহার করে।। ভর না সহিবে বেটা পড়িবে চাপনে। স্থাতে পাড়িয়া মার পাপিঠ ছুর্জনে॥ লক্ষাণের বাক্যেতে সাহসে করি ভর। স্বয়ের উঠে বড় বড় অনেক বানর।। কুন্তকর্ণের ক্ষন্ধে চড়ে বীরগণ নাচে। বাহুড় ঝুলৈছে যেন ভৌত্নলের গাছে॥ শরভ গ্রাফ গ্য় সে গ্রুমারন। মহেন্দ্র কেবেন্দ্র আদি উঠে তুইজন।। সপ্ত জন চড়িলেক কুম্বকণ স্বন্ধে। কেশে ধরি টানে কেহ ঘাড়ে নথ নিষ্কে॥ সাতবার লাক দিয়া ঘাড়ে গিয়া চড়ে। -তুইহাতে কুন্তকর্ণ বানর আছাড়ে ॥ আছাতে গবাক বীর হারায় সন্বিত। ভূমেতে পড়িয়া মুখে উঠিল শে!ণিত॥ গয় গবাক শরভ সে গন্ধনাদন। আছাড়ের যায়ে সবে হৈল অচেতন॥ দেখিয়া অঙ্গদ হনুমানে লাগে ডর। উঠিতে উঠিতে ঘাড়ে উঠে দিল রড়॥

কুস্তকণ পাড়িতে নারিল কোন জনে ১ আরবার রাম অস্ত্র যুড়িলেন গুণে॥ ব্রহাত্মত্র ছাড়িলেন পূরিয়া সন্ধান। কুম্ভকণের কাটিলেন ডানি হাত খান॥ হাত খান পড়ে ষেন পর্বত শিখর। হাতের চাপনে পড়ে অনেক বানুর্ বাম হাতে শালগাছ উপাড়িয়া আনে 🕨 হাতে গাছ করে গেল রামের সদনে॥ ঐষিক বাণেতে রাম পুরিয়া সন্ধান এঁক বাণে কাটিলেন বাসহাত খান॥ • ইন্দ্র অন্ত্র রঘুনাথ করিল সন্ধান। এক বাণে কাটিলেন পদ তুই খান।। হস্ত গেল পদ গেল তবু নাহি ডরে। গড়াগড়ি দিয়া যায় রামে গিলিবারে॥ দত্তে ধরে ভুলে নিল লোহার মূঁগল। মূদলের বায়ে মারে কানরমণ্ডল ॥ মূল কাটিতে রাম যুড়িলেন বাণ। নর বাবে মুদল করিল খান খান ॥ কটি। গেল মুশল সমতা নাই তাতে। গ ছাগড়ি দিয়। নায় রামেরে গিলিতে॥ রাহু যেন আদে চন্দ্র গিলিবার তরে। কুম্ভকণ তেমতি ভীরাম গিলিবারে॥ কুম্ভকর্ণের মুখেতে যে গড়িছে শোণিত। নাক কান কাটা যে দৈখায় বিপরীত॥ এতেক জুৰ্ণতি হৈল তবু নাহি মরে। আরবার ব্রহ্ম যন্ত্র মারি**লেন তারে**॥ যন্দণ্ড সম বাণ রহেরতে মণ্ডিত। দশদিক আলো কমি ছুটিল স্বরিত।। বন্ধ যন্ত্র বাণে আর নাহিক অন্যথা। সেই বাণে ক্সকণের কাটিলেন মাথা॥ কাটাসুও সাপুটিয়া হনুসান তোলে। टिर्न एक्टन मिल नार्य मन्टित करने ॥· সাগরের জলজন্তু করে তোলপাড় 1 মধ্য দাগরেতে যেন হইল পাহাড়॥ দশ লক্ষ্য রাক্ষ্যেতে কুম্বকর্ণ পড়ে। কানন ভাঙ্গিল যেন প্রলয়ের ঋতে

দেবগণ স্থা হৈল রামের বিক্রমে।
স্বর্গ হৈতে পুরন্দর পূজেন জীরামে॥
কপিগণ বলে রাম করিলা নিস্তার।
আর যত বীর আছে মোসবার ভার॥
না দেখি এমন বীর এ তিন ভুবনে।
ঘুরীবার কাজ থাক ভঙ্গ দরশূনে॥
কুস্তকর্ণ পড়িল গাইল কুতিবাস।
রাবণ শুনিল কুস্তকর্ণের বিনাশ॥

কুন্তকর্ণের মৃত্যু শ্রুনের রাবণের রোদন।

'তবে রণভঙ্গ যত নিশাচরগণ। রণস্থলী ছাড়ি কৈল লঙ্কা প্রবেশন॥ েহথা কুম্ভকণে পাঠাইয়া রামরণে। দশানন চিন্ত। করিতেছে মনে মনে॥ সমরে গিয়াছে আজি কুস্তকর্ণ ভাই। এখনি জিনিবে রণ কিছু শঙ্কা নাই।। জয়বার্তা দিবে দূত যে কালে আসিয়া। তুমিব তাহারে তবে বহু ধন দিয়া॥ নগরে করিয়া নানা মঙ্গল আচার। ভাতারে আনিতে নিজে হব গাওসার॥ না করিতে না করিতে প্রণাম আগারে। অগ্ৰেই যে'আমি কোনে লইব তাছারে॥ রণবেশ ঘুঢ়াইয়া দিব্য বেশ করি। ত্রভাই বিদিব এক আসন উপরি॥ যন্ধুজন সকলে করিয়া আনুয়ন। নানা মত উৎসব করিব আচরণ গ এত ভাবি কিছু কাল পরে দশানন। উত্রকণ্ঠিত হয়ে পুনঃ করয়ে চিন্তন 🛭 ্লাতা মোর গিয়াছে হইল বহুকণ। থেখনো না কৈল কেন দূত আগমন॥ বুঝিতে না পারি কিছু রণের বিষয়। হইল কি না হইল শত্রু পরাজয়॥ বুঝি শত্রু জয় নাহি হইয়া থাকিবে। জয় হৈলে কেন নোর হৃদয় কাপিবে॥

এইরূপ করিতে করিতে মনোরথে। শুনিতে পাইল কোলাহল ব্যোমপথে॥ তাহা শুনি হইয়া বিশ্বয়যুক্ত মন। উদ্বিগ্ন হইয়া করে বিবিধ চিন্তন।। একি একি আজি দেব মুনি যক্ষগণ। করিতেছে স্নাকাশেতে জয় উচ্চারণ॥ বাঁচিয়া থাকিতে মোর কুন্তকর্ণ ভাই। ইহ'দের যুখে জয় শব্দ শুনি নাই॥ অতএব বড় শঙ্কা করে মোর চিতে। না জানি হতেছে কিবা সংগ্রামস্থলীতে॥ এইরূপ চিন্তা করে র'জা দশানন। হেনকালে ভূগদূত কৈল আগমন॥ তারে দেখি জিজ্ঞাসে রাবণ সশক্ষিত। কহরে কহরে রণমঙ্গল ত্ররিত॥ ভীত্মূন হয়ে দূত কহিতে না পারে। আরবার রাজা তারে কহে কহিবারে॥ তােকান্দি ভঃদূত বলে সভাস্থল। মহারাজ কি কহিব রণের কুশল॥ তোমার অনুজ গিয়া সমর ভিতর। বধি*লে*ন বহুতর ভল্লুক বানর।। পরে রাম বাণেতে যে ত্যাজিয়া পরাণ। মহারাজ স্বর্গপুরে ক্রিলা এতান॥ যেই মাত্র এই কথা চরেতে কহিল। মৃক্ত। **হয়ে দশানন স্কুতলে** পড়িল॥ ভাহা দেখি মহাপার্শ্ব আর মহোদর। উঠাইয়া বসাইল আসন উপর॥ ' কুস্তকণ মুভূা বার্তা করিয়া প্রবন। ক্রন্দন করয়ে যত লঙ্কাবাসী জন॥ স্তুর্ত্তেক পরে রাজা চেতন পাইয়া। বিলাপ করয়ে শোকে কাতর হইয়া॥ ভাই নহি আমি রে চণ্ডাল সহোদর। কাঁচা ঘুমে জাগায়ে পাঠাই যমঘর॥ আজি হৈল শূন্তাকার নিদ্রার চউরি। বীর শৃত্য হইল কনক ল**কা**পুরী । আজি হৈতে রাজ্য মোর হইল বিফল। কুন্তুকৰ্ণ ভাই তুমি ছিলে মহাবল॥

চন্দ্র সূর্য্য বায়ু য়ম দেব পুরন্দর। महास्ररथ निका घारत घूरह रवल छत ॥ কোথা গেলে ভাই মোর আইস শহর। ত্বই ভাই মিলে গিয়া করিব সমর॥ ডানি হস্ত গেল মোর এত দিন পরে। লঙ্কাপুরে ক্রন্দন উঠিল ঘরে ঘরে॥ বিভীষণ ভাই যোৱে দিয়া গেল শাপ। ধার্মিকের শাপে পাই এত মনস্তাপ॥ হায় হায় কি হইল, ক্রুর বিধি কি করিল, প্রাণাধিক ভাই নিল হরি। কিকরিবকোথায়াব,কোথাগেলেতারেপাব, তা বিনে কিরুপে প্রাণু ধরি॥ ওরে প্রাণাধিক ভাতা,যোরে ছাড়ি গেলি কোথ',দেখিতে না পাই মারতোরে ধিক ধিক প্রাণে মোর,শুনিয়া মরণ তোর, এখন না ছাড়ে এ শরীরে॥ কহি গেলেতুমিনোরে,মারিলাসি রাবনেরে, আপনি বসি থাক হুগে। তাহা নাকরিতেপারি,নিজেগেলে যমপুরী, কেলিলে আমারে বোর ছঃখে॥ জিনিলে অম্বর স্থর, গন্ধবর্ব ভুজঙ্গপুর, यक ७७ मिन्न निश्र भत । জয় করি এ সংসারে, শুদ্র নতুয়ের করে, প্রাণ হারাইলে, ভাতৃবর॥ বে তোমার শরীরেতে,নাস্থি পারে প্রবে-শিতে, বজ্র ভূমিতলে পড়েছিল। সেতুমি রামের শরে,বিদ্ধহৈলে কিপ্রকারে, আসার কপালে একি ছিল॥ আর্থানি কিপ্রকারে,জিনিব সে পুরন্দরে, শমন বরুণ দৈত্যগণে। উপস্থিত শক্রজনে, কিরূপে বধিব রণে, লঙ্কা রক্ষা করিব কেমনে। ওরে২ ভ্র'তৃবর, তোমা বিনে মোরে ডর, না করিবে আর কোনজন। অপর কি কব আর, যাবং বানর ছার; তারা হৈল সুশ্বস্থিত মন॥

নামরিতে নামরিতে,আগে ঐ আকাশেতে, কোলাহল করে দেবগণ। বুঝিবা ইহার পরে, উপহাস করে মোরে, করতালি দিয়া সব জন॥ অতিশয় সমুচিত, মারীচ কহিলা হিত্, কহিলেক ভ্ৰাতা বিভীয়ণ 🗥 তুনিহ কহিলে পথ্য, সব কথা অতি তথ্য, কিছু নাহি করিত্ব প্রবর্ণ॥ ধ্যিকি বিশুদ্ধ মন, সেই ভ্ৰাতা বিভীষণ, করিলাম তার অপমান। দৈই পাপে বুঝি মোরে,নর বানরের করে, পাইতে হইন অপমান॥ তুমি ভ্র.ত। যদি গেলে,কিচলঐশ্বর্য বলে, কি কার্য্য সীতায় আর প্রাণে। कि कल मगत जारा, ्कि कल वास्ववहरा, প্রাণ দিব রঘুপতি বাণে॥

> বিশিরা, দেবাস্থক, নবাস্তক, মহোবর, ও মহাপাশেব যুদ্ধ ও মৃত্যু।

এইরপে জন্ম করয়ে দশানন। অশ্রুজনে অভিধিক্ত হইল বদন॥ পিতায় কাতর দেখি গুজে **জন্মে হুঃখ।** ত্রিশির। বিক্রম করে রাবণ সমুখ। ধরিলা তপস্থা পিত। হইতে অমর। অমর হইতে ব্রহ্মা নাহি দিল বর ॥ অমর হইল বিভীষণ নিজ ওণে। ব্রহ্মার কুপায় সেই দর্কশাস্ত্র জানে। শাস্ত্র অনুরূপ খুড়া কহিলেক হিত। ধান্মিক চরিত্র তিনি বিচারে পণ্ডিত॥ ত্রিভুবন কিনে পিতা তোমার বাথান। দেবত। গধ্বৰ্বৰ আদি নাহি ধরে টান ॥ জ্যেষ্ঠ ভাই কুবের ধনের অধিকারী।. তারে জিনি পুষ্পার্থ নিলে লঙ্কাপুরী॥ ময়নানব মহারাজ সাবিলাক মাঝে। কহাদান দিয়া সে তোমারে দেখ পুজে॥

বাস্থকীর বিষদাহে ত্রিস্থবন পুড়ে। তব শব্দ পাইলে পলায় উভরড়ে।। ইন্দ্র য়ম বরুণের করিলে বিতথ। মনুষ্য বেটারে জিন কত বড় কথা।। নানা অস্ত্র সংগ্রামে করিয়া অবতার। অট্রিকার যত যুদ্ধ সে আগার ভার॥ গরুত্রে মুখে যেন দক্ষ হর সাপ। শ্রীরাম লক্ষাণে নারি ঘুচাব সন্তাপ। ত্রিশিরা বিক্রম করে রাজা হর্ষিত। আর তিন ভাই তার রোধে অচন্দিত॥ দেবান্তক নরাত্তক অতিকায় বাঁর। সংগ্রামে যাইতে চাহে নাহি হয় স্থির॥ চারিজন মহাবল চিরকাল জানি। চারিজনে ঐক্য হ'লে ত্রিস্থবন জিনি॥ রাজপ্রদাদ যাহা পাইন চারিজন পরি। কুস্ম চন্দন মাল্য স্থগনি কেন্তরী॥ বীরণটি পরে কেহ নামে গঙ্গা জল। রত্নেতে নিশ্মিত পরে কর্ণেতে কুণ্ডল॥ পরিল সোণার সাণা রত্বের টোপর। **মাণিকের হার সাজে** গলার উপর॥ নানা রত্ন অলঙ্কার পরিল भরীরে। কনক কঞ্চণ বালা পরে গ্রই করে॥ চারি বেটা পরিলেক চারি রাজার ধন। রাবণের চারি বেটা কানিনামোহন॥ মহাপাশ বার আর ভাই মহোদর। .ছয় জন যাত্রা করে সংগ্রাম ভিতর॥ ছয় বীর ধাতা করে সংগ্রামে প্রবীণ। বিদায় হইল ক'রে পিতৃ প্রদক্ষিণ॥ নীলবৰ্ণ হস্তী এল নীল মেঘ জ্যোতি। ঐরাবতের বংশে তার হয়েছে উৎপত্তি॥ ্বড়ই প্রবল সেই মদমত হাতী। তাহাতে চড়িল মহোদর যোদ্ধাপতি॥ উক্টেংশ্রবা অশ্ব যেন প্রনের গতি। সেই অশ্বে চড়ে দেবান্তক মহামতি॥ আর অর্থ ভূমে পদ পড়ে কি না পড়ে। হাতে শেল নরান্তক সেই অখে চড়ে॥

সাজালেক রথ যেন রবির প্রকাশ। হাতে শেল তাতে চড়ে বীর মহাপাশ।। " আর রথ সাজায় মাণিক্য মণি হীরা। হাতে খাণ্ডা চড়ে তাতে কুমার ত্রিশিরা॥ স্তবর্ণের রথ শত ঘোড়ার সাজনি। সেই রথে অতিকায় চড়িল আপনি॥ পুক্ত দব যাত্রা করে শুন এ বচন। সবার জননী আসি করিছে রোদন॥ কুম্ভকর্ণ হো বীর পর্টে গেল রণে। যাইওনাক ব্যথা দিয়া জননীর প্রাণে॥ ধনুৰ্কাণ ছাড় বাছা প্ৰাণ বড় ধন। কল্যাণে থাকিবে রাখ মায়ের বচন॥ বিভা কৈলে কত দেব দানবনন্দিনী। কোথা যাহ তা সবারে করে অনাথিনী॥ সম্প্রতি করিলে বিভা নহে সহবাস। অগ্নি দিয়া পোড়াব লঙ্কার গৃহবাস॥ চারি ভাই চতুর্দোল **লহ** স্বন্ধে করি। ঞীর|মেরে.দেহ লয়ে জানকা স্থন্যী। হের কন্ম করিলে যগুপি রাজা রোগে। পলাইয়া থাক গিয়া পৰ্বত কৈলাদে॥ কুবেন তোমার পিতৃজ্যেষ্ঠ ভাতৃবর। সেবে তীকে পুক্র সূম থাক তার ঘর॥ মাতাগণ বচনেতে পুত্র সব কোপে। পুত্রের দেখিয়া ক্রোধ ভয়ে তারা কাঁপে॥ পুত্রগণ কোপে বলে দিতাম প্রতিফল। জননী বলিয়া এত সহি যে সকল। জগতের কর্তা মোরা বারবংশে জন্ম। মানুষ্যের ডরে রব করে সেবাকর্ম॥ মানিল পুস্পক রথ পিতা যারে জিনে। কোন•লাজে শরণ লব তাহার চরণে॥ বাছবলে পিতা মোর ত্রিভুবন শাদে। লুকারে থাকিব কেন ভরায়ে মানুষে॥ বিপক্ষ **সম্মুখে যদি স**ংগ্রা**মেতে মরি।** দিব্য রথে চড়িয়া যাইব স্বর্গপুরী।। 'আপনি মন্দিরে যাহ না কর বিধাদ। শ্রীরাম লক্ষ্মণে মেরে ঘূচাব বিষাদ।

ুগরুড়ের মুখে যেন ভস্ম হয় সাপ। প্রাসিব বানর সেনা দেখাব প্রতাপ॥ ీমায়েরে প্রবোধ করি ছয় জন সাজে। রুষিয়া প্রবেশ করে সংগ্রামের ফাঝে॥ ছয় দেনাপতি ঠাট ছয় অক্ষোহিণী। কটকের পর্দ ভরে কাপিছে মেদিনী॥ ধুলার দিবদে বাট হৈল অন্ধকার। , ছয় বার উত্তরিশ করে মার মার॥ তুই সৈন্যে মিশামিশ বাজে মহারণ। গ'ছ-উপাড়িয়া আনে যত কপিগণ॥ বানরেতে গাছ পাথর করে বরিষণ। বাণে কাটি রাক্ষসেতে করে রিনবারণ॥ রাক্ষদেতে বাণ এড়ে অনলের শিখা। বানর কটক পড়ে নাহি লেখাজোখা॥ ব্যাদ্রের ঝাঁপনি যেন বানরের রঙ্গ। মরণের ভয় নাই রণে নাহি ভঙ্গ।। চড় চাপড় মুন্ট্যাঘাত বানরের তাড়া। কত শত রাক্ষদের মাথা করে গুঁড়া॥ অনেক রাক্ষদ পড়ে অত্যল্প বানর। কুপিল যে নরান্তক রাবণ কুমার॥ চহুর্দ্দিক চাপিয়া উঠিল তার ঘোড়া। চতুদ্দিকে অস্ত্রবৃষ্টি করে যোড়া যোড়া॥ ্ বানরেরে মারে বার মহা শেল পাট। বানরের রক্তে কাদা হয়ে গেল বাট।। নরান্তকের বাণ কেহ সহিতে না পারে। ভঙ্গ দিয়া বানর পলায়ে গেল ডরে॥ ডাকিয়ে স্থগ্রীব কহে অপ্রদের আগে। দেখ দেখি অঙ্গদ কটক কেন ভাগে॥ আপনি করিয়া, যুদ্ধ রাথ কপিগণ। নরান্তকে মেরে তোষ শ্রীরাম লক্ষণ ॥ সুত্রীবের বচনে অঙ্গদ পড়ে লাজে। কটক সাজায়ে গেল সংগ্রামের মাঝে॥ রণেতে প্রবেশ করে অতি ক্রোধমুখে। 🔪 দূর হতে নরান্তকে বালিস্থত ভাকে॥ তুই হাত শূন্য মোর দেখ নিশাচর। ষ্ঠ শক্তি আছে হান বুকের উপর ॥

দেবতা জিনিস বেটা শেলের কারণ। আহিকার যুদ্ধে তোর বধিব **জীবন ৷** শ্রীরামের ভূত্য আমি সংসারে পু**ঞ্জিত।** তৃই অস্ত্র এড়িলে না হব অ¦মি,ভিত॥ পাইক মারিরা বেটা দির কি কারণ। 🔑 তোগাতে আমাতে যুগি জিনে কৌনজন। ছুই হাত পদারিয়। পেতে দিন বুক। অঙ্গদের বিক্রমে হুঞীবের কৌতুক॥ কোপে নরাস্তক বীর অধরোষ্ঠ কাঁপে। এড়িলেক শেলপাট অতিশয় কোপে॥ এড়িলেক শেলপাট দিয়া হুহুস্কার। স্বৰ্গ মৰ্ত্ত্য পাতালে লাগিল চমৎকার॥ অঙ্গদের বুক যেন বজের সমান। বুকেতে ঠেকিয়া শেল হৈল ছুই্থান॥ অঙ্গদ বলে তোর অব্র গেল রসাতল। মোর যা সম্বর বেটা তবে । গান বল।। অপিনা পাসরে কোপে বালির নন্দন। নরান্তকে মানিতে ভাবয়ে মনে মন॥ বজ্রমুষ্টি মারি থোড়া করিলেক চুর। পড়িল ছুর্জন্ম ঘোড়া ঊর্দ্ধে চারি খুর ॥ 🍐 ছুই চক্ষু ঠিকরিল জিহনা বাহিরায়। নরান্তক কুগিয়া অঙ্গদ পানে তায়।। বজ্রমৃষ্টি মারিলেক অঙ্গদের বুকে। মুথে রক্ত উচে তার ঝলকে ঝলকে॥ শরার ব্যাগত তবু নহেত কাতর। প্রবেশ করিল গিয়া রণের ভিতর্॥ মহাবল অঙ্গদ অভ্যন্ত ক্রোধভরে। বুকে হাটু দিয়া তবে নরান্তকে মারে॥ নরান্তক পরিল দেখিল দেবান্তকে। সদৈত্যেতে অঙ্গদে বেড়িল চারি দিকে॥ হস্তার উপরে চড়ি আইল মহোদর 🖟 চালাইয়া দিল করা অঙ্গদ উপর॥ অনুবল ত্রিশিরা হইল ততক্ষণ। অঙ্গদেরে ব্রেড়ে আসি বার হুই জন।। মহৌদর জাঠা মারে অঙ্গদের বুকে। মুথে রক্ত উঠে বীরের ঝলকে ঝলকে॥

মুখে রক্ত উঠে তবু না হয় কাতর। অন্ধকার করি কেলে গাছ আর পাঁথর॥ মধ্যেতে অঙ্গদ চারিদিকে নিশাচর। **८७८** थ रन्यान चीत्रं धारेन मन्त्र ॥ মহারণে মিশামিশ হৈল ছয় জন। বাজিল তুমুল যুদ্ধ নহে নিবারণ॥ দেবান্তকের হাতে ছিল লোহার পাবড়ি। হনুমানের বুকে মারে ত্রহাতিয়া বাড়ি॥ কুপিল যে হনুমান সংগ্রামের শুর। পদাঘাতে দেবান্তকে করিলেক চুর। হস্তীর উপরে তবে আইল মহোদর। নাল সেনাপতি বিশ্বে করিল জর্জ্জর॥ বাণ খায়ে নাল বার করিল উঠানি। এক টানে,উপাতে পর্বত একথানি॥ পড়িল পর্বত গোটা শব্দ গেল দূর। হস্তা সহ মহোদরে করিলেক চুর॥ তিন ভাই পড়ে রণে দেখে অতিকায় I হাতে খাণ্ডা ত্রিশির। সংগ্রাম মাঝে যায়॥ হনুমান মহাবীরে দেখিল সম্মুখে। ছুহাতিয়া বাড়ি মারে হনুমানের বুকে॥ প্রহারেতে হনুমান আপ্রনা পাসরে। এক লাক্ষে পড়ে তার রধের উপরে॥ ত্রিশিরার হাতে খাণ্ডা অতি খরশান। সে খাণ্ডায় ত্রিশিরায় করে খান খান॥ ভাই ভাইপো রণে পড়ে দেখে মহাপাশ ৷ 'হাতে গদা কপিগণে করিছে বিনাশ॥ নীলবর্ণ গদাখান রত্ন চারিভিতে। অধিক হইল রাঙ্গা কপির শোণিতে॥ জয়ঘন্টা বাজে সে গদার চারি পাশে। দেবতা গন্ধৰ্ব আদি দবে কাঁপে ত্ৰাদে॥ মহাপাশের বাণ কেহ সহিতে না পারে। ভঙ্গ দিয়া পলাইল সকল বানরে॥ হেগকট কপি আইল বরুননন্দন। পর্বাত উপাত্তে এক ঘোর দুর্নান ॥ এড়িল পর্বতখান অতি ক্রোধ মনে ৷ মহাপাশ বাঁর পড়ে পর্বত চাপানে॥

কৃতিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ। লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন গাত রামায়ণ॥

## অভিকাষের সূদ্ধারম্ভ।

পড়ে বীর পঞ্চনা দেখিবারে পায়। হাতে ধনু সংগ্রামে প্রবেশে অতিকায়॥ চিত্রা করে মনে মনে বলিছে তথন। শ্রীচরণে স্থান দেহ কোশল্যানন্দন॥ রাবণসন্তান বলে দয়া না করিবে। দয়াময় রামনীমে কলঞ্চ রহিবে॥ খুড়া দুইজন পড়ে মহোদর আর। রুষে অতিকায় বীর রাবণকুমার॥ মহাক্রোধে অতিকায় হয়ে আওসার। দিলেন আপন দিব্য চাপেতে টঙ্কার॥ কিবং ঘোরতর সেই টঙ্কার নিষ্ঠা। যাহা শুনি মুচ্ছিত হইল কপিগণ॥ বড় বড় বীর য**ত ভ**ল্লুক বানর I তাহাদের বক্ষঃস্থল কাঁপে থর থর॥ তবে সেই রথে থাকি গভার গর্জনে। কহিতেছে সম্বোধিয়া প্লবঙ্গমগণে॥ অরে অরে মহামুখ মকট সকল। পরাও পলাও তোরা ছাড়ি রণস্থল। ত্রিভূবনে অতি খ্যাত অতিকায় নাম। আদিয়াছি আমি আজি করিতে সংগ্রাম আজি না রাখিব এই ভুবন ভিতর। আপন পিতার রিপু কপি কেবা নর॥ তোরা কেন মর মোর সম্মুখে থাকিয়া। হিত কহি প্রাণ লয়ে যাও পলাইয়া॥ এত বলি সিংহনার করে ফলেঘন। তাহে অতি ত্রাসিত হইল কপিগণ॥ আর তার অতিশয় ভয়ঙ্কর কায়। দেখিয়া বানর সব ভয়েতে পলায়॥ কেহ কেহ সেতু দিয়া যায় সিন্ধুপারে। কেহ প্রবেশয়ে বনে কেহ বলি দ্বারে॥ কেহ কেহ সিন্ধুজলে থাকয়ে ডুবিয়া। কেহ পত্ৰ লতাদিতে নিজে আচ্ছাদিয়া।

কৈহ কেহ প্রবেশয়ে রুক্ষের কোটরে। কেহ কেহ কুম্ভকর্ণ বদন বিবরে॥ কেহ কেহ ভয়ে নিজে মৃত জানাবারে। भारत कतिसा तर्र भारतत गांवारत ॥ কেহ কেহ শ্রীরামের নিকটে যাইয়া। ক**হিতে**ছে অতিকায় বীরে দেখাইয়া॥ দেখ দেখ রঘুবর রণের ভিতর। আসিয়াছে অতি বড় এক নিশাচর॥ উহারে দেখিবামাত্র যত কপ্রিগণ। ত্রাসিত হইয়া সবে কৈল পলায়ন॥ কপিদের কথা শুনি জীরগুনন্দন। অতিকারে দেখি হৈলা সবিশায় মন॥ যদ্যপি প্রথম রণে দেখেছিলা তারে। তথাপি বিশায় হৈলা অত্তর মাকারে॥ অলোকিক পদার্থের এই ধর্ম হয়। দেখিলেও নব নব রূপে: প্রকাশয়॥ তবে রঘুপতি নিজ মিতা বিভীষণে। জিজ্ঞাসা করেন অতি মধুর বর্তনে॥ দেখ মিতা বিভীষণ, রণে এল কোনজন, পর্বত প্রমাণ রথে চাপি। নিজে ও ভূধরে জিতি,শ্যামবর্ণ শালাকুতি, অতি ভয়ঙ্কর ভূপ্রতাপী॥ মুকুট শোভায়ে শিরে, যেন নীল ধরাধুরে, স্থবর্ণের শৃঙ্গ শোভা পায়। পিঙ্গল নয়নদ্বয়, ভুরেতে অঙ্গদচয়, গলে নানা আভরণ তায়॥ দশ শত পরিমাণ, কিবা দেখি রথখান, বেংটকেতে বহিতেছে যারে। পঞ্জুদার থি যার, ্ধ্বজ নরণু গ্রাকার; পতাকা উড়িছে চারি ধারে॥ দেখি রথ উপরেতে, অস্ত্র শস্ত্র নানা সতে, শূল শাল মুমল মুদ্গার। তীক্ষ তীক্ষ ভিন্দিপাল, শত শত তরবাল, কাঠার কুঠার বহুতর॥ অতিশয় ভয়ঙ্কর, লোহ্ময় বাণ থর, অফ্টত্রিংশ তুণ শোভা করে।

স্থাবিদ্ধ স্থাভেন, দিব্য দিব্য শ্রীসন,
চারিদিকে রহে থরে থরে ॥
দশ হস্ত পরিমাণ, ছই পাশে ছইখান,
থড়া তুলিতেছে ভয়প্পর।
ধরিয়াছে বাম করে, একখান ধনুকেরে,
ইন্দ্রমু সম দীর্ঘতর ॥
নির্থিয়া এই জনে, পলাইছে স্থানে স্থানে,
বানর সকল ভীত মনে।
ক্রেবটে কাহার পোল,কিনাম কাহরপুল,
কহ মিতা মম বিদ্যানে॥

অতিকারেব যুদ্ধ ও মৃত্যু। শ্রীরাম বদনে শুনি এতেক বচন। বিভীষণ তাঁহারে করেন নিবেদন।। প্রভু বিশ্বতাবা পৌত্র রাবণনন্দন। অতিকায় নামধারী হয় এইজন॥ জনম ইহার ४ । गालिनी উদরে। আপন পিতার তুলা এ হয় সমরে॥ জ্ঞাতিজন সেবনেতে এই অনুরক্ত। একবার শ্রুতিমাতে শাস্ত্রাভ্যাদে শক্ত॥ সাম দাম ভেদ দও এ চারি উপায়ে। অত্যন্ত নিপুণ আর মন্ত্রণা নিচয়ে॥ ধর্মশাস্ত্র অর্থশাস্ত্র কাসশাস্ত্রে রীর। অশ্বপুষ্ঠে গঙ্গস্বন্ধে রথে মহাস্থির॥ ধনুক ধারণে আর বাণ বিমোচনে। ইহার সমান নাই রাবণ বিহনে ॥ খড়গ চর্মা, যুদ্ধে আরু গদা প্রহরণে। ইহার সমান নাই এ লঙ্কাভূবনে। ইহারই বাত্র বল করিয়া আশ্রয়। নিরবধি লঙ্কাপুরী আছুয়ে নির্ভয়॥ ইহার প্রভাবে প্রশংসয়ে সর্বজন। 📑 দেবতা দানন যক্ষ বিদ্যাধরগণ॥ এছ বোর তৃপ করি খনেক ব্রষ। বিধাতারে করিয়াছে আপনার বল ॥ তার স্থানে পাইয়াছে এই দিব্য যান। সার পাইরাচে নানা অন্র শস্ত্র বাণ n



অতিকায়ের যুদ্ধ ও মৃত্যু।

দিব্য এক অভেদ্য কবচ পাইয়াছে। স্থাস্থ নিকটে অবধ্য হইয়াছে॥ এই জিনিয়াছে বহু দেবতা দানবে। যক্ষ বিদ্যাধর নাগ কিমরাদি সবে॥ এই করেছিল বাণে বজ্রের স্তম্ভন। বরুণের পাশ করেছিল, নিবারণ॥ এই লক্ষা মাঝে সব বীরের প্রধান। দেব দৈত্য জয়ী শুর বীর বলবান ॥ আদরেতে অতিকায় নাম রাখে বাপ। কুমার ভাগেতে নাই এগন প্রতাপ ॥ এই রণে যাবতীয় কপি ভল্লগণে। সংহার করিবে শরজালে এইক্ষণে॥ অতএব ইহার করিতে সংহরণ। করিতে হইবে অতি শীঘ্র আংগ্রাজন॥ এইরূপ বিভীষণ কন রঘুবরে। অতিকায় প্রবেশিল সমর ভিতরে॥ সন্মথেতে বিভীষণ করি নিরীক্ষণ। প্রণাম করিয়। তাঁরে কহিছে বচন॥ অতিকায় বলে খুড়া শুনহ উত্তর। রাত্রি দিন সেব তুমি দেব গদাধর॥ তোমার সমান শ্রেষ্ঠ হবে কোনজন। তোমা প্রতি বড় প্রীতি দেব নারায়ণ॥ অতিকায় বলে খুড়া নিবেদি তোমারে। আমারে করুন দয়া দেব গদাধরে॥ ঞ্জ যদি অতিকায় কহে বিভীমণে। চালাইয়া দিল রথ রাম বিদ্যমানে॥ অতিকায় বলে শুন জগত গোসাঞি। মম প্রতি এবে ক্লেন শয়া হয় নাই॥ অতিকায় বলে শুন দেব নারায়ণ 🔢 স্থীন দিও শ্রীচরণে এই নিবেদন॥ স্তব শুনি স্তব্ধ হয়ে কন গদাধর। পরম ধার্ম্মিক তুমি লঙ্কার ভিতর॥ তুমি আর তোমার পিতৃব্যু বিভীষণ। তুইজনে রাজ্য দিব মারিয়া রাবণ॥ অতিকায় বলে রাজ্যে নাহি প্রয়োজন। স্থান করে কলেবর করিব পতন।।

এখন ও পদে করি এই নিবেদন। আমার সহিত যুদ্ধে দিবে কোন জন॥ বানরের সঙ্গে আমি না করিব রণ। পশু জাতি যুদ্ধের কি জানে কপিগণ॥ বানরের সম্ভাবনা রক্ষ আর পাথর। কটাক্ষে মারিতৈ পারি সকল বানর॥ সুত্রীব রাজারে দেখি বকের সমান। লক্ষণ কালক রণে কি জানে সন্ধান॥ খোড়হাতে বলে বীর শুনহ শ্রীরাম। তোমার সহিত আমি করিব সংগ্রাম॥ ধসুক পাতিয়া যান ঠাকুর লক্ষণ। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে রাবণনন্দন॥ কত সুদ্ধ করিয়াছ বয়ঃক্রম কত। আমার সহিত যুদ্ধ উচিত না হয়॥ ইন্দ্র চন্দ্র কুবের আমারে করে ভয়। আমার সহিত যুদ্ধ না হয় উচিত॥ কোপেতে লক্ষণ দিল ধনুকে টঙ্কার। দেখি অতিকায় বাঁরে লাগে চমৎকরে॥। অত্যিকায় বলে শুন ঠাকুর লক্ষণ। বয়সে ছাওয়াল তুমি কিবা জান রণ॥ লক্ষণ বলেন তুই জাতি নিশাচর। ভাল মন্দ না জানিস্ করিস উত্তর॥ কে কোথা দেখেছে হেন শুনেছে প্রবণে 🖟 বয়স অধিক যার সেই রণ জিনে॥ আমারে ছাওয়াল বল প্রবাণ আপনি। প্রাণে প্রাণ্টে যাইতে: পার তবে বীর জানি আজিকার, যুদ্ধে যদি তোরে নাহি মারি। তবেত লক্ষণ নাম রুখা আমি ধরি॥ এত যদি ছুজনে বচনে হৈল রক্ষ।। ছুইজনে বাণ মারে যার যত শিক্ষা॥ অতিকায় ব**লে শুন** ঠাকুর লক্ষণ। -তোসাতে আসাতে যুদ্ধ করিব ছজন 🗽 সংগ্রামের দোষ গুণ কাহার কেমন। রামচন্দ্র সাক্ষী আর খুড়া বিভীষণ॥ মধ্যস্থ হইয়া দোঁতে করুন্ বিচার ৮ জয় পরাজয় রণে কি হয় কাহার ॥

অতিকায় বচনে লক্ষণ দিল সায়। মহাযুদ্ধ বাজিল লক্ষণ অতিকায়॥ . অগ্রিবাণ অতিকায় করে অবতার। লক্ষণ বরুণ বাণে করিল সংহার॥ ত্রই শত বাণ-তবে অতিকায় এড়ে। অবিলয়ে লক্ষণ বাণেতে কাটি পাড়ে॥ স্ঞীবাণ এড়ে অতিকায় মহাবল। সিংহ বাণে লক্ষণ করিল রসাতল ॥ মারিলা পর্বত বাণ অতিকায় রোযে। ৰাক্ষণ প্ৰবন বাণে উড়ান বাতাসে॥ অমর্ত্ত সমর্থ বাণ বিকট দশন। ইন্দ্রজাল বিফুজাল ঘোর দরশন॥ এই সব বাণ দোঁহে করে অবতার। দশদিক্ জধ্মস্বল বাণে অন্ধকার॥ ত্বইজনে বাণ মার্রে অতি পরিপাটী। অন্তরীক্ষে তুই বাণ করে কাটাকাটি॥ ৰূকণ মারেন বাণ দিয়ে বাহু নাড়া। ষ্ঠিকার রথের কাটেন শক্ত গোড়া॥ আর বাণ এড়েন লক্ষ্মণ মহাবীর। কাটিলেন তার পঞ্চ দার্থির শির॥ যুদ্ধ করে অতিকায় হইয়া বির্থী। চকুর নিমিষে রথ যোগায় সার্থি॥ রথ পাইয়া অতিকায় লাফ দিয়া চড়ে। তিন কোটি বাণ লক্ষ্মণের প্রতি এড়ে॥-সে বাণ লক্ষাণ সব কাটে অবহেলে। স্বৰ্ণৈতে দেবতা সব সাধু,সাধু বলে॥ লক্ষ্মণ এড়েন বাণ নামেতে অগলা। শাণাতে ঠেকিয়া বাণ পাইল পরাজয়॥ শাণার ঠেকিয়া বাণ না করে প্রবেশ। লক্ষণের কাণে বায়ু কহে উপদেশ॥ অক্ষয় কবচ অপে আছেত উহার। অঙ্গে প্রহারিতে বাণ শক্তি আছে কার॥ সহজেতে না মরিবে রাবণকুমার। ব্রহ্মগন্ত্র মারি ওরে করহ সংহার॥ উপদেশ করিয়া প্রবন দের নড়ে। মন্ত্র পড়ি লক্ষ্যা বীর ব্র**ন্থ অন্ত্র** সোড়ে॥

লক্ষণ এড়িলা বাণ পুরিয়া সন্ধান। বাণ দেখে অতিকায়ের উড়িল পরাণ॥ মারে জাঠি ঝকড়া সে অন্ত্র কাটিবারে। অতিকায় তবু তাহা দিরাইতে নারে॥ অজয় অফয় বাণ কেবা ধরে টান। অতিকার মাথা কাটি কৈল ছই খান॥ অতিকায় পড়িল রাফ্স ভাগে ডরে। যাইয়া বানরগণ রাক্ষদেরে মারে॥ পলায় রাক্ষমগণ গণিয়া প্রমাদ। রাসজয় শব্দে বানর ছাড়ে সিংহনাদ॥ দমুকুট মুগু পড়ে সহিত কুণ্ডলে। অতিকার মুণ্ড গড়াগড়ি ভূমিতলে ভূমিতে পড়িয়া মুগু রাম রাম বলে। প্রেমাননে বিভাষণ ভাসে অশ্রুজনে॥ ধন্য ধন্য পুত্র ভূমি নিশাচরকুলে। তিন কুল মুক্ত হবে তব পুণ্যফলে॥ হেন ভক্ত না দেখি না শুনি কোন কালে কাটা মুণ্ড এইরূপে রাম রাম বলে॥ বানরেতে রামজয় শব্দ করে মুখে। বজাঘাত পড়ে যেন রাবণের বুকে॥ অতিকায় পড়ে যদি সংগ্রাম ভিতরে। দূত যায় সমাচার দিতে লক্ষের॥

> অভিকায়। শিচারি প্রয়ের মৃত্যু শুনিয়া রাবণের রোদন।

তবে ভগ্নদূত গিয়া দশানন পাশে।
নিবেদন করিতেছে গদ গদ ভাষে॥
মহারাজ চারি জন তনয় তোমার।
রণে গিয়াছিল ছুইজন ভাতা আর॥
তার মধ্যে পঞ্চজনে বানরে বধিল।
ছতিকায় লক্ষণের বাণেতে মরিল॥
দূত মুখে এত বাণী করিয়া শ্রবণ।
কিছুকাল স্তব্দ হয়ে রহে দশানন॥
মূহুর্ত্তেক পরে পুন পাইয়া চেতন।
কি কহিলে বলিয়া করয়ে জিজ্ঞাদন॥

পুনর্বার দৃত কৈন সব নিবেদন। তাহা শুনি মৃচ্ছিত হইল দশানন॥ কিছুকাল পরে পুনঃ সন্ধিত পাইয়া। স্থদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে ভ্রমার করিয়া॥ হইয়াছে অতিশয় শোকেতে গমন। ন পারয়ে করিবারে ধৈরজ ধারণ॥ বিংশতি নয়নে ঘন অঞ্চধারা বয়। मूक्किके इट्स तोका कुँम्पन कत्रस् ॥ কি হইল হায় হায়, তুঃখ নাহি সহা যায়, 'আর দেহে প্রাণ নাহি রহে। শোকানল বিপরীত,হয়ে অতি প্রজ্ঞালিত, নিরবধি প্রাণ মন দহে ॥ পুড়ি মরিতেছি একে,কুম্ভকর্ণভ্রাতাশোকে কণ্কাল স্থির নহে মন। তত্রপরি আরবার, এই বজ্ঞ সম্প্রহার, কি করিয়া ধরিব জীবন॥ ওরে অতিকায় পুত্র, সকল গুণের পাত্র, কোন স্থানে করিলি গ্রমন। না দেখি তোমার মুখ,বিদরে আমার বুক, বৈর্য্য নাহি ধরে মোর মন॥ তোমা বিনা ঘর দ্বার, সব হৈল সন্ধকার, শূন্য দেখি এ তিন ভুবন। অন্ধ হৈল সব নেত্ৰ, ত্বলিতেছে মোরগাত্র, হৃদয় হতেছে উচাটন॥ ওরে২ রাছা মোর, না দেখিব আর তোর, च्रधाः ७ भगान (म वपन । আর তোরেনিজ ক্রোড়ে,নাবসাবধরিকরে, না শুনিব শে গিফ বচন॥ ুকে কহিবে গোর আর,হিতকথা শাস্ত্রদার, কে করিবে বিপদে সোচন। কে করিবে শক্র জয়, কে তুযিবে বন্ধুচয়, সম্মানিবে কেবা মাত্যজন॥ ওরে বাপ দেবান্তক,ত্রিশিরা রে নরান্তক, ভ্রাতা মহাপাশ মহোদর॥ তারা সবে ছাড়ি মোরে,গেলে কেন দেশা-ন্তরে, না দেখিয়া পোড়ায়ে অন্তর ॥

যদি গেলি তারা সলে, জীবনে কি কার্য্য তবে, মরিব ডুবিয়া রক্লাকরে। এক মাত্র রহি গেল, হৃদয়েতে খেদশেল, জিনিতে নারিকু রব্বরে,॥

> বারণের নিকট ইন্দ্রজিতের হিতীয়বার ্যুদ্ধে ষাইবাঁর অন্ধ্যতি গ্রহণ।

 এইরপে ক্রন্দন করয়ে দশানন। কোন মতে স্থির নাহি হয় এক ফণ॥ রাজার ক্রন্সন শুনি কান্দে সর্ববজনা। কেছ না করিতে পারে কাহারে সান্তনা॥ তবে ইন্দ্রজিত নিজ ক্রন্সন সম্বরি। কহিতেছে দশাননে অহঞ্চার করি॥ আমি বিদ্যমানে কেন পাঠাও অন্য জন। আজ্ঞা কর মেরে আসি জ্রীরাম লক্ষণ॥ অনুগ্রহ করি মোরে দেহ পদ্ধূলি। 🧵 রামদৈন্য মারিবারে এই আমি চলি। অঙ্গদ স্থ ত্রীব আর বীর হনুমান। বড় বড় বানরের লইব পরাণ॥ নল নীল স্থায়েণ শারিব অবহেলে। জামুবানে ডুবাইব সাগরের জলে॥ স্থ ্রাবের খণ্ডর স্থাফো বেটা বুড়া। গদাঘাতে করিব তাহার মুগু গুঁড়া॥ কেশরী বানর বেটা ঘরপোড়ার বাপ। যুমালয়ে পাঠাইব করে বারদাপু॥ মারিব শরভ আদি যত কপিগণ। বধিব লঙ্কার শত্রু খুড়া বিভীয়ণ॥। যত বেটা লঙ্কা আসি করেছে প্রবেশ। বাহুড়িয়া একজন না যাইবে দেশ॥ মেঘনাদের কথা শুনি রাবণ হর্ষিত্র। কোলে করে মেঘনাদে কহিছে স্বরিত। লক্ষ। সাধপতি তুমি পুত্ৰ মেঘনাদ। 🖰 নর বানর মারিয়া ঘুচাও প্রমান॥ ভুঞ্জিতে লঙ্কার্ক ভোগ আমি দশানন। বিপক্ষ নাশিতে পুত্ৰ হয়েছে এখন॥

বাপের ছলাল তুমি পুদ্র মেঘনান।
সর্বাঙ্গ:ভরিয়া পর, রাজার প্রসান।
অঙ্গুলে অঙ্গুরী পরে বাহুতে কঙ্কণ।
অর্কাঙ্গে ভূষিত করে:রাজ, আভরণ ।
বীর পরিধানে পরে নেতের:যে কালি।
তিন শত কের দিয়া বাঙ্কিল কাঁকালি॥
সর্বাঙ্গে লেপন করে চন্দনের দার।
গলার উপরে তুলে দিল রক্ত্রার॥
স্থর্গ নবগুণ পরে পরে স্বর্গপাটা।
ভূবন জিনিয়া ছটা কপালের কোঁটা॥
সোণার দাপনি লয়ে নব অঙ্গ বহি।
এমন স্থলর রূপ ত্রিভূবনে নাহি॥

## ইক্রজিতের দ্বিতীয়বার যুদ্ধে গমনোদেয়াগ।

রাজ মাভরণ পরি দেবের বাঞ্ছিত। সংগ্রামেতে সাজিল, কুমার: ইন্ডজিত॥ ঘনই সার্থিরে করিছে মেলানি। গীত্র কর রথসভন্ন। ডাকিছে আপনি॥ সার্থি আনিল র্থ সংগ্রায়ে গ্র্মন। মনোহর বেশে রথ করিছে সাজন।। করিলেক রণসজ্যা রথের সার্থি। শাণিক্য প্রবাল কত নিশ্মাইল তথি॥ কনক রচিত রথ স্থতার সঞ্চারে। চারিদিকে স্বর্গর ফল ফুল ধরে॥ চক্র সূর্যা তৈজ জিনি রথের কিরণ। প্রবাল মুকুতা কত রথের সাজন॥ পার্ব্বতীয় ঘোড়া গলে রত্নের বিদ্ববিষ্টি। তেইশ অক্ষোহিণী ঠাট,যুৱের ধানুকি। কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী। ইব্র্জিতের নিজ বাগ্য তিন অক্ষোহিণী॥ কাড়া পড়া ঢাক ঢোল তবোল টীকারা। তুরী ভেরী জগঝষ্প বীণা সপ্তম্বরা॥ কাঁশী:বাঁশী রাক্ষদী তাকের পরিপাটী। দামামা দগড়ে পড়ে লক্ষ্ লক্ষ্ কাটি॥

চেমচা খেমচা বাজে বাজে করতাল টমক থমক তাসা শুনিতে রসাল।। বাজে শিঙ্গা ডমরু তমুরা জয়ঢাক। বাঁবিরি মোচঙ্গ বাজে মধুর পিনাক। শঙা বাজে ঘণ্টা বাজে মন্দিরা মূদঙ্গ। রণশিঙ্গা খঞ্জনী আর গভীর তোরঙ্গ॥ दनां ि दनां जियान द्यायवर्व वार्ड কোটি কোটি জগঝম্প মহাশব্দে ৰাতে বেহালা মন্দিরা আর বীণা আদি কত কহিতে না পারা থায় তার সখ্যা যত .. অসংখ্য সেতার বাজে কোটি কোটি ডক্ষ বাদ্যভাও ঘোর শব্দে ত্রিভুবনে কম্প্য॥ তিন কোটি রাক্ষ্যেতে বাজায় মাদল। গৰ্জিয়া প্ৰবন যেন যুড়িল বাদন॥ কটক সাজায়ে বার বুঝিবারে নড়ে। মন্দোদরা জননী তথন মনে পড়ে॥ মায়ে না কহিয়া যদি যুদ্ধে যাত্রা করি। অন্ন জল ত্যজিবেন মাতা মন্দোদরী॥ ভক্তিভাবে জননীকে প্রণাম করিয়ে। তবে যাব রণস্থলে মাতৃ আত্তা লয়ে॥ এত ভাবি ইন্দ্রজিত সভক্তি অন্তরে। মাতার নিকটে বীর চলিল সহরে॥ সৈত্য সেনাপতি যত দ্বারেতে রাখিয়া। জননার অন্তঃপুরে প্রবেশিল গিয়া॥ স্থনর্ণের খাট পাট স্বর্ণময় পুরী। যে পুরীর তুল্য শোভা ভুবনে না হেরি 🛭 দশ হাঙ্গার সতিনী বেষ্টিত সন্দেদিরী। তাহার স্থথের সীমা কহি**ড**ত না পারি॥ নার'য়ণ তৈলে জ্বলে তিন লক্ষ বাতী। মন্দোদরী পূজা করে মহেশ পার্ব্বতী॥ ৰিউড়ী বহুড়ী আর কত শত নারী। দশ হাজার সতিনী সহিত মন্দোদরী॥ দশ হাজার]নারী মেঘনাদের <sup>7</sup>গৃহিণী। তুই লফ আর যত পুত্রের রমণী॥ আগ যৈত রমণী লক্ষার একত্র। শিব হুর্গা পুজে মারেগ রণজ্য়া বর ॥

পুনৰ্কালে ইন্দ্ৰজিত হ'লো উপনিত। তাহাস্প হৈতে যেন আদিত্য উদিত॥ কিছুল অরুণ জিনি রূপে চন্দ্রকলা। স্থদীর্গরে দেখিতে যত স্ত্রীলোকের মেলা॥ হইয়্মল মেঘনাদ মায়ের চরণে। ন্য পদরী পুলকিত চেয়ে পুত্রপানে॥ विः • द वार्ख উঠে तानी धरत छुटे हारछ। মুক্ত লক্ষ চুম্ব দিল মেবনাদের মাথে॥ কি হাদরী বলে আমি পুজে গঙ্গাধরে। ়।ই পুণাফলে পুত্র পেয়েছি তোমারে॥ তোমা পুত্র গর্ভে ধরে হই পাটরাণী। চেড়ী হয়ে খাটে দশ হাজার সতিনী॥ শ্রীরাম মুকুষ্য নহে বুঝি অভিপ্রায়। किरत ना आहरम तर्ग त्यहे नीत यात्र॥ পরদার মহাপাপ করে তোর বাপ। সেই অপরাধে এত পাই মনস্তাপ॥ রামের দীতা রামে দেহ করহ পিরীতি। মজিল কনক লঙ্কা নাহি অব্যাহতি॥ বানরে পোড়ায়ে লঙ্কা কৈল ছারখার। শ্রীরাম মনুষ্য নহে বিষ্ণু অবতার॥ বিভীষণ খুড়া তব গুণের সাগর। তারে লাথি মারে রাজা:সভার ভিতর ॥ আনিল রামের সীতা করিয়া হরণ। অম্মকে রণেতে কেন পাঠায় এখন। তোমারে কপাট দিয়া রাখিব গৃহেতে। নর বানরের যুঁদ্ধে না দিব যাইতে॥ সীতা ফিরে দিন রাজা শুকুন মন্ত্রণা। আজি হৈতে যুদ্ধ নাই করহ যোগণা॥ মন্দোদরীর কথা শুনে মেঘনাদ হাসে। মায়েরে প্রবোধ দেয় অশেষ বিশেষে॥ জগতের কর্ত্তা মাতা হয় মোর বাপ। অফলোকপালে জিনি হুর্জন্ন প্রতাপ॥ প্রক্রক বৈভব ভোগ কর কার তেজে। হেন জনে নিন্দা কর স্ত্রীগণ সমাজে॥ বামা জাতি হও তুমি তেমতি ূ্রচন। স্থামী নিন্দা মহাপাপ কর কি কারণ॥

অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন ইন্দ্রাণী। ' শচী জিনে শত গুণে তুমি ঠাকুরাণী॥ স্বৰ্গ মৰ্ত্ত্য পাতালেতে যত দেবগণ। পরদার নাহি.করে কোন মহাজন॥ : ইন্দ্রস্থরপতি দেখ দেবতার সার। গুরুপত্নী হরেণে কি হৈল দেখ তার॥ গৌতমের শিষ্য হুয়ে ইন্দ্র দেবরাজ। করিল কুৎসিত কর্ম:না ভাবিল লাজ॥ দবে বলে দেবরাজ দেবের উত্তম। যৌহার কারণে নারী ত্যজিল গোত্য॥ বাঙ্গাণের রাজা চন্দ্র জগতে বাখানি। চক্র কেন হরিলেন গুরুর রমণী॥ পড়িবারে গেল ব্বহস্পতির আলয়। তথা হরে গুরুপত্নী মিখ্যা তাঙ্কা নয়॥ তবু চন্দ্র রূপেতে জগত আলো করে। পুরুষ্টেএমন পাপ কেবা নাহি করে॥ জগতের প্রধান এক দেবতা পবন। সেও করেছিল দেখ বানরা গমন॥ কোন জন নাহি করে হেন কদাচার। মিছে কেন দেহ দোষ পিতাকে আমার॥ রাম যে মনুষ্য জাতি নহেত গর্কিত। আনিল তাহার নারী কোন অনুচিত॥ খর দুষণ মারিয়। হয়েছে রাম বৈর্রী। ভাল করিলেন পিতা থানি তার নারী॥ এত কথা মায়ে যদি দিল পাতিয়ান। সূচ লক্ষ রাণ্ডা তবে দিলেক যোগান।। কহিছে সকল'রাণ্ডা করি যোড় হাত। নিবেদন করি শুন রাফ্যদের নাথ। যুদ্ধ করে থৈল আমাদের স্বামীগণ। শোকেতে আকুল তাহা সবার কারণ॥ গগণে যখন হয় তুই প্রহর বৈলা 1 পডে যায় রাভীদের হব্যিয়ের মেলা॥ লঙ্কাপুরে ঘরে ঘরে জ্বায়ে তিঃড়ি।° কহিতে বিদরে বুক নিত্য ফেলি ইাড়ি॥ নয় হাজার নারী তোমার পরমা স্থন্দরী করুক তোমার সেবা যত বহুয়ারী॥

সকলেরে ভৃষ্ট রেখে যাহ রণস্থলে। নর বানর জিনে আইস পর্য কুশলৈ॥ শুভযোগে যাত্রা কৈলে নাছি পরাজয়। 'সংসারেতে ক্রেছ খেন রাভী নাহি হয়॥**°** রাণ্ডীর অসাধ্য কর্মা নাহি ত্রিত্রবনে। আকাশে পার্ত্তয়ে কাঁদ স্বভারের ওণে।। বুঝিয়া দেখহ মনে রাক্ষসের পতি। এক রাঁড়ে মজাইল লঙ্কার বসতি॥ সূর্পণখা রাণ্ডী দেখ হয় তোর পিসি। রাক্ষদী হইয়া সে মাকুষে অভিলাষী॥ বয়দের সংখ্যা নাই পাকাইল কেশ। রামেরে ভুলাতে হলো মনোহর বেশ। রাভির অসাধ্য কর্ম নাহিক সংসারে। সংগ্রামেতে যাহ যাছা শুভযাত্রা করে॥ পড়িল রামের যুদ্ধে বড় বড় বীর। বন্ধ বান্ধবের শোকে দহিছে শরীর॥ হর পার্কতার প্রিয়ভক্ত দশানন। কেন এর্সে রক্ষা নাহি করে ছইজন॥ উপকার কি করিল শঙ্কর পার্ববতী। সূর্পথি মজাইল লঙ্কার বসতি॥ বিলাপ করিয়া কান্দ লক্ষ লক্ষ নারী। শ্রোবণের ধার। যেন চহে বহে বারি॥ রাণ্ডির রোদনে ইন্ত্রাঞ্জতের বিষাদ। সবারে প্রবোধ বাক্যে কহে মেবনাদ॥ না কান্দ না কান্দ সবে পরিহর শোক। স্বর্গেতে গ্রিয়াছে তোমাদের পতি লোক॥ শ্রীরাম লক্ষ্মণে রণে মারিব এখনি। নিবাইব সকলের মনের আগুণি॥ এত বলি সকলেরে দিল পাতিয়ান। মন্দোদরা কহে তবে পুত্র বিদ্যমান॥ রূপে গুণে বীর তুমি পরম স্থন্যর। দেব দাবের কন্সা বিবাহ বিস্তর॥ নয় **খাজার নারী তব পরমা** *স্থন***রী।** আজি সেবা করুক যতেক বহুয়ারী॥ রাথহ মায়ের বাক্য হইয়া স্থমতি। অন্তঃপুরে থাক বাছা আজিকার রাতি॥

মনোদরী কথা কহে সকরণ ভাষে ! \_\_\_\_\_ বদনে ঝাঁপিয়া বস্ত্র ইন্দ্রজিত হাসে॥ যুঝিবারে পিতা মোরে দিলেন আরতি। কেননে থাকিব গুহে না হয় যুক্তি॥ সমৈতেতে আঁসিয়াছি যুঝিবার মনে। কোন লাজে গৃহ মাঝে থাকিব এখনে॥ কবি যে কঠিন যজ্ঞ নামে নিকুম্ভিলা। ইষ্টদেব অৰ্চ্চনে হইল এত বেলা॥ যজেতে আহুতি গিয়া দিব যে এখনি। ছেঁ।বার থাকুক কায না হেরি রমণী॥ যাত্রাকালে ছুঁলে নারী পড়িবে প্রমাদ। এত বলি বিদায় হইল মেঘনাদ।। ভক্তিভাবে জননীর চরণ বন্দিয়া। যুঝিবারে ইন্দ্রজিত চলিল সাজিয়া॥ কুত্তিবাদ পণ্ডিতের মধুর বচন। লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ॥

## ইক্রজিতের দ্বিতীয় বার যুদ্ধে গমন।

বৈদে গিয়া ইক্রজিত যজ্ঞ করিবারে। যোগায় যজের দ্রব্য লক্ষ নিশাচরে॥ রক্তবস্ত্র ভারে ভারে আনিছে তথন। রক্তবর্ণ পুষ্পামালা মরক্তচন্দন॥ শরপত্র বোঝা বোঝা ঘূতের কলস। কাল ছাগ পালে পালে বহিছে রাক্ষম।। যজ্ঞশালে শরপত্র বিছায় সকল। মন্ত্র পড়ি যজ্ঞকুণ্ডে জ্বালিল অনল্॥ তীক্ষ অস্ত্রে ছাগল ছেদিয়া কোটি কোটি যজেতে আহুতি দেয় অতি পরিপাটী॥ আত্ৰ তণ্ডুল যব পাটি পাটি আনে। হবিতে মিলিত করে দিতেছে আগুণে॥ রক্তবন্ত্র মাল্য দেয় যোবড়ায়ে মৃতে। দশ হাজার ব্রাহ্মণ বদেছে চারিভিতে॥ অগ্রির তুর্জন্ম শব্দ মেবের গর্জ্জন। বিংশতি যোজন শিথা উঠিল গগণ॥

তপ্ত কাঞ্চনের মত বিপরীত শিখা। মূর্ত্তিমান হয়ে অগ্নি এসে দিল দেখা॥ সাক্ষাতে আসিয়া অগ্নি হৈল অবিঠান। যব ধান্য ত্রগ্ধ দিধি মধু কৈল পান। যে বর চাহিল ইন্দ্রভিত পাইল হুথে। মনের আনদৈ কহে সৈত্যগণে ভেকে॥ রথের সাজন বীর কৈলু জুই হাতে। लाक पिया छेट्ठ शिया मः शास्मत तरथ ॥ চণ্ড মুণ্ড ছত্রদণ্ড ধরিয়াছে শিরে। পূর্ববারে উপনীত মার মার করে॥ প্ৰকাৰ আগুলিয়া ছিল নীল দেনা। ভঙ্গ দিয়া পলায় বানর অগণনা॥ উঠে পড়ে পলায় পাইয়া সবে ডর। মেঘনাদ হাদে বদে রণের উপর॥ বানরের ভঙ্গ দেখে নীল বীর রোখে। লাফ দিয়া গেল মেঘনাদের সম্মুখে॥ नीन वीत वरन ७रत त्वेष रमन्त्रिम । জীয়তে ফিরিয়া যাবে না করিই সাধ॥ ম্বর্গাব পাইল রাজ্য জ্রীরামের ওণে। রাবণে বধিয়া রাজ্য দিব বিভীমণে॥ অভেয় খুগ্রীব রাজা অভুলনা বল। গাছ পাথরেতে বান্ধে সাগরের জল॥• छुकुल मगुद्ध (वँराथ रिक्ल अक कुल। রাফস কটক মেরে করিল নির্গাল। জীবনের বাঞ্ছা যদি চাহ ইন্ডাজিত। সবান্ধবে লঙ্কা ছেড়ে পলাও স্থরিত॥ যে বেটা থাকিবে এই লঙ্কার ভিতর। পাঠাইবে যুমালয় স্বত্রীব বানর। ইন্দ্রজিত বলে বেটা ভ্রমেছিলি বনে। কৈন প্রাণ দিতে এলি রাক্ষসের বাবে॥ না জান ধরিতে অস্ত্র কথার আঁটনি। এক বাণে যমালয়ে পাঠাব এখনি॥ প্রত্রীর বানরা ভার কিসের বাখান। লক্ষণ মানুষ বেটা কত জানে বাণ ॥ গোটাকত রাক্ষদ মারিয়া তোর রাম। মনেতে করেছে বুঝি জিনৈছি সংগ্রাম।

সেই দিন মরে যেত বেটা নাগপাশে। ভাগ্য হতে বেঁচে গেল গরুড় নিশ্ব'দে॥ পক্ষী বেটা আসিয়া দিলেক প্রাণদান। ধিক্রে বানরা তার করিস বাখান॥ এত যদি কহিলেক রাবণের বেটা। নাল বানরের বুকে লাগে যেন জাঠা॥ কহিতেছে নীল বীর কোপেতে বিবর্ণ। তুই না মরে মরে তোর খুড়া কুন্তকর্। লাগু পাছু না জানিস্ জাতি নিশাচর। ্তুই থাকিতে মরে কেন তোর সহোদর॥ যতেক রাক্ষদগণ আইল নিকটে। না জানি ধরিতে অস্ত্র হাতে নাহি আঁটে॥ নাহিক আহার নিদ্রা জাগি সারারাতি। যাবৎ না মারিব লঙ্কার অধিপত্তি॥ আজি তোরে মারিয়া বারিব তোর পিতা। বিভাঁষণের উপরে ধরাব দণ্ড ছাতা॥ কুপিল যে ইন্ডজিত নীলের বচনে। কোপে গালি পাড়ে বাঁর যত আদে মনে ॥ আজি যদি রহে বেটা তোনার জীবন। তবে রাজা করিস্ র¦ফন বিভীষণ॥ এত বলি মেঘনাদ মেঘে হয় লুকি। মেণের আড়েতে যুবে মেননাদ ধাসুকি॥ আকাশে থাকিয়া করে বাণ বরিষণ। জর্জন করিয়া বিন্ধে যত ক্রপিগণ॥ থাগু ডাঙ্গদ টাঙ্গী ছুরী এক ধারা। ্চারিভিতে পড়ে যেন আকাশের ভারা ॥ \* নানা অন্ত্র বানরের প্রতেঠ করেপার। সর্ব্ধাঙ্গ বহিয়া পড়ে ক্রিরের ধার॥ হস্ত পদ কাটে বানর পড়ে কোটি কোটি। গড়াগাঁড়ি শায় ভুমে কামড়ায় মাটি॥ পলাইয়া যায় কেহ করে ধ'রে অন্ত**়** ছুতা করে পড়ে কেহ সিকটিয়া দন্ত। কেহ পাড়ে সেতুবন্ধে গায়ে মাথে বালি। দূরে গিয়া কেহবা রাজারে পাঁড়ে গালি॥ ভাল ছিল বা লয়াজা গুণের সাগর। আপনার পুত্র সম পালিল বানর॥

বালি রাজার খাইয়া পরিয়া গেল কাল। এত দিন নাহি ছিল এমন জ্ঞাল॥ আড়াই দিনের মধ্যে পেয়ে ছত্রদণ্ড। লঙ্কাতে বানর এনে কৈল লগু ভণ্ড॥ রাম স্থতীবের আর কিদের উপরোধ। . ইন্দ্রজিতের সঙ্গে নাহি করিব বিরোধ। কপির ক্রন্দন শুনি ইন্দ্রজিত হাদে। প্রহারে অসংখ্য বাণ থাকিয়া আকাশে॥ বরিষে অসংখ্য বাণ আগুণের কণা। পড়িল যে নীলবীর সহ নিজ দেনা ॥ রক্তে নদী বহিছে দেখিতে ভয়ক্ষর। বানর সহস্র কোটি পড়ে পর্বদ্বার 🛭 পূর্ব্যদার জিনিয়া কুমার মেঘনাদ। দক্ষিণ দ্বারেতে গিয়া করে সিংহনাদ।। দক্ষিণ ছুয়ারে বানর কোন বীর জাগে। পরিচয় কর যুদ্ধ দেহ সোর আগে॥ মহেন্দ্র দেবেন্দ্র জাগে অঙ্গদ প্রভৃতি। মরিতে আইলি বেটা নিশাভাগ রাতি॥ নাহিক আহার নিদ্রা নাহি স্থথ আশ। 📏 यार्वं त्रांत्र वश्य ना इस विनाम ॥ আজি তোরে মারিয়া মারিব তোর পিতা। বিভীষণের উপরে ধরাব দণ্ড ছাতা॥ ছারথার করিব লুটিয়া লঙ্কাপুরী। विकीयत्पंत दर्काद्म मिव तांगी गतनामती॥ কোপে ইন্দ্রজিত শরভের বাক্য শুনে। গালি পাড়ে মেঘনাদ যত আদে মনে॥ আজিকার যুদ্ধে যদি রহেত জীব্ন। তবে রাজা করিস্ রাক্ষস বিভীষণ।। এত বলি মেঘনাৰ মেঘেতে লুকায়ে। বরিষে অসংখ্য বাণ বিক্রম করিয়ে ॥ আকংশে থাকিয়া করে বাণ বরিষণ। জৰ্জন করিয়া বিন্ধে যত কপিগণ য ত্রগামন্ত্র **প্র**ধারে ত্রন্মার পেয়ে বর্। বাণফুটে মুর্চ্ছাগত, অসংখ্য বানর॥ বড় বড় বানুর হইল অচেতন। নহেন্দ্র দেবেন্দ্র পড়ে বালির নন্দন॥

আশী কোটি বানর পড়ে দক্ষিণ ঘারেতে। বানরের রক্তে নদী বহে থরত্রোতে॥ জিনিয়া দক্ষিণ স্বার চলে মেঘনাদ। উত্তর দ্বার্থেতে গিয়া পূরে সিংহ্নাদ। উত্তর দ্বারেতে কোন কোন বেটা জাগে। পরিচয় দেহত দারুণ নিশাভাগে॥ ধূআক্ষ বানর ছিল রাত্রি জাগরণে। ডাকিয়া উত্তর করে মেঘনাদ সনে॥ অসংখ্য বানর তোর আছে পথ চেয়ে। আপনি স্থপ্রীব রাজা রহেছে জাগিয়ে॥ অন্ন জল না খাই না নিদ্রা যাই রেতে। যাবৎ রাক্ষদৰংশ না পারি মারিতে॥ আজি তোরে মারিয়া মারিব তোর পিতা। বিভীয়ণের উপরে ধরাব দণ্ড ছাতা॥ কোপে জ্বলে ইন্দ্রজিত বানর বচনে। গালি পাড়ে মেঘনাদ যত আদে মনে॥ আজিকার যুদ্ধে আগে বাঁচুক জীবন। তবে রাজা করিস্ রাক্ষস বিভীষণ॥ এত বলি মেঘনাদ মেঘেতে লুকায়ে। বানর কটক বিশ্বে সন্ধান পূরিয়ে॥ আকাশে থাকিয়া করে বাণ বরিষণ। জর্জের করিয়া বিক্ষে যত কপিগণ॥ মারে কাটে ইন্ডজিত কেহ নাহি দেখে। উত্তর ছারেতে।বানর পড়ে লাথে লাখে॥ বানর কটক পড়ে বীর চুড়মণি। আছুক অন্যের কায় স্থগ্রীব আপনি॥ রক্তে নদী বহে ঠাট পড়িল বিস্তর। অসংখ্য বানরে পড়ে স্থগ্রীব বানর॥ মেঘের আড়েতে চলে বীর নেঘনার। পশ্চিম ছয়ারে গিয়া করে সিংহ্নাদ॥ পশ্চিম ছুয়ারে কোন কোন বীর জাগে। ত্বরিতে আসিয়া যুদ্ধ দেহ নিশাভাগে॥ হনুমান বীর ছিল রাত্রি জাগরণে। ডাকিয়া উত্তর করে মেঘনাদ সনে॥ দেনাপতিগণ জাগে নাহি পরিমাণ। বড় বড় বীর জাগে পর্বত প্রমাণ॥

জাগিছে হুষেণবেজ রাজার শশুর। জাগিতেছে কোটি কোটি বানর প্রচুর॥ শ্রীরাম লক্ষণ জাগে সংসার পূজিত। আমি হনুমান জাগি শুন.ইন্দ্রজিত॥ নাহিক আহার নিদ্রা কাগি-দিবা রাতি। যাবৎ না মারিব লঙ্কার অধিপতি॥ তোরে বধ করিয়া বধিব তোর পিতা<sup>°</sup>। বিভীষণের উপরে ধর্মব দণ্ড ছাতা॥ বিভীষণে সমর্পিব কনক লক্ষাপুরী। किल कतिनारत पिव तांगी मरन्मापत्री॥ এত শুনি মেঘনাদ মহাকোপ মনে। হনুমানে গালি পাড়ে যত আ্সে মনে॥ রামের তরে ডাক দিয়া বলে মেঘনাদ। দেশেতে জীয়ত্তে যাবে না করিহ সাধ।। ইন্দ্রজিত নাম মোর ত্রিভূবনে জানে। কোন বেটা নিস্তার পাইবে মোর বাণে॥ এত বলি লুকাইল মেঘের আড়ালে। আকাণ হইতে বাণ ঝাকে বাকে দেলে॥ আকাশে থাকিয়া বাণ করে বরিষণ। জর্ভার করিয়া বিন্ধে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥ भिन भून गूयन मुक्तात अक थाता। চারিদিকে পড়ে যেন আকাশের তারা॥ জাঠা জাঠি ঝকড়া কর্ণিকা এক ধার। বরিষণ করে আর বলে মার মার॥ রামেরে যতেক বিন্ধে তাহা নাহি মনে। সহ সহ'বলি তবে ডাকেন লক্ষাণে। বজের সমান বাণ অসংখ্য বরিষে। পড়িল লক্ষণ বীর শ্রীরামের পাশে॥ খুরুপার্শ অর্দ্ধচন্দ্র তুই বাণের নাম। ংসেই ছই বাৰ্ণ ফুটে পড়িল শ্রীরাস। চারি দ্বারে পড়ে ঠাট শ্রীরাম লক্ষ্মণে। রাজপ্রসাদ জ্বৈতে চলিল পিতৃস্থানে॥ আগুদারি পরে পড়ে চন্দনের ছড়া। তাহার উপরে পাড়ে নেতের পাছড়া।: হাতেক প্রমাণ পাড়ে পুষ্প পারিকাত। আজ্ঞ। পায়ে পবন স্থগন্ধি বহে বাত॥

দাণায় বাপের আগে বীর অবতার বাপের চরণে মাথা নোডায় তিনবার ॥ কহিল সকল যত করিল সংগ্রাম। পড়িল সকল সৈত্য সহিত শ্রীরাম॥ পড়িল লক্ষণ আর বীর হনুগান ৷ বানর কটক পড়ে নাহি পরিমাণ ॥ স্থাীব অঙ্গদ পড়ে নাল সেনাপতি। পড়িল সে জামুবান ভন্নক প্রভৃতি ॥ গন্ধমাদন শরভ স্কুষেণ আদি বার। সমুদ্রের কূলে:সব লুটায় শরীর॥ 'চারি দ্বারে পড়িয়াছে বানরের থানা। আজি রণে জীয়ন্ত নাহিক একজনা॥ সুত্রীব বানরে আর নাহি তব ডর। ঘরপোড়া বানর গিয়াছে যমঘর॥ হরিষে যুদ্ধের কথা কহে মেঘনাদ। চুম্ব দিয়া রাবণ করিল আশীর্কাদ॥ রাজপ্রসাদ মেঘনাদ পাইল বিস্তর। বিচিত্র নির্মাণ দিল রত্নের টোপর॥ বলয়া কঙ্কণ দিল মাণিক রতন। পঞ্চশব্দে বাহ্য বাজে না যায় গণন।। -নানা রত্ন ধন দিল মস্তকের মণি। ইন্দ্র বিভাধরী দিল সহস্র কামিনী॥ রাজপ্রদাদ দিল রাজ্য করে লগু ভণ্ড। সবে মাত্র নাহি দিল নব ছত্রদণ্ড॥ \*রাজপ্রদাদ পাইয়া প্রবেশে অন্তঃপুরী। নারী গণ লয়ে গৃহে থেলে পাশা সারি॥. চারি দ্বারে পড়ে দৈন্য শ্রীরাম লক্ষণ। রক্ষা পায় বিভীষণ প্রননন্দন ॥ তুই জনে অমর ব্রহ্মার পায়ে বর। না মরিল ছুই জন বানর ভিতর॥ চিন্তিয়া গণিয়া দোঁতে যুক্তি কৈল সার 🎼 রাম লক্ষণ জীয়াইতে কৈল প্রতিকার 📭 হাতে করে দেউটি ফিরিছে:তুই বীর ৷ বানর দৈখিয়া বেড়ায় ছ্য়ারে ছ্য়ার। স্থ ত্রীব রাজা পড়িয়াছে লয়ে রাজ্যখণ্ড। ছত্রিশ কোটি সেনাপতির লোটায়েছে মুঞ

পূর্ববারে শত কোটি বানর সংহতি। হাতে গাছ পড়িয়াছে নীল সেনাপতি॥ পড়েছে অঙ্গদ বীর দক্ষিণ ছুয়ারে। বাণেতে অবশ অস শৃস্তি তি শরীরে। পড়িয়া পশ্চিম দ্বারে শ্রীরাম লক্ষণ। দেথিয়া মাথায় হাতে কান্দে,ত্ইজন॥ শব্দ নাহি শুক্ক অঙ্গ ছুজনে মুচ্ছি ত। নাড়িয়া চড়িয়া দেখে নাহিক দন্ধিত। বাণে ফুটে পড়িয়াছে মন্ত্ৰী জাম্বুবান। না পারে মেলিতে চক্ষু বুকে পড়ে টান ॥ বিভীষণ বলে ভুমি বলে মহাবলী। উঠিয়া বস্ত্রণা কর আর কারে বলি॥ জান্ত্রান বলে আমার অঙ্গে লম্ফ বাণ। না পারি মেলিতে চক্ষু বুকে পড়ে টান॥ অনুমানে জাঁনিলাম কথার আভাদে। বিভীগণ আসিয়াছ আমার সম্ভাযে॥ জামুবান বলে তুমি ধার্ম্মিক স্ক্রজন। তত্ত্ব করে দেখ কোথা প্রবন্দন॥ ছজনে মন্ত্রণা করি ভাবহ উপায়। ইন্দ্রজিতার বাণে সবে রক্ষা কিসে পায়॥ বিভীষণ বলে ভুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি। ইন্দ্রজিতার বাণে তোমার ছন্ন হৈল মতি॥ শ্রীরাম লক্ষণ পড়েন জগত পূজিত। এ সময় কেন নাই চিন্তা কর হিত॥ পড়েছে স্থগ্রীব রাজা বানরের পতি। ক্রি হুবে উপায় কিছু কর অবগতি॥ এসে সে জানিমু আমি তোমার চরিত্র। প্ৰনন্দন বিনা নাহি তব মিত্ৰ॥ । काषूर्वांन वरल यागांत तुषि नाहि यरहै। হন্মানে ডেকে দেহ আমার নিকটে॥ অন্য অন্য অন্বেষণে নাহি প্রয়োজন। দেখ আগে কোথা আছে প্ৰন্দ্ৰ।। চেত্র থাকয়ে যদি তাহার শরীরে। প্রাণদান দিবেক সকল মহাবীরে॥ বিভীষণ বলৈ দেখ মেলিয়] নয়ন। তোসা সম্বাহিত আদিয়াতে হনুমান॥

হনুমান জামুবানের ব দিল চরণ। মৃত্যভাষে জামুবান বলিছে তথন॥ পড়ৈছেন কপিগণ শ্রীরাম লক্ষ্মণ। উষধ আনিলে তুমি জীয়ে সর্পাণন।। অন্তরীকে যাইবে পবনে করে ভর। অতি উচ্চ হিমালয় পর্বত শিখর॥ ঋষ্যমুক পর্বাত সে হিমালয় পার। ধবলা পৰ্বত খেত ধবল আকার॥ তাহার দক্ষিণ পূর্বেব পর্ববত কৈলাস। খায্যমুক পর্বতে শাছে ঔষধ নির্যাস॥ চারি বৃক্ষ আছমে ঔষৰ চারি জাতি। সন্ধকারে আলো করে ঔষধের জ্যোতি॥ বিশল্যকরণী এক সর্বব লোকে জানি। দ্বিতীয় ঔষধ নাম মৃত্যুসঞ্জীবনী। তৃতীয় ঔষৰ আছে অস্থি সঞ্চারিণী। আনিতে ঔষধ যদি পার রাতারাতি। চারিযুগে থাকিবেক তোমার স্বখ্যাতি॥ নাহিক এ সব কথা বাল্মীকি রচনে। বিস্তারিয়া লিখিত অদ্ভুত রামামণে॥ এক রামায়ণ শত সহস্র প্রকার। কে জানে প্রভুর লীলা কত অবতার॥ কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম শুভক্ষণ। লঙ্কাকাও গাইলেন গীত রামায়ণ॥

ভিষধ আনিতে হন্মানের যাতা।
জাসুবান হন্মানে দিলেন বিদায়।
ভবিধ আনিতে বীর হন্মান যায়॥
উভলেজ করিয়া সারিল ছই কাণ।
এক লাফে আকাশে উঠিল হন্মান॥
মহাশব্দে চলিল পবনে করি ভয়।
লেজের সাপটে উড়ে পর্বত পাথর॥
দশ যোজন হৈল বীর আড়ে পরিশর।
লীর্ঘেতে যোজন ত্রিশ চমকে অমর॥
লাঙ্গুল বাড়ায়ে কৈল যোজন পঞ্চাশ।
সারিয়া তুলিল লেজে ঠেকিল আকাশ।

নিমিষেতে সাগ্র হইয়া গেল পার। শরা গোটা জ্ঞান করে সকল সংসার॥ নদ নদী এড়াইল পর্বত কন্দর। কত বন উপবন হয়ে গেল পার।। নানা তীর্থ ক্ষেত্র কত মুনির বসতি। বারো বৎশরের পথ যায় এক রাতি॥ হিমালয় পৰ্বত ছাডয়ে শীস্ত্ৰগতি। কৈলাস পৰ্ব্বত দেখে ধবল আক্রতি॥ ঋযামুক পর্ববৈতে উঠিল হনুমান। ঔষ্ধের গন্ধ পাইয়া রহে সেই স্থান॥ ঔনধের গদ্ধেতে শ্রুগন্ধি বাত বহে। সন্ধান পাইয়া বার সেইখানে রহে। শিখরে শিখরে ফিরে প্রন্নদ্দন। চারি জাতি ঔষধ না পায় দরশন॥ দেবসূর্ত্তি ঊষধ কি দিব তার লেখা 🕽 কারে হয় অদর্শন কারে দেয় দেখা॥ ঔবৰ না পায় বীর রজনী বিস্তর। মনে মনে চিন্তা তবে করে বাঁরবর 🛭 মনে মনে হনু তবে করে অসুমান। বাণ খেয়ে বৃদ্ধি গেছে বুছা জাদুবান॥ তল্লাসিয়া পর্ণত করিন্ম পাতি পাতি। চারিজাতি ঔষধ না পাই এক জাতি॥ অকারণে আইলাম ভল্লুকের বোলে। এত তুঃখ বিধাতা কি নিখিল কপালে॥ বুদ্ধিয়ন্ত হনুয়ান বিচারে পণ্ডিত। সাত পাঁচ ভাবি মনে স্থির করে চিত্ত॥ ত্রক্ষার নন্দন বীর জানে বহু জ্ঞান। সর্বলোকে বলে মহামন্ত্রী জামুবান॥ . তার বাক্য মিথ্যা নহিবেক কোন কালে। পর্বত চাতুরী করে ঔষধ লুকালে। সাধে কি তোমার পাখা কাটে পুরন্দর। আমারে ভাবিলে তুমি বনের বানর ॥ পরিহাস কর তুমি বিপত্তির কালে। উপাড়িয়া ফেলে দিব সাগরের জলে॥ স্থাীবের চর আমি শ্রীরামের দাস। আমার সঙ্গেতে তুমি কর পরিহাস॥

কুত্তিবাদ পণ্ডিতের মধুর ভারতী। যার কঠে বিরাজেন দেবী সরস্বতী॥ হনুমান যোড় করে, পর্বতের স্তব করে, বলে শুন শুন'গিরিবর। পাব বলে মহৌষধি, লঙ্গিয়া পর্বত নদী, তুঃখ-পেয়ে এসেছি কিন্তর॥ মেরুগণ যত আছে, তুল্য নহে তব কাছে, তুমি মেরু স্থমেরু সমান। শ্রীরাম লক্ষ্য রণে, পড়েছেন ত্রই জনে, অপাঙ্গে ঔষধ কর দান॥ মুভীব অঙ্গদ নল, আর বত মহাবল, পড়ে আছে মৃত দেহ প্রায়। गट्यियि कत मान, তুমি হ'মে দ্যাবান, বাঁচে সবে তোমার রূপায়॥ শুন হিত উপদেশ, . রঙ্গমী হইল শেষ, যেতে হবে সাগরের পার। শুন সেরু গুণনিধি, দেখাইয়া মহৌষধি, করহ রামের উপকার॥ এ রূপ অঞ্জনামুত, স্তব করে শত শত, পর্ববত না মনে উপরোধ। রামপদ অভিলাযে, বিরচিল কুত্তিবাদে, হনুসানের উপজিল ক্রোধ॥

> হন্যান কাঠক উষধ আনিয়ন ও জীরাম লক্ষণ এবং বানৱগণেব প্রাণদ'ন।

এত পরিশ্রমে হনু উনধ না পার।
কোপে কড়মড় দত্ত কটমট চায়॥
হনুমান বলে আমি শ্রীরামের দাস।
না দিল উষধ বেটা করে উপহাস॥
ক্ষুদ্র তুই প্রস্তর পর্বতে কেটা বলে।
তোর মত কত শত ছুব মেছি মেল ॥
এত বলি ধরি টানে প্রস্থা
চড় চড় শব্দে ছিঁড়ে লভার বন্ধন ॥
বড় বড় রক্ষ মর উপজিয়া পড়ে।
পালে পালে বনগ্রস্ত ধার উভরতে॥

কত শত মুনি ঋষির হৈল তপোভঙ্গ। সিংহের উপরে চেপে পড়িছে মাতঙ্গ ॥ শাদ্দল উপরে পড়ে কুকুর শৃগাল। নৈউণ মৃষিক দাপ এক্ত মিশাল। ভূত প্ৰেত পিশাচ পলায় লয়ে প্ৰাণ। আতক্ষেতে যক্ষ বলে রক্ষ ভগবান॥ প্রলয় পড়িল পলাবার নাহি পথ। মূর্ত্তিমান হয়ে দেখা দিলেন পর্ববত ॥ ঋষি রূশে আদি হনুমানের সাক্ষাতে। জিজ্ঞাসল হনানে সধুর বাক্যেতে॥ কে তুমি কোথায় থাক বীর চূড়ামণি। পর্বত ধরিয়া কেন কর টানাটানি॥ হনুমান ববে আমি পবনের স্কৃত। সুত্রীবের অ্নুচর শ্রীরামের দৃত। হরেছে রামের সীজা হুফ দশানন। রঘুনাথ করেছেন সাগর বন্ধন॥ শ্বৰাতে হতেছে যুদ্ধ খ্ৰীরাম রাবণে। পড়েছেন র্যুনাথ ইন্দ্রজিতার বাণে॥ রঘুনাথ মৃচ্ছাগত ঠাকুর লক্ষণ স্থ্যীব অঙ্গদ আদি যত কপিগণ॥ অচৈতত্ত হয়ে সবে আছে লঙ্কাপুরে। জাসুবান পাঠাইল ঔষধের তরে॥ মহৌষধি আছে এই পর্ব্যত উপরে। না দিল ঔষ্ধ মেরু কোন অহঙ্কারে॥ প্রাণপণে করিব রামের উপকার। পর্ব্বত লইয়া যাব সাগরের পার॥ ঋষি বলে সাম্য হও প্রন্দ্র। আমি দেখাইয়া দিব ঔষধের বন ॥ এত বলি সঙ্গে করি লয়ে সেইখানে। দেখাইয়া দিল গিয়া ঔষধ যেখানে॥ চারি জাতি ঔষধ লইয়া হনুমান। উভলেজ করিয়া সারিল ছুই কাণ।। লাক দিয়া বীর গিয়া উঠিল আকাশে। লঙ্কাপুরে উপনীত চক্ষুর নিমিষে॥ বিশল্যকরণী আর হুবর্ণকরণী। অস্থিদকারিণী আর মুহ্যুসঞ্জীবনী॥

এই চারি ঔষধ লইয়া হনুমান। চারি দ্বারে ভ্রমণ করয়ে স্থানে স্থান। চারি ঔষধের আণ যত ত্বর যায়। বানর কটক সব-উঠিয়া দাগুয়ে॥ নিদ্রাভঙ্গে উঠে যেন মেলিয়া নয়ন। সেই রূপে উঠিলেন এরাম লক্ষণ। স্মত্রীব উঠিল বানরের অধিপতি। দিবিদ কুমুদ উঠে সৈত্যের সংহতি 🕸 নল নীল উঠিল অঙ্গদ যুবরাজ। গয় ও গৰাক্ষ উঠে কটক সমাজ॥ যার নাকে লাগে অস্থিদঞ্চারিণী ওঁড়া। কটকের হাত্র পা আসিয়া লাগে যোড়া। অস্থিসঞ্জারিণী গন্ধ পরিশয়ে নাকে। চারি দারের বানর উঠিল ঝাঁকে ঝাঁকে ॥ স্মবর্নকরণী গন্ধ স্লকো**গল** অতি। স্থন্য শরীর হৈল পূর্বের আকৃতি॥ সকল বানর উঠে দিয়া অঙ্গ ঝাড়া। হনুসানে কহে সবে হাত করি যোড়া॥ তোমার সমান বীর ত্রিভুবনে নাই। তোমার প্রসাদে সবে মৈলে প্রাণ পাই। গিথ্যা হৈল যত যুদ্ধ কৈল ইন্দ্ৰজিত। কুত্তিবাস গাইলেন লক্ষাকাণ্ড গীত॥

শ্বার্থার কর্ম দেখিয়া শ্রীরামের মন্ত্রণা ও শ্বাপের করিতে অনুমতি। রাম বলে হন্মান যে গুণ তোমার। শত যুগে শোধিতে নারিব তব ধার। কি দিব প্রসাদ বল আছে কিবা ধন। হন্মানে কোল দিলা শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥ রাম বলে হন্মান তুমি ভক্ত ধীর। তোমাতে আমাতে ভেদ নাহিক শরীর॥ সর্বজনে করে হন্মানের বাধান। হন্মান হৈতে সবে পাইল প্রাণ্দান॥ রামজয় শব্দে বানর ছাড়ে সিংহ নাদ। লক্ষাতে রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ॥ রাবণ বলে দৈবগতি কে পারে নাড়িতে। লক্ষাপুরী বিনাশিবে নর বানরেতে॥ জীরাম লক্ষ্মণ মৈল যত সেনাপতি। এখনি উঠিল বেঁচে না পোহাতে রাতি॥ সোর সেনা মরিলে না জীয়ে এক জন। বারে বারে মরে বাঁচে শ্রীরাস লক্ষ্মণ॥ হেন বীর নাহি মোর লঙ্কার ভিতর। মারে রাম লক্ষ্মণ ও স্থাত্রীব বানর॥ মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরা। বীর শূন্য হইল কনক লক্ষাপুরী॥ হেন ছার যুদ্ধে আর নাহি প্রয়োজন। থাকিব কপাট দিয়া প্রাণ বহু ধন। প্রবেশিতে লঙ্কাপুরে নাহি দিব বাট। লঙ্কাপুরে চারি শ্বারে দেহত কপাট॥ রাজার আদেশ পায়ে যত নিশাচরে। লঙ্কাপুরে কপাট দিলেক চারি দারে॥ সোণার কপাট থিল ভয়ঙ্কর অতি। নাহি তাহে চন্দ্র সূর্য্য পবনের গতি॥ পাঁচ দিন ঘারের কপ ট নাহি খুলে। হাসিয়া স্থগ্রীব রাজা স্বাকারে বলে॥ তুয়ারে কপাট দিয়া রহিল রাবণ। মনে কি ভেবেছে বেটা জিনিয়াছে রণ্॥ এতেক ভাবিয়া মনে বানরের পতি। পশ্চিম তুয়ারে গেল মন্দ মন্দ গতি ॥ বসেছেন রঘুনাথ সমুদ্রের তটে। (हो पिरक वान बन्न विकास निकास । হনুমান জন্মবান আর বিভীগণ। কু হাঞ্জলি হইয়া আছেন তিন জন॥ উপনীত হৈল আসি সুগ্রীব রাজন। সম্রমে বন্দিলা আসি রামের চরণ। লক্ষণের পাদপদ্ম বন্দিলেন শিরে। জিজ্ঞাসেন শ্রীরাম স্থঞী ব মহাবীরে।। কি মুন্ত্রণা করিছে-লঙ্কার অধিকারী। চারি ছারে কপাট রেখেছে বন্ধ করি॥ পাঁচ দিন হইল কেহ নাহি দেয় রণ। কহ না স্কুঞীব মিতা ইহার কারণ॥

হ্মগ্ৰীৰ বদেন প্ৰভু না জানি সন্ধাদ। • করেছে কপাট বন্ধ গণিয়া প্রমাদ॥ <u>জীরাম বলেন শুন মন্ত্রী জাম্বুবান।</u> চিন্ডিয়া মন্ত্রণা কর যে হয় বিধান॥ জান্ববান বলে প্রভু পাঠায়ে বানরে। লঙ্কায় আগুৰ দেহ প্রতি ঘরে যারে॥ এতেক শুনিয়া তবে স্থঞীব রাজন। বড় বড় বানরে পাঠায় ততক্ষণ।। ফুঁগ্রীবের আজ্ঞা পায়ে অসংখ্য বানর। লাফে লাফে পড়ে গিয়া লঙ্কার ভিতর॥ একে দক্ষাপুরী তাহে বানরের জাতি। অঁচিড় কামড় মারে ধরিয়া যুবতী॥ অন্তপুরে নারী দেখে বানরের রঙ্গ। কাপড় কাড়িয়া লয় করিয়া উলুঙ্গ ॥ অঞ্চলে ধরিয়া দন্ত থিচাইয়া উঠে। বস্ত্র কেনে যুবতী পণায় সবে ছুটে॥ কিচ কিচ দন্ত করে খিল খিল হাসি। ভাগার হইতে আনে মতের কলসী॥ কারে মারে লাথি কাল কারে মারে চড। নারায়ণ তৈলের কনদী লয়ে রড়॥ বাহির আওয়াদে দিতে গেল সমাচার। তিন লাফে প্রাচীর হইয়া আসে পার॥ নারায়ণ তৈল মৃত কল্পী কল্পী। আনে বস্ত্র পর্বতে প্রমাণ রাশি রাশি॥ এইরূপে ছুর্ভ্জয় বানর কোটি কোটি। সন্ধ্যাকালে লক্ষ লক্ষ জ্বালিল দেউটি ॥ একে চায় তাহে আ্জ্রা পাইল বানর। লাফে লাঁকে প্রবেশিল লঙ্কার ভিতর॥ একেক বানর লয় তুই তুই মশান। অগ্রি'দিয়া পোড়ায় লঙ্কার চালে চাল। অগ্নিতে পুড়িয়া পড়ে বড় বড় ঘর। পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে লঙ্কার ভিতর ॥ উলঙ্গ হইরা কেহ পলাইল ডরে। লাফ দিয়া পড়ে কেহ জলের ভিতরে॥ অনেক পুড়িলা মর আগুণের জালে। কেহবা পলায়ে যায় বাপ বাপ বলে ॥

লশ্বার ভিতরে যত ছিল বিভাধরী। জলেতে প্রবেশ করে বলে মরি মরি॥ অঙ্গ ডুবাইয়া মুখ ভাসাইয়া জলে। 'সরোবরে শোভে যেন শত শত দলে॥ ' তুয়ারে থাকিয়া দেখে হনু বহাবলা। দেউটির স্বগ্লি দিয়া পোড়াইল চুলি॥ জলেতে ডুবায়ে অঙ্গ জাগাইছে মুখ। মুথে অগ্নি দিয়। হনু দেখায়ে কৌতুক॥ ডুবিয়া থাকিল ত্রাদে জলের ভিতরে। জল খেয়ে তারা দব পেট ফুলে মরে॥ ত্রিশ কোটি রমণীর পোড়ায়ে বদন। লাক দিয়া উঠে চালে প্ৰন্নন্ত্ৰ॥ আগে পাছে অগ্নি দেয় করে তাড়াতাড়ি। বালক যুবক পোড়ে কত বুড়াবুড়ী॥ সৈত্য সামত্তের ঘর পোড়ে সারি সারি। পাত্র মিত্রগণের পুড়িল কত পুরী॥ রত্বময় নির্মাণ সুন্দর দ্ব ঘর। লেখা জোখা নাই ঘর পুড়িল বিস্তর॥ খাট পাট পালক্ষ পুড়িল রত্ন ধন। রত্নীয় নির্দ্মিত অসম্য আভরণ॥ বহু দুর থাকিতে অগ্নির শব্দ শুনি। বানর কটক ঘরে দিতেছে আগুণি॥ পর্বব ত প্রমাণ অগ্নি ভয়ঙ্কর দেখি। পিশ্বর সহিত পোড়ে পোষনিয়া পাখি॥ শারী শুক কাকাতুয়া সারস সারদী। নানা জাতি বিহঙ্গ পুড়িল রাশি রাশি॥ হাতী ঘোড়া গেল পোড়া কত লাখে লাখ প্রণাতে না পারে ডাকে বিপরীত ডাক॥ কত শত ময়ুর পুড়িল ঝাঁকে ঝাঁক। কুকুট আকৃতি হৈল পোড়া গোল পাৰু॥ নানা জ্লাতি পোনা জন্ত পালে২ পোড়ে। প্রাণ ভয়ে কেহ বা পলায় উভরড়ে॥ বানরেতে পর্বত বরিষে ঝাঁকে ঝাঁকে। শ্রবণ বধির হলো আগুণের ডাকে॥ অঙ্গদ বলেন শুন প্রনকুমার। চারি জন রাখহ লঙ্কার চারি দার॥

বদে থাক চারি দ্বারে দেউটে জ্বালিয়া।
রাক্ষি আইলে দেহ মুখ পোড়াইয়া॥
ভিতরেতে আগুণ বাহিরে যাইতে চায়।
পলাইতে-নারে মুখ বানরে পোড়ায়॥
রাক্ষি অবস্থা দেখে বানরের হাম।
লঙ্কাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত ক্তুলিশ্য॥

कुछ ७ निकू इपिय युक्त ७ श्रहन। রাবণ বলে নাহি সবে প্রাণে অপমান। থাকিলে কপাট দিয়া নাহিক এড়ান॥ কপাট দিলে পোড়ায় ঘর যুদ্ধ হৈল সার। যুক্ত বিনা নিস্তার নাহিক দেখি আর ॥ কুন্ত ও নিকুত্ত:কুত্তকর্ণের নন্দন। ডাক দিয়া আনাইল রাজা দশানন॥ তুই ভাই আসিয়া রাজারে নোগ্রায় সাগা। রাবণ বলে দেখ বাপু লঙ্কার পিতামাতা॥ বিক্রমেতে অতুল তুলনা ছুটা ভাই। ত্রিভুবন পরাভন তোমা দোঁহা ঠাই॥ আমি জয়ী তোমার পিতার বহুবলে। কুম্বর্গ শোকে আমি ভাসি অঞ্জলে॥ কুম্ভকর্ণ বিনা লঙ্কাপুরী শৃত্যকর। নর বানরের হাতে নাহিক নিস্তার॥ ইন্দ্র যুদ্ধে উদ্ধারিল তোমাদের পিতে। তোমরা রাথহ নর বানরের হাতে॥ সেই পুত্র জন্মরে কুলের অলকার। পিতৃশক্ত না মারিয়া শোধে পিতার ধার 🖫 রাজাক্তা পাইয়া দোঁহে রথে গিয়া চড়ে হস্তী যোড়। ঠাট সৈত্য নড়ে মুড়ে মুড়ে ॥ দৈন্সের পায়ের ভরে কম্পিতা মেদিনী। ত্রই ভারের সঙ্গে ঠাট আট আক্রাহিনী॥ সংগ্রাম করিতে যাত্রা করে ছুই বার॥ দেখাদেখি হৈল গিয়া গড়ের বাহির॥ ছুর্জন্ম শরীর যেন পর্বত আকার। পশ্চিম ছুয়ারে গেল করে মার মার্॥ র¦ক্ষস বানর ঠাট মিশাসিশি হৈল। পাছ পাথর লয়ে বানর যুঝিবারে এল।

তবে তুই দল, কোপেতে পাগল, পরস্পরে দেয় গানী। অনল নিকরে, বিরল তিমিরে, করিতেছে মারামারি॥ খত নিশাচর, ্ধরি ধকুঃখর, কঠির কুঠার ফরী। বানর উপরে, সম্প্রহার করে, চক্র গদা অসি ধরি॥ তাহে কারো মুণ্ড, কারো ভূরদণ্ড, कारता तुक कारहे वरन। কারো উরু মূল, কাহারো লান্ধুল, কারো হস্তপদ গলে 11° কোন জনে শর, বিদিয়া জর্জর, করিতেছে কোন জন। কারো গদাঘাতে, ভাঙ্গে বুক হাতে, चरङ्ग कति निनात्रन ॥ তাহে কপি মন, করি ঘোরবর, গিরি তরু শিলাগণ। दानी दानी गांदा, बाक्स छेलात, করে উন্ধা নিছেপ্র। তাহে চূর্ণ করে, ্কভ রাজিচরে, কারো ভাঙ্গে শিন বুক। কারে। উন্ধানলে, দহে মুগু গলে, কারো মূখে সকোতৃক। কেহ মুষ্টি পাতে, ভাঙ্গে কারো মাথে, বুক ভাঙ্গে পদাঘাতে। मर्भन नथरत, বিদারণ করে, বুক্লাশ পেট মাথে॥ কাহারো যোড়ারে, আছাড়িয়া নারে, কোন কপি কারো গজে। **८कर गा**रत लारथ, ভाঙ्गि कारता तरथ, সদার্থি হয় ধ্বজে॥ কক্ত নিশাচর, ্ ত্যজি অসি শর, হাতাহাতি রণ করে। কেহ মারে চড়, কেহ বা চাপড়, কেহ মুটকী প্রহারে॥

পাঁচ সাত জন, রাক্ষদ মিলন, ধরি এক কপিবরে। ছিম ভিম করে, অস্ত্রাদি প্রহারে, কাহারো প্রোণ হরেন এক নিশাচরে, . সেই অনুসারে, অনেঞ্চ বানরে ধরি। মারে চড় কীল, বহুতর শীল, ধিদারয়ে নখে,করি॥ •এরপ হুমুল, সমরে ব্যাকুল, কান্দে কপি জামুবান। (मानरत (मानरत, (भनरत (भनरत, আর না রহিল প্রাণ॥ বড় বাঁর সব, করি যোর রব, কহিতেছে বার বার। • মার মার মার, भन भन भन, न। ताथिव तिशू यात ॥ এইত প্রকারে, ভূমূলু সমরে, মাতিয়া কোপের ভরে। কবিবর ভণে, রাম দশাননে সেনা হানাহানি করে॥ ভার মধ্যে বজ্রকণ্ঠ নামে নিশাচর। মারিলেক গাঢ় গদা অস্থ্য উপর॥ কিছুক।ল কাঁপি তাহে কপীক্রকুমার। সুস্থ হৈয়া শীঘ্ৰ পুনঃ কৈল আগুদার॥ করে ধরি এক খান শিখরি শিখর। নারিলেক বজ্রকণ্ঠ সম্ভক উপর॥• তাহার প্রহারে প্রাণ পরিত্যাগ করি। বজ্রকণ্ঠ বার পড়ে বস্তব। উপরি॥ • তাহা দেখি কোপেতে কম্পিত সঙ্কম্পন | तर्ग थारासिन कति तर्थ भारतोद्दर्ग॥ সেহ লেগে ইপ্তি করি বা। বহুতর। • অঙ্গদের অঙ্গণে করিল জর্জর॥ শক্রন্তস্তত্ত্বহি সে সকল শ্রে। লাফিরা উঠিন তার রথের উপরে॥ তার কর হৈতে কোদও কাড়ি নিয়া। চরণ চাপনে তারে পেলিলা ভাঙ্গিগ্ন।।

প্রদাঘাতে রথখান করি প্রমথন। নাশিল। নথরে করী ভ্রপ্সগণ।। স্থান্দন ছাড়িয়া তবে সেহ সঙ্কম্পন।. আকাশে উঠিল খড়গ করিয়া ধারণ॥ ভাহা দেখি মহাবল বালির নন্দন। লক্ষ দিয়া তার পাছে করিলা ধাবন॥ ারুঞ্ছিৎ দূরেতে তারে করে করি ধরি। কাডিয়া লইল তার খড়গ আর করী॥ তাবে সিংহ নিনাদ করিয়া কুতুহলে। সেই খণ্ডল ধরি কোপ কৈলা তার গলে॥. তাহে ছিন্ন হয়ে সেহ যেন উপবাত। আকাশ হইতে হৈন স্ত্তনে পতিত॥ তবে সিংহ্নাদ করি বালির কুমার। ভূতলে নংমিল শব্দ করে মার মার॥ তবে শোণিত ফ ধীর লৌহগদা ধরি। উপস্থিত হইন অঙ্গদ,বরাবরি॥ প্রেক্তর যুপাক নামে আর সূইজন। রথে চাড় তার কাছে করিল ধাবন॥ জ্রীমেন্দ দিনিদ ছুই বীর তা দেখিয়া। অর্মনের হুই পাশে দাড়াল আদিয়া॥ তবে সেই তিন জন নিশাচর সঙ্গে। তিন কপি বার যুদ্ধ আরম্ভিলা রঙ্গে॥ নানা ব্ৰফ উপাছিয়া কপি তিন জন। করিছেন তিন নিশাচরে নিক্ষেপণ্॥ তাহা দেখি খড়গ ধরি রাক্ষম প্রজ্ঞা। ৺পও গণ্ড করি কাটে সেই রুক্ষসঙ্গে॥ তবে সেই তিন জন শাখামুগবর। নিফেপ করেন রথ তুরন্ধ কুঞ্জর॥ নিরীক্ষণ করিয়া যুখাক রণে দক। কাটিল সে সব ছাড়ি শর লক্ষ লক্ষ ॥ তকে পুনঃ শ্ৰীমেন্দ দ্বিবিধ বালি হত। বৰ্ষণ করেন রুফ বহুত বহুত॥ শোণিতাক্ষ সে সকল সত্তর হইয়া। গুণ্ডিত করিল গুরু গদা মুরাইয়া॥ পরেতে প্রজজ্ঞ খরশান খড়গ ধরি। বালিপুত্রে ব্রিবারে মারে বেগ করি॥

নিকটে নির্থি তারে তারার তন্য়। সন্ধান করিলা শালশাখী অতিশয়॥ সেইত তরুতে তারে তাড়ন করিলা। আর তার•বাত্মুলে মুটক মারিলা॥ প্রজজ্বের বার্হু তাহে বিয়ধ হইল। হস্ত হৈতে খড়গখান খাসয়া পড়িল॥ স্থির হয়ে প্রাঞ্জ পরেতে কিছু কালে **!** মারিলা মহৎ মৃষ্টি অঙ্গদ কপালে। তাহে সুই দণ্ড কাল হয়ে অচেতন। চেত্র পাইয়া পুরঃ বালির নন্দ্র ॥ সুগর্ভীর সি°হ শব্দ করি কোপভরে.। প্রজ্ঞ মন্তকে মৃষ্টি মারিলা নির্ভরে॥ তাহাতে বিদীর্ণ হৈল মহামুও তার। পড়িল দে যেন বজ্রহত শৈলসার॥ র্ফাণ শর হইরা যুপাক খড়গ ধরি। মারিবারে ধায় তথা রথ পরিহরি॥ তবে সে যুপাচ্চের রুক্ত মুটর্কা মারিয়া। ধরিল শ্রীনৈন্দ তারে বাহুতে বেড়িয়া॥ হেনই সনয়ে শোণিতাক মহাসার। দ্বিবিদের বক্ষে কৈল গদার প্রহার॥ তাহে হত হ'য়ে সেই অশ্বার নন্দন। কি হুকাল হইলা কাতর অচেতন॥ ্যুনঃ শোণিতাক্ষ যবে ঘুরায় গদারে। সেই কালে ধরি কাজ়ি লইলা ভাষারে॥ তবেত যুপাক শোণিতাক ছুইজন। 🗐 গৈন্দ বিবিধ সঙ্গে করে ধাহুরণ॥ কেহ কোন জনে কভু করে আকর্ষণ। কেহ কোন জনে করে দৃঢ় আলিঙ্গন॥ কেহ কোন জনে কভু ঠেলি লয়ে যায়। কেহ কোন জনে কভু বলেতে ঘুরায়॥ কেহ কোন জনে কভু তোলে উপরিতে কেহ কোন জনে কত্নু ফেলে ধরণীতে॥ মধ্যে মধ্যে মুক্ট্যাঘাত করাঘাত করে। কভু বিদারণ করে দর্শন নথরে॥ এইরপে কিছু কাল হৈল তুল্য রণ। পরে অতি কুপিল কপীন্দ্র ছুইজন॥

তার মধ্যে শোণিতাক্ষে দ্বিবিদ বানর। নথে বিদারণ করি করিল। জর্ভার॥ আর তার হুই ভূজে ধরি ঘুরাইরা<sup>†</sup>। মারিলেন তাহাকে ভূতলে আছাড়িয়া॥ জীমৈন্দ যুপাক্ষ সনে করি বহু রণ। পরে তারে ভূজে ধরি করিল চাপন।। ভাহাতে যুপাফ করি শব্দ বোরতর।° চলি গেল দেখিবারে ত্রেত প্রীশ্র॥ তবে বিরুপাক নামে এক নিশাচর। কপি সৈতা উপরি বর্মণ করে শর॥ তার শর প্রহার সহিতে না পারিয়া। পলায় বানর সব সমর ত্যক্রিয়া॥ তাহা দেখি গৈন্দ এক মহীগর ধরি। নিজেপিল বিরূপাফ মস্তক উপরি॥ তাহে হ'ত হৈয়া বিরুপাক্ষ নিশাচর। স্থৃতলে পড়িল যেন ছিন্ন ধরাবর॥ তবে মৈল মহাঘোর সিংহ্নাদ করি। ব্ৰিতে সাগিলা ম্ছিনারি সংস্থারি॥ তাহা দেখি বিহ্যংঘালী নামে জাতুষান। রথে থাকি<sup>•</sup>রৃষ্টি করে বহুতর বাণ॥ দশদিক আফাদন করি সেই শরে। বিদ্ধিতে লাগিল যত ভল্লুক বানরে॥. তার শরাঘাতে কেহ স্থির হৈতে নারে। वीमनां कतरम त्र । ए। ए थल विद्यारत ॥ তাহা নিরখিয়। মল লয়ে তরু শিলা। বিছ্যমালী বধিবারে বহিতে লাগিল।। সেহ শত শত শর করিয়া বর্যন। সেই সবু শাখী শিলা করিল। কর্ত্তন ॥ পুনশ্চ নলের প্রাণ বিনাশ করিতে। ঁকোদভাক্ষিলা কাও লাগিল এড়িতে॥ त्य मकल भारत निश्वकर्यात नगत । শাল শিলা ফেলাইয়া করিল খানে॥ **७३ ऋति नन** वृष्टि करत त्रकान। বিহ্যানালী করে তাহা বাণেতে ছেদন॥ বিহ্যামালী যাবতীয় শর রৃষ্টি করে। নল তাহা নিবারয়ে পাঁদপ প্রস্তরে॥

এইরপে কিছকাল সেই ছুই জন। . করিলেক সমভাবে যোরতর রণ॥ তবে সেই নিশাচর নিঃশর হইয়া। কহিতেছে নল প্রতি চাতুরী করিয়া॥ বিশ্বকক্ষা পুত্র সামি তোমা সঙ্গে রণে ৷ বঁড়ই আনন্দ পাইলাম আদি মুনে॥ দেখিয়া তোমার বল বিক্রম অপার। ইত্যা হয় বাহুযুদ্ধ করিতে আগার॥ বুলিতেছে বিশ্বক্সার**্নন্**দন তাহারে। আনার বাসনা এই অন্তর মাঝারে॥ তাহা শুনি রথ হৈতে রাক্ষস নামিল I তদে হুই বারে বাহু যুদ্ধ আরঙিগ॥ হাতে হাতে: ইজে২ কপালে কপালে ৷ বুকে বুকে প্রহার করমে ছুই শালে॥ মত্ত মাতঙ্গজ যেন দশনে দশনে। যুদ্ধ করি হেন শব্দ হয় মনে ঘনে ॥ বজের সমান অঙ্গ উভয়েরি হয়। काशास्त्रा अश्रास एकान कन वाध नरा ॥ কত্বতে প্রহার করয়ে কোন জন। বড়ো দে করয়ে যেন বিচট নিঃস্বন 📂 ক হু নহে ঠোল লয়ে যায় বিছ্যুমালী 🕨 কভ বিত্যমানীরে সে মল বলশাগী॥ কভু আকর্মায়ে কড় করে উত্তোলন। কাছু চাপি ধরে কড় করতাে পাতন॥ 'সুঠি দন্ত নথে কড় করারে প্রহার। সুই সিংহে করে বেন মৃদ্ধ অনিবার 🛭 🗸 এইतराश कुरे, भध् कोल छुरे जन। করিলেক যুগোধিকা শুক্ত বাহুরণ ॥ চলেত মূলের বল না পারি সহিতে । বিস্থানালী তার হস্ত ছাড়াল শ্রান্তিতে॥ পুনর্বার রূপে শীঘ্র করি 'মারোহণ ়ু অতি সোর এক শক্তি ক<del>রিল</del> ধারণ্য তাত। দেখি নল এক গিরিশুঙ্গ ধরি। বিত্যুমালী উপরে ছাড়িল ক্রোধ করি॥ দেই শুঙ্গে পাড়ে রথ সার্থি সহিত। , বিছানালী প্রাণ তাজি হইল চুর্ণিত॥

তবে ভাত হয়ে যত নিশাচরগণ। কুম্ভকর্ণ পুত্র কাছে করে পলায়ন॥ তাহা দেখি যাবতীয় বানর নিকর। ষনে ঘনে সিংহনাদ করে ঘোরতর॥ তাহা দেখি কুন্ত বাঁর অধিক কুপিল। भरेमक भारत्य कति मगत्त माजिल ॥: কুম্ভ বীরে দেখিয়া পলায় কপিগন। **মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আ**র বালির নন্দ্র।। সাহদে করিয়া ভর গেল তিন জন। কুম্ভের সহিত গিয়া আরম্ভিল রণ॥ মহেন্দ্র দেবেন্দ্র তবে ছুই বীরবর। গাছ পাথর লয়ে গেল সংগ্রাম ভিতর॥ গাছ পাথর কাটি পাড়ে চোক্ই শরে। বিদ্যিয়া জর্জ্জর কৈল মহেন্দ্র বানরে॥ মহেন্দ্র কার্ত্তর দেখি দেবেন্দ্র চিন্তিত। ত্রিশ যোজন পর্নত এক আনিল স্বরিত॥ ত্রিশ যোজন পর্নতত এডিল দিয়ে টান। কুম্ভ বারের বাণেতে হইল খান খান॥ বাণেতে পর্বত কেটে খান খান করে। বিশ্বিয়া জর্জ্জর করে দেবেন্দ্র বানরে॥ মহেন্দ্র দেবেন্দ্র দেঁছে হৈল অচেতন। কোপেতে পর্মত এড়ে বালির নন্দন॥ অঙ্গদের পর্বত বাণেতে কেনে কেটে। শত বাণ অঙ্গদের মারিল ললাটে॥ বাণেতে অঙ্গদ বীর ডাকে পরিত্রাহি॥ সকল্ বানর গেল রঘুনাথের ঠাই।॥ তিন বীর অচেতন শুনে এই কথা। মনেতে জীরামচন্দ্র পাইলেন ব্যথা॥ থাষ্ড কুমুদ আর হ্রমেণ সেনাপতি। তিন বীরে রঘুনাথ করিলা আরতি॥ শ্রীরাদের আজ্ঞা পায়ে চলে তিনজন। আকাশ ছাইয়া করে বুকে বরিষণ॥ কুপিল যে কুম্ভ বার পুরিয়া সন্ধান। তিন বীরে গাছ পাথর করে থান খান।। জর্জির হইল তাহা কুন্তু বীরের বাণে। ভয় পাইয়া তিন জনে ভঙ্গ দিল মণে॥

তিন বার পলাইয়া স্থগ্রীবেরে কয়। রুষিল সুঞীব রাজা সংগ্রামে ছুর্জন্ন॥ কুপিয়া খ্মীৰ বার এক লাকে যায়। পাকল করিয়া অঁট্থি কুম্ভবীরে চায়॥ কুন্তু বলে বানরা বেড়াস্ ডা**লে** ডালে। এত তোর বিক্রম না ছিল কোন কালে॥ স্তগ্রীব বলিছে দ্বন্দ্ব নাহি কার সনে। না জান বিক্রম তুমি এই সে কারণে॥ তোর সনে রণে করি বিক্রম পরীকা। পড়িলি আমার হাতে নাহি তোর রক্ষা॥ যম রাজা কৈগে বদে আদে তোর তরে দেখাব<sup>2</sup>বিক্রন, আজি যাবি যমবরে॥ তোর পিলা কুন্তুকর্ণ সে জানে বিক্রম। ক্রণেক বিলম্ব কর দেখাইব যম। কুপিয়া যে কুম্ভ বাঁর তাঁক্ষ বাণ যোড়ে। তিন.শত বাণ রাজা হৃগ্রীবেরে এড়ে॥ বাণ খায়ে স্থাব যে চিন্তিত অন্তর। লাফ দিয়া পড়ে তার রথের উপর॥ ধনুক ধরিয়া টানে কেড়ে নিতে নারে। রথ হৈতে কুন্ত বীর ফেলে স্থ গ্রাবেরে॥ আছাড় খাইয়া রাজা হৈন অচেতন। চেত্ৰন পাইয়া পুনঃ বলে ততক্ৰণ॥ তোর বাপের জাঠা যে নিলাম এক হাতে তোর হাতের ধনুখান নারিনু ছাড়াতে॥ বাপের সমান তুই বীর চুড়ামণি। ইব্রজিতার সম তোর ধনুকে বাখানি॥ কুম্ভ বীর বলে ধনু দূরে পরিহরি। রিক্তহন্তে এসনা তুজনে যুদ্ধ কার॥ অস্ত্র েলে তুই জনে করে হুড়াইড়ি। হুড়াহুড়ি ঘুচিয়ে লাগিল জড়াজড়ি॥ কুস্ত বার চাপড় মারিল বাহুবলে। পড়িল হু গ্রীব রাজা সমুদ্রের জলে।। রামের কিঙ্কর দেখি সাগর গ**ভীর।** নধ্যে চড়া পড়িল, হইল অল্প নীর॥ মাটীতে দাণ্ডায়ে দিরে আইল এক লাকে क्छवीरतत विकरम छश्चीव ताजा काँराय ॥

পুনঃ কোপে কুম্ভবীর মুফীঘাত মারে। পড়িল স্থগ্রীব রাজা তুর্জ্জয় প্রহারে॥ চৈতন্ম হরিয়া মুখে রক্ত উঠে কেণা। সুমেরু পর্বতে যেন পড়িল বাঞ্জনা॥ সন্ধিত পাইয়া উঠে বানরের নাথ। কুন্তবীর উপরে করিল পদাযাত॥ মহাকোপে কুন্ত বীর ধরে স্থাীবেরে। ছুই জনে মলযুদ্ধ কেই নাহি হারে॥ ছুই সিংহে যুঝে যেন ছাড়ে সিংহনাদ। তুই ৱীরে মহাযুদ্ধ নাহি অবসাদ॥ লাকেতে স্থগ্রীব তার রথোপরে চড়ে। ছুই মাতঙ্গের দন্ত ছুহাতে উপাড়ে॥ লইয়া হন্তীর দন্ত কুন্তু বীরে হানি। দন্তাবাতে কুন্তের জর্জর হ'লে। প্রাণী॥ উদ্ধেতে কুঁস্ভেরে তুলি মারিল আছাড়। মাগার খুলি ভাঙ্গি গেল চুর্ণ হৈল হাড়॥ দেখিয়া নিকুম্ব বীর ভারের মরণ। স্থ্রীবে রুগিয়া যায় করিয়া তর্হন ॥ নিকুন্তের মুখল সে পর্বত সোমর। সুগল মারিতে যায় স্তর্গ্রীৰ উপর ॥ দম্ভ করে মুখলেতে ঘন দেয় পাক। যুরায় মুদল মেন কুন্তকার চাক॥ বিক্রম করিয়া ছুটে সংগ্রামের স্থলে। প্রবল আগুণ বেন যুত পাইলে ছানে॥ নিকুন্ডের বিক্রম দেখিয়া লাগে দর। ভয়ে পলাইয়া গেল স্তগ্রীব বানর॥ ভয়েতে সুগ্রীব রাজা নহে আগুয়ান। স্থ্রীবের ভূঙ্গ দেখে রোগে হনুমান্।। সেবক থাকিতে.তোর রাজা সনে রণ। তোঁতে মোতে যুঝি দেখি মরে কোনজন নিকুম্ভ কহিছে বেটা দরপোড়া শুন ়া তোরে পাইলে আর নাহি চাহি অন্যজন॥ এত যদি ছুই জনে হৈল গালাগালি। ত্বই জনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে মহাবলী॥ লোহার মুষল ছিল নিকুম্ভের হাতে। ক্রিরা মারিল বীর হন্মানের মাথে॥

হনুমানের মাথা যেন বজের সমান। ' মাথায় মুদল গোটা হৈল খান খান॥ হনুমান বলে তেরি মুগল গেল তল। মোর যা সহরে বেটা তবে জানি বল॥ অাপনা পাসরে কোপে বীর হনুমান। নিকুন্তে মারিল চড় বজের সমাব্য॥ চাপড় খাইয়া বীর কাঁপে থরথরি। ভঙ্গ নাহি•দেয় রণে বিক্রুম কেশর।॥ হনুমানের পানে বার চাহে এক দৃষ্টি। কোপে হনুসানের বুকে মারে বজ্রমুষ্টি॥ মুন্ট্যাবাতে হকুমান হৈল অচেতন। হনূ কোলে লয়ে যায় ভেটিতে রাবণ॥ প্রথম রহন্দে যায় কোপে করি ভর। দ্বিতিয় রু**হন্দে** ফিরে চলে নিশাদুর॥ উঠে ধায় নিকুন্ত যে পর্ম হরিয়ে। হনুসানে দেখিতে রমণী শব আইসে॥ নিকুন্ডেরে ধত্য ধত্য নারীগণ বলে। ভাল কৈলে ঘরপোড়ায় ধরিয়া আনিলে 🏽 স্থাবেরে বন্দি করেছিল তোমার বাপে। ঘরপোড়া হৈল বন্দি তোমার প্রতাপে॥ ঘরপোড়া বেটা ঘর পোড়াইতে মন। সমুদ্র লঙ্গিয়া এসে ভূর্জন প্রন্ন ॥ নিকুম্ভের কোলে হন্ম ধাইল চেতন **৷** কি বুদ্ধি করিনে হন্ম ভাবিতে তখন॥ সঁবৰ্ব অন্ত বিদারিল আচড় কামড়ে। ছুই কাণ ছিড়ে নিল হাতের মোচুড়ে। পরিত্রাহি ভাকে বীর ছাড় ডাড় বলে। ভয় পাইয়া তুলে ফেলে গগণসভলে॥ অন্তর্নাফে লাফ দিয়া হাতে ছুই কাণ। নিকুন্তের ক্ষক্ষে চড়ে বীর হনুসান॥ হাতে চুল জড়ায়ে মস্তক ছিঁড়ে ফেলি। মুণ্ড লয়ে যায় হনুমান মহাবলী॥ भिःइन म भरक हरल श्रवरनत दवर्ग! এক লাকে উপনীত শ্রীরামের খাগে॥ নিকুন্ডের মুও **দেশে রঘু**নাথের হাস। নিকু**ন্তের বিনাশ গাইল কু**তিবাস॥

মকরাক্ষের মৃদ্ধ ও পতন।

ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাবণ গোচর। পিড়িল নিক্স্ত ক্স্ত শুন্লকেশ্র॥ কুম্ভ নিকুম্ভের মৃত্যু শুনিয়া রাবণ। সিংহাসন হৈতে পড়ে রাজা-দশানন॥ দেব দানব গদ্ধর্বন করিত রণে শঙ্গা। কুম্ভ আর নিকুম্ভ পড়ে শুল্য হৈল লক্ষা॥ কুড়ি চক্ষে পড়ে ধার। রাজা লক্ষেশ্র। মকরাক মহাবারে আনিল সত্তর॥ মকরাক্ষ প্রণমিল রাবণের পায়। কুড়ি হস্ত রাবণ তার অপ্নেতে বুলায়॥ রাবণ বলে মকরাফ ভূমি যোদ্ধাপতি। নর বানর,মেরে রাখ লক্ষার বসতি॥ সেই পুত্র হুজন কুলের অলঙ্কার। পিতৃশক্ত বধ করে শোধে পিতৃ ধার॥ রাত্রি দিবা কান্দে শোকে তোমার জননী সে রাগে রামের সাঁতা আমি হরে আনি॥ তাহার কারণ হৈল এত বিসম্বাদ। রাম লক্ষণেরে মেরে ঘুড়াও বিবাদ॥ মকরাক্ষ বলে চিন্তা না কর রাজন। এখনি মারিব শত্রু 🔊 রাম লক্ষ্মণ ॥ রাবণ বলে বড় বীর তুমি মকরাক। বড় প্রতি পাইনাম শুনি তব বাক্য॥ এত বলি মকরাক্ষ পাঠায় যুকিতে। রণগজ্ঞা করে দেয় আপনার হাতে॥ মস্তকে মুকুট দিল অন্তে দিল সাণা। কাড়া পড়া ঢাক ঢোল বাজায় বাজনা॥ মকরাক্ষ বলে শুন প্রতিজ্ঞা রাজন। নর বানর সংগ্রামে এড়াবে কোন জন।। ·রা**র্ম** লক্ষ্মণ স্থঞীব রাক্ষদ বি'র্ছীমণ। ·চায়ি জনার রক্তে পিতার করিব তের্পণ **৷** এত শুনি হরষিত যতেক র ক্ষন। সবে বলে মক্রাক্ষের বড়ই সাহস॥ মন্ত্ৰণাতে মন্ত্ৰী যে বলেতে বলবান। লশ্বাপুরে বীর নাই তোমার সমান॥

মনে মনে মকরাক্ষ ভাবিছে তথন। নর বানরের যুদ্ধে সংশয় জীবন॥ কম্ভকৰ্ণ অভিকায় হইল বিনাশ। শ্রীরামের সঙ্গে যুদ্ধ ছেড়ে প্রাণ আশ ॥ কিন্তু এক স্থগদ্রগা আছুয়ে ইহার। শু নিয়াছি রখুনাথ বিষ্ণু অবতার॥ বড়ই ধার্মিক রাম ধর্মেতে তৎপর। অস্ত্রাঘাত না করেন' গ্রুর উপর॥ এতেক ভাবিয়া মকরাফ নিশাচর। যুক্তি ক'রে ধেনু বংস আনয়ে বিস্তর॥ নৰ নৰ ৰৎস সৰ রূথে লয়ে তোলে। রথের চৌদিংক ধেনু বান্ধে পালে পালে। যনোরথ হয় হস্তী দূর করে সব। রথের জোগান দিল ঢারিট। রুষভ॥ গোচশ্মেতে ঢাকে রথ করিয়া মন্ত্রণা। সর্বর অঙ্গে তাকা দিল গোচণেমর সাণা। গোচম্মের সাণা ঢাকে সার্থির অঙ্গে। ঢাক ঢোল দামাম। দগড় বাজে রঙ্গে॥ পাথোয়াজ সেতার: বাঁশী বাজে জগঝস্প। ভয়ঙ্কর শব্দ শুনি স্থ্রপুরে কম্প॥ মকরাক মহাবার করিলা মাজনি। সঙ্গেতে কটক চলে তিন অফোহিণী॥ (कर गएम (कर भएम (कर ५एम त्रंथ । ত্রিভুবন বিজয়ী ধনুকবাণ হাতে॥ এইরূপে যতেক প্রধান সেনাপতি। স'জিয়ে চলিল মকরাক্ষের সংহতি॥ হাতে ধনু মকরাক রথে গিয়া চড়ে ! রাফসের কোলাহলে মহাশব্দ পড়ে॥ ান ঘন সিংহ্নাদ ধ্যুক টঙ্কার। পশ্চিম দ্বারেতে গেল ক'রে মার্ট্রমার॥ মকরাক এল রণে পড়ে গেল সাড়া। অসম্ভ্য বানর উঠে দিয়া গাত্র ঝাড়া॥ রামজয় শব্দ করে ধাইল বানর। , বানর দেখিয়া রোধে যত নিশাচর॥ কেহ বলে কাট কাট কেহ বলে মার। ক্ষিয়া আইল রণে খনের কুমার॥

মকরাক্ষ সম্বাধে দাণ্ডার হনুসান। গোচশ্ৰেতে ঢাকা রথ দেখি বিজ্ঞান॥ ধেমু বৎস পালে পালে রোধ কৈল পুর্থ। ভাবে মনে কি হবে রুমতে টাবে রগ॥ রাক্ষ্যে মারিতে গেলে ধেঠু বৎস মরে। গোহত্যার ভয়ে কপি যুঝিতে না পারে॥ মকরাক্ষ মারে বাণ বানর উপর। অসম্য বানর পড়ে দংগ্রাম ভিতর॥ বানর কটক ভয়ে পলায় অপার। পশ্চাতে রাক্ষস ধায় করে মার মার॥ নল নীল সুমেণ অঙ্গদ মহাবল।। ভয়ে ভঙ্গ দিয়া যায় ছেড়ে ঝাস্থল। মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আদি বীর হনুমান। হাতে হৈতে কেলে রুফ পর্ব্বত পায়াণ॥ ভয়েতে পলায়ে যার পশ্চাতে না চায়। রণ ছেড়ে হুগ্রীব পলায় উভরায়॥ ভঙ্গ দিল কপিগণ সকর।ফ দেখে। চালাইয়া দিল রথ রামের সম্মুখে॥ সন্ধান পরিয়া বাঁর জ্রীরামেরে ভাকে। আসিয়া করহ যুদ্ধ আমার সম্মুখে॥ দওক বনেতে বেটা মারিলি মোর বাপ। ভুঞ্জিবি তাহার ফল দেখান প্রতাপ॥. পিতৃশক্র পাইলাম বহু দিন পরে। আমার পিতার কাছে পাঠাব তোমারে॥ পাড়িব তোমার মুগু কাটি চোখ শরে। খাইবে তোমার মাংস শুগাল কুরুরে॥ এত বলি ধনুকে যুড়িল তাক্ষ শর। বিশ্বিয়া কোমল অঙ্গ করিল জর্জন ॥ মনে মনে রুয়ুরাথ ভাবেন এই ভর্। মকরাকে মারিতে গোহত্যা পাছে হয়॥ হত যত বার সনে করিল সংগ্রাম। প্রতি য়ুদ্ধে তিন পদ আগু হৈলা রাম॥ পূর্ণত্রিক্ষ নারায়ণ ভয় পাইয়া মনে। হইল ত্রিপদ ভঙ্গ মকরাক্ষ রণে॥ তিন পদ পশ্চাতে হইল রঘুবর। মকরাক্ষ বাণেরাম হইল কাতর ॥

(कमत्न कि निव तथ छोविरलन मत्न । যুড়িল পবন বাণ ধনুকের গুণে॥ পবন বাণের তেজে ত্রিভূবন নড়ে। পর্বত কন্দর রক্ষ উড়াইল ঝড়ে॥ ব্ৰহ্মরূপী বাণেতে প্রন আবিভূতি। উড়াইল ধেন্ধ বংস রুসভাদি যত।। গোচৰ্ম্ম যতেক ছিল উড়াইল ঝড়ে। যতেক ঝনর আদি মকরাক্ষে বেড়ে॥ রামজয় শব্দ করে যতেক বানরে। অন্ধিকার করে ফেলে রুফ আর পাথরে॥ মকরাক মহাবীর পুরিল সন্ধান। গাছ পাথর কাটিয়া করিল খান খান॥ গাছ পাথর কাটিতে এড়িল পঞ্চশর। पन वारण भीनतीरत कतिन *जर्चा*त ॥ স্থ গ্রীব স্থামেণ আদি বড় বড়' বীর। দশ দশ বাংগে বিষ্ণে সবার শরীর॥ বিংশতি বাণেতে বিদ্রে অঙ্গদের অঙ্গ। পলার অঙ্গদ বীর রূপে দিয়া ভঙ্গ ॥ ধেন্ত বংশ রুণ সব উড়িল ঝড়েতে। চারি অশ্ববর আনি যুড়িলেক রথে॥ দেবাংশী রথের তেজ চলে বায়ুবেগে। বিক্রম করিয়া আমে শ্রীরামের আগে॥ গালি পাড়ে রচুনাথে যত আসে মনে। मन निक अक्षकात कतिरत्क वार्ण॥ রাম বলে মকরাফ না কর বিলাপ। আজি ঘুচাইব তোর মনের সন্তাপ। এখনি পাঠাব হতারে যমের সদন। চির দিনে পিতা পুত্রে হবে দরশন ॥ এত বলি খুক্রপার্খ বাণে দিল টান। স্করাক্ষ বাণ মাধ্যে পুরিয়া **সন্ধান**॥ আকাশে উঠিল গিয়া হুজনার বাণ 📭 জীরামের বাণ কাটি কৈল খান খান। সক্রাফ বাণ এড়ে তারা বেন ছুটে। শত শত বৃণি স¦রে রামের নিকুটে॥ ननारि नाशिशा वांश विकि तर कना। রামের শ্রীরে যেন রক্ত প্**দ্রমালা**॥

অন্ধকার হৈল বাণে নাহি চলে দৃষ্টি। খিদিয়া পড়িল রামের ধনুকের মুষ্টি॥ ্অ।পনা সারিয়া রাম দৃঢ় কৈল বুক। কাটিলেন মকরাক্ষের হাতের ধনুক॥ আর ধনু **ল**য়ে করে বাণ বরিষণ। বাণে বাণেমকরাক ঢাকিল গগণ॥ খরের কুমার বীর নানা শিক্ষা জানে। দশদিক অন্ধকার করিলেক বাণে॥ বাণে অন্ধকার বাণ কেলে নিরম্ভর। বাণ ফুটে রঘুনাথ হইলা কাতর॥ রামেরে কাতর দেখে হুফ্ট নিশাচর। সর্বাঙ্গ বিদ্ধিয়া রামে করিল জর্জ্জর॥ কত বাণ মারে রাম নাহি.অবকাশ। র:মেরে জিনিসু বলি মনেতে উল্লাস।। সর্বাঙ্গ বিদ্ধিয়া রাগে করিল অস্থিয়। রাম বলেন এ বেটা বাপের হ'তে বীর॥ খরেরে মারিয়াছিলাম এক দণ্ড রণে। তুই প্রহর হৈল বেটা যুঝে মোর সনে॥ সন্ধান পুরিয়া রাম চাহে চারি ভিতে। বাণে অন্ধকার করে না পান দেখিতে॥ রণেতে পণ্ডিত রাম বিফু অবতার। চিকুর বাণেতে দীপ্তি হরে অন্ধকার॥ এড়েন ঐঘিক বাণ ভারা যেন ছুটে। হাতের ধতুক তার পাড়িলেন কেটে॥ মকরাক্ষ মহাবীর জাঠা লয় হাতে। সে জাঠা কাটেন রাম দেখিতে দেখিতে॥ জাঠা যদি কাটা গেল শেল মাত্র তাড়া। এড়িলেক শেলখান দিয়া অঙ্গ নাড়া॥ সুষ্যের কিরণ যেন আসে শেল বাণ। ঐথিক বাণেতে রাম কৈলা থান থান॥ মর্বৰ অস্ত্র কাটা গেল মকরাক্ষ রোমে। বজুমুষ্টি মারিতে প্রবন্ধে বেগে আফে॥ দেখিয়াত রখুনাথ পুরিল সন্ধান। অৰ্দ্ধচন্দ্ৰ বাণে কাটে হস্ত হুই খান॥ হস্ত কাটা গেল বেটা দন্ত কড়মড়ে। ধাইয়া রামেরে যায় খাইতে কামড়ে॥

বদন বিস্তারি যায় অতি পরিতাপে।
অগ্নি অস্ত্র রঘুনাথ বসাইল চাপে॥
অগ্নিব্রাণ যুড়িয়া ধনুকে দিল টান।
অগ্নিবাণে শকরাক্ষর বাহিরায় প্রাণ॥
তিন প্রহর যুদ্ধ কৈল শ্রীরামের সনে।
সন্ধ্যাকালে মকরাক্ষ পড়ে অগ্নিবাণে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর রচন।
লঙ্কাকাণ্ডে মকরাক্ষ হইল পতন॥

তরণীদেনের যুগ্ধ ও পতন।•

ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাবণ গোচর। মকরাফ পড়ে রণে শুন লক্ষেশ্র॥ শোকের উপরে শোক হৈল বিপরীত। সিংহাসন হৈতে পড়ে হইরা মূচ্ছি ত॥ পাত্র মিত্র আসিয়া বুঝায় বহুতর। ধরাসনে বসি য়াজা কান্দিল বিস্তর॥ মরিয়া না মরে রাম বিপরীত বৈরী। বীর শৃত্য হইল কনক লঙ্কাপুরী॥ কুম্ভকর্ণ অতিকায় বীর অকম্পন। নর বানরের যুদ্ধে হইল নিধন ॥ কে আছে এমন বীর পাঠাইব কারে। রাম লক্ষণেরে মারে স্কুঞীব বানরে॥ মত্রণা করমে রাজা লয়ে মক্তিগণ। তরণীসেনেরে তখন হইল স্মরণ॥ রাজার আদেশে বার আইল তরণী। প্রণমিল দশাননে লোটায়ে ধরণী॥ অালিঙ্গন করে রাজা বাড়ায়ে সন্মান। যুঝিতে আরতি কৈল দিয়া পুষ্প পাণ॥ রাবণ বলে লঙ্কাপুরী রাখহ তরণী। এতেক প্রমাদ হবে আগেতে না জানি॥ তব পিতা বিভীষণ ধর্ম্মেতে তৎপর। হিত উপদেশ ভাই বুঝালে বিস্তর॥ অহঙ্কারে মত্ত আমি ছিম্ম হৈল মতি। বিনা অপরাধে আমি মারিলাম লাগি॥ আমারে ছাড়িয়। গেল ভাই বিভীয়ণ। অনুরাগে লইয়াছে রামের শরণ॥

সন্ধি উপদেশ কৃথা সেই দেয় কয়ে। শ্রীরাম আছেন বদে কালরূপী হয়ে॥ শত্রুর সাপক্ষ হইয়াছে তব পিতে। মজিল কনক লঙ্কা তার মস্ত্রণতে॥ ভূমি তার পুত্র বট নহ তার মত। চির দিন জানি তুমি মম অর্থত॥ রাজ্য ধন লহ বাপু স্বর্ণ লঙ্কাপুরী। রাথহ রাক্ষম কুল বৈশ্লীগণ মারি ॥ কহিছে তর্নীদেন করি যোড়হাত ! ত্রৈলোক্য বিজয়ী তুমি রাফ্রদের নাথ। মহাওরু পিতা মাতা সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়। কহিতে পিতার কথা উচিত না হয়॥ দশানন বলে তুমি কুলে স্থসন্তান। নর বানরের হাতে কর পরিত্রাণ॥ সংগ্রাম জিনিবে তুমি হেন লয় মনে। তোমার সমান বার নাহি ত্রিভুবনে॥ যুদ্ধে যোদ্ধাপতি তুমি বুদ্ধে বিচক্ষণ। হাতে গলে বান্ধি আন 🖺রাম লক্ষ্মণ॥ এত শুনি কহে বিভাষণের কুমার। যথাশক্তি সংগ্রামে করিব মহামার॥ কুলফয় করিবারে মূলাধার পিতে। উপরোধ না করিব উপস্থিত মতে॥ নানা জাতি পুৱাণ শাস্ত্রেতে এই কয়। শ্রেষ্ঠ জেষ্ঠ বিবেচনা যুদ্ধকালে নয়॥ বড় প্রতি পাইল রাজা তরণার বোলে। শিরে চুম্ব দিয়া রাজা করিলেক কোলে॥ রত্রময় হার গলে বলয় কঞ্চণ। আপনার হাতে তারে পরান রাবণ॥ রণদাজ দাঁজাইয়া দিল দশানন। ' পার্থি আনিল র্থ সংগ্রামে গমন । সাজন করিল রথ মনের হরিদে। শারি শারি কত শত শোভে চারি পাশে॥ অনেক বিচিত্র চিত্র রথের উপরি। শ্বেড নীল নেতের পতাকা সারি गারি॥ বিচিত্র ধনুক তোলে ভূণে পূর্ণ বাণ। জাঠা জঠি শেল শূল থাণ্ডা থরশান।।

সৈল্যেরে সাজিতে আজ্ঞা দিলেক তর্ণী। তথন পড়িল মনে শরমা জননী॥ শীঘ্রগতি গেদ বীর মায়ের নিকটে। দাভাইল প্রণাম ক্রিয়া করপুটে॥ তরণী বলেন মাতা নিষেদি চরণে। হয়েছে রাজার আজ্ঞা যাব আমি রণে॥ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ দেখিব নয়নে। ' পবিত্র হইবে দেহ রাম দরশনে॥ নির্থিব জনকের চরণ ক্মল। দেহ অমুমতি মাতা যাব রণস্থল॥ সংগ্রামে যাইবে পুত্র শুনে এ বচন। শরমা চমকি উঠে করিয়া রোদন॥ কি কথা কহিলে বাপ প্রাণ কাঁপে শুনে! যাইতে না দিব নর বানরের রণে॥ লঙ্কা ছেড়ে তোমা লয়ে যাব স্থানান্তর॥ থাকুক রাজত্ব লয়ে রাজা লঙ্কেশ্বর॥ ধাদ্মিক তোমার পিতা জানে সর্বজন 🛭 পাপ দঙ্গ ছেড়ে লয় রামের শর্ন।॥ তুমি গিয়া রামের চরণে কর স্তুতি। শ্রীরাস সমুষ্য নহে গোলকের পতি॥' ছুরায়া রাক্ষ কুলু করিতে সংহার। দশরথের ঘরে বিষ্ণু রাম অবতার॥ এক লক্ষ পুত্র যার সওয়া লক্ষ নাতি। একজন না থাকিবে বংশে দিতে বাতি॥ 'বিয়ম বুঝিয়া তোর পিতা বিভীষণ। পলাইয়া নিল গিয়া রামের শরণ॥ তুমিত সুবুদ্ধি ৰট অতি বিচক্ষণ। এ সব ওনিয়া যুদ্ধে যাহ কি কারণ.॥ মায়ের বচন শুনি কহিছে তরণী। বিষ্ণু অবতার রাম আমি ভাল জানি॥ তথাপি করিব যুদ্ধ ভেবেছি নিৰ্য্যাস্ৰ মরিলে রামের হাতে গোলকে নিবায়॥ শুনিয়াছি সর্ব্ব শাস্ত্রে বেদের লিখন। তুমি মাতা বিযাদ ভাবিছ কি কারণ॥ কে কারে মারিতে পারে কেবা কার রিপু এক বিফু বিশ্বময় ভিন্ন ভিন্ন বপু॥

কালেতে করিয়া হয় উৎপত্তি প্রলয়। মিথ্যা কেন ভাব মাতা মরণের ভয়॥ অনেছি পিতার মুখে মহাযোগ তন্ত্র। অনিত্য শরীর এই মিদ্ধে মায়া তন্ত্র॥ দাসের সন্তান বলে না মারেন রাম। করিব আসিয়া পুনঃ ও পদে প্রণাম॥ কালের বিভক্তি কাল পুর্গু হলে পরে। ত্রিভূবনে কার সাধ্য কে রাখিতে পারে॥ মহাজ্ঞানবতী সতী শরমা স্থলরী। বিদিলেন সম্বরিয়া নয়নের বারি॥ চলে বীর প্রণমিয়া শরম। জননী। সাজ সাজ ব'লে সবে ডাকিছে তরণী।। মাজ মাজ ব'লে সৈত্য পড়ে গেল মাড়া। শানাই অসম্ভা বাজে তুই লক্ষ কাড়া॥ করতাল খঞ্জনী কাঁদী ভক্ষ কোটিই। তিন লক্ষ দগড়ে স্বানে পড়ে কাঠি॥ সেতারা চৌতারা বাজে মধুর মুদঙ্গ। বাজে বীণা সপ্তথর। ভেউরি ভোরঙ্গ ॥ শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে জয়ঢোল। প্রলয়ের কালে যেন উঠে গণ্ডগোল। ডেমচা খেমচা বাজে প্রাখোয়াজ পিনাক। সহস্র সহস্র বার্জে নিশাচরী ঢাক॥ উরসাল টীকারা বাজে কোটি২ ডম্ফ । রণশিঙ্গা শব্দ শুনি ত্রিভুবনে কম্প।। সাজিল তর্ণীদেন করিতে সংগ্রাম। আদন্দে সকল অঙ্গ লিখে রামনাম॥ অসংখ্য কটক ঠাট সাজিল' বিস্তর। কেহ-রথে কেহ গজে কেহ অশোপর॥ কেহ ধরে শূল শেল কেহ ধনুর্বাণ। কার হাতে জাঠাজাঠি খড়গ খরশান।। আকাশের তারা পারি করিতে গণনা। না পারি করিতে সন্থ্যা তরণীর সেনা॥ नफ नफ जम भंज नक नक तथ। ঢাকিল গুগণ আদি আচ্ছাদিল পথ।। লক্ষ লক্ষ রামনাম গঙ্গা মৃত্তিকাতে। লিখিলেক রথে আর ধ্বজ পতাকাতে॥

হাতে ধন্ম রথে উঠে বীর প্সবতার। পশ্চিম দ্বারেতে চলে করে মার মার॥ গড়ের বাহির হয়ে দিলেক ঘোষণা। রামজয় রামজয় বাজাও বাজনা॥ কেহ বলে মার মার কেহ বলে ধর। বানর ধাইল-লয়ে রুক্ষ আর পাখর॥ ধতুক পাতিয়া যুঝে তরণীর দেনা। বানর কটকে যেন গড়িছে ঝঞ্জনা॥ রকিদ বানরে যুদ্ধ হৈল মহামার। সহিতে না পরে বানর পলায় অপার ॥ শ্রীরাস বলেন শুন মিত্র বিভীষণ। দেখ দেখি সংগ্রামে আইল কোনজন॥ বিভীয়ণ বলে শুন রাজীবলোচন। রাবণের অন্নেতে পালিত একজন ॥ সম্বন্ধেতে ভ্রাতুপুষ্প পরিচয়ে জ্ঞাতি। ধৰ্মেতে ধাৰ্মিক পুত্ৰ বড় যোদ্ধাপতি॥ প্রকারেত দিলেন প্রকৃত পরিচয়। তরণী ভাবিছে কোথা রাম দরাময়॥ কটকে কটকে যুদ্ধ হইল বিস্তর। ভঙ্গ দিয়া পলাইল যতেক বানর॥ চারিদিকে নেহারিয়া দেখিছে তরণী I কতক্ষণে দেখা পাই রাম রঘুমণি॥ কতফণে পিতার পাইব দরশন। জনম দক্তল হবে যুড়াবে জীবন॥ মনে ভাবে কত দূরে দেব নারায়ণ। চালাইয়া দিল রথ পরিত গমন॥ রঘুনাথের পানে যদি চালাইল রথ। ধারে গিয়া নীল বীর আগুলিল পথ॥ ন্থীল বীর বলে বেটা আর য়াবি:কোথা এক চড়ে রাক্ষদ ছিঁড়িব তোর মাথা॥ যোড়হাতে বলে বিভীষণের নন্দন। পথ ছাড় দেখি গিয়া শ্রীরাম লক্ষণ 🛚। নীল বলে প্রাণ লব পর্যবত চাপানে। কেমনে দেখিবি বেটা শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥ অঙ্গে লেখা রামনাম রথ চারি পাশে। তরণীর ভক্তি দোখ কপিগণ হাসে॥

দুন্ট নিশাচর জাতি কত মাগ্রা জানে। হইয়া ধার্ম্মিক বক আসিয়াছে রণে॥ মকর ক এদেছিল বৃদ্ধি বড় সরু। যুদ্ধ জিন্তে এসেছিল রথে বেঁধেশারু॥ রুষভেতে টানে রথ গোচর্ম্মেতে ঢাকা। বায়ুবাণে ধৈনু উড়ে বেটা হলো ভেকা॥ গোবৎস গোচন্ম ধেনু বাণে গেল উড়ে। চেয়ে দেখ সে রাক্ষার মুগু আছে পড়ে॥ তুমি বেটা মহাত্মষ্ট তা হতে মায়াবী। ভণ্ড তপস্থাতে তৃই কাহারে ভুলাবি॥ এত বলি নালবার কোপে করি ভর। উপাড়িয়া আনে এক দীর্ঘ তরুবর॥ বাহুবলে হানে রুক্ষ তরণীর মাথে। হাসিয়া তরণীমেন ধরে বাম হাতে। द्रक यि वार्थ (शन नीन वीत (तारम । আনিল পর্বত এক চকুর নিসিধে॥ হানিল পর্বত গোটা দিয়া হুহুকার। ভরণীর গদা ঠেকে হৈল চুরমার॥ পর্বত হইল ওঁড়া গদার প্রহারে। তর্নণ হানিল বাণ নীলের উপরে॥ মুখে রক্ত উঠে বার হইল অজ্ঞান। নীল বীর ভঙ্গ দেখি রোগে হনুযান॥ . লাক দিয়া হনুমান তার রথে চড়ে। সার্থির হাতের প্রবোধ নিল কেড়ে॥ ক্রবিয়া **তরণীদেন মারে** এক চড়। রণ হৈতে পড়ে হনু করে ধড়ান্ড ॥ সন্বিত পাইয়া হন্ করে মহানার। লাফ দিয়া রুখে গিয়া চড়ে আর বার॥ ত্ই জনে মহাযুদ্ধ রথের উপরে। কৌপেতে তরণীদেন হনুসানে ধরে ॥ আছাড়িয়া ফেলে দিল ধরণী উপর। পাছু হৈল হনুমান পাইয়াত ডর॥ হনুমানে বিমুক দেখিয়ে লাগে ভয়। ষ্মাতক্ষে বানর কেহ আগু নাহি হয়॥ মহাকোপে পশ্চাৎ করিয়া হন্মানে। ব!লির তনয় বীর প্রবেশিল রণে॥

হানিল পর্ব্বত এক তরণী উপর। দেখিয়া তর্ণীদেন হইল ফাঁফর॥ ভয়েতে তরণী এড়ে চোক চোক বাণ। বাঁণে কাটি পর্বত করিল খান খান ॥ ক্রাটা গেল পর্বত অঙ্গদে লাগে ভয়। মুফ্ট্যাতে মারিল রথের চারি হয়॥ সার্থি তৎপর বড় ত্বরাশ্বিত হয়ে। পুনঃ অশ যুড়ে রথ দিল চালাইয়ে॥ ক্রিল তরণীদেন অঙ্গদ উপর। অঙ্গদের বুকে মারে লেহির মুদ্রার॥ মুলার আগতে পড়ে বালির নন্দন। মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আইল করিয়। গর্জন॥ আর যত বানর নিলিল এক বারে। বরিষে পর্কাত রুক্ষ তরণী উপরে।। গিরি যেন হৃষ্টিধার। মাঞ্চা পাতি ধরে। তেমতি তরণা বীর সংগ্রাম ভিতরে। নানা শিক্ষা জানে বীর পরম সন্ধানী। ফণেকে পর্বত রুক্ষ কাটিল তরণী॥ আগুণের শিখা যেন তরণার বাণ। লক লক্ষ বানরের লইল পরাণ॥ চড় লাগি মুফ্যাঘাত বানরের তাড়া। লফ লফ রাক্ষদের মাথা কয়ন গুঁড়া॥ বানর রাক্ষণ মারে রাক্ষদে বানর। হঠা ঘোড়া রথ রখা পাড়ল বিস্তর॥ স্থানে স্থানে প্রকৃত প্রলাণ গাদি গাদি। সংগ্রামের স্থলেতে বহিল রক্তে নদী॥° বানরের বোরনাদ গজের গর্জন। রথের ঘর্ষর শব্দ শুনিতে বিভীষণ।। जाठा जाठि गा। त्नान नम ठेन ठेन। কেহবাঁ পলায়ে যায় লইয়ে জীবন।। কার গেল হস্ত পদ কার চমু কর্। • মূদল আহাতে কেহ হয়েছে বিবর্ণ॥ • তুলনা নাহিক দিতে ফুদ্ধ হৈল বড়। চারি দ্বারের বানর পশ্চিম দ্বারে জড়॥ সহিতে না পায়ে কেহ তরণীর বাণ। ক্ষিয়া হ্লেণ বুড়া হৈল সাগুয়াম॥

স্থাবেশর প্রতাপেতে রাক্ষদগণ কাঁপে। তরণীর রথে গিয়া পড়ে এক লাফে॥ তরণীর হাতের ধনুক নিল কেড়ে। বিদারিল সর্ব্য অঙ্গ আঁচড় কামড়ে॥ তরণীর অঙ্গে তবে রক্তধারা বয়। পদাঘাতে মারিল রথের চারি হর॥ সার্রথর মুণ্ড ছিঁড়ে করে বীরদাপ। আপন কটকে পড়ে দিয়া এক লাক। তরণীর অবস্থা দেখি কপিগণ হাসে। আনিল সার্থি হয় চক্ষুর নিমিষে॥ করিছে তরণীসেন বাণ অবতার। সমুখ সংগ্রামে রহে হেন সাধ্য কার॥ বড় বড় বানর পলায়ে গেল দূরে। চোথ চোশ্ল বাণে বিন্ধে স্থগ্রীব বানরে॥ বাণাঘাতে স্থগ্রীব ভূপতি কোপে জ্বলে। গৰ্জ্জিয়া পৰ্বত বীর হানে বাহু বলে॥ তরণী মারিল গদা জোধে কম্পবান। প্রহারে পর্বত গেল হয়ে শত খান॥ হানিল ছর্জ্জয় জাঠা স্থগ্রীবের বুকে। পড়িল স্থগ্রীব রাজা রক্ত উঠে মুখে॥ সংগ্রামে পড়িল যদি স্থগ্রীব রাজন। উভলেজ করিয়া পলায় কপিগণ॥ প্রলায় বানরগণ ফিরিয়া না চায়। ধর ধর বলিয়া রাক্ষস পিছে ধায়॥ প্রাণভয়ে পলাইল বড় বড় বীর। 😼 রণীদেনের বাণে কেহ নহে স্থির॥ মহেন্দ্র দেবেন্দ্র পলায় দ্বিধিধ কুমুদ। রহিলেন হন্মান স্ব্যেণ অঙ্গদ॥ স্থ্রীবেরে চেতন করায় তিন জন। চালাইল রথ বিভীয়ণের নন্দন ॥ .**হাডে ধনু দাণ্ডাই**ল শ্রীরাম লক্ষাণ। .**দক্ষিত্ৰতে জামুবান বামে বিভী**ষণ্। **সন্দুংখতে উপনীত তরণীর রথ।** রথ হৈতে নামিল থাকিতে কত পথ্।। সক্ষেতে প্রণাম করে পিতার চরণে। করপুটে প্রণমিল প্রীরাম লক্ষণে॥

বিভীমণ বলে রাম দেখহ সত্তর। তোসা দোঁতে প্রণাম করয়ে নিশাচর॥ শ্রীরাম বলেন শুন মৈত্র বিভীষণ। আসিয়াছে নিশার্চর করিবারে রণ॥ বিপক্ষের পক্ষ হয়ে আসিয়াছে রণে। আয়া দোঁতে প্রণাম করিবে কি কারণে॥ বিভীষণ বলে গোসাঞি না জান কারণ। লঙ্কাপুরে ও তোসাঁর ভক্ত এক জন॥ তোমার চরণ বিনা অন্য নাহি জানে। আসিয়াছে সংগ্রামেতে রাজার শাসমে॥ রাম বলে ভক্ত যদি জানহ নিশ্চয়। আশীৰ্কাদ কল্পি যেন বাঞ্চাপূৰ্ণ হয়॥ লক্ষণ বলেন কি কহিলে মহাশয়। রাক্ষসের অভিলাষ রাবণের জয়॥ গ্রীরাম বলেন তুমি না জান লক্ষণ। ভক্তের বিষয় বাঞ্ছা নছে কদাচন॥ কহিতে কহিতে কথা রাম রামুমণি। ধনুকে টঙ্কার দিয়া আইল তরণী॥ গভীর গর্জনে বলে ছাড়ি সিংহনাদ। দেশে ফিরে যাবে বেটা করিয়াছ সাধ॥ মহাকোপে লক্ষণের অধরোষ্ঠ কাপে। শমন সমান বাণ বসাইল চাপে॥ প্রহারিল তরণীরে পঞ্চশত বাণ। কাটিয়া তরণীসেন করে খান খান॥ বাণ যদি ব্যর্থ গোল রুফিল লক্ষ্মণ। তরণী উপরে করে বাণ বর্ধিয়ণ॥ যত বাণ লক্ষ্যণ মারিল তরগীকে। শ্রীরাম শরণে বীর কাটে একে.একে॥ দামৰ্ত্ত সমৰ্থ বাণ বাণ কৰ্ণৱেখা। তুইজনে বাণ মারে যার যত শিক্ষা॥ লক্ষণ এড়িল বাণ অগ্নি অবতার। তর্ণী ৰরুণ বাণে করিল সংহার॥ পাওপত বাণ মারে ঠাকুর লক্ষ্ণ। 🛭 ্বৈষ্ণব বাণেতে বীর করে নিবারণ॥ হানিল পর্ববত বাণ অতি ভয়ঙ্কর। প্রন বানেতে নিবারিল নিশাচর॥

সর্পবাণ মারিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ। লক্ষ লক্ষ অজাগরে ছাইল গগণ॥ বিকট দশন তুগু অতি ভয়ক্কর॥ গরুড় বাণেতে নিবারিল নিশাচর॥ কুত্ বাণে লক্ষণ করিল মায়াময়। দশদিক অন্ধকার দৃষ্টি নাহি হয়॥ অন্ধকারে দেখিতে না.পায় নিশাচর। আপনা আপনি কাটাকাটি পরস্পার॥ তরণীর সৈত্যেতে হইল মহামার। চিকুর বাণেতে বিনাশিল অন্ধকার॥ কোপেতে গন্ধর্ক বাণ মারিল লক্ষ্মণ। তিন কোটি গন্ধৰ্ক জিমাল ভতক্ষণ॥ গদ্ধব্ব রাক্ষদে যুদ্ধ হৈল ভয়স্কর। তরণীর দৈত্য সব হইল সংহার॥ পড়িল সকল ঠাট নাহি এক জন ৷ রাখিতে নারিল বিভীয়ণের নন্দন॥ কোপেতে তরণীদেন জাঠা নিল হাতে। গর্ভিজয়া মারিল জাটা লক্ষ্মণের মাথে॥ পড়িল লক্ষাণ বীর হইয়া অজ্ঞান। লক্ষণেরে কঁইয়া পলায় হনুমান॥ ডাকিছে তরণীদেন জিনিয়া সংগ্রাম। কোগায় তপস্বী ভণ্ড জটাধারী রাম॥• রাম বলে অধিক বিলম্ব নাহি আর। এখনি পাঠাব তোরে যমের জুয়ার॥ লকণ পড়িল যদি আইল রঘুনাথে। ত্রিভুবন বিজয়ী ধকুক বাণ হাতে॥ দাণ্ডাইল রঘুনাথ তরণী সন্মুরে। রামের সূর্বাঙ্গ বীর নেহালিয়া দেখে॥ বিশ্বরূপ রামেরে দেখিল নিশাচর। ব্রিক্ষাও একৈক লোমকূপের ভিতর ॥ পর্বিক্ত কন্দর দেখে কত নদ নদী। জনলোক তপোলোক ব্ৰহ্মলোক আদি॥ মায়াতে মনুষ্য লীলা গোলোকের পতি। চরণে তরঙ্গময়ী গঙ্গা ভাগীরথী॥ যক্ষ রক্ষ দেবতা কিম্নর লাখে লাখে। বিশ্বয় হইল মনে বিশ্বর্মপ দেখে॥

অফ্টাঙ্গ লোটায়ে ভূমে প্রণাম করিল 🕻 ধনুর্বাণ ফেলি স্তব করিতে লাগিল।। কহিছে তরণীদেন যোড় করি হাত। দৈবের দেবতা তুয়ি জগতের নাথ। ত্নি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর। কুবের বরুণ তুমি মম পুরন্দর 🛭 তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি দিবা রাতি। অনাথের নাথ হুমি অগতির গতি॥ তুমি স্বষ্টি তুমি স্থিতি তোসাতে প্রলয়। ্তুমি রজস্তমোগুণে তুমি বিশ্বময়॥ মৎস্য কূর্ম বরার্হ নৃসিংহ রূপধারী। হিরণ্যকশিপু রিপু গোলোকবি**হা**রী॥ মহিমা গভীর বীর মিহিরবংশজ। অন্তিমে আশ্রয় দেহ ও পদপঙ্কজ্ব॥ বিকার বিহীন দীন দ্যাময় মাম। রযুকুলোদ্ভব নবদুর্ব্বাদলশ্রাম॥ কি জানি ভকতি স্তুতি আমি অতি মূঢ়। চিন্তিয়া না পায় চরাচর চন্দ্রচূড় ॥ রক্ষ হে পুগুরীকাক্ষ রাক্ষদের রিপু। স্তবেতে অশক্ত আমি নিশাচারবপু॥ বহু যুগ যুগান্তরে.মানিয়া অসাধ্য। জন্মেছি র।ক্ষসকুলে হ'য়ে তব বধ্য ॥ কি ছার মিছার ধর্ব বর্গ নাহি চাই। ম্ও কাট তীক্ষ খড়েগ **মোক্ষমার্গে যাই**॥ পদাহত্তে ছেদ যদি কর এই দেহ। পুলকে গোলোকে যাব নাহিক সন্দেহ। তরণী করিল স্থব শুনে রঘুবর। অঙ্রুজনে ভাসিল কোমল কলেবর॥ শ্রীয়ান বলেন শুন মৈত্র বিভীষণ। লক্ষতি এমন ভক্ত জানিসু এখন॥ কেয়নে মারিব অন্ত্র ইহার উপর !• এত ব্লিইভ্যজিল¦ হাতের ধনুঃশর.॥ রাম বলে বিভীষণ ৰলি. হে তোমারে। কেমনে ধরিব প্রাণ এ ভ**ক্তেরে মেরে॥** অকারণে করিশাম সাগর বন্ধন। ত্যি সিয়া লঙ্কার যুদ্ধ পুনঃ যাই বন॥

যত'যুদ্ধ করিলাম শ্রেম হৈল সার। বুঝিলাম না হ**ইল** সীতার উদ্ধার ॥ কার্য্য নাই দীতা আমি না যাব রাজ্যেতে কেমনে মারিব বাণ ভক্তের অঙ্গেতে॥ কণ্টক ফুটিলে মম ভক্তের শরীরে। শেলের সম্পন বাজে আমার শ্রন্তরে॥ ভক্ত মোর পিতা মাতা ভক্ত মোর প্রাণ। কেমনে এমন ভক্তে প্রহারিব বাণ ॥ এতেক ভাবিয়া যুদ্ধে হয়ে অবদাদ। বিসিলেন রঘুনাথ গণিয়া প্র্মাদ॥ সদয় হৃদয় দেখে রাজীবলোচনে। তরণী বিচার করে আপনার মনে॥ **আমার স্তবেতে তুফ হ**য়ে রঘুবর। বুঝি অস্ত্র না মারেন আমার উপর॥ কেমনে রাক্ষদ দেহ হইবে উদ্ধার। যুদ্ধ বিনা পরিত্রাণ-নাহি দেখি আর॥ এতেক ভাবিয়া তুলে নিল ধনুৰ্ব্বাণ। কহিছে কর্কশ বাক্য পুরিয়া সন্ধান॥ তরণা কহিছে রাম শুন বলি তোরে। কহিলাম প্রিয়বাক্য বুঝিবার তরে॥ কেমনে বুঝিলে আমি না, করিব রণ। এখনি পাঠাব তোরে যমের সদন॥ তোর যে বীরম্ব তাহা জানে চরাচরে। ভরত লইল<sup>্</sup>রজ্যি দূর করে তোরে॥ তোরে মেরে লক্ষণেরে মারিব সংগ্রামে। পীতারে বসাব লয়ে রাবণের বামে॥ এত যদি কহিল তরণী মহাবীর। কোপে লক্ষণের হ'লো কম্পিত শরীর॥ লক্ষণ বলেন তুষ্ট নিশাচর জাতি। প্রাথের ভয়েতে বেটা করিল মিনতি। কোথাকার ভক্ত বেটা পাপিষ্ঠ ত্রৰ্জন। এত বলি শত বাণ যুড়িল লক্ষাণ॥ দেখিয়া তরণীদেন ভাবিল মনেতে। মরিতে বাসনা আর শ্রীরামের হাতে **॥** এতেক.ভাবিয়া হলে। বিষধ বদন। তরণীর অভিলাষ বুঝি বিভীষণ॥

যোড়হাতে বিভীষণ কহে রঘুনাথে। এ বেটা ছুর্জন্ন বীর লঙ্কার মধ্যেতে॥ একবার লক্ষণ মূচ্ছিত হৈল রণে। আরবার যুক্তে কেন পাঠাও লক্ষণে।। আপনি মারহ রণে তুফ্ট নিশাচর। এত শুনি ধমুক ধরিলা রঘুবর 🕸 চোথ চোথ বাণ মারে পুরিয়া সন্ধান। অৰ্দ্ধ পথে তরণী করিল খান খান॥ যত বাণ মারিলেন রাম রঘুমণি। বাণেতে রামের বাণ কাটিল তরণা॥ তরণী বাছিয়া মারে খরতর শর। বিষ্ণিয়া কোমল অঙ্গ করিল জর্জ্জর॥ তুইজনে বুদ্ধ বাজে গুজনে সমান। কোপে রাম যুড়িলেন অদ্ধিচন্দ্র বাণ॥ বাণ দেখি তরণীর মনে হৈল ভয়। এক বাণে কাটিল রথের চারি হয়॥ অশ্ব কাটা গেল রথ হইল অচন। লাফ দিয়া পড়িল তরগী:মহাবল॥ পৰ্ব্বত পাধাণ বৃক্ষ যা দেখে সম্মুখে। তর্জন করিয়া হানে শ্রীরামের খুকে॥ অন্ধকার করে কেলে বুক্ষ আর পাথর I প্রহরেতে কাতর হইলা রঘুবর॥ শুকাইল মুখচন্দ্ৰ নাহি চলে বাহু। পুর্ণিমার চন্দ্র যেন গরাসিল রাহ্ন॥ অস্থির ভূইল রণে রাম রঘুমণি I রামেরে কাতর দেখে ভাবিছে তরণী॥ শ্রীরামের পরিশ্রম *হয়েছে* অধিক। দারা স্থত মিছা মায়া সকলি অলীক॥ যুগো যুগে কামনা করিয়া বহুতর। পেয়েছি পর্ম রিপু পর্ম ঈশ্বর॥ রাজ্য ধন পরিজন কিছুই না চাই। মরিয়া রামের হাতে গোলোকেতে যাই। এত যদি তরণী ভাবিল মনে মনে। বিভীষণ কাহছেন এীরামের কাণে॥ শুন প্রভু রঘুনাথ করি নিবেদন। ত্রকাঅত্রে হইবেক উহার মরণ॥

অন্য অস্ত্রে না মরিবে এই নিশাচর। সদয় হইয়া ব্রহ্মা দিয়াছেন বর ॥ এতেক শুনিয়া রাম কমললোচন। ধনুকৈতে ব্ৰহ্ম অস্ত্ৰ যুড়িস তথন॥ রবির কিরণ জিনি থরতর বাণ। সেই বাণে রঘুনাথ পূরিল সন্ধান। বাণের গর্জন যেন গভীর গরজে। বিমানেতে আসে বাণ-জয়ঘণ্টা বাজে॥ স্বর্গেতে দেবতা করে স্থমঙ্গল ধ্বনি'। যোড়হাতে রঘুনাথে কহিছে তরণী॥ তোমার চরণ হেরে পরিহরি প্রাণ। পরলোকে প্রভু জীচরণে দিও় স্থান। এতেক ভাবিতে বাণ অঙ্গে এসে পড়ে। তরণীর মুগু কেটে ভূমিতলে পাড়ে॥ তুই খণ্ড হয়ে বীর পড়ে ভুমিতদে.। তরণীর কাটা মুগু রাম রাম বলে n রামজয় শুভধ্বনি করে কপিগণ। **হাহাকার শব্দে ভূমে পড়ে বিভী**যণ॥ অঙ্গের ছুকুল ভাদে নয়নের জলে। ধেয়ে গিয়া বিভীষণে রাম কৈলা কোলে॥ শ্রীরাম বলেন শুন মৈত্র বিভীয়ণ। কেন হে অধৈর্য্য হৈলে করিয়া রোদন ॥ ইতি মধ্যে কি ছুঃখ উঠিল তব মনে। কান্দিয়া আকুল হৈলে.কিদের কারণে॥ বিভীষণ বলে প্রভু করি নিবেদন। মরিল তারণীমেন আমার নন্দন n এত শুনি রঘুনাথ কান্দিতে লাগিলা। তোমার সন্তান কেন আগে না বলিলা॥ তোমার নন্দ্রন হেন কহিতে আগেতে ৷ <del>ত</del>বে যুদ্ধ না করিতাম তরণী সঙ্গেতৈ॥ শোকাকুল হইয়া কান্দোন তুইজন। <u>ঐীরাম লক্ষ্মণ কান্দে যত কপিগণ ii</u> স্বগ্রীব অঙ্গদ কান্দে বীর হনুগান। কান্দেন স্থধেণ আদি মদ্ৰী জামুবান॥ শ্রীরাম বলেন শুন মৈত্র বিভীষণ। না জানি হৃদয় তব কঠিন কেমন॥

বেক্ষাত্মস্ত্র মারিছে মন্ত্রণা দিলে কানে ৷ আপনি করিলে বধ আপন সন্তানে॥ অাগে কেন বিবেচনা না করিলে মনে। একণে কান্দহ মৈত্র কিসের কারণে॥ শোক পরিহর মৈত্র স্থির কর মন। অনিত্য রোদন আর কর কি কারণ॥ বিভীষণ বলে প্রভু নিবেদি চরণে। পুত্রশোকে কান্দি হেন না ভাবিহ মনে॥ ধ্যা ধ্যা পুণ্যবন্ত আমার সন্তান। মন্নিয়া তোমার হস্তে পাইল নির্বাণ॥ কিম্বা সে বৈকুপ্তে গেল অথবা গোলোকে ত্যজিল রাক্ষদ দেহ যুক্ত কৈলে তাকে॥ কুম্ভকর্ণ আতকায় আদি যত বীর। পুলকে গোলোকে গেল ত্যজিয়া শরীর॥ শত্রভাব করে সবে হইল উদ্ধার। শ্রীচরণ দেবা করে কি লাভ আমার॥ যদি পারিতাম দেহ করিতে পতন। বৈকুণ্ঠনগরে আমি করিতাম গমন ॥ মরণ না হবে ব্রহ্মা দিয়াছেন বর। অনেক যন্ত্রণা পাব অবনা ভিতর॥ বিযাদ ভাবিয়া কা**ন্দি ইহার** কারণ। শ্রীরাম বলেন ছঃখ ত্যজ বিভীষণ॥ থেই ভুমি সেই আমি. ইথে নাহি আন। সাধুর জীবন মৃত্যু একই সমান ॥ খিত দিন রবে তুসি অবনী ভিতরে। আমার সমান দয়া তোমার উপরে॥ 🗸 🔧 এত শুনি বিভীষণ ক্রন্দন সন্বরে। ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাবণগোচরে ॥ দূত কহে লক্ষেশ্বর নিবেদি চরণে। পড়িল তরণীদেন আজিকার রণে॥ তরণীদেনের মৃত্যু শুনি লক্ষেশ্বর। .• সি॰হাসন হৈতে পড়ে ধরণী উপর॥. চৈত্ত পাইয়ে রাজা করয়ে ক্রন্স। রাজারে **প্র**বোধ দেয় পাত্র মিত্রগণ॥ মৃত্তিকাতে ব'মে ভাবে লক্ষা অধিকারী। ঘরে ঘরে কান্দে যত বীরগণের নারী॥

পুত্রশাকে অনিবার কান্দিল শরমা।
বুবিয়া অনিত্য দেহ মনে দিলা ক্ষমা॥
অঞ্চললে শরমার কলেবর ভাসে।
জানকী প্রেরোধ দের অশেষ বিশেষে॥
এইরূপে নারীগণ কান্দে লঙ্কাপুরে।
রাবণ মন্ত্রণা করে পাঠাইব কারে॥
ফুত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর বচন।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন তরণী নিধন॥

বীরৰাছ ধূম্রাক্ষ এবং ভক্মলোচনের যুদ্ধে গমন ও পতন।

যে বীর পাঠাই নর বানরের রণে। সবে মরে ফিরে নাহি আইদে এক জনে।। দিনে দিনে টুটে বন্ধ মনে পাই শঙ্কা। নর বানর মেরে কেবা রাখে পুরী লঙ্কা॥ স্বর্গেতে গন্ধর্ব এক চিত্রসেন নাম। চিত্রাঙ্গদা কম্মা তার রূপেতে স্থঠাম॥ রাবণ হরিয়া তারে আনে লঙ্কাপুরী। পরমা স্থন্দরী কতা। জিনি বিদ্যাধরী॥ বিষ্ণুর বরেতে এক সম্ভান প্রসবে। তাহার গুণের কথা কহি শুন সবে॥ রাক্ষদ উরদে জন্ম বীরবাহু নাম। দেব গুরু ভক্ত বড় সদা জপে রাম॥ জন্মিয়া ব্রহ্মার সেবা করে নিরন্তর। **`কঠ দিনে ব্রহ্মা তবে তারে দিল বর**॥ ব্রহ্মা বলে বীরবাহু যাহ নিজ স্থান। এই হস্তী লহ ঐরাবতের সমান ॥ এই হস্তী সহায়ে জিনিবে ত্রিভুবন। হস্তী মারা গৈলে হবে তোমার পতন।। ্বিষ্ণুভক্ত হবে তুনি বিষ্ণুপরায়ণ। ্বিফুসেবা যতনে করিবে সর্ববিক্ষণ॥ তোমায় সস্তুষ্ট আমি যাহ তুমি ঘরে। মম বরে অন্তে যাবে বৈকুপ্তনগরে॥ ধর্মশীল হবে সর্ব্ব শাস্ত্রেতে পণ্ডিত ৷ বর পাইয়া পিতার নিকটে উপনীত॥

রাবণ জিজ্ঞাসে তুমি হও কোন জন। কোথায় বসতি কর কাহার নন্দন॥ বীরবাহু বলে পিতা হৈলে পাসরণ। ि विवासना भार्म खनाः लोगात नन्त ॥ তপে তুই হয়ে ব্রহ্মা দিয়াছেন বর। পাইয়াছি হস্তী ঐরাবতের সোসর॥ হস্তা আরোহণে আমি যদি করি মনে। ব্রৈলোক্য জিনিতে-পারি এক,দিনের রূণে এত ওনি দশানন পুত্র কৈল কোলে। শিরে চুম্ব দিয়ে তোমে সকরুণ বে'লে॥ রাবণ বলে বীরবাহু থাক এইথানে। লঙ্কা রাজ্যভোগ কর মেঘনাদ সনে॥ বীরবাহু বলে পিতা করি নিবেদন। মাতামহ রাজ্যে আমি থাকিব এখন॥ তব প্রয়োজন কালে আদিব হেখায়। এত বলি বীরবাত্ত হইল বিদায়॥ মাতামহ রাজ্যে ছিল গন্ধর্বলোকেতে। যুদ্ধের বারতা শুনি আইল লঙ্কাতে॥ মনে জানে নররূপী দেব নারায়ণ। সকল হইবে দেহ করে দরশন। উদ্দেশে ব্রহ্মার পদে নমস্কার করি। হত্ত্বীপুষ্ঠে বীরবাহ গেল লঙ্কাপুরী॥ নিরববি বিষ্ণু বিনা অন্যে নাহি মন। পরম ধর্মিক বীর রাবণনন্দন॥ লঙ্গায় আসিয়ে দেখে ছিম্ন ভিন্ন সব। নাহিক সে নৃত্য গীত বাঘ্ড়াও রব॥ মহাশব্দে কলরব করিছে বানর। কেহ বলে মার মার কেহ বলে ধর॥ মূত দেহ রাশি রাশি রাক্ষদ বানরে। সমুদ্র গিয়াছে বাঁধা রুক্ষ আর পাথরে॥ দ্ধ বড় বড় ঘর লঙ্কার ভিতর। দেখিয়াত বীরবাহু সভয় অন্তর ॥ কুম্ভকর্ণ আদি যত রাক্ষদ প্রচণ্ড। এক ঠাই স্বন্ধ পড়ে আর ঠাই নুগু॥ 'শকুনি গৃধিনী আর কুকুর শৃগাল। মহানন্দে কলরব-করে পালে পাল।।

লক্ষ লক্ষ রমণীর রোদনের শব্দ। ভয়ঙ্কর কর্ম দেখে ভয়ে হলে। স্তর ॥ অন্তরীক্ষে দিরে বীর হস্তার উপরে। তিন দার ফিরে গেল পশ্চিমের দারে॥ দেখিল বদিয়া আছেন শ্রীরাম লক্ষণ। যোড়হাতে রহিয়াছে খুড়া বিভীষণ॥ ভল্লুক বানর কত বড় বড় বার। নির্থিয়া বীৰবাহু ক্স্পিত শ্রীর॥ শ্রীরাম লক্ষ্মণে দেখে রাবণনন্দন। উদ্দেশেতে বন্দিলেন দোঁহার চরণ॥ বিভীষণ খুড়াকে প্রণাম কৈল মনে। প্রণমিল ভক্তরুন্দ যত কপিগণে॥ বিষ্ণু অবতার রাম দেখিল নয়নে। জানিল রাক্ষসবংশ ধ্বংস এত দিনে॥ এতেক ভাবিয়া গেল পুর্নার ভিতর। সিংহাসন ত্যজি ভূমে বসে লঙ্কেশ্বর॥ কান্দিছে তরণী শোকে হইয়া কাতর। কুড়ি চক্ষে বারিধারা বহে নিরন্তর॥ দাণ্ডারেছে পাত্র মিত্র চতুর্দিকে বেরে। রাবণ বলে যুঁদ্ধে আর পাঠাইব কারে॥ বার নাহি লঙ্কাতে ভাগুরে নাহি ধন। কুন্তুকর্ণ মরিল না মৈল বিভীয়ণ॥ মারিল আপন পুত্রে আপন সাফাতে। মজালে কনক লক্ষা নর বানরেতে॥ জিনিবে বানরে নরে কে আছে এমন্। লঙ্কাতে আইল রাম হইয়া শমন॥ কারে.পাঠাইব রণে ভাবে দশানন। হেনকালে.বারবাহ্ন বন্দিল চরণ॥ বারবাহু দেখিরা উঠিল দশানন। *অলিঙ্গ*ন করে দিল রহ্নসিংহাসন॥ রাবণ বলে বীরবাহু কর অবগতি। দেখিলে আপন চফে লঙ্কার তুর্গতি॥ স্বৰ্গ মৰ্ত্ত্য পাতাল জিনিত্ব ত্ৰিভুবন। নর বানরের হাতে সংশয় জীবন॥ বীরবাহু বলে পিতা কহত সম্বাদ। নুর বানরের সনে কিসের বিবাদ॥

রাবণ,ুবলে শুন পুত্র কহি যে তোমারে। দশরথ রাজা ছিল অযোধ্যা**ন**গরে ॥ তার বেটা রাম লোক মুখে শুন্তে পাই। র*জ্য কে*ড়ে লয়ে দুর:করে **দিল ভাই॥** ছুই ভাই বনবাদী সঙ্গে লয়ে নারী। পঞ্বটী বনে ছিল হুমে জটাধারী ॥ সূর্পণথা গিয়াছিল প্লুষ্প **অন্বে**ষণ়ে। নাক কাণ কাটে তার অ্নুজ লক্ষণে॥ সামি হরে আনিলাম তাহার স্থন্যী। বানর লইয়া রাম এল লঙ্কাপুর্না ॥ কুম্ভকর্গ আদি বীর পড়িয়াছে রণে। কে আর যুঝিবে নর বানরের সনে॥ বারবাহু বলে শঙ্কা না কর রাজন। ইঙ্গিতে মারিয়া দিব শ্রীরাম লক্ষ্যণ॥ এত বলি বারবাহু ভাবে মনে মন। বিকুহত্তে মৈলে যাব বৈকুঠভুবন॥ বারবাহু বলে পিতা তুমি জান ভালে। ইন্দ্র আদি দেব কাপে আমারে দেখিলে॥ বিদায় করহ যাব রণের ভিতর। এত বলি বীরবাহু চলিল সম্বর॥ নানা রত্ন দান রাজা দিল পুত্র তরে। হার নূপুর তাড় নানা দিল অলফারে॥ প্রতাপে প্রচণ্ড বীর সংআমে স্থ্রীর। বাপের আক্রায় সেকে চলে মহাবার॥ হেনকালে তার মাতা দূতমুখে শুনে। ্রফতগতি ধেয়ে আদে পুত্র ধরণনে॥ 🔭 🕺 কার বোলে যাহ পুত্র করিবারে রণ। বড় বড় বীর সব ছইল নিধন॥ বার শৃত্য হইল কনক লঙ্কাপুরী। তুনি যুদ্ধে গেলে আমি প্রাণ পরিহরি॥ কুম্ভকর্ণ হেন বীর রণে পিয়া মরে। 😷 অতিকায়ে মারিয়াছে নর ও বানরে ॥ মায়ের বচন শুনি বীষ্নবাহু হাদে। মধুর বচন কহি জননীরে তোমে॥ চরণের ধুলি লয় মাথার উপর। হাসিতে হাসিতে করে মায়েরে উত্তর॥

অবোধ অবলা জাতি নাহি বুবা কাৰ্য্য। আমি যুদ্ধ না করিলে কে রাখিবে রাজ্য॥ মাতা তুমি আশীর্কাদ কর এক চিতে। তোমার প্রসাদে রণ জিনিব ইঙ্গিতে॥ সংগ্রামে রামের হাতে হইলে নিধন। রথে চড়ি যাব আমি বৈকুণ্ঠ 'ভুবন॥ মায়েরে প্রবোধ করি হস্তীস্বন্ধে চড়ে। বিদায় হইয়া বীর মুঝিবারে নড়ে॥ বীরবাহু রণে চলে হয়ে সেনাপতি। হস্ত্রী বোড়া বহু ঠাট চলিল সংহতি॥ চলিল ধুত্র,ফ বার রথেতে চড়িয়ে। गांत गांत भारक थांग्र गांना अञ्च लरा ॥ সবার পশ্চাতে রণে ভম্মাকে তুর্জিয়। চর্মে ঢাকি রথখনি সভা মধ্যে রয়। যার মুগ দেগে সেই হয় ভশ্মময়॥ সংসারে কাহার মুখ নাছি নিরীক্ষয়॥ হেন মহাবীর নড়ে রণ করিবারে। সন্মুথ সংগ্রামে কেব<sup>্</sup> জিনিবে তাহারে॥ তাহার সহিত এল কত শত বার। হস্তীপরে বীরবাহ্ন স্থন্দর শরীর ॥ মনে মনে বীরবাহু চিন্তে অনুফণ। কেননে পাইব আমি রাম দরশন॥ প্রথমেতে উত্তরিল বানর গে¦চর। মার মার শব্দ করি ধাইল বাসর॥ ভূপালোচনেরে তবে ছাহিল তখন। যুঙ্জিতে দিলেক আজ্ঞা রাবণ নন্দন॥ বাৰব'হু আজ্ঞা যদি দিলেক তাহাকে। ভেম্মলোচন যায় য়ে রামের সন্মুখে॥ চম্মে ঢাকিথাছে রথ চক্ষে চর্মঠুলি। ্রামের আগে চলিল ভস্মাক মহবিলী॥ ্যেখানেতে জীরাম হৃত্রীব বীরগণ। ্রিভাষণ বলে দেব রক্ষ নারায়ণ॥ নে ধহ ভত্মাক্ষ বার উপনীত আসি। গাহারে দেখিবে সেই হবে ভ্রুরাশি॥ ৮৫ ম আচ্ছাদিত রথ দেখ বিদ্যমান। ইহার ভিতরে আছে শ্যন স্থান॥

ভশাক্ষ ইহার নাম বড়ই তুক্র। করিল কঠোর তপ সহস্র বৎসর॥ তপোবলে ব্রহ্মা যবে দিত এল বর। রাফ্য বলিল আ্যায় ক্রছ অ্যর॥ ব্রেলা বলে অগ্র্যুর চাহ নিশাচর। স্ষ্টিনাশ হবে তুমি হ'ইলে অগর।। নিশাচর বলে তবে করি নিবেদন। সেই ভম্ম হবে যার হেরিব বদন॥ ব্ৰহ্মা বলে দিনু যাহ। এল তব মুখে। ঘরে নিয়া বদে থাক ইলি দিয়া চথেনা বর পারে রাফ্র হইল আনন্তি॥ সত্য মিথ্যা কেমনেতে যাইব প্রতীত সংহতি রাফদ উহার ছিল যত জন। সুথ নির্থিতে ভুমা হইল তখন॥ বর প'ে। নিশাচর হরিয় অন্তর। ব্রী পুত্র না রহে ঐ পাপিষ্ঠ গোচর॥ হেনই পাপিষ্ঠ রণে হৈল আওয়ান। উহার সংগ্রামে প্রভু হও সাবধান॥ বিভীষণ বচনে বিস্তায় হয়ে মণে। পুনরপি শ্রীরাম কছেন বিভীয়ণে॥ রণে ভদ্ধ নাহি দিব যুবাব অবশ্য। আনি ভশ্ম হই কিম্বা ঐ হবে ভশ্ম॥ বিভীগণ বলে োদাঞি না করিহ ভয়। করহ উপায় চিন্তা মরিবে নিশ্চয়॥ অভিয়ে মন্ত্রণা এক শুন নারায়ণ ৷ উহার সন্মুখে দেহ ধরিয়া দর্পণ॥ বৰন আসিবে বেটা মুখ দেখিবারে। नर्भटन <u>जाशन मूच शां</u>दन दम्बिकारत ॥ দর্গণে আপন মুখ নেখি নিলাচর। আপনি হইবে ভশ্ম না করিহ ডর॥ হেন উপদেশ যদি কহে বিভীষণ।' মৈত্র মৈত্র বলি রাম দিল আলিবন। জীরাম বলেন সৈন্য হও এক পাশ। । ্যাবৎ রাক্ষন তুফ না হয় বিনাশ। ঐীরাম দর্গণ অস্ত্র যুড়িল ধতুকে। ছুটিল রামের বার্ণ রহিল সম্মুথে॥

আছিল রামের সঙ্গে যত কপিগণ। বাণেতে সবার মুগে হটল দর্প।। হেনকালে সেই হুস্ট সংগ্রামে পশিন। রাম অগ্রে ছাই চক্ষে ঠুলি খেসাইল। দর্পণাব্যে রাগুনাথ কৈনা আক্রাদন। যত বানরের মুখে হইল দর্পন।। দেখিল ভত্মাফ বীর যাহার বদন। भय (मधा नाहि (शल 'मिशन पर्य। ॥ মুখ নাহি দেখিয়া কু, পিল নিশাচর। উ।ারামে ছাকিয়া তবে বলিছে উত্তর॥ র,ক্ষ বলিছে ভুগি প্রাণেতে ক'তের। ভয় যদি কর পলাইরা যাহ বর ॥ त्रांग वटल देताः कमा कि देखिन मत्रश। এখনি পাঁঠাব তোরে যসের সদন॥ রাগের বর্তম শুনি কোপে নিশাচর ৷ রথ চালাইয়া দিন রানের গোটর॥ রাম দেখিবারে বার মেলিল লোচন। রাকিন সংখ্যে রাম ধরিন দর্গিনা দর্শি ভিতরে দেখি আপনার অফে। নিজ:মুখ দেখিয়া আপনি হৈল ভগ্ন॥ ভত্ম হয়ে পড়ে নেটা রখের উপরে। ভত্মাদ্দের মরণে র,ফ্স ওাগে ভরে॥ ভাষাকে পড়িল যদি রাক্রেমর ভঙ্গা। র কেনের ভন্ন দেখি বান্ধের রঙ্গ॥ ख्यारकत ग्रहा Cot शतकिम शनात । দুরে হতে বার রাহ্ন দেখিবারে পায় 🛭 ক্রোধিত হইয়া বাঃ চাহে দনে ধন। হাতে ধন্ম কহিতেছে রাবণনদন॥ রাফেদের ভঙ্গ-দেখে বানর ছবিত। ' <del>হন্ত্র</del>পরে বীরবাহু তুলিল স্বরিত। শ্বেতবৰ্ণ হস্তী যেন পৰ্ব্বত প্ৰয়াণ। ছুর্জন্ম দশন ঐরাবতে**র স**মান॥ হন্তী পৃষ্ঠে নানা অস্ত্র খুবল মুদ্রার। ঐরাবতোপরে যেন এল পুরন্দর॥ রাক্ষ্যাসর ভঙ্গ দেখি কহিছে তথন। আশ্বাদ বচনে রাখে রাবশনন্দন॥

না পলাহ রাক্ষণ সংগ্রামে এস ফিরে ৮ এখনি সারিব রণে নর আর বানরে॥ বীরবাহু বোলে ধায় নিশাচরগণ। পুনরপি রণে আইল করিয়ে তর্জন॥ (पिश्रा चानजगर। वीवनोक वरम। হঠা চালাইয়ে গাঁর দিল রণস্থলে॥ বীরবাহ বলে বানর দও ছুট থাক। শ্ৰন কটকে নথে দেখাৰ বিপতি॥ চালেছিয়া দিল হন্তা সংগ্রাম ভিতর I দেশিয়া রুবিল রণে যতেক বানর॥ কৈংপেতে অঙ্গদ বার বালির নন্দ।। সি<sup>\*</sup>হণদি শব্দ কুরি করিছে তর্জন ॥ क्तिन वाक्षांत (नेही कात भारा भारक। কপিগণ সংগ্রামে চলিল একে একে॥ ৰল নীল কুমুদ সম্প'তি, আদি করি। মহেন দেবেক আর প্রমেশ কেশরী॥ গ্র প্রাক্ত শ্রভাদি ভিবিদ বামর। দীয়াকার পর্বত প্রমাণ কলেবর<sup>\*</sup>॥ স্ত গ্রীবের সুসন্য নড়ে দেখিতে অপার। বিশুতি বানরে অঙ্গদের অভিসার॥ অ'গুদলে অঙ্গদের হৈল আগিনন **।** রাফ্রেসর সনে যায় করিবারে রণ॥ দশ বোদন পর্বাত সেমনবৈক উপাড়ি। রাফ্স উপরে কেলে অতি তাড়াতাড়ি॥ সঁদ্ধান পুরিয়া বারবাছ যোড়ে বাণ। পৰৰত কাটিয়া বীৱ করে খান খানু॥ • পাঁচ বাণ হানি লক অসদের বুকে। পড়িল অঞ্চল বীল রক্ত উঠে মুখে॥ . রাজপুত্র রণে পড়ে দেখে হয়ানি ৷ শালগাছ উপাড়িল দিয়া এক টান॥ হস্ত্রীর নাথাতে মারে ছহাতিয়া বাড়িণ হৰ্দ্তীৰ সাথায় ঠেকে সুক হৈল গুঁড়ি 🕨 রুক্ন গোট। ব্যর্থ গেল কোপে হন্মনে। আর ব্লক উপাড়িল দিয়ে এক টানু॥ আর এক রুফ আনে পঞ্চাশ গোজন I ক্লাক্ষর ছালাতে ছাকে রবির কিরণ॥

এড়িলেক বৃক্ষ গোটা ধরে বাহুবলে। করিয়া বিষম শব্দ রুক্ষ গোটা চলে॥ হস্তীর মাথায় ব্লক গু\*ড়। হয়ে যায়। রুষিয়া দারুণ হস্তী ক্রোধভরে ধায়॥ ক্রোধভরে বীরবাহ্ত এতে দশবাণ। বাণ ফুটে ভূমিতে পড়িল হনুমান॥ শরাঘাতে হনুষান অচেতন হৈর। নল নীল কুমুদ রণেতে প্রবেশিল। হহেন্দ্র দেবেন্দ্র অরি স্থযেণ কেশরী। নয় বার যুঝিবারে এল সাগুসরি॥ নয় বীর দেখি তবে এড়ে নয় শর। বিষ্ণিয়া বানরগণে করিল জর্ভ্জর॥ দশ দশ বাণে প্রতি বানরের বিল্লে॥ বিদ্ধিল বানরগণে বসি গজস্কদ্ধে। গর গবার্ক শরভাদি ও গন্ধমাদন। বাণে অচেতন হয়ে পড়ে পঞ্জন॥ বানর কটক বিষ্ণে করে খান খান। পালায় বানরগণ লইয়ে পারাণ॥ ধাইয়া বানর কহে শ্রীরাগের ঠাই। বীরবাহু বাণে প্রস্কু কার রক্ষা নাই॥ কালান্তক যম যেন এসে করে রণ। পড়িয়াছে হনুমান আদি কপিগণ॥ কুম্ভকর্ণ হাতে সবে পেয়েছে নিস্তার॥ আজিকার রণে হয় সকল সংহার॥ এতেক রণের কথা শুনে দাশর্থি। ফির্নিলেন রঘুনাথ লক্ষ্মণ সংহতি॥ চলিল রামের পিছে স্থ নিব বিভীষণ। স্থক প্রাথর হাতে করে ধায় কপিগণ॥ হস্তীর স্কন্ধেতে বীর করিছে সংগ্রাম। বিভীষণে জিজ্ঞাসা করেন প্রভু রাম॥ <sup>:</sup> ঐার**¦ম বলেন শু**ন মৈত্র বিভীরণ। কোন বীর আসিয়াতে হত্তী আরোহণ॥ ঐরাবত সম গজ অতি ভয়সরী। নানা অস্ত্র তুলিগ্রাছে গজের উপর॥ প্রচণ্ড ধর্মুক ব'ণে খরতর জাঠা। পুরন্দর দুর্য গজন্ধ এ। কেটা॥

বিভীষণ বলে রাম কর অব্ধান। বীরবাহু নাম ধরে রাবণসন্তান ॥ চিত্রাঙ্গণা নামে এক গন্ধর্ককুমারী। যুক্ত জিনে রাবণ আনিল তারে হরি॥ তাহার গর্ন্তেজন্মে সুন্দর সুঠাম। দেব দ্বিজ গুরুতক্ত বারবাহু নাম॥ চিত্রাঙ্গদা মাতা রাবণ উহার বাপ। নাম ধরে বীরবাহু তুর্জয় প্রতাপ॥ করিল তপস্থা বীর কঠোর বিস্তর I তপের কারণ বৈহ্না দিতে এল বর॥ ভ্ৰহ্মা বলে হবে তোর সংগ্রামে বিজয়। দিল এক হস্কী এরাবতের তনয়॥ গলরাজ দিয়া ত্রন্ধা বলিল বচন। এ গজের ভীবনেতে তোমার জীবন॥ অবশ্য মরিব তার সন্দেহ যে নাই। যুদ্ধ করে মরে যেন নারায়ণ পাই॥ ব্রহ্মা বলে নররূপ হবে নারায়ণ। ইত্রা স্ত্রথে তাহে দেহ করিবে পতন॥ সেই বারবাহু এই স্বর্জ্ঞর শরীর। বীরবাহু তেজে রণে কেছ নহে স্থির॥ বীরবাহু জিনিলে ুরাবণ রাজা জিনি। সমুদ্র তরিলে যেন গোষ্পদের পানী॥ বীরবাহু ইন্দ্রজিত বীর নাহি আর। ইহারা মরিলে হবে রাবণ সংহার॥ শ্রীরাম বলেন মৈত্র ভরদা তোমার। তব উপদেশে হৈন সকল সংহার॥ রান বিভীষণে এই কথোপ কথন। ডাক দিয়া কহিতেছে রাবণনন্দন॥ বীরবাহ্ন বলে শুন শ্রীরাম লক্ষ্মণ। আমা দমে তোমারা ুুুুুুঝিবে ুুকোন জন ॥ রাম বলে তোমাতে আগাতে আজি রণ। আজিকার যুদ্ধে তোর ৰধিব জীবন॥ বানর কটক সব হও একভিত। ছুজনে করিব যুদ্ধ যেমন প্রমিত॥ 'এত শুনি বীরবাহু করিছে সমর। মাথায় টোপর বীর হাতে ধকুঃশ্বর॥

গঙ্গস্কন্ধে থেকে বীর নেহালে শ্রীরাম। কপটে মনুষ্য দেহ তুর্বাদলগ্রাম॥ চাঁচর চিকুর রামের চৌরদ কপাল। প্রদন্ম শরীর বীর পর্য দ্যাল ॥ ধ্বজ্বজ্ঞাঙ্কুশ চিহু অতি মনোহর। ভুবনগোহন রূপ শ্রামল স্থন্দর॥ রামের হাতের ধকুঃ বিচিত্র:গঠন। সকল শরীর দেখে বিফুর লক্ষ্মণ॥ নারায়গ্র রূপ দেখে রাবণকুমার। • নিশ্চয় জানিল রাম বিফু অবতার। হ.তের ধনুক বাণ ভূমেতে *কে*লায়ে। গজ হৈতে নামি কহে বিনয় করিয়ে॥ ধরণী লোটায়ে রহে যুড়ি তুই কর। আকিঞ্চনে কর দয়া রাম রঘূবর॥ প্রণমামি রামচক্র সংসারের সার! সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় বিষ্ণু অবতার॥ আদি অনাদি তুমি পুরুষ প্রধান। নাশিতে অজয় অরি শ্যন সমান॥ পুরুষ প্রকৃতি ভূসি তুগি চর।চর। তোমার একা॰শ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশর॥ অনাথের নাথ তুমি সংসার তারণ। স্থরাস্থর তুমি স্মষ্টি সংহার কারণ॥ বহু স্তুতি করি বলে রাবণনন্দন। অনুক্রণ জপে ধ্যানে দেব ত্রিলোচন॥ সাস ঋক্ যজু অথৰ্ব্ব তোমা হইতে। অসাম সহিমা গ্রণ নারি সীমা দিতে॥ হেন পাদপদ্ম দেখিলাম অনায়াদে। পরিপূর্ণ হইল আমার অভিলাষে॥ তব পাদপঁলো সেবা নাহি মাগে বর। 🕰 ার জনম তার অবনী ভিতর ॥ • আপনি করেছ আজ্ঞানা হয় খণ্ডন। ও পদ স্মরণে হয় পাপ বিমোচন i এ ভব সংসার দেখি অকুল পাথার। রাম নাম তরণী করিয়ে হব পার॥ তুমি নারায়ণ ধর্ম ত্রকা সনাতন। রাক্ষদ বিনাশকারী ভুবনমোহন॥

উৎপত্তি প্রশ্য় তুমি চিন্তনীয় ধন। তোমারে চিনিতে প্রভু পারে কোন জন। অধ্য রাক্ষদ আমি বড়ই পাপিষ্ঠ I এ ছঃথে তারিতে প্রভু তুমি মহাইফী॥ চিরদিন মহাপাপ করেছি অপার। বৈষ্ণবাদ্রেতে আমায় কর হে সংহার॥ এতেক বলিল যদি রাবণনন্দন। রণ ত্যক্তি রযুনাথ বসিল তথন ॥ ৱাম বলে দেখিলাম তব ব্যবহার। তোমা বধ করা নহে উচিত আমার॥ যাউক জানকী মোর রাজ্য যাক্ বয়ে। পুনঃ বনে যাই আমি তোরে লঙ্কা দিয়ে॥ বীরবাহু বলে যে গোসাঞি পরিহার। তুমি যারে দল কর লঙ্কা কোন ছার॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গোসাই তোমার শরীরে l ফুদ্র লঙ্কাপুরী দিয়ে ভাণ্ডিবে আমারে॥ লঙ্কা দিয়ে রঘুনাথ ভাণ্ডিবে আমারে। না পারিবে কদাচন এই ছুরাচারে॥ এতেক বলিল যদি রাবণনন্দন। মনে মনে ভাবে তখন আপন মরণ॥ তুষি না মারিলে আফারনা হবে উদ্ধার। দ্যা করে করহ আনার প্রতীকার॥ রণ করে পড়ি যদি এত্নে তব বাণে। বিফুদূতে লয়ে যাবে বৈকুণ্ঠভুঁবনে॥ \*যাহা লাগি মূনি ঋযি নানা তাঁৰ্থে ফিরে। যাহা লাগি সাধুত্ৰ নানা যজ্ঞ করে ॥ • অনায়াদে পাব আমি হেন গুণনিধি। বিনা জাতি ব্যবহারে নহে কার্য্যসিদ্ধি॥ এতেক ভাবিয়া মনে রাবণকুমার। এক লাফ দিয়া উঠে গজে আপনার॥ প্রচণ্ড ধনুক ছিল গজের উপরে।.• मृष्युष्टि जञ्ज नाय दिस्क त्रचूवीरतं॥ হেদে রে তপধী বেটা ভণ্ড বনচারী। মরণ এড়াতে চাহ করে ভারিভুরি॥ কালসর্প সম অন্তর দেখহ সর্ববর্থা। লব শোধ যত হুঃখ পার মম পিতা [

মগ ইফদৈবে আমি করেছি স্তবন। তুমি মনে করেছ আপান নারায়ণ॥ বারবাহু কৈল যদি ছুরক্ষর বাণী। ফোধেতে হইল রাম ত্বলন্ত আগুণি॥ সরগুণে তমোগুণে বছুই বিষম। ক্রোধেতে হইল রাম কামান্তক যম। মার মার বলি রাম যুড়িলেন বাণ। হাসিয়া ধকুক ধরে রাবণ সন্তান। कृ रेजित नाशिन वार्णत रानाशिन। উঠিল আকঃশে বাণ শব্দ ঠনঠনি॥ বাণে বাণে কাটাকাটি:উঠিল আগুনি। স্বৰ্গেতে দেবতা কাঁপে অসম্ভব গণি॥ দুরে থাকি দেখে কপি উভায়ের রণ। বাণের বিষম শব্দ উঠিল গগণ॥ ত্বইজনে কাটাকাটি হৈল বাবে বাবে। ত্ব জনার উপরেতে হুইজন হানে॥ অগ্নিবাণ বীরবাহু গুড়িল ধনুকে। বজ্রসম আদে বাণ রামের সন্মুখে॥ অমিবাণে করে বীর অগ্নি অবতার। বরুণ বাণেতে রাম করিল সংহার॥ মহাকোপে বীরবাহু এড়ে দণ বাণ। শীরামের বুকে ফুটে বজের সমান॥ শরাঘাতে শোণিতে ভাসিল রবুনাথ। ভূমিতে পড়িল যেন সূগ্য হয় পাত । পড়িলেন রামচন্দ্র সর্ববজন দেখে। মুখেতে উঠিল রক্ত বালকে ঝলকে॥ ব্যথা সম্বরিয়া রাম যুড়িলেন বাণ। বীরবাহুর কাটিতে চাহে ধকুখান 🖟 তীক্ষ বাণ মারে রাম ধনুক কাটিতে। ধন্মকে ঠেকিয়া বাণ পড়ে এক ভিতে॥ বীরবাহু বলে অবধান রঘুনাথ। আমার ধুমুকে মিখ্যা করিছ আঘাত॥ ধর্মক কাটিতে না পারিবে রঘুনাথ। বীরবাহু কহিতেছে করি যোড়হাত॥ ষ্মক্ষ ধনুক আমি করিয়াছি হাঁতে। ত্রিসুবনে কার্নাধ্য কে পারে কাটিতে॥

ধনুঃ কাটা নাহি গেল শ্রীরাম লঙ্কিত। অৰ্দ্ধঢক্ৰ বাণ লাম যুড়েন ছৱিত॥ এজেলেক বাণ রাম তারা মেন ছুটে। বানে বীরবাত্র ধনুক বাণ ছুটে॥ ধনুর্বাণ গেল কীরবাহু উল্লাসিত। এত দিনে বুঝিবা পূরিল মনোনীত॥ মনে জানিলাম আজি নাহি অব্যাহতি 🖡 শ্রীরাসের বাবে পড়ে,পাইব নিষ্কৃতি॥ এক যদে বীরবাহু করিছে স্তবন। . ধনুকাণ কটি গেল অবশ্য মরণ।। ধনুঃ কাটা গেল বীর আর ধনুঃ লয়। শর্জাল বাণ এড়ে রাবণ ত্রয়॥ বাণে আড্ছাদিল রঘুনাথের উপর। বাণ দেখে রঘুনাথ হইল ফাঁকের॥ মনে মনে রঘুনাথ করে অনুমান। ঐসিক বাণেতে রাম করিল সন্ধান। শ্রীরাম ঐমিক বাণ বসাইল চাপে। রাফাসের বাণ কাটিলেন বীরদাপে ॥ শ্রীরায় কাটেন বাণ মনের কৌতুকে। দাণ্ডায়ে বানরগণ দূর হৈতে দেখে॥ রাম বলে বীরবাহু তুমি বড় বীর। তৰ বাণে মম দৈহ না হয় স্থান্থির॥ বীরবাহু বলে নাম ক্ষ্যেক থাকহ। যত গুঃখ দিলে তার প্রতিফল লহ।। রাফদের বাক্য শুনি কুপিল লক্ষণ। রক্রিন-উপরে করে বাণ বরিষণ। লক্ষাণের বাণে বীরবাহু সক্রোধিত। এড়িল চুর্জ্তায় বাণ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত ॥ চলিল লক্ষ্মণ বাণ ভাৱা হেন ছুটে ! এক বাহন রাক্ষ্যের অগ্নিবান কাটে॥ পঞ্চাণ লক্ষাণ যে যুড়িল ধ্যুকে। সদ্ধান পূরিয়া মারে বীরব।ত্ বুকে॥ বাণাঘটেত বীরবাহু হইল কম্পিত। লক্ষ্মণ উপরে মারে বাণ আচন্বিত॥ অফি বাণ বীরবাহু যুড়িল ধসুকে। সন্ধান পূরিয়া মারে-লক্ষ্মণের বুকে॥

বীরবাহর বাণ লক্ষ্মণের ফুটে বুকে। সুরিয়া পড়িল বীর রক্ত উঠে মুখে॥ কভক্ষণে লক্ষ্মণ হইল সচেত্ৰ। পুনরপি ছইজনে হৈল মহারণ। লক্ষণে মারিতে বীরবার্ছ মনে চিন্তি। বায়ুবেগে হস্তী চালাইল শী. গ্রগতি॥. আहरम धुर्ड्का इस्टो. प्रतिष्ठं गमन। लक्ष्यर्ग भौतिल उने हो तो वर्गनम् ॥ অত বৈগে এড়ে জাঠ চলে শীঘগতি। দেখিয়া চিন্তিত বড় হৈল দাশরাথ॥ জাঠার উদ্দেশে রাম এডিলেন বাণ। ভিন বাণে জাঠারে করিল থান খান। জাঠারে কাটিয়ে রাম রাখিল। লফাণ। **७:क मिर्ट्स नटल ७८व डोव्यनम्ब**। সাকী হও জামুবান খুড়া বিভাষ্ণ। সাক্ষী হও কপিরুদ্দ প্রন্দন্দ। শ তিয়ের ধর্ম এই যুদ্ধে আছে পণ। यात मरश्च युक्त करत भारत (मेरे कन। আমি জাঠা মারিলাম লক্ষ্মণ উপরে। তুমি কেন সৈজাঠ। কাটিলে অবিচারে॥ একের সঞ্জে যুদ্ধে অ্ন্যে দেয় হানা। ধর্মণাস্ত্রে তারে নাহি বলে সীরপনাণা শ্রীরাম বলেন শুন রাবণ্নন্দন। লক্ষণে আমাতে ভিন্ন বলে কোন জন। বীরবাছ বলে রাম আমি তাহা জানি। ব্ৰহ্মাণ্ডে তোমাতেভিন্ন আছেকোন প্ৰাণী বীরবাহু বাক্য শুনি লাজ্জত জ্রীরাম। পুনরপি ছুই জনে বাজিল সংআয় ॥ গগণ ছাইয়া দোঁহে বাণ বরিষণ। বাণে বাণে কাটাকাটি উঠিছে আতণ पन वान तचुनाथ यु'फ्न धनूर्ण।. ৰজ্ঞ সম বাজে বাণ বীরবাত্ বুকে॥ বুকে বাণ বাজে হক্ত উঠে অনিবার। অটেচতশু হয়ে পড়ে রাবণকুমার॥ রক্ষধের বীরবাছ ভাসে কলেবর। গড়াগড়ি বুকে বীর গজের উপর॥

वौदवां लट्य भज छेठिला भगन । যোড়হাতে জীরামেরে বলেন লক্ষ্মণ ॥ ুশক্ষাণ বলেন প্রভু করি নিবেদন্। ব্ৰহ্ম হাম্ব মেরে উহার বংহ জীবন। নাম বলে এ বেটা রাক্সে মহাবীর। ধর্মেতে ধার্মিক বড় হুবুদ্ধি হুধীর। र्काहरत अधार युक्त न। माति छेशादत । মারিব ধ্রতঃ যুদ্ধে বীরবাছ বীরে 🛭 কৃতক্ষে রাক্স হইল সচেত্র। •হার্য হট্য়া বীর ক**হিছে তখন**॥ আরবার এস দেখি রণের ভিতর। জানিলাম বাঁর বট ভুমি রঘুবর॥ তত বলি ধয়ক ধরিল বাম করে। পেখিয়া ক্ষিল তবে সুত্রীর বাদরে॥ সুগ্রীব বলেন গুন জগৎ গোদাই। শুনিয়াছি ২ন্তী সজে ইহার প্রমাই॥ : रखो रेगरल वौत्रवाङ् मदिरव निम्हत्र । হস্তারে মারিয়া কর রাক্ষসের ক্যা। এত বলি সুঞীর্ব প্রনগতি ধায়। দূরে থাকি পাথর সে দে,খবারে পায়॥ দশ যোজন পাথর তুলিয়া লয় হাতে। দবিবে ক্ষিল ফেন দেব জগন্থ। যীরদর্প কল্পি বীর হানিল পাথর। দত্ত ,দয়া পাথর ধরিল গাঁজবর॥ খান খান করিলেক দন্তের তাড়নে 📘 . শালগাছ সুত্রীব উপাড়ে এক টানে॥ তুৰ্জ্ঞায়ে শালব্বফ বিংশতি যোজন। ব্লুকের ছায়া**তে ঢাকে 'সুর্য্যের কি**র্ণ। অবার্থ পাথর গেল সুঞীব ল জ্জৈত। হানিলেক শালগাছ হইয়া কুপিত॥ গজের মাথায় মারে ছুহাতিয়া বাড়ি 🕇 হস্তার খাথায় গাছ হুয়ে গেল ওঁ ভূ। **७८७ क ए** हिंसा **२छी यूऔर ५८**त ४८त । আছাড় মাধিয়া তার অতি চুর্ণকরে। ভূমেতে পড়িয়া রাজা করে ধড়ফ্ড়। দেখিয়া বানহুগণ উঠে দিল রড়॥

মুখে রক্ত উঠে রাজার ঝলকে ঝলকে। সুগ্রীব মরিল বলি কপিগণ দেখে॥ অনেক যতনে রাজা পাইল চেতন। রামেরে ডাকিয়া বলে রাবণনন্দন॥ এক জন উপরেতে গুইজন রোধে। ধর্ম নাহি সহে ভাহা মরে নিজ দোষে ॥ তুমি আমি যুদ্ধ করিতেছি তুই জনা। বানর আসিয়া কেন মাঝে দিল হানা॥ বনজন্তু যুদ্ধে কিন্তু আন্বা দেখি বাড়া। সেই পাপে হস্তীতে আছাড়ে করে গুঁড়া বীরবাহু বাক্যেতে লজ্জিত রমুবর। ঈগৎ হাসিয়া রাম করে**ন** উত্তর॥ বনেতে লক্ষণ ছিল হয়ে ব্রহ্মচারী। স্প্থিখা শুঁড়ী গেল বর বাঞ্চা করি॥ সেই দোষে নাক কান কাটিল লক্ষণা বিধবার কর্ম ভাল করিল পালন ৷ তোর পিতা রাবণের এক লক্ষ বেটা। চৌদ্দহাজার নারী তার বিভা কৈলাকেটা পরম পাতকী বেটা লঙ্কা অধিকারী। জন্মাবধি চুরি করে আনে পরনারী॥ জ্যেষ্ঠ ভাই কুবের ধনের অধিপতি। তার বধু হরিয়া আনিল পাপমতি॥ ব্ৰহ্ম সংশে জন্ম দেখ যত নিশাচর। খাইয়া মারুষ গরু পুরয়ে উদর। ্এত দিনে লকাপুরে পাপ হৈল পূর্ণ। পাঠ।ইব ষমালয়ে হবে দর্প চূর্ণ॥ এতেক বলিয়া রাম পুরয়ে সন্ধান। মারিলা রাক্ষসগণে শত শত বাণ॥ সারিয়া রামের বাণ বীরবাছ বীর। শত শত বাণে বিদ্ধে রামের শরীর॥ 'क्-: ८०' वारव काठी कांग्रिक दब 'ब्रूडे़ जन। অগ্নিয় বাণ মারে রাবণনকন। বাণের মুখেতে অগ্নি পর্বত প্রমাণ। वौत्रवाङ् वार्ष त्राम हहेला अख्ठ:न ॥ সমুখ যুদ্ধেতে রাম হইলা মূচ্ছিত। দেশিয়া ব'নরগণ হইলা চিন্তিত 🛭

শীদ্রগতি আসিয়া রাম্ম বিভীষণ। জীরামের ধহুবরাণ লয়ে করে রণ I পঞ্চবাণ বিভীষণ যুড়িল ধন্তকে । সন্ধান পুরিয়া মারে বীরবাছ বুকে 🛭 বানের উপরে বাণ এড়ে বিভীবণ। ফাঁকুর হইদ ডিরে রাবণনকন 🖟 বাণে ভীত বীরবাহু চাহে চারিভিতে। রাম মূর্চ্ছ। কেবা বাণ সারে আচস্থিতে। (इनकारन (मर्थ वीत थुए। विक्रीयन। বীরবাহু বলে খুড়া সার্থক জীবন 🛭 বংশচুড়ামণি তুমি আছ এক জন। দেব বিজ গুঞ্ভক্ত বৃ:বা বিচন্দণ। কুলে এক জন হ'লে বিফুতে ভকতি। সকল পুরুষ তার পায় দিব্য গতি॥ পরম পুরুষ রাম ত্রন্ম সনাত্র সকল ত্যজিলা তুমি রামের কারণ॥ ভোমার চরণে খুড়া করি দণ্ডবৎ। আশীর্কাদ কর যেন পুরে মনোরখ। বিভীষণ বলে বাছা তুমি ভাগ্যবান। ভোমার চরিত্র বাছা না হয় বাখান। এইরূপে তুই জনে কথোপকথন। হেদকালে রঘুনাথ পাইল চেতন ॥ পুনরপি সংআম বাজিল ছুইজনে। वारन बारन को हो को हि डे हिन ननरन ॥ ত্বই জনে বাণ মারে যার যত শিকা। প্রাণপণে এড়ে বাণ নাহি লেখাজোখা॥ व्यर्ख मगर्थ वांग वर्ल महावल। বিফুজাল অগ্নিজাল বাণ কালানল ॥ বরুণমুখ উল্কামুখ অতি খরশান। এহাদি নক্ষত্র রুদ্ধে জ্যোতিশ্ব বাণ ॥ শিলীমুখ শুচীমুখ ঘোর দরশন। সিংহদন্ত বজ্ঞদন্ত বাণ বিরোচন ॥ রিপুহস্তা বিশ্বহন্তা বিপক্ষ সংহার। চন্দ্রমুখ সূর্য্য বাণ সপ্তসার॥ কালদও যমদও বাণ কণিকার I ইন্দ্রজাল এক্সজাল বাব শতধার।

গরুড় অস্থরমুথ হংসমুথ বাণ। ধূঅমুথ কৃৰ্মমূথ শমন সমান॥ নীল হরিত লাল বাণ বিকট •দশন। বিলাপ প্ৰলাপ বাণ মহাপদ্মাপন॥ ভয়ক্ষর তুষ্কর কামিনী মনোহর। পাশুপাত•হয়গ্রীব দেখিতে স্থুন্দর॥ কুবের পবন অস্ত্র অতি খরশান। নবঘন উল্কা বাণ কে করে বাখান॥ শোষক-অশোক বাণ ভঙ্গ যে বিভঙ্গ। ত্রিশুল অঙ্কুশ বাণ বিহ্বল মাতৃঙ্গ॥ বিকট সঙ্কট বাণ সার্থকি পথিক। মাল্যবান হীরাবন্ত শারঙ্গ ঐমিক ॥ গজাঙ্কুশ শিলাচূর্ণ গভীর গরজে। যাইতে বাণের মুখে জয়ঘণ্টা বাজে॥ এত বার্ণ তুইজনে করে অবতার। সব লঙ্কাপূরি হৈল বাণে অন্ধকার॥ জিনিতে না পারে কেহু সমান তুজন। তুইজনে মহাযুদ্ধ না যায় লিখন॥ ব্ৰহ্মার নিকটে পেয়েছিল পূর্বেব বাণ। সেই বাণ ৰীরবাহু পূরিল সন্ধান॥ মন্ত্রেতে হইল বাণ অতি ভয়ঙ্কর। মহাতেজে আদে বাণ রামের উপর॥ বিপরীত ত্রহ্ম মস্ত্র দেখিয়া সন্মুখে। তীক্ষ্ন অস্ত্র রঘুনাথ যুড়িলা ধনুকে॥ শ্রীরামের বাণ ব্যর্থ রাক্ষদের শরে। দেখিয়া যে রঘুনাথ ভাবিলা অন্তরে।। রাক্ষদের বাণের মুখেতে অগ্নি জ্লে। দেখিয়াত পুরন্দর পবনেরে বলে॥ শরভঙ্গ মুনি স্থানে পাইলা যে শরী। <del>তেন্</del>ট বাণ রাক্ষসেরে মারুণ রঘুবর**ী**। ্এত যদি পুরন্দর কহে পবনেরে। প্ৰন গোপনে গিয়া কন রঘুবরে ।। যে বাণ পাইলে রাম শরভঙ্গ স্থানে। বীরবাহুর ব্রহ্ম অস্ত্র কাটি পাড় বাণে॥ এত বলি পবন পলায় উভরড়ে। সেই বাণ তথন রামের মনে পড়ে॥

তৃণ হৈতে সেই অন্ত্ৰ লয়ে শীঘ্ৰগতি। মক্ত্র পড়ি ধমুকে যুড়িল রঘুপতি॥ আকর্ণ পূরিয়া বাণ যুড়িল ধকুকে। প্ৰক্ষাম্ম প্ৰজ্বিত হৈল অস্ত্ৰমুখে॥ কোপে কম্পান ছাড়ে বাণ দাশর্থি। বাঁণের প্রতাপে মহাকম্প বস্তুমতি॥ শ্রীরাম এড়িলা বাণ বায়ুবেগে চলে। রাক্ষদের.ব্রহ্মঅস্ত্র কাটে অবহৈলে॥ পুনঃ শ্রীরামের বাণ গর্জিয়া উঠিল। কাটিয়া গজেন্দ্র মুগু ভূতলে পাড়িল॥ গজবর পড়িল দেখিতে ভয়ঙ্কর। পর্বত পড়িল,যেন ধর্ণী উপর॥ এক ঠাঁই স্কন্ধ পড়ে মুগু আর ভিতে। লাফ দিয়া বারবাহু দাগুায় ভূমেতে॥ কোপমনে শ্রীরাম মারেন পঞ্চবাণ। বীরবাহুর ধন্ত করেন <del>থা</del>ন থান॥ ব্রহ্ম গব্রে ধনুক কাটেন রঘুনাথ। কহিতেছে বীরবাহু বোড় করি <sup>\*</sup>হাত॥ জানিলাম রাম তুমি বিষ্ণু অবতার। অগতির গতি তুমি সংসারের সার॥ শ্রীচরণে অধীনের এই নিবেদন। বৈষ্ণব অস্ত্রেতে মোরে করহ নিধন॥ বারবাহু কহিলেক করুণা বচন। মনে বিধাদিত হৈল কমললোচন॥ \*বীরবাহু না মরিলে না মরে রাবণ। এতেক ভাবিয়া রাম বিষধবদন॥ ছুৰ্জ্জয় বৈষ্ণব**্**অস্ত্ৰ**ুধনুকেতে যু**ড়ি। আকর্ণ পুরিয়া গুণ বাণ দেন ছাড়ি॥ মহাবেগে যায় অস্ত্র শব্দ বিপর্য্যয়। দেব দানব গদ্ধৰ্ব লোকেতে লাগে ভয়॥ চলিল বৈঞ্ব অস্ত্র বিষ্ণু অবতার। 🍻 রামের বাশেতে দীপ্ত হইল সংসার, অব্যৰ্থ বৈষ্ণব বাণ কি কহিব কথা। মুকুট সহিত কাটে বীরবাহুর যাথা॥ ভূমেতে পড়িয়া মুগু রাম রাম বলে। বিভীষণ দিল মুগু রামপদতলে॥

বিষ্ণু অন্তে পড়ি বীরবান্থ মুক্ত হয়।
রামের চরণে লাগে হ'য়ে জ্যোতির্মায়॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ হনুমান বিভীষণ।
চারিজন দেখয়ে না দেখে কোন জন॥
রণ জিনি শ্রীরাম লক্ষ্মণে কোলাকুলি।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে কপি রামজয় বলি॥
বানর কটক বলে করিলা নিস্তার।
আর যত বীর আসে মোসবার ভার॥
হাসিয়া চাহেন রাম বিভীষণ পানে।
এইমত বীর আর আছে কত জনে॥
বিভীষণ বলে প্রভু বীর নাহি আর।
রাবণ ও ইন্দ্রজিত রাবণ কুমার॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর ভারতী।
লক্ষাকাণ্ডে পড়ে বীরবাহু যোদ্ধাপতি।

ইক্রজিতের তৃতীয়বার রুদ্ধে গমন ও মাগাগীতা ুবধ এবং ইক্রজিত পতন।

ভার্যত কহে গিয়া রাবণ গোচর। বীরবাহু পড়ে বার্তা শুন লঙ্কেশ্বর॥ শোকের উপরে শোক হইল তথন। সিংহাসন হৈতে পড়ে রাজা দশানন ॥ চৈতন্য পাইয়া রাজা কান্দিল বিস্তর। লঙ্কাতে হইল কাল নর ও বানর॥ কুম্ভকর্ণ আদি করি বড় বড় বীর। নুর বানরের বাণে ত্যজিল শ্রীর॥ স্বৰ্গ মৰ্ত্য পাতাল জিনিমু ত্ৰিভুবন। নর বানরের হাতে সংশায় জীবন ॥ একে একে পাঠালাম যত যত বীরে। সংগ্রামেতে গেল আর না আইল ফিরে॥ মকরাক্ষ অতিকায় বীর অকম্পন। মহোদ্ধ মহাপাশ যত যত জন।। প্রিভুবন জিনিয়াছি যে স্ব সহায়ে। কোথা গেল বীরগণ আমারে ত্যজিয়ে॥ ইন্দ্র চন্দ্র কুবের বরুণ আদি আর। আসঙ্কাতে না আসিত লঙ্কাতে আমার॥

এখন বানর নরে দর্প করে, চুর্ণ। কোথা মহোদর কোথা ভাই কুম্বক ।। ভাবিতে ভাবিতে রাজা হইল মৃচ্ছিত 1 হেনকালে স্বাইল কুমার ইন্দ্রজিত॥ বাপের অবস্থা দেখে হইল অস্থির। বয়ান বহিয়ে পড়ে নয়নের নীর।। মেখনাদ বলে পিতা ভাবি তাই মনে 1 নিস্তার না দেখি নর বানরের রণে॥ লুকাইয়া থাকিলে আগুণ দেয় ঘৰে: মরি বাঁচি বারেক দেখিব যুদ্ধ করে। রাবণ বলে যুদ্ধে যাওয়া তোমার উচিত । একবার যাহ পুনঃ পুত্র ইন্দ্রজিত॥ বড় বড় বীর পাঠাই বড় ভাবি মনে। ফিরিয়া না আন্সে কেহ রাম দরশনে॥ যত বার তুমি যাহ যুঝিবার তরে। সংগ্রাম করিয়া জয় এদ বারে বারে॥ রাম লক্ষণের বেন্ধে ছিলে নাগপাশে। মরিয়া জিয়ন্ত হৈল গরুড় নিশ্বাদে॥ म्भिक ठांशि किटल वांग वित्रय। বানর কটক মরে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥ ভাগ্যে ভূত্য ছিল তার কপি হনুমান। ঔষধ আনিয়া সবার দিল প্রাণদান॥ তোমার সংগ্রামে কার নাহিক নিস্তার। এবারে মারিলে তারে কে বাঁচাবে আর ॥ আরবার গিয়া আজি রণে দেহ হানা। বাহুড়িয়া যেন নাহি ফিরে এক জনা। বাপের বচনে মেঘনাদ সচিন্তিত। যোড়হাত করিয়া বলিছে ইন্দ্রজিত॥ বারে বারে মারিলাম জীরাম লক্ষণ। কোঁথা শুনিয়াছ মরা পেয়েছে জীবন ॥ ... মরিয়ে না মরে রাম একি চমৎকার ৷ কেমনে এমন রিপু করিব সংহার n মেঘনাদ কথা ভানি কহিছে রাবণ। আগেতে মারহ পুত্র প্রননন্দন ॥ ুঁনেই বেটা দেয় সবাকারে প্রাণদান। : আর কে বাঁচাবে রল মৈলে হনুমান॥

আগে যদি তুমি তারে করিতে নিধন। তবে আর ঔষধ আনিত কোন জন।। পিতৃ অভ্যি মেঘনাদ লঙ্গ্রিতে না পারে। কটক লইয়া তবে নড়ে যুঝিবারে॥ সংগ্রামেতে সাজিল কুমার ইন্দ্রজিত। অসংখ্য কটক ঠাট চলিল ত্বরিত॥ যাত্রা করি মেঘনাদ রথে গিয়া চড়ে। মন্দোদরী মায়েরে তথন মনে পড়ে॥ মাতা সম্ভাষতে গেলে হইবে বিরোধ। যুঝিবারে যাব আমি পিতৃ অনুরোব॥ সংগ্রাম জিনিয়া আমি যদি আসি ঘরে। কহিব দকল কথা মায়ের গোচরে॥ উদ্দেশে মায়ের পদে করে নমস্কার। ফিরে যদি আসি দেখা করিব আবার॥ যজ্ঞ স্থানে চলিল কুমার ইন্দ্রজিত'। যজের সামগ্রী সবে আনিল ত্বরিত॥ রক্তপাট ভারেভার স্থরক্ত চন্দন। রক্ত কুম্বম মাল্য আর আরক্ত বদন॥ শরপত্র বোঝা বোঝা গ্নতের কলস। কালো ছাগ<sup>°</sup>পালে পালে বহিছে রাক্ষন॥ শরপত্র বিধিমতে করিল বিছনি। মন্ত্র পড়ি যজ্ঞস্থলে জ্ব'লিল আগুণি॥• খরশান খড়েগ ছাগ কাটি শীস্ত্রগতি। অগ্নি সম্ভর্পণ করি দিতেছে আহুতি॥ অ'তপ তণ্ডুল যব রাশি রাশি,আনে। য়তের আহুতি সহ দিতেছে আগুণে॥ রক্তবর্ণ পুষ্প মাল্য ডুবাইয়া দ্বতে। দশ হাজার বিপ্র বেদ পড়ে চারিভিতে॥ অগ্নির বিষয় শক্ত মেঘের গর্জন। সেঁ অগ্নির তেজ গিয়া ঠেকিল গগণ।। দফিণ দিকেতে গেল আগুণের শিখা। মূৰ্ত্তিমান হ'য়ে অগ্নি দিলা আদি দেখা॥ সাক্ষাত হইয়া অগ্নি রহে বিভাষান। রুষ্ট হয়ে অগ্নি নাহি লন তার দান।। অগ্রি বলে নিত্য পূজা কর কি কারণে। কত বর আমি তোরে দিব রাত্রি দিনে।।

ইন্দ্রজিত বলে गোরে দেহ এই বর। রাম সৈন্য সারিয়া পাঠাই যমঘর॥ অগ্নি বলে হেন বর চাহ অকারণ। কেমনে মারিবি রামে তিনি নারায়ণ॥ স্বুয়ং বিষ্ণু জিমলেন রাম অবতার। রাবণেরে সবংশেতে করিতে সংহার॥ মকুষ্য নহেন রাম. স্বয়ং নারায়ণ। অনুক্ষণ ঢাহি আমি তাঁহার চরণ॥ রামেরে মারিতে বর কেবা পারে দিতে ,আঁর যজ্ঞে আমারে না পাইবে দেখিতে যথন মারিস্ তাঁরে বাঁচেন তথন। এত দেখি তথাপি প্রতীত নহে মন॥ শুনিয়া অগ্নির কথা বেটা পায় ত্রাস। রথে চড়ি ইন্দ্রজিত উঠিল আকাশ। অগ্নিদেব চলিলেন আপনার দেশ। ইন্দ্রজিত রণে গিয়া করিল প্রবেশ।। রথ সঞ্চারিয়া যায় উপর গগণ। পশ্চিম দ্বারেতে যথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ 🖟 ় একেবারে যুড়িল সাতাইস লক্ষ শর। বিদ্ধিয়া জর্জার কৈল যতেক বানর॥ ঝঞ্জনার শব্দবৎ বাণ শব্দ শুনি। ইন্দ্রজিত বলি সবে করে কানাকানি॥ বানর কটক বলে শুন রঘুনাথ। এড়ান না যাবে আজি ইন্দ্ৰজিত হাত॥ রাক্ষসের বাণেতে কাতর কপিগণ। হেনকালে জীরামেরে বলেন লক্ষণ॥ - -ত্রন্দা অন্ত্র ছাড়-কর রাক্ষদ সংহার ি পুথিবীতে যেন সাহি থাকে এ সঞ্চার 🛚 ত্রীরাম বলেন ভাই নির্কোধ লক্ষ্মণ। কোন অপরাধে বধি সবার জীবন॥ কোন দোষ করিল লঙ্কার যত নারী. অপরাধে একের অন্সেরে কেন মারি 🕼 শুন ভাই আমার অক্সের এই পণ। गातिरव त्राक्षमगरन विना विजीयन ॥ নেবের উপরে যেন বিছ্যুৎ ঝলকৈ ৷ শোভিছে মুক্ট ইন্দ্রভিতের শস্তকে 🗷

লক্ষণ বলেন মেঘে যুঝে ইন্দ্রজিত। মেঘ সনে বেটারে বিশ্বহ অলক্ষিত। শ্রীরাম বলেন যুদ্ধ দেখে দেবগণ। কি জানি সংহারি পাছে দেবের জীবন॥ ' উভয়ের যুক্তি বেটা শুনিল আকাশে। नकामर्या यक्षकार्त अरविनन जारम ॥ বিদিয়া লক্ষার মধ্যে যুক্তি করি সার। বিষ্ণ্যৎজিহ্ব নিশাচরে কহে বার বার॥ শুন বলি বিদ্যুৎজিহ্ব নানা মায়াধারী। মন্ত্রেতে গড়িয়া দেহ রামের স্থলরী॥ জনকনন্দিনী যে প্রকার রূপ ধরে। সেই রূপ দীতা নির্মাইয়া দেহ মোরে॥ মায়াসীতা কাটি আজি রামের গোচর। পত্নীশোকে মরিবেক রাম ধকুর্দ্ধর ম অনায়াসে হইবেক,রামের মরণ। রামের মরণে মরিবেক সে লক্ষ্মণ॥ পলাইবে স্থগ্রীব সে গণিয়া প্রমাদ। বিনা যুদ্ধে রাম সঙ্গে ঘূচিবে বিবাদ॥ অনুজ্ঞা পাইবা মাত্র প্রফুল্ল হনর। মায়াসাতা নির্মাইতে করিল নিশ্চয়॥ সীতার যেমন রূপ যেমন আকার। বিহ্যুৎঙ্গিহ্ব দেইমত রচিল তাহার॥ মায়াসীতা গড়িলেক মায়ার আকার। মন্ত্রপড়ি করে তার জীবন সঞ্চার॥ বিষ্যুৎজিহ্ব সে সীতারে পড়ায় তথন। শ্রীরাম তোমার স্বামী দেবের লক্ষ্মণ॥ দশরথ<sup>্</sup>ষঁশুর জনক তোর রাপ। রাবণ আনিল তোমায় পেয়ে বড় তাপ॥ ইব্রজিত রথে তোসায় তুলিবে যথন। রাম রাম শব্দে তুমি করিবা রোদন।। িমায়াসীতা দিল ইন্দ্রজিতের গোচর। শিরোপা বিছ্যুৎজিহ্ব পাইল বিস্তর॥ তাড়বালা পাইল কত মাণিক্য রতন। পঞ্চাব্দ বাদ্য পাইল অনেক বাঙ্গন॥ মায়াসীত। তুলিয়া রথের এক ভিতে। পশ্চিম দারেতে উপনীত ইন্দ্রজিতে॥

অশ্বরাডি মারে মায়াসীতার শরীরে I অঙ্গে ফুটি সীতার যে রক্ত পড়ে ধারে॥ মরি মরি বলি সীতা কান্দে উতরোলে। হাতে থাণ্ডা ইন্দ্রজিত সীতার ধরে চুলে॥ দেখে হনুমান 'বীর ধায় উভরড়ে। তুই চক্ষে মারুতির বারিধারা পড়ে॥ ইজজিত রথে সীতা হনুসান দেখে। বুক্ষ হাতে রহে তার বাক্য নাহি মুখে॥ এক হ'ল্ডে ধরিয়াছে রুক্ষ আর পার্যর। আর হাতে আঁথিজল সম্বরে বানর॥ ডাক দিয়া কহে হন্তু মেঘনাদ তারে। পাপেতে ডুরিলি বেটা নরক ভিতরে॥ স্ত্রীবধ হুদ্ধর বড় পরম পাতক। অনেক দিবস বেটা ভুঞ্জিবি নরক॥ অঙ্গে মাংস নাহি সীতার অস্থি চর্ম্ম সার। এ নার্রা কাটিলে তোর নাহিক নিস্তার॥ ইন্দ্রজিত বলে তুই পশু তুরাচার। কেমনে জানিবি বেটা ধর্মের বিচার 🛭 ন্ত্রী কাটিলে শোকে পুড়ে মরে যদি বৈরী শাস্ত্রগত হেন স্ত্রীকে কাটিবায়ে পারি॥ আগে দীতা কাটি পাছে জীরাম লক্ষ্মণ। ম্ব্রীবে কাটিব আর যত কপিগণ॥ ইন্দ্রজিতে ঘেরিতে ধাইল কপিগণে। আগু হৈতে নাহি পারে ইন্দ্রজিতার বাণে যম দাম নিশাচর দামান্তত নহে॥ আগু হৈতে নাহি পারে প্রননন্দন। যায়া করি যায়াদীতা যুড়িল ক্রন্দন॥ হাহা প্রভু রঘুনাথ দেবর লক্ষণ। এ সময়ৈ একবার দেহ দরশন ॥ রাজার নন্দিনী আমি রামের বনিতে। বিপাকে হারালে প্রাণ রাক্ষদের হাতে॥ কোথায় জনক ঋষি জনক আমার।, রিপাকে মরিলাম আসি সমুদ্রের পার॥ কৌশল্যা খাশুড়া শোকে ভাসি অশ্রুজলে না করিলাম তাঁর 'দেবা আসিবার কালে॥

সেই অপরাধে বুঝি হ'লো এ তুর্গতি। রাক্ষদেতে রধে প্রাণ রাখ রবুপতি॥ রক্ষা কর হরুমান প্রননন্দন। এত বলি মায়াসীতা করেন ক্রন্সন॥ ক্রোধ করি ইন্দ্রজিত খড়গ'লয়ে হাতে। তুলিয়া মারিল সায়াসীতার অঙ্গেতে॥ ত্রাক্ষণের গলেতে যেমন থাকে পৈতা। সেই মত করিয়া কৃটিল মায়াসীতা॥ তুই থাক হয়ে দীতা পড়ে ভূমিতলে। পলায় বানরগণ আউদর চুলে।। হনুমান বলে কপি রণে হও স্থির। ভূমিতে লোটায় যেন ইন্দ্রজ্জিতের শির॥ সাঁতারে কাটিয়া হর্ষে ইন্দ্রজিত নাচে। ইন্দ্রজিত মারিলে সকল ছুঃখ ঘুচে॥ হ্দুমান বাক্যে ফিরে সকল বানর ৷ লাফে লাফে প্রবেশিল রণের ভিতর॥ অসংখ্য বানরে মারে কোটি কোটি গাছ। বড় বড় রাক্ষদ পড়িল বাছের বাছ॥ বানরের যুদ্ধে ত্রাণ পেয়ে ইন্দ্রজিত। লশ্বার ভিত্তরে গিয়া উত্তরে হরিত॥ হ্নুমান কহিতেছে সকল বানরে। সাঁতাদেবা কাটা গেলু যুঁঝি কার তরে॥ শ্রীরামের স্থানে মোরা কহি গিয়া সবে। রামের যেমন আজ্ঞা সেই মত হবে॥ শ্রীরামের স্থানে চলে যত কাপগণ। জাম্বানে কহিছেন রাজীবলোচন ॥ যুদ্ধ করে হনুমান মহাশব্দ শুনি। রণে ভাল মন্দ কিবা কিছুই না জানি॥ তুমি যাহ আপনার দৈত্যগণ লয়ে। **খনু**র সৈভ্যেতে থাক অনুবল হয়ে ॥ তব রিঅমানে যদি হনু দৈতা ভাগে। তার ভাল মন্দ দায় তোমারে দে লাগে।। আজ্ঞামাত্ৰ জামুবান চলে ততক্ষণ। ্পথে হনুমান সঙ্গে হৈল দরশন॥ হনুমান বলে কেন যুঝিতে গমন। শীতাদেবী কাটা গেল কি করিবে রণ॥

আগে গিয়া কহি রঘুনাথের গোচর। সীতার বিহনে রাম কি দেন উত্তর॥ সৈত্যসহ তুই জনা গেল রাম স্থান। কান্দিতে কান্দিতে কহে বীর হনুমান॥ হ্নৃমান বলে প্রভু কর অবধান। ইন্দ্ৰজিত কাটে সীতা সবা বিগ্ৰমান॥ শুনি তাহা রঘুনাথ হইল মুচ্ছিত। জলের কলদ কপি যোগায় ছবিত। নিৰ্মাল উৎপল अन গন্ধে স্থবাসিত। শ্রীরামের মস্তকে ঢালিল যথোচিত॥ স্পান্দ হান বিষণ্ণ শ্রীরাম অচেতন। বিলাপ করেন আর কহেন লক্ষণ॥ ত্রিলোকের নাথ তুমি ধর্ম নিকেতন। ধর্ম লাগি রাজ্যত্যাগী বাকল বসন॥ ফলমূলাহারী শিরে জটাজুটধারী। ত্রী লাগিয়া তুঃখ পাও বেমন সংসারী॥ রাজভোগে থাকিতেন দিব্য সিংহাসনে। ছুন্ত দশানন সাতা দেখিত কেমনে॥্ আপনার দোষেতে হৈলা দেশান্তরী। জন্মমত হারাইলা সীতা হেন নারী॥ পিতা মাতা বন্ধু আদি সকলি অলীক। বুক্ষমূলে থেন মিলে ক্ষণেক পথিক॥ ৰ্দ্ৰী পুত্ৰ সকলি মিথ্যা কেহ কার নয়। পথিকে পথিকে যেন পূথে পীরিচয়॥ <sup>•</sup> সংসার অসার ভাই কপটের মেলা। সূতা সঞ্চারিয়া যেন নাচায় পুতুলা॥ --বিবিধ উৎপাত পড়ে বিবিধ প্রমাদ। জ্ঞানিশোক তাহে কিছু না করে বি্যাদ॥ ৰ্দ্ৰার শোকে প্ৰভু কেন হৈয়াছ কাতর। মহাজন সম্বরে সে বিপদসাগর॥ তোমার কিসের কার্য্যা কেবা বাপ্-ভাই। তোমার সমান নাই জগতে গোসাঞ্জি॥ সকলের প্রাণ তুমি সব তব ছায়া। তোমা ছাড়া কেহ নহে সক তব মায়া॥ জীয়ে কি না জীয়ে সীতা করহ বিচার। স্ত্রী লাগিয়া অচেতন একি ব্যব্**হা**র॥

মহামূনি বশিষ্ঠ যে কুলপুরোহিত। স্বৰ্গবাদে গেল তিনি শন্ধীর সহিত ॥ স্বর্গে গিয়া তাহার যে দারা পুত্রশোকে। স্বৰ্গভ্ৰম্ভ হইয়া আইল মৰ্ভ্যলোকে॥ তপস্থা করিয়া ইন্দ্র হৈল দেবরাজ। শোকেতে কাতর হও কিছু মহে কায়॥ শ্রীরাম বলেন কিবা বুঝাহ লক্ষ্মণ। ভার্য্যাশেকে নহে ভাই কভু বিশারণী ত্রীপুরুষে দোঁছে জন্মে এ ছার সংসারে। ন্ত্রী হইতে পুত্র হয় বাড়ে পরিবারে॥ ইন্ট বন্ধু কুটুম্ব ঘরের যত লোক। সবা হৈতে ভাইরে ভার্য্যার বড় শোক॥ দেশে দেশে পাই ভাই কামিনী অশেষ। গুণৰতী স্ত্ৰী মরিলে মরণ বিশেষ॥ ন্ত্রী বিনা পুরুষ স্থা কোথাও না শুনি। স্ত্রীলোক এড়ায় থেই সে পর্ম জ্ঞানী॥ রাজ্যহীন পিতৃহীন হারাইন্ম নারী। দে সব পাসরি নারী পাসরিতে নারী॥ সীতা না দেখিলে আমি না পারি রহিতে। সাঁতার মরণে ক্ষমা দিব কিসে চিতে॥ হইলেন কান্দিয়া শ্রীরাম অচেতন। রামের ক্রেশন শুনি এল বিভীষণ ॥ সকলেতে শোকাকুল দেখে উড়ে প্রাণ। বিভীষণ কৰ্ষ্নে বাৰ্ত্তা কহ হনুমান॥ কেন রামের কোমশাঙ্গ ধূলায় ধূসর। কাজের হইয়া কেন কান্দিছে বানর॥ জীরাম বলেন শুন মৈত্র বিফীয়ণ। সাতারে কেটেছে আজি রাবণনশন॥ যত পরিশ্রম সব হ'লো অকারণ। র্থা কেন করিলাম সাগর বন্ধন॥ বিমাকা হইয়া বৈরী পাঠাইলা বনে। হারাইলাম প্রাণের জানকী এত দিনে॥ কাননে চলিয়ে যেত জানকী আমার। ফিরে চেয়ে দেখিতাম তিলে শতবার॥ ননীর পূত্রলা সীতা আত্সে মিলায়। চলে যেতে কুশাস্থ্র কোটে পাছে পায়॥ চম্পকবরণী সীতা রাজার ত্রহিতে। যামী হয়ে সঁপ্রিলাম রাক্ষদের হাতে॥ মায়ামুগ ধরিতে কেন গেলাম বনে। কারে বিলাইয়া দিলাম সীতা হেন ধনে॥ ত্বক্ট ইন্দ্রজিত যথন কাটিল জানকী। জানিনা কান্দিল কত সীতা শশীমুখী॥: সীতার বিহনে প্রাণ্ ত্যজিব এখন। অফোধ্যাতে ফিরে যাহ প্রাণের লক্ষ্মণ ॥ বিভীষণ বলে রাম না কর জেন্দন 🐔 সীতারে কাটিতে দেখিয়াছে কোজন॥ ব্লাম বলে দেখিয়াছে প্রবনন্দন। বিভীষণ **বলে হনু পশুতে গণন**॥ বনজস্তু বানর সে বুদ্ধি নাই ঘটে। মহালক্ষী মা জানকী কার সাধ্য কাটে॥ আর এক কথা কহি শুন রঘুমণি। প্রমা স্থন্দরী সীতা ভুবনমোহিনী॥ মজাইল লঙ্কাপুরী জানকীর তরে। তবু সে তোমার দীতা না দিল তোমারে॥ সীতারে রেখেছে লয়ে অশোকের বনে। ইন্দ্রজিতার সাধ্য কি যে সীতাদেবী আনে দশহাজার কিঙ্করী সীতারে আছে ঘেরে। অন্ম পুরুষেতে সেথা যাইতে কি পারে॥ সীতাদেবী রাবণের লেগেছে নয়নে। ইন্দ্ৰজিত হেন সীতা পাইবে কেমনে॥ মাগ্রাসীতা কার্টি বেটা কৈল ছুই থান। সে মারাতে ভুলেছে বানর হনুমান ॥ প্রতায় না কর যদি আমার কথায়। হনৃযান গিয়া দেখে আহ্বক সীতায়॥ এ,তেক শুনিয়া তবে হৈল হর্ষতি। অশোর্কের বনে হনুমান উপনীত॥ দেখিল বসিয়া আছে রামের মহিয়ী 🖟 রঘুনাথে সমাচার হনু দিল আসি॥ কুশলে আছেন সীতা অশোকের বনে,। ইন্দ্রজিতা মায়াসীতা কাটীলেক এনে॥ বিভীষণে কোল দিলেন প্রাম রঘুবর। রামজয় ধ্বনি করে সকল বানর॥

শ্রীরাম খলেন শুন মৈত্র বিভীষণ। কিরূপেতে ইন্দ্রজিতা হইবে পতন॥ বিভীষণ বলে শুন রাজীবলোচন। সামান্ডেতে ইন্দ্ৰতি না হবে পত্ন॥ নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করে তুষ্ট নিশাচর। করিয়াছে মজ্ঞকুণ্ড লঙ্কার,ভিতর ম যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়া যদি যায় রণে। ' স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে কার সাধ্য জিনে॥ ব্রহ্মা-বিয়াছেন শাপ শুন নারায়ণ। ইব্রজিতের যজ্ঞভঙ্গ করিবে যে জন॥ ইন্দ্রজিতা সংগ্রামে মরিবে তার হাতে। লক্ষাণে পাঠায়ে দেহ আমার সঙ্গেতে॥ আহুতি ঢালিয়া যজ্ঞ করিতেছে সাঙ্গ। এ সময়ে গিয়া তার যজ্ঞ কর ভঙ্গ॥ রাম বলেম বিভীষণ ধর্মে তব মতি। কি কথা কহিলে নাহি করি অবগতি॥ বুঝাইয়া কহ দেখি মৈত্র বিভীষণ। মেঘনাদে ব্রেক্ষা বর দিলেন যুখন ॥ মেয়নাদ আমি আর রাজা দশানন। তিন জন ছিলাম না ছিল অন্য জন॥ ব্রেন্মা বলিলেন মেধনাদ মাগ বর। মেঘনাদ বলে চাহি হইতে অগর॥ বিধি কন মেঘনাদ সে বড় প্রমাদ। বাঞ্চামত অত্য বর মাগ মেঘনাদ॥ মেঘনাদ বলে যদি হইলে সদয়। মনোমত বর তবে দেহ মহাশয়॥ যজ্ঞ করে যেই দিন যাইব যুঝিতে। হইব সংসার জয়ী তোমার বরেতে॥ শক্রুরে মারিব বাণ মেবের আড়ে থেকে। আমি যারে মারিব সে আমারে না দেখে। ব্রহ্মা বলে যে চাহিলে দিলাম সেই বর। যুঝিবে লুকায়ে থেকে সেঘের ভিতর। যজ্ঞ করে যে দিন যাইবে যুঝিবারে। সে দিন নারিবে কেহ জিনিতে তোমারে॥ এই যজ্ঞ ভঙ্গ তোমার করিবে যে জন। • মরিবে তাহার হাতে না মায় খণ্ডন॥

মেঘনাদে মারিবারে সন্ধি আমি জানি। লক্ষণে আমার সঙ্গে দেহ রঘুমণি॥ মায়াসীতা কাটিয়ে ছুরস্ত নিশাচর। ৰজ্ঞপুৰ্ণ দিতে গেল লক্ষার ভিতর ॥ বানর কটক লয়ে যজ্জভঙ্গ করে। এখনি মারিব গিয়া রাবণকুমারে ॥ লক্ষণে আমার সঙ্গে পাঠাও ত্বরিত। যজভঙ্গ ক্রিয়া মারিব ইন্দ্রজিত। জ্মীরাম বলেন শুন মৈত্র বিভীষণ। কেমনে সঙ্কটে আমি পাঠাব লক্ষ্য।। 'একে ইন্দ্রজিত সৈই ছুফ্ট নিশাচর। তাহাতে সকটু পুরী লক্ষার ভিতর॥ বালক লক্ষ্মণ হয় সহজে কাতর। মনোত্রুংথে ফলাহারে শীর্থ কলেবর॥ কষ্ট পেয়ে বল হীন ভাবি তাই মনে। কিরূপে করিবে যুদ্ধ ইন্দ্রঞ্জিত সনে॥ বিভীষণ বলে গোসাঞি ভাব কি কারণ। শত ইব্জিত বল ধরেন লক্ষাণ তাহাতে সাপক্ষ আছে যত কপিগণ। মুহুর্ত্তেকে ইন্দ্রজিতা হইবে নিধন॥ লক্ষণের শক্তি আমি জানি ভাল মতে। যখন রাবণ শেল মারিল বুকেতে॥ রণস্থলে পড়িলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ। কুড়ি হাতে না পারিল নাড়িতে রাবণ॥ শক্ষণের যত শক্তি আমি তাহা জানি। যুদ্ধেতে লক্ষ্যণ বীরে পাঠাও আপনি॥\_\_ মরেছে সকল বার ওই বেটা আছেন ইন্দ্রজিত•মারিয়ে রাবণ মারি পিছে॥ এক জনে তুই জনে মারা হবে ভার। তু জন- তুজনা মার এই যুক্তি সার॥ ইন্দ্রজিত মারিলে রাবণ রাজা জিনি 🔓 সাগর তরিলে মেন গোষ্পদের পানী 🏴 অষ্ট বার্নর সঙ্গে দেহ,বলে বিভীষণ। গয় আর গবাকাদি শ্রীগন্ধমাদন ॥ गহেন্দ্র দেবেন্দ্র দেহ বানর সম্পাতি। নল নীল চলিল প্রধান সেনাপতি॥

গড় মধ্যে পাঠাইতে শঙ্কা হয় মনে। বিভীষণ হাতে সমর্পিলেন লক্ষ্মণে।॥ বিভীষণ বলে গোঁদাই শুন দিয়া মন। লক্ষণের ভার মম লাগে অমুক্ষণ॥ শ্ৰীরাম বলেন ভাই দাণ্ডাও মম আগে। বিভীষণের ভাল মন্দ তোসারর যে লাগে॥ রামের চরণ বন্দি বানর্গণ সঙ্গে। বিভীষণ সহ তবে চলিলেন রঙ্গে ॥ গড়ের নিকটে উপনীত মহাবল। ভাঙ্গিয়া গড়ের দ্বার প্রবেশে সকল॥ রাফদেতে দার রাখে ধনুতে দিয়া চড়া। হনু দাণ্ডাইল লয়ে পর্বতের চূড়া॥ ঘরপোড়া দেখিয়ে রাক্ষদে ভঙ্গ পড়ে। ধাইয়া বানর দক রাক্ষদেরে বেড়ে॥ পলায় রাক্ষদগণ হুইয়া ফাঁফর। লক্ষণের দৈন্য তোকে গড়ের ভিতর॥ বাণ বরিষণ করে ঠাকুর লক্ষণ। বানরেতে গাছ পাথর করে বরিষণ।। বানর তাড়নেতে রাক্ষদগণ ভাগে। হনুমান উত্তরিল ইন্দ্রজিত আগে॥ ইন্দ্রজিত দেখিয়া হনুর কোপ বাড়ে। এক লাফে পড়ে গিয়া যজ্ঞকুণ্ড পাড়ে॥ সন্মুখে দাণ্ডায় বীর পরম সন্ধানী। স্থক বাড়ি মারি নিভায় যজের আগুণি॥ হনুমান বীর যেন সিংহের প্রতাপ। 'স্ক্রেকুণ্ড ভরি তার করিল প্রস্রাব॥ যজ্ঞকুণ্ড উপরেতে হ্নূয়ার মূতে। ফল ফুল যজের ভাসিয়া যায় স্রোতে॥ যজ্জদ্ব্য ছড়াইয়। ফেলে চারিভিতে। দেখি কোধে সংগ্রামে সাজিল ইন্সজিতে মেছ্বৰ্ণ অঙ্গ তাত্ৰবৰ্ণ ছলোচন। ইনুর উপরে করে বাণ বরিষণ॥ জাঠি ও ঝকড়া শেল ফেলে মহাকোপে। लाएक लाएक इनुमान मन व्यञ्ज त्लाएक ॥ হন্মান বঁলে বেটা তোর রণ চুরি। দেখাদেখি আজি তোরে দিব যমপুরী॥

না জানি ধরিতে অস্ত্র বানরের জাঙি একারণে এত দিন তোর অব্যাহতি॥ गल्लयुक করি বেটা কেল ধনুব্বাণ। একটা চাপড়ে তোর বধিব পরাণ॥ বিভীষণ কহিদেন ঠাকুর **লক্ষ**ণে। ঐ দেথ ইন্দ্রজিত বিশ্বে **হব্**সানে॥ মেঘবর্গ বদে আছে বটরুক্স তলে। যজ্ঞ করে ইন্দ্রজিত নামে মিকুন্ডিলে॥ যজ্ঞসাঙ্গে অগ্নির নিকটে পাবে বুরু-আছুক অন্যের কায জিনে পুরন্দর॥ রয়েছে আশ্রয় করে বৈটরক্ষ তলা। যজ্ঞসহ উহারে মারহ এই:বেলা॥ ইন্দ্রজিত লক্ষণ হুজনে দরশন। সন্ধান পূরিয়া বাণ মারেন লক্ষ্মণ।। লক্ষ্মণ,বলেন বেটা শুন ইন্দ্রজিত। আজি তোরে দেখাইব শমন নিশ্চিত॥ লক্ষ্মণের বাক্য ইন্সুজিত নাহি শুনে। লক্ষণে এড়িয়া তখন বলে বিভীয়ণে॥ এক বীর্য্যে জন্ম খুড়া রাক্ষ্যের কুলে। ধার্ম্মিক বলিয়া তোসায় সর্ব্ব**চ**লাকে বলে। পিতার সমান তুমি পিতৃ সহোদর। পিতার সমান গেবা করেছি বিস্তর॥ বন্ধুগণ ছাড়ি খুড়া আশ্রয় মানুষে। বাতি দিতে না রাখিলে রাক্ষদের বংশে॥ এত সৰ মারিয়াছ ক্ষান্ত নাই মনে। দিয়াছ সন্ধান বলে আমার মরণে !! থাইলি রাক্ষসকুল হইয়া নিষ্ঠুর। তোমারে দেখিলে পাপ ব,ড়রে প্রচুর॥ ্নিগুৰ্ণ সঞ্জণ হয় তবু বলে জ্বাতি। জ্ঞাতি বন্ধু মিলে লোক করয়ে বসতি<del>না</del> পর কোলে দেখ খূড়া পরমা সুনরী। আপনীর ভাগ্যে নাই ধড়: ড় করি॥ এত ভ্রাতুষ্পুত্র মারি ক্রমা নাই তাতে। কোন লাজে আসিয়াছ আমারে মারিতে॥ বানর কটক খুড়া করছ অন্তর। যজ্ঞপূর্ণ দিয়া আমি মেগে নই বর।।

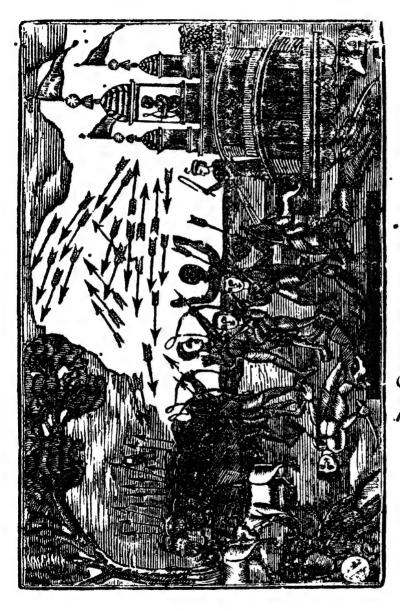

ইনুর্বিভের যুদ্ধ ও প্রেন্

[ 88 ]

এত বলি ইন্দ্রজিত করিছে আঁটনি। স্মাজি, তোমায় কৈটে:খুড়া ঘূচাইব শনি॥ ্বিভীষণ বৈলে:বেটা বলিস বিপরীত। ভাল মতে জানে দর্বে আমার বে রীত ॥ ্রাক্ষদকুলেতে জিম্ম নহি কদাচার। পরদ্রব্য:না লই:না করি পরদার॥ কৌদহাজার দৈবকতা তোর বাপের ঘরে এত স্ত্রী থাকিতে তবু পরদার করে॥ হরে আনে পরনারী তপে তপম্বিনী। শাপ গালি পাড়ে তবু না ছাড়ে কামিনী'॥ কত শত:মুনি,ঋষি মেরে কৈল পাপ। অন্ত নাহি যত পাপ করে তোর বাপ॥ ত্রিভুবন সনে তোর বাপের বিবাদ। কত কাল মবে পাপ.পড়িল প্রমাদ। সর্বদা না ফলে বৃক্ষ সময়েতে ফলে। তোর বাপের ফদ । যে ফলিল এতকালে।। নিকট মরণ তোর ওরে ইন্দ্রজিত। সবান্ধবে লঙ্কা ছেড়ে যাহ এক ভিত॥ অগ্নির বরেতে বেটা জিনিস বারে বার। অগ্নির নিকটে বর পাবেনাক আর॥ যজ্ঞপুর্ণ দিতে চাহ মরণের বেলা। এখনি লক্ষ্মণ তোর কাটিবেন গলা॥ এত যদি তুইজনে হৈল গালাগালি। হাতে ধনু আইল লক্ষণ মহাবলী। লক্ষ্মণ বলেন বেটা ছুষ্ট নিশাচর। লেখাদেখি এখনি পাঠাব যসঘর॥ মারিতে এলাম তোরে লঙ্কার ভিতরে। সর্বব ছঃখ ঘুচাব কাটিয়া আজি তোরে॥ পিতৃ আগে কৈও পিয়া সংগ্রামের কথা। আজিকার রণে যদি থাকে তোর মাধা॥ ্তিত যদি লক্ষণ তর্জ্জন করে রলে। কুপিল যে মেঘনাদ অগ্নি হেন ছলে॥ অফটবীর বানর উঠিয়া তার রথে। তুর্জ্বয় বানর সব লাগিল গর্জ্জিতে॥ সার্থি সহিত রথ উলটিয়া ফেলে। লাফ দিয়া ইন্দ্ৰজিত পড়ে ভূমিতলে॥

বিরথী হইল বদি রাবণ্নন্দন। হরিষ হইয়া বাণ যোড়েন লক্ষ্মণ॥ তুজনার উপরে তুজনে বিশ্বে বাণ। কেই কারে নাহি পারে ত্রন্তনে সমান। ভয় পায়ে ইন্দ্রজিত ভাবে মনে মন। আপন কটকে বীর ডাকিল তগন। ইন্দ্রজিত বলে শুন যত নিশাচর। রথসভলা করি আমি' আসিব সম্বর॥ অ'জি নর বানরে পাঠাব যমালয় 🗇 ক্ষণেক থ¦কহ সবৈ না করিহ ভয়॥ 🗸 এত বলি গোপনেতে করিল গমন। অন্মেতে কি জানিবে না জানে বিভীষণ। মায়াতে যে রথখান করিল নির্মাণ। বায়ুবেগে অন্ট্রোড়া রথের যে;গান॥ গায়েতে বিচিত্র দাণা মাথায় টোপর। হস্তে ধনুঃ প্রবেশিল রণের ভিতর॥ লক্ষ্মণ বলেন বেটা সায়ার নিদান। দেখেছিলাম এক মূর্ত্তি এবে দেখি ভাষে॥ মেবনাদ মায়া দেখি চিন্তিত লক্ষ্মণ। হেনকালে লক্ষ্মণেরে কন বিভীষণ॥ বিভীষণ বলে জুমি না হও চিন্তিত। এখনি মরিবে বেটা চুফ্ট ইন্দ্রজিত॥ মেঘনাদ যদি লুকায় মেঘের আড়েতে। সহজ্ৰ চফেতে ইব্ৰু না পায় দেখিতে॥ ইদ্র বেঁধে এনেছিল লঞ্চার ভিতরে। ব্রন্ধা আদি মাগিয়া লইল পুরন্দরে॥ মায়ারূপে গিয়াছিল লক্ষার ভিতর। মায়াতে সাজায়ে রথ আনিল স্তুর॥ রণেতে প্রবেশ আগে করুক ইন্দ্রজিত মারিব উহারে বন্দী করে চারিভিত্ত ॥ ' উপরেতে উঠে যদি পাইয়া তরাস। হনুমান গিয়া রক্ষা করিবে আকাশ।। অগ্রির কুমার নীল নানা মায়াধর। সৃক্ষরপে যাইয়া পাতাল রক্ষা কর। লঙ্কার যতেক সন্ধি বিভাষণ জানে। ∶যুড়িয়া **লঙ্কার পথ রহে** বিভীষণে ॥

গগণে পর্বত হাতে রহে হনুমান। সম্মুথে লক্ষ্মণ বীর পূরিল সন্ধান॥ বিভীষণের যুক্তি না বুঝিল ইন্দ্রজিত ! মেঘনাদে বেড়ি বানর মারে চারিভিত॥ সম্মুখেতে বাণ রৃষ্টি করেন লক্ষ্মণ। লক্ষণের বাণ গিয়া ছাইল গগণ। অস্ত্র দেখি ইক্রজিত পলায়, তরাসে।\* ্রথের সহিত যায় উঠিতে আকাশে। সার্রণি দেখিতে পায় বীর হনুমানে। প্রবন্ধেতে রথ চালায় দক্ষিণে॥ লাত দিয়া হনুমান পড়ে তার রথে।। চুর্গ কৈল রথখান এক পদাবাতে॥ ভাঙ্গিয়া রথের ধ্বজ ফেলে চারিভিতে। অন্তরীক্ষে পলাইতে চাহে ইন্দ্রজিতে॥ শূন্যে যায় ইন্দ্রজিত দেখে হন্মান। তুই পায়ে ধরে তার দিল এক টান ॥ অন্তরীক্ষে হুইজনে লাগে হুড়াহুড়ি। ভূনিতলে পড়ে দোঁহে করে জড়াজড়ি॥ হেঁটে ইন্দ্রজিত পড়ে হনু তারোপরে। বুকে আঁটু •িদয়া তার গলা চেপে ধরে ॥· শীঘ্র এস কপিগণ ডাকে হলুমান। সবে মেলি ইন্দ্রজিতের'বধহ পরাণ॥ হনূমান বাক্যে কপি যায় তাড়াতাড়ি। সকল বানর মিলি আসে রড়ারজি॥ কুপিল যে ইন্দ্ৰজিত বলে মহাবলী। বানরগণেরে দেখি উঠে ঠেলীঠেলি ॥ বানর উপরে বাণ করে বরিষণ। কপিগণ পলায় সহিতে নারে রণ॥ ইন্দ্রতি প্লায়ে লঙ্কাতে যেতে চাহে। চাপিয়া লঙ্কার দার বিভীষণ রহে॥• বিভীষণ বলে বাছা আজি যাবে কোথা। এখনি লক্ষ্মণ তোর কাটিবেন মাখা॥ শীত্র এদ লক্ষণ ড়াকেন বিভীষণ। ত্বরা করি ছুফ্ট বেটার বধহ জীবন॥ বিভীষণ বচনে লক্ষ্মণ আগুয়ান। ইব্রজিত কাছে গেল পূরিয়া সন্ধান॥

তুজনে দেখিয়া বাণ যোড়ে তুই জনে ত্রজনে পড়িল ঢাকা ত্রজনার বাণে॥ চারিদিকে পড়ে বাণ নাহি লেখাজোখা। সুইজনে বাণ কেলে যার যত শিক্ষা॥: অমর্ত্ত সমর্থ বাণ বাণ পদ্মাপন। বিষ্ণুজাল ইন্দ্ৰজাল কাল হুতাুশনঃ॥ উল্কাবাণ বরুণ বাণ বিহ্যুৎ খরশান। গঙ্গেন্দ্র নক্ষত্র যোজ জ্যোতির্দ্ধিয় বাণ ॥ শ্বুচীমুখ শিলীমুখ ঘোর দরশন। সিংহদন্ত বজ্রদন্ত বাণ বিরোচন॥ দণ্ড ঐষিকাদি বাণ বাণ কর্ণিকার। চক্রমুখ সূর্য্যমুখ বাণ সপ্তসার ॥ নীল হরিতাল বাণ বিকট শঙ্কর। অব্ধচন্দ্র খুরূপার্ষ বাণ মনোহর॥ এত বাণ ছুই বীরে করে অবতর্ণির । দশদিক লঙ্কাপুরী করে জন্ধকার॥ ছজনে বরিষে বাণ তুজনে প্রবীণ। বাণের কুহকে নাহি জানি রাত্রি দিন॥ লক্ষাণ অশক্ত হৈল প্রহারের যায়। ব্রহ্মা বলে পুরন্দর করহ উপায়॥ ব্রহ্মঅস্ত্র পুরন্দর করিদেন দান। শংস্মণ সে ত্রহ্ম অন্ত্র পুরিল সন্ধান। বাণেরে বুঝায়ে কন ঠাকুর লক্ষাণ। ব্রন্ধা ভাবি ব্রন্ধা তোমায় করিল স্থান। •যদি রঘুনাথ হন বিষ্ণু অবতার। তবে তুমি ইন্দ্রজিতে করিবে সংহার 📗 ইব্ৰজিতা মাথা কাটি পাড় ভূমিউলে।: নির্ভয়েতে নিদ্রা যাক দেবতা সকলে॥ এত বলি ত্রন্মঅন্ত্র পূরিল সন্ধান। অস্ত্র দেখি ইক্র 🏿 তার উড়িল পরাণ ॥ জাঠা জাঠি কত এড়ে অস্ত্র কাটিবারে। 🤫 লোহার পাবড়া মারে অস্ত্র নাহি ফিরেনা অব্যর্থ ব্রহ্মার বাণ কেবা ধরে টান। ইব্রুজিতার মাথা কাটি করে হুই খান 🕼 পড়িল যে ইন্দ্রজিত সংগ্রাম ভিতরে 🕸 ধাইয়া বানরগণ রাক্ষণেরে মারে 🖫

পশায় রাক্ষদগণ গণিয়া প্রমাদ।
রামজয় বলে কপি ছাড়ে সিংহনাদ ম
পড়িল মস্তক সহ মুকুট কুগুল।
'ইন্দ্রজিতার মুগু গড়াগড়ি ভূমিতল।'
ইন্দ্রজিতার কাটামুগু উপরেতে চড়ি।
কোন কপি শাথি মারে কেহু মারে বাড়ি।
কীল লাথি মারিয়া মস্তক করে গুঁড়া।
জীয়ন্তে না পারে কপি মড়ার উপর খাঁড়া
কৃত্রিবাস পণ্ডিত কবিছে বিচক্ষণ।
ইন্দ্রজিতা বধ গীত গান রামায়ণ।

ইক্রজিতের মরণে দেব-গণাদির আনন্দ।

যে ধরিলে ধনুর্বাণ, ইন্দ্র সদা কম্পমান, বীরদাপে বস্তমতী ফাটে। ত্রিভুবনে যত বীর, যার বাণে নহে স্থির, यक तक ना यात्र निकरि ॥ **८**इन वीत रेमन तरन, জয় জয় ত্রিভুবনে, মুনিগণ করে বেদধ্বনি। পুলকিত চরাচর, গন্ধর্বব কিন্নর নর, জয় জয় শব্দ মাত্র শুনি॥ রণে মৈল ইন্দ্রজিত,সকলেতে আনন্দিত, थ्य तीत ठोकूत लक्ष्मण। স্থরামুর ঋষি যতি, লক্ষাণেরে করে স্তৃতি, मरव रेकन भूष्ट्र वित्रवण ॥ ইক্রজিতার মরণে, হর্ষত দেবগণে, বাল বৃদ্ধ দবে আনন্দিত ১ কহেন লক্ষ্মণ প্রতি;করিলে যে অব্যাহতি, ত্রিভূবনে ঘুচাইলে ভীত। হুইল অপার স্থ্য, খণ্ডিল মনের ছঃখ, নিশ্চিত সকলে কুতুহল। যত স্বর্গ বিভাধরী,পান্ত অর্ঘ্য হাতে করি, ख्रभूदत करत चूमक्रल॥ যতেক অমরাবতী, জালিয়া ঘূতের বাতি, স্থথে ক্রীড়া করে স্থরপতি।

বেদ পড়ে রহস্পতি, সকলের অব্যাহতি, নাচে দেব হর্ষিত অতি॥ ত্রিভুবন পরাজয়, যার অস্ত্র নাহি সয়, নানা শিক্ষা যাহার ধসুকে। বিপক্ষে যেন শমন, রথথান স্থানোভন, ভয়ে কেহ না যায় সম্মুথে॥ করি রথ আরোহণ, আইলেন দেবগণ, লক্ষণেরে কহে যোড়হাত। বিনাশিয়া লক্ষেশ্বর, ঘুচাহ দেবের ডর, উদ্ধার করহ রঘুনাথ। রাবণ যাউক ক্ষয়, রামের হউক জয়, দূরে য়াক দেবের তরাস। দীন জনে কর দয়া, দেহ রাম পদছায়া, নাচাড়ী গাইল কুত্তিবাস॥

> ইন্দ্রজিতের মৃত্যু গুনিরা শ্রীরাম-চন্দ্রের আনন্দ।

বাণে বাণে হইলেন লক্ষণ পীড়িত। হনুমান বিভীষণ উভয় সহিত॥ তুই হাত তুলি দিয়া উভয়ের ক্ষন্ধে। বহিৰ্গত **হইলেন লঙ্কার বৃহন্দে**॥ পার্চাইয়। লক্ষণেরে <u>শ্রীরাম চিন্তিত</u>। মায়াযুদ্ধে তারে পাছে মারে ইব্রুঞ্জিত॥ মায়াবীর ইক্সজিত মায়ার নিদান। পাছে বা সে লক্ষণের করে অকল্যাণ॥ এত ভাবি পথ পানে চাহেন সঘনে। হেনকালে উপনীত লক্ষ্মণ সে স্থানে॥ বহিছে শোণিতধার লক্ষ্মণের গায়। দেখিয়া-শ্রীরাম মনে বিভ্যমান তায়॥ বিভীষণ বলে প্রভু করি নিবেদন। আইলেন ইন্দ্ৰজিতে বধিয়া লক্ষ্মণ॥ জিনিয়া প্রচণ্ড রিপু, লক্ষণ সরক্ত বপু, উপনীত রামের গোচর। বামকরে শরাসন, ্ভয়ঙ্কর দে গঠন, দক্ষিণ করেতে এক শর॥

রিপুজয় করি রুজে,সংগ্রামের বেশ সঙ্গে, आहेन मक्न महावीतः। আনন্দে প্রফুল কার, রক্তধারা বহে গার, রণশ্রমে হইয়া অস্থির।. শুনিয়া সংগ্রাম জ্বস্, জীরাম আ নন্দময়, ভাবেন মরিল ইন্দ্রজিতা। সাগর তরিমু হেলে, কি আর গোখুর জলে, রাবৃণ বধিয়া প্রাব সীতা ॥ যত হয়নাপতি সঙ্গে, স্থাব নাচেন রঙ্গে, সংস্থাত সকল অধিকারী। नल नील वालिञ्चल, म te वानन्युक, কপিগণ নাচে সারি সারি॥ বৈরিকুল করি নাশ, আইলাম তব পাশ, কহে বিভীষণ গুণগ্ৰাম। লক্ষণ নোঙায় মাথা, কহেন সকল কথা, শুনিয়া কোতুকী অতি রাম॥ শুনি লক্ষণের বোল,শ্রীরাম দিলেন কোল लला हे इसिया मूथ हा है। চুন্ধিল ধনুক বাল, লইয়া মস্তক্ষাণ, তোমা বই নাহি আর ভাই॥ লক্ষণ করেন স্তুতি, তুমি ত্রিদশের পতি, ক্ষি তিতলে বিষ্ণু অবতার। তব যারে আশীর্কাদ, জিনে কোটি মেঘনাদ, তারে জিনে হেন সাধ্য কার॥ পশুপতি বুহস্পতি, শচীপতি করে স্তুতি, তাহার নাহিক যমতার । লক্ষাণ করিল স্ততি, আনন্দিত রঘুপতি, নাচাড়ী র চল কৃত্তিব।স॥

ইক্রজিতের যুদ্ধে শ্রীপক্ষণের অঙ্গক্ষত হওয়াতে ত স্থানে কণ্ড্রক ঔষধ প্রদান।

শীরাম বলেন হে হ্যেণ বৈদ্যবর।
ফুটিয়ীছে লক্ষণের সর্বাঙ্গেতে শর॥
বাণকলা রহিয়াছে শরীর ভিতর।
কেমনে সহিল এ কোমল কলেবর॥

(भचनारम मात्रिया ताथिन रमवनन। সীতা উদ্ধারের মূল হইল লক্ষ্ণ। শক্ষাণের অঙ্গে অন্ত্র রহিছে ফুটিয়া। মহৌবধ দেহ সব বাণ উপাড়িয়া॥ এতেক বলেন যদি কমললোচন। • ঔষধ বাহির করে স্থান্। একে একে বাহির করিল যত শর। ঔষধ লেপিয়া দিল অস্কের উপর॥ অঙ্গেতে প্রবেশ কৈন ঔষধের ছাণ। স্থলর শরীর হৈল পূর্বের সমান॥ মিশায়ে বাণের চিহ্ন হইল স্থন্দর। পূর্ব্বমত লক্ষ্মণের হৈল কলেবর॥ আনন্দ অবধি নাই প্রভু রঘুনাথ। স্ববেণের অঙ্গেতে বুলায় পদাহাত॥ রাম বলে স্থামেণ হে কি কৰ তোঁমারে। তোমার সমান বৈচ্চ নাহিক সংসারে॥ ব'বে বাবে প্রাণদান দিলে স্বাকার। ত্রিভুবনে এই কীর্ত্তি রহিল তোমীর॥ বন্দিল স্থাবেবিজ রামের চরণ। কুতিবাদ পণ্ডিত রচিল রামায়ণ॥

> ইক্রজিতের মৃত্যু প্রণে রাবণ ও মন্দোদরীক বিল্প। •

•মেঘনাদ পড়ে ইনে প্রভাত সময়।

ভয়ে রাবণের আগে কেহ নাহি কয়॥

গাগনে হইল বেলা দিতীয় প্রহর।

বসিয়া মন্ত্রণা করে যত নিশাচর॥

ভানে ছানে বসি যুক্তি কিংছে রাক্ষম।

কহিতে রাবণ আগে না করে সাহস॥

পাত্র মিত্র সকলেতে মন্ত্রণা করিয়ে।

ভগ্নদৃত এক জন দিল পাঠাইয়ে॥

রাবণ সম্মুখে কহে যোড় করি হাত।

রণের সংবাদ শুন রাক্ষসের নাথ।

লঙ্কাপুরী বীর শুন্ত হৈল এত দিনে।

সেঘনাদ পড়ে মাজি লক্ষ্ণের বাবে॥

দৃত মুখে শুনি মেবনাদের মরণ। সিংহাসন হৈতে পড়ে রাজা দণানন॥ উচৈঃশ্বরে ডেকে বলে কোথা ইন্দ্রগিত। 'আছাড় খাইয়া পড়ে হইগা মূক্তিত'॥ ধরিয়া তুলিল যত পাত্র মিত্র আসি। प्रभूट डोटन जन कलभी क्रमी॥ অনেক কক্টেতে রাজা পাইল চেতন। চেত্র পাইয়া রাজা করয়ে ক্রন্দন॥ রাক্ষদকুলের চুড়া পুত্র ইন্দ্রজিতে। প্রাণ হার।ইলে নর বানরের হাতে॥ আমার সর্বস্ব তুনি লক্ষা অধিকারী। পিতা দশানন তোর মাতা মন্দোদরী॥ প্ৰতিক্ষর কাঁপে দেখে তের বাণ। একবাণে ইব্ৰু বেটা না সহিত টান॥ : ত্রিভুবনে যোদ্ধা নাই তোমার সমান। মনুষ্যের বাণে পুত্র হারাইলে প্রাণ॥ কুম্ভকর্ণ ভাই শোক রহিয়াছে বুকে। লঙ্কার রাপণ মরি তোমা পুত্র শোকে॥ ভাই নহে চণ্ডাল পাশিষ্ঠ বিভীয়ণ। যজ্ঞভঙ্গ করে তোমার বনিল জীবন॥ যদি প্রাণ বাঁচে রাম তপস্বীর রণে।, অংগে আমি কাটিব চণ্ডাল বিভীষ্ণে॥ হাহ পুত্র ইন্দ্রজিত গেলি কোথাকারে। সন্মুখ সংগ্রামে আমি পাঠাইব কারে॥ পুত্রশোকে কান্দি রাজ। গড়াগড়ি যায়। শুমুও কলেবর ধুলাতে লোটায়॥ ক্ষণে ক্ষণে অচেতন ক্ষণেক চেতন। कि रेश्न कि रेश्न विन का निष्ट वा वा ॥ কুড়ি চক্ষে বারিধারা লঙ্কা অধিকারী। ইন্দ্রজিত মৈল বার্ত্তা পায় মন্দোদরী না : আছাড় খহিনা পড়ে মন্দোদরী রাণী। উট্টেম্বরে কান্দে দশ হাজার সতিনী॥ স্পানহোন মন্দোদরী ধরাতলে পড়ে। भित्र जन ज|त्न (कह (मर्ट्य (नर्ड्ड (b.ड् নাসিকাতে হস্ত দিয়া :দখিছে সব ই । কেহ বলে বেঁচে আছে কেহ ৰ ল নাই॥

এলো থেলো কবরী বন্ধন কেশপাশ। চক্ষে বহে বারিধারা ঘন বহে খাস॥ চৈত্ত পাইয়া বলে কোথা ইন্দ্ৰজিত। দেখা দিয়া প্রাণ রাখ মায়ের ত্বরিত। আমি নানা উপহাঙ্গে,পূজিয়া যে মছেশ্বঙ্গে, তোমা পুত্ৰ পাইলাম কোলে। কিছু দিন ছিল তুখ, এখন ঘটিল জুঃখ, হেন পুত্র পড়ে রণস্থলে 🕸 কি যোর বসতিবাস,জীবনে কিছার আশ, কি করিবে ছত্র নবদণ্ড। কি আর পুষ্পক রথ,বীর ভাগ আছে যত,. ত্যোমা বিনা সব লণ্ডভণ্ড। ভূমিতলে লেটাইয়া,পুত্রশােকেবিনাইয়া, ক্রন্দন করিছে মন্দোদরী। হায় পুত্র মেঘনাদ, কেন এত পরমাদ, আজি সে মজিল লঙ্কাপুরী॥ শচী সহ শচীপতি, স্থথেতে কৰুন স্থিতি, স্বজ্নে ভুঞ্জুক দিনপতি। হর্ষিত "হারবর, ত্রন্না বিষ্ণু মহেশর, লঙ্কার দেখিয়া এ তুর্গতি॥ ইন্দ্র আদি দেবগণে, জিনিয়াছ তুমি রণে; তব ডরে'কেহ নহে স্থির। কি কহিব বিভীষণে, শক্তে আনে যজ্ঞহানে, তেঁই সে বধিল রমুবীর॥ নানা গুণে রূপে ধ্যা, দক্ষ বিঘাধর ক্যা, বিবাহ দিলাম তোমা সহ। তারা না পাইল সুখ ,ভুঞ্জিবে কতেক হুঃখ কত দবে পতির বিরহ॥ অযোদিসম্ভবা ক্রমা, রামের সুন্দরী ধ্যা, ে হরিয়া আনিল তোর বাপে।. সতী পতিব্ৰতা রাণী,ব্যর্থ নহে তার বাণী, এ লঙ্কা মজিল তার শাপে॥ যজ্ঞ যবে পুত্র করে, দেবগণ কাঁপে ডরে, কোন লোক না যায় সেখানে। হেন পুত্র মরে যাব, সকল অসার তার, হায় পুত্র-কি মোর জীবনে॥

শ্রীরামের রূপ ধরি, সংসারে আইল হরি, করিতে রাক্ষসকুল নাশ। নর নয় দীতাপতি, হেন লয় সোর মতি, নাচাড়ী রচিল কুত্তিবাস ॥

রাবণের যুদ্দে গম্ন ও লক্ষণের

শক্তিশেল।

পুর্ত্রশৈকে মন্দোদরী করিছে রোদন। মন্দের্দরীর ক্রন্দনেতে রুষিলা র:বণ ॥ সীতা লাগি মজিল কনক লক্ষাপুরী। আজি দীতা কাটিয়া ঘুচাব দব বৈরী॥ মায়াসীতা কেটেছিল পুত্ৰ ইব্বজীত। সাক্ষাতে কাটিয়া সীতঃ ঘুচাইব ভীত॥ হাতে করি লয় রাবণ খড়গ এক ধারা। কুড়ি চক্ষু হৈল যেন আকাশের তারা॥ তুই প্রহরের রবি অঙ্গের কিরণ। কালান্তক যম যেন রুষিল রাবণ॥ সীতারে কাটীতে যায় প্রনের বেগে। রাবণের পাত্র মিত্র পিছে গিয়া লাগে॥ খভূগ হাতে ধায় রাবণ আনোকের বনে। কার সাধ্য প্রবোধিয়া ফিরায় রাবণে॥• প্রবেশ করিল গিয়া অশোকের বন। রাবণে দেখিয়া সীতা করেন ক্রন্দন॥ মনেতে বিচার করে রাণী মন্দোদরী। সর্বনাশ হয়েছে মজেছে লক্ষাপুরী ॥ তাহাতে রাবণ কেন স্ত্রীবধ করিবে। রমণী বধের পাপে পরকাল যাবে। এত ভাবি মন্দোদরী সন্থরে ক্রন্দন। ধূলাঁয় ধূসর অঙ্গ লোহিত লোচন॥ পাগলিনী প্রায় রাণী ছুটে উদ্ধিমুখে. উপনীত দশানন সীতার:সম্মুথে॥ একেত রাবণ তাহে কোধে কম্পমান। রক্তবর্ণ ঘুরিতেছে বিংশতি নয়ন॥ আতক্ষে অস্থিরা সীতা: দৈখিয়া রাবণে॥ কাটিবে রাবণ আজি ভাবিলেন মনে॥

পুত্রশেকে আসিতেছে করিকে ছেদন। কোথা প্রভু রঘুনাথ দেবর লক্ষাণ॥ অভাগীরে দেখা দেও সংশাকের বনে! রামের মহিষী আমি কাটিল রাবণে॥ উ,চৈচঃস্বরে সীতাদেবী করেন রোদন। সীতারে কার্টিতে খড়গ তুলিল রাবণ। পিছে থাকি সাপটিয়া ধরে মন্তোদরী। ছিছি মহারাজ বধ করে। না হে নারী॥ রবিণ বলে মায়াদীতা কাটে ইন্দ্রজিতে। মরে পুত্র ইব্রুজিত সীতার জন্মেতে॥ সাঁতা এনে সর্বনাশ হলো লক্ষ,পুরে। যুচাব সকল শোক কাটিয়া সীতারে॥ মন্দোদরী কহিতেছে করি যোড়হাত। পর্ম পণ্ডিত তুমি রাক্ষদের নাথ ম বিশ্বশ্রবা পিতা তব সংসারে পূজিত। তোমার এ নারীবধ না হয় উচিত॥ একে দেখ মজেছে কনক লঙ্কাপুরী। পাপেতে মজনা তাহে বধ করে নারী॥• করে ধরি মন্দোদরী ফিরায় রাবণে। ভয়ে সাঁতা চাহিলেন রাবণের পানে॥ রাবণ দেখিল সাঁত। ফিরাইল আখি। রাবণ ভাবয়ে সাঁতা দিলেক কটাফি॥ ভরদা পাইয়া গেল লঙ্কার ভিতুরে। সিংহাদন ত্যজি বৈদে ভূমির উপরে। অভিমান ভরে ভাবে লঞ্চা অধিকারী। যেরে যরে কান্দে যত বীরভাগের নারা। শোকের উপরে শোক পাইল রাবণ। বিদলে সোয়ান্তি নাই করয়ে শয়ন॥• ইন্দ্রাজত শোক তবু নহে পাসরণ। আপনি সাজিল রাগা করিবারে রণ॥ স্ত্রালোকের ক্রন্সন শুনিয়া ঘরে ঘরে 🛴 অভিমানে পরিপূর্ণ রাঙা লক্ষেশ্বরে॥ • অমূল্য রতনে করে বিচিত্র সাজন। সর্বাঙ্গে ভূষিত করে রাজ আভর্ণ।। মেঘের বরণ অঙ্গে ধবল উত্তরী। মূগমদে পরিশেক স্থান্ধি কস্ত রী॥

দশ ভালে দশ মণি করে ঝলমল। চক্র সম কুড়ি কর্ণে কুড়িটা কুণ্ডল। নানা অস্ত্রে সাজিলেক মনোহর বেশে। চৌদহাজার নারী আসি ধরে আশে পাশে ইব্রুজিত শোকে রাজা হয়েছে কাতর। চক্ষের কোণেতে নাহি চাহেঁ লক্ষেশ্র॥ ধন্তুৰ্বাণ লয়ে রাবণ যায় মহাক্রোধে। রাণী মন্দোদরী আসি পশ্চাতে বিরোধে॥ অপিনার দোষে রাজা কৈলে বংশনাশ। রামের দীতা রামে দেহ থাকুক গৃহ বাস ॥ মন্দোদরী পানে রাজা ফিরিয়ে না চায়। মৃত্যুকালে রোগী যেন ঔষধ না খায়॥ নিকট মরণ তার কি করে ঔষধে। না রহে রাবণ মন্দোদরী প্রবোধে॥ স্বামি প্রদক্ষিণ ক্রি পড়িল মঙ্গল। মন্দোদরা চক্ষে জল করে ছল ছল॥ অন্তরে বৃঝিয়া রাণী কান্দিল প্রচুর। দ্ধ হাজার সতিনীতে নিল অন্তঃপুর॥ ব্রহন্দরে বহির্গত হইল রাজন। রথ লয়ে সার্থি যোগায় ততক্ষণ॥ কনক রচিত রথ স্বর্ণের চাকা। রথের উপরে শোভে নেতের পতাকা।॥ বিচিত্র নির্মাণ রথ অষ্ট ঘোড়া বহে। রথের উপরে উঠে দশানন কহে॥ ধনুক ধরিতে শঙ্কায় যে যে বীর জানে। 'ছোট ব্ড় সাজিয়ে আস্থক মোর সনে॥ ইন্দ্রজিত পড়ে রণে বার চুড়ামণি। আর কারে পাঠাইব যাইব আপনি॥ পদ্মকোটি ঠাট ছিল লঙ্কার ভিতর। সাজিল রাবণ সঙ্গে করিতে সমর॥ প্শিচম তুয়ারে আছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ। ্যুঝিবারে সেই দারে গেলেন রাব্ণ ॥ দাগুায়েছে রাবণ ধন্তকে দিয়া চড়া। বায়ুবেগে সারথি চালায়ে দিল ঘোড়া॥ সিংহাসন ছাড়ি রণে প্রবেশে রাবণ। ভঙ্গ দিয়া পলায় যতেক কপিগণ॥

গৰ্মাদন দেনাপতি হৈল আঞ্চান। বিমুখ করিল রাবণ মেরে পঞ্চবীণ॥ নীল বানর দশানন দেখিয়া সম্মুখে। তিন বাণ বিশ্বিপেক নীলবার বুকে॥ ত্রিশ বাণে পড়িল কুমুদ মহাবীর। নয় বাণে বিদ্ধে জাসুবানের শরীর॥ গয় গবাকে বিশ্বিলেক দশ দশ বাণে। ত্বই শত বাণে বিশ্বে বীর হনুমানে॥ আশী গোটা বাণ খেয়ে অঙ্গদ পড়িল। পঞ্চদশ বাণে বীর স্থানেণে বিদ্ধিল। বানর কটক পড়ে নাহি লেখাজোখা। পড়িল বানর যত নাহি তার সংখ্যা॥ সার্থিরে অ'ত্তা দিল রাজা দশানন। পশুর সঙ্গেতে যুদ্ধ নাহি প্রয়োজন॥ রথ সহ রাম আর লক্ষণের কাছে। সে উভয়ে মারিরে বানর মারি পিছে॥ রাবণের আজ্ঞা পায়ে সার্থি সত্তর। চালাইয়া দিল রথ রামের গোচর॥ রথখান আদে যেন বিদ্যাৎ চমকে। লক্ষ লক্ষ স্বৰ্ণঘণ্টা বাজে চারিদিকে॥ রথখান শব্দে কপি পলায় লাথে লাথে।। পাৰ্ব্বতায় পাথী মেন উড়ে ঝাঁকে ॥ হাতে ধনু রাবণ গোল রামের সন্মুখে। বৈকুণ্ঠের নাথ রাম দশানন দেখে॥ দক্ষিণে অক্ষয় ভূণ বামেতে কোদণ্ড। বিষ্ণু অবতার রাম তুবাহু প্রচণ্ড॥ স্বন্দর নাসিকা র'মের চৌরস কপাল। ফল মূল থান তবু বিক্রমে বিশাল॥ হেন্দর ধতুক বাণ ণিচিত্র গঠন। রামের শরীরে রাবণ দেখে ত্রিভুবন।। শ্রীরামের সর্ব্ব অঙ্গ নির্থিয়ে দেখে। পৰ্কত সমুদ্ৰ দৰ্প দেখে লাখে লাখে॥ মনে মনে চিন্তা করে রাজা দশানন! একান্ত জানিতু রাম দেব নারায়ণ॥ যদিচ রামের হাতে হরত মরণ। একান্ত বৈকুঠে যাব, না যায় খণ্ডন॥

वित्रम इंहेरग़ त्कन इंहेव विशूथ। রামের সন্মথে গেল পাতিয়া ধনুক॥ দৈবের লিখন কভু না যায় খণ্ডন। শ্রীরাম রাবণে দোঁহে বাজে মহারণ॥ শত বাণ যোড়ে রাবণ ধনুকের গুণে। কাটিলা বিংশতি বাণে রাজিবলোচনে॥ বাছিয়া রাবণ বরিষয়ে চোথ শর। বিনিয়া কোমল অঙ্গ করিল জর্জ্জর॥ বাণ্ধাতে রঘুনার্থ হৈল অচেতন ৷ রাম পাছ করি আগে রহিল লক্ষণ॥ রাবণ উপরে বীর শীঘ্র এড়ে বাণ। দিব্য বাণ মারিলেন পুরিয়া স্ক্রান॥ লক্ষণ যে বাণ মারে বলে মহাবল। সার্থির মুগু কাটি পাড়ে ভূমিতল॥ লক্ষণের বাণেতে যে রথ হৈন মুড়া। গুনাঘাতে বিভাগণ মারে অফ ঘোড়া॥ কেংপে দশানন বিভীষণ পানে চার। তুলিয়া নিলেক শেল দেখে ভয় পায়॥ বংশনাশ করিলি পাপিষ্ঠ বিভীষ্ণ। মারিয়া পাঁজিব আজি রাথে কোন জন।। র্ণ না সম্বরে রাবণ গর্ভিয়া কোপেতে। বিভীষণে মারিতে ধে শেল লয় হাতে॥ শেলপাট এড়িলেক দিগা হুহুস্কার। স্বৰ্গ মৰ্ত্ত্য পাতালে লাগিল চমৎকার॥ শেলপাট দেখে চম্বিত বিভীষ্ণ। ডেকে বলে প্র:। রাথ ঠাকুর লক্ষাণ। শেলের উদ্দেশেতে লক্ষণ এড়ে বাণ। তিন বাণে শেল কাটি কৈল চারি খান॥ শেল কাটা গেল বানর দিল টিটকারী। কুপিল রাবণরাজা লঙ্কা অধিকারী। কুড়ি চ্ফু ঘোরে রাবণ দেখি ভরস্কর। ষ্পার শেল হাতে নিল যমের দোশর।। বজ্রদম শেলপাট দেখে লাগে ভয়। যারে মারে শেল তার জীবন সংশয়॥ এনেছিল শেল রামে মারিবার মনে। কোপ করে সেই শেল হানে বিভীয়ণে।।

বিভীষণ ফাঁফর হইশ শেল দেখি। সেই শেল কাটিলেন লক্ষ্মণ ধাৰুকি॥ কোপৈতে রাবণ চাহে লক্ষ্মণের পানে। ময়দানবের শেল পড়ে গেল মনে॥ রাবণ কহিছে চক্ষু করিয়া পাকল। পেখিব মানুর বেটা কত ধরে বল। বিভীষণে বাঁচাইলি করে বাঁরপনা। মারি শেল রাখ দেখি বাঁচায়ে আপনা॥ তোর বাণে বিভীষণ পেলে প্রতিকার। মারি শেল তোরে দেখি কে রাখে এবার॥ এখনি মরিবি ভওঁ লক্ষণ তপস্বী। মৃত্যুকালে মনে কর জানকী রূপদী॥ মা বাপেরে মনে কর বন্ধ যত জন। মৈলে কার সঙ্গে আর নাহি দরশন॥ রাম স্থর্তাবের ঠাই মাগহ মেলানি। দিয়াছে অনেক যুক্তি করে কানাকানি॥ গর্জিয়া রাবণ রাজা শেলপাট ঝাঁকে। প্রাণ উড়ে দেবগণে শক্তিশেল দৈখে।। যফ রক্ষ কাঁপে আর গন্ধর্মর। ক।পে অউলোকপাল দেব পুরন্দর॥ শ্যমের ভগ্নী শেল শক্তি নাম ধরে:I যারে মারে শক্তিশেল সেই জন মরে॥ এক জনে गांतिल ना गत वश्च जन। যারে শেল মারে ভার অবশ্য মরণ॥ স্থর্গ্যের কিরণ যেন শেলপাট যায়। ভাবিগত রধুনাথ না পান উপার॥ চিন্তা করে রযুনাথ ভায়ের কুশল। --শেলেরে কং<ন স্তুতি চকে প্রায়ে জল॥ দেবমূর্ত্তি শেল ভূমি দেব অণিষ্ঠান। এবার-লক্ষাণে তুমি দেহ প্রাণদান ॥ ফিরে যাও শেলপাট রানণের হাতে 🌬 ভাই দান মাগি আমি তোমার সাঁফার্ডে॥ আপনি শমন মূর্ত্তিমান,শেল মুখে। লক্ষাণে ছাড়িয়া শেল পড় মোর বুকে॥ নিজে মৃত্যু অধিষ্ঠান শেলের উপর। ভাকিয়া রামের তরে ক্রিছে উত্তর॥

আমারে করিছ কেন এতেক স্তবন। লক্ষণে ভাড়িয়ে নাহি মারি অন্য জন ॥ থাকি সামি যার কাছে তার স্বাজ্ঞাকারী। যার কাছে থাকি আমি তার হিত করি॥। শ্রীরামে কাতর দেখে শেল নাহি থাকে। শূন্যবেগে পড়ে গেল লক্ষণের বুকে 🛭 পড়িল লক্ষণ বীর রঘুবংশচুড়া। প্রবেশে সকল শেল বাহিরেতে গোড়া॥ ভূমেতে পতিত বীগ্ন না নাড়েন পাশ। শেল বিন্ধি লক্ষ্মণের ঘন বহে খাস।। লক্ষণে এডিয়া সব পলায় বানর। দেখিয়াত রঘুনাথ হুইল ফাঁফুর॥ লক্ষণে রাখিবেন না রাখিবে আপনা। তিন ঠাই শ্রীরামের পড়িল ভাবনা # বাহির করিতে শেল টানয়ে বানরে। আপনি হুগ্রীব দৈনে শেল নাহি নড়ে। হুগ্ৰীৰ টানিছে শেল কপিগৰ চাহে। এত টান দের শেল বেরবার নহে॥ শরভ কুমুদ নল নলী আদি বীর। শেল ধরে টানে তবু না হয় বাহির॥ বানরের মধ্যে হনুমানের বাখানি। সে হনু ধরিয়া শেল করে টানাটানি॥. সাহদ করিয়া কেহ.নাহি মারে টান। টানে পাছে লক্ষণের বাহিরায় প্রাণ ॥ টানিতে বারশগণ না করে সাহস। স্থার টানে মরিবেন তারি অপয়শ ॥ দিলেন ধসুক বাণ সুত্রীবের হাতে। শেল ধরে টানিলেন প্রভু রঘুনাথে॥ বিশ্বস্তর মূর্ত্তি ধরে শেলে দিল টান। উপাড়িয়া **শেল**পাট কৈল খান খান॥ **লক্ষ্যণে বে**ড়িয়া রহে যত কপিগণ। কৈপেতে রাবণ করে বাণ বরিষণ॥ ভঙ্গ দিয়া পলায় বানুর যত বীর। প্রবোধ বচনে রাম করিলেন স্থির॥ লক্ষণে জিনিলি বোলে না ভাবিহ মনে। মারিয়া পাড়িব বেটা আজিকার বণে॥

যার লাগি বান্ধিলাম অলজ্য সাগরে। যার শাগি এত তুঃখ পেঁয়েছি অন্তরে 🛭 যার লাগি তোসবার দিনু তুঃখভরা। মারিয়া পাড়িব আজি পরনারী চোরা II পাইলাম যত চুঃখ সীতার হরণে। মারিয়া ঘুচাস্থ ভুঃথ আজিকার রণে॥ পর্বতে উপরে বৈদে দেখ সব স্থাথে। মারিব রাবণে আজি কার বাপে রাথে। রঘুনাথ বাক্যে করে সাহসেতে ভ্র! লক্ষণেরে রক্ষা করে যতেক বানর॥ ভাই শোকে যুঝে রাম বিক্রমে অপার। শ্ৰীব্ৰাম রাবণে যুদ্ধ বাজিল বিস্তর। বাছিয়া বাছিয়া রাম প্রহারেন বাণ। রাক্স কটক কেটে কৈল থান থান॥ শ্রীরামের বাণে রাজা করে ধড়কড়। সহিতে না পারে রাজা উঠে দিল রড়॥ সার্থিরে আজ্ঞা দিল রাজা দশানন। লঙ্কাতে চালাহ রথ ত্রিত গমন॥ লঙ্কাতে পলায়ে গেল রাজা লঙ্কেশ্বর। পশ্চাতে বানর ধায় বলে ধর এর॥ রঘুনাথ বাক্য কভু খণ্ডন না যায়। সেই দিন মারিতেন রাবণ রাজায়॥ লক্ষণ পড়িয়া আছে শক্তিশেল বাণে I রণ ছেড়ে আইলেন বাঁচাতে লক্ষণে। রণ জিনি রঘুনাথ পায়ে অবসর। লক্ষাণেরে কোলে করি কান্দেন বিস্তর 🎚 কি কুক্ষণে ছাড়িলাম অযোধ্যানগরী। মৈল পিতা দশর্থ রাষ্ট্য অধিকারী॥ জনক নন্দিনী সীতা প্রাণের সুন্দরী। দিনে হুই প্রহরে রাবণ কৈল চুরি॥ হারালাম প্রাণের ভাই অনুজ লক্ষ্মণ। কি করিবে রাজ্যভোগে পুনঃ যাই বন॥ লক্ষণ স্থমিত্রা মাতার প্রাণের নন্দন। কি বলিয়া নিবারিব ভাঁহার ক্রন্দন ॥ 'এনেছি স্থমিত্রা মাতার অঞ্চলের নিধি। আসিয়ে সাগর পারে কাল হৈল বিধি॥

মোর ছুঃখে লক্ষণ'যে ছুঃখী নিরন্তর ! কেন রে নিষ্ঠার হলে না দেহ উত্তর ॥ गवारे युधारव वार्जी कामि रगरन रनरन । কহিব তোমার মৃত্যু কেমন সাহসে॥ আমার লাগিয়া ভাই কর প্রাণু রক্ষা। তোমা বিনা বিদেশে মাগিয়া খাব ভিক্ষা॥ রাজ্যধনে কার্য্য নাই দাহি চাই সীতে। সাগ্রের ত্যজিব প্রাণ তোমার শোকেতে॥ উদমান্ত যত দূর পৃথিবী সঞ্চাদ্ন। তোমার মরণে খ্যাতি রহিল আমার॥ উঠরে লক্ষণ ভাই রক্তে ডুবে পাশ। কেন বা আমার সঙ্গে এলে বনবাস।।। সীতার লাগিয়া তুমি হারাইলে প্রাণ। তুমি যে লক্ষ্মণ মম প্রাণের সমান।। স্থবর্ণের বাণিজ্যে মাণিক্য দিয়া ভালে। তোমা বধে রঘুকুলে রাখিলাম কালি॥ কেন বা রাবণ সঙ্গে করিলাম রণ। আমার প্রাণের নিধি নিল কোন জন। কার্ত্তবীর্ঘ্যার্জ্জন রাজা সহত্র বাহুধর। তাহা হৈতে লক্ষ্মণ যে গুণের সাগর॥ র্থমন লক্ষণে মোর মারিল রাক্ষ্যে। আর না যাইব আমি অঁযোধ্যার দেশে। পিতৃযাজ্ঞা হৈল মোরে দিতে ছত্রদণ্ড। কৈকেয়ী সতাই তাহে হইল পাষ্**ত**। পিতৃসত্য পালিতে আইনু বনবাস। বিধি বাদী হৈল এই তাহে সৰ্বনাশ॥ অন্তরীক্ষে ডাকি বলে যত দেবগণ। না কান্দ না কান্দ রাম পাইবে লক্ষ্মণ।। ভাই ভাই বলে রাম ছাড়েন মিশ্বাস। শ্রীরামের ক্রন্সন রচিল কুত্তিবাস।।

হনুমানের গদ্ধাদন পর্বতে ওরধ
আনদ্দে:গদন।
শ্রীরাম স্থায়েণ কেন ধ্যেড়ান্ত করি।
শক্ষাণে বাঁচাও আগে শোক পরিহরি॥

আমার শক্ষণ বিনা আর নাহি গতি। জীয়াও লক্ষণে যদি তবে অব্যাহতি॥ ম্বেণ বলেন প্রভু না হও কাতর। वैंाििरतन व्यवनाह लक्क्यन क्ष्यू क्रियं।। হত্তে পদে রক্ত আছে প্রদন্ধ বদন। নাসিকায় শ্বাস বহে প্রফুল্ল লোচন॥' হেন জন নাহি মরে সবাকার জ্ঞানে। আনিবারে ঔষধ পাঠাও হনুমানে॥ শ্রীরাম বলেন শোকে-মম হিন্না পোমে দ আপনি পাঠাও ভারে ঔষধ উদ্দেশে ॥ স্থাৰেণ বলেন শুন প্ৰবনন্দন t ঔষধ আনিতে যাহ সে গন্ধনাদন ॥ গিরি গন্ধমাদন সে সর্বলোকে জানি ৷ তাহাতে ঔষধ আছে বিশল্যকরণী ॥ নয় শৃঙ্গ ধরে তার অন্তৃত নির্মাণ I: প্রথম শুঙ্গেতে তার মহাদেবের স্থান 🕪 আর শুঙ্গে উদয় করয়ে শশধর।' আর শৃঙ্গে তিন কোটি গন্ধর্কের ঘর।🗹 আর শৃঙ্গে রুক্ষ আৰ্ছে শাল 😉 পিয়াল 🕒 আর শৃঙ্গে সিংহ ব্যাস্ত চরে পালে পাল 🕸 আর শক্তে আছে তার খরতরা নদী 🛚 নদীর তুকুলে আছে বিস্তর ঔষধি'॥ নীলবর্ণ ফল ফুল পিঙ্গলবর্ণ পাডা। রক্তবর্ণ ভাটা তার: স্বর্ণবর্ণ:শতা ॥ আনহ ঔষধ হেন বিশল্যকরণী। রাত্রি মধ্যে আনহ যাবৎ আছে প্রাণী।। রাত্রিতে ঔষধ আন বাঁচাব সহজে। রজনী প্রভাতে প্রাণ যাবে সূর্য্য তেজে 🖟 বিলম্ভ না কর বীর যাও এইক্ষণ I তোমার-প্রফাদে জীবে ঠাকুর লক্ষণ্যা: আছুয়ে গন্ধবর সব মায়ার নিদান। সময়েতে হনুমান হইও সাবধান ॥ ক্রিশ কোটি গন্ধর্ব যে হাহা হুহু আছে 🛭 বাদ বিস্থাদ তার সঙ্গে কর পাছে॥ শ্রীরাম বলেন পথ আঠার বংশর। কেসনে আসিবে ফিব্লেরাতের ভিতর 🖟

এত দুর পথ যাবে আসিবেক রাতি। লক্ষণের না দেখি এবার অব্যাহতি 🛚 'दिन वा इरम्य देवन ग्रामारत श्राटनारम ।, আজি লক্ষর্ণ মরিলে কি করিবে ঔষধে॥ হাসিয়া বলেন তাবে প্রন্নন্দ্ন। এ রাত্রে ওঁগ্ধ আনি জীয়াব লক্ষ্মণ।। মনে কিছু ম্বুনাথ না কর বিস্তায়। ঔষধ আনিব রাত্রে শুন মহাশয়॥ শ্রীরাম পুর্তীব কাছে মাগিয়া মেলানি। ঔষধ আনিতে বীর করিল উঠানি॥ উভলেজ করিয়া সারিল তুই কাণ। এক লাফে আকাশে উঠিল হনুমান॥ মহাশব্দে চলিল শুন্থেতে করি ভর। শাঙ্গুলেয় টানে উড়ে রুক্ষ ও পার্থর॥ দশ যোজন হৈলু বীর আড়ে পরিসর। বিশ যোজন দীর্ঘেতে হইল কলেবর॥ লেজ কৈল দীর্ঘাকার যোজন পঞ্চাশ। উঠিবাসাত্তেতে লেজ ঠেকিল আকাশ। মহাশব্দ করে যায় শুনিতে গভীর। দেখিয়া মনেতে প্রতি পায় রঘুর্বার । তুর্জ্জয় শরীর বীর চলে অন্তরীকে। লঙ্কার ভিতর থাকি দশানন দেখে।। বিশ্বয় হৈয়া রাবণ ভাবিল মনেতে। ঘরপোড়া বেটা কোথা যায় এত রেতে 🖰 • দুশানন বুঝিল করিয়া অমুমান। ঔনধ-জানিতে যায় বীর হনুসান॥ বিশল্যকরণী আছে গন্ধমাদনেতে,॥ কোন মতে নাহি দিব লক্ষণে বাঁচাতে॥ এতেক ভাবিয়া তবে রাজা দশানন্।। কালুনেশী নিশাচরে ভাকে ততকণ।। প্লাৰ্কা বলে শুন হে মাতুল কালনেমী। 'লঙ্কাতে আমার বড় হিতকারী তুমি॥ চিরদিন করি আমি ভরদা তোমার। আজি মামা তুমি কিছু কর উপকার। আদি রণে লক্ষাণ পড়েছে শক্তিশেলে। মির্রিকে তপস্বী বেটা রাত্রি পোহাইলে॥

বিশ্ল্যকর্ণী আছে গন্ধমাদনেতে। যরগোড়া গেল সেই ঔষধ আনিতে॥ গিয়া গন্ধমাদনৈতে করহ উপায়। যেগতে বানর বেঁটা ঔষধ না পায়॥ বুদ্ধে বৃহস্পতি তুমি বৃদ্ধ নিশাচ্র। রাফ্রনের মধ্যে,তুমি মায়ার মাগর॥ গায়ার প্রবন্ধে এস হনুমানে মেরে। লঞ্চার অর্দ্ধেক রাজ্য দিলাম তোমারে॥ কালনেমা বলে যনে করি বড় ভয়। তুন্ট বড় সে বানরা কি জানি কি হয়॥ মায়ারূপে যাই যদি চিনে হনুয়ান। একই আছাড়ে সোর বধিবে পরাণ॥ বানর প্রধান বেটা বুদ্ধে বড় শঠ। কেমনে যাইতে বল তাহার নিকুট॥ দশ∤নন বলে এত ভয় কেন তারে। যুক্তি করে যাও যাতে চিনিতে না পারে॥ কালনেমী বলে বাণু যত বল মিছে। কোর যুক্তি না খাটিবে ঘরপোড়ার কাছে রাবণ বলে কালনেগী না হও চিন্তিত। হেন যুক্তি আছে বেটা মরিবে নি**শ্চিত**॥ গন্ধবাদনের সব সন্ধি আমি জানি। গন্ধকালী নামে এক আছে কুৰ্ন্থারিণী॥ সরোবরে পড়ে থাকে গদ্ধমাদনেতে। প্রকাণ্ড শরীর তার মুখ বিপরীতে॥ স্থ্যাস্থ্যে শক্ষা করে দেখে কুম্বীরিণী। মেই ডরে কেছ নাহি ছোঁয় তার পানী। কেহ নাহি যায় সরোবরের নিকটে। লফ লফ প্রাণী বধ হৈল তার পেটে॥ পহক্ষে বানর জাতি বীর হমুমান। গন্ধগাদনের এত না জানে সন্ধান॥ উহার আগে যাহ তুমি তপশ্বীর বেশে। আদর গৌরব করি তুষিবে হরিষে॥ মায়াতে আশ্রম করি রেথ ফুল ফল। কলসী ভরিয়া রেথ স্থবাসিত **জল**॥ নানা মতে হনুমানে করিবে আদর। স্নান হেতু পাঠাইবে সেই সরোবর॥

অল্প বুদ্ধি হনুমান পশু মধ্যে গণি। সরোবরে গেলে ধরে খাবে কুর্দ্ধীরিণী॥ কুষ্কীরিণী ধরি খাবে প্রনন্নীনে। হন মৈলে ঔষধ আনিবে কোন জনে॥ রাম তবে মরিবেক লক্ষ্মণের শোকে। পলাবে হুত্রীৰ বেটা পড়িয়া নিপাকে॥ সারাতে ব্যিয়া তারে এস মুম আগে। লক্ষাপুরী লব দোঁতে অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভাগে॥ কালনেমী বলে একি বলিস ৱাবণ। ঘরপোড়ার কাছে পেলে হারাব জীবন। পুর্বের ঘর পোড়া ভোরে মারিল চাপড়। **রথে** হৈতে পড়িয়ে করিলি ধড় ড় ॥ সেই দিন আমি হ'লে যেতেম যমবর। ভাগ্যে রেঁচে এসেছিলি লঙ্কার ভিতর॥ হনুমানের কাছে কার নাহিক নিস্তার। দেখিলে তথনি আমায় করিবে সংহার॥ প্রাণ হারাইতে পাঠাও হনুমান আগে। আমি মৈলে লক্ষা কেবা খাবে অৰ্দ্ধভাগে॥ এত যদি কালনেগা রাবণেরে বলে। শুনিয়া রাবণ রাজা অগ্নি হেন জ্বলে॥ কালনেমী বলে রাগ সম্বর রাবণ। তুমি মার সেই মারুক অবশ্য মরণ॥ • কালদেশী নিশাচর ঘোর দরশন। অফ বাহু চারি মুগু অফ যে লোচন। চলিল যে কালনেমী রাবণ আদেশে। গন্ধমাদনেতে আদে তপদ্বীর বেশে॥ পবন গমনে ধায় বীর হনুসান। কালনের্মী উপনীত তার আগুয়ান্॥ া্য়াস্থান স্থাজিল মধুর ফুল ফল। কলসী ভরিয়া রাখে স্থব!সিত জল।। জটাভার শিরেতে বাকল পরিধান। হাতে ক'রে জপমালা করিতেছে ধ্যান॥ হেলকালে উপনীত প্ৰন্নন্দ্ৰ। তপদ্বী দেখিয়া করে চরণ বন্দন॥ অত্তে বাড় লাগিয়াছে দীর্ঘ গোঁপ দাড়ি। হুনুমানে দেখিয়া দিলেন জলপিঁড়ি॥

এদেছ অতিথি আজি বড়ই মঙ্গল। স্থান করি এস কিছু খাও ফুল ফল॥ হনুমান কহে গোঁদাই না জানি কারণ। কোন স্থাব আমি নাহি লয় মন। দশরথ নামে রাজা জন্ম সূর্য্যবংশে। সত্যপালি ছুই পুত্ৰ দিল বনবংদে॥ জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র অনুজ লক্ষণ। প্।লিতে বাপের সত্য এসেছেন বন॥ দোসর লক্ষণ বার সীতাত স্থন্দরী। ,শৃঠ্য ঘর পেয়ে রাবণ সীতা কৈল চুরি॥ বানর সহায়ে রাম বাঞ্চিল সাগর। কটক সমেত ধোল লঙ্কার ভিতর॥ সাঁতা লাগি রাম রাবণেতে বাজে রণ। র|বণের শেলে পড়ে আছেন লক্ষ্মণ।। ঠাকুর লক্ষ্মণ পড়ে রাবণের শেলে। প্রাণদান পাবেন ঔষধ লয়ে গেলে॥ ফুল ফল শিরে রাখি ক্ষমহ আপনি। ঔযধ চিনায়ে দেহ বিশল্যকরণী॥ তপস্বী বলেন তোর ছাওয়ালিয়া মতি। ভোকে শোকে কেমনে কুলাবে এ আরতি ' মম স্থানে অতিথি যদি থাকে উপবাদী। স্ধ তপ নফ হয় কিসের তসস্বী॥ যার বাড়ী অতিথি আর্গি করে উপবাস। ুঅতিথির উপবাদে হয় সর্বনাশ॥ অতিথি দেখিয়া শেবা না করে আশ্বাস। . সর্বনাশ হয় তার নরকে নিবাস ॥ এই দেখ সরোবর তপের প্রসাদে। छेलिशा कंक़क स्नान युक्तक वियारन ॥. পান যদি কর ওর একাঞ্জলি পানী। এক বংসর কুধা তৃষ্ণা কিছুই না জানি। রাক্ষদের মায়াতে পণ্ডিত জন ভুলে 🕇 স্নান হেতু হনুসান চলিলেন জলে॥• বাঁপি দিয়া হনু জলে পড়িল যথনি। হনূর সে শব্দ পেয়ে ধায় কুষ্টীরিণী॥ কুম্ভীরিণী শব্দ পেয়ে পলায় যত মাছ। যোগন শরীর তার জিনি তাল গাছ॥

হস্ত পদ নথ যেন চোথ চোথ ছুরি। শমনের দণ্ড যেন হস্ত সারি সারি॥ क्रनगर्धा कुछीति शे इन् नारे प्रत्थ। হাত পা পদারি আসি ধ্বরে হাতে নখে। কি কি বলি হনুমান ধরিলেক তারে। এক লাফে উঠে বীর পাড়ের উপরে॥ কুম্ভারিণী তুলিলেন প্রবনন্দন। শরীর তাহার উচ্চ একই যোজন॥ কেলিলেন কুম্ভীরিণী পর্বত প্রমাণ। নথে চিরি হনুমান করে খান খান॥ দেবক্যা কুম্ভারিণী উঠিল আকাশে। আকাশে উঠিয়া হনুমানেরে সম্ভাষে॥ দেবকন্সা ছিন্ম আমি নামে গন্ধকালী। দেবতার বাড়ী বাড়ী করি নৃত্যকেলী। কুবের নিবাসে যাই-নৃত্য গীত রঙ্গে। ঠেকিল আমার অঙ্গ দক্ষ মূনি অঙ্গে॥ পথে মুনি তপ করে তার নাম দক্ষ। কোপে মুনি শাপ দিল বড়ই অশক্য॥ না যায় খণ্ডন এই শাপ দিল মুনি। থাক গন্ধমাদনেতে হয়ে কুর্জ্ঞীরিণী॥ শক্ষ লক্ষ প্রাণী মেরে বাড়িবেক পাপ। হনুমান হাতে তোর মুক্ত হবে শাপ। হইবেন নারায়ণ রাম অবতার। তাঁর সেবকের হাতে তোমার নিস্তার॥ চিরজীবী হয়ে থাক দাধ রাম কায। তোমার প্রদাদে যাই দেবের সমাজ॥ আর এক কথা বলি শুন হনুনান। ভণ্ড তপশ্বীর হাতে হইও সাবধান। এত বলি আকাশে চলিল গন্ধকালী। রূপে আলো ক'রে যেন পড়িছে বিজুলি॥ হেণা পথ পানে চাহে তপন্বী সঘনে। হনুর বিলম্ব দেখি হর্ষিত মনে॥ মনে মনে তপস্বী করিছে অনুমান।: কুষ্টীরিণী ধ্রিয়া থেয়েছে হসুমান ॥ অতঃপর যাই আমি রাবণ গোচর। ভার্ব লক্ষা ভাগ করি লইব সহর ॥

দড়ি ধরে লব ভাগ উত্তর দক্ষিণে। প্রবিদিক লব আমি না ফাব পশ্চিমে। পশ্চিম দাগরে যদি বাঁধ ভেঙ্গে যায় 🗈 পশ্চিমে রাবণে দিব ভাগ:যত হয় ॥ অশ্ব হক্তী দৈত্য রথ ভাগ্রের ধন। मकल व्यक्ति तुर्व लहेक धर्म ॥ রাণীগণ আছে বত স্বর্গ বিচাধরী। তার অর্দ্ধ লব যেই ভাগে মন্দোদরী।।। यत्नि मित्री कार्य किर्न वर्ग विद्यायत्रो । তার সহ ক্রীড়া করে দিবা বিভাবরী 🏰 স্নান করি হনু গোল তপস্বী গোচর। হনুমানে দেখিয়া কাঁশিছে নিশাছর॥ হাতে ফুল ফল ডালি ধীরে ধীরে নাড়ে। খাও খাও বলি হনূমান প্রতি এড়ে॥ এক দৃষ্টেইন্সান তপশ্বীইনেহালে। তপশ্বী ভাবিছে হ্নূ না জানি কি বলে॥ হন্মান বলে তুই ভণ্ড যে তপন্ধী। সরূপে তপদ্বী হ'লে]অতিথিরে হিংসি॥ রাবণের কার্য্য সাধ তপস্বার বেশে। মম হাতে পড়ে আজি যাবে যমপাশে॥ তোর ফল ফুল বেটা টেনে ফেল দূর। নোর ঠাঁই আজি বেটার মাগা হবে চুর 🕅 তপন্ধী ভাবিল মায়া হইল বিদিত। ধরিল রাক্ষদ মূর্ত্তি অতি বিপরীত॥ অফবাহু চারি মুগু অফটা লোচন ৷ হনুমান বলে তোরে বধিব এখন॥ প্রথযে গৌরব দ্বিতীয়েতে গালাগালি। তৃতীয়েতে ঠেলাঠেলি পরে চুলাচুলি॥ ত্ইজনে সল্যুদ্ধ তুজনে সোসর। তুইজনে মহাযুদ্ধ পর্বত উপর॥ ক্ষণে নীচে হনুমান ক্ষণেক উপরে। টলমল করে গিরি ছক্সনার ভরে॥ লাফ দিয়া হনুমান কালনেমী ধরে। বুকে আঁটু দিয়ে হনু কালনেমী মারে ॥ লেজে জড়াইয়া তাকে ঘুরায় আকাশে। লঙ্কাতে ফেলিয়া দিল রাবণের পাশে।

গদ্ধমাদন লক্ষা পৃথ আঠারো বৎসর। এত দূরে ফেলে টেনে নাবণ গোচন। বিসেচে রাবণ রাজা পাত্র মিত্র সনে। অন্ধকারে কালনেমী পড়ে.মধ্যস্থানে॥ কি পড়িল বলি সবে চমকিয়া উঠে। নেড়েচেড়ে দেখে বলে কালনেমী বটে॥ কালনেমী দেখে রাবণের উড়ে প্রাণ। সর্ব মায়া কৈল চুর্ণ কীর হনুমান॥ লক্ষ্মণে মারিয়া বাণ ভাবিছে রাবণ। ভাক দিয়া আনিল যতেক দেবগণ।। আপনি আইলা ব্রহ্মা চড়ি রাজহংদে। আইলেন বিশ্বনাথ চড়ি বৃদ্ধ বুষে॥ ইন্দ্র যম কুবেরাদি আইলা পবন। চন্দ্ৰ সূৰ্য্য ছুজনে আইলা তভক্ষণ॥ রাবণ বলৈ শুন বলি যত দেবগণ।. ময়দানবের শেলে পড়েছে লক্ষ্যণ।। আমার বচন শুন বলি হে ভান্ধর। উদয় করহ গিয়া গিরির উপর ॥ তেইমার উদয় হ'লে মরিবে লক্ষ্ম।। লক্ষণ মরিলে রাম ত্যজিবে জীবন॥ তুমি উদয় হও চন্দ্র থাক এক গাঁই। তোমার উদয়ে লক্ষ্মণ ব্'চিবেক নাই॥ এ কথা শুনিয়া তবে বলে দিবাকর। আমার বচন শুন লঙ্কার ঈশ্বর ॥ দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি হইল গগণে। এখন উদয় বল হইব কেমনে। রাবণ বলে হ'ল রাত্রি কি ক্ষতি তোমার। মনে বুঝি অকুশল চিন্তহ আমার॥ রাবণের কথা শুনি দিবাকরের ত্রাস। ভ**রেতে চ**লিল সূর্য্য হইতে প্রকাশ'॥ সপ্ত য়োড়া যোগান সূর্য্যের রথ বহে। কনক রচিত রথ ত্রিভুবন মোহে॥ নানা রত্ব শোভা করে রথের উপর। উদয় হইতে যান দেব দিবাকর॥ দিবাকর পূর্ব্বদিক প্রাকাশ করিল। তাহা দেখি হনুমান তরাস পাইল॥

নেউটি উদয়গিরি করিল গমন। দিবাকর সন্নিকটে দিল দরশন ॥ রথ আঁগুলিয়া বীর দাণ্ডায় সত্বর। অচল হইল রথ সার্থি ফাঁফর।। পূর্ব্বদিক আগুলিল হনুসান বীরে। পশ্চিমে চালায় রথ সার্থি সৃত্রে॥ যোড়ারে প্রবোধ বাড়ি মারয়ে সঘনে। পশ্চিমে চলিল রথ প্রনগমনে॥ কুপিল সে হনুমান অতি ভয়ঙ্কর। লাফ দিয়ে অশ্বগণে ধরিল সম্বর॥ রথ ধরে হনুমান ঘন দেয় পাক। বায়ুভরে থোরে যেন কুমারের চাক। ছাড় ছাড় বলে সূর্য্য ঘন ডাক ছাড়ে। সূর্য্য যদি কোপ করে গ্রিভুবন প্রোড়ে॥ বুঝিয়া রামের কার্য্যুদ্ধ্য কুপাময়। সারথিরে জিজ্ঞাসিল কেৰা এই হয়॥ সার্থি কহিছে তবে স্থা্যের গাে্চর। রথ ঘুরাইয়া রাখে একটা বানর॥ পর্বত প্রমাণ অঙ্গ বিকৃতি আকার। অচল হইল রথ নাহি চলে আর॥ সূর্য্য বলে রাখ রথ গগণ**মগুলে।** পোড়াইয়া বানরে পাড়িব ভূমিতলে॥ এত শুনি দাণ্ডাইল প্ৰন্ননন্দ্ৰ। বিনয় করিয়া বলে সধুর বৃচন্। কোন মহাশয় ভূমি কোন মায়াধর। স্বরূপ করিয়া কহ আমার গোচর,॥ সূগ্য কহে আগি সূর্য ছেড়ে দেহ পৃথ। উদয় হইতে যাব উদয়**,পৰ্বত**॥ যত দেবগণ রাবণের দ্বারে খাটি। পুরাণ পড়েন ব্রহ্ম। আর মুনি কোটি॥ বড় যুদ্ধ হইয়াছে আজিকার রণে। 🐣 পড়েছে লক্ষণ বীর শক্তিশেল বাণে 🗈 রজনী প্রভাত হ'লে মরিবে লক্ষণ। উদয় হইতে মোরে পাঠায় রাব্ণ ॥ রাবণের উপদ্রক সহিতে না পারি। উদয় হইতে যাই থাকিতে শৰ্বরী॥

আমার উদয় হৈলে মরিবে লক্ষ্মণ। লক্ষণের শোকে রাম ত্যজিবে জীবন॥ ঔষধ আনিতে গেছে প্রনক্সারে। লক্ষণে মারিব বীর না আদিতে ফিরে॥ रनुगान विताल (पव कत जनवान। পবনের পুক্ত আগি নাম হনৃষান॥ ঔষধ আনিতে আগি আইনু শিখরে। এই নিবেদন করি তোমার গোচরে॥ প্রাণদান লক্ষ্মণ না পান যতক্ষণ। তাবৎ উদয়গিরি না কর গমন॥ সূর্য্য বলে কেবা শুনে তোমার বচন। না পারি রাবণ আজ্ঞা করিতে লঙ্গণ।। হন্মান বলে তুমি দেবের প্রধান। সদয় হইয়া রাথ লক্ষণের প্রাণ॥ त्रविद्यां अपूरति । विद्या विद রথ সহ ডুবাইব-সাগরের জলে॥ হাসিয়া বলেন সূর্য্য শুন হন্মান। যত দেবগণে করি রামের কল্যা।॥ সাবে কি উদয়গিরি যাই উদয়েতে। দেবের নিস্তার নাই রাবণের হাতে॥ কি জানি কি করে রাবণ ভাবি এই ভয়। ভয়েতে নিশিতে এলেম হইতে উদয়॥ রাবণের আজ্ঞা যদি না করি পালন। কোপেতে বিষমু শাস্তি দিবেক রাবণ। শ্রীরামের অনুরোধে িরে যদি যাই। র<del>া</del>বণের কোপে বল রক্ষা কিদে পাই॥ হন্মনি বলে আছে উপায় ইহার। নিকটেতে এস বলি কর্ণেতে ভোমার॥ তব নাম ভাতু মম নাম হনুমান। নামে নামে মিলিয়াছে ছুজনে সমান।। ্রভিন্তর তোমার দোষ রাবণের কাছে। সাধিব রামের কার্য্য যুক্তি হেন আছে॥ ছই দিক রক্ষা পাবে সুমন্ত্রণা বলি। হন্ ভান্ম ছইজনে করিব, নিতালি॥ এত শুনি দিবাকর হরষিত মন। হনুর নিকটে আসি করে সম্ভাষণ ॥

সূর্যোরে ধরিয়া হনু করে কোলাকুলি। সাপটিয়া সুর্যোরে পুরিল ককতেনি॥ মহাতেজোময় সূর্যা রাখিতে কে পারে। আপনি হইনা বন্দী লক্ষ্মণের তরে॥ হন ভানু ভঙ্গি দেখি দেবগণ হাসে। লঙ্কাকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কতিনাদে॥ পুনব্বার হন যায় সে গ্রন্ধনানন। ঔষধ খুঁজিয়া বুলে প্রনন্দান ॥ পর্বতে গন্ধর্কাণ। আছুয়ে হরিয়ে। 🦈 নিত্য করে নৃত্য গীত স্ত্রী আর পুরুষে॥ গন্ধর্কের নারীগণ প্রমা রূপ্সী। কেহ দেয় করতালি কেহ বাজায় বঁ।শী॥ গান বাদ্য রঞ্জ রসে আছে আনন্দিত। হেনকালে প্রন্নন্দ্র উপস্থিত॥ হনুমানে দেখে সব চমকিত মন। কর্যোড়ে কহে কথ। প্রন্নন্দন॥ কে তোমরা গান ব্লাদ্য কর নিশাকালে। নিবেদন করি চিছু শুনহ সকলে॥ পিতৃদত্য পালিতে শ্রীরাম আসে বন। সঙ্গেতে জানকাদেবী অনুজ লক্ষণ॥ वावन वाक्रम वाका लक्षा यशिकाती। দও্ককাননে রামের, দীতা কৈল চুরি॥ রবুনাথ করেছেন সাগর বন্ধন। হতেছে বিষম যুদ্ধ ক্রীরাম রাবণ॥ শক্তিশেলে পড়েছেন ঠাকুর লক্ষণ। আসি আসি উবধ করিতে অন্বেষণ।। িরে যাব লঙ্কাপুরে থাকিতে রজনী। अभव हिनारम (पद विसनाक्ता)॥ क्षिल शक्षर्व मन कि वहन विवर्त । কাহার নামর বেটা কাহার।কঙ্কর॥ হাহা হত মহারাজ এই মাত্র জানি। কোথাকার রাম তোরে কখন না তিনি॥ আসিয়া বানর বেটা কোন কার্য্যে ফিরে ৷ চুলেতে ধরিয়া সবে বেড়া কীল মারে॥ হস্ত তুলি হস্থ করে দেবগণে সাকী। মারিব গন্ধর্ব সব কার বাপে রাখি॥

কোপে হনুমান হৈল পর্বত আকার। চড় চাপড়েতে বীর করে মহামার॥ লাফে লাফে মারে সব আছাড়ি আছাড়ি। পড়িল গন্ধৰ্বৰ সৰ যায় গড়ীগড়ি॥ হাহা হুহু রাজা আদে চড়ি দিব্যর্থে। হনুসানে মারিতে বেড়িল চারিভিতে॥ এক রাজ্যে তুই রাজা হাহা হুহু নাম। হনুসান কাছে এল করিতে সংগ্রাম॥ লাক দিয়া রথে গিয়া চড়ে হন্সান। তুজন'র ধনুক ধরিয়া দিল টান॥ ত্রজনার ধনুক করিল থান থান। কোপে ছমুমান হৈল শমন স্থান॥ আঁটুর উপরে রেখে ছই ধনু ভাঙ্গে। মালসাট দিয়া দাগুইল সবা আগে॥ কুপিল যে হন্সান সংগ্রামের শূর i কীল মেরে গন্ধর্কের মাথা করে চুর॥ হ্নুমান একেলা গন্ধৰ্ক বহু দেখি। হনুমান অঙ্গে এবে মারয়ে মুটকী॥ ঔষধ না পায় হন্ ভাবে মনে মন। শিখরে শিখরে ভ্রমে প্রন নন্দন॥ ভাবিয়া চিন্তিয়া করে সাহুসেতে ভর। ডালে মূলে ল'য়েে যাব পর্বতে শিগর॥• চৌগর্ট্টী যোজন সেই গিরিবর খান। এক টানে উপাড়িল বার হস্গান॥ তুই হাতে ধরিয়া পর্বতে দিল, নাড়া। চৌষট্রী যোজন উঠে পর্ব্বতের গোড়া॥ বহু রুক্ষ ভান্দিল ছিঁড়িল শতা পাতা। কোথাকার রক্ষ শাখা পড়ে গেল কোথা। নানা জাতি সর্প পলায় শিরে মণি জুলে।• পর্বত লইয়া উঠে গগণমণ্ডলে॥ মাথায় পর্বত তুলে নিল হন্মান।. তুলে দিলে পারে বুঝি আর একথান॥ পৰ্বত লইয়ে চলে দক্ষিণ মুখেতে। ভরতে প্রশংসে রাম পড়িল মনেতে॥ মারিলাম কালনেমী মায়ার পুত্রলী। কুম্ভীরিণী মারি মুক্ত কৈন্তু গন্ধকালী ॥

তিন কোটি গন্ধৰ্কেরে মারিন্থ'সকল। রাসের ভাই ভরতের বুঝে যাব বল॥ এ়তেক ভাবিয়া *হন্*সান হরষিত। নন্দীগ্রামে আদি বীর হৈল উপনীত॥ প্রবিত লইয়া বীর দক্ষিণেতে যায়। পর্বত কন্দর নদী অনেক এড়ায়॥ না দেখে চন্দ্রের তৈজ দিবা না প্রকাশে। দিফিণেতে এড়াইল পর্বত কৈলাসে॥ বামভিতে এড়াইল নগর বিস্তর। •অনিলম্বে উপনীত অযোধ্যানগর॥ রাজপাট ছেড়ে ভরত নন্দীআমে বৈসে। হনুসান চলে নন্দীগ্রামের উদ্দেশে॥ নন্দীগ্রামে বৃক্ষ আদি দেখিল বিস্তর। ছাড়াইয়া প্রবেশিল নগর ভিতর 🖪 স্থ্যান্ত্র সারথি আর বশিষ্ঠ পুরোহিত। বিসয়াছে ভরত যে পাত্রেতে বেষ্টিত॥ সিংহাসন উপরে পাত্রকা বেড়া নেতে। শ্বেত চাগর ব্যজন হতেছে চারিভিত্ত<del>েন।</del> সোণার সিংহাসন ঘেন শশধর জ্যোতি। তাহাতে পাত্রকা রেখে ধরে দণ্ডগ্রতি॥ রত্নময় আসনে পাস্কুকা শোভা পায়। আপনি ভরত শ্বেত চামর চুলায় 🐧 রামের পাতুকা যত্নে সিংহাসনে খুয়ে। ধুরাসনে রুয়েছেন ভরত বসিয়ে॥ পর্বিত লইয়া যায় প্রন কুমার। ·অন্তরীকে ণাকি দেখে যত ব্যবহারু॥• পর্বত ছায়াতে দেশ হৈল অন্ধকার। মভা সহ ভরতের লাগে চমৎকার॥ ' না দেখি চন্দ্রের তেজ অন্ধকরিময়। রামের পাত্রকা লচ্ছে নাহি করে ভয়॥ ভরত বলেন রাত্রে কার আগুসার।! 🕳 • রামের প্রাত্মকা লজ্যে এত অহস্কার॥ মহাবুদ্ধিমান ভরত বিক্রমে স্থস্থির। এক দৃক্টে চাহেন ভরত মহাবীর। শক্রত্ম কোপ করি উর্দ্ধ দৃষ্টে চান। কোথায় আকাশ পথে না হয় সন্ধান॥

শিশুকালে শত্রুত্ব করিতেন কেলি। খেলার বাঁটুল পড়ে আছে কতগুলি ৷ বোহার নির্মিত বাঁটুল আশী লক মণ। ভরতের হাতে তুলে দিলেন শত্রুদ্র॥ মনে ভাবে ভরত বাঁটুল লয়ে হাতে। বিশেষ না জানি কেবা যায় শৃত্পথে। শক্রত্ম বলেন ভাই পাখী হেন দেখি। খাইতে যজের ধুম এল কোন পাথী॥ ভরত ক**হেন ভাই** এত কেন ভয়। পক যক্ষ রক্ষ ও কিম্নর যদি হয়॥ বাঁটুল মারিয়া শাস্তি করিব তাহারি। রামের পাত্নকা যেবা লঙ্গে তারে মারি॥ এইরূপে বিস্তর করিয়া অসুমান। পক্ষী বটে বলে ভরত পূরিল সন্ধান 🛭 আশীলক মণ বাঁটুল ধনুগু ণৈ যুড়ি। জয় রাম বলি য়াবাঁটুল দিল ছাড়ি॥ ভরতের রাইল সে অব্যর্থ সন্ধান। হয়ুরে বাজিল লক্ষ বক্তরে সমান। পদের তালুকা ভাগে বাজিল বাঁটুল। মূৰ্চ্ছিত হইয়া হন্তু বুদ্ধি হৈল ভুল॥ নিস্তেজ হইল বীর শক্তি নাহি আর। অন্তরীক্ষে ঘুরে বুলে পবন কুমার॥ বাঁটুলে মূৰ্চিছত হন্ত চক্ষে নাহি দেখে। সুথে রক্ত উঠে তার ঝলকে ঝলকে॥ হতজ্ঞান হয়ে পড়ে পবন নন্দন। নীহি ছাড়ে দূর্য্য আর সে গন্ধমাদন॥ ভূমে পিড়ে করে হত্ জীরামে সারণ। মস্তকে পৰ্বত আছে ঘূৰ্ণিত লোচন॥ রাম নাম শুনি এল ভরত শক্রন্থ। হসুর নিকটে এল ভাই ছইজন ॥ ভূর্তী বলেন কপি থাক কোন স্থান। রাম যে শ্মরিলে রামের কি জান সূদ্ধান॥ কোথা হৈতে আইলে হে কহ বিবরণ। জান কোথা রাম সীতা কোথায় লক্ষ্মণ॥ শ্রীরাম লক্ষণ সীতা গিয়াছেন বনে। দেখা কি হয়েছে তব রাম সীডা সনে॥

বাক্য নাহি শব্ধে হণ্র ব্যথায় আকুল। বক্সসম বাজিয়াছে বিষম বাঁটুল # সভা ছাড়ি ব শষ্ঠ আইল সেই স্থানে। হসূরে সর্বল কৈল মন্ত্র প্রহ্মজ্ঞানে॥ যোগেতে সকল কথা বশিষ্ঠ গোচর। মুনি জানে থত কর্মা লঙ্কার ভিতর॥ লোকাচারে প্রকাশ না করে মহামুনি। ভরতের প্রতি কন সচাতুরী বাণী॥ যুনি বলৈ ভরত এমন বুদ্ধি কেনে। কি কার্য্য সাধন কৈলে মারি হম্মানে 🛭 পর্য:ধার্শ্মিক দেখি:বানর প্রধান। রামের রতান্ত.জানে পবন সন্তানী। বশিষ্ঠের মন্ত্রে হন্ত্র দূর হৈল ব্যথা। ভরত সন্মুথে কহে শ্রীরামের কথা।। অবধান ঠাকুর ভরত শত্রুদ্ম। রাম লক্ষণ সীতার শুন বিবরণ॥ বাসা করে ছিল রাম পঞ্চবটী বনে। সূর্পণথার নাক কাণ কাটেন লক্ষ্যণে॥ রাবণের ভগ্নী দূর্পণখা দে রক্ষদী। যুদ্ধ কৈল চৌদ্দহাজার নিশাচর্র আসি॥ স্বাকে মারেন রাম দণ্ডক কাননে। পরে যোগীবেশে স্ট্রতা হরিল রাবণে॥ স্থতীবের সঙ্গে রাম করিয়া মিত্রতা। বালি মারি স্থতীবেরে দেন দণ্ড ছাতা॥ বানর লইয়া রাম বান্ধিল সাগর। মিলিল অসংখ্য কপি অতি ভয়ঙ্কর ॥ বাইস অঙ্কেতে এক মহা অংশীহণী। ইহার অধিক কপি গণিতে না জানি॥ রাক্ষদ বানরে যুদ্ধ হইল অপার। তিন মাঁদ রাত্রি দিবা যুদ্ধ মহামার। কভু হারে কভু জিনে তিনমাস যুরে। রাক্ষদের সে মায়া কাহার সাধ্য বুঝে॥ রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিত করে রণ। নাগপাশে বান্ধিলেক <u>জীরাম লক্ষাণ।।</u> শ্রীরাম লক্ষ্মণে বাঞ্চি বৈরিগণ হাসে। গরুড় আসিয়া মুক্ত কৈল নাগপাশে॥

মুক্তি যদি হলো নাগপাশের বন্ধন। অতিকায় ইব্রুজিতে মারিল লক্ষ্মণ॥ কুপিয়া রাবণ রাজা সান্ধাইল রণে। ময়দানবের শেল মারিল লক্ষণে।। লক্ষাণে করিয়া কোলে রামের ক্রন্দন। আমারে পাঠায়ে দেন ঔষধ কারণ। ঔষধ চিনিতে নাহি পারি কোন মতে। উপাড়িয়া লয়ে যাই পর্বত সমেতে॥ আমি গেলে লক্ষণের বাঁচিবেক প্রাণ। তোমার প্রহারে আমি হারাইকু জ্ঞান॥ নিস্তেজ হইনু আমি বাঁটুলে তোমার। পর্বত তুলিতে শক্তি নাহিক ত্মামার॥ তুমি রাজ্য নিলে হে রাবণ নিল নারী। লক্ষণ ত্যুজিবে প্রাণ পোহালে শর্কারী॥ তোমার প্রশংসা রাম করেন সদাই । সর্মদা চিন্তেন রাম তোমা হুই ভাই॥ দিবা নিশি সুমঙ্গল ভাবেন দোঁহার। রাম সঙ্গে বৈরিভাব দেখি যে তোমার॥ আমারে মারিয়ে তব এই হৈল লাভ। প্রকাশ হইল রাম দঙ্গে বৈরিভাব ॥ লঙ্কার র্ত্তান্ত তুমি না জান্ ভরত। সকলেতে আমার চাহিমে আছে পথ।। দিরিয়া যাইতে শক্তি না হবে আমার। সহজেতে না:হইবে দীতার উদ্ধার॥ লক্ষ্মণের শোকে রাম প্রবেশিবে বন। নিষ্ণতকৈ রাজ্যভোগ কর স্থই জন। এতেক বলিল যদি প্রন্নন্দ্র। ধরাতলে পড়ে কান্দে ভরত শক্রের॥ শোকাকুল কান্দে দোঁহে ভূমিতলে পড়ে শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা বলে ডাক ছাড়ে। আমরা থাকিতে কেন এতেক তুর্গতি। কটাক্ষে মারিতে পারি লঙ্কা অধিপতি।। ভরত বলেন শুন বীর হমুমান ৷ 'হরিতে পর্বত লয়ে করহ পরান। আমিহ তোমার সঙ্গে ধাই লঙ্কাপুরে। াক্রন্থ ভাই থাকুক অযোধ্যানগরে॥

হসুমান বলে তুমি যাইবে কিমতে। শ্রীরামের খাজা নাই তোমা লয়ে যেতে ভরত বলেন তবে শুনহ মারুতি। পঁৰ্বত লইয়া তুমি যাহ শীঘ্ৰগতি॥ হসুমান বলে গিরি নাড়িতে না পারি। বলহীন হইয়াছি বল না কি করি॥ যোজনেক উচ্চে যদি পার তুলে দিতে। তবে আমি পারি এ পর্বত লয়ে যেতে॥ শক্রেল্ল কহিতেছেন **হন্দু**মান আগে। : পুর্বত তুলিয়া দিতে কোন ভার লাগে॥ শক্রত্ম আনিয়া দিল ধনু এক খান। গুণ দিয়া ভরত যুড়িল তাহে বাণ॥ ভরত বলেন বাছা পবনকুমার। পর্বত সহিত উঠ বাণেতে আমার, ir আকর্ণ পূরিয়া বাণ এড়িলা ভরত। হনুমান সহ শূত্যে উঠিল পর্বৈত॥ উদ্ধে তুলে দিল বাণে শতেক যোজন। ভরতের বিক্রমে বাখানে হসুমান॥ ভরত বড়ই বীর ভাবে, হন্সান। আমা সহ বাণেতে তুলিল গিরিখান 🛭 হইয়ে সাগর পার চলে বায়ুবেগে। রাখিন পব্ব ত লয়ে সবাকার আগে॥ পৰ্বত দেখিয়া **সবে হইল বিশ্বয়।** প্রণাম করিয়ে বীর রঘুনাথে, কয়। ঔষধ চিনিতে না**হি পান্ধি কোনমতে।** ঞ্কারণে আনিলাম পর্বত সমেতে।। জ্ঞীরাম বলেন বাপু পকাকু**মার** r ত্রিভুবনে কোন কার্য্য অসাঞ্চ তোমার। রাম বলে হন্ দিল পর্বত আনিয়া। আপনি হ্লেষণ লহ ঔষধ চিনিয়া॥ শ্রীরামের আঁজ্ঞাতে স্থবেণ বৈত্য যায় ৷ সকল পৰ্বভিষয় খুঁজিয়া বেড়ায়॥ নয় শৃঙ্গ পর্ব ত সে অন্তুত নির্মাণ। প্রথম শৃক্ষেতে দেখে শকরের স্থান 🗈 দ্বিতীয় শ্রমেতে দেখে দিব্য সরোবর ৮ তৃতীয় শৃক্ষেতে পশু চরিছে বিস্তর ॥

চতুর্থ শৃঙ্গেতে দেখে খরতরা নদী। নদীর তুকুলে দেখে বিস্তর ঔষধি। দেবগণ আদি কেলি করেন আনন্দে। মৃতদেহে প্রাণ পায় ঔ্বধের গন্ধে॥ ঔষধের গন্ধে প্রাণ পায় মরা কত। এই জন্ম গন্ধমাদন পক্ত ॥ আনন্দে স্থযেণ হনূসানেরে বাথানি। চিনিয়া ঔষ্ধ আনে বিশল্যকর্থী॥ ঔষধ লইয়া বুড়া নামে ভূমিতলে। তথনি ঔষধ বাটে রত্নময় শীলে॥ স্মরণ করিল মনে পিতা ধন্বন্তরি। ঐীরাম লক্ষ্মণ পদে নমস্কার করি॥ ঔষধ আনিরা দিল লক্ষ্মণের নাকে। আনন্দে বানরগণ রামজয় ডাকে॥ ঔষধের আণ যায় লক্ষণ উদরে। ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব অঙ্গে ঔষধ সঞ্চারে॥ ভগ্ন ছিল পাঁজর সে লাগিলেক যোড়া। ক্রমে ক্রমে লক্ষণের জানা গেল সাড়া॥ অন্তরে অন্তরে বিদ্ধে ঔষধের আগ। সজ্ঞান হইল বার সঞ্চারিল প্রাণ॥ চকু মেলি লক্ষ্মণ শ্রীরাম পানে চান। লক্ষ্মণে দেখিয়া রামের স্থির হৈল প্রাণ॥ বিভীষণ স্থগ্রীবেতে করে কোলাকুলি। চারিদিকে পড়ে বানরের হুলাহুলি॥ ভাই ভাই বলি রাম হন উতরোল। ্ৰপুলকেতে জ্রীরাম লক্ষণে দেন কোল।। লক্ষ্যে। লইয়। কোলে তিলেক না এড়ে। চক্ষে জল শ্রীরানের মুক্তাধারা পড়ে॥ শক্তিশেল রামায়ণ শুনে যেই জন। অপার ছুণতি তার খণ্ডে ততক্ষণ॥ ৰক্ষেণ পাইল প্ৰাণ কপিগণ দেখে। ি পীব্ব তৈ বানরগণ উঠে লাথে লাথে।। লক্ষে ঝম্পে পর্ব্যতের শাখ। র্ক্ষ ভাঙ্গে। ফল ফুল খাইছে বানরগণ রঙ্গে॥ বহু দিন উপবাদ যুঝিয়ে বিকল। উদর পুদ্নিয়া খায় যত ফুল ফল॥

কল ফুল খাইয়া ছিঁড়িল যত লতা। আনন্দে ছিঁড়িয়া খায় নব নব পাতা। ফল ফুল খাইয়া বুহৎ হৈল পেট। নভিতে চড়িতে নারে সাথা করে হেঁট॥ জান্মুবান কৰিছে জ্রীরাম বিগ্রমান। কাৰ্য্য সিদ্ধি হৈল লক্ষ্মণ পাইল প্ৰাণ॥ প্রতি রাখিতে যাক বীর হনুমানে। আজ্ঞা .দেন রাম জাম্বুবানের বচনে॥ রাম পুত্রীবের কাছে মাগিথা মেলানি। পর্বত লইয়া শীর করিল উঠানি॥ প্রবাত লইয়া মাথে যায় অন্তরীকে । লঙ্কার ভিত্তরে বসি দশানন দেখে॥ সতেটা রাক্ষসছিল কটকে প্রধান। রাবণ করিল আজ্ঞা দিয়া গুয়া **পা**ণ॥ মস্তকে পর্বত হনু পড়িল বিপাকে। এই বেলা গিয়। ঘেরি মার চারিদিকে 🖟 বাঁকামুখ ওষ্ঠবক্তে প্রচণ্ড লোচন ৷ তালভঙ্গ সিংখ্যুক ঘোর দরশন॥ উল্কাসুক প্রভৃতি দেখিতে ভয়ঙ্কর। আজ্ঞা পায়ে সাত বীর চলিদ সত্তর॥ মেরু জিনি এক এক জনের শ্রীর। শুক্তপথে হনুরে ব্লিছে সাত বীর॥ দেবতা গল্পৰ নাহি মান কোন জ্না ৷ আজি বেটা বানরা বুঝিব বীরপণা॥ ্রিরিয়া যা**ইবে** বুঝি বাঞ্ছা কর মনে। য্মালয়ে পাঠাইব আজিকার রণে॥ হনু বলে তে।দের মত লক্ষ যদি এসে। রামের প্রসাদে মারি চকুর নিমিষে॥ চারিদিকে গেরে সবে যুঝে একেবারে। মাধায় পর্বত বীর চাহে ক্রোধভরে॥ হাত নাহি নাড়ে বীর পব্ব ত না ছাড়ে পাক দিয়া সাতজনে জড়ায় লাঙ্গুড়ে॥ লাঙ্গুড়ে জড়ায়ে বীর মারিল আছাড়। ভাঙ্গিল মাথার খুলি চুর্ণ হৈল হাড়॥ তালভঙ্গ নিশাচর বড়ই সেয়ান। তুই হাতে লেজ ধরে হেটে দিল টান॥

মাথা গলাইয়া, বেটা পড়ে গেল সরে। পनारेश योश न्नु नोरि চাर्ट फिट्र ॥ লঙ্কার ভিতর গেল পলাইয়া ত্রাদে। রাবণেরে বার্তা কহে ঘন বহে খাদে॥ অবধান শুন রাজা লক্ষা অধিপতি। ঘরপোড়ার হাতে কার নাহ্নি অব্যাহতি॥ মারিবারে দাঁড়ালাম সাতজন বলে। মস্তকে পৰ্ব্ব ত হৃনু জড়ালে লাস্কুলে॥ অমি মাথা গলাইয়া বাঁচিলাম প্রাণে। লেজে বেঁধে আছ¦ড় মারিল ছয় জনে।। আছাড়েতে চূর্ণ হলো তুজনার হাড়। আমি বেঁচে আছি কিন্তু ভাঙ্গিয়াছে ঘাড়॥ শাঙ্গুছাড়াব বলে ঘন দিকু টান। লেজের ঘর্ষণে ছিঁড়ে গেছে নাক কাণ। পড়েছিন্ম যে সঙ্কটে শঙ্কর তা জানে। • তব পিতৃ পুণ্যে বেঁচে আইলাম প্রাণে॥ রাক্ষম বচনে রাবণের উড়ে প্রাণ। শমন সমান বৈরি বীর হনুমান॥ যক্ষ কে দানব গন্ধবৰ্ব বিভাধর। একে একে হনুমানে বাখানে বিস্তর॥ • অন্তঃীক্ষ পথে চলে বীর হনুমান। যথা স্থানে রাখিলেন সে গদ্ধমাদন॥ হনুয়ান বলে আমি প্রন্নন্দন। অনেক গন্ধবৰ্ব গণে কুৱেছি নিধন॥ যে ঔষধে লক্ষ্মণ পেলেন প্রাণদান। সে ঔষধে মবাকার বাঁচাইব প্রাণ'॥ ছই হাতে কচালে ঔষধ করে গুঁড়া। জলে গুলে গন্ধবর্তিপরে দেয় ছড়া॥ উঠিঃ। গন্ধব্ব সব চারিদিকে চার। থেদাড়িয়া হনুসানে মারিবারে যায়॥ লাফ দিয়া হনূমান উঠিল আকাশে। **লঙ্ক**াতে গাইল পণ্ডিত কুভিবাসে॥

স্থ্যদেবের মুক্তি।

হইয়া সাগর পার অতি কুভূহলী। ' সেই রাত্রে কটকে আইল মহাবলী॥

কার্য্য সিদ্ধ করিয়। আইল হনুমান শ্রীরামের নিকটে পাইল বহু মান॥ বর্দেছেন বানর বেষ্টিত রঘুনাথ। •উপস্থিত হনুমান যোড় করি হাত॥<sup>:</sup> কক্ষতলে তাহার দেখিয়া দিনকরে। জিজ্ঞাসা করেন রাম প্রনকুমারে॥ কি অদ্ভুত দেখি বাপু প্ৰননন্দন। তোমার শরীরে কেন রবির কিরণ॥ হনুমান বলে প্রভু কর অবগতি। ষ্মানিবারে ঔষধি গেলাম রাতারাতি॥ উন্ধি খুঁজিয়া আমি শিখরে বেড়াই। পূর্ম্বদিকে দ্নিপতি দেখিয়া ভরাই॥ পর্ব্ব হইতে গেনু ভাস্করের ঠঁ ই। যোড় হাত করি স্তব করিত্র গোঁ,সাই॥ তোমার সন্তান অতি ক'তর শ্রীরাম। ় ক্ষণেক কশ্যপপুত্র করহু বিশ্রাম॥ যাবৎ লক্ষ্মণ বীর না পান জীবন । তাবৎ উদয় নাহি হইও তপন'॥ আমার এ বাক্য না শুনেন দিনপতি 1 ধরিয়া এনেছি তেঁই না পোহাতে রাতি॥. শ্রীরাম বলেন বাপু একি চমৎকার। না পোহায় রজনী না যুচে অন্ধকার॥ সূর্য্যের উদয় জন্ম সংসার প্রকাশে। ছাড়হ ভাস্কর ইনি উঠুন আকাশে॥ দূর্য্যেরে প্রণাম করে প্রননন্দন। যতেক বানর করে চরণ বন্দন॥ রামের বচনে বীর তোলে ছই হাত। বাহির হইল তবে জগতের নাথ॥ আদি কর্ত্তা আপন বংশের দিবাকর। শত শত প্রণাম করেন রঘুবর॥ উদয় পৰ্ব্ব তে ভান্থ করেন গমন। পোহাইল বিভাবরী প্রকাশে ভুবন 🕪 কপিগণ কহে ধন্য ধন্ম হনুমান। ত্রিভুবনে নাহি দেখি তোমার সমান॥ 🔊 গ্ৰাম বলেন ধতা ধতা হনুমান । তোমার প্রদাদে ভাই পাইলেক প্রাণ॥

তোমারে প্রদাদ দিব কি আছে এমন। যদি চাহ শই করি আত্ম সমর্পণ 🛙 ' এতেক কহিয়া রাম দেন আলিঙ্গন। ফুতার্থ বানরবংশ মানে কপিগ**ণ**॥ বারমাসী ফল ছিল হুঞীবের পাশে। স্থগ্রীব প্রদাদ দিল যত মনে ত্মাদে॥ . দিলেন দাড়িষ পক বিদারিয়া সন্ধি। নাথিকেল ফল দিল সহত্রেক কান্ধি॥ হাঁড়িয়া হাঁড়িয়া তাল দিলেন মধুর। অদ্তুত রসাল দিল খাইতে থাজুর॥ বড় বড় আতা দিল খাইতে রসাল। বিষত প্রমাণ কোষ দিলেন কাঁঠাল।। নানা বৰ্ণে ফল দিল খেত কালো রাঙ্গা। মধুপান করিবারে দিল বহু ভোঙ্গা॥ ফল ফুল বিস্তর প্রসাদ দিল রাজা। লক্ষ বানরেতে বহুে ফলফুল বোঝা 🖟 রাজপ্রসাদ বহু ফল পেয়ে হন্মান। প্রাচীন বানরগণে কত কৈল দান॥ বাহক বানরে কিছু কিছু দিয়া তোযে। লঙ্কাকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কুভিবাদে॥

## মহীরাবণের পালা।

রাবণ মহিবে কবে ভাবে কিশিগণ।

হেনকালে জ্ঞী ক্রিমেরে বলেন লক্ষ্মণ॥
কহিবারে শক্তিনাই কন ধারে ধারে।
এখন রাবণ আছে জাবিত শরীরে।
রাবণে মার্রিয়া ছঃখ ঘুচাও অন্তরে।
না কর বিলম্ব আর উঠহ সম্বরে॥
বিক্রম করেন রাম লক্ষ্মণের বোলে।
টলমল করে লক্ষা কটকের রোলে॥
কোলাহুল শুনে ভাবে রাজা দশানন।
মরিরে মান্ত্র বেটা পাইল জীবন॥
মরিরে না মরে একি বিপ্রীত বৈরী।
জানিলাম মজিল কনকলক্ষাপুরী॥
মরিল সকল বীর শৃত্য হৈল লক্ষা।
আপনি মুঝিব ভ্যজি মরণের শক্ষা।

বন্ধু বান্ধবাদি কোথা কেবা আছে আর চ बात्न गान हिन्ता क'रत्र एमिय धकवात ॥ স্বর্গে ছিল বীরবান্ত মরিল আ'সয়া। কারে পাঠাইব ফুন্দে না পাই ভাবিগ্রা দ ইলুজিত নাহি রণে যাবে কোন জনে া অশ্রুধারা বহিতেছে বিংশতি লোচনে 🕸 অভিযানে শীৰ্ণ অঙ্গ মলিক বদন। करन डेर्फ करन रेवरम बाजा नमानन ॥ কণে কণে মুচ্ছা হ'য়ে ভূমিতলে পড়ে এত দিনে পার্ববতী শঙ্কর বুবি ছাড়ে॥ রাবণের মাতা সে নিক্ষা নাম খরে। কান্দিতে কান্দিতে গেল বার্বণ গোচরে 🕸 সন্তানের স্নেহ্বশে ছঃথিতা অন্তরে। রাবণে বুঝায় বুড়ী অশেষ প্রকারে॥ তখন কহিছ বাপু না শুনিলে ফাণে। মজিল রাক্ষসকুল প্রীরামের বাবে 🗈 বিভাগণ ভাই তোর ধর্মশীল অতি। এনেছিল বুঝাইতে তারে মার লাঝি॥ সীত। দিতে কহিলাম অশেষ প্রকারে। না শুনিলে বংশনাশ করিব'র তারে ॥ ভাগ্যেতে আছিল তুঃথ শুনহ রাবণ। আপনা রাখিতে যুক্তি করহ এখন॥ এক যুক্তি আছে বাপ কহি যে তোমারে 🖫 দিখিজ্যে পেলে যবে পাতাল ভিতরে॥ বিক্ষার বরেতে পেলে স্বন্দর নন্দ। মহীতে জন্মিল নাম সে মহীরাবেণ। পাতালেতে আছে পুত্ৰ সৰ্ব্ব গুণবান। তাহা হৈতে হইবে ফুঃখের অবসান॥ বিষাদে হরিষ হৈল নিক্ষার বোলে। মনেতে পড়িল পুত্র আছফে পাতালে ॥ পাতালে আছয়ে পুত্র মহীতরাবণ। মহাতেজ ধরে পুত্র জিনে তিভুবন 🕪 হেন পুত্ৰ থাকিতে মজিল লঙ্কাপুরী। তাহার সম্মুখে যুঝিবেক কোন বৈতী॥ কালিকা পূক্ষিয়া সে পাইল বর দান। অব্যাহত মায়া জানে-সর্ব্ব ঠাই যান 🕸

আছমে হুর্জন্ন পুত্র পাতাল ভিতরে।. মারিতে হুর্জ্জয় বৈরী সেইজন পারে॥ পূর্ব্ব কথা আছে তাহা হইল •স্মরণ। বিপত্তে শ্বরণ ক'রো আদিব তথন। এক মনে চিন্তে তারে রাজা লঙ্কেশ্বর। টনক নড়িশ তার কপাল উপর॥ পাতিলেক অঙ্ক মুহী খড়ি লয়ে হাতে। একে একে ত্রিভুবন লাগিল গণিতে॥ সকল পাঠালপুরী চিন্তে একে একে। আকাশ পাতাল গণে কিছু নাহি দেখে। পুথিবী গণিয়ে স্থির নাহি হয় চিত্তে। কোন জন স্মারে মোরে পড়িয়ে বিপত্তে॥ সাগরের উপরে কনক লঙ্কাপুরী। তাহাতে আছয়ে পিতা রাজ্য অধিকারী॥ অসময় পিতার জানিল সে কারণ। তথির কারণে পিতা করিল স্মরণ॥ এতেক ভাবিয়া তবে স্থির করি মন। ত্বরায় ভেটিতে যায় পিতা দশানন॥ শনিবারের শব যেন সঙ্গে সঙ্গী চায়। ইন্দ্রজিতার দোসর হৈতে নহা যায়॥ দৈবের নির্ববন্ধ কেহ খণ্ডাইতে নারে। আপনি মরিতে দেখ যুম আনে ধরে॥ যাত্রা সিদ্ধি ক'রে মন্ত্র পড়িশ ত্ররিতে। উৰ্ন্ধপথে হুড়ঙ্গ লইল আচন্দিতে॥ অবিলম্বে উপনীত লঙ্কার ভিতর। সিংহাসনে বসি কান্দে রাজা লক্ষেশ্বর ॥ মহী দেখি মহারাজ ত্যতে সিংহাসন। আলিজন দিয়া কোলে হইল নন্দন॥ কোলেতে করিয়া শিবে করিল চুষ্বন। মধী কৈল রাবণের চরণ বন্দন ॥ সিংহাসনে তুজনে বসিল একাসনে। করষোড় করি মহী বলে পিতৃস্থানে॥ কোনু কার্য্যে পিতা মোরে করিলে স্ম ।। আজ্ঞা কর উদ্ধারিব কোন প্রয়োজন॥ কান্দিয়া রাবণ বল্গে চক্ষে পড়ে জল। লঙ্কার ছুৰ্গতি যত কহিছে সকগ।।

রাবণ বলে শুন বাপু ছঃখের কাহিনী। দূর্পণথা তব পিসী আমার ভগিনী॥ হইয়া মানুষ বেটা কাটে নাক কাণ। কৈমনে সহিবে প্রাণে এত অপমান॥ মহী বলে কহ পিতা শুনি বিবরণ। আঁচন্বিতে নাক কাণ কাটে কি কারণ ৷ রাবণ বলে সূর্পণখা ভগিনী কনিষ্ঠা। হইয়া বৈধব্য দশা সদাচারে নিষ্ঠা॥ লক্ষার ঐশ্বর্যান্ত্রথ পরিত্যাগট্টকরি। প্রশ্বতী বনে ছিল হয়ে বনচারী॥ চৌদ্দ হাজার নিশাচর খর ও দূষণ। দিয়াছিত্র সূর্পরথায় করিতে রক্ষণ॥ গিয়াছিল সূর্পণথা পুষ্প অম্বেযণে। এতেক প্ৰমাদ হবে আগেতে না জানে॥ দশরথ নামে রাজা জন্ম, সূর্য্যবংশে। শ্রীরাম লক্ষণেরে পাঠায় বনবাসে॥ সঞ্চেতে বনিতা তার সীতা নামে নারী। দূর্পণিখা সঙ্গে কহে বাক্য ছুই চারি॥ পুষ্প লাগি রসাভাষ নারী তুইজন। কোপ করি নাক কাণ কাটিল লক্ষ্মণ॥ এই অপমান কহে সে খর দূযণে। সৈত্য লয়ে যুদ্ধ গিগা করিল ছুজনে॥ করিয়া ভুমুল যুদ্ধ ছুজনার সনে। রাক্ষদ হাজার চৌদ্দ পড়ে রাম বাণে॥ লৈঙ্কাতে আসিয়া ভগ্নী কান্দে মনোত্ৰুংখে দৰ্বৰ অঙ্গ জ্বলে গেল কাটা নাক দেখে॥ 'জিজ্ঞাদিলাম এ তুর্গতি করিলেক কেটা। দূর্পণখা বলে দাদা নর এক বেটা॥ তুই ভাই আদিয়াছে পঞ্চবটী বনে। পরস। স্থনরী এক নারী তার সনে। দূপনিখা মুখে তেনে এ সকল কথা। কোপে হরে আনিয়াছি রামের বনিতী 🛚 বনের বানর সব সহয়ে করিয়া। সাগর বাদ্ধিল রাম গাছ পাথর দিয়া॥ দাগর বান্ধিয়া রাম লক্ষাপুরী বেড়ে। ইব্রজিত বীরবাছ সবে রণে পড়ে॥

সৈতা ও সামৃত্ত মেরেদর্প কৈল চূর্ণ। রণে মৈল মহোদর ভাই কুম্ভকর্ণ। ত্রুৰ্জ্জয় শক্ষণ রামে জিনিতে না পারি। সঙ্কটে পড়িয়া বাপু তোমারে স্মওরি॥ রাবণ কহিল যদি এতেক কাহিনী। সে মহীরাবণ কহে যোড় ক্ষি পাণি। স্বৰ্ণপুরী খণ্ড খণ্ড হৈল চেব দোষে। পশ্চাৎ ডাকিরলে সব করিয়া বিনাশে॥ সাগরের পারে যবে শ্রীরাম শক্ষাণ। তখন আমারে কেন না কৈলে স্মরণ॥ মম ডরে দেব দানব সবে করে শক্ষা। আমি বিভ্যমানে মজে স্বৰ্ণপুরী লৈঙ্কা॥ আমার বাণের টান না সহে সংসারে। নর বানরেতে এত অপমান করে॥ মোর ডরে দেবগণে যায় স্বর্গ ছাড়ি। বেন্ধে আনি দেবগণে গলে দিয়ে দড়ি॥ ত্রিভুবনে হেন কথা কোথাও না শুনি। যারে খাই সেই খায় অগুর্ব্ব কাহিনী॥ কটাকৈ মারিব যারে তার সঙ্গে রণ। হেন যায়া করিব না জানে কোনজন॥ ইব্ৰ শচী থাকে যদি এক সিংহাসনে। শচীরে আনিতে পারি ইন্দ্র নাহি জানে॥ নর বানর ভুলাইব কত বড় কাজ। আর ছঃখ না ভাবিহ শুন মহারাজ॥ শ্রীরাম শক্ষণ তব বৈরী তুই জ.ন। মরবলি দিব লয়ে পাতালভুবনে॥ রাম পশ্মণেরে আর নাহি তেব শঙ্কা। সীতা লয়ে ভোগ কর স্বর্ণপুরী লঙ্কা॥ মহা যদি করিলেক এতেক আশাস। হাত বাড়াইয়া যেন পাইল আকাশ। রাবল বলে পুত্র তুমি প্রাণের সমান। তোমা হৈতে আমার হইবে পরিত্রাণ॥ বুঝিলাম তোমা হৈতে বৈরী হবে ক্ষয়। তোমার গুণেতে মোর সর্ব্বত্তে জয়॥ মহী বলে শুন পিতা লক্ষা অধিকারী। স্থির হ'য়ে বৈদ তুমি আমি মারি বৈরী॥

তুইজনে কংগ কথা বসি সিংহাসনে। विভोषन निर्वितन ज्ञारमज ठत्रतन ॥ যোড়হাতে রঘুনাথে বলে বিভীষণ। নিশ্চিন্ত হ'ইয়ে কেন রয়েছে রাবণ॥ ইন্দ্রজিত পড়িয়াছে বীর নাহি আর। কি মন্ত্রণা করে রাবণ দেখি একবার॥ প্রণিয়ে শ্রীরাম লক্ষণ জাম্বুবানে। পক্ষীরূপ হইয়ে চলিল বিভীয়ে।॥ রাবণের অন্তঃপুরে গেল অনিমিখে। রাবণ সহিত মহীরাবণেরে দেখে॥ পিতা পুত্রে তুই জনে বসি একাসনে। যুক্তি করে তুজনেতে হরষিত মনে॥ মহীরাবণ দেখিয়ে চিন্তিত বিভীষণ। রামের নিকটে এল স্বরিত গমন।। বিভীষণ কহে আসি করি যোড়হ'ত ৷ আজি বড় সঙ্কট যে দেখি রঘুনাথ। রাবণের পুত্র এক সেমহীরাবণ I মায়ার সাগর বেটা যুদ্ধে বিচক্ষণ॥ মন্দোদরী গর্ভে সেই জন্মিল তনয়। তাহার সংগ্রামে স্থ্যাস্থ্যে করে ভয়॥ পাতালপুরেতে থাকে বাপের আদেশ। মহাবল প্রাক্রম সবে ভয় বাদে॥ তাহার সংগ্রামে প্রভু কারো নাই রক্ষা। ত্রিভুবন বিজয়ী ধনুক বাণ শিক্ষা॥ মায়া পাতি ডাকিনী ছাওয়ালে যেন হরে। সেই মত মহী মায়া করে চুরি করে॥ কত মায়া ধরে কেহ নাহি জানে সন্ধি। মহামায়া তার ঘরে সত্যে আছে ব দী॥ যাহা মনৈ করে তাহা করিবারে পারে। ত্রিভুবন কাঁপে মহীরাবণের ডরে। হেন তুষ্ট আশিয়াছে লঞ্চার ভিতরে। আজি নিশি জাগ সবে হইয়া সহরে॥ বুঝিয়া সুযুক্তি কর মন্ত্রী জাম্বুবান। মহীর মায়াতে কিসে হবে পরিত্রাণ॥ জান্ত্রবান কহে শুন বীর হনুমান। বিপত্তে নাহিক ৰজু তোমার সমান।

বিভীষণের বচন করহ অবগতি। কিরূপে নিস্তার পাব আজিকার রাতি # হনুমান বলে শুন যত বীরভাগে। চোরা বেটা বিনাশিব সারা রাত্রি জেগে॥ মরিল দকল বীর মহী বেটা আছে। মহীরাবণ ৰধিয়া রাবণ বধি পিছে॥ এখন রাবণ বেটা জীতে সার করে। লঙ্কাপুরী উপাড়িয়া ভুনাব সাগরে॥ চতুর্দ্দশ ভুবনেতে স্থগ্রীবের গতি। • যেখানে লুকায়ে থাকে নাহি অব্যাহতি॥ লেরের কুগুলী গড় করিব নির্মাণ। সকলে জাগিয়ে থাক হয়ে সাবধান। রহিব সকল কপি গড় আগুলিয়ে। কার সাধ্য যাইবেক আমারে ভাণ্ডিয়ে॥ বিভীষণ ৰলে শুন প্ৰননন্দন। প্রতীত তোমার বাক্যে হবে কোন জন॥ যাবৎ এ কালনিশি প্রভাতা না হয়। তাবৎ আমার মনে ন হবে প্রত্যয়॥ শ্রীরাম বলেন শুন পবনকুমার। আজি রাত্রি উদ্ধারিতে ভরদা তোমার॥ হাসিয়া হাসিয়া কন মন্ত্রী জাম্বুবান। হনুমান বীর বড় কহিল প্রমাণ॥ (प्रथारिक अटम यमि तर्ग एप्र इनि। ভবেত তাহার সঙ্গে থাটে বীরপনা॥ অলক্ষিতে চোর আদি যাবে চুরি করে। দেখিতে না পাবে হনু কি করিবে তারে॥ অলক্ষিতে আসিবেক চুরি বিগু। জানে। একত্তরে সবাই থাকহ জাগরণে॥ জাম্বান বলে তব অতুল বিক্রম। আজিকার রাত্তি তুমি কর পরিশ্রম ॥ এই বেলা বৈদ দবে যুক্তি দৃঢ় করি। বেলা অবদান হৈল আইল দৰ্ববী ॥ জামুবানের কথা যদি হৈল অবসান। হেনকালে কর যুজি বলে হন্মান॥ মায়াবী রাক্ষস সেই কত মায়া জানে। সাবধানে থাক যেন না প্রায় সন্ধানে॥

জীরামেরে কছিলেন প্রননন্দন। বিষ্ণুচক্র আকাশে করহ আচ্ছাদন ॥ চক্র আচ্ছাদন যদি রহিল গগণে I শূন্যেতে আদিতে পারে কাহার পরাণে॥ • বিশ্বকর্মার পুত্র নল মায়ার নিদান। পাতালে রহুক গিয়ে হয়ে সাবধান॥ সাবধান হয়ে সবে রহ সারি সারি। লেজে গড় বান্ধি আঁমি তাহে রাখি ন্বারী॥ লেজ হয় দীর্ঘাকার শতেক যোজন। গঠিল বিচিত্ৰ গড় প্ৰন্নন্দ্ন ॥ প্রাচীর চোতার হৈল অতি মনোহর। সকল কটক ঢোকে তাহার ভিতর॥ স্থ্রীবের কোলে রাম কমললোচন। অঙ্গদের কোলে রন ঠাকুর লক্ষ্মণ॥ লাঙ্গুলের গড়ে বীর যুড়িলের দেশ। তাহাতে সদৈত্য রাম কঁরেন প্রবেশ। অপূর্ব্ব লেজের গড় নির্মাণ যে করি। বিভীষণ ভ্রমিতেছে হইয়ে প্রহরী ॥ সকল কটক মাঝে শ্রীরাম লক্ষণ। গাছ পাথর হাতে করি করে জাগরণ॥ লেজেতে বান্ধিল গড় ঠেকিল গগণ। উপরেতে বিষ্ণুচক্র ফেরে ঘনে ঘন॥ গড়ের দ্বারেতে দ্বারী আপনি যে রহে। কার সাধ্য প্রবেশ করিতে পারে তাহে॥ এইরূপে সকলেতে তথায় রহিল। কৃত্তিবাস রামায়ণ যত্নে বিরচিল॥।

> মহীরাবণ মায়াযুদ্ধ হারা শ্রীরাম লন্ধণকে হরণ করে।

দ্বিতীয় প্রহর নিশি ঘোর অন্ধকার।
বিভীষণ বলে শুন পবনকুমার॥
আপনি পবন যদি আসে তব পিতা।
প্রবেশ করিতে তারে নাহি দিবে এখা॥
এত.বলি বাহির হইল বিভীষণ।
গড়ের চৌদিকে দৈখে করিয়া ভ্রমণ॥

রাবণে প্রণাম ক'রে সে মহীরাবণ। শ্রীরামের নিকটেতে করিল গমন গ ঠাট কটক হক্তী ঘোড়া না লয় দোসর। মায়া করি একাকী চলিল নিশাচর॥ আকাশে অসিতে চক্র দেখিল সহরে। ঠাট কটক দেখে সব গড়ের ভিতরে॥ ' মনে মনে ভাবে মহী রাবণনন্দন। মায়াতে হরিব আজি শ্রীরাম লক্ষণ॥ বিভীষণে দেখে তথা গড়ের বাহিরে। কিরূপে যাইব আমি উহার গোচরে॥ মনে মনে চিন্তা মহী কয়িয়ে তখন। মায়াতে হইল অজরাজার নন্দন॥ দশর্থ হয়ে আসি দিল দরশন। দশর্থ বলে শুন্পবননন্দন॥ আমার পন্তান ছুটী এরাম লক্ষণ। শ্রীরাম লক্ষণ সূর্নে করি দরশন॥ হনুসান বলে গোসাঞি করি নিবেদন। ক্ষণেক বিলম্ব কর আফুক বিভীষণ ॥ হেংকালে বিভীষণ দিলা দরশন। তরাদে পলায়ে গেল দে মহীরাবণ॥ হনূ বলে শুনহ ধার্মিক বিভীষণ। দশর্থ রাজা এসেছিলেন এখন।। বিভীষণ বলে যদি আসে তব পিতা। প্রবেশ করিতে তবু নাহি দিবে এথা। এত বলি বিভীষণ তথা হৈতে যায়। অন্তরে থাকিয়া মহী দেখিবারে পায়॥ ভরত হুইয়া এল হন্মান কাছে। শ্রীরাম লক্ষণ গুই ভাই কোখা আছে। চৌদ্দবৰ্ষ বনবাসী মস্তকেতে জটা। দশর্থ রাজার আমরা চারি বেটা॥ জীরাম লক্ষ্মণ কোথা করি দরশন-। .এত শুনি কহিছেন প্রননন্দন॥ ক্ষণেক বিলম্ব কর আ*ম্ম্*ক বিভীষ**ণ**। এত শুনি পাছু হটে সে মহীরাবণ 1 হেনকালে ধাইয়া আইল বিভীষণ। হনু বলে ভরত আইল এইক্ষণ॥

হনুমানে চাহি বিভীষণ কৰে কথা। দ্বার না ছাড়িও যদি আদে তব পিতা॥ এত বলি বিভাষণ গেল অতি দূরে। কৌশল্যা হইয়া-মহী আইল সম্বরে॥ কৌশল্যা বলেন শুন প্রনকুমার। শীরাম লক্ষ্মণে মোরে দেখা একবার। হনূমান বলে মাতা ক র নিবেদন। ক্ষণেক থাকহ হেথা<mark>,</mark>আসুক বিভীষণ॥ এতেক বলিয়া মহী তিলেক না থাকে। বিভীষ্ণ ধাইয়া: আইল দূরে থেকে॥ বিভীয়ে। দেখি বুড়ী যায় গুড়ি গুড়ি। তাহ। দেখি হুনু করে দন্ত কড়মড়ি॥ উপনীত হইল রাক্ষদ বিভীষণ। কহিল সকল কথা প্ৰন্নন্দ্ন॥ বিভীষণ:বলে শুন আমার বচন। দ্বার না ছাড়িবে যদি আইসে পবন। এত বলি বিভীষণ করিলা গ**নন**। হইয়া জনকু ঋষি দিল দরশন॥ জনক বলেন শুন প্ৰন্নন্দ্ন। রাম সঙ্গে আমার করাহ দরশন 🛚 আমার জামাতা হন শ্রীরাম লক্ষণ। চতুৰ্দ্দশ বৰ্ষ গত নাহি দরশন॥ তোমারে না চিনি আমি বলে হনুগান। ক্ষণকাল থাকহ আস্ত্ৰক বিভীষণ।। এতেক শুনিয়া ঋষি হনুমান বোল। হন্মান সক্ষেতে যুড়িল গণ্ডগোল॥ হেনকালে বিভাষণ দিলেক হাঁকার। পলায় জনক ঋযি দেখা নাহি আর ॥ উপনীত হইল রাক্ষদ বিভীষণ। বিভীয়ণে কহে সব প্রবনন্দন॥ বিভীষণ বলে যদি আদে তব পিতা। গড়ের ভিতরে যেতে না দিও সর্বর্থা॥ এতেক বলিয়া বিভাষণের গমন। বিভীষণ হয়ে মহী দিল দরশন॥ -হনুমান বলে ছুমি গেলে এইক্ষণে। এত শীঘ্র ফিরে এলে কিসের কারণে।।

মহীরাবণ বলে শুন প্রনন্দন। চোর মায়া কত জানে সে মহীরাবণ। সাবধানে থাক হনু আজিকার নিশি। রাম লক্ষণের হাতে রক্ষা বৈধে আদি॥ এতেক বলিয়া মহী গড়েতে প্রবেশ। অলক্ষিতে গৈল রাম লক্ষণের পাশে॥ স্ত্ৰীৰ অঙ্গ কোলে আছেন হভাই। মায়ারূপে নিশাচর গেল সেই ঠাই ॥ মহামায়া-স্মারি ধূলা দিল উড়াইয়ে 🕻 রাম লক্ষ্মণ নিদ্রা যায় অচেতন হয়ে॥ অচৈতন্ত্রীহয়ে পড়ে যতেক বানর। হাত হৈতে খদে পড়ে গাছ ও পাথর॥ শ্রীরাম লক্ষণ দোঁহে নিদ্রায় অচেতন। সুড়ঙ্গে লইয়া যায় আপন ভবন॥ নিদ্রা নাহি ভাঙ্গে দোঁহে আছেন শায়নে। খরের ভিতর লয়ে রাখিল গোপনে॥ চারিদিকে নিশাচর নারা অস্ত্র হাতে। নিজ পুরে রহে মহী হরিয় মনেতে॥ হেথায় ক্রিড়ের দ্বারে এল বিভীমণ। হনুমান স্থানে বাৰ্ত্ত। পুছে ঘনে ঘন॥ হনূ জানে বিভীষণ গড়ের ভিতরে। হনুমান দেখে তাকে গড়ের বাহিরে॥. হনূযান বলে কে র¦ক্ষস বিভীষণ। ঔষৰ বান্ধিতে তুমি গেলে যে এখন॥ বাহির হইয়া এলে কোন পথ দিয়ে। তোমারে দেখিয়া সোর স্থির নহে হিয়ে॥ বুঝিতে না পারি কিবা আছে তব মনে। রাবণের চ্র হয়ে আছ রাম স্থানে॥ রাবণের চর হয়ে এস যাও নিতি। কপট করিয়া রাম সহ কৈলে মিতি॥ মোর ঠাই রাক্ষ্যা তোর নাহিক নিস্তার। লোহার বাড়িতে লব যমের ছুয়ার॥ **উপাড়ি**য়া লঙ্কাপুরী ডুবাব সাগরে। লঙ্কার বসতি পাঠাইব যমপুরে॥ রাবণের দৃত তুমি দ্বামের নিকটে। কি বলিদ্ তোর বাক্যে মম কুক ফাটে॥

বিভীষণ বলে নাহি এসেছি কপটে। দিব্য করি হনুমান তোমার নিকটে।r গোবধে ও ব্রহ্মবধে যক্ত পাপ হয় ৷ যদি ছলে এদে থাকি লইব নিশ্চয় ॥ যত পাপ হয় ব্রহ্মবধ স্থরাপানে। আমার সে পাঁপ যদি খল থাকে মনে ॥ হনুমান বলে তোর দিব্য কিছু নয়। ব্রহ্মবধ গোবধে রাক্ষসে কোথা ভয় ॥ বিভীষণ বলে তুমি বিচারে পণ্ডিত। বিচার না করে কেন বল অমুচিত। েকমনে বলহ মোরে রাবণের চর। যুক্তি দিয়া বধিলাম যত নিশাচর॥ ইন্দ্রজিত যজ্ঞ ভঙ্গ সন্ধি কেবা জানে। যুক্তি দিয়া বধিলাম আপন সন্তানে॥ কত রূপ হয়ে এল সে **অহী**রাবণ। ভুলাতে না পেরে শেষে হৈল বিভাষণ ॥ হনুমান বলে কথা শুনে লাগে ডর। মায়াতে কি মহী গেল গড়ের ভিতর ⊭. লাজে হনুমান বীর করে হেঁট মাথা। বিভীষণে ভৎ সিলাম অনুচিত কথা॥ পথ ছেড়ে দিয়ে আমি কৈন্তু বিপরীত। বিভীষণে ভং সিলাম নহেত উচিত॥ হনুসান বলে কথা শুন বিভীষণ। আগে গিয়া দেখি চল জীৱাম লক্ষ্মণ।। মারুতির বাক্যেতে রাক্ষ্স বিভীষণ। প্রমাদ পড়িল মনে জানিল তথন॥ বিভীষণ বলে শুন প্ৰবনন্দন। চল তবে দৈখি গিয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥ ক্রতগতি যায় দোঁহে ধেয়ে উদ্ধনুথে। শ্রীরাম লক্ষণ নাই শূন্তময় দেখে। আশ্চর্যা দৈখিল তাঁহে হুড়ঙ্গ নির্মাণ ৮ त्राम नक्मरगरत ना टनथिए। कार्षे श्रान i কটকের মাঝে নাই শ্রীরাম লক্ষ্ণ। ভূমে গড়াগড়ি দিয়া কান্দে কিভীয়ণ ॥ স্থাীব অঙ্গদ আদি ঘুমে স্কেচতন। প্রমান পড়িন উঠ বলে বিভীষণ ॥

কটক ভিতরে শুনে হৈল মহারোল । বানরমগুলে উঠে ক্রেম্মনের রোল ॥ । •কান্দিছে স্থতীব রাজা নাহিক সন্ধিত। কোথা গেলে লক্ষণ শ্রীরামচন্দ্র মিত। ধরণী লোটায়ে কান্দে বীর হনুমান। রামের উদ্দেশে আমি ত্যক্তিব পরাণ॥ অগ্নিকুণ্ড দাজাইয়ে তাহে দিব ঝাঁপ। জীবনেতে না সুচিবে মনের সন্তাপ॥ শিরে হাত কান্দে বালিপুত্র যুবরাজ। র্থায় শরীর আর জীবনে কি কাজ ॥ আকুল হইয়ে কান্দে দেনাপতি নাল। বাঁচিতে বাসনা আর নাহি এক তিল।। জাম্বান বলে সবে না কর ক্রন্দন। উপায় করহ শুন আমার বচন॥ ক্রন্দন সম্বর শুন থানরের রাজ। বেমতে নিস্তার পাই চিন্ত ষেই কায। অস্থির না হও কেহ বিপত্তি সময়। হ্মস্থির হইলে সর্ব্ব কার্য্য দিদ্ধি হয়॥ শ্রীরাম লক্ষ্মণ দেখ জ্বগতের সার। বিনাশ করিতে পারে সাধ্য আছে কার ॥ স্থমন্ত্রণা শুন ওচে হুত্রীব রাজন। মারুতিরে পাঠাও করিতে অন্বেয়ণ।। মারুতির অগম্য নাহিক ত্রিভুবনে। অবশ্য পাইবে দেখা শ্রীরাম লক্ষাণে॥ আনিতে না পারে যদি শ্রীরাম লক্ষ্মণ। তবে সবে অগ্নিকুণ্ডে ত্যজিব জীবন॥ এতেক বলিল যদি ব্রহ্মার কুমার। কহিল স্থাীব রাজা এই যুক্তি সার॥

শীরাম লক্ষণের অবেষণে হন্দানের পাতালপুরে গমন।

স্থগ্রীব বলেন শুন প্রনক্ষার।
সীতার উদেশ কৈলে সাগরের পার॥
তুমি শ্রীরামের ভক্ত জানে সর্বজন।
ক'রে এসো শ্রীরাম লক্ষ্মণ অবেষণ ॥

তোমারে ভুশায়ে গেল রাবণ কুমার। ত্রিস্থবনে এ কলম্ব রহিল তোমার ॥ ত্ব বৃদ্ধি ভ্রমেতে শ্রীরামে নিল চোরে। অন্বেষণ করিতে'পাঠাব বল কারে॥ সুত্রীবের বার্ক্যেতে মারুতি মহাবল। লাজে অভিখানে আঁখি করে ছল ছল।। মারুতি বলেন আমি যার অস্বেষণে। স্বৰ্গ মৰ্ক্তা পাতাল খুঁজিব ত্ৰিভূবনে॥ তথার্পি না পাই যদি জ্রীরাম লক্ষ্মণ। করিব জলধিজলে এ দেহ পতন। এত কহি কান্দে হনু প্ৰননন্দন। কোথা পাব শ্রীরাম লক্ষ্মণ অস্বেষণ ॥ এইখানে থাক সবে একত্র হইয়া। যাবৎ না আদি আমি ত্রৈলোক্য চাহিয়া স্থাবি রাজার কাছে হইয়া বিদায়। সুড়ঙ্গে প্রবেশ করি হনুমান যায়॥ যে পথে লক্ষণ রামে হরেছে রাক্ষদে॥ সেই পথে গেল বীর চক্ষুর নিমিষে॥ পাতালেতে গিয়া দেখে দূর্য্যের প্রকাশ বিচিত্র নির্মাণ পুরী যেমন কৈলাস॥ প্রথমে দেখিল বলিরাজার বসতি। পুণ্যতীর্থ গঙ্গা দেখে নামে ভোগবতী॥ মহা তপোবন দেখে কত মুনি ঋষি। নাগিনী যক্ষিণী কত পরম রূপদী॥ চহুৰ্ভুজ বিভুজ∶অশেষ রূপী লোক। জ্বা মৃত্যু নাহি তথা নাহি 'রোগ শোক। তিন কোটি পুরুষে কপিল মুনি বৈসে। পরমা সুন্দরী কত দেখে আশে পাশে॥ হিচিত্ৰ নিৰ্মাণ দেখে কত তীৰ্থ স্থান ! দেথা রাম লক্ষাণের না পান সন্ধান॥ সকল পাতালপুরী ভ্রমে একে একে। মহীরাবণের পুরী দেখিল সম্মুখে॥ ছদ্মবেশ ধরিয়া খুঁজিল সব পুরী। রাক্ষসের পুরী যেন অমর নগরী॥ ত্বরিত গমনে গেল পুরীর ভিতর। পাশাণ রচিত কর্ত দীবী সরোবর।

অসন্থ্য পুরুষ নারী পরম হন্দর। বিচিত্র নির্মাণ দেখে স্থবর্ণের ঘর॥ বড় বড় বৃক্ষ তথা পর্বত প্রমাণ। অশ্ব হন্তী রথ দেখে বিচিত্র নির্মাণ॥ মনে মনে চিন্তা করে প্রনকুমার। এই পুরে আছে রাম লক্ষ্মণ আমার॥ মরকট রূপে রুছে বুকের উপর। বিচিত্র নির্মাণ ঘাট দেখে: সরোবর ॥ বহু লোক আসি তথা করে স্নানদনি। বানুর দেখিয়া হয় চমৎকার জ্ঞান ॥ বৃক্ষতলে থাকি লোক নেহালিয়া দেখে। এমন ঝনর যে আইল কোণা থেকে॥ একজন ছিল তথা বৃদ্ধ চিরজীবী। বানর দেখিয়া বৃদ্ধ মনে মনে ভাবি॥ বুদ্ধ বলে শুন সবে আমার বচন। পূর্কের রুত্রান্ত কথা শুন দিয়া মন॥ করিল বিস্তর তপ মহী মহারাজা। বিস্তর প্রকারে কৈল মহানায়া পূজা॥ বিস্তর করিল পূজা বহু উপবাদ। অমর হইতে রাজা ছিল বড় আশ। অমর হইতে দেবী নাহি দিল বর। দেৰী বলে অন্য বর চাহ নিশাচর॥ মহী বলে অহী কিম্বা দেবতা গন্ধৰ্ব। যক্ষ রক্ষ কিম্নর পিশাচ আদি সর্বব॥ সংগ্রামেতে কার হাতে মরণ না হয়। সেই বর দিলা দেবী বুঝিয়ে আশয়॥ মহী বলে প্রকারেতে হলেম অমর। যত জাতি যোদ্ধা আছে কারে নাহি ডর॥ নর আর বানর এ ছুই বাকী আছে। 🤳 ভক্ষ্য জাতি কি করিবে রাক্ষসের কাছে। ভিগবতী বলৈ ভয় কারে নাহি আর। নর বানরের হাতে সবংশে সংহার॥ অমর নহেন রাজ । জানি বিবরণ। নর কপি এলে হবে রাজার মরণ॥ বন্দী করে আনিয়াছে শিশু ছুই নর। কোথা হৈতে উপনীত ইইল বানর॥

এই কথা গুপ্তে বুড়ী কহে এক জনে। চারিশিক দেখে পাছে অন্ত কেহ ওনে।। শুনিয়া হরিষ হৈল প্রননন্দন। কোপায় আছেন প্রস্তু ভাবে মনে মন॥ হেনকালে নারী সব নগরনিবাসী। জল লইবার্বে আসে কক্ষেতে কলসী॥ এক নারী প্রাচীনা মহীর পুরদাসী। তাহারে জিজ্ঞাসা করে যতেক রূপসী॥ রাজার বাটীতে কেন বাগ্যন্তাও রোল। েকেই নাচে কেই গায় নৃত্য কোলাইল। মহানন্দে আসিতেছে দ্বিজগণ সব। রাজার বাটীতে আজি কিসের উৎসব॥ বৃদ্ধা নারী বলে শুন যতেক রূপদী। রাজার বাটীর কথা কৈতে ভয় বাদি॥ কহিতে নিষেধ আছে কহিবার নয়। প্রকাশ না কর কথা দণ্ড চারি ছয় ॥ জিজ্ঞাসা করিলে যদি সঙ্গোপনে বলি। মহামায়া কাছে আজি হবে নরবলি॥ আনিয়াছে শিশু ছুটী পর্ম স্থন্দর। না দেখি এমন রূপ অবনী ভিতর॥ কোন অভাগীর পুত্র দেখে ফাটে প্রাণ। দশু চারি ছয় পরে দিবে বলিদান।। বন্দী করে রাখিয়াছে সঙ্গোপুন ঘরে। ্রাজার বাটীর কথা না কহিও কারে॥ এত বলি জল লয়ে সবে গেল বাসে। হনুমান শুনিলেন রক্ষোপরে বসে॥ মনে মনে ভাবে বীর পাইলাম সন্ধি। এইখানে এরাম লক্ষ্মণ আছে বন্দী॥ হৃদয় পুলক বীর পবনতনয়। এখানেতে থাকা আর উপযুক্ত নয়॥ চক্ষুর নিমিষে গেল রাজ অন্তঃপুরে। ' ু শ্রীরাম লক্ষণ যথা বন্দী আছে ঘরে॥ দোহারা লোহার গড় ভিতর বাহিবে। চারিদিকে নিশাচয় নানা অস্ত্র ধরে॥ চারিদিকে নিশাচর আছে অগণন। ঘরের ভিতরে আছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥

মক্ষিরূপে প্রবেশিল ঘরের ভিতরে। শরীর ধারণ করে দোঁহে নমস্বার্কের আচ্মিতে মারুতি নোঙায় গিয়া মাথা। নিদ্রা ভঙ্গে শ্রীরাম লক্ষ্মণ কন কথা।। লক্ষ্মণ বলেন শুন প্রন্নন্দন। স্থগ্ৰীৰ অঙ্গদ কোথা কোথা ধিভীষণ॥ হনুমান বলে প্রভু পাসরিলে চিতে। মহীরাবণ হরিয়ে এনেছে পাতালেতে॥ শুনিয়া কাতর অতি শ্রীরাম লক্ষ্মণ। প্রবোধ করিয়া বলে প্রননন্দন॥ হেনকালে রাজপুরে পড়িল হোষণা ৷ মহামায়া পূজা হবে বাজিল রাজনা॥ বিস্তর ছাগল দিবে মহিষ বিস্তর। বলিদান দিবে রাজা আর তুই নর॥ নাণা স্থবাসিত পুষ্ণা গন্ধ মনোহর। সাজাইয়া লয়ে থায় মহামায়ার ঘর॥ শ্রীরাম ব্লেন শুন প্রন্নন্দন। বিপাকে পড়েছি হেথা হইবে কেমন॥ নাহি সৈত্য সেনাপতি নাহি ধকুঃশর। কেমনে রাক্ষদ হাতে পাইব নিস্তার॥ যোড়হন্তে কহে হনূ শ্রীরামের আগে। রাক্ষদ মারিতে প্রভু কোন ভার লাগে।। ত্রিভুবনে খ্যাত তক শ্রীচরণ দাস। ির্ফ পাথরেতে রিপু করিব বিনাশ।। রাবণ রাজার বংশ যেখানে যে থাকে। তোমার প্রসাদেতে মারিব একে একে॥ অনে হ ব্ৰাহ্মণ হিংদে বহু দেব ঋষি। গোহত্যা প্রভৃতি পাপ কৈল রাশি রাশি॥ তুর্জ্জয় রাক্ষদ বংশ হইবে সংহার। রাক্ষদ বধিতে প্রস্থু তব অবতার॥ অলফিত মায়া তব কোন জন জানে। মরণ ইচ্ছিয়া তোমা আনিল এখানে। মহীর গৃহেতে আছে জগতের মাতা। প্রীতিবাক্যে কব গিয়া গুটিকত কথা।। তাহে যদি মংীর করিতে.চান হিত। সাগরে জুবাব লয়ে মন্দির সহিত॥

মনোনীত বুঝে আসি মহেশজায়ার। রাম বলেন কতক্ষণে সাদিবে আবার॥ মাৰ্কতি বলেন এক তিল ছাড়া নই। কি বলেন কাত্যণয়নী কথা ছুই কই॥ এত বলি মারুতি যে হইল বিদায়। মহামায়া মন্দিরেতে অবিলম্বে যায়॥ মর্ফিরপে কহিলেন যোগাভার কানে। মহী বেটা আনিয়াছে শ্রীরাম লক্ষণে॥ নরবলি দিবে শুনি বেলা দ্বিপ্রহরে। আপনি কি এই আজ্ঞা ক'রেছ মহীরে॥ সবংশে মারিব মহা দেখিবে পশ্চাতে। ড্বাব তোমারে জলে মন্দির সহিতে॥ রামের কিঙ্কর আমি স্থগ্রীবের দাস। এত শুনি দেবীর ঈষৎ হৈল হাস।। , মহাদেবী কহিছেন অতি সঙ্গোপনে। পবিত্র হইল পুরী রাম আগমনে॥ অশেষ পাপের পাপী.এ মহীরাবণ। দেব দ্বিজ ধর্মা হিংসা করে অমুক্ষণ॥ নিশাচর নাশিতে শ্রীরাম অবভার। রামেরে আনিল মহী হইতে সংহার ॥ মহী বিনাশের যুক্তি শুন হনুমান। যথন আনিবে রামে দিতে বলিদান॥ রামেরে কহিবে কর দেবীরে প্রণাম। প্রণাম না জানি যেন কছেন জীরাম। রাস কহিবেন শুন হে মহীরাবণ। দেখাইয়া দেহ দেখি প্রণাম কেমন। প্রণাম করিতে মহী দেখাবে রামেরে। অফ্টাঙ্গ লোটায়ে রবে ভূমির উপরে॥ হেটমুতে প'ড়ে মহী প্রণাম করিবে। তুমি লঁয়ে এই খড়গ মহীরে কাটিবে॥ ' দেবী বলিলেন বাছা এই যুক্তি সার। শ্রীরামের কর্ণে গিয়া কহ সমাচার॥ শ্রীরাম শিবের গুরু আমি তাহা জানি। শিব রাম অভেদ কছেন শূলপাণি॥ অনাথের নাথ রাম জগতের সার। পলকে উৎপত্তি স্থিতি জগত সংসার॥

যোগে যোগাধর রাম কালে মহাকাল । রাম **আগমনে ধন্য হ**ইল পাতাল ॥ মূঢ়বুদ্ধে মহী চাহে রামে দিভে বলি। অবশেষে হবে যাহা তোগারে গৈ বলি॥ দেবীরে প্রণাম করি হনুমান গেল। শ্রীরামের নিকটেতে উপনাত হৈল। যেখানে আছেন রন্দী এরিম লক্ষণে। কহিল দেবীর কথা ছুজনার কানে॥ উপায় কহিয়া দেবী দিলেন মন্ত্রণা 1 যথন করিবে মহী দেবী আরাধনা॥ যথন লইয়া যাবে তোমা দোঁহাকারে। সেইক্ষণে আমি গিয়া প্রবেশিব ঘরে॥ যক্ষীরূপ হইয়ে থাকিব অলফিতে। আসিবেন মহীরাজা দেবীরে পূজিতে॥ প্রণাম ক্রিতে কবে সমর্পিয়া পূজা। প্রণাম না জানি যোরা রাজপুত্র রাজা॥ কিরূপে প্রণাম করে কিছুই না জানি। প্রণাম করিয়া রাজা দেখাও অপপনি॥ প্রণাম করিবে রাজা দেবী বিল্লমান। মুণ্ড কাটি তখনি করিব তুই খান॥ ত্রোমাদের বাক্যে যদি না করে প্রণাম। সবংশে বধিব বেটায় করিয়া সংগ্রাম ॥. বুকে আঁটু দিয়া মুগু ফেলাব ছিঁড়িয়া। ষাইব মহার রক্তে দেরীরে পুজিয়া॥ মারুতির বচনে হরিব তুই ভাই। তোসা হৈতে সঙ্কটেতে পরিব্রাণ পাই॥ এই যুক্তি করিয়া রহিল তিন জন। দেবীরে পুজিতে রাজা করিলা গমন !! অ দেশিয়া আনাইল শ্রীরাম লক্ষণে। ত্রজনারে রাথে এনে দেবীর দিশণে। হেনকালে হনুমান প্রবেশিল ঘরে। অলফিতে রহিলেন দেবীর প্রান্তরে॥ পূজা করিবারে রাজা বসিল আসনে। প্রতিমার আড়ে থাকি হন্ দেখে শুনে॥ নিকট হইল কাল সে,মহীরাবণে। ইত্বিশ বিরচিত গীত রামায়ণে॥

## মহীরাবণ বধ।

কুরুযোড়ে ভ্রন্মারে ক্রেন স্থরপৃতি। রাম লক্ষণের কিসে হইবে নিষ্কৃতি॥ মহীরাবণ হরিয়া লয়েছে তুই ভাই। কেমনে উদ্ধার হবে ভাবি মনে তাই॥ এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা দেবের কচন। হাসিয়া বলৈন শুন সৰ্ব্ব দেবগণ॥ শক্রুধনু নামে ছিল গন্ধর্ব সন্তান। বিষ্ণুর সন্মুখে নিত্য করে নৃত্যগান॥ নিত্য নিত্য নৃত্য করে বিষ্ণুর সদনে। তাহারে বড়ই তুষ্ট দেব নারায়ণে॥ বিষ্ণু সম্ভাষিতে গেল অফীবত্ৰ ঋষি l বাঁকা মূর্ত্তি দেখিয়া গন্ধর্কের হৈল হাসি॥ মুনিরূপ দেখিয়া গন্ধবেব করে ব্যঙ্গ। মুনিরে দেখিতে তার হৈল তাল ভ ।।। মুনি কহে মোরে দেখি কর উপখাস। স্থন্দর শরীর তব হইবে বিনাশ॥ পাপী হয়ে জন্ম গিয়া রাক্ষ্যের কুলে I ধরিয়া বিটক মূর্ত্তি থাকহ পাতালে॥ শুনিয়া মুনির শাপ'চিস্তে বিতাধর। কি দোষে দারুণ শাপ দিলে মুনিবর ॥ অজ্ঞান পাতকী আমি তোমা নাহ চিনি I ত্রিভূবনে পূজিত আপনি মহামুনি॥ কুপা কর ধরি আমি তোমার চরণ। •কর প্রভু এ পাপীর পাপ বিযোচন্ত্র। শক্রথনু বচন ওঁনিয়া মুনিবর। প্রসন্ন হইয়া তবে করেন উত্তর॥ ' আমার বচন কভু না হইবে আন। পাতালে রহিবে হরে রাক্ষস প্রধান॥ তপঃফলে মহামায়া থাকিবেন ঘরে 📜 🕡 সুখেতে করিবে রাজ্য মহেশের বরে॥ তুরস্ত রাক্ষদবংশ করিতে সংহার। মহুষ্য রূপেতে বিষ্ণু হবে অবতারু॥ সেই রাম লক্ষাথেরে লয়ে যাবে হরে। পাতালে রাখিবে লয়ে আপনার পুরে॥



भशीतायन वर्ष।

মুগু কাটা যাবে তোর হনুমান হাতে। শাপে মুক্ত হয়ে পুনঃ আদিবে স্বর্গেতে॥ হনুমান হাতে হবে শাপ বিমোচন। আমার বচন মিথ্যা নহে কদাচন ॥ এতেক বলিয়া মহী গেলেন স্বস্থানে। সেই হৈল মহীরাবণ পাতাল ভুবনে॥ মুনির বচন কভু নহেত অম্বর্থা। দেবগণ চলি গেল তুই ভাই যথা। ব্রহ্মা আদি করিয়া যতেক দেবগণ।° কৌতুকে দেখিতে যান মহীর মরণ॥ যতেক দেবতাগণ রহে শূন্যপথে। মহামায়া পুজে মহী হরিষ মনেতে॥ রাশি রাশি ফল ফুল দিয়ে রাজা পুজে। শভা ধণ্টা ঢাক ঢোল নানা বাস্তা বাজে॥ অর্চনা করিল রাজা খাণ্ডা খরশান 1. প্রণাম করিতে মহী কৈল সম্বিধান॥ শ্রীরাম লক্ষ্মণ বলে প্রণাম না জানি। িক্মনে প্রণাম করে দেখাও আপনি॥ বিধির নির্বন্ধ কভু খণ্ডাইতে নারি। রামেরে দেখায় রাজা নমস্কার করি॥ দণ্ডবৎ শত করে দেবীর সম্মুখে।· প্রতিমার আড়ে থাকি হনুমান দেখে॥ . দেবীর হাতের খড়গ লয়ে হনুসান। लाक मिट्स महीदा कविन छुरेथान ॥ প্রতিমা রূপিণী দেবী মহামাধা হাসে। অনুচরগণ দৈখে পলায় তরাসে॥ মুক্ত করিলেন হনু শ্রীরাম লক্ষণ। হন্র প্রতাপেতে হাসেন তুই জন॥ অন্তরীক্ষে থাকিয়া বাখানে দেবগণ i হন্মানে কোল দিলা জীরাম লক্ষণ॥ অন্তুত অশ্রুত কথা রাম অবতার। দেবক হইতে রামের হইল নিস্তার॥ মুনি শ্বাপে মুক্ত হৈল সে মহীরাবণ। গন্ধর্ব রূপেতে গেল অমর ভুবন॥ ক্ষত্তিবাস পণ্ডিত কবিছে বিচক্ষণ। শঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ॥

অহীগাবণ বধ। রাম্ভণ গাইতে গাইতে রে তকু পতন যদি রে হয়। যায় অমরভুবনে,চাপিয়া নিযানে, শমন চাহিয়ে রয় ॥ অৰ্দ্ধ নাভিকৃপৈ লয়েরে যথন ডুবায়। শত শমন আগিয়ে তারে, মন কি করিতে পারে, পাতকী তরাতে জ্রীরামের নামটী ওগো ় এসেছে সংসারে॥ ধ্রু॥ মহীরাবন মৈল দেখি যত নিশাচর। ধাইয়া কহিল রার্ত্তা পুরীর ভিতর॥ পলায় সকল লোক কেহ নাহি রহে। কপালে যা লেখা থাকে খণ্ডিবার নুছে 🛭 আচন্বিতে রাজা লয়ে পড়িল প্রমাদ। অন্তঃপুরে মহারাণী পাইল সংবাদ॥ রাজার মরণ শুনে রাণী জ্বলে কোপে। আনুথানু বেশভূষা অধ্যোষ্ঠ কাঁপে॥ রাণী বলে এই ছিল যোগান্তার মনে। এতকাল পূজা খেয়ে মারিল রাজনে॥ মহীরে দিলেক বলি দেবীর সাক্ষাতে। মিল আমার রাজ্য মহামাযা হতে॥ দেবীর দহায় হয় কপি আর নর। কি দোধেতে মহীরে ভাবিল দেবী পর॥ খাঁগে গিয়া প্রতিমা ডুবায়ে দিব জলে। নর বানরের প্রাণ লব শেষকালে। এতেক বলিয়া মহীরাবণের নারী। ধকুক লইয়া উঠে মার মার করি॥ সঙ্গেতে সাজিল সেনা অসভ্য্য গণন। হনূর উপরে করে বাণ বার্ষণ॥ বড় বড় রুঁফ য়ত মারে হনুমান। বাণেতে কাটিয়া রাণী করে খান খান॥ মনেতে ভাবিয়া কিছু না পায় গারুতি। কোপ করি রাণীর উদরে যারে লাখি॥ দশমাদ গর্ত্ত ছিল রাণীর উদরে। প্রসবে সন্তান এক মহা ভয়ঙ্করে ॥

অফগোটা বাহু তার চারি গোটা মুগু। বিকট মুরতি তার দেখিতে প্রচণ্ড । ভূমিষ্ঠ হইল পুত্ৰ অন্তুত বিক্ৰম। তুই চকু রক্তবর্ণ যুগান্তের ধন ॥ মহাযুদ্ধ আরম্ভিল হনুমান সনে। সাপটিয়া ক্রীল লাথি মারে হনুমানে ॥ গর্ভের রুধির পূঁজে ব্যাপিত শরীরে। আচন্বিতে সংগ্রামেতে সিংহনার করে। উলঙ্গ উন্মত্ত যেন পাগল সমান। তাহার বিক্রম দেখে হাসে হনুমান ॥ শ্রীরাম লক্ষণ হাদে দেখিয়া রাক্ষদ। হনুমাৰ বলে বেটার বড়ই,সাহস ॥ এখনি জন্মিয়া পুত্র করে বোর রণ। মহীরাবণের বেটা দে অহীরাবণ।। আথালি পাথালি হানে মারুতির বুকে। কিছু নাহি বলে হনু সম্বরিয়া থাকে॥ হনুমান বলে বেটার আদ্বা দেখি অতি। এখনি পাঁঠাব তোরে যমের সংহতি॥ মারিবারে হনুমান ধায় উভরতে। ধরিতে না পারে শিশু পিছলিয়া পড়ে॥ হেনকালে হনুমান চিন্তিল উপায়। পবন স্মরণে রণে ঝড় বয়ে যায়॥ বিষম বাতাসে খুলা লাগে তার গায়। পাছড়িয়া ধরে হনু আর কোথা যায়॥ তুই পদে ধরে তারে লয়ে ফেলে দূর। পাথরে আছাড় মারি হাড় কৈল চুর॥ সংগ্রা**টে**ম আ**ইল আরু যক্ত যত** জন। लहेन मवात अांग शवननम्मन ॥ ॰ পাতালবাদা মুনি ঋষি হৈল আনন্দিত। ভয় দূরে গেল সবে মহা হরষিত॥ কেলেন দেবতাগণ আপনার স্থান। 'হনুখানে সকলেতে করিয়ে কল্যাণ॥ শক্রবে মারিয়ে যাত্রা কৈল তিনজন। মহীর পূজিত দেবী কহেন **তথন**॥ সাধিয়া থামের কার্য্য চলিলা সত্তর। া কৈ করিবে মম পাতাল ভিতর॥

এত শুনি হনুমান করি নমকার। পাতাল হইতে দেবীর করিল উদ্ধার। হ'ইয়ে হরিষযুক্ত চলে তিন জন ৷ जारि त्रांग शिएर रन् गरिश ल नमन ॥ স্তুড়ঙ্গের পথেতে উঠিলা তিন জন। কুত্তিবাস কির'চত গীত নামায়ণ ॥ · রাম লক্ষণ পাইয়া সুঞীব বিভীষণ। জান্ববানে দিল কোল এই তিন জন ॥ হনুর প্রশংসা করে শ্রীরাম লক্ষণ। হনুমানে কোল দিল সুত্রীব বিভাষণ ॥ জাম্বুবান কোল দিয়া কৈল আলিঙ্গন। ধন্য হনুমান বলে যত কপিগণ 🛚 . তুই প্রহর আকাশে যখন দিবাকর। সিংহ্নাদ ছাড়ে তখন ভল্লুক বানর॥ চারি দ্বার চাপিয়া বানরে সিংহনাদ। শুনিয়া রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ॥ মহীরাবণ পড়িল শুনিল দশানন। জীবনের আশা ছাড়ি করিছে ক্রন্দন ॥ রামায়ণ গাইল পণ্ডিত কুন্তিবাস। যেই জন শুনে তার পূরে অভিলায। , রাবণের ভূতীয় দিবস যুদ্ধে গমন।

রাম যা কর নিজ গুণে, আমি
ভজন সাধন জানিনে।
নিছে গেল দীনের দিন, না হ'ল
ভজন ঘেরিল শমনে॥
যা কর্ল হে রামচন্দ্র জগত
গোঁলাই। আমার তোমা
বিনে ত্রিভ্বনে কেহ নাই॥
মায়ানদীর তীরে আছি রাম
তোমার চরণ করে সার।
ও রাজা চরণতরণী ক'রে রাম
আমায় কর হে পার॥
ত্রীলোকের ক্রন্দম উঠিল ঘরে ঘরে।
অভিমানে শোকে মন্ত রাজা লক্ষেধরে॥
য়্বিবার তরে সাজে রাজা দশানন।
স্কালে ভূষিত কৈল রাজ আভরণ॥

ভয়ে অভিমানে রাজা আঁথি ছল ছল। কোপমনে যুকিতে চলিল রণফল।। আপনি করিছে সাজ লঙ্কা অধিকারী। মেঘের বরণ অঙ্গে ধবল উত্তরী 🛭 দশ মুণ্ডে রতন মুকুট সারি সারি। মুগমদে পরিলেক স্থান্ধি কন্ত্রী॥ নানা অলম্বারে করে ভূবন উচ্ছল। দশ ভালে দশ মণি করে ঝলমল ॥ কোপে কাঁপে অধ্যােষ্ঠ চলে রণমূখে। म्भ शृंकात तांगी अटम द्यात **ट**।तिनित्क॥ কেই ধরে আশে পাশে কেই ধরে কর। কারো পানে কিরিয়া না চান লক্ষেশ্বর॥ না থাকে রাবণ রাজা কারো উপরোধে। तानी मटनिम ही शिया अन्हारक विद्वारम ॥ মন্দোদরী বলে শুন লক্ষা অধিপতি। বুদ্ধিমন্ত হ'য়ে কেন ছন্ন হৈল মতি॥ পর্ম পণ্ডিত তুমি বলে মহাবীর। বিশ্বশ্রবা মুনির পুত্র পরম স্থবীর॥ স্বৰ্গ মৰ্ত্ত্য পাতাল জিনিলে বাহুবলে। যম ইব্রু কম্পমান তোমারে দেখিলে॥ সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ ভূমি লঙ্কা অধিকারী। অ'মি কি বুঝাব তোমায় হীনবুদ্ধি নারী,॥ তথাপি কিঞ্ছিৎ বলি কর পরিহার। স্থির হয়ে দাণ্ডাইয়ে শুনু একবার 🎚 মুনিগণে কহে সর্ব্ব শাস্ত্রের বিহিত। রমণীর স্থাস্ত্রণা শুনিতে উচিতা ॥ বিপত্তে হ্লাঞ্জি যদি রমণীতে বলে। দে বুদ্ধে পুরুষ থাকে পরম কুশলে। বহুকাল লঙ্কাপুরে করিল রাজত্ব। কোম যুগে দেখিপ্লাছ এমন অনিত্য। কোনকালে বানরেতে লভেছে সাগর। কোনকালে দলিলেতে ভেসেছে পাথর। অপরূপ এমন শুনেছ কোন দেশে। ুপাষাণ মন্ত্র্যা হয় চরণ পরশে 🕸 শ্রীরাম মনুষ্য নন নিফু অবতার। শীতা ফিরে দেহ যুদ্ধে কার্য্য নাহি আর 🌬

দশানন বলে সীতা দিতে পারি ফিরে। হাসিবেক বিভীষণ সবে না শরীরে ॥ কহিবেক ইন্দ্ৰ আদি যক্ত দেবগণ। যুদ্ধে হেরে সীতা ফিরে দিমেক রাব**ন**। ছোট হ'য়ে খোঁটা দিবে বড় ভয় বাসি 🕨 সাত্ত্বনা হইয়ে গৃহে বৈসহ? প্রেয়সী॥ বরঞ্টুরামের শেরে ১ত্যঙ্গিব জীবন। সীতা ফিরে দিতে না:পারিব কদাচন॥ মন্দোদরী বলে রাণী ভাগ্য হ'লে হীন। রল বুদ্ধি পরাক্রম পাসরে প্রবীণ॥ আসন্ধ সময়ে বুদ্ধি ঘটে বিপরীত। কোপ না করিহ রাজা শুনহ কিঞ্ছি। সংসারের কর্ত্তা রাম পতিতপাবন। ত্রিভুবনে সকলেরে করেন পালন ॥ সম্বগুণে ষেই প্রভু পালেন স্বারে। শক্রভাবে আইলেন মারিতে তোমারে॥ লক্ষীরূপা সীতাদেবা পূজিতা ভুবুনে। লক্ষীরে দিতেছ ত্রুঃখ অশোকের বন্যে। যে জন পালন কৰ্ত্তা সেই জন মারে। অভাগ্য তোমার মত নাহিক সংসারে॥ ঈবৎ হাসিয়া কহে.লক্ষ্য অধিকারী। সামান্ত যে বুদ্ধি তব রাণী মন্দোদরী ॥ শক্তিরূপা মহালক্ষী সীতা ঠাকুরাণী। তুমি কি বুঝাবে মোরে আমি তাহা জানি জপ যজ্ঞ পূজা ক'রে রাখিতে না পারে। বিনা অৰ্চনাতে প'ড়ে আছেন জুয়ারে॥ নীরাহারে অনাহারে জপে কতজনী মৃত্যুকালে নাহি পায় যেই শ্রীচরণ॥}় धानरवारा जाविया ना शान मूनि श्राप्ति । সে রাম ভাবেন আমায় নিরাহারে বসি॥ জাগিতছ জীয়ার রূপ শ্রীরামের মনে। ভাষিছেন আমারে বধিবে কতক্ষণে ॥ মরিব রামের হাতে ভাগ্যে যদি আছে 🗈 যমের না হবে সাধ্য ঘনাইতে কাছে ॥ विकृष्ट मर्स यात् ज्लास विभात है সমান প্রতাপে যাব জীবন মরণে॥

ইব্রু আদি দেবতা জাবনে আজ্ঞাকারী। মরিয়া বৈকুঠে আমি বাব সর্কোপরি॥ না বুঝিয়া ভাগ্যহীন কহিলে আমারে। আমা সম ভাগ্যবান নাহিক সংশারে॥ দেথিব করিয়া যুদ্ধ মরি কিবা মারি। ক্রেন্সন সম্বরি গৃহে যাহ মন্দোদরী॥ মরণ নিকটে তার কি করে ঔষধে। না রহে রাবণ মন্দোদরীর প্রবোধে॥ স্বামী প্রদক্ষিণ করি পড়িল মঙ্গল। মন্দোদরীর চক্ষে জল ক্রে ছল ছল। । অন্তরে জানিয়া রাণী কান্দিল প্রায়ুর। দশ হাজার সতিনীতে নিল অন্তঃপুর॥ অফ্টাদশ রুহ**ন্দের** বাহিরে রাবণ। সার্থি সাজায়ে রথ যোগায় তথন।। কনক রচিত রথ স্থগঠন চাকা। উপরেতে শোভা করে ধ্বজের পতাকা॥ বিচিত্র নির্মাণ রথ সাজিল প্রচুর। র্বথের উপরে রাজা সংগ্রামের শূর॥ দশানন বলে অস্ত্রধারী যত জনে। ছোট বড় সাজিয়া আস্ত্রক মম সনে॥ মহীরাবণ পড়িল বংশের চুড়ামণি। আর কারে পাঠাইব যাইব আপনি॥ যতেক আছিল সৈত্য লঙ্কার ভিতর। সাজিয়া রাবণ সঙ্গে চলিল সত্বর॥ পশ্চিম দ্বারেতে আছে শ্রীরাম লক্ষণ। 'বুঝিবারে সেই ছ.রে গেলেন রাবণ॥ হাতে খনু রাম ভ্রমিছেন রণস্থলে। লঙ্কা তোলপাড় বানরের কোলাহলে॥ কোলাহল শুনি রাবণ আইল ত্বরিতে। ভূবন বিজয়ী ধন্মুর্ব্বাণ করি হাতে॥ চারি চাকা রথখান অফ্ট ঘোডা বহে। কনক রচিত রথ ত্রিভুবন মোহে॥ ८इन त्रत्थ উत्र्घ युद्ध त्रांका प्र\*ानन । শ্রীরাম উপরে করে বাণ বরিষণ॥ রথোপদ্ধে রাবণ যুঝে রাম ভূমিতলে। দেবগণ কম্পমান গগণমগুলে॥

লইয়া ওক্ষার আজ্ঞা যতেক অমর। রাম লাগি রুথ পাঠাইল পুরন্দর। ষৰ্গ হৈতে শ্ৰংদে রথ পড়িছে বিজুলি। র্থ হৈতে মাথা নোণ্ডায় সার্থি মাতুলি॥ ইন্দ্র পাঠাইল রথ দিব্য ধনুঃশর। আর এক পাঠাইল স্বর্ণ টোপর॥ মারি প্রভু রাষণে দেবের কর হিত। ত্রিভুবনে কীর্ত্তি রাধ রামায়ণ পীত। রাম শক্ষণ স্থগ্রীব রাক্ষস বিভীষণ। আচন্বিতে রথ দেখি চমকিত মন॥ কোথাকার রথখান কাহার মাতুলি। রাবণ প্রেরিত রথ মায়ার পুতলী॥ রামেরে জিনিতে নারে হুফ দশক্ষম। রুখে তুলি কোথা লবে করিয়ে প্রবন্ধ।। কুত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচফণ। র্থ দেখি রাম সৈত্য ভাবে মনে মন॥

শ্রীরামের সহিত রাবণের যুদ্ধ।

রসনা রামনাম ভুলনা রে 🕴 দেখ মিছে মায়াজালে, বদ্ধ করে কালে, ভুবায় অকুল প থারে॥ ধ্রু । ইন্দ্র য়থ রাখণ দেখিয়া র**ণস্থলে।** চিন্তিত রাবণ রাজা টুটে আদে বলে॥ রুখের সার্থি রাম কৈল প্রদক্ষিণ। রথে উচে য়বুনাথ সংগ্রামে প্রবীণ॥ চিনিল রাবণ রাজা ইল্রের বিমান। মনে মনে দশানন করে অমুমান॥ কোথা গেল ইন্দ্ৰজিত ভাই কুম্ভকর্ণ। এখনি দেবতা বেটায় কঞ্চিতাম চূর্ণ॥ এত দিন করে দেবা দেবকের মত। অসময় দেখে হ'লো শত্ৰু অনুগত॥ শক্রুকে পাঠায় রথ আমা বিশুমানে। এত বলি কোপদৃষ্টে চাহে স্বৰ্গপানে॥ कि भारत मां जूलिएत करह नरहा चेता । সবলের অনুবল ্যতেক অমর॥

এইবার যু'দ্ধ যদি ব'চয়ে জীবন। একে একে কাটিব সকল দেবগণ॥ কোপ সম্বরিয়া রাজা বসি মনোতঃখে 1 র্থ চালাইয়। দিল রামের সম্মুথে॥ কোপেতে রাবণ ক.র বাণ অবতার। তিক লক্ষ বাণ মারে সর্পের আকার॥ সর্পবাণ দেখি রামের লাগিল তগাস। বুঝি পুনঃ এড়িল বন্ধম নাগপাশ।॥ নাগপাশ. নিবারণ জানেন সন্ধান।' মন্ত্র পড়ি জীরাম এড়েন'খগবাণ। গরুড় ২ইয়া বাণ আকাণেতে বুলে। রাবণের দর্পবাণ ধরে ধরে গিলে॥ সর্পবাণ ব্যর্থ গেল কুপিল রাবণ। রামের উপরে করে বাণ বরিষণ॥ বাণ বর্ণন্ধীয়া বিধ্যে ইক্সের সাভুলি। জ্বজ্জর ইচ্ছের অশ্ব মুখে ভাঙ্গে নালি॥ কোপেতে কাবণ বজ্ঞাঠা লয় হাতে। জ্বাঠা দেখি দেবগণ শাগিল চিন্তিতে॥ জাঠাগাছ হাতে করি তর্জ্জে লঙ্কেশর। ডাকিয়া রাশ্মের তবে করিছে উত্তর॥ এই আমি জাঠা মারি পুরিয়া সন্ধান। রফা কর দেখি রাম ধরে ধসুর্কাণ।।:. মন্ত্ৰ পুড়ি দশানন জাঠাগাছ এড়ে। যত দূর যায় জাঠা ৩৩ দূর পুড়ে॥ রুক্ষের নিকটে গেলে রুফ সব জ্বলে। वारना कंद्र वारम जोठा गंगीम छटने॥ যত বাণ এড়ে রাম জাঠা নিবারিতে। সর্বর অন্ত্রায় জাঠার অগ্নিতে॥ বান পোড়াইয়া জাঠা যায় বায়ুবেবগৈ। মাতুলি তথন কহে শ্রীরামের আর্গে॥ 'ইন্দ্র,প্রাঠাইল শেল সংসার বিজয়। সেই শেল মার প্রভু জাঠা হবে ক্রয়। এড়িলেক শেলপাট মাতুলির বোলে। রাবণের জাঠা কাটি পাড়ে ভূমিতলে॥ জাঠাগাছ কাটা গেল রুষিল রাবণ। রামের উপরে করে বাণ বরিষণ।।

বাছিয়া বাছিগ়া বাণ এড়ে শক্ষেশ্বর। বাণ,ফুটে রঘুনাথ হইল কাতর॥ কাতর হইয়া রাম ধন্ম দিল টান। বিক্রি রাবণের অস্ত কৈল খান খান॥ তুইজনে মহাযুদ্ধ সংগ্রাম ভিতরে। কোপে রাম গালি পাড়ে রাবণের তরে॥ সবে বলে তোমারে রাবণ মহারাজ। পরব্রী হরিতে তোর মুখে নাই লাজ॥ শীতা যদি আনিতে আমার বিঅমানে। ,দেই দিন পাঠাতাম খরের সদনে॥ বিদ্যমানে না আনিয়: করিলি যে চুরি।] দেখাদেখি আজি পাঠাইব যমপুরী॥ দশমূত সাজায়েছ নানা অলঙ্কারে। গড়াগড়ি যাবে মুগু সমুদ্রের ধারে॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেবে**ন্দ্র** বাস্থকী। পড়িলি আমার হাতে কার সাধ্য রাখি॥ গালি দিয়া জ্রীরামের বল বেড়ে আসে। বাছিয়া বাছিয়া বাণ মারেন হরিষে॥ বানরেতে গাছ পাথুর ফেলে চারিভিতে। চারিদিকে মারে রাবণ না পারে সহিতে। আয়ুঃশেষ হয়ে রাবণ টুটে আদে বলে। চ্যরিদিকে রামরূপ রাবণ নেহালে॥ বজ্র অন্ত্র মারে রাম রাবণ উপর। মূর্ক্তিত হইয়ে পড়ে রথের উপর॥ হাত পা আছাড়ি রাজা করে ধড়কড়। রাবণ লয়ে সার্থি উঠিয়া দিল র্ডু॥ কত দূর গিয়ে রাজা পাইল চেওঁৰ i সার্থিরে গালি পাড়ে ঘুর্ণিত লোচন ॥ বৈরী সনে রণ আমি করি রণ**স্থলে।** রথ লয়ে পলাইয়ে এলি কার বোলে॥ বলে ক্রটি দৈখি বেটা হইলি কাতর ৷ অল্প জ্ঞান কৈলি বেট। বুঁকে নাহি ওঁর ॥ রাম সনে যুক্তি করে আছ মম সনে। ভঙ্গ দিয়া এলি বেটা ভয় নাই মনে॥ ভয়েতে সার্রথি কুহে যোড় করি হাত। আসারে না কর কোপ রাক্ষসের নাথ।

রণে মুচ্ছ। দেখি তব বিষম সংগ্রাম। রণশ্রমে ঘোড়ার বাইল কালবাম। সারথি ফিরামে রঞ্চরাথে যোদ্ধাপতি। সার্থির ধর্ম এই শুন নরপতি। রণে মুর্ছ্ন দেখি তব হইমু অন্তর। অবিচারে কেন মোরে বল কটুতর। হিত চিন্তা করিতে হইল বিপরীত। আমারে দিতেছ দোষ নহেত উচিত 🛭 কোন না করিছ রাজা না কহিও বাড়া। এত বলি চালাইয়া দিল অফ্ট ঘোড়া॥ কোপ মনে অশ্বপৃষ্ঠে মারিল চার্ক। বেগে উত্তরিল রথ রামের সম্মুখ। রাম বলে মাতুলি হে হও সাবধান। আরবার রাবণ আইল বিভামান॥ মনে মনে চিন্ডিয়া মূরণ কৈল সার। মরেছিল আরবার পাইল নিস্তার।। ইন্দ্রের সার্থি বড় যুদ্ধে বিচক্ষণ। র্থ চালাইয়া দিল স্বরিত গমন॥ রাবণের রথ উপনীত শীঘগতি। ছই জনে বাণরৃষ্টি প্রাণের শক্তি॥ ছই রথপতাকা হইন ঠেকাঠেকি। অগ্নি সম বাণে মারে ছক্সনে ধাকুকি॥ অস্থরে ডাকিয়া বলে জিনুক রাবণ। .রামের হউক জয় কহে দেবগণ॥ হেনকালে রবুনাথ পূরিয়া সন্ধান। রাবণের শরীরে মারিল তীক্ষবাণ।। দেই বার্ণ সহি রাজা গদা নিল হাতে। তৰ্জ্জন করিয়া গদা ছাড়ে শৃত্য পঞ্চে॥ অৰ্দ্ধচন্দ্ৰ বাণে রাম দেই গদা কৃতি। গদা কাটি সে বাণ রাবণ অঙ্গে ফুটে॥ রক্তৰৰ্ণ গদা রাবণ এড়ে পুনর্ব্বার। পিশার্চ অক্ত্রেতে রাম করিলা সংহার॥ শিবমন্ত্র পড়ি রাবণ শিतमূল এড়ে। শঙ্কর বাণেতে রাম শৃত্যে কাটি পাড়ে॥ ক্রোধে জ্লে রাবণের হুখাঁখি দেউটি। রামের উপরে বাণ পুনঃ এড়ে জাঠি।

রক্তরর্ণ জাঠাগাছ পঞ্চাশ যোজন। স্বৰ্গ মৰ্ত্তা পাতাল কাঁপিল ত্ৰিভূবন ॥ দূর্যা তেজ ধরে জাঠা অগ্নি উঠে মুখে। বিপরীত শক্তে আদে রামের সমূধে॥ জাঠাগাছ দেখি রামের হইল বিশ্বয়।] ধকুক টক্কার দেন রাম মহাশয় 📭 আত্তে ব্যাতে রামচন্দ্র নানা অস্ত্র এড়ে। জাঠার অগ্নিতে বাণ ভক্ম হয়ে উডে। লক্ষ লক্ষ বাণ পুড়ি জাঠাগাছ আদে। ত্রাসেতে পর্ববতবাণ শ্রীরাম বরিষে॥ পবন বেগেতে জাঠা আদে শীব্রগতি। করযোড়ে বলে তবে মাতুলি দার্থি॥ ইব্ৰ পাঠায়েছেন দেখহ শেলপাটে। ঝাঁট ছাড় সেই শেল জাঠা পাড় কেটে॥ মাতুলির বাক্যে রাম শেলপাট এড়ি। রাবণের জাঠাগাছ শেলে কাটি পাড়ি॥ জাঠাগাছ কাটা গেল রাবণের ত্রাস। জাঠা কাটি শেল আসে শ্রীরামের পাণ॥ জাঠা ব্যর্থ দেখে রাজা যুড়ে নাগপাশ। সহত্র সহত্র ফণী দেখে লাগে জাস।। পূর্ব্বে রাম পজিয়াছিলেন নাগপালে। 🙄 সেই বাণ দেখে রাম কাঁপিলেন তাসে॥ শ্রীরাম গরুড় অস্ত্র এড়ে বাহুবলে। त्रावर्गत नागगर्ग धर्म धरत गिर्ल ॥ ব্যর্থ গেল নাঞ্চলাশ দেখে দশানন। রামের উপত্তে করে বাণ বরিষণ॥ সপ্তধার বাণে রাম নানা অস্ত্র কাটি। অস্ত্র কেটে রহে রাবণের অঙ্গে ফুটি॥ ক্রোধে করে তুজনাতে বাণ ব্রিষণ। লেখাজোখা নাহি বাণ বরিয়ে তুজন॥ চক্ষু মুদি ধনুক টানয়ে ছুই জনে। অগ্নিময় দেখে কম্প লাগে ত্রিভুবনে ॥ সূর্য্য আদি অষ্ট বন্ন কাঁপ্নে রসাতলে। শূখেতে দেবতাগণ পলায় সকল 🕸 ঘন ঘন উল্কাপাত তারাগ্ন থসে। ত্রিভুবন কম্পুয়ান শ্রীরামের ত্রাদে॥

প্রীচরণভরে লক্ষা করে টলমল। मिः**इनार**म छेथलिल मांशरतत छल॥ আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মনে হেন গণি i ·ধনুকের টকার বাণের চন্চনি ।। রোধ হৈল চক্ত সূর্য্য গমনীগমন। দিবা রাত্রি সপ্তাহ বিচ্ছেদ নাহি রণ। সপ্ত দিন নাহি দেখি কে আছে কোথায়। স্থ্ৰতীব অঙ্গদ আদি পলাইয়া যায়॥ নল নীল স্থাবেণ পলায় হনুমান। সমৈত্যে পলায় সবে লইয়া পরাণ॥ শরভঙ্গ দ্বিবিদ পলায় উভরায়। প্রস কেশরী ছুটে ফিরিয়া না চায়। আপন কটকে কপি পলায় অপার। দৃষ্টি নাহি চলে লঙ্কা বাণে অন্ধকার॥ আছাড়ি কেলিল হাতে ছিল শালস্বক। উদ্ধ্যুখে সদৈন্যেতে পলায় গবাক।। শ্রীরাম লক্ষ্মণ ক্রোধে শ্রমন সমান। বাঁকে বাঁকে ফেলে যেন যম সম বাণ। যত নিশাচর পলায় ফেলে ধনুর্কাণ। আশী কোটি ভল্লুকে পলায় জাম্বুবান॥ র ম রাবণের যুদ্ধ নাহি লেখাজোখা। দোঁহার অঙ্গের মাংস-হৈল চাকা চাকা॥ স্বর্গে.ইন্দ্রদেব কাঁপে পাতালেতে বলি। বাণের আগুণে দীপু করে রণস্থলী॥ শ্রীরাম এড়েন বাণ তারা যেন ছুটে। রাবণের অঙ্গে তাহা কাটা হেন ফুটে॥ মারিলেন অগ্নি বাণ ঘোর শব্দ শুনি। হেন বাণ্দশানন কিছুই না জানি॥ শ্রীরাম এড়েন্ বাণ নামে বেড়াপাক। 🖫 রণস্থলে ফিরে যেন কুসারের চাক॥ `সঞ্জনা পড়িছে যেন উঠে মহাশব্দ। বাণ দেখে দশানন হয়ে রহে স্তব্ধ ॥ বজ্রাঘাত সমান রামের বাণ যায়। নিস্তেজ হইল রাবণ সেই বাণাঘায় 🛭 গায়ের ভূষণ গেল মাথার মুকুটে। রক্ত মাংস নাহি গায় অস্থি ভেদি ফুটে 🛭

অস্থি বিশ্বে রপুনাথ করিল জর্জর। তবৃ,যুঝে দশানন সংগ্রাম ভিতর॥ বিভীষণ বলে রাম ধর্মঅন্ত্র এড়। রাবণের স্বর্ণাটা স্থূমে কাটি পাড়॥ কক্ষপাটা গেল কাটা রাবণ চিস্তিত। মনে ভাবে ভগবতী ছাড়িলা নিশ্চিত।। বিশেষ জানিত্র রাম বিষ্ণু অবতার। জ্মিলে মরণ আছে চিন্তা কি তাংগর 1 সফল জীবন মম র ম যদি মারে। রামের সম্মুখে আজি ত্যজি কলেবরে॥ জনম সফল হবে যাব স্বৰ্গবাস। রামের শ্রীমূপ দেখি রাবণের হাস 🛚 রাবণ বলে প্রীতিবাক্য না কব রামেরে। দয়া উপিভিলে নাহি মারিবে আয়ারে॥ রাবণ রামেরে বলে ছাড় অহস্কার। আজিকার রণে তোরে কঁরিব সংহার 🏾 থর দূষণ নহি আমি লঙ্কার রাবর। এখনি পাঠাব তোরে যমের সদন॥ • • শ্রীরাম বলেন তোর কঠিন জীবন। মম বাণ খেয়ে বেঁচে:আছহ এখন। আরবার বাজে যুদ্ধ শ্রীরাম রাবণে। বাণের আগুণ গিয়া উঠিল গগণে॥ ঘোর অন্ধকার নিশি বাণে দাপ্ত করে। ্চিকুর চমকে যেন সংগ্রাম ভিতরে॥ এড়িল শঙ্কর বাণ রাম রঘুবর। ় বুকেতে বাজিয়া রাজা হইল কাত্র ॥ বাণ খেয়ে দশীনন অন্তরেতে কাঁপে। পাৰ্ব্বতীয় মহাশূল এড়িলেক কোপে। শূল ফুটে রয়ুমাথ হৈল অচেতন। চেতন প্রাইয়া করে বাণ বরিষণ চ সহস্রাক্ষ বাণ রামের চলে উর্নমূথে ৷ অবিলক্ষে পড়ে গিয়া লক্ষণের বুকে॥ বাণাঘাতে মহাত্রাস পাইল রাবণ। বিষ্ণুমন্ত্রে গ্লা রাম মারেন তথন্ ৷ কালচক্তে কাটে গদা রাজা দশানন। গদা ব্যর্থ গেল ভাবে কমললোচন॥

ষতিক্রোধে এড়িলেন বংণ মহাকাল। রাবণের বুকে বিশ্বি প্রবেশে পাতাল। পাওপত বাণ মান্নে রাজা দশানন। বিষ্ণুচক্রে কাটিলেন শ্রীরাম তথন॥ বাণ থেয়ে দশানন ভাবে মনে মন। যোড় হাতে স্তৰ করে শ্রীরাম তথন॥ হাতের ধনুকবাণ কেলে জুগিতলে। কর যুড়ি করে স্তব বস্ত্র দিয়ে গলে॥ বিশ্বের আরাধ্য তুমি অগতির গতি। নিদানে স্বজিতে স্প্তি তুমি প্রজাপতি॥ তুমি স্থষ্টি তুমি স্থিতি তোমাতে প্রলয়। কালে মহাকাল বিশ্ব-কালে কর লয়॥ তুমি চক্ত তুমি দূর্য্য তুমি চরাচর। কুবের বরুণ তুমি যম পুরন্দয়॥ নিরাকার সাকার সকল রূপ তুমি। তোমার মহিমা দীমা কি জানিব আমি। না জানি ভূকতি স্তুতি জাতি ।নশাচর । শ্রীচ্রণে স্থান দান দেহ গদাধর॥ তুমি হে অনাগ্য আগ্য অসাধ্য সাধন। কটাক্ষে ব্ৰহ্মাণ্ডে নবখণ্ড বিনাশন ॥ ' আখণ্ডল চঞ্চল চিন্তিয়া শ্রীচরণ। किंग किंद्र किंद জিমায়া ভারতভূমে আমি ছুরাচার। ক'রেছি পাতক বহু সংখ্যা নাহি তার॥ অপরাধ মার্ল্জনা করহে দয়াময়। কুঁড়ি হন্ত যুড়ি রাজা এক দুক্টে রয়॥ কুড়ি চণ্টে বারিধ'রা বহে অনিবার। রাম বলে না হইল সীতার উদ্ধার্ণ। কাষ্য নাই রাজ্যপাটে পুনঃ যাই বনে। রাবণ পর্ম ভক্ত মারিব কেমনে॥ কেমনে এমন ভক্তে করিব সংহার। বিশ্বে কৈহ রামনাম না করিবে আর॥ কেমনে মারিব বাণ ভট্তের উপর। এতবলি ত্যজেন হাতের ধমুঃশর।। বিমুখ ইইয়া রাম বসিলেন রথে। ইন্দ্র আদি দেবগণ লাগিল চিস্তিতে॥

স্তবে তুষ্ট হৈলা যদি কমললোচন। তবেত মজিল স্মষ্টি না মৈল রাবণ । এত বলি দৈৰগণ করিয়া যুক্তি। উত্তরিল গিয়া যথা দেবী সরস্বতী॥ দেবগণ বলে মাতা করি নিবেদন। প্রমাদ ঘটিল বড় না মৈল রাবণ্'॥ শ্রীরামে করিল স্তব দুফ নিশাচর। স্তবে তৃষ্ট∘হয়ে রাম তঃজিল সমগ্ন ॥ তুমি:বৈদ রাবণের কণ্ঠের উপর। রিপুভাবে জী থামে বলাও কটু ভর ॥ এত শুনি বাক্বাণী চলিলা সত্বর। বসিলেন রাবণের কণ্ঠের উপর॥ ডাক দিয়া বলে রাবণ শুন রঘুপতি। প্রাণের ভয়েতে তোস। নাহি করি স্ততি॥ অবশ্য ব্রঝিব আমি আইস সম্বর ! এক বাণে ভণ্ড বেটা যাবি যমঘর॥ শ্রীরাম বলেন মৃত্যু ই;চ্ছল রাবণ। এখনি পাঠাব তোরে যমের সদন॥ এত বলি কোপেতে কম্পিত রঘুবর। পুনর্কার তু'লয়া নিলেন ধনুঃশয়॥ পুনর্বার লাগে যুদ্ধ শ্রীরাম রাবণে। বাণে বাণে কাটাকাটি উঠিল গগণে॥ সিংহে সিংহে পর্বতে যেমন বাজে রণ I সেইরূপ বার্জে যুদ্ধ শ্রীরাম রাবণ।। পঞ্চবাণ যুদ্রে রাম ধনুকের গুণে। সেই বাণ কাটে রাবণ অনিমুখ বাণে॥ গন্ধকান্ত মারে রাম ধাবণের গায়। দশানন মোহ গেল সেই অত্র ঘায়॥ হেনকালে যুক্তি দিলা রাক্তদ বিভীয়ণ I ব্রহ্ম চর্বচ কাটি পাড় মরুক রাবণ॥ ব্ৰহ্ম মন্ত্ৰ পড়ি রাম ব্ৰহ্ম মন্ত্ৰ হাঁনে। কবচ কাটিয়া পাড়ে জীরামের বাবে॥ ব্রহ্মকবচ কাটি রাম তীক্ষ অস্ত্র হানে। তবু যুবো দশানন শ্রীরামের সনে। ডাক দিয়া শ্রীরামেরে বলিছে রাবণে। কি করিতে পার রাম মনুষ্য পূর্ণণে ॥

রাবণের কথা শুনি জীরামের হাস। অবশ্য রাবণ তোরে করিব বিনাশ॥ যত বাণ মারে রাম না মরে স্নাবণ। রাবণ মরিবে কিসে ভাবে মারায়ণ। সন্ধান পুরিয়া রাম কালচক্র এড়ি। রাবশের মাথা কাটি ভূমিতলে পাড়ি॥ এক মাথা কাটা গেল দেখে দেবগণ। আর মাথা সেইখানে উঠে ততক্ষণ॥ আরবার রঘুনাথ অদ্ধচন্দ্র বাণে। তুই য়াথা কাৰ্টিয়া পাড়িল সেইখানে॥ রণস্থলে রাবণের উঠে তুই মাথা। দেখি চমৎকার হৈল সকল দেবতা॥ আরবার রঘুনাথ এড়ি ব্রহ্মজাল। তিন মাথা কাটি বাণ সান্ধায় পাতাল॥ তিন মাথা কাটা গেল দেখে দেবগণে। পুনঃ তার তিন মাথা উঠে সেইক্ষণে॥ আরবার সন্ধান পুরিল। রঘুবার। ঐ্যিক বাণেতে তার কাটিলেন শির॥ চারি মাথা কাটা গেল অতি চমৎকার। ত্রন্মনরে চারি মাথা উঠে আরবার॥ যাথা কাটা গেল নাহি মরে লক্ষেশ্র। বেকামস্ত্রে পঞ্চনাথা কাটেন সত্তর॥ পাঁচ মাথা কাটি রাম মনে আনন্দিত। সেই পাঁচ মাথা তথন উঠে আচন্বিত॥ আরবার রামচন্দ্র এড়ি যুমদণ্ড। মুকুট স্থিত কাটে ছয়গোটা মুগু॥ মাথা কাটা গেল তবু রণে নাহি টুটে। সেইক্ষণে ব্লাবণের ছয় মাথা উঠে॥ ধর্মচক্র বাণ রাম যুড়েন ধনুকে। স।ত সাথা কাটিলেন সর্ব্বন্ধন দেখে॥ মাধা কাটা গেল তবু যুঝিছে রাবণ। সপ্তমুগু রাবণের উঠে ততক্ষণ॥ সপ্তদার বাণে রাম অফমুণ্ড কাটে। ব্রন্ধার বরেতে তার অফ্টমুণ্ড উঠে॥ নয় মাথা কাটিলেন রঘুনাথু কোপে। সেইক্ষণে নয় সাথা উঠে এক হ'পে॥

नम गांथा कां**छ। त्शन नम गांथा छेट्छ** । তথাপি রাবণ যুঝে রামের নিকটে॥ শ্রীরায় বলেন বেটা বড়ই তুর্বার। মাথা কাটা গেল **ভবু যুঝে আরবার**॥ অ্র্রচন্দ্র বাণে রাম পুরিলা সন্ধান। রাবণের মধ্য কাটি করে ছইখান॥ অৰ্দ্ধ অঙ্গ পড়ে যেন পৰ্ব্বতের চুড়া। ব্ৰহ্মবরে অন্ধি অঙ্গ অঙ্গে লাগে যোড়া। ত্ব নাহি পড়ে রাবণ বড়ই ত্বর্কার। দ্বামের উপরে করে বাণ অবতার॥ রাবণের বাণে রাম জর্জ্জর শরীর I সম্বরিয়া আকর্ণ পুরেন রমুবীর॥ শতবার কাটিলেন র:বণের মাথা I কাটিবাসাত্রেতে উঠে তিলে নাহি ব্যথা। न। गत्त काहित्व गांथा युवर्य त्रावन। কুতিবাস রচিলেন গীত রীমায়ণ॥

## মতান্তরে রাবুণ অধিকার শ্বরণ করেন।

এত দেখি কোপে কাঁপে বীর দশানন । চাপে চড়াইয়া বাণ করে বরিষণ॥ আচ্ছন্ন হইল রবি নার্হি চলে দুষ্টি। বাণ বর্ষে যেন মেঘে বরিষয়ে রুষ্টি॥ বাণে বাণে ফত অঙ্গ যতেক বানর। তাহা দেখি হনুমান ক্রোধিত অন্তর্॥। লাফ দিয়া রাবণের সম্মুখে পড়িল। বজের সমান কীল রাবণে মারিল॥ মার থেয়ে দশ্নিন হারায় চেতন। ধুলায় কোটায়ে করে রুধির বমন॥ চেত্রন পাইয়া কীল হনুসানে মারে। রাম জয় মলিয়া আপনি বীর সারে ॥ এইরূপে কতফণ হইল সংগ্রাম। পরেতে সংগ্রাস আদি করেন জ্রীরাস। वार्ग वार्ग क्र उ तिर रेशन कुक्रमात । দুশানন সমর সহিতে ন'রে আর ॥

অচৈতত্ত হয়ে রাজা ধূলায় ধূদর।. অম্বিকাকে স্তব করে হইয়া কাতর 🖡 কোথা মা তরণী তারা হওগো সদয়। দেখা দিয়া রক্ষা কর গোর অসময়॥ পতিতপাবনি পাপহারিণি কালিকে। দীনজন জননী মা জগৎ পালিকে ॥ করুণানয়নে যাও কাতর কিঙ্করে। ঠেকিয়াছি ঘোর দায় রামের সমরে॥ আর কেহ নাহি মোর ভর্মা সংসারে। শঙ্কর ত্যঞ্জিল ভেঁই ডাকি মা তোমারে ॥' তুমি দয়াময়ী মাতা শুনেছি পুরাণে। তুমি শক্তি মুক্তি তৃপ্তি ব্যাপ্তি পরিত্রাণে॥ নামগুণে ব্যক্ত আছ এ তিন ভুবনে। রূপ গুণে অব্যক্ত নাহিক নিরূপণে॥ যে তব শরণ শয় না থাকে আপদ। প্রমাণ ইন্দ্রের যাতে অমর সম্পদ।। আমার মাহিক আর ডাকিবার লোক। রুপাবলোকন করি নিবারহ শোক॥ **এই ऋ**रि खर यिन क्रिन नार्ग। আদ্র হৈল হৈমবতী মন উচাটন ম

> রান্ণের স্তবে অভয়া সম্ভই হইয়। জভর দান দেন।

তবে তুটা হয়ে মাতা দিল দরশন।
বিসিলেম রথে কোলে করিয়া রাবণ॥
আখাদ করিয়া কন না কর রোদন।
ভয় নাই ভয় নাই রাজা দশানন॥
আসিয়াছি আমি আর কারে কর ডর।
আপনি যুঝিব যদি আসেন শৃষ্ণর॥
অসিতবরণা কালী কোলে দশানন।
রূপের ছটায় ঘটা তিমির নাশন॥
অলকা ঝলকে উচ্চ কাদম্বিনী কেশে।
তাহে শ্যামা রূপে নীল সোদামিনী যেশে
কর পদ নথে শশী অনল প্রকাশে।
বিভাগর ফুলিত অধরে মন্দ হাসে॥

শোক গেল রাবণের হুংখ বিনাশনে। इड्ल काञ्लाम हिन्छ (मेरी मत्रशत्न ॥ নয়নে গলিত ধারা সবিনয়ে কয়। वटल महाशहो विर्देश मनहा दक इस्र॥ সাক্ষাতে করিয়া স্তব রাজা লক্ষেশ্বর 🕨 রায় সনে কৈ গ্রামে চলিল অতঃপর॥ ছাড়ে ঘন হুত্স্কার গভীর গর্ভানে। বাণ বরিষণ করে তরল তর্জনে ॥ আগুসরি যুদ্ধে এল রাম রযুপতি। দেখিলেন রাবণের রথে হৈমবতী॥ বিশায় হইয়ারাম কেলি ধনুর্বাণ। প্রণাম করিলা তাঁরে করি মাতৃজ্ঞান॥ বিভীষণে কন তবে ত্রিলোকের নাথ। রাবণ বিনাশে মিতা হইল ব্যাঘ!ত॥ কার সাধ্য বিনাশিতৈ পারে দশাননে। রক্ষিত রাবণে আজি হর বরাঙ্গনে॥ ঐ দেখ রাবণের রথে বিভীষণ। कलपवत्भी कारल ताका मनानन ॥ দেখিয়া ধার্শ্মিক বিভীষণ সবিস্ময়। প্রমাদ ঘটিল কি হইবে দয়াময়॥ বিষয় হই । রাম বসিলা ভূতলে। পরম বিমর্ষ হয়ে ভাবিত সকলে॥ তারা যদি করিলেন এগন ব্যাঘাত। তবে আর কে করিবে দশাশ্য নিপাত উপায় নাহিক আর করিব কেমন। দেখিয়া রামের চিন্তা চিন্তে দেবগণ॥ এ সময়ে হৈমবতী কি কারলা আর। দেবারিফ বিনাশে ব্যাঘাত চঙিকার II বিধাতারে কহিলেন সহস্রদোচন। উপায় করহ বিধি যা হয় এখন॥ বিধি ফন বিধি আছে চণ্ডী আরাখনে I হইবে রাবণ বধ অকাল বোধনে॥ ইন্দ্ৰ কন কর তাই বিলম্ব না সয়। ইল্রের আদেশে ব্রহ্মা কহিবারে যায়। রাবণ বধের দিমিত ব্রহ্ম কর্তৃক বোধন ও ষঠ্যাদি কলার তী।

রাবণ বধের জন্ম বিধাতা তখন। আর শ্রীরামের অনুগ্রহের কারণ। এই তুই কর্ম ব্রহ্মা করিতে সাধন। অকালে শরতে কৈল চণ্ডীর বোধন॥ দেবগণ সহিতে পুজিল মহামায়। এখানে চিন্তিত রাম কি করি উপায়॥ আমা হৈতে নাহি হৈল রাবণ সংহার। জনক্নন্দিনী সীতা না হল উদ্ধার॥ সিধ্যা পরিশ্রমে কৈনু সঞ্য বানর। মিখ্যা কষ্টে করিলাম বন্ধন শাগর॥ মিথ্যা করিলাম যত রাক্ষদ সংহার। লক্ষণের**্**শক্তিশেল ক্লেশ মাত্র সার । অনুপায় দকলি হইল এইবার। বিভীষণে কহেন কি হবে মিতা আর॥ নয়নেতে বহে জল শুকাইল মুখ। তাহা দেখি বিভীষণের ছঃথে ফাটে বুক॥ বলে প্রভু আমার নাহিক সাধ্য আর। আসা হৈতে হৈলে হৈত উপায় ইহার॥ এত শুনি কান্দেন আপনি রঘুরায়। ধূলায় লোটায় ছিন্ন নীলোৎপদ প্রায়॥ লক্ষণ কান্দিছে আর বীর হনুমান। সুগ্রীব অঙ্গদ নল নীল জামুবান ॥ রোদন করিছে সবে ছাড়িয়ে সমর।. দেখিয়া রামের তুঃখ কাতর খীমর॥ ইব্রুরাজ বিধাতারে সবিনয়ে কয়। শ্রীরামের হুঃখ আর প্রাণে নাহি সয়॥ ইন্দ্রের ভনিয়া বাণী, কন কমগুলুপাৰি, উপায় কেবল দেবীপূকা। তুমি পূজি যে চরণ, क्रिंभिरत व्यव्यक्तर्भन, বোধিয়া শরতে দশভুজাঞা পূজা•রাম কৈলে তাঁর, হবে রাঝ্ন সংহার, শুন সার সহস্রলোচন। শুনি কহে স্করপতি, যাহ তুমি শীস্ত্রগতি, জানাও জ্রীব্লামে বিবরণ॥

প্রেমে পুলকিতচিত,পদ্মযোনি আনন্দিত, 🖠 শ্রীরাম নিকটে উপনীত। বিনয় করিয়া কয়, 🕟 শুন প্রভু দয়াময়, রাবণ বধের: যে বিহি**ড**া। ব্রহ্মার বচন শুনি, কন রাম গুণমণি, কহ বিধি কৈ উপায় করি। মিথ্যা শ্রম করিলাম, অনুপায়ে ঠেকিলাম, রক্ষিত রাবণে মুহেশ্বরী॥ র্বিধাতা কহেন প্রভু, এক কর্ম্ম কর বিভু, তবে হবে রাবণ সংহার। অকালে বোধন করি, পূজ দেবী মহেশ্বরী, তরিবে হে এ হুঃখ পাখার॥ <u> এরাম কহেন তবে,কিরূপে পূজিতে হবে,</u> অমু দ্রম কহ শুনি তার। শ্রীরাম আপনি কয়, বসন্ত শুদ্ধি সময়, শরৎ সকাল এ পূঁজার॥ বিধি আর নিরূপণ,নিদ্রা ভাঙ্গিতে বোধন... ক্বফা নবমীর দিনে তার। সে দিন হ'য়েছেগত,প্রতিপদে আছে মত, কল্লারম্ভে স্থরথ রাজার॥ সে দিন নাহিক আর,পূজাহবে কিপ্রকার, শুক্লা ষষ্ঠা মিলিবে প্রভাতে। কভারাশি মাস বটে, কিন্তুপূজা নাই ঘটে, অত্ৰযোগ সব হৈল যাতে॥ বিধাতা কংখন সার, শুন বিধি দিই তারু, কর যন্তী কল্পেতে বোধন 🖫 🕡 ব্যাঘাত না হবে তায়,বিধি খণ্ডি পুনরায়, কল্লখণ্ডে স্থর্থ রাজন॥ এই উপদেশ কন, স্তনে রাম স্থা হন, বিধাতা গেলেন নিজ ধাম। প্রভাতা হইল নিশা, প্রকাশ পাইল দিশা स्रानमान कतिना जीताय॥ বনপুষ্পা ফল মুলে, 'গিয়া সাগরের কুলে, कझ देकना विविधि विधान । পূজি হুর্গা রমুপতি, করিলেন স্তুতি মিউ্চ বিরচিল চণ্ডীপূজা সার্॥

#### खीशमहत्त्वत इत्नांश्मव।

 চণ্ডীপাঠ করি রাম্ করিলা উৎসব। গীত নাট করে জয় দেগ্ন কপি সব॥ (अमानत्म नाट आंत्रं त्नवोछन शांस। চঞ্চীর অর্চনে দিবাকর অন্ত যায়॥ সায়াহু কালেতে রাম করিলা বোধন I আমন্ত্রণ অভয়ারে বিল্লাধিবাসন ॥ আপনি গড়িলেন রাম মূর্ত্তি মুখ্ময়ী। হইতে সংগ্রামে চুফ রারণে বিজয়ী॥ আচারেতে আরতি করিলা অধিবাস। বান্ধিলা পত্রিকা নব বুদ্ফের বিলাস। এইরূপে উদেয়াগ করিল দ্রব্য যত। পদ্ধতি প্রমাণে আছে নিয়ম যেমত॥ অসাধ্য সুসাধ্য তার নাহি অনুসান। ত্রিস্থুবন ভ্রমিয়ে আনিল হনুমান॥ গত হৈল ষষ্ঠী নিশা দিবা সুপ্ৰভাত। **উদ**য়**-হইল পূর্বো** দিবসের নাথ।। স্নান করি আসি প্রভূ-পূজা আরম্ভিলা। বেদ বিধিমতে পূজা সমাপ্ত করিলা॥ শুদ্ধদত্ব ভাবে পূজা দান্বিকী আখ্যান। **সীত নাট চণ্ডাপাঠে দিবা অবদান॥** সপ্তমী হইল দাঙ্গ অউমী আইল। পুনর্বার রবুনাথ অর্চনা করিল।। ্নিশাকালে সন্ধিপূজা কৈল রঘুনাথ। নৃত্য গীতে বিভাবরা হইল প্রভাত॥ নবমীতে পূজে রাম দৈবীর চরগে। নৃত্য গীত নানা মতে নিশি জাগরণে ॥

# नर्भी পूजा।

নবমীতে রযুপতি, পূজিবারে ভগবতী,
উদ্যোগ করিলা ফল ফুল।
বেদ বিধিমতে মত, আনিলা দামগ্রী যত,
কুপিগণ যোগাইছে ফুল॥
অংশাক কাঞ্চন জবা, মলিকা মালতীধব',
প্রদাশ পাটুলী ও বকুল।

গন্ধরাজ আদি যত, বন্য পুষ্প নানা মত, স্থলপদা কদন্ব পারুল। तरकार्थन भावनन, कूमून कश्नांत नन, আ্নলকীপত্র পারিজাত। শেকালী কবরী আর, কনক চম্পক সার, কোকনদ সহস্রেক পাত।। অতসা অপরাজিতা, যাতে তুর্গা হর্ষিতা, চম্পক চম্পকী নাগেশ্বর। কাষ্ঠমল্লিকা ত্ৰপাটি,যাতি:যুখী আচিঝাঁটি, त्जानभूष्यं गांथती देशत ॥ তুলদী তিশী ধাতকী, ভূমিচম্পাক কেতকী, পদাবক কৃষ্ণকেলী আর। স্বৰ্ণ যুথিকা বান্ধুলী, শীৰ্ষ পিউলী আঁ াধুলী কুরুচি গোলাপ পুষ্প সার॥ কৃষ্ণচুড়া চমৎকার, পুষ্প রাথে ভারেভার, महम्मन कमलीत, मरल। নৈবেদ্যের আয়োজন, করিল বানরগণ, অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব বন্যলে॥

भौनभग्न यानग्रत्नत्र मञ्जना । পর্য আনন্দে রাম পূজেন শঙ্করী। সাত্বিকী ভাবেতে ভাব বিধান আচারি॥ তন্ত্র মন্ত্র মতে পূজা করে রঘুনাথ। একাসনে সভক্তিতে লক্ষণের সাথ। অর্চ্চনা করিলা যদি দেব ভগবান। থাকিতে নারিলা দেবী ঘটে অধিষ্ঠান॥ কপটে করুণাসয়ী রহিলা গোপন। শ্রনায়-র:মের পূজা করিলা গ্রন্থ। বিধিয়তে পূজা সাঙ্গ করিলা শ্রীগরি। কিন্তু হৈল সন্দেহ না দেখি মৃহেশ্বরী॥ বিভীষণে কন রাম কি হইবে আর। আমা প্রতি দয়া বুঝি না হইল তুর্গার॥ বঞ্চনা করিলা নেবী বুঝি অভিপ্রায় ১ সীতার উদ্ধারে আর নাহিক উপায়॥ নয়নে বহিছে ধারা অহথ অন্তর। কান্দোন করুণাময় প্রভু পরাৎপর॥

কাতর হইয়া তবে কন বিভীষণ। এক কর্ম্ম কর প্রভু নিস্তার কারণ। তুষিতে চণ্ডীরে এই করহ বিধান। অষ্টোত্তর শত নীলোৎপল কর দান॥ (मर्त्त कूर्ल ७ भूक्न, यथा उंधा नाहै। তুষ্ট হবেন ভগবতী শুনহ গোসাঞি॥ শুনিয়া তাহার ৰাক্য রঘুনাথ কন। কোথা পাব নীলপদ্ম মিতা বিভীষণ॥ দেবের স্থল্ল ভ যাহা চোথা পাবে নর। সকলি আমার ভাগ্যে বিধান তুষ্কর॥ কাতর দেখিয়া রামে হনুমান কর। স্থির হও চিন্তা দূর কর মহাশয়॥ দাস আছে কেন প্রভু চিন্তা কর মনে। থাকে যদি নীলপদ্ম আনিব এফণে ॥ স্বৰ্গ মৰ্ত্ত্য পাতাল ভ্ৰমিয়া ভূমগুল। . এক দণ্ডে এনে দিব শত নীলোৎপল॥ বিভীষণ বলে বীর হনুমান কাছে। অবনীতে দেবীদহে নীলপদ্ম আছে॥ দশ বৎসরের পথ হইবে নিশ্চয়। বীর কহে আনি দিব নাহিক সংশয়॥ রামচন্দ্রে প্রণমিয়া বীর হনুমান। দেবীদহ উদ্দেশেতে 'করিল পয়ান॥ '

শীরাসচক্র দেবীকে ন্তব করেন।
হন্মানে পাচাইয়া পদা আনিবারে।
শীরাম করেন ন্তব দেবী চণ্ডিকারে॥
ছুর্গে ছুংখহরা তারা ছুর্গতিনাশিনী।
ছুর্গমে স্মরণী বিদ্ধ্যগিরি নিবাসিনী॥
ছুরারাধ্যা বদনাসাধ্যা শক্তি সনাতনী ।
শারাৎপরা,পরমা প্রকৃতি পুরাতনী॥
নীলকণ্ঠপ্রিয়া নারায়নী নিরাকারা।
সারাৎসারা মূলশক্তি সচ্চিতা সাকারা॥
মহিষমন্দিনী মহামায়া মহোদরী।
শিবনিতন্থিনী শ্রামা শর্কাণী শঙ্করী॥
বিরূপাক্ষী,শতাক্ষী সারুদা শাক্ষরী।
শোসরী ভাবনী ভীমা ধুমা ক্ষেমক্ষরী।

কালী কানহরা কালাকালে কর পার। কুলঝুঁওলিনী কর কাতরে নিস্তার॥ লম্বোদরা বাঘাম্বরা কলুষনাশিনী। কুতান্তদলনী কাল উক্তবিলাশিনী॥ ইত্যাদি অনেক স্তব করিলা ঐীহরি। তৃষ্টা হৈলা হৈমবতী অমর ঈশ্লরী॥ কিন্তু রৈলা অদুখ্যেতে নীলপদ্ম আশে। রামের কমল আঁথি অশ্রুজনে ভাদে। এইরূপে কতক্ষণ রহে ভগবান। ত্থা নালোৎপল তুলে বীর হনুমান। অফ্টোত্তর শত পদ্ম করি উত্তোলন। পবন বেগেতে বীর করে আগমন॥ রামচন্দ্র নিকটে আসিয়া উত্তরিল। গণনা করিয়া রামে নীলোৎপল দিল।। আনন্তি হৈল রাম পেয়ে নীলপদ্ম। দেবী ভাবে বিচিত্র করিল চিত্তসদ্ম॥ সঙ্কল্প করিল পদ্ম করিতে প্রদান। কুত্তিবাস রচিলেন গীত রামায়ণ॥

দেবী এক পদ্ম হরণ করেন। বিধান রচিত, পুলকিত চিত, मुलमञ्ज छेक्रांकरन । ক্রমে নীলোৎপল, ' मश्ख्यक मन, সঁপে শঙ্করী চরণে ॥ বুঝিতে সকল, ক্রিলেন ছল, (मर्वी इत्रमत्नाह्रत्रा), হরিলেন আর, এক পদা তাঁর, মহেশ্রী পরাৎপরা॥ **मिरलन द्रावित,** ক্রমেশ পদ্য সব, রাম জগতগোদাঞি। , হৈল অত্রয়োগ্ শেষেতে বিয়োগ, এক পদ্ম মিলে নাই॥ চিত্ত চমকিত, হইয়া বিশ্বত, ্সঙ্গল্প ভঙ্গেতে ভয় ৷ ব্ৰহ্ম দন্তিন, হম্মানে কন; একি প্রন্তন্য ॥

বিধান রচিয়া, সঙ্কল্প করিয়া, শতাফ আছে সখ্যায়। 🔪 এক পদ্ম তায়, ' পাওয়া নাহি যায়, टिकिमांग द्यांत नारा॥ যাহ পুনর্বার, • এক পদ্ম আর, আন গিয়া বাছাধন । ্ শুন মহাশ্য়, হনুমান কয়, শতাষ্ট আছে গণন॥ শুন হে গোসাঞি, আর পদ্ম নাই, দেবীদহে বনমালী। হেন লয় চিতে, 'তেমারে ছলিতে, পঙ্কজ হরিলা কালী॥ আমার বিস্ময়, অন্যথা না হয়, দেখেছি গণিয়া ক্রমে। নিশ্চয় তারিণা, .. হরিলা নলিনী, না ভুনিও প্রভু ভ্রমে॥ প্ৰননন্নু, কহিল যখন, শুনিয়া বিশ্বায় রাম। আঁথি ছল ছল, ় বহে অশ্ৰুজল, কান্দেন ত্রিলোকধান॥ বুঝিলাম সার, অকালে আমার, আছে কতেক যন্ত্রণা। কৃত্তিবাস গায়, • এ হেতু আমায়, জভয়ার বিজ্মনা॥

> ্ধীপুনর্বার শ্রীরামচন্দ্র কালিকার প্রাত স্ত(ত করেন।

নমস্তে শর্কাণী, ঈশানী ইন্দ্রাণী, ঈশ্বনী ঈশ্বরজায়া। অপুর্ণা অভয়া, অন্ধূর্ণা জায়া, মাহেশ্বনী মহাসায়া॥ উগ্রচণ্ডা উন্দে, আশুতোষ ধ্মে, অপরাজিতা উর্কাশী। বাজ্বাজেশ্বনী, ন্বসা বণক্বী, गांजश्री वंशतन, कन्यां ने कमरन, ভবানী ভুবনেশ্বরী। সর্ব্ব বিশোদরী, ভভে ভভঙ্করী, ক্ষিতি ক্ষেত্র ক্ষেমঙ্করী॥ সহত্র সহতে; ভীমে ছিম্মতে, মাতা মহিষমৰ্দিনী। ় নরকবারিণী, নিস্তারকারিণী, • নিশুন্তে শুদ্ধবাতিনী॥ দৈত্যনিষ্কৃত্তিনী, শিবদীমন্তিনী, শৈলস্কৃতা স্থবদনী। বিরিঞ্চিবন্দিনী, তুউনিক্ষনিরী, निभिष्ठतत चत्री॥ দেবী দিগন্ধরী, তুর্গে ছুর্গ অরি, कानिएक कन्नानरवनी। শিবে শবারুঢ়া, 'চণ্ডী চন্দ্রচূড়া, যোররপা এলোকেশী। সর্বাস্থ্যশোভিনী, .ত্রেলোক্যমোহিনী, नगरङ लालतमना। দি, খিবসনা, শৰ্কা শ্বাসনা, বিশ্বা বিকটদশনা ॥ 🖰 সারদা বরদা, শুভদা সুখদা, . অমদা মেকাদা শ্রামা। মুগেশবাহিনী, মহেশভাবিনী, স্থরেশবন্দিনী বামা॥ কামাখ্যা রন্দ্রাণী, হরা হ্ররাণী, र्दातमा को जामनी । শ্মনত্রাদিনা, অরিইটনাশিনী, ় দয়।ময়ী দাকায়ণী॥ . দের মা পার্কাতী, আমি দীন অতি, আপদে পড়েছি বড়। সর্বাদা চঞ্চল, পদ্মপত্রজল, ভয়ে ভীত জড়সড়॥ বিপদে আমার, না হয় তোমায়, বিজ্মনা করা আর। মম প্রতি দয়।, কর গে। অভয়া, ভবার্ণবে কর পার ৷

দেবীর প্রতি শ্রীরামের স্করিবাকা।

কাতরে কছেন রাম দেবীপদতলে। আদ্ৰচিত্ত লোমাঞ্চিত ভাগে অঞ্জলে॥ কুতাঞ্জলি হ'য়ে হরি, স্তুতিবাক্য কয়। হের গো নয়নে কালি মোর অসময়॥ পরাৎপরা সারাৎসারা বিপদচেদিনী। মহামায়া রূপে ত্রিজগঁৎ আচ্ছাদিনী॥ তুমি কর্ম তুমি স্থূল কর্মের কারণ 1 তুমি স্মৃতি বৃত্তি দয়া লজ্জা িরূপণ॥ দৰ্বময়ী দৰ্বব আত্মা তৃমি দৰ্বশক্তি। তোমাতে আশ্রৈত জীব সংসারাসুরক্তি॥ স্ষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ মা তুমি। সজীব খুঁজীব ব্যাপ্তি স্বর্গ শূরভূমি॥ সকলি কর মা তুমি শুঙাশুভ যত'। আঁপদ সম্পদ ধৰ্মাধৰ্ম অনুগত॥ কর্মাকর্ম ভোগ মোক তুমি প্রদায়িনী। ন্ত্ৰী পুং নপুংসক ভূমি জীব সহায়িনী॥ বোগনায়া যোগে সোরে আনিলে ভূতলে। বিভূমনা করিয়ে ভাসালে শোকজলে॥ চিন্তামণি নাম দিয়া চিন্তা সমর্পণ। তুমি কর্ম্মে প্রযোজকপ্রযোজ্য গণন। স বিভূতে সর্ব্ব রূপে ভিন্ন কর দেহ। তুমি শক্তি সৰ্ব্বাধার ছাড়া নহে কেহ।। সংসার তোমার মায়া ছায়াবাজী প্রায়। তোমার এ নাট্যখেলা পুত্রনিকা প্রায়॥ কারে কর রাজা কারে মন্ত্রী কর তার। কেহ গজবাহী কেহ গজ রক্ষাকার॥ কেহ দীর্ঘজীব্রী কেহ অল্ল দিনে পাত । কার শিরে ছত্র কার শিরে বক্সাঘাত॥ কৈছ যায় শিবিকায় কেছ তারে রয়। কেহ সুখী মহাভোগী কেহ কত্তে রয়॥ কার স্থাত্তে অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন। িকার্ভুঅন্ন নাহি মিলে ভিক্ষায় ভক্ষণ॥ কেহ রোগী রাগী কেহ্ হয় বলাম্বিত। কেহ সাধু চোর কেহ ধর্মে ধর্মাতীত।

এইরূপে সংসারের কর মা স্থাপন।
আমার্রির করেছ মাত্র ছঃখের ভাজন॥
ত্রিভুবনের ছঃখ তাপ স্থাপিছ আমায়।
আর ছঃখ দিওনা মা নিবারি তোমায়॥
অথভাও অল্ল হ'লো ছঃখ তাহে ভারি।
তথাপি রাখিছ ছঃখ পূর্বে না বিচারি॥
নিমেধ করিগো তাই যদি ভেঙ্গে যায়।
এ ছঃখ রাখিতে স্থান পাইবে কোথায়॥
বলৈ অবসন্ধ আমি যা জান তা কর।
হইয়াছি অতিশয় জার্ণ কলেবর॥

শীরামের দেবী প্রতি নিবেদন। জন্মাবধি ছঃখ মোর কি কহিব আর। তবু ত্রঃখ দেও দয়া না হয় তোমার॥ ক্লেশে অবসান তন্ত্র শুন গোঁ তারিণি। দয়া কর দয়াময়ি পতিতোদ্ধারিণি॥ কত ছঃখ দিলে মাতা ভেবে দেখ মনে। রাজ্যে রাজ্য বিনাশিয়া আনিলা কানুনে॥ তথাপি নাহিক ক্ষমা অরণ্যে আনিলে। রাবণ স্বারায় শেযে জার্নকী হরালে॥ কত কষ্টে কটক সঞ্চয় কপিগণে। শিলা রুক্ষে দেতু বান্ধি সমুদ্র তারণে॥ দীতার উদ্ধারে তারা ২ইকু তৎপর। রাক্ষদ নাশিকু শেষে আছে লক্ষেশ্বর॥ কটে রণ করিলাম হরের অঙ্গনা। তথাপি আপনি কালী করিছ বঞ্সা। করিলাম অর্চ্চণা মা অকালবোধনে। তবু কুপা না হইল মোর আরাধনে ॥ শেষে শ্যামা নীলপদ্মে পূজিব চরণ। শত অ্ষ্ট সৃঙ্কপেতে করিনু রচন॥ তার মধ্যে কুপণতা করিলে মোহিনী।.. হরিলে গো হররাণি সঙ্ক প্রনলনী॥ আমি দীন হীন ক্ষাণ অতি অভাজন। হের মা নয়ন কোণে মানস পূরণ॥ নীলপদ্ম দেখাইয়া পূর্ণ কর কল। না সয় যাত্না আর জীবন বিচল।

এইরূপে রামচন্দ্র করেন বিনয়। তথাপি তার।র তাহে সাফাৎ না হ্যা॥ কান্দিয়া শ্রীরঘুনাথ হইল অস্থির। বক মুখ বহিয়া পড়িছে অঞ্ নীর॥ লক্ষণ কান্দেন আর বীর হনুমান। স্থ গ্রীব স্কুষেণ বিভীষণ জাম্বুবাম॥ শ্রীরাম কহেন সবে কিবা দেখ আর। বুঝিনু নিশ্চয় সীতা না হৈল উদ্ধার॥ যাহ সিতা স্থগ্রীব স্বগণ লয়ে যাও। মিথ্যা আর কেন কান্দ মিছে মুখ চাও॥ . বিভীষণে রাজ্য দিব অযোধ্যাভুবনে। র¦থিব যতনে তাকে সত্যের পালনে॥ ঝাঁপ দিব জলে আমি সমুদ্র ভিতর। এত বলি কান্দে নাম সশোক অন্তর॥ আকুল দৈথিয়া রামে দকলে বুঝায়। কুত্তিব, স বিরচিল মধুর ভাষায়॥

শীরামের দেবীর নিকট বর গাচিঙ্গা। শ্রীরামে কাতর দেখি কহে হন্মান। কেন এত বৈকুল্যতা কর ভগবান॥ े সাধিব সকল কর্ম আমি আপনার। মারিব রাবণে দীতা করিব উদ্ধার॥ এইরূপে সকলেতে বুঝায় তথন। না শুনে কাহার কুথা করেন রোদন॥ শিরে করাঘাত করি করেন হুতাশ। বলেন কেবল মোর সকলি নৈরাশ। ভ;বিতৈ ভাবিতে রাম করিলেন মনে। নীলকম্লাকি মে রে বলে সক্ষরণ। যুগল নয়ন মোর ফুল্ল নীলোৎপুল। সঙ্কপ্প করিব পূর্ণ বুঝিয়ে সকল।। এক চকু দিব আমি দেবীর চরতে। এত বলি কহে রাম অনুজ লক্ষাণে॥ অ'র কিবা দেখ ভাই করি কি এখন। ना रिल पूर्शात कुला विकल कीवन ॥ क्मलालां क्न (भारत वर्ल मूर्वकर्त । এক চক্ষ দিব আমি সঙ্কণ্প পূরণে॥

এত বলি ভূণ হৈতে লইলেন বাণ। উপাড়িতে যান চক্ষু করিতে প্রদান॥ কান্দিতে কান্দিতে রাম করেন স্তবন। দেবীর হইল শেংক বেথিয়া রোদন॥ চকু উপাড়িতে রাম বসিল সাক্ষাতে। হেনকালে কাভ্যায়নী<sup>'</sup> ধরিলেন হাতে॥ কি'কর কি কর প্রভু জগত গোসাঞি। পূর্ণ হৈল চক্ষু উপাড়িয়া কার্য্য নাই॥ কাতরে শ্রীরাম কন দেবীরে তথন। অবিরত জলধারে ভাসিছে নয়ন॥ ভাল তুঃথ দিলে মাতা পেয়ে অসময়। কিন্তু জননীর হেন করা মত নয়॥ পুত্র প্রতি মাতৃঙ্গেহ সর্বশাস্ত্রে গায়। মোর পক্ষে মীন ভুঙ্গঙ্গের মাতা /প্রায়॥ ঠেকেছি বিষম দায় জানকী উদ্ধারে। অনুমতি কর মাতা রাবণ সংহারে॥ যা করিলে সে ভাল বারেক হিরে চাও। শবে অস্ত্রায়াত মিথ্যা আক্ষেপ বাডাও !! ভরদা তোমার আর না কর নৈরাশ। আশা আচে আথাদেতে দাও সা আখাস 🖪 কাল নিকারিণী কালী কালের মেইিনী। প্রকৃতি শরমেশ্বরী পর্ম শোভিনী॥ অশন বিহনে তকু শীর্ণ আছে মোর। কবিবর কহে সা ছঃখের নাহি ওর॥

> রাবণ ববের জন্ম শ্রীরামের প্রেড দেবীর স্থাদেশ।

রাদের বঁচন শুনি, বিষাদৃ হরিষ গণি, গুতিবাক্যে কাত্যায়নী কন। শুন প্রান্থায়, অথিল ব্রহ্মাণ্ডচয়, পতি তুমি ব্রহ্ম সনাতন॥ তুমি আদি ভগবান, অথণ্ড কাল্ সমান, বিশ্ব রহে তব লোমকুপে। তুমি চরাচার গতি. অচ্যুত অব্যয় অতি, ব্যাপকতা পর্মাণু রূপে॥

শায়ার মনুষ্য ভূমি, চতুর্ব্যুহে আসি ভূমি, নাসিতে রাক্ষস ছুরাচার। ভব ভাব্য প্রভু হও,কভু কোন ভাবে রও, শুদ্ধতত্ত্ব কে জানে তোমার। তোমার জানকীয়িনি,পর্মা প্রকৃতি তিনি, রাবণের কি সাধ্য হরিতে। দীত। হরণের ছলে,দেতু বারি দিরুজলে, রাক্ষদেরে বিনাশ করিতে॥ দেখহ মনে বিচারি, রাবণ তোমার দারী, পূর্বের ছিল বৈকুণ্ঠনগরে। ত্রেন্সশাপৈ ধরা এল, শক্রভাবেতে পাইল, তেঁই প্রভু তুমি ধরাপরে ॥ অকালবোধনে পূজা, কৈলে তুমি দশভুজা, বিধিমতে কারলা বিভাস। লোকে গানাবারজন্ম, আমারে করিতেম্বর্ম, .অবনাতে কারলে প্রকাশ। বাবণে ছাড়িন্ম আমি, বিনাশ করহ তুমি, এত বলি হৈলা অন্তৰ্দ্ধান। যাচে গায় কপিগণ, ভোমানন্দে নারায়ণ, नवयो कतिन मगांथान ॥ ার্গাতে পূজা করি, বিসর্জিয়া মাহেশ্রী, সংভাগে চলিল রঘুপতি। াদেশ পাইয়া রাম, সিদ্ধ হৈল মনস্বাম, চঙালালা মধুর ভারতী॥ লাবণেৰ ভগৰতী ভাগে নিমিত, হনুমান কভ্ক চঙা সভন। ্রাম করিতে হরি, চলিলা ধতুক ধরি, তাহা দেখি যত দেবগণ। েদ্ররে কহিয়া সবে,পবনেরে কহি তবে, পাঠাইলা রাগের সদন ॥ <sup>বিশ্বেন</sup> কহিলা দণ্ডী, অশুদ্ধ করিতে চণ্ডী, পরামর্শ দিল রঘুবরে। ধনিয়া দৈববচন, বিভীষণে রাম কন, পাঠাইতে প্রনক্মারে॥ ীরামের আজ্ঞা পায়, . বীর হনুমান ধায়, উত্তরে নিমিষে হাটি বাটণ

ϡ

যথা বৃহস্পতি আছে,উপনীত তাঁর কাছে, এক মনে করে চভীপাঠ॥ মি কার রূপ ধরে,চাটিলেক দ্বি অক্ষরে, ' দেখিতে না পায় রহস্পতি। অভ্যাদ আছিল তায়, পড়িল অবছেলায়, হনুমান সচিস্তিত অতি॥ ছাড়ি মন্দি কলেবরে, প্রাপনি বিক্রম ধরে, দেখি গুরু পাইলেন ভয়। রঙ্গে ভঙ্গে দেয়পাঠ,চজে নাহি দেখেবাট, ইনৃসান পুথি কাড়ি লয়॥ প্রথম মাহান্ম্য স্তোক, পুছে ফেলে তিন, শ্লোক, চণ্ডা হৈল অশুদ্ধ তথন। রাবণে নৈরাশ করি, রণ ছাড়ি মংশ্রী, কৈলাদেতে করিলা গমন॥ স্তব করি দশানন, কান্দে কৃত শোক মন, কিরে না চাহিল মাহেশ্বরী। হেতা রাম এল রণে, ইন্দ্রেথ আরোহণে, বিজয় কোদও ধনু ধরি॥

#### রাবণ বর্ণ।

র'ন লক্ষণ স্থত্তীব ধার্ম্মিক বিভীমণে। চারি হুনে যুক্তি করে রাবণ না জানে॥ দশানন ভাবে রাম যুঝিতে বা পারে। পলাইয়া যাবে বুঝি তাণিয়া সাঁতারে॥ এতেঁক ভানিরা রাজা স্থস্থ দৈল বুক। এখন পাইলে দীতা ছুঃগোপরে যুখ।। মরিয়াছে ইন্দ্রজিভ সে মহারাবণ। সীতা পেলে সব ছুঃখ হয় নিবারণ॥ এত ভাবি দশানন হর্নাত রহে। শ্ৰীরামেরে উপদেশ বিভীষণ কছে॥ পুর্নের এ কথা গ্রন্থ হইল স্মরণ। তপস্ঠা করিষ্ যবে ভাই তিনঁ জন॥ বর দিতে পদ্মধোনি আইও যখন। চাহিল অমর বর র।জা দশানন॥ . ব্রহ্মা বলিলেন শুন ওুহে নিশাচর না মাগ অমর বর চাহ অন্য বর ॥

দশানন বলে অন্য বর নাহি চাই। অতুল ঐশ্বর্য্য ধনে কিছু কার্য্য নাই ॥ ব্ৰহ্মা বলে দশান্ন ছুঃখ কেন ভাব। প্রবন্ধেতে দিয়া বর স্থমর করিব॥ 'দশমুণ্ড কুড়ি হস্ত কাটা যদি যায়। তথাপি তোমার মৃত্যু নাহি হবে তায়। খণ্ড খণ্ড করি যদি কাটে কলেবর। তাহে তুমি না মরিবে শুন নিশাচর॥ সংগ্রামের রীতি এই শুন দশানন। আকিঞ্চন করে মাথা করিতে ছেদন।। হস্ত পদ কাটি ফেলে মারি তীক্ষশর। অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করে কলেবর॥ অতএব তোরে বলি শুন দনশান। कत अन मूख (ছरिन ना इरव सत्रग। • কাটা মুণ্ড থৈছে। লাগিবেক তব স্বন্ধে। সহজে অমর হুবে বরের প্রবন্ধে॥ মর্মেবে ব্রহ্ম অন্ত্র পশিবে তোমার। তথন রাবণ তুই হইবি সংহার॥ অন্য অন্ত্র না হইবে প্রবিষ্ট শরীরে। তোমার যে মৃত্যু জন্ত্র রবে তব ঘরে॥ স্থজন করেছি আমি সেই ব্রহ্মবাণ। ধর ধর দশানন রাথ তব স্থান 🛚 বিপক্ষে এ অস্ত্র যদি পায় কোন মতে। প্রহার করয়ে যদি তোমার মর্ম্মেতে॥ তথনি মরিবে তুমি সন্ধ তাহে নাই। তোমার এ মৃত্যু অস্ত্র রাথ তব ঠাই॥ বর শুনে অস্ত্র পেয়ে ছুফ্ট দশানন। স্বস্থানে রাবণ গেল বাল্মীকিতে কন॥ সেই বাণ রাখিয়াছে মন্দোদরী রাণী। কোথায় রেথেছ অস্ত্র কিছুই না জানি॥ -এই কথা বিভীষণ কহে ঞ্রীরামেরে। ত্মার এক মত কথা কহে মতান্তরে॥ সেই অস্ত্রে নাজিদেশ ভেদিবে যথন। তথনি সে রাবণের হইবে পতন॥ কোন মতান্তরে বলে শিব দিলা বর। রাবণে রাখিবে শিব সংগ্রাম ভিতর ॥

হস্ত পদ দেই মুগু কাটা যবে যাবে। কুড়ায়ে শঙ্কর লয়ে অঙ্গে যোড়া দিবে ॥ 'পুরাণ অনেক মত কে পারে কহিতে। বিস্তারিয়া কহি শুন বাল্মীকির মতে ॥ বিভীষণ ক**হিলেন রামের গোচরে** ! রাবণের মৃত্যু বাণ রাবণের ঘরে ॥ 'সে অস্ত্র আনিতে কারো নাহিক শকতি। রাম বলে না মরিবে লঙ্কা অধিপতি॥ সে বাণ আনিতে যোগ্য কে আছে এমন। কোথা আছে সে বাণ না জানে বিভীষণ। মন্দোদরী নিকটেতে আছুয়ে নির্যাস । দে বাণ জ্ঞানিলে হয় রাবণ বিনাশ। মন্দোদরীর অন্তঃপুর ভয়ঙ্কর স্থান। ব্ৰহ্মা আদি দেবগণ নিকটে না যান H রাবণের ভয়ে রাত না বহে ধ্বন। দে স্থান হইতে বাণ আনে কোন জন ॥ এত যদি:কহিল রাক্ষস বিভীষণ। হেনকালে উপনীত প্রন্দ্ন ॥ হনুমান বলে কেন ভাব রঘুমণি। আমি গিয়া মৃত্যুবাণ আনির এখনি ॥ রাম বলে বহুপ্রম কৈলে বারম্বার। না হলো রাবণ বধ সকলি অসার॥ হনুমান বলে প্রভু কর আশি— এখনি আনিব বাণ কিসের প্রমাদ। এত বলি রঘুনাথে প্রণাম করিয়ে। জামুবার স্থগ্রীবের পদধূলি লয়ে॥ ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে করিল প্রবেশ। মায়া করি হৈল রুদ্ধ ব্রাক্ষণের বেশ। কক্ষতলে পাঁজি পুথি ডানি হস্তে বাড়ি। , কপালেতে দীৰ্ঘ ফোটা যান গুড়ি গুড়ি॥ লোলিত চক্ষের মাংস পাকা সব কেশ। भनिन रायाह मारम (इस् गर्शामा ॥ কুশমৃষ্টি কুশাসুরী যুজ্ঞ দূত্র গলে। রাবণ রাজার জয় ঘন ঘন বলে। জ্যোতিষ গণনে আমি বড়ই পণ্ডিত। এই বলি রাণীর অগ্রেতে উপস্থিত॥

ত্তীর আরাধনে ছিল মহারাণী। চারিদিকে বেড়ি দশ হাজার সতিনী॥ ব্লদ্ধ ব্রাহ্মণ দেখে রাণীর পুলকিত মন। रैवम रिवम विन मिन রত্নসিংহাদন॥ ুৱাণী দ্বিল যিংহাসন তাহে না বুসিয়ে। কক্ষে ছিল কুশাসন বসিল বিছায়ে । দিজ বলে, আমি বড় জ্যোতিষে পণ্ডিত। চিরকাল চিন্তা করি রাবণের হিত॥. নর বানরেতে আসি পাড়িল প্রমাদ। রাজার হউক জয় করি আশীর্কাদ॥ প্রত্যহ জ্যোতিযগণে: দেখি পূর্ব্বাপর I. কি করিতে পারিবেক.নর ও বানর॥ যে ধন কোমার ঘরে অ ছে মন্দোদরী। শত রামেরাবণের কি ক্রিতে পারি॥ মন্দোদরী বলে এমন আছুয়ে কি ধন I দ্বিজ বলে দেখিলাম করিয়া গণন ॥ জ্যোতিষ গণনে জানি যত সমাচার। রাজার জীবন মৃত্যু গুহেতে তোমার॥ প্রবন্ধে রাবণ রাজা হয়েছে অমর। প্রকাশিয়ে না কহিবে কাহার গোচ্র॥ এতেক কহিয়ে উঠে চলে দ্বিজবর। ক্রান্ত্রী, মন্দোদরী করি যোড়কর॥ াক ধীন স্ঠিহেতে মম আছুয়ে এখন 🖟 জ্যোতিষেতে কি দেখিলে করিয়া গণন ॥ দ্বিজ বলে মন্দোদরা করোনা ছলনা ৷ বড় অসম্ভব বিদ্যা আমার গণনা।। লঙ্কাপুরে যে দ্রব্য আছুয়ে যেখানেতে I ব'লে দিতে পারি যদি গণি খড়ি পেতে॥ সে-সকল কথায় নাহিক প্রয়োজন ৷ কহিলাম যেখানে গোপনে সেই ধন। ব্রহ্মা আসি করে যদি তোমার সাক্ষাতে। প্রকাশিয়ে দে কথা না বল কোনমতে ॥ বিপ্রের ৰচনে রাণী হইল বিশ্বয়। সামান্য গণক এই দ্বিজবর নয়॥ এত ভাবি মন্দোদরী কছে দ্বিজবরে। নুকায়ে রেখেছি তাহা পরম আদরে॥

দ্বিজ বলে তুষ্ট হলেম তোমার বচনে। সাবধানে রেখ যেন কেহ্ নাহি শুনে ॥ এত বলি দ্বিজবর চলিলা সত্বরে। পাদ তুই গিয়া পুনঃ দাগুইল ফিরে 🗈 ছিজবর কৰে । তেন রাণী মন্দোদরী। যত কহ তবু তুমি হীন বুদ্ধি নারী ॥ রেখেছ গোপনে সত্য মিখ্যা কথা নয় 🏗 তথাপি তোমার বাক্যে না হয় প্রত্যয়॥: ঘরভেদী বিভীষণ যে দারুণ বৈরो। প্রমাদ ঘটাতে পারে কুমন্ত্রণা করি॥ বিভীষণ অজ্ঞাত লঙ্কাতে নাহি স্থান। কিরূপে রাবণ রাজা পাবে পরিত্রাণ॥ মন্দোদরী বলে দ্বিজ না ভাব অন্তরে। বিভীষণের সাধ্য হৈত থাকিলে বাহিরে॥ পর্ম সাপক্ষ তুমি রাজার পক্ষেতে। বিশেষ না কব কেন তোমার সাক্ষাতে ॥ তব আশীর্কাদে তাহা কে লইতে পারে। রেখেছি জাউত এই স্তাম্ভের ভিতরে ॥ • বিশেষ নারীর মুখে শুনিয়া মারুতি। ভাঙ্গিল স্ফটিক স্তম্ভ মারি এক লাথি ॥ ভাঙ্গিতে ক্ষটিকস্তম্ভ দৃষ্ট হৈল বাণ। বাণ লয়ে লাফ দিল বীর হসুমান॥ নিজ মূর্ত্তি ধরি গিয়া বদিল প্রাচীরে। আর এক লাফে গেল রামের গোচরে।। বাণ দিয়ে রঘুনাথে করিল প্রণাম। মহানদে হনুমানে কোলে দেন রাম 🕸 রামজয় শব্দ করি ডাকিছে বানর। কেহ বলে মার মার কেহ বলে ধর ॥· শ্রীরাম বলেন রাবণ কি ভাবিছ বসে। মরণ নিকট তোর যুক্ত দেহ এসে॥ এত বলি দিলা রাম ধনুকে টক্ষার।. শ্রীরাম রাবণে যুদ্ধ বাজে আরবার। इंडेल विषय युक्त ना योग गर्गन। মহাকোপে বাণর্ঞি করিছে রাবণু 🏗 মাতুলি সার্থি বাবে হইল অন্থির। बार्टन वारन निवांतन देकला तपुनीत ॥

৩৯৬ : বামায়ৰ।



व्यविक न्य

শূত্যপথে থাকিয়া অসরগণ দেকে। মৃত্যুবাণ রঘুনাথ যুজিলা ধকুকে॥ হংসাকৃতি বাণের যে মুখের স্মাকার। বাণ দেখে দেবগণে লাখে চমৎকার॥ কনক রটিত বাণ ভুবন প্রকাশে। বাদের মুথেতে অগ্নি রহে গুপ্ত বেশে। পশুপতি বৈদেন বাংশের মধ্যথানে। চালনা করেন উনপঞ্চাশ পবনে।। ধরাধর ধরাতে বিরাজে নিরন্তর। অলফিতে যম রহে বাণের উপর॥ ব'ণের গর্জনে ত্রিছুবনে লাগে ডরন। পর্বত উপাড়ি পড়ে উথলে সাগর॥ কুঞ্জিবিংগের সকল অঞ্জ্যোতি। তিলেকেতে বিনাশিতে পারে বৃস্থ্যতী॥ নানা পুষ্পাল্য দিয়া বাণগোটা সাজি। মন্ত্র পড়ি রঘুনাথ বাণব্রহ্ম পূর্তি॥ शृङ्खायस तसून। १ यूं छि महावतन । ধুম উঠে বাণমুখে ব্রহ্মঅগ্রি জ্বলে॥ মহাশব্দরিয়া স্থান গর্ভের বাণ । দেখিয়া যে রাবণের উড়িল পর্গণ॥ চিনিল রাবণ র'জা দেখি মৃত্যুব¦ণ I শ্বনিল যে এই বালৈ বাহিরাবে প্রাণ॥ বিশ্বাঘিত্র স্মরি বাণ ছাড়ে রঘুবীর। রাবণের বুক বিঞ্চি হৈ ল ছুই >ির॥ ছটদট করে রাজা পঞ্জি ভূমিতলে। ব্ৰহ্মাদি দেবতা দেখে গগামগুলে॥ ইন্দ্র চন্দ্র কুবের বরুণ পুরন্মর। দেবতা তেত্রিশ কোটি হয়ে একতর। কানাকানি খুক্তি করে যত দেবগধা। 🔪 ুকেহ বলে এইবারে মরিল রাবণ॥ হন্ত পদ নাহি নাড়ে মরিল নিশ্চয়। কেহ বলে রাবণেরে নাহিক প্রত্যয়॥ কতবার মরে বেটা আরবার বাঁচে। মনে করি কপট ভাবেতে পড়ে আছে। কি জানি এবার যদি না মরে রাবণ। তবে রাবণের হাতে না রবে জীবন॥

অক্লিতাবে কাৰ্য্য নাহি না যাব নকটে । রাবণের চিতাধুম যাব্ৎ না উঠে॥ শিবদূত বিফুদূত সবৈ ফিরে ্যায় I বেঁচে আছে ব'লে কেহ নিকটে না যায়। भरतर इति व्याप्त क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिया বেঁচে আছে ব'লে কেহ পলায় তরাসে। কেহ বলে রাবন পড়িল কভবার। দশ মাথা কাটা গেল না হ'লো সংহার॥ ,রামায়ণে বাল্মীকি লিখিল পূর্ব্বকালে। মহাশয়ন করিবে রাবণ রণস্থলে॥ রাবণ মরিবে হেন নাহিক পুরাণে। অত এব না মিরিবে ভাবি হেন মনে॥ কোন দেব বলে রাবণের মৃহ্যু আছে। অমর হইতে বর পাইল ক্রার কাছে॥ জানিল বাল্মীকি মুনি পুরাণানুসারে। রাবণ তুর্জ্জয় হবে বিখ্যাত সংসারে॥ ভয়ে মুনি রাবণের মৃত্যু নাহি "দেখে । কি জানি রাবণ রুষ্ট হয় পাছে দেখে॥ মনে মুনি জানে রাবণ হইবে তুর্জ্জয়। প্রকাশিয়ে মৃত্যু **লেখা** উপযুক্ত নয়॥ রাবণের মৃত্যু মুনি লিখিলা সঞ্চেতে। এবার মংেছে রাবণ সন্দ নাই তাতে॥ নির্য্যাস করিতে নারে যত দেবগণে। হেনকালে রঘুনাথ ভাবিলেন মনে॥ আসার পরম ভক্ত রাজা দশানন। শাপেতে রাক্ষদযোনি হয়েছে এখন॥ শরাঘাতে জ্বর জ্ব পড়ে রণস্থলে। একবার দরশন দিব এই কালে॥ এগ্রনি মল্লিবে রাবণ নাহিক সন্দেহ। মৃত্যুক|লে দেখা দিয়া মুক্ত করি দেহ।।: লক্ষণেরে পাঠাইয়ে স্থানিব সন্ধান ৷ •• সেইরূপ আছে কি হয়েছে দিব্য জ্ঞান ॥ এত ভাবি রঘুনার্থ কহেন লক্ষ্মণে। কহি এক উপদেশ শুন সাবধানে॥ রাজার বংশেতি জন্ম পায়ে তুই ভাই। চির্দিন:বনবাসে জ্রমিয়া বেড়াই॥

কত দিন বঞ্চিলাম মুনিগণ সনে। রাজনিতী কিছু না শিথিকু পিতৃস্থানে ॥ অরণ্যেতে ব্ধিলাম তাড়কা রাক্ষ্মী। বিবাহ করিয়া দেঁটিহ অঘোধ্যাতে আসি॥ অভিলাষ ছিল যে শিখিতে রাজনীত। সে আশা নিরাশা হলো বিধি বিভূষিত॥ পিতৃসত্য পালিতে আনিতে হলো বনে। वरन वरन रहो प्रवर्ध किति छु हे जरन ॥ ভল্लक वानत लएए वरन वरन किति। কে শিখাবে রাজনীতি কোথা শিক্ষা করি অয্যোনগরে গিয়া পাব রাজ্যভার। নাহি জানি ধর্মার্ম রাজ ব্যবহার॥ কে শিখাবে রাজধর্ম যাব কার কাছে। অযোধ্যানগরে লোকে নিন্দা করে পাছে॥ রাবণ প্রবীণ রাজা ব্রাখ্যা করে সবে। করেছে অধর্ম কর্ম রাক্ষদ স্বভাবে॥ রাজকীর্ত্তি কর্ম্মে রাবণ পর্ম পণ্ডিত। রাজমীতি রাবণেরে জিজ্ঞাস কিঞ্চিৎ।। . এখনি যাইবে রাজা দেহ পরিহরি। জিজ্ঞাসহ নীতিবাক্য গোটা তুই চারি॥ অমূল্য রতন যদি অস্থানেতেঁ রয় ৷ গ্রহণ করিতে পারে শাস্ত্রে হেন কয়॥ শ্রীরামের আছল পায়ে লক্ষ্মণ সত্ত্বর। উপনীত হৈল যথা লক্ষার ঈশ্বর॥ ব্রহ্ম অস্ত্রে আকুল লঙ্কার অধিপতি। **লক্ষাণে দে**থিয়ে করে সক্রুণে স্তুতি॥ **দশানন বলে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।** এ সময়ে একবার দেহ জীচরণ॥ বহু যুদ্ধ করিলাম হইয়া বিবাদী 1 শত শত অপরাধে আমি অপরাধী॥ - অণ্রাধ মার্জনা করহ মহাশয়। উপস্থিত এই মোর আসন্ন সময়॥ ্লক্ষণ বলেন দোয নাহিক তোমার। যোগাযোগ যত দেখ লিপি বিধাতার॥ লিক্ষার ঈশ্বর ভূমি পর্ম পণ্ডিত। পাঠালেন রাম মোরে স্থাইতে নীত॥

লক্ষাণের বাক্যে কহে রাজা লক্ষেশ্বর। কোন নীত সংসারেতে রাম অগোচর।। রাজনীতি আমি বলু কি কব রামেরে। তবে যদি আজ্ঞা**ুদেন কহিতে আমারে**॥ দেবকের মুখে যদি করেন প্রবণ। দয়া ক'রে একবার দেন দরশন ॥ শক্তিহীন **হ্**ইয়াছি বা**হ্নি**ায় প্রাণ । যাইতে না পারি আমি প্রভু বিল্লমান ॥ দয়া করে যদি ব্লাম আদেন এখানে। যাহা জানি রাজনীতি নিবেদি চরণে।। এতেক শুনিয়া তবে ঠাকুর লক্ষণ। শ্রীরামের অগ্রে আসি স্বিশেষ কন।। রাজনীতি আমারে না কহে দশানন॥ ব'ঞ্ছা আছে তোমারে করিতে দরণন॥ করিয়া অনেক স্তুতি কহিল আমারে। উঠিতে না পারে রাবণ বিষম প্রহারে॥ স্তুতিবাক্যে ক্**হিলেক আমার সাক্ষাতে।** একবার আনিয়া দেখাও রবুনাথে॥ রাবণের সাক্ষাতে আইলা রঘুপতি। বুঝি রাবণ্ডের মন উঠি শীঘ্রগতি॥ উঠিতে শক্তি নাই রাজা দশাননে। ভক্তিভাবে প্রণাম করিল মনে মনে॥ আঘাতে আকুল অঙ্গ বাক্য নাহি সরে। বিনয় করিয়া কথা কয় ধীরে ধীরে॥ রামের সর্বাঙ্গ রাজা করে নিরীক্ষণ। পাঁকাৎ বিরাটমুর্ত্তি ব্রহা সনাতন॥ মায়াতে মানব দেহ বিশ্বময় তুমি। তোমার মহিমা প্রভু কি জানিব আমি॥ অন্থৈর নাথ তুমি পতিতপাবন। দয়া ক'রে মস্তকেতে দেহ শ্রীচরণ॥ চিরদিন আমি দাস চরণে তোমার। শাপেতে রাক্ষসকুলে জনম আমার॥ মহীতলে ভ্ৰমিতে হৈয়েছে তিন জন্ম। আহুরিক বুদ্ধে নাহি জানি ধর্মাধর্ম ॥ অপরাধ ক্ষমা কর গোলকের পতি। অনাদি পুরুষ তুমি আপুনা বিশ্বতি॥

রজনীতে ভোমারে কি কব রবুবর। সংসারেতে যত নীতি তোমার গোচর॥ রাম বলে যে কহিলে সকলি প্রমাণ 🕽 তথাপি শুনিতে হয় আছুয়ে,বিধান॥. প্রাচীন ভূপতি ভূমি অতি বিচক্ষণ। বাহুবলে জিনেছ সকল ত্রিভুবন॥ ধর্মাধর্ম রাজকর্ম তোমাতে বিদিত। তব মুখে কিঞ্চিৎ শুনিব রাজনীত।। मनानन वरल सम मः भग जीवन। কহিতে বদনে নাহি নিঃসরে বচন॥ ৰ্যতক্ষণ বাঁচি প্ৰাণে আছি সচেতন। কহিব কিঞ্ছিৎ নীতি করহ শ্রবণ n. করিতে উত্তম কর্ম্ম বাঞ্ছা যবে হবে। আলম্ম ত্যজিয়া তাহা তথনি করিবে॥ অলসে রাখিলে কর্ম পুনঃ হওয়া ভার। কহি শুন রঘুনাথ প্রমাণ তাহার॥ এক দিন আসি আমি স্বর্গপুর হৈতে। যমপুরী দৃষ্ট হৈল থাকি নিজ রথে॥ শূন্য হৈতে দেখিলাম যমের ভুবন। তিন দ্বারে নানা স্থানে আছে সাধুজন॥ দেখিলাম দক্ষিণেতে পাতকীর থানা। দিবা কিবা রাত্রি কিছু নাহি যায় জানা॥ অন্ধকারে চৌরাশীটা নরকের কুণ্ড। তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকার মুগু॥ পরিত্রাহি ডাকে পাপী বিষম প্রহারে। না দেয় তুলিতে মাথা যমদূত মারে॥ তাহা দেখি বড় দয়া হইল মনেতে। যুচাব পাপীর ত্রঃখ শমনের হাতে॥ পাপীর ছুর্গতি আর দেখা নাহি যায়। এত ভাবি সেই দিন এলেম লঙ্কায়ৢৢ। পুরাব নরককুণ্ড নিত্য করি মনে। আজি কালি করিয়া রহিল বহু দিনে॥ হেলায় রহিল পড়ে না হয় পুরণ। <sup>\*</sup>তার পর তব সঙ্গে বাজিল এ রণ্॥ কুণ্ড পূরাইতে যবে করিন্থ মনন। তথনি পূরালে পূর্ণ হইত সে পণ॥

হেলাতে রাথিমু ফেলে না হইল আর। মনের সে ছঃখ মনে রহিল আমার॥ অরি এক কথা শুন নিবেদন করি। লবণ সমুদ্র মাবো স্বর্ণ লঙ্কাপুরী॥ এক দিন মনেতে হইল এই কথা। সপ্রতী সমুদ্র সৃষ্টি করেছেন ধাতা।। দধি ছন্ধ স্থত স্থাদি সমুদ্র থাকিতে। কেন শাছি লবণ সমুদ্র সলিলেতে॥ স্বর্গ সর্ত্ত্য পাতাল আমার করতল। সিঞ্চিয়া ফেলিব লবণ সমুদ্রের জল।। ক্ষীরোদ সমুদ্র এনে রাখিব এখানে 🕹 এই কথা চির্নিন আছে মোর মনে॥ যথন মনেতৈ হয় মনে করি করি। অন্য কর্ম্মে থাকি সিন্ধু সিঞ্চিতে পাসরি 🛭 এইরূপে হেলাতে অনেকু দিন গেল। তদন্তরে তব সঙ্গে সংগ্রাম বাজিল ॥ সমুদ্র সিঞ্ন করা না হইল আর। মনের সে তুঃখ মনে রহিল আমার॥ অতএব এই কথা 🕹ন রঘুমণি। 🕟 মনে হ'লে শুভকর্ম করিবে তখনি॥ হেলার রাখিলে কোন কার্য্য নাহি হয়। আর এক কথা কহি শুন মহাশয়॥ মাগ নর ভূচর খেচর আদি সর্বা। ভূত প্রেত পিশাচাদি আছুয়ে গন্ধৰ্ব।। ব্রহ্মার স্থষ্টিতে আছে দেবগণ যত। যাইতে অমরপুরে সকলে বাঞ্ছিত॥ সকলের শক্তি নহে যাইতে দেখায়। কেই কেই দৈবঁণক্তি অনুসারে যায়॥ এ শক্তি বিহীন যেবা আছে পৃথিবাতে। স্বৰ্গপুৱে ঘাইতে না পারে কদাচিতে॥ মনে মনে শাধ করে যাইতে অমরে। দৈবশক্তি হীন তার! যাইতে না পারে॥ দেখি ছঃখ তাহাদের ভাবিতু অন্তরে। কিরূপে যাইতে জীব পারে স্বর্গপুরে॥] অনায়াদে যাইতে সব পারে দেবলোকে নির্মাব ফর্টের পথ বিশ্বকর্মে ডেকে।

করিব এমন পথ সবে যেন উঠে। পৃথিবী অবধি স্বর্গে ক'রে দিব পৈঠে ৷ থাকিবে অপূর্ব্ব ক্রীর্ত্তি সংসারে পৌরুষ i ত্রিভুবনে সবে মোর ঘুষিবেক যশ। তথনি করিতাম যদি হৈল যবে মনে। েশনকালে কাৰ্য্য সিদ্ধি হৈত এত দিনে॥ হেলায় রাখিয়ে হৈল বহুদিন গত। তার পরে তব-সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত॥ অতএব শুভ কর্মা শীঘ্র-করা ভাল। হেলায় রাখিয়ে যে বাসনা রুখা হ'লো॥ ভীরামু বলেন শুন লঙ্কা অধিপতি। শুভ কর্ম শীঘ্র করা এই সে যুক্তি॥ স্থকৃতি কৰ্ম্মের কথা কহিলে রিশুর। পাপকণ্ম পক্ষে কিছু কহ আরবার॥ পাপকর্ম হেলা কুরে রাখা যে জত্যেতে। বলহ তাহার নীত আনার সাক্ষাতে॥ শীঘ্র কৈলে পাপকর্ম কি হবে ছুর্গতি। বিস্তার করিয়া কহ সেই রাজনীতি॥ দশানন বলে তাহা কহিতে বিস্তর। কত আর বিস্তারিয়ে কব রঘুবর॥ প্রাপকর্ম অনেক করেছি চিরদিন। কহিতে না পারি তকু প্রহারেতে ক্ষাণ॥ অভিয়ে অনেক কথা আমার মনেতে। কত কৰ রবুনাথ তোমার দাক্ষাতে॥ এক কথা কহি রাম দেখ বিভাষান। স্থর্পণথার লক্ষ্মণ কাটিল নাক কান॥ সেই এমে উপদেশ কাহল আমারে। তাহার বুদ্ধেতে আমি সীতা আনি হরে॥ স্বর্ণাথা কান্দিলেক চরণেতে ধরে। মন হৈল সাঁত।রে হরিয়া আনিকারে। একবার ভাবিলাম আপন মনেতে ৷ আজি নহে কালি সীতা আনিব পশ্চাতে॥ ্জাবার বিচার করি দেখিলা**ম ভেবে** হেলায় রাখিলে পাছে আনা নাহি হবে॥ অতএব শীঘ্রগতি হরি আনি সীতে ! সর্বনাশ হৈল আমার সীতার জন্মেতে॥

এক লক্ষ পুত্র মোর সপ্তয়ালক্ষ নাতি।
আপনি মরিল ম শেষে লক্ষা অবিপতি॥
যদি সীতা আনিতাম ভেবে চিন্তে মনে।
তেরে কেন সবংশে মরিব তব বাণে॥
হেলাতে না হরি সীতা রাখিতাম ফেলে।
তবে মোর সংহার না হৈত কোনকালে॥
ষাহা জানি কহিলাম কিঞ্জিনীতি কথা।
কহিতে কহিতে জিহ্বা গ্র্ইল জড়তা॥
শীচরণ দৃষ্টি করি প্রাণ ত্যাগ কৈল।
জয় জয় শব্দ হেন ত্ম্বপুরে হৈল॥

# विजीयात्र द्यानन ।

আসার আর কেহ নাই ভবে,
ওরে দয়াল রামের চরণ বিনে।
তোমার দারা পুত্র পরিবার
কোবা কোথা রবে॥
আসিয়ে শমন দূত যথন বাঁধিবে।
ওরে ছেড়ে সংশার সায়া ভাব
মন রাঘবে॥ ধ্রু॥
রাবণ পড়িল, দেবগণ হর্ষিত।
নৃত্য করে অপ্সরা গদ্ধর্ষ গায় গীত॥

রাবণ পাড়ল দেবগণ হরাযত।
নৃত্য করে অপ্সরা গন্ধর্ব গায় গীত॥
রাবণ পড়িল রাম কপি পানে চান।
পলাইয়া ছিল কপি এল বিঅমান॥
রথখান কাড়ি লৈল বীর হন্সান।
অঙ্গদ লইল গদা দিয়ে একটান॥
কর্দের কুণুল লৈল নীল দেনাপতি।
হাতের বলয়া লয় নল মহামতি॥
কেহ কেহ কাড়ি লয় মুকুটের ফুল।'
কেহ উপাড়য়ে দাড়ি গোঁপে আর চুল॥
রাবণে দেখিতে সবে করে মারামারি।
পাড়ল রাবণ রাজা জগতের বৈরী॥
রাম বলে কপিগণ হও এক পাশ।
রাবণে দেখিব আমি আছে অভিলাম॥
রাম লক্ষ্মণ সুত্রীব সঙ্গেতে বিভীষণ।
রাবণ নিকটে তবে গেল তভাকণ॥

ত জিনিয়া অঙ্গ ধরণী লোটায়। ক্রিয়া দয়াল রাম করে হায় হায়॥ ্দৈখি বিভীষণ তথন রাবণে কৈল কোলে কান্দিতে কান্দিতে শোকে বিভীষণ বলে।। ত্রিভুবন জিনিলে ভাই নিজ বাহুবলে। সেই অহস্কারে ভাই রামে না চিনিলে॥ ন। বু ঝয়া সীতাদেবী লক্ষাতে আনিলে। লক্ষীরে করিয়া চুরি শবংশে মজিলে॥ ষরণ করিলে সার নাহি দিলে সীতা। পায়ে ধরে সাধিলাম না শুনিলে কথা।। সবংশ সহিত এবে হারাইলে প্রাণ। না শুনিলে মম বাক্য হ'য়ে হত জ্ঞান ॥ অ পনার দোষে মৈলে কলক্ষ আমার। কার তরে দিয়া যাহ লক্ষা অধিকার॥ বিভীষণ বলৈ রাম যুক্তি বল সার । স্বৰণ মৰ্ত্ত্য পাতাল তোমার অধিকার॥ ধার্মিক হইয়া ভাই ধর্ম্ম নন্ট করে। মূত্যু লাগি সাঁতা আনে লঙ্কার ভিতরে॥ চিরদিন ভাই মোর পূজিল শিবেরে। মরণ সময় শিব না চাহিল ফিরে,॥ হিত বুঝাইতে,মোরে ভাইট্রমারে লাখি। তথান জানিমু ভাষের রাটল ছুর্গতি॥. পুরী শূন্য করি ভাই ত্যজিল জাবন। তোমা বিনা গতি আর:নাহি নারায়ণ॥ বিভাষণের রোদনে শ্রীরাম ছঃখ মন। রাম বলে না কান্দ ধার্মিক বিভীমণ॥ ভুবন জিনিয়া স্থথ ভুঞ্জিল অপার। পড়িয়া আমার বাণে গেল স্বর্গধার॥ রামের বচনে তখন সম্বরে ক্রন্ন। ত্রণাস ির্নাল গীত রামায়ণ॥

মন্দােরীর রোপন।
একবার বদন তুলে ফিরে হে চাও।
উঠ উঠ লঙ্কার অধিকারী, আমার
শ্ব্য হ'লো লঙ্কাপুরী, 'ওহে ত্যজে

শ্যা! মনোহর, কেন ধুলায় ধুসর करबावत ॥ क्षा অন্তঃপুরে জানাইল পড়িল রাবণ। দৈখিবারে ধাইল যতেক নারীগণ॥ রক্ত উৎপল জিনি কোমল চরণ। রণস্বলে ছুটে যায় হয়ে অচেতন।। রাবণে বেড়িয়া কাকে চৌদ্দহাজার নারী শশ্ধরে যেন তারাগণে আছে ঘেরি॥ সোণার কোমল অঙ্গ ধূলাতে মগন। মন্দোদরী কান্দে ধরি স্বামীর চরণ॥ আমারে ছাড়িয়া প্রভু যাহ কোন স্থানে। কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার মরণে॥ কেমনে আনিলে সীতা এ কালসাপিনী। স্বর্ণলঙ্কাপুরে না রহিল এক প্রাণী॥ কি কায করিল তব শঙ্কর শঙ্করী। রাম লক্ষণ সংহারিল স্বর্গলকাপুরী॥ আপদ পড়িলে দেখ কেহ কার নয়। সীতার কারণে হলো এতেক প্রনয়॥... শমন হইল তব দূৰ্পণ্থা ভগী। তার বাক্যে আনি সীতা হারালে পরাণী॥ ভুবনের বাঁর প্রভু প্রড়ে তব বাণে। প্রাণ হারাইলে নর বানরের রণে।। কারে দিয়া গেলে এ কনক লঙ্কাপুরী। কারে দিয়া যাহ প্রভু রাণী মন্দোদরা॥ অহুল বৈভব তব গেল অ চারণে। দূৰ ছারথার হৈল তোমার বিহনে॥ পতি পুত্র মরিল কেসনে প্রাণ ধরি । ধরণী লোটায়ে কাল্দে রাণী মল্দোদরী ॥ विভीयन वर्त छन् त्रानी मरन्मानदी। আর না বিলাপ কর চল অন্তঃপূরী॥ এত বলি বিভীষণ রাণী নসন্ধারে। আপনি সকল জ্ঞাত দৈবে যত করে॥" সীতা দিতে কহিলাম করিয়া মিনতী। সভা বিভাষানে মোরে মারিলেন লাথি॥ প্রদায়তে হইলাম.জলনিধি পার। সকল বৃত্তান্ত ভূমি জান্হ আমার ॥

এতেক বচন যদি কছে বিভীষণ! বাডিল যে মন্দোদরীর দ্বিগুণ ক্রন্দন ॥ त्रावर्षत मुख कारण कारण मरकामती। দশ হাজার সতিনীতে প্রবোধিতে নারী॥ না কাম্প না কাম্প রাণী মন কর ছির। তোমার ক্রন্দনে সবার বুক হয় চির। यत्मिपत्री वरल तांकारी मातिल (य करन। সেই জনে একবার দেখিব নয়নে॥ . মনুষ্য নহেন রাম দেব নারায়ণ। অবশ্য দেখিব আমি তাঁহার চরণ।। বস্ত্র না সম্বরে রাণী আউদর চুলী। শ্রীরামে দেখিতে যায় হয়ে উত্রোলী॥ কটক বেষ্টিত ব্ৰুগে আছেন শ্ৰীরাম। হেনকালে মুন্দোদরী করিল প্রণাম॥ সীতা জ্ঞানে ভাবি রাম রাণী মন্দোদরী। জন্মায়ত্ব হও বলি আশীর্বাদ করি॥ রামের চরণে রাণী বলে ততক্ষণ। হেন বর দিলে কেন কমললোচন। চন্দ্র পৃথিবী সমুদ্র ফদি ছাড়ে। তবু রঘুনাথ তব বাক্য নাহি নড়ে॥ **बीतारगरत गरन्तामही পরিচয় দিল।** কুত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিংচিল।। সংসারে অসীমে, বাঁহার মহিমে, अटन गरामानव। যঁ!র **বহাশে**লে, ক্রিভুবন টলে, লক্ষণের পরাভব॥ তাঁহার নদিনী, রাবণঘরণী, নাম মুম ম**েন্দাৰ**রী। এলেম চরণ, ় করিতে দর্শন, ত্যজিয়া বে অন্তপুরী॥ শুন মহাশয়, জানিকু নিশ্চয়, তুমি জিদেবের নাথ। नकात निभनो, नाग गटनां पत्री, করি গোড় করি হাত॥ ८५८वत्र श्रेषव, (मव श्रुतम्पत्र, তারে যে বান্ধিয়া আনি।

যেই ইন্দ্রজিত, দেবে মানে জীত, আমি যে তার জননী। জিমায়ত্ব করি, বর দিলে হরি, এ বঁচন নহে আন। স্বামী এই হত, আমার আয়ত্ব, 'কিরুপে কর বিধান'॥ তুমি সত্যবাদী, তুহে গুণনিধি, মিখ্যা নহৈ তব বাণী॥ <u> শারিয়ে পতিরে,</u> দারণ প্রাহরে, কি কথা কহ আপনি॥ সূৰ্য্যবংশজাত, প্রভু রঘুনাথ, কহেন হয়ে লঙ্কিত! রাবণের চিতা, সত্য মোর কথা, জালিয়ে রাখ আয়ত্ব॥ अन गरमापती, याद निक भूती, মনে না কর বিলাপ। মোর হাতে মরে, গেল যে অমরে, খণ্ডিল সকল পাপ॥ শুন মোর বার্ণী, গুহে যাও রাণী, ছুঃখ না ভাবিহ চিত্তে। রহিবে স⊀থ্'. রাবণের চিতা. চিরকাল রবে আয়ত্বে॥ রহিবেক চিতা, মিথ্যা নহে কথা, अन गत्मापती तानी। অায়ত্ব স্বভাবে, সর্ব্ব কাল রবে, ্মিথ্যা না হইবে বাণী॥ तारमत वहरन, चुरी श्रम मरन, গৃহে যায় ততক্ষণ। লঙ্কাকাণ্ড গীত, ভাষা স্থলনিত, কৃতিবাস বিরচন॥ রামের স্থানেতে বর পারে মন্দোদরী। প্রণতি করিয়া রামে গেল নিজ পুরী ॥ রাবণ বধিয়া ছঃখ হইল অপার। না ধরিব ধনু রাম কৈলা অঙ্গীকার॥ রাম বলে বিভীষণ না ভাবিহ মনে। আপনার দোর্যে মৈল রাজা দশাননে॥

রাবণের অগ্নি কার্য্য কর বিভীষণ। আর কেহ নাহি রাজার করিতে তর্পণ। ় ক্রন্দন সম্বর মিতা শুন মম বংগী। রাবণের তর্পণ তুমি করহ এখন ॥ রামের আজ্ঞায় যায় সংকার করিতে। নানা দ্রব্য বস্ত্র আনে ভাগুরি ছইতে॥ विनाम চन्मनकार्थ भारन जारतजात। অগুরু চন্দন আবে গন্ধ মনোহর n পর্বত সমান বীর ছর্জ্জয় শরীর। রাব্রণে বলিতে এল সহস্রেক বীর॥ সকল রাক্ষ্য এদে রাবণেরে ধরে। পর্বত মমান বীরে তুলিবারে নারে॥ তুর্জায় প্রতাপ হনুমান মহাবীর। কোলে করে লয়ে গেল সাগরের তীর।। রাবণেরে শ্রান করাইল সিন্ধুজলে। স্থান্ধি চন্দন লেপে কণ্ঠ বাহুমূলে॥ দিব্য বস্ত্র পরাইল সোণার গইতে। সাগরের কূলে খুলে রাবণের চিতে॥ হাতে অগ্নি করিয়া কান্দেন বিভীয়ণ। দশ মুখে অগ্নি দিয়া পোড়ায় রাবণ্যা রাবণের চিতাধুম উঠে ততক্ষণ। মুক্ত হয়ে গেল রাবণ বৈকুণ্ঠ ভুবন॥ . কুত্তিবাস পণ্ডিতের কবিষ স্থসার। লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন রাবণ উদ্ধার॥

# বিভীষণের অভিষেক।

একবার ড়াক মন রামনাম বলিয়ে রে।
দেখ এ তিন, ভুবনে, সীজানাথ বিনে,
কৈ আর তারিবে তোমারে ॥
রংণ অবসর পায়ে কমললোচন।
লক্ষণ সহিত গিয়া বসিল তখন॥
ইেন্দ্রের মাতুলি আসি মাগিল মেলানিঃ।
মাতুলিরে কহিলেন সুমধুর বাণী॥
দেবরাজে কহিবে আমার পরিহার।
তার শক্র রাবণেরে করিষু সংহার॥

রামেরে প্রণাম করি মাতুলি চলিল। রামের বচন গিয়া ইক্রেরে কৃছিল।।: স্থ্রীবে দেখিয়া রাম হর্ষিত মন। বাহু পদারিয়া তারে দিল আলিঙ্গন।। তুমি হেন মিতা হও জন্ম জন্মান্তরে। ভুবন জিনিতে পারি পাইলে তোমারে॥ তোমার প্রদাদে ইইলাম দিকু পার। তোমার প্রদাদে দীতা করিনু উদ্ধার॥ এক ভার আমার রহিছে শুধিবার। বিভীয়ণে না দিলাম লঙ্কা অধিকার॥ এবে বিভীষণে করি লঙ্কা অধিপতি। চারিযুগে থাকিবে আসার এ স্বখ্যাতি॥ আমার বচনে মিত্র কর আগুসার। বিভীষণে দেহ মিত্র লঙ্কা অধিকার ॥ হনুমান অঙ্গদ প্রভৃতি কপিবর। সবে কর বিভীষণে লঙ্কারশ্রশ্বর ॥ গন্ধৰ্কে ঔষধি দিক নানা তীৰ্থজল। লক্ষা মধ্যে স্ত্ৰী পুৰুষে গাউক মঙ্গল।। শ্রীরামের আজ্ঞা লজ্মিবেক কোন জনা 📙 বিভীয়ণ রাজা হবে পড়িল ঘোষণা॥ নানাবিধ রক্ত ধন য়েখানে আছিল। রাক্ষস বানরে সব বহিয়। আনিল॥ গায়কেতে গীত গায় নাট্যে করে নাট। শুভক্ষণে বিভীষণে দেন রাজ্যপাট॥ আপনি মাথায় জল ঢালেন লক্ষ্মণ। ্রামজয় শব্দ করে যত কপিগণ॥ নানা বর্ণে বাহ্য বাজে শুনিতে স্থৰ্নর। ; আনন্দেতে নৃত্য করে সুকল বানর॥ এক লক্ষ দগড় দ্বিলক্ষ করতাল। তুই লক্ষ ঘণ্টা বাজে শুনিতে বিশাল 🛭 ভেউরী ঝাঁঝারি বাজে তিন লক্ষ কাড়া 🗈 চারি লক্ষ জয় ঢাক ছয় লক্ষ পড়া॥ বাজিল চৌরাশী লক্ষণত্থ আর বীণা। তিন লক্ষ তাসা বাজে দামামার সানা চেমচা থেমটা বাজে তিন লক্ষ চোল। তিন লক্ষ্পথোয়াজ বিস্তর মাদল 👪 .

জয়ঢাক রামক জ। বাজে জগঝাপা ৄ শুনিয়া বাছের শব্দ ত্রিভুবনে কম্প H বাছিল রাক্সী ঢাক পঞ্চাশ হজার। তুন্দুভি ডমর শিঙ্গা সংখ্যা করা ভার॥ তুরী ভেরী থঞ্জরী খসক আর বাঁশী। দগড়ে রগড় দিতে লক্ষ লক্ষ কাঁসি॥ টীকারা টঙ্কার আর চৌতারা শোচঙ্গ। বাদ্য শুনি বানরের বেড়ে গেল রঙ্গ॥ রামজয় শব্দ করে যত কপিগণ। বিভীয়ণে অভিষেক কৈল্ নারায়ণ॥ ছত্রদণ্ড দিল আর স্বর্ণলঙ্কাপুরী। অভিযেক করি দিল রাণী মন্দোদরী 🏽 বিভীষণ রাজা হৈল রাজ্যখণ্ড স্থী। রহিল রামের কীর্ত্তি বিভীষণ সাকী॥ পূনব্বার শ্রীরাম কৃছিলা বিভীদণে। মন্দোদরী লাগিণকিছু না ভাবিহ মনে॥ মন্দোদরী দিব তোমায় মম अঙ্গীকার। রাজন্ত্রী রাজাতে লয় আছে ব্যবহার॥ অতএব না ভাবিহ সৈত্ৰ বিভীষণ। রাণী মন্দোদরী তোমায় দিলাম এখন॥ লঙ্কাপুরে ভুপতি হইল বিভীয়ণ। কুতিবাস বিরচিত গীত রামায়ণ॥

### পীতাব পরীক্ষা।

পাত্র মিত্র ল'য়ে রাম বিদল দেওরানে।
সীতারে আনিতে পাঠাইল হন্মানে॥
সীতারে আনিতে যায় পরন নন্দন।
হন্রে প্রণাম করে নিশাচরগণ॥
সবে বলে আচন্বিতে এলো হন্মান।
না জানি কাহার এবে লইবে পরাণ॥
এই কথা নিশাচরে ভাবে মনে মন।
হন্মান প্রবেশিল অশোকের বন॥
সীতারে দেখিয়া হন্ নোঙাইল মাথা।
যোড়হাতে.কহে বীর শ্রীরামের কথা॥
সৃষ্ট নিশাচর দিল তোমারে এ তাপ।
সবান্ধবে পড়িল রাবণ মহাপাপ॥

ৱাম পাঠাইলেন আমারে তব পাশ। সমাচার কহিবারে মনেতে উল্লাস ॥ হনর নিকটে শুনি এতেক কাহিনী। আনন্দ-সাগরে ভাসে সীতা ঠাকুরাণী॥ হনূমান বলে মাতা কি ভাবিছ মনে। শুভ কথার উত্তর না দেহ কি কারণে।। मीला वर्त (यं वार्जा, कहिरल इनुमान। নাহি ধন তাহার সদৃশ দিতে দান।। যত্যপি' তোমারে করি রাজ্য অধিকারী। তথাপি ভোমার ধার শুধিবারে নারি 🖟 হত্বলে রাজ্যধনে নাহি প্রয়োজন। রাজ্য ধন দক মাতা তব শ্রীচরণ ৷: তবু যদি দান দিবে দীতা ঠাকুরাণী। এই দান তব স্থানে মাগি গো জননী। তোমার রক্ষক আছে রাবণ্যে চেড়ী। আমার দাক্ষাতে তোমায় উঠাইত বাড়ি॥ করিয়াছে তোমার তুর্গতি অপমান। এ সবার প্রাণ লব এই মাগি দান॥ দন্ত উপাড়িয়া চুল হিড়ি গোছে গোছে। আছাড়িয়া প্রাণ লব বড় বড় গাছে॥ সমুদ্রের তীরে আছে বালী খরসান। তাতে মুখ ঘসাড়িসা লইব পরাণ॥ শুনিয়া হনুর বাক্য যত চেড়ীগণ। ভয়ে সব চেড়ী ধরে সীতার চরণ॥ চেড়া সব বলে শুন সীতা ঠাকুরাণী। হত্যান প্রাণ লয় রাথ গো আপনি। জ্বানকী বলেন তুমি বিচারে পণ্ডিত। যত হুঃখ পাই আমি কপালে লিখিত॥ মহাবীর হন্তু তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি। স্ত্রীবধ করিয়া কেন রাখিবে অখ্যাতি॥ যত দিন ছিল চেড়ী রাবণের ঘরে। তাহার আজ্ঞায় ত্বঃখ দিয়াছে আমারে॥ এখন দে সবংশেতে মরেছে রাবণ। চেড়ীগণ করে এবে আমার দেবন 🛚। কহিবে আমার ছঃখ জীরার্যের স্থানে। প্রণাম করিব গিয়া রামের চরণে॥

চলিলেন হনুমান সীতার বচনে। কহিলা সকল কথা শ্রীরামের স্থানে॥ যে দীতার লাগিয়া করিলে মহামার। সে সীতার হইয়াছে অস্থি চর্ম্ম সার॥ চেড়ীর তাড়নে দীতার কণ্ঠাগত প্রাণ। তবু রাম বিনা তার মনে নাইি আন॥ এত যদি কহিলেন প্রনন্দন। জীরাম বলৈন সীভায় আনে কোন জন। এত ভাবি রঘুনাথ বিচারিয়া মনে। সীভারে আনিতে পাঠাইল বিভীয়ণে॥ চলিলেন বিভীষণ রামের বচনে। মাথা মোঙাইল গিয়া দীতার চরণে।। বিভীষণ বলে মাতা করি নিবেদন। তোমারে যাইতে হৈল রাম দরশন॥ আনিলা স্বর্ণদোলা রতনে মণ্ডিত। সীতার সম্মুখে আনি কৈল উপস্থিত॥ বিভীষণ বলে শুন জনকনন্দিনি। স্থবৰ্ণ দোলাতে আদি উঠহ আপনি॥ পর রত্ন আভরণ যেবা লয় চিতে। রাম দরশনে মাতা চলহ ত্বরিতে॥ মরিল রাবণ তব ছঃখ হৈল শেষ। রাম সম্ভাষণে চল করিয়া সুবেশ। স্নান-করি পর সীতা বিচিত্র বসন। সোণার দোলায় চল রাম সম্ভাষণ॥ সীতা বলে কিবা স্নান কিবা গোর লে। অশোকের বনে কাটাইনু তুঃখ শেষ॥ বিভীষণ বলে কথা কহিলে প্রমাণ। কেমনে এ বেশে যাবে আমা বিদ্যমান। বিভীষণের প্রিবার পরমা স্থলরী। স্মান দ্রব্য লয়ে তারা এল ত্বরা করি॥ भिः इ। मत्ने वमा हेल मी o । हस्त्र्यी । কেহ তৈল দেয় গায় কেহ আমলকী॥ পিঠালি মাখায়ে কেহ অঙ্গে তুলে মলি। ় রত্বের কলদে কেহ শিরে জল ঢালি॥ নেতের বসনে কেছ মুছাইছে বারি। ষতনে প্রায় বস্ত্র যতেক স্করী॥

জানকীর রূপে তথা পড়িছে রিজুলি। কনক রচিত সীতা পরেন পাশুলি॥ রত্নেতে জড়িত বান্ধে বিচিত্র কবরী l নানা চিত্র লেখা তাহে আছে সারি সারি ন্য়নে অঞ্জন দিল অতি স্থশোভিত। নানা অলঙ্কার বিশ্বকর্মার নির্ম্মিত॥ অঙ্গরাগে সিন্দুর দিলেক ভালে অঙ্গে। গলেতে বিচিত্র হার মুরক্ত সঙ্গে॥ বিচিত্র নির্মাণ দিল শন্থ গুই বাই। 'যেন পূর্ণ শশধর দেখিবারে পাই॥ লুকাতে চাহেন রূপ না হয় গোপন ! জানকীর রূপে আনো করে ত্রিভুবন॥ রত্বময় চতুর্দ্ধেল যোগাইল আনি। সানন্দে বসিলা তাহে জনকনন্দিন্।॥ যেরিলেক চতুর্দোল নেতের বসনে। যাত্রা কৈল সীতাদেবী রাম সম্ভাষণে॥ যতনে পাড়িল পথে নেতের পাছুড়া। রাফদেতে দেয় পথে চন্দনের ছড়া॥ মল্লিকা মালতি পারিকাত রাশি রাশি। পথেতে বিস্তার কৈল রাক্ষণেতে আসি॥ রাক্ষণ বানরেতে বেষ্টিত চারিভিতে। বিভীৰণ অগ্ৰেতে স্থবৰ্গ বেত হাতে॥ যতেক বানরসেনা চারিভিতে বেরে। পরস্পার দ্বন্দ্ব সীতা দেখিবার তরে॥ দেখিতে না পায় কেহ চক্ষে বহে নীর। যতেক লক্ষার নারী হইলা বাহির্॥, ব'ল বুদ্ধা যুবতী লঙ্কায় ঘত ছিল । সীতারে দেখিতে সবে ধাইয়া চলিল।। না সম্বরে অম্বর ধাইয়া যায় রড়ে। বৃদ্ধা জন দ্রুত যেতে উছটিয়া পড়ে॥ ণোক কুলে মগ্ন যত রাক্ষণের নারী। বেগে ধায় দ্রুতগতি লজ্জা পরিহরি॥ মন্দোদরী প্রণাম করিল হেনকালে। ধূলায় ধূসর অঙ্গ আলুইত চুলে॥ মলেদরী বলে শুন জনকনন্দিনী। তোনা ল'ণি হইলাম আমি জনাথিনী॥

পুরী সহ বিনাশ করিয়া কোপাগুণে। আনদে চলেছ তুনি রাম সম্ভাষণে।। এ আনন্দে নিরানন্দ হবে অকস্মাৎ। বিষদৃষ্টে তেগমারে দেখিবে রঘুনাথ ॥ যদি সতী হই থাকে পতি প্ৰতি মন। কখন আমার শাপ না হদে খণ্ডন।। এত বলি অন্তঃপুরে গেল মন্দোদরী। সীতা লয়ে বিভীষণ গেল ছর। করি। কিছু দূর থাকিতে না যায় চতুর্দোল। সীতা দেখিবারে বেড়ে বানর সকল॥ কনক রচিত সীতার প্রবণকুণ্ডল। লেগেছে তাহার ছায়া গগণমণ্ডল।। নানা বনপুষ্পমালা আমে।দিত গদ্ধে। · কনক রচিত দোলা করে আনে স্কন্ধে॥ চলিলেন সীতাদৈবী রাম সম্ভাষণে। লঙ্কার রমণী কান্দে সীতার গমনে॥ রাক্ষদের নারী সব ছুঃখে অঙ্গ দহে। বেশ্দন করিয়া সবে জানকীরে কহে॥ সুখেতে চলেছ তুমি রাম সম্ভাষণে। এককালে বিধাব। হইনু সর্বজনে॥ ি তোম।রে দেখিবে রাম অশুভনয়নে। আসাদের বাক্য কভু না হবে খণ্ডনে॥ -ক নিতে কানিতে সবে নিজ ঘরে নছে। ্রাম সম্ভাষণে সীক্রা চতুর্দোলে চড়ে॥ বাহির হইল দোলা লঙ্কাপুর গড়ে। নৈতের বদনে দোল। লয়েছেন বেড়ে॥ ত্বই ঠাটে হুড়াহুড়ি ছৈল ঠেলাঠেলি। বহিতে না পারে বাট যত চতুর্দ্ধোলী॥ রাজা হয়ে বিভীষণ ভূমে বহে বাট। কটকের চাপ দেখে হাতে নিল ছাট ॥ 'ছাট হাতে লইল বানর কোটি.কোঁটি। চারিদিকে পড়ে ছাট লাগে চটচটি॥ ফুটিয়া গায়ের মাংস রক্তে পড়ে ধারে। তবু দেখিবারে যায় আপনা পাসরে॥ পরিশ্রমে বিভীষণে ঘন বহে শ্বাস। বহু ক্ষে গেল দোল। জীরামেন পাশ।।

বসিয়া আছেন রাম গুণের সাগর। দক্ষিণে বসিয়া মিক্র স্থগ্রীব বানর॥ বামভিতে বসিয়াছে অমুজ লক্ষ্যা ! নিকটেতে জামুবাদ যোড়হস্তে রন॥ পথ বহি যাইতে কটকে ঠেলাঠেলি। ছাট মারি বিভীয়ণ মধ্যে করে গাল ॥ কটকের হুঃথে ব্লামের কোপ হৈল মনে। কোপে রাম কহিলেন রাজা বিভীষণে॥ রাজার গৃহিণী হয় প্রজার জননী। মাতাকে দেখিবে পুত্র ইহাতে কি হানি॥ কেন বা ঘেরিয়াছ দোলা আনিত না জানি কেন বা করিছ তুমি এত হানাহানি॥ ঘুচাও দোলার বস্ত্র ছাড় ছাড় ছাট। দেখুক সকলে সীতা ঘুচাও ঝঞ্চাট। যারে উদ্ধ'রিলাম দেখুক সর্বলোকে। সতী যে হইবে সে গ্রাথিবে আপনাকে ॥ বুঝিলেন হনুদান শ্রীরামের ময়। সীতার পরীকা হেতু হয়েছে মনন॥ দেখিয়া রামের ক্রোধ ভাঁত বিভাষণ। পরীক্ষা করেন কিম্বা দেন বিদর্জ্জন ॥ যুচান দোলার বস্ত্র রাজা বিভীষণ। করিলেন জানকী ভূমিতে পদার্পণ।। দোলা ছাড়ি জানকী নামেন ভূমিতলে 1 বিছ্যুতের ছট। যেন অবনীমণ্ডলে॥ मीय ख मिन्दू व छिडू तक व ए नार्ग। চন্দন তিলক শোভে কপালের ভাগে॥ দেখিতে স্থব্দর অতি সীতার অধর। পক বিশ্বকল জিনি অতি শোভাকর॥ নানা রত্ন পরিধান রূপে নাহি ,সামা। চরাচরে নাহি দেখি সীতার প্রতিমা॥ পূর্ণিমার চব্দ্র যেন উদয় গগণে। মৃচ্ছিত ইইল সবে সীতা দরশনে॥ জানকীরে দেখে যেই সে হয় মূচ্ছি ত। অন্যের কি কব কথা দেবতা বিশ্বিত। কেহ ভাবে আইসেন আপনি শঙ্করী। <u> জীরামেরে দেখিতে কৈলাস পরিহরি॥.</u>

ष्यत्य वरल रेडा<sup>भ</sup>ुश विक्षुत वक्कः ऋल । লক্ষী অবনীক্ষীৰ বি দেখিতে ভূতল। কেহ বলে আপ. । সাবিত্রী মূর্ত্তিমতী। কেহ বলে বশিষ্ঠ গৃহিণী অরুম্বতী॥ দেখিয়াছে সীতারে যে সেই সীতা বলে। অন্ত লোকে কত তর্ক করে নানা স্থলে॥ পাদস্পর্শে পবিত্র করেন বহুন্ধরা। বহুন্ধরাস্থতা সীতা কুশা কলেবরা॥ উপস্থিত্য হইলেন সভা বিগ্নমান 🕨 ছেরিয়া হরিষে দবে হয় হতজ্ঞান॥ রামের চরণে সীতা করে নমস্কার। করিলেন লক্ষণেরে বাৎসল্য ব্যবহার॥ করপুটে সীতা রহিলেন সভাস্থানে। লক্ষ্মণ প্রণাম করে তঁ¦হার চরণে॥ শ্রীরাম ব্যাকুল অতি হরিষ বিষাদে। •সতী স্ত্ৰী ছাড়িতে চান লোক অপবাদে॥ কারে কিছু না বলেন জানকা সভায়। মনে মনে ভাবিছেন কি হবে উপায়॥ বহিছে চকুর জল গ্রীরাম কাতর। সীতারে বলেন কিছু নিষ্ঠুর উত্তর॥ আমার না ছিল কেহ দাঁতা তব পাশ। ব বহার তোমার না জানি দশ মাস॥ সুর্য্যবংশে জন্ম দশর্থের নন্দন। তোসা হেন নারীতে নাহিক প্রয়োজন॥ তোমারে লইতে পুনঃ শঙ্কা হয় মনে। যথা তথা যাও তুমি থাক সম্য স্থানৈ॥ এই দেখ স্ত্রীব বানর অধিপতি। ইংার নিকটে থাক যদি লয় মতি॥ লঙ্কার ভূপ্তি এই দেখ বিভীষণ। ইহার নিক্টে থাক যদি লয় মন। ভর্ত শত্রুত্ব মম দেশে হুই ভাই। ইচ্ছা হয় থাক গিয়া সে সবার ঠাই॥ যথা তথা যাও ভুসি আপনার স্থায়ে। কেন দাঁড়াইয়া কান্দ আমার সন্মুখে॥ থাকিতে রাক্ষদ, ঘরে নহিত উদ্ধার। ত্রিভুবনে অপ্যশ গাইত আমার॥

ঘূচিল সে অপযশ তোমার উদ্ধারে। এথন মেলানি দিলাম সভার ভিতরে। যতেক বলেন শ্রীরাম ক্রক্ষবাণী। রোদন করেন তত্ত্রীরাম বরণী॥ কেহ কিছু নাহি বলৈ স্তব্ধ সর্ববজন। ধীরে ধীরে কন সীতা মুছিয়া নয়ন॥ জনক রাজার বংশে আমার উৎপত্তি। দশরথ শৃশুর যে তুমি হেন পতি॥ ভালমতে জান প্রভু আমার প্রব্রুতি। জানিয়া শুনিয়া কেন করিছ সুর্গতি॥ বাল্যকালে থেলিতাম বালক মিশালেক স্পর্শ নাহি করিতাম পুরুষ ছাওয়ালে॥ সবে মাত্র ছুঁইয়াছে পাপিষ্ঠ রাবণ। ইতর নারীর মত ভাব কি কারণ॥ হনুকে আমার কাছে পাঠালে যখন। আসার বর্জন কেন না কৈলে তখন॥ বিষ থাইতাম অগ্নি করিতাম প্রবেশ I লঙ্কার ভিতরে এত না পাইতাম কেশ। কটক পাইল তুঃখ দাগর বন্ধনে। ' ' আপনি বিশুর ছঃখ পাইলে সে রণে॥ এতেক করিয়া কর আমারে বর্জন। তুনি হেন স্বানী বৰ্জ্জ রুথায় জীবন॥ ঋষিকুলে জিমিয়া পড়িন্ত্ দূর্ব্যকুলে। আমার কি এই ছিল লিখন কপালে॥ বেশ্যা নটী নহি আমি পরে কর দান। সভা বিঅমানে কর এত অপমান॥ কুপা কর লক্ষ্মণ ক্রহ এ প্রসাদ। অগ্নিকুঞ সাজাও যুচুক অপবাদ॥ লক্ষণ রামের স্থানে চাহেন সম্মতি। <u>জীরাম বলৈন কুণ্ড সাজাও সম্প্রতি॥</u> সীতার জাবনে ভাই কিছু নহে কায। অগ্নিতে পুড়ুক সীতা দূরে যাক্ লাজনা লক্ষণ রামের বাক্যে সাজাইল কুও। । বানর কটক বহু আনিল শ্রীথগু॥ কাষ্ঠ পুড়ি উঠিল জ্বলন্ত অগ্নিরাশি। প্রবেশ করেন তাহে শ্রীরাম্ মহিষী॥

সাতবার রামের চরণে প্রদক্ষিণ। প্রদক্ষিণ অগ্নিকে করেন বার তিন ॥ কনক অঞ্জলি দিয়া অগ্নির উপরে। যোড়হাতে জানকা বলেন ধীরে ধীরে॥. শুন বৈশ্বানর দেব তুমি দর্বব আগে। পাপ পুণ্য লোকের জানহ যুগে যুগে॥ কায়গনোবাক্যে যদি আমি হই সতা। তবে অগ্নি তব কাছে পাব অব্যাহতি॥ শিরে হাত দিয়া কান্দে সবে সবিশেষ। সীতা সতী অগ্নিমধ্যে করেন প্রবেশ। অগ্নিতে প্রবিষ্ঠমাত্র রামের মহিষী। ঢালিগ্ৰা দিলেক তাতে মতের কলসী॥ অগ্নি গ্নত পাইলে অধিক উঠে জ্বলে। কুণ্ডের ভিতরে রাম সীতারে নেহালে॥ কুগু মধ্যে চান, রাম সীতারে না দেখি। শ্ৰীরামের ঝুরিতে ুর্লাগিল ছুটী আঁখি॥ দেখেন সংশার শূন্য যেমন পাগল। ভূমে গড়াগড়ি যান হইয়া বিকল। কি করি লক্ষণ ভাই সাঁতা কি হইল ॥ সাগর তরিয়া নৌকা তীরেতে ডুবিল। , সীতার বিহনে মোর সকলি অসার। অবোধ্যায় ছত্রদণ্ড না ধরিব আর ॥ অগ্নি হৈতে উঠ সাঁতে জনককুমারী। তোমার বিহনে প্রাণ ধরিতে না পারি॥ তোমার মরণে আমি বড় পাই ছঃখ। ুঅগ্নি হৈতে উঠ প্রিয়ে দেখি চাদমুখ॥ চহুদশব্ধ, ভামলাম নানা দেশে। সব ছঃখ ঘুচিত থাকিতা যদি পাশে॥ লক্ষার রাবণ রাজা দশমুগুধর। কুড়ি হাতে যুঝে যেন যমের দোসর॥. তাখাকে মারয়া তোমা করিকু উদ্ধরে। অগ্নিতে পুড়িয়া দীতা হৈলা ছারখার॥ রামের ক্রন্দনে কাঁদে সূর্বব দেবগণ। কান্দিছে বরুণ দেব শমন পবন॥ যত লোকপাল কাঁদে দেব পুরন্দর। জলের ভিতরে থাকি কাঁদেন সাগর॥

नन नीन कांग्न आत ऋकुरित त्रानत । জামুবান স্থােণ ও বার্নির ্ট্রান্ডর ॥ হনুমান বলে কেন কাঁদহে লক্ষণ। আমি জানি জানকীর নাহিক মরণ॥ শ্রীরামেরে ডাকিয়া বলেন দেবগণ। না কাঁদ না আঁদ সীতা পাইবে এখন। কাঁদিতে২ রাম ছাড়েন নিশ্বাস। দীতার পরীকা গীত গায় কু ত্রবাস॥ কান্দিয়া জীরাসচন্দ্র হন অচেত্ন। ধাইয়া আইল ব্রহ্মা আদি দেবগণ।। কুবের বরুণ যম আইল পুরন্দর। যতেক দেবতা সব আইল সত্তর॥ ছুই হাত তুলি ব্রহ্মা শ্রীরামেরে ডাকি। কার বাক্যে **অ**গ্লিমধ্যে রাখিলা জানকী ॥ সীতাদেরী না মরেন্ন অগ্নিতে পুড়িয়া। এথনি পাইবা সীতা কাঁদ কি লাগিয়া॥ দেবের ঠাকুর তুমি সংসারের সার। সামাত্র মানুষ হেন কর বার বার॥ তোমার গায়ের লোমাবলী দেবগণ। সীতাদেবী লক্ষ্মী তুমি স্বয়ং নার্য়য়ণ॥ শ্রীরাম বলেন মম মান্ত্রেতে জন্ম। মানুষ হইয়া করি মানুষের করা॥ বিরিঞ্চি বলেন রাম বলি সারোদ্ধার। তব অবতার প্রভু কৌতুক অপার॥ মৎস্য অবতারে কৈলে বেদের উদ্ধার। কৃশ্ম অবতারে তুমি স্থাপিলা সংসার॥ তৃতীয় অবতারে বরাহ রূপ ধরি। বস্থন্ধরা ধরিলে হে দশন উপরি॥ হিরণ্যকশিপু নামে দৈত্য মহাবল। স্বৰ্গ আদি ত্ৰিভুবন জিনিল সকল॥ স্বৰ্গ মৰ্ত্ত্য পাতাল তাহার ভয়ে কাঁপে। তারে সংহারিলা তুমি নরসিংহরূপে॥ হইল! বামন বেশ পঞ্মাব্তারে। বলিকে ছলিয়া দ্বারী হৈলা তার দ্বারে 🛭 হলধর রূপে রাম হল ধরি,হাতে। দলিলা অসুদ্বগণ তাহার আঘাতে॥

যুঠেতে পরশুরাম হৈলা ভৃগুপতি। সীতাপতি নিঃক্ষত্র করিলে বস্থমতী॥ সপ্তমেতে রামরূপ হইয়া নারায়ণ। বধিয়া রাক্ষদ রক্ষা কৈলা ত্রভুবন ॥ যত যত অবতার অংশরূপ ধরি। রাম অবতারে তুমি আপনি এছিরে॥ না শুনেন ব্রহ্মার সে প্রবেধি বচন। সীতা সীতা বলি রাম হন অচেতন। আপনি জীরাম তুমি পূর্ণ অবতার। সবংশে রাবণে ভুমি করিলা সংহার॥ যত যত ক্ষত্ৰিয় আছিল ভূমণ্ডল। সবার অধিক রাম তুমি ধর কল। না মরিত দশান্ন অক্ত কার বাণে। বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া রাস সেই সে কারণে॥ তুমি ব্রহ্মী তুমি শিব তুমি নারায়ণ। স্ঞষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি সে কারণ॥ যেইজন শুনে প্রভু ত্ব অবতার। ইহ পরলোক তার হইবে উদ্ধার॥ কে বুঝে তোমার মায়। তুমি লোকপতি। তুমি নারায়ণ দাঁতা লক্ষ্মী দূর্ত্তিমতী॥ হেন লক্ষ্মী অগ্নিমধ্যে রাখ কি কারণ। মানুয়ের কর্ম কর কেন নারায়ণ।। না শুনেন ত্রহ্মার এ প্রবোধ বচন। সীতা সীতা বলি রাম হন অচেতন॥ ব্রহ্মা বলিলেন অগ্নি উঠহ সত্তর। সমর্পণ কর সীতা রামের গোচর॥ ' ব্রহ্মার আজ্ঞায় অগ্নি উঠিয়া সহর। আপনি প্রবেশ অগ্নি কুণ্ডের ভিতর॥ আকাশ পাতাল যুড়ে অগ্নিশিখা জ্বলে। আপনি উঠিয়া'অগ্নি সীতা ল'য়ে কোলে॥ অ্মি হৈতে উঠিলেন সীতা ঠাকুরাণী। যেমন তেমন আছে গাত্র বস্ত্রথানি॥ মস্তকেতে পঞ্চফুল সেহ না আওরে। যোড়ঁহাতে রহিলেন রামের গোচরে॥ অগ্নি বলিলেন আমি পাপ পুণ্যের সাক্ষী। লুকাইয়া পাপ করে তাহা আমি দেখি॥

ভাণ্ডাইতে আমারে না পারে কোন জন। না দেখি সীতার কোন পাপের কারণ॥ আজি হৈতে রাম মোর মফল জীবন। করিলাম আজি সতী সীতা পরশন॥ বলি রাম সীতারে না দিও মনস্তাপ। রাজ্য দগ্ধ হইবে জানকী দিলে শাপ॥ যেই স্ত্রী শুনিবেক, সীতার চরিত্র। সর্ব্ব পাপ.খণ্ডিয়া সে হইবে পাঁবত্র॥ শ্রীরামের হাতে দীতা করি সমর্পণ। স্বস্থানে প্রস্থান অগ্নি করেন তথন।। বিরিঞ্চি বলেন রাম যে করিলা কাম। 🛫 তাহাতে পাই্ল রক্ষা দেবের সম্মান॥ তোমা লাগি আছে অযোধ্যার প্রজাগণ। দেশে দিয়া সবাকার করহ পালন॥ তোমা লাগি ভরত শক্রন্থ প্রাণ ধরে।. চারি ভাই মিলি রাজ্য করহ সংসারে॥ নানা যজ্ঞ করহ করহ নানা দান। বংশে রাজা করিয়া আইস নিজ ছান।। দশরথ মরিলেন তোমা অদর্শনে। মৃত পিতা আসিয়াছে তোমা সম্ভাযণে॥ পিতা দেখ রামচন্দ্র অপূর্ব্ব দর্শন। ছুই ভাই কর পিতৃ চরণ বন্দন॥ দেব রথারত রাজা দের বেশধারী। করিলেন প্রণাম লক্ষ্মণ রাবণারি॥ পুত্রবধু শ্বশুরের বন্দেন চরণ। রাজা দশরথ কিছু কংখন বচন॥ দিশ্ধ হইলাম আমি কৈকেয়ী বচনে। ' প্রাণ ছাড়িলাম রার তোমা অদর্শনে॥ পিতা উদ্ধারিল যেন অফীবক্র ঋণি। তোমার প্রসাঁদে রাম স্বর্গে আমি বসি॥ দেবগণ যুক্তি করে সব আমি শুনি। দশরথ গৃহে অবতীর্ণ চক্রপাণি ॥° লক্ষণের গুণ ব্যাখ্যা, করে দেবগণ I রামের যেমন দেবা করিছে লক্ষণ॥ সফল হইবে অযোধ্যার পূরীজন। তুমি রাজা হবে সবার করিবে পালন।।

জানকীর চরিত্রে আমার চমৎকার। चिका रुखा कतिलन कुलत छिकाती. ভরত কনিষ্ঠ ভাই প্রাণের সোসর। আমা তুল্য তাহাকে পালিবা বহুতর।। • বলিল ভোমারে যে কৈকেয়ী কুবচন। মায়ে পুত্রে ছুইজনে করেছি বর্জন॥ এতেক বলেন যদি রাজা দশর্থ। কুতাঞ্জলি শ্রীরাম কহেন তার মত। মম হুঃখে ভরত যে হয়েছে হুঃখিত। তারে তুমি আর বর্জ্জা না হয় উচিত।। ে ভরতেরে বর দেহ দেব বিখ্যমান। তাহাতে হইব তৃপ্ত যুড়াইবে প্রাণ॥ রামের বচনে রাজা করেন বিধান। ভরতের শ্রাদ্ধ মম অমৃত সমান॥ ভ্রতের বরদান দেবগণ শুনে। আলিঙ্গনে তুষিলেন আত্মজ লক্ষ্মণে॥ করিয়া রামের সেবা হইলে উদ্ধার। সুষিবে তৈামার যশ সকল সংসার॥ বলৈন দীতার প্রতি প্রবোধ বচন। আমার বচনে তুমি সম্বর ক্রন্দন॥ দশসাস ছিলে মাতা রাক্ষদের ঘরে। তেঁই সে তোমায় রাম দেশে নিতে নারে হইলা গো অগ্নিশুদ্ধ দেবলোকে জানে। শ্রীরামের সহ যাহ আ**প**নার স্থানে।। যে কামিনী শুনিবেক তোমার চরিত্র। •সর্ব্ব পাপ ঘূচিবেক হইবে পবিত্র॥ দেবরথে চড়ে রাজা দেব বেশ ধরি। পুত্র বধু সাম্বাইয়া যান স্বর্গপুরী,॥ হইল রাক্ষস ক্ষয় হৃষ্ট পুরন্দর। বলিলেন রামচক্তে তুমি খাগ বর॥ দেব রক্ষা করিলা মারিয়া দশানন : বর সাগ ব্যর্থ রাম না হবে বচন॥ প্রীরাম বলেন ইন্দ্র ফুদি দিবা বর। তব বরে জীয়ে উঠুক মৃত যে বানর॥ ধন জন,না দিলাম নহে ভূমি গাথি। এড়িয়া স্ত্রী পুত্র আইল আমার সংহতি॥

হাটা সীতা পাইলাম ইইলাম হথী। বানরের ভার্যা পুত্র কেন হবে তুঃখী 🛚 এত যদি ইত্রেরে বলেন রঘুনাথ। পলিছেন পুরন্দর যোড় করি হাত॥ ভুবনের নাথ ভুমি স্বয়ং নারায়ণ। মারিয়া জীয়াতে পার এ তিন ভুবন ॥ তুমি জান আপনা তোমারে জানে কে। মরিয়া না মরে তর্ব নাম জপে যে॥ আপনি চাহিলে বর কে করিবে আন। রূপে বেশে সবে হউক দেবতা সমান ॥ ইন্দ্রের আজ্ঞায় মেঘ অমৃত সঞ্চারে। স্থারপ্তি হয় মুত বানর উপরে॥ কাটা হাত কাটা পার্নিব লাগে যোড়া। চারি দ্বারে দৈন্য উঠে দিয়া গাত্র মোড়া ॥ যে বানর পডিয়াছে রাক্ষদের বাবে। মার মার করি উঠে যুদ্ধ করি মনে॥ কুম্বকর্ণ মার বলি কেহ ডাক ছাড়ে। ইন্দ্রজিতা মার বলি কেহ ডাক পাড়ে॥ দেবান্তক নরান্তক আর যে ত্রিশিরা। রাবণেরে মার ঝাট পরনারী চোরা॥ উন্মত্ত প্রাগল সবে হইল রণস্থলে। ইফ্ট মিত্র বুঝায় চাপিয়া ধরে কোলে॥ কারে মার কারে কাট কিসের সংগ্রাম। হইল রাক্ষণ নাশ শক্রজয়ী রাম॥ শ্রীরামের বামে দেখ জানকী সুন্দরী। দেবগণ দেখ হেতা এই স্বৰ্গ পুরী॥ হরিষের কথা যদি শুনিল বানর। মাথা নোঙাইল গিয়া রামের গোচর॥ ত্রিভুবনে নাহি দেখি তোমার সমান। মিরিলে প্রসাদে তব পাই প্রাণদান ॥ তোমা হেন প্রভু যেন পাই যুগে যুগে। সেবা করি থাকি যেন রাখি আগে আগে মরিল বানর যত পেলে প্রাণদান। জিজ্ঞাসা করেন রাম দেব বিগুমান 🛍 রাম বলে দেবরাজ জিজ্ঞাদি তোমারে। এক কথা দন্ধ বন্ধু আমার অন্তরে॥

উভয় দলেতে যুদ্ধ হইল বিস্তর। পড়িল উভয় সৈত্য রাক্ষদ বানর 🗈 স্থার্ন্তি কৈলে তুমি সবার উপর। প্রাণদান পেয়ে উঠে অসংখ্য বানর।। উভয় সৈম্মেতে হৈল স্থগ বরিষণ। বানরের মৃতদেহ পাইল জীবন ॥ অতএব জিজ্ঞাসা করি যে তব স্থানে। প্রাণদান রাক্ষদে না পেলে কি কারণে ॥ ইন্দ্র বলে র¦ক্ষস না পাইল জীবন°। ইহার রুক্তান্ত তন ক্যললোচন॥ রাবণেরে মার বলি কৃপিগণ মরে। উদ্ধার হইবে বল কি নামের জোরে॥ রাম রাম শব্দ-ক'রে মরেছে রাক্ষদে। রামনাম করে মরে গেছে স্বর্গবাদে॥ শ্রীরাম **বলি**য়া প্রাণ বাহিরায় যার'। অনায়াসে বৈকুঠে যায় হইয়া উদ্ধার॥ মুক্তিপদ পাইয়াছে রামনাম গুণে। উদ্ধার হইয়া গেছে বাঁচিবে কেমনে॥ ইন্দ্ৰ বলিলেন যাহ সবে নিজবাস। এতদিনে স্বাকার পূর্ণ অভিলাষ॥ কৌদবর্ষ বনে দশমাস উপবাস। শ্ৰীরাম জানকী দোঁহে হউক সম্ভাষ 🕦 অবিশ্রাম সংগ্রামেতে না ছিল বিশ্রাম। বিশ্রাম করহ রাম যাই স্বর্গধাম॥ শ্রীরামকে সীতারে করিয়া সমর্পণ। দেৰগণ চলিলেন আপন ভবন।। যথন যে কৰ্ম বিভীষণ তাহা জানে। এগার শতৃ বৃহন্দে নেডের কাণ্ডার টানে॥ কাঞ্চন নিশ্মিত ঘর অপূর্বে গঠন। রত্নঁসিংহাসনে পাতে নেতের বসন॥ উপরে চাঁদয়া দোলে খাটে শোভে তুলি। ঘর শোভা করে যেন পড়িছে বিজুর্নি॥ স্বর্ণমুয় প্রদীপ জ্বলিছে চারিভিত। পারিজাত পুষ্পাপাড়ে গরে আমোদিত 🎼 বিশ্ব ব্যাপ্ত করে গঙ্গে এক পারি সাতে। এক লক্ষ্ণ পারিজাত সিংহাসনে পাতে।।

বিভীষ্ণ আপনি যে রহিল প্রায়রী। আওয়াদের বাহিরে বানর সারি সারি 🏗 বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া লক্ষী হৈল অবতার। সীতা সহ রাম প্রদেবশেন সে ব্যাগার॥ শ্রীরামের পাশে বসিলেন ঠাকুরাণী। শ্রীপতির পাশে লক্ষ্মী যেমন তেমনি 🌬 রাম গীতা ছুইজনৈ বসি সিংহাসনে। পূর্ব্ব তুঃখ শ্মরিয়া বিষয় তুই জনে॥ শ্রীরাম বলেন প্রিয়ে তোমার বিচ্ছেদে। 'যে ত্রঃখ পেয়েছি সেকহিতে মরি থেদে॥ তুমি প্রাণ তুমি ধন তুমি সে জীবন। তোমার বিরহে দেখি শৃশ্য ত্রিভুবন॥ দশ মাস তোমার বদন অদশনে। অন্ধকারে ডুবিয়াছিলাম মানি মনে ॥ সুধাকরে জ্ঞান করিতাম দিবাকর। তাপ ভয়ে তাহার না **হইতাম গোচ**র ॥> ভ্রমর ঝঙ্কার আর কোকি**লের ধ্রনি**। শুনিলে হইত জ্ঞান দংশে যেন ফণী 🏬 . সাগর বন্ধন করি পাইব জানকী। এ আশায় প্রাণ আছে থাকে নতুবা কি॥: পূৰ্ব্বে যত ছঃখ পাইলেন দেবী সীতা। রামেরে কহেন তাহা হ'য়ে হর্ধান্বিতা॥ উভয়ের মনেতে বেদনা যত ছিল। পরস্পর আলাপে সকল ফুঃখ গেল॥: প্রভাত হইল নিশা উদিত ভাসর। **একে একে मद्दर शंन बारमब शाहब ॥**। চতুৰ্দিকে দাঁড়াইল শাখামুগগণ। যোড়হাত করি বলে রাজা বিভীষণ ॥ বহুকাল অনুহোর বহু পর্যাটন। করিয়া হ'ুয়েছ শ্রান্ত শ্রীরঘুনন্দন ॥ করুক তোমার পরিচর্য্য দাসীগৃণ। আসুক, কন্তুরী আর হুগন্ধি চন্দন॥ দুৰ্ব্বাদলখাম তমু ই'য়েছে খ্যামল।। সে মল করিয়া দূর করুক নির্মাল॥ সহস্ৰ যুবতী কন্তা আছে মম পাশ !! করিয়া ভোম'র সেন্য পুরাউক আশাদ

শ্রীরাম বলেন ওহে র:ক্ষদাধিপতি। আমার বচন তুমি কর অবগতি॥ লোকে বলে বিভীষণ .তুমি ধর্ম্মময়। পরনারী চোর তুমি মম মনে লয়॥ পরপত্নী নাহি দেখি নয়নের কোণে। স্প<sup>\*</sup>শ্লিখ দূরে, থাকুক না চাই নিয়নে॥ 'কোটি কোটি দেবকন্সা এক ঠাই করি। সীতা তুল্য তারা কেহ না হয় স্থন্দরী॥ রাজকুলে জিমায়া ভরত ভাই স্থী। কেবল আমার ছঃথে হইয়াছে ছঃখী॥ হেন ভরতেরে যদি করি আলিখন। তবে সে পরিব বস্ত্র স্থগন্ধিচলুন॥ চৌদ্দবর্ষ শ্রমিলাম পথে বহুতর। • বহু নদ.নদী ও তরিলাম সাগর॥ চতুর্দশ বর্ষ ভাষিলাম বহু ফ্রেশে। হেন যুক্তি কর ফেন ঝাট যাই দেশে॥ বিভীষণ বলে প্রভু পাইলা বড় ক্লেশ। এক দিন মধ্যে তুমি যাবে নিজ দেশ।। কুবেরের রথ যে পুষ্পক তার নাম। এক দিনে তোমান্ত্রে লইবে নিজ গ্রাম॥ ্রএক দান চাহি আমি বিত্র সম্প্রতি। কিছুদিন **ল**ক্ষাপুরে করহ বসতি॥ সকল সৈন্মের প্রভু করিব সেবন। .লঙ্কামধ্যে ভোঁগ ভুঞ্জি করহ গমন॥ শ্রীরাম বলেন গ্রীত হইন্ম ভোমারে। বিলম্ব না কর তুমি আমা রাখিবারে॥ আহার না করে যারা মরণ না গণে। হেন বানরের প্রতি ভাল বাদি মনে॥ ঐ গন্ধমাদন বানরে দেহ দান। ভুঞ্জাইয়া নানা ভোগ করহ সংমান॥ বানর প্রদাদে তুমি লঙ্কাপুরে রাজা। ভালমতৈ কর তুমি বানরের পূজা॥ পাইয়া রামের আজা রাজা বিভীষণ। নানা হুখে স্নান করাইল কপিগণ। স্বর্ণখাটে বানর বসিলা সারি সারি। সান দ্রব্য লইয়া আইল বিভাধরী॥

(प्तर पानरवत कचा शक्कर्त क्रथमी। দেখিয়া সবার মুখে নাহি ধরে হাসি॥ কনক ঝন্ধার আর গায়ের স্থান্ধ। পাইয়া বানরগণ সকলে সানন্য॥ দিব্য নারায়ণ তৈল স্থগন্ধি চন্দন। হাতাহাতি মাথে সবে আনন্দে মগন 🛭 স্নান করি পরে সবে বিচিত্র বসন। গলায় পুল্পের মালা নানা আভরণ।। লঙ্কার সামগ্রী যত ভুবনের সার। রাজার আজ্ঞায় দ্রব্য অ'নে ভারে ভার ॥ অপূর্বৰ ভক্ষণ দ্রব্য দিব্য নারী তায়। স্বর্ণথীলে পরিত্বশে বানরেরা খায়॥ ক্ষীর লাড়ু পাঁপর মোদক বাশি রাশি। পাকাকাঁচালৈর কোষ সবে থায় চুষি॥ মধু পিয়ে কপিগণ ভরি স্বর্ণ গাড়ু। গালভরি কপিগণ থায় ঝাললাড়ু॥ ঝাললাড় খাইতে চক্ষেতে পড়ে লোহ বাপ মা মিরিলে যেন পাইলেক মোহ।। গলা আঁচড়ায়ে কেহ কবিছে থো থো। বুড়া বুড়া কপি বলে হাত বাড়িয়া থো॥ সোণার ভাবরে তারা করে আচমন। রতন বাটায় করে গেম্বুল ভক্ষণ॥ রত্বসিংহাসনে তারা করিল শয়ন। পদদেবা করিতে আইল কন্সাগণ॥ স্বৰ্ণিটে শুইল বানর শয্যা মেলে। দশ দশ দিব্য নারী প্রত্যেকের কোলে ॥ রাবণ হরিয়া ছিল যক্তেক নাগরী। কালবশে তারা শেষে বানরের নারী। সুখেতে বঞ্চিল নিশা নিশাচরপুরে। নিশা নাঁ প্রভাত হয় ভাবিছে, অন্তরে॥। সে আশায় নিরাশ হইল কপির্গণ। পূৰ্ব্বদিকে দেখে চেয়ে উদিত তপন।। আইল বানরগণ রামের গোচর। প্রণাম করিয়া ক্রে শুন রঘুবর ॥ তুমি হেন ঠাকুর হইও মুগে যুগে। সদা সেবা করি যেন তব পদযুগে॥

যে সুখে ছিলাম ক্ল্য করি নিবেদন। বড প্রীত কারাইল রাজা বিভীষণ॥ কন্সাগুলা লয়ে করি দেশেতে, গমন। এই আজ্ঞা কর প্রভু কমললোচন। আজ্ঞা কর লঙ্কায় আরো থাকি তুই মাস। বানরের কৌতুকেতে শ্রীরামের হাস॥ শ্রীরাম বলেন শুন বলি বিভীষণ। কন্তাদান দিয়া তুমি তোগ কপিগা।। বানরের প্রসাদে লঙ্কায় হইলা রাজা। ভালমতে কর তুমি বানরের পূজা ॥ পাইয়া রামের আজ্ঞা দাতা বিভীষণ। নানা রত্ন দিল আর গঁজমুক্তাগণ॥ বসন ভ্যণ কতৃ দিলেক মাণিক। কুবেরের ধন বুঝি না হবে অধিক॥ নানা দ্রব্যে করাইল বানরে সম্মান। সমান বয়স বেশ কন্সা করে দান। অশু দানে নাহি মানে আনন্দ তেমন। কথাদানে যেমন হরিষ কপিগ্র ॥ একেক বানরে পাইল দশ দশ নারী। নিবেদন কর প্রভু দেশে যাতা করি॥ আনিল পুষ্পাক রথ দেব অধিষ্ঠান: তত্বপরি আওয়াস কুঠুরি স্থানে স্থানে॥ রথ দশ যোজন ফাঁপয়ে দর্বাক্ষণ। বাড়িতে চাহিলে হয় সে কোটি যোজন॥ পুষ্পক রথেতে বহু রাজহংস যোড়ে। চক্ষুর নিমিয়ে রথ যোজনেক পড়ে। চড়েন পুষ্পকে রাম দীতা কুতৃহলে। মুখ ঢাকিলেন সীতা নেতের অঞ্চলে॥ স্থমিত্রানন্দন বীর চড়িলেন তাতে। এক পাশে রহিলেন ধনুর্ববাণ হাতে॥ ্রথোপরি জ্রীরাম ভূমিতে সৈম্যগণ। প্রসন্ন বদনে রাম কছেন বচন॥ \* স্বগ্রীবের শক্তি আর বানরের হানি। ্গুণে বিভীষণের তুর্জ্জয় লঙ্কা জিনি॥ সর্ব্ব সেনাপতির করিব গুণগান। সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি যে করিল হনুমান॥

আপনাব দেশে গিয়া কর অধিকার। মেলানি মাগিলাম আমি করি পরিহার॥ রাক্ষদ বানরে রাম দিল্লেন মেলানি। ছল ছল করিয়া পুড়িছে চক্ষে পানী॥ যোড়হাতে বলে নিশাচর কপিগণে। শ্রীরাম হইবে রাজা দেখিব নয়নে॥ কৌশল্যার চরণে, করিব প্রণিপাত। চরি ভাই তোমরা দেখিব এক সাথ॥ এ চক্ষে না দেখিলাম তোমার সম্মান। • বিদায় করিলে নাহি যাব নিজ স্থান ॥ শ্রীরাম বলেন শুন এ বড় আনন্দ। 🕶 অযোধ্যায় যাবে যদি চলহ স্বচ্ছল ॥ দেশে তোমা সবার যাইতে নাহি চিত্তে। যে যাবে সে চড় এসে এ পুষ্পক রথে॥ পাইল রামের আজ্ঞা রাক্ষম্ব বানর। লাফে লাফে চড়ে গিয়া রথের উপর॥ র্থোপরে আওয়াস দিব্য বাড়ি বেড়া। একেক বানর করে দশ বাড়ী যৌড়া। যে লাফা পাইয়াছে দশ দশ নারী। ' ' भिष्ठ लाका त्यार्फ़ शिक्षा मन मन वाड़ी ॥ বনে ডালে বেড়াইত যারা যথে যুথে। দেবকতা শইয়া চড়িল গিয়া রথে॥ তিন কোটি রাক্ষ্যে চলিল বিভীষণ। রথের এক কোণে গিয়া রহিল তথন॥ চড়িল ছত্রিশ কোটি রাক্ষ্ণ বানর। এতেক চড়িল গিয়া রথের উপর॥ সীতা উদ্ধারিয়া রাম যান নিজদেশে। লঙ্কাকা,ণু রচিল পঞ্চিত কৃত্তিবাদে॥

গ্রীরামচন্দ্রের দেশে গমন।

নেভের কানাৎ দিয়া ঘেরিল চোউরি।
তার মধ্যে রহিলেন শ্রীরামস্থলয়ী॥
শ্বেতবর্ণ রাজহংস প্রনের গতি।
রথে আনি যুড়িলেক করি পাঁতি পাঁতি॥
লইয়া পুলাক রথ রাজহংস উড়ে।
চক্রের নিমিমে রথ যোজনেক পড়ে॥

প্রবন গমনে রথ যায় যথ। তথা। সীতারে কহেন রাম সংগ্রামের কথা। উঠিল পুষ্পক রথ গগণমগুল। সীতারে দেখান রাম সংগ্রামের স্থল।। রণস্থলী সীতা তুমি দেখ ভালমতে। রান্ধা হৈল বানর ও রাক্ষ্স শোণিতে॥ এখানে পড়িল কুম্ভকর্ণ কুফ জন। ইন্দ্রজিত এখানে পড়িল করি রণ্ম। হেথা পড়িলাম নাগপাশের বন্ধনে। নাগপাশে মৃক্তে হৈন্তু গরুড় দর্শনে॥ পড়িল লক্ষণ হেখা রাবণের শেলে। ঔষধি আনিল হনু স্থাবেশের বোলে॥ পড়িল রাবণ হেথা জগতের বৈরী। **এই স্থানে কান্দিল দে রাণী মন্দোদরী ॥** সাগ্যরের দেখ দীতা কল্লোল বিধান। মম পূর্ব্ব পুরুষের সাগর নির্মাণ॥ তোমার লাগিয়া সীতা বান্ধিত্ব জাঙ্গাল। উপরে পাথর হেঁটে তমাল পিয়াল। জ'ন গাঁ বলেন প্রভু কমলোচন। সাগর বান্ধিয়া দেশে করিলা গমন॥ ্রাবণ আনিল মোরে ললাটে লিখন। বিনা দোষে সাগরেরে করেছ বন্ধন। জাঙ্গাল বহিয়া যে রাক্ষদ হবে পার। পৃথিবীতে না থুইবে জীবের সঞ্চার॥ রাম সীতা ছুই জনে কহেন কাহিনী। পাতালে থাকিয়া তা সাগর দেব শুনি॥ উঠিয়া ক্রেন যোড় করি নিজ হাত। আমার বচন শুন প্রভু রঘুনাথ॥ • আমারে বানিয়া কেলা সীতার উদ্ধার। শ্রীরাম বন্ধন কেন রহিল আমার॥ 'তুমি যদি না ঘুচাও আমার বন্ধন। তিন যুগে ঘুচায় এমন কোন জন॥ সাগরের বোলে রাম লক্ষণে নেহালে। লক্ষণ লইয়া ধনু নামিল জাঙ্গালে॥ ধুকুছলে তিন খান পাথর খুসার। করি দশ যোজন একেক পথ হয়:॥

জাঙ্গাল ভাঙ্গিল জল বছে থরপ্রোতে। লাফ দিয়া লক্ষণ উঠিল গিয়া রথে॥ কৃদ্ধিবাস পশ্তিতের লঙ্কাকাও সার। অনায়াসে সকলে সাগর হৈল পাক্স॥

### ব্রীরামের শিবপুঞ্জানন্তর ভরবাক আগ্রহে গমন।

শ্রীরাম বলেন শুন জানকী এখন চ শিবপূজা করি দেশে করিব গমন # শিবপূজা করিতে ব্রামের লাগে মন ৷ বুঝিয়া পুষ্পুক রথ নামিল তথন ॥ গড়িয়া বালির শিব দিলেন লক্ষণ। হনুসান আনিলেন কুস্থম চন্দন।। স্নান কব্নি বসিলেন সীতা ঠাকুরাণী। জাঙ্গালের উপরে পূজেন শূলপাণি।। জাঙ্গাল উপরে শিব স্থাপিলেন রাম। তেকারণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর নাম।। পুনঃ চড়িলেন রথে ব্লাম কুতৃহলে। রাম সীতা তুইজনে স্বর্ণ চতুর্দোলে॥ চতুর্দোলে দ্বারীমাত্র রহেন লক্ষণ। রাম সীতা দোঁহে হয় কথোপকথন॥ দৃষ্টি কর জানকী সমুদ্রতীরে হেথা। ঘর সাজাইলাম যে দিয়া পাতা লতা।। লতার বন্ধন ঘর পাতার ছাউনি। একেক যোজনের পথ ঘর এক খানি॥ এইখানে বিভীষণ সহিত মিলন। এইখানে সাগর দিলেন দরশন॥ কিকিন্ধ্যায় দেখ এই গাছের মুয়ালি। স্ত্রীব হইল মিত্র হেথা মারি বালি I ঋষ্যমুখ পর্বত যে অত্যুচ্চ শেখর। স্থগ্রীব মিতার ঘর উহার উপর ॥ সীতা বলিলেন রাম কমললোচন। এ পর্বতে দেখিতু বানর পঞ্জন॥ বস্ত্র ছি ড়ৈ ফেলিলাম গাত্র আভরণ। শ্রীরাম লক্ষণ বলি করিত্ব রোদন ॥

পাতা লতা ধরি স্থামি রহিবার মনে।. ছাড় ছাড় বলি ছুফ চুলে ধরে টানে॥ শ্রীরাম বলেন নাহি কহ সে রচন। তোমারে হরিয়া তার হইল মঁরণ॥ চৌদ্দযুগ ছিল রাবণের পরমায়ু। তব•চুল ধরিয়া সে হইল অক্লায়ু॥ পম্পা সরোবর সীতা কর নিরীক্ষণ।, ছিলেন ইহার কুলে \*মাতঙ্গ ব্রাহ্মণ॥ স্নীন বস্ত্র-রাখিলেন গুনি রুক্ষ্ ডালে। হইল সহস্রবর্ষ তবু নাহি গলে॥ মরিল কবন্ধ হেথা ঘোর দরশন। যাহার একেক হাত একেক যোজন ॥ জটায়ু পক্ষীর স্থান দেখহ জানকী। তোমা লাগি যুদ্ধ করি প্রাণ দিল পাথী। প্রমোদিয়া মর দেখ করিল লক্ষণ। **এই ঘর হৈতে তোমা**য় হরিল রাবণ॥ তোমা হারাইয়া মোর হইল হুতাশ। এই ঘরে করিলাম তুই উপবাস॥ হের আর রণস্থলী দেখহ স্থুন্দরী। সহস্র রাক্ষদে খর দৃষণেরে মারি॥ অগন্ত্য মুনির দেখ স্থান পঞ্চবটী। যথা সূর্পণখার নাসিকা কান কাটি॥ ঐ দেখ মুনিপাড়া শরভঙ্গ ঘর। যথা ধনুর্বাণ মোরে দিশ পুরন্দর॥ আস্তিক মুনির বাড়ী সীতা নহে দূর। যেখানে পরিলা তুঁমি স্থন্দর • সিন্দুর'॥ কুন্তী নদীতীর এই কর প্রণিধান। করিলাম যেখানে পিতার পিওদান॥ হাতে পিণ্ড নিতে পিতা এলেন গোচরে। শাস্ত্রমত থুইলাম কুশের উপরে॥• টুত্রকুট পিরি সীতা ওই দেখা যায়। ভরত আইল যথা লইতে আমার্য॥ নারদ বশিষ্ঠ এল কুলপুরোহিত। ভরত বিনয় করিলেন যথোচিত। শুনিলে ভরতবাক্য পিতৃসতা নড়ে। কাষ্যসিদ্ধ হইলে সকল মনে পড়ে॥

শৃঙ্গবের পুর ঐ গাছের ময়াল যাতে মিত্র আছে মোর গুহক চণ্ডাল॥ নন্দীগ্রাম দেখ সীতা. গ্রুছের ময়ালি। 'যেথানে ভরত ভাই আছে মহাবদী॥ নন্দীর্থাম নাম শুনি বানর কৌতুকী। রথে থাকি দেখে তারা দিয়া উকিঝুকি॥ নন্দীগ্রাম নামে সবে হরিষ বিশেষ। সবে বল্লে প্রভু আজি বুঝি যাব দেশ॥ <u>শ্রীরাম বলেন হেথা মুনি ভরদাজ।</u> •তার দহ দম্ভাষিতে হইবেক ব্যাজ। বন্দিতে মুনির পদ শ্রীরামের মন। বুঝিয়া আপুনি রপ নামিল তথন॥ মুনি তপোবনে রাম করিয়া প্রবেশ। দেখিলেন সর্বত্য সকল সন্ধিবেশ॥ মুনির চরণে রাম করি নুমকার। জিজ্ঞাদেন কহ মুনি শুভ সমাচার॥ বহুকাল বনবাসী না জানি কুশল। কহ আগে ভরতের রাজ্য বলাবল।। মাতা কি বিমাতা কি পিতার যত রাণী। কে কেমন আছেন তা কিছু নাহি জানি॥ মুনি বলে রাম তুমি না হও উত্তরোল। স্কলে আছেন ভাল এসে দেহ কোল।। মাতা কি বিমাতা তব কেহ নাহি মরে। দেশে গিয়া সবারে দেখিবে ঘরে ঘরে॥ রাজকর্মে ভরতের অপূর্ব্ব কাহিনী। চারি যুগে ত্রিভুবনে কোথাও না শুনি॥' চহুদোল সিংহাসন,ছাড়ি খাট প**টি i** হস্তী গ্লোড়া আছে তবু ভূমে বহে বাট॥ গাছের বাকল পরে জটা ধরে শিরে। অগুরু চন্দ্রন চুয়া না মাথে শরীরে॥ রাজা হইয়া ভরত নহে রাজভোগী। মুনি ব্যবহার করে যেন মহাযোগী। রত্বসিংহাসনেতে নেতের বস্ত্র পাতি। তোমার পাহ্কা থুয়ে ধরে দণ্ড ছাতি॥ পাতুকার হেঁটে নৈদে কুঞ্চদার•চর্মে I বলিষ্ঠ নারণ লয়ে থ **কে রাজকর্মে॥** 

দেয়ান সহিত যবে ভরত ঘরে যায়। তব পাতুকার ঠাই মাগিয়া বিদায়॥ 🔻 শুনিয়া মুনির কথা রামের উল্লাস। আগ্রহ হইল ওাঁর করিতে সম্ভায।। মূনি বলে শ্রীরাম আইলা নিকেতন। তব দরশনে মম সফল ভীবন॥ মুনিগণ যজ্ঞ,করে বিষ্ণু প্রতি ফলে। সেই বিষ্ণু আসিয়াছ কি তপের বলে॥, রামরূপে এইর আইলা মম পাশ। কু করিব প্রার্থনা এথাই স্বর্গবাস॥ যত তুঃখ পাইলা রাম দণ্ডক কাননে। ততোধিক হুঃখ রাম সাতার হরণে॥ পাইলা বিস্তর তুঃখ রাক্ষদের রণে। সর্বব ভুঃখ পাসরিলা মারিয়া রাবণে॥ তুর্নি রাম উন্ধারিকা পৃথিবীর ভার। যে কর্মের কারণে তোমার অবতার॥ সে সকল জানিয়াছি রাস আমি ধ্যানে। এক জিক্ষা দেহ রাম চাহি তব স্থানে॥ যদি আদিয়াছ রাম আ্মার আগারে। ভুঞ্জাইব সবাকারে অতিথি আকারে॥ তোমার প্রসাদেতে দরিদ্র নহে মুনি। আজ্ঞা কর ভুঞ্জাইব সত্তরি অফ্টোহিণী॥ দিব্য আওয়াস দিঘ দিব দিব্য বাসা। ভালমতে করিব যে সৈন্মেরে জিজ্ঞাসা॥ আলাপে তোমার সঙ্গে বঞ্চিব রজনী। রজনী প্রভাতে দিব তোমারে মেলানি॥ শ্রীরাম বলেন তব অলঙ্ব্য "বচন। আজি হেথা থাকি কালি দেশেতে গমন॥ वान(त्रत ७ क) वस एन (म (कवन। তপোরফে তোমার ফলয়ে নানা ফল।। ূএই দেশে যত আছে কাঁঠাল রসাল। অকালে ধরুক ফল ফুল ডালে ডাল ॥ শুক্ষ বৃক্ষ মুঞ্জরুক ফল ফুল পাতে। লাগুক মধুর চাক ডালে চারিভিতে॥ নন্দীগ্রাম ছাড়িয়া যাইতে, অযোধ্যায়। পথে যেন কানরেরা ফল হাতে পায়॥

যত বর চান রাম তত দেন ঋষি। আলাপে উভয়ে মন উভয়েরে তুষি॥ যজ্ঞশালে ভরদ্বাজ করিলেন ধ্যান। স্ক্ৰ অথে বিশ্বক্যা হন আগুয়ান॥ বিশ্বক হা নির্মাইল সোণার চউরি। সোণার ঘাটাবাদ্ধিলেন দীঘল পুখরী । আশী,যোজনের পথ করি ,আয়তন। দ্বিতীয় অগরাবতী করিল গঠন ॥<sup>1</sup> সংসার আনিতে মুনি পারেন বেয়ানে। দেবকন্যাগণে মুনি আনিল সেখানে॥ ঠাঁই ঠাঁই বিচিত্র সোণার নাটশালা। দেবতা গন্ধ্যক বিদ্যাধরাদি মেখলা ॥ মুনির তপের ফলে ক্রিভুবন গোহে। জাহুবী যমুনা নদী সেইথানে বহে। আরবার ভরৰাজ যুড়িলেন ধ্যান ৷ আপনি কমলা দেবী হন অধিষ্ঠান ॥ नक्यीरनवी यरछ शिश! करतम तक्षम । দেবকত্যাগণে করে সে পরিবেশন। স্বর্ণথাল সোণার ভাবর ঝারি পী.ড়ি l আশী যোজনের পথ বসে সারি নারি।। স্বৰ্ণিলে পরিবেশে সবে বসি খায়। কেরা অন্ন বিয়া যায় দেখিতে না পায়॥ অন্নের কি কব কথা কোমল মধুর। খাইলে মনেতে হয় কি রস মধুর॥ কি মনোরপ্তন সে ব্যঞ্জন নানাবিধ। চর্ব্ব চুশ্য লে্ছ পেয় ভক্ষা চতুর্বিবধ। যথেষ্ট মিষ্ট্র দে প্রচুর মতিচুর। যাহা নির্থিবামাত্র হয় মতি চুর॥ িুখুঁত নিখুঁত মণ্ডা আর রসক্লা। দৃষ্টিমাত্র মনোহরা দিব্য মনোহরা॥ সরুচাকুলির রাশি লবণ ঠিকরি । গুড়পিঠে রুটি লুচি খুরমা কচুরি॥ कीत कीतमा कीरतत लाष्ट्र यूर्शत माउँ नि অমৃতা চিতুই পুলি নারিকেল পুলি॥ কলাবড়া তালবড়া আর ছানাবড়া। ছানাভাজা খাজা গজা ছিলেপি পাপড়া॥

ষুগন্ধি কোমল অন্ধ পায়স পিষ্টক। ভোজন করিল স্থথে রামের ফটক॥ দেবযোগ্য ভক্ষ্য ভোগ রদাল স্মৃত্ । যত পায় তত খায় খাইতে স্থাতু॥ আকণ্ঠ পুরিয়া খার যত ধরে পেটে। নভিতে চড়িতে নারে পেট পাছে ফাটে॥ উৰ্দ্ধিত নহৈ সবে নাহি চায় হেঁটে। কোনরূপে চিত হ'রে শুইলেক খাটে॥ উলটিয়া ডাবরে করিল আচম্ম। ষ্বৰ্পটে শুইয়া করে তামুল ভক্ষণ॥ দেবকন্সা কোলে করি নিদ্রা যায় স্থথে। স্থথে রাক্তি বঞ্চে সবে আপন কৌতুকে॥ শ্রীরায় লক্ষণ দীতা করেন আহার। ভরবার্জ মুনির যে ফল তপস্থার॥ নানা স্থাে হইল নিশার অবসান। শীরাম শ্রীরাম বলি করে গাত্রোত্থান।। হনুগানে শ্রীরাম করেন আজ্ঞা দান! ভরতেরে সমাচার দেহ হনুসান॥ নন্দিগ্রামে ঘাইবে ভরতের উদ্দেশে। ক্রিবে সকল কথা অশেষ বিশেষে॥ শুঙ্গবের পুত্র তুমি যাবে আওয়ান । চঙাল মিতারে মন জালাবে কল্যাণ।। চক্ষুর নিথিয়ে হনু উঠিল গগণ I ভরত সম্ভানিতে যায় ,ত্বরিত গমন॥ गरन गरन हिर्छ वीत श्वननक्त । কোনরতে গুতহর আগে দিব দর্শন॥ স্বভাবে চণ্ডাল জাতি বড়ই চঞ্চল। বানর দেখিয়া সোরে করিবেক বল।। ভেটিব মনুষ্যুক্তপে তার বিভাষান। এই যুক্তি মনে মনে করে হনুমান॥ চক্ষের নিণিয়ে গেল শৃঙ্গবের পুরে। নিজ রূপ ত্যজিয়া মনুষ্য রূপ ধরে॥ গজমুখী ঘর সে ছাউনি দব নাড়া। হন্মান বলে এই চণ্ডালের পাড়া।। বসিয়াছে গুহক সে আপন দেওয়ানে। নররূপে হনুমান গেল বিদ্যুগানে॥

গুহক চণ্ডাল তার গলে পুষ্পাল। হনৃমান বাৰ্ত্তা কছে শুন হে চণ্ডাল ॥ শ্রীরাস তোমায় জানাইলেন কল্যাণ। মিত্র সম্ভায়ণে চল•ত্যজহ দেওয়ান॥ হরিষে চণ্ডাল পোছে গদগদ ভাষে। শীর¦স শক্ষাণ সীতা কত দূর আইসে॥ শ্রীরাস ছিলেন কণ্য ভরন্বাজপুরে। পৃথে দেখা পাবে তাঁর চলহ সম্বরে॥ জীরাম আইসে দেশে পড়ে গেন সাড়া। খাঁওড়ওড় বাছা বাজে নাচে চণ্ডালপাড়া॥ উভ করি ঝুঁট বান্ধে টানি পরে ধড়া॥ ื নানা অস্ত্ৰে সাজে জাঠি শেল ও ঝকড়া॥ চতুৰ্দ্দিকে হাত তুলি বাজায় চামুচে। উফর ধাফর করি চণ্ডালের ফৌ জ নাচে॥ নাচয়ে চণ্ডাল সব আনন্দ ইইয়ে। দেখিয়া আনন্দে নাচে চঙালের মেয়ে॥ গুহ বলে ধনা মনা দাসী যে নকর। মিত্র সম্বাধানে লবে শালুকের ফল॥ ওড়া ভরি মৎস্য লরে কৈ আর উৎপল।. পদোর মূণাল লবে আর পানীফল।। চলিল গুহের ফৌজ দগড়ে দিয়া শাণ। সাত কোটি চণ্ডাল চলিল আগুয়ান॥ একেক চণ্ডাল যায় দেখিতে পৰ্বত। ্যুড়িয়া চলিল সাত প্রহরের পথ॥ নানা দ্রব্য ওহক রামের কাছে এছে। ্রাদের ঈঙ্গিত পাইয়া বানরেরা নড়ে 🏾 শ্রীরাম বলেন মিত্র আছহ কুশলে বি গুহ বলে রাম তুই আইলি ভালে ভাগে॥ শুনিয়া ওহের কথা রামের সতোয। ভক্তি মাত্র ল্ন রাম নাহি লন দোষ॥ শ্রীরাম গুহের মনস্তুষ্টির কারণ। র্থ হইতে উলিয়া দিলেন আলিঙ্গন ॥ জগতে শ্রীরামের এখন ঠাকুরালি। চণ্ডালে বান্রে আর রাক্সসে মিতালি॥ সাত কোটি চণ্ডাল দেখিল রামর্ক্রপ। অনায়াসে উত্তীৰ্ণ হইল ভবকুপ॥

রাম সম্ভাষণেতে হইল দিব্যজ্ঞান। সর্বব লোক স্বর্গে গেল চড়িয়া বিমান।। রাম রাম বলিয়া পরাণ যায় যার। চরমে দে স্বর্ফো যায় জন্ম নাহি আর ॥ নিজ রূপে হনুমান উচ্চিল গগণে। ভরতের কাছে যায় ত্বরিত গর্মনে॥ নানা তীর্থ এড়াইল নদী নানা স্থানী। হইল গোমতী পার পর্য সন্ধানি॥ হেঁটে শালগাছ এড়ে ত্রিশত যোজন। নন্দীগ্রামে উত্তরিল প্রবন্দন ॥ গঁগণমণ্ডলে বীর রহে অন্তরীকে। তথায় থাকিয়া বীর নন্দীগ্রাম দেখে॥ গডের প্রাচীর দেখে পর্বতের সার। হন্তী যোড়া দেখে বীর পর্শত আকার॥ সিংহাসনে পাৰ্চ্চকা বেষ্টিত শুভ্ৰ নেতে। খেত চামরের বায়ু পড়ে চারিভিতে॥ ত্রিযোজন প্রশস্ত প্রাচীর স্থনির্মাণ। গড়ের দ্বার শোভা করে বিচিত্র বিধান॥ পূথিবীতে রাজা লক্ষ অযুত নিযুত। অক্টআৰী কোটি রাজা দ্বারেতে মজুত॥ বিচিত্র নির্মাণ ঘর বিচিত্র আওয়াস। অত্যুচ্চ একেক ঘর লেগেছ আকাশ।। মরকত স্তম্ভে লাগে মাণিক রতন। হস্তী যোড়া সংখ্যা নাই কে করে গণন॥ ঠাঁই ঠাঁই বিচিত্র সোণার নাটশালা। 'দেব দৈত্য গন্ধর্বৰ আদির যত মেলা॥ রত্নসিংহাসনোপরি নেতবক্ত্র পাতি। তদূপ্রে পাছকা রাথিয়া ধরে ছাতি॥ ভরত তাহার নীচে কৃষ্ণদার চর্ম্মে। বশিষ্ঠ নারদ লৈয়া থাকে রাজকর্মে॥ ভরত সাক্ষাৎ বিষ্ণু স্বয়ং অধিষ্ঠান। অমুমীনে ভরতে চিনিল হ্নুমান॥ উলিয়া তথায় বীর করিল প্রণাম। যোডহাত করি বলে আপনার নাম॥ হনুমান নাম মোর জাতিতে বানর। ত্মগ্রীবের পাত্র আমি প্রবনকোঙর॥

স্বয়ং বিষ্ণু রদুনাথ তাঁর আমি দাস। এই পুণ্যে পাইলাম তোমার সম্ভাষ।। রঘুবংশে ভরত আপনি নারায়ণ। তোমা দরশনে হয় পাপ বিযোচন॥ কেকয় রাজার কন্সা তোমার জননী। দশরথ ভুপতির মধ্যমা গৃহিণী॥ রাজার মহিষী তিনি রাজার নন্দিনী। সৌভাগদ ভাঁহার সমা নহে অন্য রাণী॥ করিয়া-রাজার সেবা প্রধান মহিনী। জনিলা যাঁহার গর্ভে তুমি পূর্ণশী॥ বর মাগিলেন তিনি অতি সে অনার্যা। শ্রীরামের ব্যবাস ভরতের রাজ্য। সে ছর্ণাম গেল ভাঁর তোমা পুত্রগুণে। তোসার চরিত্রে চমৎকার ত্রিভুবর্ণে॥ হস্তী মোড়া রথ এড়ি ভূমে বাট বহ। রাজা হইয়া ভাই ভক্ত হেন নহে কেহ॥ ভরত ভূপাল হ'য়ে নহে রাজ্যভোগী। মুনি ব্যবহার কর যেন মহাযোগী॥ : যাঁহারে আনিতে গেলে লয়ে রাজ্যখণ্ড। যাঁহার পাতুকাপরি ধর ছত্রদণ্ড॥ বহুকাল তুঃখী আছ যাঁহার আশ্বাদে। . সে রাম পাঠাইলেব তোমার উদ্দেশে॥ শুভবাৰ্ত্তা কহে যদি প্ৰবনন্দন। উঠিয়া ভরত তারে দেন আলিঙ্গন॥ হনুমানে কোল দিয়া ছাড়িবারে নারে I মুক্তার গাঁথনি যেন চক্ষে জল বারে॥ ভরতের নেত্রজলে হনুমান তিতে। ভরত প্রসাদ দিতে ভাবিছেন চিতে॥ ক্রিন শত গাবী দিল বাছি ভাল ভাল। ছুই শত গাছ দিল রসাল কাঁঠাল॥ অগ্নিবৰ্ণ দিল আশী লক্ষ তোলা। • মণি মুক্তা দিল কত মধ্যে গাঁথা পলা॥ রূপে গুণে কুলে শীলে যাহার বাখান্। এমন এগার শত্ কন্যা দিল দান।। ক্সাগুলা দেখি ছামে প্ৰন নন্দন। পশু আমি কন্মায় কি মোর প্রয়োজন

ভরত যে দান দেহ কিছুই না মানি। রামের মঙ্গল যাহে তাহে আমি গণি॥ এত শু*নি হনু*মান কহিল বচন। পুনশ্চ ভরত তারে দিল আলিঙ্গন॥ বহু দিনে শুনিলাম অপূর্বর কাহিনী। তুষি নহ বানর দৈবের মধ্যে গণি॥ ভরত বলেন বীর জিজ্ঞাসি তোগায়। কি কার্য্যে বানরগণ রামের সগায়॥ কোন কোন সেনাপতি কি তার কাথান। দেশে আইলে স্বাকার করিব সন্মান॥ এত যদি পূর্ববিকথা জিজ্ঞাদে ভরতে। সৰ্ব্য কথা হনুসান লৈগিল, কহিতে॥ \* রাজ্য ছাড়ি শ্রীরাম গেলেন পঞ্চবটী। তথা সূর্পণখার নাসিকা কান কাঠি॥ মারিলেন তথা খর ত্রিশিরা দূষণ। মায়ামুগ ছলে সীতা হরিল রাবণ॥ স্থ গ্রীবের সহ সখ্য সীতা অবেশণ। বালিকে মারিয়া রাজ্য স্থগ্রীনে অর্পণ।। সমস্ত বানর জড় সুঞী। আনেশে। সীতা অন্বেষিতে সবে যাই দেশে দেশে॥ এক মাস মধ্যে গ্রাজা ক্রিল নিশ্তর। মাদের অধিক হৈলে প্রাণের সংশয়॥. পাতালে প্রবেশ করি মহাঅন্ধকার। মরিব বানরদৈশ্য যুক্তি করি সার॥ অন্ধকার পাতালেতে করিমু প্রবেশ। চাহিয়া পাতাল সপ্ত না পাই উদ্দেশ॥ বিদ্ধ্যাচলে সম্পাতির সহ হয় দেখা। রামনাম বুলিতে উঠিল তার পাথা॥ জটায়ুর জ্যেষ্ঠ:পুত্র শ্রেষ্ঠ সে সম্পাতি। তীর বাক্যে,ভরত ডিঙ্গাই সরিৎপতি॥ সাগ্রের কুঁলে গেলাম সকল বানুর। একাকী ভরত ডিঙ্গাইলাম সাগর॥ একাকী লঙ্কার মধ্যে করিত্ব প্রবেশ। ় অন্তঃপুরে সীতার না পাইতু উদ্দেশ। আওয়াসেং চাহ্নি সীতা নাই দেখি। প্রাচীরে বৃদিয়া কান্দি হৈয়। বড় ছুঃখী॥

ত্ব প্রহর রাত্রি গেল তৃতীয় প্রহরে। সীতারে দেখিমু অশোককানন ভিতরে॥ কোথা হৈতে আইলে জিজ্ঞাদেন বৈদেহী রীমের বৃত্তান্ত যত তাহা আমি কহি॥ রামের অঙ্গুরী যে মে দিলাম নিদর্শন I অঙ্গুরী পাইয়া সীতা করিল ক্রন্মন ॥ দিলেন রামের তারে মস্তাকের মণি। কহিলেন জানাইতে রামের কাহিনী॥ দৈ মণি আনিয়া দিলাম রাম বিভামানে। শণি পাইয়া কান্দিলেন ভাই তুই জনে। বানরের সহকারে করি সেতুবন্ধ। মারিলেন শ্রীরাম সবংশে দশক্ষা। প্রহস্ত মরিল নীল বানরের তেজে ৷ নাগপাশে যুক্ত করিলেন' পলিরাজে॥ ইন্দ্রজিতে অতিকায়ে মারেন লক্ষণ।• শ্রীরামের হাতে হত ইইল রাবণ॥ শক্রফায় করিলেন রাম বাহুণলে। সীতা রাম লক্ষণ আইলেন কুশলে॥ আইলেন স্থগ্রীব রাক্ষ্ম বিভীমণ। পাত্র মিত্র লয়ে চল রাম সম্ভায়ণ॥ ড়িলেন শ্রীরাম করে ভরদ্বাজ ঘর। পথেতে পাইবে দেখা চলহ সত্তর॥ শুভবাৰ্ত্তা কহে যদি কীৰু হনুমান। শক্রন্থেরে ভরত করেন **সু**স্থিধীন ॥ স্থদিন হইল ভাই ছঃখ অবশেষ। বহু দিবসেতে রাম আইলেন দেশ॥ প্রস্তর প্রতিমা যত আছে স্থানে স্থান। স্থ্যন্ধি চন্দনে সে স্বানুরে করাও স্নান ॥ দেবতার স্থানে ব'গ্য বাজাউক বাইতি। দেহ'ধুপ নৈবেগ্ন য়তের ত্বাল বাতি॥ ফল ফুল নৈবেগু ভরিয়া দেহ ডালা। স্থায়ি চন্দনকাষ্ঠে জ্বালহ পাজল।। উচ্চ নীচ স্থান কর একই সোদর। পথ পরিষ্কার কর বাছহ কঙ্কর॥ প্রতি পুর্বে দ্বারে দ্বারে পোত বুক্ষকলা। গাছে গাছে পতাকা বান্ধহ পুস্পমালা॥

আলগোছা টাঙ্গা বান্ধ নেতের উয়াড়ে। পুরনারী দেখে যেন থাকি তার আড়ে॥ রামের চরণ যে করিবে নির**িফণ**। কোটি কোটি জন্ম পাপ হইবে মোচন॥ যা বলিল ভরত করিল শক্রঘন। নন্দী গ্রান হইল যেন অমূর ছুধন ॥ রামের পাত্রকা শিরে ক্রিয়া ভরত। চলিলেন সামন্ত সহিত শত শত ॥ পাতুকার উপরে ধরিল ছত্র দণ্ড। চামর চুলায় ভার আনন্দ অগও u প্রতি পদ ক্ষেপেতে করেন নমস্কর। ভরত আনিতে রায়ে আনন্দ অপার।। বশিষ্ঠ নারদ চলে কুলপুরোহিত। ন সংসারের লোক চলে হয়ে আনন্দিত। মুহিত হুঁইল দোলা নেতের উয়াড়ে। সাতশত সতানে কৌশল্যাদেবী নড়ে॥ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি বর্ণ। শ্রীরামে দেখিতে লোক চলিল অগণ্য॥ ঊদ্ধৰ্মাদে ধাইয়া চলিল গৰ্ভবতী। লহ্না ভয় ত্যজে যায় কুলের যুবতী ॥ িকাণা খোঁড়া শিশু বুড়া লয়ে অন্সজনে। অন্ধজন চক্ষু পায় জীরাম দর্শনে॥ অনেক ব্রাহ্মণ চলে অনেক ব্রাহ্মণী। ় তাহাদের ঘরে নাৃহি রহে এক প্রাণী॥ অবধৃত সন্ধাদী চলিল উদ্ধ'মুখে। নপুংসক চলিল যে অতঃপুর রাখে॥ গাছে পকী না রহে না রহে পশু বনে। স্থাবর জঙ্গম কীট ঢলিল স<sub>ি</sub>নে॥• ভূত প্ৰেত পিশাচ যে থাকে অন্ত ীকে। রামেরে দেখিতে যায় কেহ নাহি থাকে॥ তের শত রহদে বাহির হৈল প্রথে। র্ভরত শ্রীরামচন্দ্রে না পান দেখিতে॥ ভরত বলেন যে চঞ্চল হণ্মান। যত কিছু বলিল হইল সব আন॥ হনুমান বলেন না হও উত্রোল। গোমতীর পারে শুন কটকের রে ল ॥

ভরুষাজ মুনির ঘরেতে বিশ্লমান। শুক্ষ গাছে ফল মূল সহ এই দান॥ ঐ-দেখ রথগ্রান গিয়াছে আকাশে। দ্রসার স্থাজিত রথ বহে রাজহংদে ▮ কি কব রথের কথা অপূর্ব্ব কাহিনী। উহার উপরে দৈন্ত সত্তর অদে হিণী॥ তিন কোটি রাঞ্চিদ সহিত্ বিভীষণ। এক কোণে রথের রয়েছে ভুফ্ট মন॥ র্যথান দেখ সবে ঢাকিছে গগণ। ঢাকিল সূর্য্যের তেজ রথের কিরণ॥ এমত উভয়ে হয় কথোপকথন। হেনকালে রথ লইয়া আইল পবন।। ভরতে দেখিয়া রাম হৈলেন কাতর ৷ অস্থি ঢর্ম সার অতি ফীণ কলেবল। চলিয়া:ক্লাসিতে পদ উথড়িয়া.পড়ে। হনুমান কোলে করি রথে গিয়া চড়ে॥ রথোপরি চারি ভাই হৈল দরশন। চতুর্দশ বৎমরাত্তে দেন আলিঙ্গন॥ প্রেমে পূর্ণ আনন্দে বহিছে অশ্রুখার। ভরত শ্রীরামেরে করেন নসস্কার॥ জানকারে প্রণিপাত করেন ভরত। আশীৰ্কাদ জানকা কুরেন শত শত॥ জ্যেষ্ঠ জ্ঞানে ভরত লক্ষণে নাহি ব ক পরস্পর কোঁলাকুলি পরম আনন্দে॥ তিনের অনুজ বটে বীর শক্রন্ত। চারি ভাই একবারে কৈল আলিগন। এট বিষ্ণু চারি অংশে মায়ার কারণ। দেবগণ বলে পাছে হ। যে মিলন ॥ এক ঠাই তারি ভাই হইল নিলন। আনন্দে অনরে করে পুষ্পু বরিষণ।। ত্রী াস বশিষ্ঠ গুরু করেন বন্দন। সমানে বিন্দেন রাম কুলের ভ্রা**ন্স**ণ ॥ পুত্রশােকে কৌশল্যার অস্থিচর্ম্ম সার ৷ রাম রাম বিনা তাঁর মুখে নাহি আরি॥ ইনিতার নেত্রে বারি ঝরে ঝর ঝর। সর্ববা কান্দিছে বলি রাম রঘুবর॥

হেনকালে দীতা দূহ শ্রীরাম লক্ষণ। র্থ হৈতে নামি আইলা জননী সদন॥ মাতা বিমাতারে রাম করেন প্রণাম। আশীর্কাদ করে চিরজীবী হও রাম॥ অন্ধের নয়নে জল হয় পুনর্ধার। সেই রূপ আনন্দ সঁতিনী ছুজনার॥ পুলকে পূর্ণিত হুয়ে কান্দে তুই রাণী। তুই জনে প্রণমিলা দীতা ঠাকুরাণী। কান্দেন স্থমিত্রা রাণী সীতা লয়ে কোলে। তিন জনে তিতিলেক নয়নের জলে॥ স্থানিত্রার আগে রাম যোড়হাতে কন। এই লহু মাতা তোমার প্রাণের লক্ষণ॥ বনেতে গমন আমি কৈন্তু যেইকালে। হাতে হাতে লক্ষণেরে সঁপে দিয়াছিলে॥ প্রাণের দোসর মম লক্ষ্মণ যে ভাই। লক্ষাণের গুণে বনে ছুঃখ জানি নাই॥ পিতৃ সত্য পালিয়া আইতু দেশে ফিরে। তোমার লক্ষণে এনে দিলাম তোমারে॥ স্থমিতা বলেন রাম কত কহ'আর। আমার লক্ষণ নহে জানিহ তোমার॥ এক কথা রাম আমি জিজ্ঞাসি তোমাকে। কেন এ শেলের চিহ্ন লক্ষাণের কুকে॥ শ্রীরাম বলেন মাভা করি নিবেদন। লঙ্কাপুরী মধ্যে হয়েছিল মহারণ॥ রাবণের পুত্র ইব্দুজিত নাম ধরে। মহাধনুর্দ্ধর দেই ভুবন ভিতরে॥ তাহারে লক্ষণ ভাই করে বিনাশন। মহাক্রোধে সমরে আইল দশানন॥ মহারণে লক্ষ্মণেরে শক্তি প্রহারিল। সেই শক্তি লক্ষাণের বুকেতে বার্জিল। অচেতন হয়ে ভাই পড়ে রণস্থলে। হইয়া ব্যাকুল আমি করিলাম কোলে॥ হৰুমান ঔষধ আনিয়া তদন্তর। . লক্ষ্মণের প্রাণদান দিল বীরবর॥ অতএৰ এই চিহ্নু শক্তির প্রহার। সে সব কহিতে ছঃখ বাঁড়য়ে অপার॥

স্থমিত্র। বলেন রাম শুনহ বচন। শেল চিছ্নোপরে কেন না দিলে চরণ॥ যে পদ স্পর্ণনে স্বর্গ হৈল কাষ্ঠতরি। 'কেন লক্ষ্মণের বুক্নে নাহি দ্বিলে হরি॥ লক্ষাণের বর্ণে স্বর্ণ হইত মিলন্। ভবে শেল চিহ্ন না থাকিত কদাচন॥ হেঁটমুখে রহে রাম হইয়া লজ্জিত। ভরত পাত্রকা আনি যোগায় ইরিত ॥ সম্মুখেতে রাখিল পাছুকা ছুই পাট। •রথ ত্যজি রঘুনাথ ভূমে বহেন বাট॥ ভরত বলেন গৌসাঞি করি নিবেদনী মহাব্রত করেছিলাম পাত্কা সেবন॥ ব্ৰড সাঙ্গ হৈল মম তে।মা আগগনে। বারেক পাত্রকা দেহ ও রাঙ্গা চরণে॥ প্রকাগণ মাথা নোঙায় পাত্রকা দৈখিয়ে পাত্ৰকা দিলেন পায়ে হর্ষিত ২য়ে॥ রা গ্রখণ্ডে যান রাম পরম হরিষে। লঙ্কাকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাদে॥

কৈকেয়ীর সহিত শ্রীয়ামের কথা। আইল দেশেতে রাম আনন্দ সবার। শুনিল কৈকেয়ী রাণী শুভ সমাচার॥ অভিমানে কৈকের্নার কারিপূর্ণ আঁথি। কথা কি ক**হেন রাম মা রলিঁ**য়া ড¦কি॥ যদি রাম পূর্ববিত করে সম্ভাষণ। রাখিব এ দেহ নহে ত্যজিব জীবন॥ এতেক ভাবিরা রাগী হৈল অধেয়িখ। করেতে রাখিল এক বিষের লড্ডুক্॥ যদি রাম মা বুলিয়া না ডাকে আমারে। ত্যজিব এ পাপ প্রাণ বিষপান করে॥ এত বুলি অভিযানে র**হিলেন রা**ণী। অন্তরে জানিল তাহা রাম রবুমণি 🖟 🥻 হইল ব্যথিত প্রাণ বিমাতার তরে। আনেতে চলিলা রাম কৈকেয়ীর পুরে॥ ধুলায় বসিয়া রাণী বিরস্বদ্ন । হেনকালে নাম গিয়া বন্দিলা চরণ॥

কৈকেয়ীরে শ্রীরাম কহেন যোড় করে। দেশেতে আইয় মাতা চেদ্দবর্ষ পরে॥ অরণ্যেতে পড়েছিলাম অনেক প্রমাদে। উদ্ধার হয়েছি সবে তব আশীর্কাদে॥ লজ্যা পাইয়া কৈকেয়ী কহিছে রঘুনাথে। কোন দোষে দোষী আমি তোমার অগ্রেতে বনে গেল শেবতার কার্য্যদিদ্ধি লাগি। আমারে করিলৈ কেন নিমিত্তের ভাগী ॥ তুমি গোলকের পতি জানে এ সংসার। অবতার হয়েছ ছরিতে ক্ষিতিভার॥ ্সংসারের স⁺া তুমি কে চিনিতে পারে। সূর্য্যবংশ ১.. . এ, ক্রায়ার অবতারে॥ অরি আমি দেবতার বাঞ্ছা পূরাইলি। **অামার মাথ**ায় দিখে কলক্ষের ডালি॥ বাছা রাম বলিওতোরে আর এক কথা। এত যে দিতেছ হুঃখ জানিয়া বিমাতা॥ চিরকাল ভরতেরে অধিক স্নেহ করি। কুবোল বলিতু মুখে.তোমার চাতুরী॥ সর্ববটে স্থায়ী তুমি স্থ্য গ্রঃখদাতা। এতেক তুৰ্গতি কৈনে জানিয়া বিমাতা॥ 'লজ্জিত হইয়া রা**স** হেঁট,কৈল মাথা। যোড়হাত করি রাম কহিছেন কথা।। কৈকেয়ীরে তোফেরাম বিনয় বচনে। তব দোষ নাহি মাতা দৈব নিৰ্ব্বন্ধনে॥ কালেতে সকলি হয় বিধির নির্ব্বন্ধ। তোমার প্রসাদে ব্যিলাম দশক্ষ ॥ তোমা হৈতে পাইলাম স্থগ্রীব স্থমিত। সঙ্কটেতে স্থগ্রীব ক্রিল বড় হিত॥ তোমার প্রসাদে করি সাগর বন্ধন। রাবণে মারিয়া তুষিলাম দেবগণ॥ জানিলাম **লক্ষ্মণের যতেক ভকতি।** জানিলাম দীতাদেবী পতিত্ৰতা দতী॥ তোমা হৈতে ধর্মাধর্ম জানিলাম মাতা। ছলবাক্যে কৈকেয়ী দ্বিগুণ পাইল ব্যথা। সকলে আনন্দ হৈল রাম দরশনে। • **জানন্দে রহিলা রাম** সাতার ভবনে॥

কেহ নাচে কেহ গায় মনের হরিষে। লঙ্কাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত ক্তিবাদে॥

## শ্রীধামচনেরে রাজ্যাভিষেক।

বাহির চৌতারায় রাম করেন দেওয়ান। ছত্রিশ কোটি দেনাপতি দাণ্ডায় প্রধান॥ সবাকারে আসন যোগায় শীঘ্রগতি। ছত্রিশ কোটি,বিদিল প্রধান দেনাপতি॥ ভরতে করান র'ম সৈত্য পরিচয়। ঐ দেখ স্থ ্রাব রাজা সূর্য্যের তনয়॥় যুবরাজ অঞ্চ যে বালির কুমার। সুগ্রীব দিলেন যারে সর্ব্ব অধিকার।। দেখ গয় গবাক এই পদ্ধমাদন। মহেন্দ্র দেবেন্দ্র দেখ গবাক নন্দন।। খাযভ কুমুদ দেখ পদস সম্পাতি। নল নীল দেখ এই মুখ্য সেনাপতি॥ ঐ দেখ সুষেণ আরো যে জান্মবান। ঔষধি মন্ত্রণাতে উভয়ে সাবধান॥ হনুমান এই দেখ প্রন্নন্দ্র। যাহার বিজ্ঞান মারিলাম দশানন ॥ ইহার গুলোর কথা কি কব বিশেষ। হনুমান করিয়াছে সীতার উদ্দেশ॥ হসুমান আমার সকল কার্য্যে দড়। চারি ভাই হৈতে মম হন্মান বড়॥ ঐ দেখ লঙ্কার রাজা মন্ত্রা বিভীষণ। ্যাহার মন্ত্রণা উল্ন মরিল রাক্র ॥' কহিলেন রঘুনাথ যার যত গুণ। সর্বলোক তার পানে চাহে পুনঃ পুনঃ॥ র ফুদ বানর দব নানা মায়া ধরে। রামের ইঙ্গিতে তারা নররূপ ধরে॥ ভরত বলেন সাক্ষা হও সর্ব্ব দর্ম। প্রভুর চরণে আমি করি নিবেদন॥ ভরত প্রণাম করি রামের চরণে। যোড়হাতে বলেন সবার বিভাষানে ॥ স্থাপ্যধন মম ঠাই আছে পিতৃরাজ্য। তোমার আজ্ঞাতে করিয়াছি রাজকার্য্য ॥

আজ্ঞা কর রাজ্য লহ বৈদ সিংহাদনে। সেবা করে থাকি রাম-সীতার চরণে॥ মহারাজ্য রাখিতে আমার শক্তি নহে। কেশরীর বিক্রম শুগালে কোথা বহে॥ সবলের বোঝা যে ছুর্বল নিতে নারে। মহারাজ্য মহাবীর রাখিবারে পারে॥ অগ্ন হৈতে রাঙ্গুভোর আমাকে না লাগে। ক্রমাগত রাজ্য রাম ভুঞ্জ যুগে যুগে॥ ভরতের কধা শুনি শ্রীরাম হাসিয়াণ ভরতে করেন কোলে বাহু পদারিয়া॥ বলেন ভরত পুনঃ বিনয় বচন। ভরতের প্রতি রাম কঁহেন তথন॥ তব ব্যবহারে ভাই হইলাম বশ। পৃথিবী যুড়িয়া তব ঘুষিবেক যশ। জানাইল, গগ্নকে উত্তম তিথি বার। কাটিতে মাথার জটা হইল সবার॥ চারি ভাই বসিলেন কাঞ্চনের খাটে। শুভক্ষণে নাপিত শিরের জটা কাটে॥ জটাজট মণ্ডন করিয়া স্থবিধান। স্থবাসিত গঙ্গাজলৈ করাইল স্নান ॥ অতঃপর করিয়া বক্ষল বিদর্জন। পরিধান করিলেন বিচ্চিত্র বসন॥ জানকীরে স্নান করাইল যত রাণী। বৈকুণ্ঠ হইতে লক্ষ্মী আইল আপনি॥ শ্রীরাম করিয়াছিলেন যেমত আচার। বল্ধল পরিয়া সব আছিল সংসার॥ অযোধ্যার মনুষ্য তপস্বী বেশধারী। পরিল বসন সে বল্ধল পরিহরি॥ শ্রীরামের হুঃথে লোক ছিল সব হুঃখী ়্ তঁহার স্থথেতে লোক হইলেন স্থী॥ षानाम (कोशना) (मरी कतिन तसन। চারি ভাই করিলেন অমৃত ভোজন॥ যজুহানে সীতাদেবী গেলেন আপনি। ভোজন করিল দৈত্য সত্তর অক্ষোহিণী॥ স্থে গেল বিভাবরী হইল প্রভাত। আইল সকল লোক রামের সাক্ষাৎ ॥

জীরাম ভূপতি হন গিয়া অযোধ্যায়। বাসরা করিয়া সবে চলিল তথায় ॥ চলিল রামের কাছে হক্তী ঘোড়া চড়ি। 'দেথিবারে স্ত্রী পুরুষ আইল রড়ারড়ি॥ যে যেমন ভাবে ছিল সেই ভাবে ধায়। বুঁদ্ধ কাণা খোঁড়া শিশু কেহু নাহি রয় ॥ কাণা খোঁড়া ধরিয়াত আনে অন্ত জনে। সূর্ব্ব ছঃখ ঘুচে তার রাম দরশনে॥ উদ্ধাদে ধাইয়া আইদে গৰ্ভবতী। 'লঁজ্ঞা ভয় পরিহরি আইর্দে যুবতী॥ কি করিবে স্বামী কি করিবে ধনে জনে। দর্ব্ব পাপ ঘুচিবেক রাম দরশনে॥ চল সবে দেখি গিয়া রামের বদন। যুড়াইবে নয়ন স্তৃপ্ত হবে মন॥ . মাতঙ্গ ছত্রিশ কোটি আইল দন্তাল। বান**র** ছত্রিশ কোটি বিঞ**ি**মে বিশাল॥ বোড়া হস্তী চড়ি সবে অযোধ্যায় যায়। শুক গাছে ফল ফুল ছিঁড়ি সবে খায়॥ সমন্ত্র যোগায় রথ জয় জয়নাদে। রথোপরি চারি ভাই দিব্য পরিচ্ছদে॥ ধরেন ভরত যে সোড়ার কড়িয়ালী। চামর চুলান জীলক্ষণ মহাবলী। শক্রত্ম রামের গারে করেন ব্যজন। বিরাজিত চারি অংশে রথে নারায়ণ॥ তুই দিকে সর্বলোক রাম পানে চাছে। শ্রীরামের যত গুণ শত মুথে কছেু॥। বহু পুণ্যে পাই প্রভু তোমা হেন রাজা জন্মে জন্মৈ রঘুনাথ করি তব পূজা।। দৰ্ককণ দেখি.যে তোমার চন্দ্রানন। সর্বলোক মুক্ত হয় করিয়া দর্শন ॥ দেখিয়া রামের রূপ ভুবনুমোহন।. পুরবনি,তার মন মজিল নয়ন॥ শ্রীরামের মন নহে অন্সের যেমন। যে মন সীতার প্রতি কে পায় সে মন॥ যেন রাম তেন দীতা শোভে তুই জন। অন্য পানে শ্রীরাম না চান কণাচন॥

সীতার সোভাগ্য তারা বলিয়া অন্তরে। আপনা:নিন্দিয়া সবে গেল ঘরে ঘরে ॥ ঘরে গিয়া স্ত্রীলোকের প্রাণ নহে স্থির। অঘোধ্যায় প্রবেশ করেশ রঘুর্বার॥ ভরতের প্রতি রাম করেন আদেশ। কটক রহিতে স্থান করহ উদ্দেশ। পাইয়া রামের আজ্ঞা ভরত সত্বর। করিলেন নির্দ্দিষ্ট ছত্রিশ কোটি ঘর॥ এক রন্দ আওয়াস সে দেখিতে রূপস। চালে শোভা কঁরিতেছে রত্নের কলস ॥ ` ` - রত্নসঁয় ঘরখান ধরে নানা জ্যোতি। এই ঘরে রহুক স্থঞীব নরপতি॥ আর যে ঝাওয়াস দেখ নির্ম্মল কাঞ্চন। ' তিন কোটি রাক্ষসে রহুন বিভীষণ॥ দেখ এই ঘরে<sup>\*</sup>মণি মাণিক পাথর। রহুন সৈন্মের সর্হ অঙ্গদ কুমার॥ আর যে আবাদ দেখ মুকুতা গঠনি। এইখানে হত্মান ধাকুন আপনি॥ সিন্ধুনদাতীরে আর সর্যুর তীরে। এত দূর চাপি বৈদৈ রাক্ষদ বানরে॥ ্ সিন্ধুনদ সর্যুতে চল্লিশ যোজন। এত দূর ব্যাপিয়া রহিল সৈভ্যগণ॥ স্বর্ণথাটে শুইল কানর শয্যাতলে। দেবকতা লইয়া বদিল কুতৃহলে॥ কংহন ভরত গিয়া সুগ্রীবের ঘর। কাল্ ছত্রদণ্ড ধরিবেন রঘুবর॥ পুনর্বায় নক্ষত্র যে পূর্ণ চৈত্রীমাস। শ্রীরান হবেন রাজা আজি অধিবাস।। অন্য দ্রব্য আনিব সে কোন কার্য্য গণি। আনিতে নারিব চারি সাগরের পানী॥ দিলাম চারিটী রত্ন নির্মিত কলগী। চারি সাগরের জল আন নহে বাসী॥ সাত শত<sup>্</sup>নদী আছে পৃথি*শী*মণ্ডলে। শ্রীরামের অভিযেক হবে সেই জলে॥ সাত শত স্বৰ্জ দিলাম তব ঠাই। সকল নদীর জল যেন কাল পাই॥

সুগ্রীব বানর পানে চাহে কটাকেতে। ধাইয়া বানর সৈত্য কুন্ত নিল হাতে। রাজা বলে সাগরের জলে চিহু আছে। থালিজ্লির জল আনি ভাণ্ডাও হে পাছে। পাঠাইলা স্থগ্রীব বানরে চতুর্ভিত। অধিবাস রামের করেন পুরোহিত ॥ ' বর্ণিষ্ঠ নারদ মুনি করে রেদধ্বনি I অথিল ভুবনে শব্দ রাজময় শুনি'॥ রাম দীতা উপবাদে রহেন ত্রজনে। পুরীশুদ্ধ সকলে রহিল জাগরণে॥ রাম সীতা সুই জনে কহেন কাহিনী। আর এক দিন প্রভু ছিলাম এমনি ॥ শুনিয়া সীতার কথা গ্রীরামের হাস। মধুর বচনে তাঁরে করেন সম্ভাষ।। পুর্ব্বদিমে রামসীতা ছিলেন পরিমিত। পরদিন রাম রাজা হন শাস্ত্র্যত ॥ প্রভাত হইল পূর্ব্বদিকের প্রকাশ। বানর কলসী হাতে উঠিল আকাশ ॥ অগ্নি হেন উড়ি যায় নীল যে বানর। চক্ষুর নিমিষে গেল দে পূর্ব্বদাগর॥ অযোধ্যা পূর্বাসাগর চারিশত যোজন। 🕡 রামের তেজে নীল বীর গেল ততক্ষণ॥ কলদী ভরিয়া থুইল সাগরের ঘাটে। চিহু চাহি নীল বীর বেড়ায় তার তটে॥ রক্তচন্দনের ভাল দিলেক ঢাকনি। সুত্রীবের কাছে থুইল প্রভাতা রজনী ॥ জাম্বুবান তার বাক্যে সাহসে করি ভর। চক্ষুর নিমিষে গেল পশ্চিম সাগর॥ অ্যোধ্যা পশ্চিম সাগর আঠাশ যোজন। শ্রীরামের তেজেতে সে গেল ততক্ষণ। কলসী ভূরিয়া থুইল সাগরের পারে। চিহ্ন চাহিয়া বুড়া ভ্রমে উভরড়ে॥ দেবদারু ডাল ভাঙ্গি আচ্ছাদিল পানী ৷ স্থাীবের কাছে থুইল প্রভাতা রজনী॥ দক্ষিণ সাগরে গেল নল মহাবীর। যেখানে সে বানিয়াছে সমুগ্র গভীর॥

দক্ষিণসাগর পীচ শত যে যোজন। শ্রীরামের তেজে নল গেল ততক্ষণ॥ নলে দেখে সাগরের উড়িল জীবন। আরবার নল বীর আইল কি কারণ॥ সাগরের ত্রাস দেখি নলের হৈল হাস। হাসিয়া সাগর প্রতি করিছে আখাস॥ ছিলাম রামের মঙ্গে. তেঁই মম বল। কার শক্তি বান্ধিবারে পারে তব জল। শ্রীরাম হবেন রাজা অযোধ্যানগরে। জনু লইতে আসিয়াছি তোমার সাগরে॥ মনে তোলাপাড়া করে নল মহাবল। রত্নকুস্তে ভরিলেন, সাগরের জল। কলগ্বী ভরিয়া ধুই**ল সেতু**র উপরে। চিহু চাহি নল বীর ভ্রমে তীরে তীরে॥ সন্মুখে 6দ্থিল গাছ ধ্বল চন্দ্ৰ 🕻 ডাল ভাঙ্গি জলোপরি দিল আচ্ছাদন॥ খেতচন্দনের ডালে আচ্ছাদিন পানী। স্থ ্রাবের কাছে থুইল প্রভাতা রছনী॥ উত্তর সাগর পথ হাজার যোজন। কোন বীঃ যাইবে ভাবিছে মনে মন॥ জীরাম স্থঞীব দোঁহে করে অনুসান। হাতে কুন্ত আকাশে উঠিল হনুমান॥• ছুড় ছুড় শব্দে যায় বায়ু করি ভর। লেজের টানে উপাড়য়ে পাদপ পাথর॥ আকাশে থাকিয়া গাছ জলে স্থলে পুড়ে। বন্ধু অনুবৰ্জি যেন বান্ধব বাহুতে॥ প্রবন গমনে যায় প্রননন্দন। মুহুর্তের মুধ্যে গেল হাজার যোজন। কলসী ভরিয়া থুইল সাগরের পাড়ে। চিহুঁ চাহি হনুমান ভ্রমে উভরজে। চন্দনের ডাল তাহে দিলেক ঢাক্নি। স্থ্যীবের কাছে থুইল প্রভাতা রজনী॥ সবাকার পাছে ণেল বীর হনুমান। আইল লইয়া জল সর্বব আগুয়ান॥ গয় গবাক সরভ জার গন্ধমাদন। কেশরী কুমুদ আর গবাক্ষ নন্দন॥

**68** 

নহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর বানর প্রন্স। সমস্ত তীর্থের জল হাজার কলস॥ সীতাসহ শ্রীরাম বৈদেম সিংহাসনে। অভিষেক করিল স্থগ্রীব বিভীষণে॥ স্বৰ্গ মৰ্ত্ত্য পাতালেতে ছু রাজা সঞ্চারে। হঁই রাজা ছত্র ধরে রামের উপরে॥ পৃথিবীতে যত রাজ। আছে চতুর্ভিত। শ্রীরামের অভযেকে দ্বারে উপস্থিত॥ ষ্ঠালোক মৰ্ত্তালোক আইল পাতাল। 'অঁযোধ্যায় ত্রিভুবন হইল মিশাল॥ রহিবার স্থান নাই, দৈন্য কলকলি। নানা শব্দে ব'তা বাজে আর করতালি। চারিভিতে চামর ঢলায় রাজগণ। রামের সমুখে স্থিত ভাই তিন জ্ন॥ বিরিঞ্চি বলেন নাহি যাব রীম স্থান। দেবকন্মাগণে গিয়া কর্মন কল্যাণ॥ দেবতা তেত্রিশ কোটি রহে অন্তর্নীক্ষে। দেবকতাগণ গেল রামের সম্মুখে॥. কুত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুধাভাও। রামরাজা গাইলেন গীত লঙ্কাকাও ম

> শ্রীরাম রাজা হওনাপ্তর দেবকভাদির কল্যাণার্থ আগমন।

রতি সতী হৈমবতী, লীলাবতী ভাতুমতী,
ইত্যাদি অনেক দেবরাম।।
আইলেন অযৌধ্যার্য, দাসদাসী সঙ্গে যায়,
বসনৈ ভূষণে নিরুপমা॥
হাতে লয়ে দুর্ব্রাধান,রামের সন্মুথে যান,
শ্রীরামের করিতে কল্যাণ।
জয় জয় রয়বুরীর, পতি হও.পৃথিবীর,
পৃথিবীতে তব গুণগান॥
পৃথিবীতে জম নিশা, নরলীলা প্রকাশিলা,
ভূমি লক্ষীপতি নারায়ণ।
কি করিব আশীর্বাদ, প্রিল মনের সাধ,
করিলাম তব দবশন॥

আসিয়া কিম্নরাগণে, অভিষেক নিমন্ত্রণে, করিল রামের গুণগান। বিভাধর বিভাধরা, আসিয়া অযোধ্যাপুরী, নৃত্য গীওঁ বাভের বিধান। যত রাজা প্রজাগণ, সকলি আনন্দ মন, শ্রীরামের অভিযেক দিনে। নানা অর্ধ বিতরণে, সম্ভক্ত ব্রাহ্মণগণে, অভিষেক কৃতিরাস ভণে॥ '

> হনুমানের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ ও অস্থি মধ্যে রামনাম লিখিজ দর্শন।

কেলিয়া দিলেন ত্রহ্মা স্বর্ণ পদ্মহালা। অলক্ষে করিল শোভা শ্রীরামের গলা॥ স্বর্ণ মণি মাণিকে নির্শ্মিত দিব্য হার। ইন্দ্র পাঠাইয়া দিল আরো অলক্ষার॥ নানাবিধ-মণিমুক্তা পরম পাথর। কুবেরের হার শোভে কণ্ঠের উপর॥ দেবের ভুষণেতে হইয়া বিভুষিত। রাম রাজা হইলেন জগতে পূজিত॥ ঞীরামের অভিষেক শুনে যেই নরে। ঐহিক সম্পদ বাড়ে পরলোকে তারে ⊌ কোটি কোটি দ্বিজ যায় শ্রীরামের স্থান। হাঁহার যে অভিলাষ তাহা পায় দান॥ গ্রাম ভূমি স্বর্ণদান করেন শ্রীরাম। বিষুধ না হয় কেহু সবে পূর্ণকাম॥ পূর্ণ চৈত্রমাল পুনর্ঘবহু যে মক্ষত্র। শুভক্ষণে শ্রীরাম ধ্রেন দণ্ডছত্র॥ ' স্থা পদ্মালা গলে স্থ্য হেন জলে। সে মালা দিলেন রাম স্বগ্রীবের গলে॥ ত্মঙ্গদের কাছে রাম ছিলেন লক্ষ্যিত। অপুর্ব্ব ভূষণে তারে করেন ভূষিত। ছত্রিশ কোটি সেনা পার শ্রীরামের দান। অভিমানে নীরব রহিল হনুমান॥ শীরামের দানেতে সকলে হয় স্থা। ্ৰান কেবল মুদিল হেই আঁথি॥

অপরাধ কি করিত্ব প্রভুর চরণে। সবায় তোষেন মোরে না তোষেন কেনে বাহির করেম সীতা আপনার হার। কি কব তাহার মূল্য ভূবনের সার॥ দে হার দেখিয়া সবে চাহে ফরফর। নানা রত্ব মণি মাণিক পরশ পাথর ॥ বড় বড় সেনাপতি করে অকুমান। না জানি সীতার হার কোন জন পান॥ হাতে হার করি সীতা রাম পানে চান। অভিপ্রায় মনে এই কারে দেন দান॥ বুঝিয়া শ্রীরাম তার করেন বিধান। যারে তব ইচ্চ। যায় তারে কর দান।। অনুদেশ সময়েতে উন্ধ্ৰণ যে করে। মরিয়াছিলাম প্রাণ দিল বারে বারে॥ এমত বুঝিয়া সীত। হার করনান। কোন জন না করিবে এতে অভিযান॥ জানকী হনূর পানে চান বারে বারে। ধেয়ে গিয়া হনুমান গলে হার পরে॥ মারুতির গলে শোভে জানকীর হার। হনুমান প্রণমিল চরণে সাঁতার॥ সীতা বলেন যত কাল থাকিবে পৃথিবী। রোগ পীড়া হীন বাপু হও চিরজীবি॥ যাবৎ থাকিবে চক্র সূর্য্যের প্রচার। যাবৎ রামের নাম ঘুষিবে সংসার॥ ততকাল হইও তুমি অক্ষয় অমর। হনুমান অম্র পাইলা এই কর ॥ রামনাম প্রদঙ্গ হইবে যেই স্থানে I যথা তথা থাক তুমি আদিবে দেখানে। হাসিতে হাসিতে হনু হার লুয়ে হাতে। ছিন্ন ভিন্ন করে হার চিবাইয়া দাঁতে॥ ' হনুর দেখিয়া কর্ম হাসেন লক্ষাণ। কুপিত রহস্মভাবে বলেন তথন॥ লক্ষণ বলেন প্রভু করি নিবেদন। মারুতির গলে হার দিলে কি কারণ॥ সহজে বানর গণ্য পশুর মিশালে। রত্ন হার দিলে কেন বানরের গলে ॥

ত্রীরাম বংলন শুনু প্রাণের লক্ষণ। কি হেতু ছিঁ ড়িল হার প্রনন্দন॥ ইহার রক্তান্ত হনুমান ভাল জানে। জিজ্ঞাসহ হনুমানে সভা বিদ্যমানে॥ হনুমান বলে শুন ঠাকুর লক্ষণ। বহু মূল্য বলি হার করিমু এহণ ॥ দেখিলাম বিচার করিয়া তার পরে। • রামনাম নাহি এই হাঁেরে ভিতরে॥ 🕻 রামনাম হীন যাতে এমন যে ধন ৷ পরিত্যাগ করা ভাল নাহি প্রয়োগন।। লক্ষ্মণ বলেন শুন প্রবন্ধুমার। রাম নাম চিহ্নু নাহি দৈহেতে তোমার॥ তবে কেন মিথ্যা দেহ করেছ ধারণ। কলেবর ত্যাগ কর প্রননন্দন॥ এতেক শুনিয়া তবে পুবনকুমার ৷ কলেবর নথে চিরি করিল বিদার॥ সভামধ্যে দেখাইল বিদারিয়া বক্ষ। অস্থিময় রামনাম লেখা লক্ষ লক ॥ দেখিয়া সভার লোক হৈল চমকিত। অ⊲োমুখ লুকাণ হইয়া সলজ্ঞিত ॥ লক্ষাণ বলেন শুন বীর হনুমান। শ্রীরামের ভক্ত নাই তোমার সমান॥ রাম জানে তোমারে ত্রীরামে জান তুমি। তোমার মহিমা দীমা কি জানিব আমি॥ হনুমান বলে আমি বনের বানর। রামের দাসামুদাস তোমার নকর ॥ হনুমানের কথা শুনি শ্রীরামের হাস। ৰঙাকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কুতিবাস।।

হনুমানের অর ভোজন ও বিভীষণাদির
অনেশে গমন।

বিভাষণে কন রাম করিয়া আদর।
আনি হৈতে তুমি নম ভাই সহোদ॥
চারি ভাই ছিলাম হইলাম পঞ্জন।
পঞ্জন মিলি রাজ্য করিব পালন॥

দান ভিক্ষা দিয়া সবায় করি পরিহার। দানে শূত্য কৈল যত রামের ভাণ্ডার॥ দীতা ঠাকুরাণী গিয়া ক্রিল রন্ধন। •চারি ভাই এক **টাই** করিল ভোজন । হনুমানে আন দেন দীতা ঠাকুরাণী। ৰানৱেরে ব্নম দেন যতেক রমণী॥ অন্ন দিয়া যান সীতা আনিতে ব্যঞ্জন। স্থত অন্থায় সব প্রনন্দন **॥** শূতা পাত্রে ব্যঞ্জন কেমনে দিবে পাতে। .ব্যঞ্জন লইয়া ফিরে যান দেবী সীতে॥ পুনর্বার দেন অন্ন আনিয়া হসূকে। • ব্যঞ্জন আনিতে অন্ন খায়ে বঙ্গে থাকে॥ এইরূপে যাতায়াত তিন চারিবার। দেখিয়া সাতার মনে লাগে চমৎকার॥ সীতা বলে আমি কিছু বুঝিতে না পারি। বিষের পালনে অন্সূর্গী নাম ধরি॥ দুফ্টে স্থাষ্টি পূর্ণ করি নানা উপহারে। অন্ন দিতে হারিলাস বনের বানরে॥ বুঝিতে নঃ পারি আর্মি এই কোন জন। স্বৰ্থাল ফেলি কৈলা হস্ত প্ৰহ্মালন॥ थानियार्थं गां जानकी (मिशना मञ्ज । বানররূপেতে অবঁতার গঙ্গাধর ॥ কঁপিরূপে বদেছেন কৈলাদের পতি॥ উদর পুরাতে পারে কাহার শক্তি॥ উদ্ধিমুখে অর্ঘ্য বিনে না পূর্বরে উদর। এতেক ভাবিয়া সীতা চলিল সম্বর॥ গোপনেতে গিয়া মাতা হনুর পঃচাতে। নমঃ শিবায় বলে অম দিল হনুর মাথে॥ হাসিয়া সন্মুথে আসি কহেন বচন। ' কত অন্ন হনুসান করিলা ভোজন॥ মস্তক্রফু,টিয়া অন্ন উপরে উঠিল। হনুমান বলৈ মাত। পরিপ্রণ হলো । আচমন কৈল গিয়া প্রনকুমার। দীতার চরণে হনু কৈল পরিহার। আমি কি জানিব মাতা তোমার মহিমা। ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দিতে নারে সীমা।।

তোমার মহিমা মাতা কি বলিতে জানি। শ্রীবিষ্ণু প্রকৃতি ভূমি লক্ষী ঠাকুরাণী॥ এতেক শুনিয়া সীতা হর্ষিত মন। সবারে বিদায় রাম দিলেন তথন॥ রাক্ষদ বানরে রাম দিলেন মেলানি। গাইয়ে রামের গুণ চলিল তখনি॥ পাতা লতা খাইত কপি পরিত কাছুটি। শ্রীরামের প্রসাদে কোঁচার পরিপাটী॥ পাসরিব কেমনে রামের সব তুণ। আর কবে দেখিব শ্রীরামের চরণ ॥ এইরপ সর্বত্র করিয়া স্থবিহিত 1 চারি ভাই রাজ্য করেন জগতে পূজিত॥ করেন অযুত বর্ষ লোকের পালন। জ্যেষ্ঠ সত্তে কনিষ্ঠের নাহিক মরণ॥ ব্লামরাজ্যে কেই কারে নাহি করে হিংসে যত যত রাজগণ শ্রীরামে প্রশংসে॥ রামরাজ্যে শোক নাহি জানে কোন জনা রামরাজ্য বলি লোকে হইল ঘোষণা॥ পাত্র•মিত্র সহ রাম যুক্তি অনুমানি। পুষ্পক রথেরে তিনি দিলেন মেলানি॥ কুবেরের রথ তুমি জানে সর্বজন। কুবেরে জিনিয়া তোমা নিলেক রাবণ॥ তাহাকে মারিয়া তোমা করিত্ব উদ্ধার। কুবেরেরে জানাইও এই পরিহার॥

চলিল যে রথথান শ্রীরাম আদেশে। চক্ষুর নিমিযে গেল পর্বত কৈলাদে॥ কুবের বলেন রথ কে দিল বিদায়। ৱাবণ শইল তোরে জিনিয়া আসায়॥ শুন বলি রথ তোরে নিল লক্ষেশ্র। করিল কুকর্দ্ম কত তৌমার উপর॥ রামসহ একাদশ সহস্র বৎসর। রার্মের সেবায় ক্র শুদ্ধ কলেবর॥ জীরান্ করিলে পরে বৈকুঠে গমন। ফিরিয়া আমার কাছে আসিহ তথন॥ রথখান ুঁচলিল যে কুবের আদেশে। আইল রামের কাছে চক্ষুর নিমিষে॥ রথ বলে রঘুনাথ কর অবধান। কিছুকাল চরণ নিকটে দেই স্থান। রামের আ্জায় রথ রহিল তথায় ৷ সর্বকণ শ্রীরামের দর্শন সে পায়॥ যে তুঃখ পাইয়াছিল রাম গেলে বনে। প্রজালোক পাসরিলা সদা দরশনে॥ এইরূপে শ্রীরাম হইয়া আনন্দিত। রাজত্ব করেন তিন ভ্রাতার সহিত ॥ কৃত্তিবাস, কবির কবিত্ব স্থধাভাও। এত দূরে সমাপ্ত ইইল লঙ্কাকাণ্ড॥

লঙ্কাকাণ্ড স্মাপ্ত

## সপ্রকাপ্ত রামায়ণ।

## উত্তরাকাণ্ড।

কেকীগ্রীবাভনীলং স্করবর বিলস্থি প্রপাদান্ত চিহুং।
শোভাচাং পীতবন্ত্রং সরুসীক্ষনয়নং সর্বাদা স্থপ্রসন্ধ্যা
পাণী নামাচচাপং কপিনিকরযুতং বন্ধনাদেব্যমারং।
শোমীডাং জানকীশং রঘুবরমণিশং পুষ্পকার্ডরামম্।
কোশলেক্রপদক্ষ মঞ্লো কোমলাক্ষনহেশবন্দিতো।
জানুকীকরসরোজ্লালিতো চিন্তকসাহদয়ালিসন্ধিনে।
কুন্দইন্দ্রগোর স্থন্দরং অধিকাপতি মভীষ্টমন্দিরম্।
কারণীক কলক্ষ লোচনং নোমিশক্ষর মনস্বমোচনম্॥

আজি কালিকার যেন বৈকুণ্ঠনগরী। শভা চক্র গুদা পদা দিব্য শাঙ্গ ধারী॥ নীলেৎপণ সমান শ্যামল কলেবর। পীতাম্বর সতড়িত যেন জলধর॥ বনমালা গলে দোলে আর হেমহার। কপোল লম্বিত মণি-শোভো-হার আর ॥ মকর কুণ্ডল ভাল শ্রবণেতে দোলে। তাহার উজ্জ্ব শোভা বেগেন্ড কপোলে॥ 'অজামুলম্বিত বাহু নাভি সুগ্রির। চন্দনে চর্চিত অতি স্থঠাম শরীর 1 শ্রীবৎস লাঞ্ছিত বহ্নঃ অতি মনোহর। গগ্ধণ উপরে যেন শোভে শশধর॥• . চরুণে নৃপৃক্ষ বাজে রুণু রুণু শুনি। নীলপদ্ম কোলে যেন হংস করে ধ্বনি॥ অঙ্গদ সহিত রাম মন্ত্রী জামুব¦ন । ভর্ত শক্রুত্ম আর যত মুনিগণ॥ নারদাদি গান করে সনক প্রভৃতি। বিভীষণ হনুসান সুঞীব সংহতি॥

কি কব রামের গুণ কহিতে অপার। রাক্ষ্ম বনের পশু গুণে বদ্ধ যাঁর।। ত্রিভুবনে নাহি দেখি রামের উপমা। চতুমু থ চতুমু থে দিতে নারে সীমা॥ হেন রাম দেখি মূনি আরুন্দিত চিত। স্বয়ং নারায়ণ রাম সংসারে পুজিত॥ শলক্ষী সরস্বতী কুসদা করে আরাধন। অযোধ্যায় অবতীর্ণ বৈকুণ্ঠের ধন॥ চারিভিতে স্তুতি করে বহু পারিষ্প। সনক সনাতন ও বাল্মীকি নারদ॥ ব্রহ্মা আদি করিয়া যতেক:দেবগণ। কুবের বরুণ উনপঞ্চাশ প্রন ॥ গরু<del>ড়-</del>উপরে যেন বসি নারায়ণ। বিষ্ণুরূপ রামেরে দেখিল মুনিগণ ॥ \* মুনি সকলের ছিল যুতেক বাসনা। সেইরূপ রামেরে দেখিল সর্বজনা॥ বৈকুণ্ঠ সম্পদ রাম দশরথ ঘরে। জিমিলেণ রাবণ বধার্থ এ সংস্থরে॥

সেইরপ সকলে দেখিল চক্রপাণি। বিশ্বরূপ দেখি ত্রাস পায় সব মুনি 🛭 আপনার মূর্ত্তি রাম্ জানেন আপনি। বিফু অবতার রাম জানে দব মুনি॥ মুনিগণে আগত দেখিয়া নিজ ধাম। গাত্রোত্থান করিলেন তথ্নি শ্রীরাম। কৃতাঞ্জলি হইয়া দিলেন অর্ঘ্য জল। জিজ্ঞাদেন মুনিগণে সবার কুশল॥ মুনিরা বলেন রাগ সমস্ত কুশল। আপনার কুশল সম্প্রতি আগে বল॥ তুমি আর লক্ষণ জানকী ঠাকুরাণী। কুশলে আইলে দেশে বড় ভাগ্য মানি॥ রাক্ষদ তুর্জ্জর বড় বিধাতার বরে। রাক্ষদ মায়ায় রাম কোন জন তরে॥ ইন্দুজিও সে তুর্জন্ম ত্রিভুবনে জানি। শক্ষণ মারেন তারে অপূর্ব্ব কাহিনী॥ মারিলে ত্রিশিরা খর দূষণ কবন্ধ। মারীচেরে বিনাশিলে মায়ার প্রবন্ধ॥ **দেবান্তক নরান্তক** অতিকায় বীর। মারিলে নিকুম্ভ কুম্ভ ছুর্জ্জয় শরীর॥ কুম্বকর্ণে বিনাশিলে বড়ই বিষম। পলায় যাহার নামে আপনি শমন॥ রাবণের দহ রণ কে করিতে পারে। করিলে দেবের ত্রাণ মারিয়া তাহারে॥ মারিলে এ সব বীর তাহা নাহি গণি। ইন্দ্রজিতে যে মারিল তাহারে বাথানি॥ ইন্দ্রজিন্ত মায়ধারী যুমে অন্তরীকে। না দেখেন দেবরাজ সহত্রেক চক্ষে॥ ইন্দ্রে বান্ধি লয়েছিল লঙ্কার ভিতরে। জ্ঞানিলেক মাগিয়া বিরিঞ্চি পুরন্দরে ১ সেই ইন্দ্রজিতে ধাংস করি আইলে বর। র্ভনিয়া এ সব কথা বিস্ময় প্রস্তর॥ মারিলে যে সব বীর মুদ্ধে যমদৃত। মারিল লক্ষণ ইন্দ্রজিতে সে অন্তুত॥ শ্রীরাম বলেন রাক্ষদের কি বিজ্ঞা। 🕆 এক এক রাক্ষদ সাক্ষাৎ যেন যম।।

রাবণের সেনাপতি কেরা কারে চিনে।
রণে প্রবেশিলে তারা যম ইব্দ্র জিনে॥
রাবণের ভারের ডরে কেই নহে স্থির।
ক্রিভুবন জিনি কু,ড়কণের শরীর॥
কাটিলে না মরে সে না ধরে কেই টান।
কুন্তকর্গ এড়ি, ইব্রুজিতের বাখান॥
কাশ মুগু কাটিয়া পাইয়াছিল বর।
তার্যে ছাড়ি বাখান কি তাহার কোঙর॥
অগস্ত্য নামেতে মুনি দক্ষিণেতে বাস।
রাক্ষ্যের রুত্তান্ত জানেন ইতিহাস॥
রাক্ষ্যের রুত্তান্ত জানেন ইতিহাস॥
রাক্ষ্যের রুত্তান্ত কহেন মহামুনি।
ক্রীরাম কহেন মুনি কহ তাহা শুনি॥
কৃত্তিবাস পঞ্জিতের মধ্র পাঁচালা।
গাইল উত্তরকাণ্ডে প্রথম শিকলি॥

লক্ষণ কর্তৃক চতুর্দ্দশ বৎসরের ফল আনয়ন ও রাক্ষসদিগোঁর উৎপত্তি বর্ণন।

মহামুনি অগস্ত্য তিনি বৈদেন দফিণে। রাক্ষদের বৃত্তান্ত সকল মুনি জানে॥ রাক্ষ্যের কথা কহেন অগন্ত্য মহামুনি। সভাখণ্ড শুনিছেন সহ রগুমণি॥ অগস্ত্য বলেন রাম জিজ্ঞাসি তোমারে। কিরূপে করিলে যুদ্ধ লঙ্কার ভিতরে ॥ ধুনুদ্ধারী তুমি আর ঠাকুর লক্ষণ। কোন কোন বীরে বধ কৈলে কোন জন গ্রীরাম বলেন মুনি নিবেদি চরণে। করিলাম বহু যুদ্ধ ভাই ছুই জনে॥ বধেছি রাক্ষদ কত না যায় গণন। শীমন গমান পরাক্রম সর্বজর্ম॥ রাবণ কুম্ভকর্ণে আমি করেছি নিধন। অতিকার্য ইন্দ্রজিতে বধেছে লক্ষ্মণ॥ মুনি বলে শুন রাম নিবেদি তোমারে। ইন্দ্রজিত বড় বীর লঙ্কার ভিতরে ॥ ইল্রে বেন্ধে এনেছিল ল্কার ভিতরে। ব্রন্ধা আসি মাগিয়া লইল পুরন্দরে॥

থাকিয়া নেঘের সাড়ে যুঝে অন্তরীকে। মেঘনাদ সমান বাণের নাছি 'শিকে॥ তা হারে করেন বধ ঠাকুর লক্ষ্মণ। লক্ষণ সমান বীর নাহি ত্রিভুবন ॥ রাম-কন কি কহিলে মুনি মঁহাশয়। মহাধীর কুঁম্ভকর্ণ রাবণ ছুর্জ্নর॥ দেবতা গন্ধর্ব রণে নাহি ধরে টান। হেন রাবণ ছেড়ে ইন্দ্রজিতের বাখান 🖫 মুনি বলে রঘুনাথ কহি তব টাঞি 1 ইব্রুজিত সম বীর ত্রিভুবনে নাই।। ट्रिक वर्ष निक्रा नाहि याय दयहे जन। চৌদ বর্ষ জ্রীমুখ না করে দরশন ॥ চৌদ্ৰ বৰ্ষ ষেই বার থাকে অনাহানে। ইন্দ্রজিত ববিবারে সেই জন পারে॥ শ্ৰীবাম বলৈন মুনি কি কহিলে তুমি। চৌদ বর্ষ লক্ষ্মণেরে ফল দিছি আমি॥ সাতা সঙ্গে চৌদ্দ বর্য করেছি ভ্রমণ। কেমনে সীতার মুথ না দেখে লক্ষণ॥ কুটীবেতে ৰঞ্চিতাম সীতার সহিতে। থাকিত লক্ষ্মণ ভাই ভিন্ন বুটীরেতে॥ ছৌদ বর্ধ কি রূপেতে নিদ্রা নাহি॰ যায়। কেমনে এমন কথা করিব প্রত্যয়॥ মুনি বলে সভা মধ্যে আনহ লক্ষ্মণ। হ্য ন্য জিজাসা করহ নারার্থণ। রাম বলে শীঘ্র যাহ্ স্থযন্ত্র সার্থি। সভা মধ্যে লক্ষ্মণেরে আনু শীঘ্রগতি॥ চলিলা স্থমন্ত্র তবে শ্রীরামের বোলে। লক্ষণ বাসুয়া আছে স্থমিত্রার কোলে।। স্মন্ত্র সার্থি গিয়া নোঙাইল মাথা। যৌড়হাত ক্রি কহে শ্রীরামের কথা। স্মন্ত্রের কথা শুনি কহেন লক্ষণ। বনছঃখ বুঝি স্থাবেন নারায়ণ॥ ষ্মাণুেতে লক্ষ্মণ পিছে স্নমন্ত্র সার্থি। .**প্রণাম করিল গি**য়া যথা রঘুপতি ॥ লক্ষণে বলেন রাম মোর দিব্য লাগে। যে কথা জিজ্ঞাসি আমি কৃহ সভা আগে॥

চৌদ্দ বংশর একতা ছিলাম তিন জন। কেমনে সীতার মুখ না দেখ লক্ষণ।। তুমি ফল আনিতে থাকিতাম আমি ঘরে। ফল দিয়া আপনি কি ছিলে অনাহারে॥ বন মধ্যে তুমি ভিন্ন কুটীরেতে ছিলে। চৌদ বৰ্ষ কি রূপেতে নিদ্রা মাছি গেলে। লক্ষণ বলেন শুন'রাজিবলোচন। পাপিষ্ঠ রাবণঃসীতা হরিল যথন॥ গুঁই জন ভ্রমি বনে করিয়া রোদন। খার্মুকে মা জানকার পাই আভরণ॥ ম্ব ক্রীবের অথ্যে তু।ম স্থধালে যথন। মাতার আভর্ণ কিনা চিনহ লক্ষ্মণ॥ আমি ন। চি।নমূ সাঁতার হার কি কেযুর। সবে যাত চিনিনাম চরণ নুপুর॥. সত্য প্রভু একত্র ছিল।ম তিম জন 🟲 শ্রীচরণ বিনা ভার না দেখি বদন॥ চতুৰ্দ্দশ বৰ্ষ নিদ্ৰা না যা**ই কেমনে। শুন শুন রঘুনাথ কহি তব স্থানে ॥** তুমি আর মা জানকী কুটীরে থাকিতে। আমি দার রাথিতাম ধকুঃশর হাতে॥ আচ্ছন্ন করিল নিদ্রা আমার নয়নে। ক্রোধ করি নিদ্রারে বিশ্বিন্থ এক বাণে 🌡 কহি শুন নিদ্রাদেবি আমার উত্তর। এসো না আমার কাছে এ টৌদ্দ বৎসর॥ রাম যবে রাজা হবেন অযোধ্যাপুরেতে। বসিবেন মা জানকী রামের বামেতে 💵 🐣 ছত্রদণ্ড ধ'রে আমি দাঁড়াব দক্ষিণে। সেইকালে এসো নিদ্রা আমার নয়নে॥ তাহার প্রমাণ প্রভু ক**হি তব স্থানে**। তব বামে মাঁ জানকী বদে সিংহাসনে॥ আমি দাণ্ডাইমু হত্ত করিয়া ধারণ। হাত হৈতে টলে ছত্ৰ পড়িল তথ্ন। ঐ কার্লে নিদ্রা আন্ধি করিল ব্যাপিত। ঈষৎ হাসিয়া আমি হুইসু লঞ্জিত ॥ অনাহারে উতুদিশ বর্ষ ছিমু বনে। তাহার প্রমাণ প্রস্কু ক**হি তব হোনে॥** 

ষাণি গিয়া কাননেতে আনিতাম ক্ল। তুমি প্রভু তিন ঋংশ করিতে সকল।। পড়ে কি না পড়ে মনে রাজীবলোচন। আসায় কহিতে ফল ধররে লক্ষাণ।। আমি ধরে রাখিতাম কুটীরেতে সানি। খাইতে কখন নাহি বল রগুমণি॥ আজ্ঞা বিনা কেমনেতে করিব আহার। চৌদ্দ বৎগরের ফল আছমে তোনার॥ द्योत्राम नरमन एन (त्ररथष्ट्र (कमन। সভামধ্যে আনি দেহ প্রাণের লক্ষণ॥ হুনুমানে আদেশিল ঠাকুর লক্ষ্য। বন হৈতে ফল আন প্ৰনম্ভান॥ হন্দানে গিয়া তবে দেখিল কাননে। ' চৌদ্দবৎসরের ফল আছে পূর্ন ভূণে॥ দেখিল। ক্লের তুর হনুমান বলে। এই কোন কাৰ্য্য'হেছু আনারে পাঠালে॥ শুদ্র এক বানরেতে ল'য়ে গাইতে পারে। অমেরে পাঠালে প্রত্ন অবিচার ক'রে॥ এত যদি হতুর হইল । খহন্বার। হইল ফলের ছুব'দকে গুণ ভার॥ নাঙিতে নারিল ভূণ গ্রেননন্দন। मভागत्या छेडतिल वितम वन्त्र ॥ হ্নু বলে গ্রান্থ আমি না পারি বুঝিতে। না পারি নার্ডিতে তুণ আমার শক্তিতে॥ লক্ষণের পানে চাহে রাজীবলোচন। ঽ[সিয়া বলেন ভূগ আনহ লক্ষণ॥ নিমিসে লক্ষণ গিশা ধরি বামহাতে॥ আনিয়া রাখিল ভূণ সবার সাক্ষাতে॥ শীরাম বলেন শুন প্রাণের লক্ষণ। टिंग्निवरमदात कल कत्र शंगने॥ প্রত্যেক লক্ষ্মণ বীর দিলেন স্ক্রন। में त भाज ना भिनिन मुक्तित्व कन ॥ শ্রীরাম বলেন শুন প্রাণের লক্ষাণ। সপ্ত দিন ফল তুমি ক'রেছ ভক্ত।। लक्कान वर्णन किन एक नातायन । সপ্ত দিন ফল কে ক'রেছে আহরণ।।

যেই দিন পিতার বিয়োগ সমাচার। বিশামিত্র আশ্রমে ছিলাম অনাহার॥ সেই দিন কল নাহি করি আহরণ। 💛 আর ছয় দিনের কথা শুন নারায়ণ॥ যে দিন হরিল সীতা পাপিষ্ঠ রাবণ। শোকেতে আকুল ফল তোলে কোন জন। ইক্জিত যে দিন বান্ধিল নাগপাশে। অ্রিভিন্তে গেল দিবাঁ ফল নাহি আসে।। চতুর্থ নিনের কথা নিবেদি জনগে। ইন্দ্রজিত মাগ্রাসীতা কাটিল যে দিনে॥ সেই দিন শোকানলে দগ্ধ ছুই ভাই। মনে ক'রে দেখ প্রাভু ফল আনি নাই॥ আর দিন দেখ এছ প্রড় ক্রিনা মনে। পাতালে মহার ঘরে বন্দা ছাইছনে॥ জিজ্ঞাসহ মার্কা তার প্রন্নদ্র। সেই দিন ফল নাহি করি অয়েনণ। শক্তিশেল যে দিন গারিল দশানন। অবৈষ্য হইলা মুখ পোকে নারারণ। নিত্য নিভ্য আমি কল আনিভাম গোঁসাই নফর পড়িল কল আনা হ'লো নাই। সপ্তনিনের কথা প্রাভু কি কহিব আর। যে দিন রাবণ বৰ জানন্দ অপার॥ আনন্দ উৎসবে দৰে হইল চকল। পুলকেতে পাস্ত্রিত্ব আনিবারে কল।। নিচার করিয়া দেখ জগৎ গোঁসাই। एक्पन नां जागि किंद्र शहे गहे। ত্ৰ মনে নিত্য ফল খাইত লক্ষ্ম। পূব্ব কথা কেন প্রাভু হ'লে বিশার্ণ॥ বিশাসিত্র স্থানে মন্ত্র পাই হুই জনে। তুমি ভুলিয়াছ প্রভু আছে মম মনে।। উপদেশ দিয়াছেন বিশ্বামিত্র ঋষি। এ কারণে চতুর্দ্দশ বর্ষ উপবাসী।। পালিয়া মুনির আজ্ঞা ভ্রমিতাম বনে। এই হেতু ইক্রজিত পড়ে মম বাণে॥ এত যদি বলিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ। नक्तरभाव किता किता क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त ।।

শ্রীরাম বলেন মুনি তুমি অন্তর্গামী। সংসারের বিবরণ সব জান তুমি॥ রাবণের জন্মকথা কহ দেখি শুনি। প্রম আনন্দ তবে হয় মহাসূনি। ব্ৰহ্ম সংশে জন্ম রাবৃণ সর্বাবেশকে জানে! রাক্ষণ হইল তবে কিদের কারণে॥ মূনি বলে রগুনাথ কহি তব স্থানে। রাক্ষদের জন্ম কথা ভানহ একণে॥ বেমতে জনাল রাবণ শুন রমুসণি ! স্থাইকৈন্তা ভ্ৰমা আগে স্থানিলেন প্ৰাণী॥ প্রাণাগণ বলে ব্রহ্মা কুরি নিবেদন। কোন কাৰ্য্যে ছান। সৰে ক্ৰিলৈ স্থান ॥ दवा। वत् यक्त थानं कतित छेटशिंह। তোমরা করিবে রখা প্রাণের শক্তি॥ (१ (य १४) रिक्रन कर्तिन अ भागाति। हैं जारती, श्रासन इत्स शाहित समाहत ॥ প্রাণীগণ বলে ব্রহ্মা। গৈ নছ সকর। ᡨ লাহি প্রাভার সোর। সনার ইপ্র॥ ব্ৰহ্মা শাপ নিনা বেটা হও রে রাক্ষ্ম। হেতি নামে রাফন মে হইল কক্রা॥ ্যিক্তকেশরী নামে ব্রহ্মার কুমারা। তারে বিভা করিল রাঞ্চ্য গুরাচারী॥\* শশার পর্দিতে সুই করে কোনা করে। ক্ষালি সন্তান এক কত দিন পরে॥ পর্বতের উপরেতে কোলিয়া সভাকৈ🐛 সনের আনর্দের্গ কেলি করে সূত্র জনে॥ পিতা মাতা স্নেহ নাই সন্তান উপর। কাতর হইয়া শিশু কান্দিল বিশ্বর॥ অফুজলে শ্রেমজলে কলেবর ভাগে ১ সুবাতে আকুল প্রাণ ঘন বহে খাসে॥ হণতবাহনে যান পার্ববতী শঙ্কর। 🔭 শুত হৈতে দেখিতে পাইল গঙ্গানর ॥ <sup>শিব </sup>খলেন পার্ব্বতী দেখহ অতি দূর। একাকা কান্দিছে শিশু পর্বত উপর॥ শহেশের দয়া হইল সন্তাস উপর। প্রমন্ন হইয়া শিব তারে দিল বর॥

শিব বুলেন শুন ওরে অন্থ সন্তান। মম বরে পিতৃ তুল্য হও বলবান॥ সর্কশান্তে বিজ হও সূর্বাঙ্গ স্থনর। আজা মাতে হইন বিও বাংগের সোমর। বিগ্রাংকেশ্রী পুত্র সুকেশ নাম ধরে। মহাবলবাৰ হ'ই ন গুডেটার বরে॥ তবে ভাকেশেরে বর ৮লেন পার্বতী। তাহা হৈতে হৈন যত, রাগদ উৎপত্তি। পর্বিকতীর বারে তাব বাহিত সম্মান । তিহিলের গ্রাম এক ক্লা দিস দান।। ন্ত্রী প্রকাশে রহিছেন। প্রনিনী ভিতরে 🕻 তিন পুত্র হৈন তার কত লিন পরে॥ প্রত্র প্রেল প্রন ক্রেক্ট্রা। गाम कार्य मानावान भाषा यात उज्लामी।। তিৰ ভাই মিনি তেপ ব্ৰিন বিস্তর্ अजा। प्रदेशन दिया यस हाँच दिशाहत ॥ মল্লনা কার্যা বর মার্যে ভিন জনশ ধন নতা পাতাল লিখাৰ চিত্ৰৰ ॥• 🗂 স প্রায়েত কোষাও নাত্র অপনান! এই বর সিত্তে এক। করছ বিবান॥ ত্রন্ধা ব্রেন ত্রিভূপন জ্বা হরে মরে। স'লামে নিমুদ্র ঠাই প্রাভিত হবে॥ প্রকার বরেরেত ভাগা তেত্বর পিনে। ্দেরতা গল্পৰ ধরি বেধে বৈধে আনে ॥ गारिश शक्तल ताङ। तेनव मलाहाती। পিতিন ক্তা চুপ(তির প্রায় ক্লরা এ विचा रिक्त भाकी ९ छमाती मोनाति। তই নানীর গরে জন্মে এগার সন্তান ॥ বারবন্ধ মুচিক আর যজ্ঞ ও কোপন। जाल<del>का</del> भिक्ताम गामन नस्त्र ॥ প্রহন্ত অনুস্থান হয় বর্ণোটো বিকট 🕩 স্তুনিতান বিড়ালাক রুণেতে উৎকট। সভাবিত নামে পুত্র প্রবল প্রশার। ছুই জনার পুত্র হৈল বিষম ছকর।। শব্ৰেদে কথা হইন ছফর কর্ণা। সেই রাবণের মাতা শান্টী মিক্ষা॥

ত্মালী রাক্ষদের নারী পরম যুবতী। চারি পুত্র হইল তার ধর্মণীল অতি॥ বীর অনল ভীম রাক্ষেদ সম্পাতি। রহিয়াছে আদি বিভীনণের সংহতি॥ তিন ভাষের পরিবার বা জিল বিস্তর। সেই সব নিশাচর অবই। ভিতর ॥ সকল রাক্ষ্য মিলি করিল যুকতি। এত রাক্ষদ হৈল কোথা করিব বসতি॥. ত্রক্ষার বরেতে তারা ত্রিভুবন জিনে। হাতে গলে বানিয়া যে বিশ্বকর্মে আনে। ॰ নিশাচর বলে বিশ্বকর্ম্ম লহ পাণ। রাক্ষসের পুরী ভূমি করহ নির্মাণ। এত শুনি বিশ্বকর্মা হইল চিন্তিত। পূর্বের:রুত্তান্ত মনে পড়ে আচন্বিত॥ গরুওঁ পবনে যুদ্ধ হইল যেইকালে। হ্রমেরুর শৃঙ্গ পড়ে সমুদ্রের জলে॥ চিত্রকৃট পর্ব্বতের প্রধান গুই চুড়া। সভরি যোজন পরিগাণ তার গোড়া॥ সন্তরি যোজন উদ্বে এলগেছে আকাশে। সোণার প্রাচীর বেড়া ভিতর আওয়াসে॥ শৈধির চৌয়ারি আর মনোহর অতি। অতি ভয়ঙ্কর নাহি পবনের গতি॥ দেব দানব যাইতে নারে লঙ্কার ভিতর। ি বিশ্বকর্মা নির্ম্মাইল পুরী মনোহর॥ কৃত শত পূষ্পাবন কত সরোবর। র্ফ ক্তুশত মহাপদ্ম কোটি ঘর॥ সোণার কপাট থিল শোভে চারি দ্বারে। ভয়ঙ্কর পুরী হেন ভাহিক সংসারে॥ চারিদিকে বেষ্টিত সমুদ্র আছে ঘেরে। : তুবনের শক্তিতে তা লঙ্গিতে না প্রারে॥ থাইতে দেবতা যক্ষ না করে সাহস। নেতের পতাকা উড়ে সোণার কলস।। স্বৰ্গ মৰ্ত্ত্য পাতালে এমন নাহি স্থান। এক মাসে বিশ্বকর্মা করিল নির্মাণ 🛚 🖟 পুরী দেখে রাক্ষদের আর্নন্দ হৈল অতি। লম্বাতে রাজসগণে করিল বস্তি॥

আগেতে করিল রাজ্য সালী আর সুমালী
তার পরে ভূপতি কুবের মহাবলী।
তাহার পশ্চাতে রাজ্য করিল রাবণ॥
অবশেষে ভূপতি হইল বিভীষণ॥
অগস্ত্যের কথা শুনি ঞ্জীরামের হাস।
কহ কহ বলি রাম করিলা প্রকাশ॥

গ**জ**়কচ্ছপের রুত্তান্ত ও গ**র**ুজ় প্রনের যুক্ত।

तिवास परानन मुनि कर विवतन। ভাঙ্গিল হুমেরু শৃঙ্গ কিলের কারণ ॥ কি লাগিয়া বিসন্ধাদ শ্বরুড়,পবনে। বিস্তারিয়। কহ মুনি শুনি তব স্থানে॥ মুনি বলৈ শুন রাম অপূর্বব কথন। গরুড় বলেন যুদ্ধ হৈল যে কারণ। সন্তাপন নামে বিপ্র-ছিল পূর্বকালে। তিন কোটি ধন রাথি স্বর্গবাসে চলে॥ ... সন্তাপনের তুই পুত্র পরম স্থন্দর। ত্মপ্রতাপ বিভাস এ তুই সহোদর **।** জ্যেন্ত পুত্ৰ স্থানে ধন থুয়ে গেল বাপে কমিষ্ঠ করেন দ্বন্দ্ব থনের সন্তাপে॥ ধন শোকে কৃনিষ্ঠ ভাই হইল ছঃথিত। জ্যেষ্ঠেরে কহেন ভাগ দেহ সমুচিত॥ জ্যে খলে পিতা ভাগ না করিল ধন। সম স্থানে ভাগ চাহ তুমি কি কারণ # ধন না পাইয়া কহে বশিষ্ঠের ঠাই। পিতৃধন অংশ নাহি দেয় জ্যেষ্ঠ ভাই॥ কত অংশ পাই আমি বলহ এখন। সেই দাওয়া করিয়া লইব পিতৃধন॥ বশিষ্ঠ বলেন আছে বেদের বিহিত। পঞ্চ অংশের তুই অংশ তোমার উচিত।। কনিষ্ঠ কহিল গিয়া ক্যেষ্ঠ বিভামান। পিতৃধন তুই অংশ দেহত এখন ॥ আমি গিয়াছিকু ভাই বশিষ্ঠের স্থানে। বশিষ্ঠ বলিল্ড ভাগ নাহি দেয় কেনে॥ ..

(जार्छ वर्ष किनेष्ठ कितिर रहन रकरन। , জ্ঞাতি নাশ করিলে কহিয়া অন্য স্থানে।। হীনজন জ্ঞান বুঝি কৈলে মুনিবর ম ধনের লাগিয়া এত হইলে কাতর। বারে বারে নিষেধিত্ব না শুনিলা কানে। গজ হ'য়ে পাপিষ্ঠ প্রবেশ কর বনে॥, কনিষ্ঠ দিলেন শাপ জ্বেষ্টের উপরে 🚶 কর্ম্প হইয়া তুমি থাক সরোবরে ॥ 🖊 চুয়ের শাপৈতে জস্ত হয় ছুই জন। কনিষ্ঠ গজের দেহ করিল ধারণ॥ দ্মশ যোজন গজ দেহ কনিষ্ঠ ধরিল। 🗸 গজের গর্জনে গিয়া মনে প্রবেশিল।। কচ্ছপ সলিলে গৈল গজ গেল বনে। শুণ্ডের ভিতরে গঙ্গ রাথে যত ধন,॥ যুতন কুরিয়া ধন যেই জন রাখে। থাইতে না পায় ধন যায়ত বিপাকে॥ ধন পেয়ে যে জন না করে বিতরণ। র্যথাকার ধন তথা যায় অকারণ॥ ধনেতে বিব্লোধ বাধে শুন মহাশ্য়। যত ব্যয় করে তত পরলোকে হয়—া 🕒 ্রীষ্টের শাপে ধন নহি পায় রক্ষা। ু গত্র কল্ডপের শুন ধনের পরীকা। কহিলাম ধনের বৃত্তান্ত, তব স্থানে। গজ কছপের কথা শুন সাবধানে ॥ জলেতে কচ্ছপ আছে যেই দরোবর্ণে দৈবযোগে গজ গেল জল খাইবারে॥ প্রথর রৌদ্রেতে গ**জ তৃষ্ণা**য় বিকল। ্সরোবর দেখি গঙ্গ থাইতে গেল জল 👢 গঙ্গ দেখে কচ্ছপের প'ড়ে গেল মনে। পূর্ব্বলোভে কচ্ছপ সে শুতে ধরে টানে॥ গঙ্গ টানে বনেতে কচ্ছপ টানে পানী। গজ আর কচ্ছপ উত্তয়ে টানাটানি॥ কেহ কার্ট্রে জিনিতে নারে তুজনে দৌসর ছই ছনে টানাটানি একট ব্ৎসর। বিনতানন্দন গরুড় উড়ে অন্তরীকো। অন্তরীক্ষে থাকিয়া গরুড় তাহা নে<u>ছু</u>খ ॥

এক ৰৎদর যুদ্ধ হৈল অতি ভয়ক্ষর। কেই কারে জিনিতে নারে একই বৎসর॥ কাতর হইয়া গঙ্গ স্কুর্ম নারায়ণ। পাপদেহ নারায়ণ ক্র বিয়োচন॥ গজের কাতর দেখি গরুতে দ্য়া হৈল। বাম পায়ের নথ সিয়া দোঁহারে তুলিল।। গজ কুৰ্ম্ম ল'য়ে পফী উড়িল তথন। যুদ্ধে করে কোথা ল'য়ে করিব ভক্ষণ ॥ ,শ্যামবর্ণ বটর্ক্ষ শত যোজন জাল। অশীতি যোজন মূল নেমেছে পাতাল ॥ চারি গোটা ভাল তার পর্বতের চুড়া॥ সত্তরি যোজন যুড়ি আছে তার গোড়া। গজ কচ্ছপ লৈয়। বৈদে গাছের উপর। সহিতে না পারে রক্ষ তিন, জনার হব ॥ ভর নাহি সহে ডাল মড় মড় করে। ভাল ভাঙ্গি পড়ে যদি মুনিগণ মঙ্গে॥ ভাহিন পায়ের নথে গরুড় ধরে ভালে। মুনিগণ এড়াইল থাকি বৃক্ষতলে॥ क्तिन (म जान नरेंग्र फ्डारनेंग्र (मर्म। ডালের চাপনে মরে স্ত্রী আর পুরুষে॥ বহু পাপে হইয়াছিল চণ্ডাল জনম। গরুড়ের হাতে পা**প হই**ল মোচন।। গজ কত্তপ ল'য়ে গেন ব্রুদার দদন। কহ ব্রহ্মা কোথা লয়ে করিব ভক্ষণ॥ ব্রহ্মা বলে কোথ। দহিবেক এত ভর 🎾 গৈজ কচ্ছপ লয়ে যাহ স্থায়ক শিখন।। তথা গত্র কগ্মপেরে কর্ছ ভক্ষণ i ব্রহ্মার বচনে পক্ষা চলে তভক্ষণ॥ পর্মত উপরে বৈদে করিতে ভক্ষণ। হেনকালৈ সাইল তথা দেবতা পবন। প্ৰবন বলেন পক্ষা ত্যুম কৈন হেখা। মোর টাঁই পড়িলে ছেণ্ডিব তোর মাধা॥ হাবৎ তে।মার নাহি করি অপুমান। আপনা জানিয়া বেটা যাহ ৰিজ্ন স্থান ॥ গরুড় কহেন ছুমি গালি কেন পাঞ্চ। উপযুক্ত শান্তি দিব মহকার ছাত্

গুরুড়ের বচনে পবন ক্রোধে বলে ৮ ্রফেলিব পর্বতে ঠেলি সমুদ্রের জলে॥ গরুড় বলেন বায়ু ব্রুটি না কর। স্থমের পর্বত তুমি নাড়িতে কি পার॥ গরুড়ের বঁচনে পবনে ফ্রেটাধ নাড়ে। . পর্বত দমেত চাহে উড়াইতে ঝড়ে॥ প্রলয় হইল যেন পর্বত উপরে। ত্বই পাথে গিরি ঢাকে বিন্তাকুর্মারে 🗓 🏾 বাড়াইয়া কৈল পাথা সহস্ৰ যোজন। शाश (निध श्वन चार्वन गरन मन ॥ ্রীক্ষড়ের পাথা যেন বজ্রের সোদর। সাত দিন শিলার্থ্টি পাথার উপর॥ মেদের গর্জন আর পড়িছে বাঞ্চনা। পর্বক্রের তবু নাহি নড়ে এক কোণা॥ প্রলয় কালেতে বৈন স্থান্ত হয় নাশ। দেখি যত দেবগণে গণিলা তরাস॥ ব্রহ্মারে<sup>\*</sup>জিজাসা করেন যত দেবগণ। **অটিধ্যিতে মহা**প্রলয় হয় কি কারণ॥ দৈবতার এত বাক্য উনি প্রজাপতি। ্ব দেবগণে লয়ে তবে যান শীঘ্রণতি॥ বীক্ষা বলিলেন শুন দেবঁতা প্ৰবন। আচ্মিতে প্রলয় করহ কি কারণ॥ স্ষ্টি স্জিলাম আমি অতিশয় ক্লেশে। হেন স্থাষ্টি নন্ট কর যুক্তি না আইদো॥ বা শুনে ত্রন্ধার বাক্য কহিছে পবন। প্রলয় শাহাতে হয় করিব সে রণ। প্রনের ঠাঁই ত্রন্ধা শুনি সে উত্তর। বির্দ হইয়া এক্ষা চলিল সত্তর॥ প্রবনে এড়িয়া যায় গরুড় গোটরে। িবিরিঞ্ বলেন পক্ষী বলি হে°েতার্মীরৈ॥ আমি স্থাষ্টি করিকাম ভুমি কর রকা। এক দিক হৈতে ভুমি,ভুলে লহ পাঁখা॥ ব্রেক্মার বচনেতে গর্নড়ে হৈল হাস। তোমার বচনে পাখা করিব প্রকাশ ॥ ব্ৰহ্মা বলেন যে যেমন আমি তাহা জানি। শত যুদ্ধে প্রন তোমারে নাই জিনি॥

ব্রহ্মার বচনেতে গরুড়পক্ষী হাসে। তবেত পরুড় পাখা করিল প্রকাশে॥ গুরুত্-ভূলিতে পাথা গিরিবর নড়ে। ঝড়েতে দে পর্বতের এক শৃঙ্গ পড়ে। চিত্রকুট পর্বত আছে<sup>,</sup> সাগর ভিতরে। স্থমেরুর শুর্জ পড়ে তাহার উপরে॥ লক্ষ)নামে পুরী তাহে কৈল বিশ্বকর্ম। এইনপ গ্রীরাম লঙ্কার শুন জন্ম। মাল্যবান রাক্ষদ লঙ্কায় রাজ্য করে। ত্রিভুবন জিনিল সে পিতাম**হ বরে**॥'ণ সনে করে আমি ব্রহ্মা বিফু মহেশ্বর। সকল দেবতা মেরে স্তাইব ডর ॥ তবে দেবগণ গেল শিবের গোচর।' কহিল ফুভান্ত সদাশিব বরাবর ॥ স্ত্রেশের সন্তান তুরন্ত নিশার্টর ዢ বড়ই দৌরান্ম্য করে স্বর্গের উপর॥ বিশ্বনাথ বলেন শুনহ দেবগণ। মারিতে আমার সাধ্য নহে কদাচন॥ হইয়াছে ছুর্জ্জয় ত্রন্ধার পেয়েূ বর। মরিবে আপন দোষে হুফ্ট নিশাচর॥ দেব দেবী বিপ্র হিংসা করে যেই জন অপিনার লোযে মরে বেদের লিখন॥ এক উপদেশ বলি শুন দেবগণ। রাক্ষম মারিতে পার্রে দেব নারায়ণ॥ রাইট্রার কথা গিয়া ক'হ নারায়ণে। অবশ্য বিহিত হবে শুন দেবগণে॥। মহেশের আজ্ঞা পেয়ে যতেক অমরে। উপনীত হৈল গিয়া বৈক্ঠনগুৱে॥ সম্রমে দেবতাগণ হ'য়ে প্রণিপাত। " রা দ্দের কথা কহে করি যোড়হাত॥• স্থকেশ রাক্ষদ এক ছিল অবনীতে। তিন পুত্র হৈল তার বুদ্ধি বিপরীতে ॥ দেব দ্বিজ হিংসা করি ফিরে অমুক্ষণ। স্বর্গপুরে থাকিতে না প্রারে দেবগণ॥ মারে শেল শূল জাঠা লোটে সর নারী। हिन जिन केतिशोह अमत नगती॥ 💒

ব্রক্ষার বরেতে তারা কারে নাছি মানে। যক রক্ষ কিম্নরাদি আঁটে নাহি র**ে**।। সংসারের কর্ত্তা ভূমি দেব গণাধর 🛂 রাক্ষদ মারিয়া রক্ষ। করঁহ অমর ॥ দেবতার্ ত্রাস দেখি নারায়ণের হাস। স্থতে অমরপুরে কর গিয়া বাস॥ তোমা সবে হিংসে বুদি হুট নিশাদ্র। দেইক্ষণে রাক্ষ্যে পাঠাব যমঘর ॥ আশ্বাদ করিল যদি দেব নারায়ণ। বির্ভ:য় অসরপুরে গেলা দেবগণ ॥ জানিয়া নারদ মুনি এ সব সংবাদ। চলিলেন ল গাপুরে,পরম আফ্লাদ॥ বিসয়।ছে তিন ভাই রত্ন সিংহাসনে। মুনি দেখি সমাদর কৈল তিন জ্নে॥ ু প্রণাচ্ন করিয়া দিল রক্ন সিংহাসন। জিজ্ঞাদিল কহ মুনি শুনি বিবরণ॥ লঙ্কাপুরে আগমন কিসের কারণ। বিলহ হেথায়ে তব কোন প্রয়োজন॥ মুনি বলে তোমার সে হিত চিন্তা করি। অনঙ্গল ভনিয়া আইনু লঙ্কা পুরীয়া ি কৈ ঠাই মি।লয়াছে খত দেবগণ। যুক্তি করি গিয়াছিল বিফুর সদন ॥ তে মাদের কথা কহিয়াছে নারায়ণে। শ্রীহরি করিবে যুদ্ধ তোমাদের সনে॥ হয়েছে মন্ত্রণা এই বৈকুণ্ঠভুবনে 🗀 শুনিয়া আমার বড় ছুঃখ হৈল মনে॥ আমার পিতার ভক্ত যত নিশাচর। বিশেষ অধিক স্নেহ তোদের উপর॥ 🗠 কারণে আইলাম দিতে সমাচার 🏲 ্রাঙ্গলের পথ চিন্তা কর আপনার ॥ এত বলি মুনিবর হইলা বিদায়। নিশাচরগণ ভাবে কি হবে উপায়॥ এঁকজে বসিয়া যুক্তি করে তিন জন। হেনকালে ত্রনা আইলা রাক্ষ্য সদন ॥ তাহার পুরেতে-এই শুনে সমাচার। °মনেতে অধিক ছ**ুঞ্** উপজে ব্রহ্মার ॥ Mile Total Million Care and the second

যত নিশাচর সব ব্রহ্মার আঞ্রিত। র∣ক্ষসের মঞ্চল চিন্তেন অবিরত ॥ শুনি অমঙ্গল বাক্য বুশাইতে হিত। ক্রোধভরে লঙ্কাপুরে হৈল উপনীত॥ ব্ৰহ্মা দেখি সম্ভৰ্মে উঠিল তিন জন। প্রণাম করিয়ে 🕉রে চরণ বন্দন ॥ ভক্তিভাবে বসাইল রত্নসিংহাসনে। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূকা করিল চরণে॥ যোড়হাতে জিচ্ছাসা করিল তিন জন। অ।জ্ঞা কর কি হেতু লঙ্কাতে আগমন ॥ এত দিনে গ বিত্র হইল লঙ্কাপুরী। যা মনে বাসনা কর সেই কর্ম করি॥ ব্রহ্মা বলে সর্বদা বাসনা করি মনে। লঙ্কাতে করহ রাজ্য পর্য কল্যানে॥ থাকিলে আমার বাস্তা হইবে কি কীম। ছাড়িতে নারিবি তোরা স্বজাতীয় ধর্ম। দেব দ্বিজ হিংসা কর পাপক**র্ম্মে মতি।** তুরাচার সভাবেতে ঘটিবে তুর্গতি-৮ ভিন লোক উপায়েতে অমরের পুরী। দেবতাগণের বাস তাহার উপরি॥ খোম যজ্জভাগ দিয়া যে অর্চনা করে। লইতে যজের ভাগ যান তার <mark>যরে</mark>॥ কার মন্দকারী নহে দেবগ্ধণ যত। ভক্তিভাবে যে ডাকে তাহার অনুগত ॥ মুনিগণ ঋষিগণ থাকে তপস্থাতে। দেখ সন্দকারী কেহ নহে কোন মতি॥ দেব বিজ ছুই তুলা ধর্ম পথে মন। তার হিংসা যে করে সে ছণাতি **হুর্জন ॥** অতি অপ্ল আয়ু তোরা ধর্মেতে বি**হীন।** • <del>দে ।</del> হিং<u>না</u> করিয়া বাঁচিবি কত দিন॥ হইয়াছে এক যুক্তি যত দেবগণ। দেবতার সহায় হুয়েছে নারায়ণ॥ বিষ্ণু সনে যুবিবেক কাহার শক্তি। প্ৰক জৰ না পাকিবে বংশে দিতে বাজি। এত বলি কোপ মনে ব্রহ্মার গমন। বিরলে বসিয়া যুক্তি করে. তিন জনা।

মাল্যবান বলে ভাই শঙ্কা ত্যঞ্জ মনে ] তিন জনে যুদ্ধ করি মার নারায়ণে॥ • মাল্যবান কথা শুনি কহিছে স্থ্যালী। শুনিয়াছি নারায়ণ বঝ্নে মহাবলী॥ হিরণ্যকশিপু আদি কর্বভে সংহার। হেন বিষ্ণু মারে বল শক্তি আছে কার॥ মালী বলে সংগ্রামেতে বিনাশিব তারে ! আর যেন দেবগণ যুক্ত নাহি করে॥ বিষ্ণু বড় কুচক্রী কুযুক্তি যত তার। সে মরিলে দেবগণের টুটে অহন্ধার॥ 🗕ক্রিন ভাই মিলে আগে মারি নারায়ণ। · পশ্চাতে মারিব আছে যত দেবগণ॥ মুনি ঋষি মারিব মারিব সিদ্ধ যতি। ঘুচাইব দুেবতার স্বর্গের বসতি॥ এত বার্ল তিন জনে যুক্তি কৈল সার। ঘোড়া হাতী রথ রথী সাজিল অপার॥ তুলিল কটক ঠাট রথের উপরে। বৈকুটে চিলিল তারা বিষ্ণু জিনিবারে॥ ় সিংহনাদ ঘোর শব্দ করে ঘনেঘন। . বৈকুঠের দ্বারে গিয়া দিল দরশন॥ গ্রস্কু বাহনেতে আইলা মারায়ণ। নারীয়ণ সম্মুখেতে বাজে মহারণ॥ মহাকোপে নানা অন্ত্র মারে নিশাচর। বাণরৃষ্টি করিতেছে'বিষ্ণুর উপর॥ ছাইল গগণপথ দিগ্দিগন্তর। পড়িছৈ অনুংখ্য বাণ পট্টিশ তোমর॥ · জাঠাজাঠি শেল শূল মূষল মূদার। লেখা জোখা নাহি বাণ পড়িছে বিশুর॥ ্নারায়ণ বারদাপে ত্রিভুবন নড়ে। রঃফাদের দৈন্য সব মূচ্ছা হয়ে প্লড়ে ॥ কুণিল সুমালী মালী রণে আগুসরে। ছ্বংতিয়া বাড়ি মারে গরুড়ের শিরে॥ · ঝঞ্চনা·চিকুর দম গদাবাড়ি পড়ে। বিষ্ণু লয়ে গরুড় পলায় উভরড়ে র গরুড়ের ভঙ্গ দেখি মাল্যবান হাসে। শ্রীহরি ফিরান তারে কর্দিয়া জাখানে॥

বিষ্ণু বলেন গরুড় তিলেক থাক রণে। পাঠাব রাক্ষদগণে যমের সদনে॥ তোমরে সাঞ্রামে ত্রিভুবনে লাগে ভয়। রাফসের রণে পদাও উচিত শা হয়॥ উল্টিয়া গরু**ড় আইল মহারণে।** চক্ৰবাণ বিষ্ণু অড়িলেন ততক্ৰে। চক্রবাণে মালীর মস্তুক্ত কাটি পাড়ে। মালর্গ্যান হুমালী পলায় উভরত্যে॥ পুনঃ ফিরে নিশাচর নাহি দেয় ভঙ্গ। লোহার মুকার হানে ভয়ে কাঁপে অঙ্গ মাল্যবান বলে তুমি থাকছ জীহরি॥ আজি রণে তোমারে পাঠাব যমপুরী 🛚 শ্রীহরি বলেন বেটা শুন-মান্যবান। 🧸 প্রতিজ্ঞা করেছি আমি দেবতার স্থান॥ অভয় লইয়া গেছে যতেক ৎমগ্ন 🖎 তোরে মেরে ঘূচাইব দেবতার ভর ॥ অবনীতে থাকিলে বধিব সবাকারে। প্রাণ লয়ে যাহ বেটা পাতাল ভিতরে॥ 🕆 মাল্যবান বলে বিষ্ণু কথা বড় টাুন। রাফদের সুঙ্গে যুদ্ধ হারাইবি প্রাণ॥ মালসাট দিয়ে তবে গেল মাল্যবান। যত শক্তি আছে জোর তত শক্তি হান॥ বিক্রম করিয়া **রহে হ**রির সম্মুখে। ধ্মগ্রিবাণ শ্রীহরি মারেন তার বুকে 🛭 অগিত্র%রাক্ষদের সর্ব্ব অঙ্গ পোড়ে। পহিতে না পারে বীর ধায় উভরড়ে॥ শ্রীহরির কোপেতে রাক্ষদে লাগে ডর। পলায়ে রাক্ষদ\_পেল পাতাল ভিডর ॥ হরির ভয়েতে সবে প্রবেশে পাঁতালি। কুবের লঙ্কায় বসি করে ঠাকুরালি॥ প্রথমে লঙ্কাতে রাজা মালী ও স্থমালী। পরে রাজ্য করিল কুবের মৃহাবলী॥ চৌদ্বযুগ রাজ্য করে লক্ষায় রাবণ।' তোমার প্রসাদে রাজা এবে বিভীষণ। রাবণ বধিলা.**তু**মি শক্তি অতিশয় I রাবণ হইয়াছিল রাক্স, ছর্জ্জয়॥

অগন্ত্যের কথা.শুনি রামের উল্লাস। . কহ কহ বলি রাম করিশা প্রকাশ॥

কুবের রাবণ ও তদভাতাদির বিবর্গ। শ্রীরাম বলেন মূনি করি নিবেদন। ব্রক্ষা অংশৈ রাক্ষদ জিমাল কি কারণ॥ তেমনি সন্তান হয় যেরূপ ওরস। .ब्रामार्गर्त वीर्रा रक्ने कमिल त्राक्रम्)। বিশ্বভাবার পুত্র যে কুবের দশানন তুষ্ট্র ভাই তুই জাতি হৈল কি কারণ॥ কুবের হইল যক্ষ রাক্ষ্ণ রাবণ। এক বীৰ্ষ্যে ছুই জাতি হৈল ছুই জন ॥ বিশ্রবার ছুই পুত্র, সর্বব লোকে জানি। রাবণ রাক্ষদ কেন কহ মহামূনি॥ অগস্ত্য স্থানেন রাম কর্র অবধান। ঁরাবর্ণের জন্মকথা কহি তব স্থান॥ মহামুনি পুলস্তা তিশি ব্রহ্মার নন্দন। ্ত্রকার সমান মহাতপে তপোধন॥ স্বয়েরু পর্ব্বতে থাকে যোগাসন করি। কোল কর্মিবারে আইল অনেক স্থন্দরী। দ্বেতা গন্ধৰ্ব কন্সা আইল বিস্তর। সখী সখী মিলি কেলি করে নিরন্তর ॥ তৃণৰূদ্দ মুনিকন্সা রূপেতে অপ্সরা। ত্রৈলোক্যমোহিনী ধনী নাম স্বয়ম্বরা। মুনি থাকেন তপস্মাতে মুদি, ছই আঁঠি। সেইখানে নিত্য আসে কন্সা শশিমুখী॥ 🥠 নাচে গায় মুনির নিকটে করে রঙ্গ। প্রতিদিন মুনির তপস্থা করে ভঙ্গ।। কোপেতে পুলস্ত্য মুনি শাপ দিল তানে। বিনা পুরুষেতে গর্ভ হইবে উদরে॥ তবু নাহি শুনে কফা নাচে গায় সংথ। কোপেতে পুলস্ত্য মূনি শাপিলেন তাকে॥ না•শুন আমার কথা কোন অহস্কারে। মুনি শাপে কন্সার স্তনেতে ছগ্ধ ঝরে ॥ অপমান পেয়ে গৈল বাপের আলয়। কুমার ছুর্গতি দেখি পিতা স্তব্ধ হয়।

তৃণরুদ্দ শুনিয়া সকল বিবর্ণ। পুলুন্ত। निकरि (शन मिनन वहन ॥ প্রণাম করিল গিয়া পুলুস্ত্যের পায়। জিজ্ঞাসা করিল মুনিবিসতি কোথায় 🛚 তৃণরন্দ বলে থাকি 🏚 ই গিরিপুরে। দিয়াছ দারুণ শার্প আমার কুন্সারে॥ অনূঢ়া কন্মার গর্ভ শুনে লাগে ত্রাস। স্তনযুগে তুগ্ধ কারে একি সর্বনাশ। বুনি বলে তোর কন্সা বড়ই চঞ্চলা। ভাঙ্গিল তপস্থা মোর করি অবহেলা॥ করিশ কুকর্ম যে যৌবন অহঙ্কারে। দিরাছি তাহার মত প্রতিফল তারে॥ তৃণরুন্দ বলে দোষ ক্ষম মহাশয়। তুমি না করিলে দয়া জাতি নাশ হয়॥ মুনি বলিলেন আর কি আছে উপায়। বলেছি যে কথা তাহা খণ্ডন না যায়॥ ज्नद्रक तरल यूनि कत व्यवधान । পরম তপস্বী তুমি ব্রহ্মার সমান॥ 🚅 তোমার অসাধ্য কিছু নাহিক সংসারে ৷ ইহাতে সকলি তুমি পার করিবারে॥ বালিকা আমার কন্সা বিবহ না হয়। হেন কন্সা গৰ্ভবতী শুনে লাগে ভয়॥ শাপ্নেতে হইল গর্ভ কেই না বুঝিবে। বলহ কেমনে মুনি জাতি রক্ষা হবে॥ মুনি বলে তৃণরুল কি আছে যুক্তি। কিদেতে হইবে তব কন্সার নিষ্কৃতি ৰা ज्वातन वरत यनि इंडेरन मन्य । দেই কঁন্যা বিভা তুমি কর মহাশয়। মুনির হইল মন বিভা করিবারে। ভূণবুদ্দ ক্ফুা দান করিল মুনিরে॥ করিল মুনির সেবা কন্মা গুণবভী 🕨 🧲 মুনি তারে দিল বর হয়ে হুন্টমতি॥ মম শাপে গৰ্ভ হয়ে পাইলে অপমান। মমু বরে প্রাস্থিবে উত্তম প্রতান ॥ সেই গর্ভে জন্মেন বিশ্বশ্রবা মহামুনি। ভর্ম্বাজ কম্মা বিভা করিলেন তিনি 🛭

ভরদ্বাজ মুনিক্সা নাম তার লতা। তার গর্ত্তে জন্মিলা কুবের মহারথা।। বিশ্বশ্রবার ঔরদেতে কুবেরের জন্ম। কুবের করিল তুপ আগামিয়া ধর্ম। কুবের করিল তপ সঞ্চত্র বৎসর। তার তপ দেখিয়া ব্রহ্মায় লাগে ডর ॥ ব্রক্ষার বরেতে কুনের হইল অমর। অমর হইল আর হইল ধনেশ্র ॥. পবন বরুণ যুগ অগ্নি পুরন্দর। সবে মিলে কুবেরেরে দিলা বহু বর॥ ্র, প্রাইণ পুষ্পক রথ কি কব বাথান। - আপনার হাতে ব্রহ্মা করিল নির্মাণ॥ রথসজ্জা করি দিল রথের সারথি। রাজহংদ,বহে রথ পবনের গতি 🛚 দশ স্ক্রেন রথখন অতি স্থচিকণ। পৃথিবী ভ্রমিতে পাহর যদি করে মনে॥ বর পেয়ে,কুবের আনন্দ হৈল মনে। প্রণামু করিল গিয়া ঝাপের চরণে॥ অতুল ঐশ্বর্য্য ত্রন্মা দিল বর দান। সবে মাত্র নাহি দিল থাকিবার স্থান।। পিতার নিকটে যক্ষ করিল মিনতি। আজ্ঞা কর কোথা পিতা করিৰ বসতি 🖟 বিশ্বপ্রবা বলেন তুমি ধন অধিকারী। তোমার বদতি যোগ্য স্বর্ণ লঙ্কাপুরা॥ রাক্ষদের রাজ্য সেই পুরী মনোহর। রাক্ষ্য পলায়ে গেছে পাতাল ভিতর॥ কুবের বলেন পিতা করি নিবেদন। রাক্ষদ পলায়ে গেল.কিদের কারণ॥ বিশ্বপ্রবা বলেন ছফ্ট নিশাচরগণ। ত্বন্ত দেখি রিপু হইলেন নারায়ণ।। বিষ্ণুর স্বঙ্গেতে যুদ্ধ করিল বিস্তর। विक्षुर्ठेटक गतिल অনেক निभावत ॥ কোপেতে করিল আজ্ঞা দেব জ্রীনিবাস। পৃথিবীতে পাকিলে করিবে সর্বনাশ। বিষ্ণুভয়ে ভঙ্গ দিল যত নিশাচর। লুকায়ে রয়েছে গিয়া পাতাল ভিতর॥

দে অবধি শৃত্য পড়ে আছে লঙ্কাপুরী। তথা গিয়া থাক পুত্র ধন অধিকারী॥ পিতৃ,আজ্ঞা পেয়ে দে কুবের হুন্টমতি। লঙ্কার ভিতরে গিয়া করেন বসতি॥ পুষ্পক বিমানে কুবের বেড়ায় অন্তরীক্ষে। পাতালে থাকিয়া তাহা রাক্ষদেরা দেখে॥ দেখিয়া দ্বিগুণ খেদ বাড়িল অন্তরে। রাক্ষ্মের স্বর্ণলঙ্কা হ'ইল কুবেরে। বসিয়ে যন্ত্রণা করে লয়ে মন্ত্রীগণে। কুবেরের স্থানে লঙ্কা লইব কেমনে 🖡 বিশ্বশ্রবার অধিকার হয়েছে লঙ্কার। পিতৃধন কুবের করেছে অধিকার॥ পুনঃ যদি বিশ্বশ্রবার পুত্র এক হয়। পিতৃধন বলি সে লঙ্কার অংশ লয়॥ যত্তপি দৌহিত্র হয় বিশ্বপ্রবানন্দন। ছুই দিকে অধিকারী হবে হেন জন 🖫 এতেক মন্ত্রণা করি ভাবিল মনেতে। বিশ্বপ্রবায় দান দিব আপন ছহিতে॥ খলের স্বভাব খল ছাড়িতে ন। পারে। কোপে ডাকে মাল্যবান আপন কন্সারে॥ নিক্ষা উ।হার নাম নবীন যৌবনী। অকল্প শশীমুখী মরালগামিনী॥ মুগেন্দ্র জিনিয়া কোটি রামরম্ভা উরু। হরিণাক্তি কামের সমান যুগা ভুরু॥ জিনি ব্রস্থা তিলোভ্যা নিরুপ্যা নারী। ্তিল ফুল জিনি নাসা নিক্সা স্থন্দরী॥ যৌবন তরঙ্গে রঙ্গে ভঙ্গিমা স্থঠাম। পিতার চরণে আদি করিল প্রণাম। মাল্যবান বলে আইস্প্রাণের কুমারী। সাবিত্রী সমান হও আশীর্বাদ ক্রি॥ মাল্যবান রলে কন্সা রূপেতে রূপসী।. • তাহাতে মায়াবী বড় জাতিতে রাক্ষদী॥ এই উপরোধ করি তোমার গোচর। . বিশ্বভাবার পাশে গিয়া মাগ পুত্রবর ॥ তাহার রমণী হ'মে থাক তার ঘরে। যে রূপেতে পুত্র জন্মে তোমার উদর ॥

পিতার বচনে অতি হইয়া লজ্জ্তা। যে আজ্ঞা বলিয়া চলে হইয়া স্বরিতা॥ <sup>।</sup> এতেক রূপদী শশী ভুবনমোধিনী। করিয়া বিচিত্র সাজ চলে প্রবদনী মহাগুনি বিশ্বশ্রবা আছেন ভপস্থায়। নিক্ষা বিভিত্ত বেশে সম্মুখে দাপ্তায় ॥ বিশ্বশ্রবা জিজ্ঞানে তারে কৈ তুমি রূপগা। , নিক্ষা কৃষিল আনি পুঁটা, অভিলাদী ॥ . পত্নীতাৰে আনমাতে থাকিব তোমার। মুনি বলে থাক প্রিয়ে গুহেতে আমার॥ বৰ্বনতে मितिभी ६८म सम १८३। এক কভা ভিন পুত্র ধরিবে উপরে॥। জ্যেষ্ঠ পুত্র হরে অ. ৬ বিক্লতি আকার ট বাহুনলৈ শাসিবেক এতিন সংসার॥ इन्द्र संबुग, शूख (म यां 5 कुलन । .

ৰ আছত ভাল্পা। ক্রিবেক খন্টার দের বিজ হিংসে। প্রধার দোষে তারা মরিবে সবংশে 🛭 বিজা হবে দুৱন স্থানীল। অভি জোলা। পেই মজাইনে স্বাষ্ট্র ইইল বিচৰান। স্থানের উচিত পুত্র হইবে কলিও। পেন হিজ ভক্তভাক্ত করণান ভোষ্ঠ।। 🕻 এতেক কহিল যদি মুনি মহাশ্য়। निक्मात इरे एटक वाजिमाना वस ॥ যোড়হাতে কহে ভণে গৃথির গোচর। স্মামারে কেন্দ্র আজি। কৈলে গুনিবর ॥ তোমার ঔরদে পুত্র জন্মিবে যে জন।: ধর্মশীল না হইবে এ আর কেনন।। মুনি বলে বিয়াদিত না হও সন্দরি। দৈবৈর ঘটনা আমি খণ্ডাইতে নারি। অগ্রির পতন কালে চাহিয়াছ বর। খিয়ি হেন ছুই পুত্র হইবে ছুক্তর।। এত বলি বিশ্বশার তপস্থাতে যান। নিক্ষা প্ৰসৰ কৈল চারিটী সন্তান॥ প্রথম সন্তান হয় ক্লপুর্বন ইটাম। দশ মুণ্ড কুড়ি বাহু বিংশতি লোচন॥ [ 49 ].

সর্ব্ব ভ্রেষ্ঠ রাবণ ভূবন কাঁপে ডরে। কুম্বকুর্ণে প্রসব করিল তার পরে॥ বিকৃতি আকার দেহ বিষম লক্ষণ। ভারে দেখে অন্তরে কাঁপিল দেবগণ।। সূতিকাগৃহেতে এমের্নিল যত নারী। गुर्थ পূরে একবারে সাপটিয়া ধরি॥ কভারহ ভূমিষ্ঠ হংল তার পরে। মুখের পাতন দেখি মবে কাপে ভবে। निङ्' शिष्ट करत जिस्ता विश्वती । নাতের নিখাস তার কামারের জাঁতা 🖁 সন্মুনিতেই নথ ধেন ক্লার আকার। 🕡 সূপাণখা নাম তার বিখ্যাত সংসার॥ কথা দেখি নিক্ষাৰ পুলকিত মন। ে অবশ্রেনে ভূমিষ্ঠ ধান্ত্রিক বিভাষণ ॥ তিন পুল এক কতা ইইল গ্রামব। । গুড় ধ্যাচার পাইল রাক্সেরা স্ব ॥ ্ৰেফ রাজ্য সঙ্গে অহিল মাল্যবান ৷ বহু হাত্র ধন দিয়া করিল কল্যাণ। ভ্ৰমাত্ৰ লেখিয়া স্বাহিত কৈল মন। ्तभ्त भ्यार १ करते चिचित्र श्रम्म ॥ বিশ্বভাৱার আভা**মেতে নি**ক্লা রহিল। মকুদ্য আচারে ভগা কত দিন গেল।। দশানন ব্যিয়াছে নিক্যার লোনো ৷ প্রতঃ সন্থায়িতে কুলার আই**গ হেনকালে** ৈকুবের ভার্ণান করে প্রিচার চরণে। সংহতে নিক্ষা ভারে দেখায় রাবণে।। ं आभिशार्ष्ण कृतवत तप्तथंश निव्यमान । বৈমাত্রের ভাই তেরে যঞ্জের প্রধান॥ বিধাত। দিয়াছে করি ধর্ন অধিকারী। নেই গ্রহারে ভাগ করে লঙ্কাপুরী ॥ ভোৱ খা গ্ৰামহের নিশ্বিত শেই লঙ্কা। পায়ে রাক্ষদের রাজ্য নাছি করে শঙ্কী 🖫 উহারে জিনিয়া লঙ্কা-পার যদি নিতে। তাৰেত খানাৱ ব্যথা দুচিবে মৃনেতে॥ দশানন বৰ্ণে মাতা না ভাব বিষয়দ। কেড়ে লব লফাপুনী তোমার প্রসাদে॥

কঠোর তপস্থা যদি করিবারে পারি। কুবের জিনিয়া তবে লব লঙ্কাপুরী॥ • শুনিয়া মায়ের থেদ হইলা কাতর। তপস্থা করিতে যায়,হিমাদ্রি শেথর 🛚 কুম্ভকর্ণ দশানন আর বৈভীষণ। গোকর্ণ বনেতে তপ করে তিন জন॥ কুম্বকর্ণ করে তপ বড়ই দ্রন্দর। উদ্ধিপদে হেঁট সাথে থাকে নিরন্তর॥ ত্রীমকালে অগ্নিকুণ্ড জ্বালি চারি পাশে। সে অগ্নির শিখা গিয়া লাগয়ে আকাশে। ু শীওকালে জলে থাকে দিবস রঙ্গনী। নাহি আহারাদি নিদ্রা খাসগত প্রাণী॥ কত দিনে ফল মূল করিল আহার। া রাক্ষদের তথা দেখি দেবে চমৎকার॥ কস্কৈর্র তপস্থা তারা করে তিন জন। ব্বক্ষের গলিত পত্র করয়ে ভক্ষণ॥ অনাহার নিরন্তর বায়ু আহারেতে। ত্রিন ভাই তপস্থা করিল হেনমতে॥ ্নাহিক শিশির উষ্ণ নাহিক বরিষে। করয়ে কঠোর তপ রাজ্য অভিলাযে॥ ্-মাণায় পিঙ্গল জটা বাকল পরিধান। আচরিল তপস্থার যেমত বিধান॥ লোভ মোহ কাম ক্রোধ ছাড়ি ছয় রিপু। অস্থিচর্ম্ম সারে মাত্র জীর্ণ হম বপু॥ তপস্থা করিল পাঁচ সহত্র বৎসর। রাক্ষদের ওপস্থাতে ত্রিভুবনে ডর॥ ~য়ুতেক বৈবতাগণ চিস্তিত অন্তরে। काङ्कि राष्ट्राम लट्व क्रुके निभावतत ॥ ইন্দ্র বলে আমার ইন্দ্রত্ব পাছে লয়। চন্দ্র সূর্য্য ভাবে স্দা কি জানি কি হর। ,यम वर्तन लाहेरवक मम व्यक्तिंत 🏳 প্রতালে বাস্থকি ভাবে কি হবে আমার ॥ না জানি কি বর চাহে ছুফ্ট নিশাচর। সকল দেবঁতা গেল বি**ন্দা**র গোচর ॥ ব্রন্ধার দিকটে গিয়া ক**হে সমাচার।** রাক্ষদ তপস্থা করে অতি ভয়ঙ্কর॥

কি. জানি কাহার পদ লইবে কাড়িয়া। নিশাচরে সান্ত্রনা করহ তুমি গিয়া॥ এতেক শুনিয়া ত্রহ্মা গেলেন সম্বর। ব্রেক্সা বলিলেন বর মাগ নিশাচর॥ রাবণ বলে বর যদি দিবে মহাশয়। আমারে অমর বর দিতে আজ্ঞা হয় ॥ ত্রপা বলিলেন তুমি চাহ অন্য বর। আমি না পারিব **ওতারে** করিতে অমর ॥ তুষ্ট নিশাচর জাতি নহ যে ধর্মিষ্ঠ। তোমরা অমর হৈলে মজাইবে সৃষ্ট॥ রাবণ বলেন যদি না কর অমর। তোমার স্থানেতে নাহি চাহি অন্য বর॥ যথা ইচ্ছা তথা ব্রহ্মা করহ গমন। এত বলি পুনঃ তপ করয়ে রাবণ ॥ রাক্ষসের তপ দেখি কাঁপে ত্রিভুবন। বিষম উৎকট তপ করে তিনজন স কুম্বর্কর্ণ করে তপ দেখিতে তুষ্কর। হেঁটমাথা করি রহে ছুই পা উপর॥ ত্রীষ্মকালে অগ্নিকুণ্ড জ্বালি চারি পাশে। উপরেক্তে খরতর ভাস্কর প্রকাশে॥ বরিয়াতে চারি মাস থাকে পদ্মাসনে। শিলা বরিষণ ধারা বহে রাত্রি দিনে॥ শীতকালে স্নিগ্ধ জলে থাকে নিরন্তর। এইরূপে তপ করে,অযুত বৎসর॥ অযুত বংসর তপ তপনের স্থানে। উদ্ধি করে ছই বাহু ঠেকেছে গগণে॥ অযুত বৎসর্ভপ করে বিভীষণ। স্বর্গেতে তুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ॥ অুযুত বৎসর তপ করিল রাবণ। অনেক কঠোর তপ করে দশানন । এক মাথা কাটে এক হাজার বংসরে । ব্রহ্মারে আহুতি দেয় আগুণ উপরে I নয় মাথা কাটে নয় হাজার বৎসরে ! শেষ মুগু কাটিবারে ভাবিল অন্তরে # থড়গ ধরি শেষ মুগু করিতে ছেদন। ব্রহ্মা আসি উপনীত রাবণ সদন !

ব্রহ্মা বলিলেন তপ না করিদ আর। যত চাহ তত দিব ধন অধিকার॥ দশানন বলে যদি মোরে দিকে বর। তব বরে সংগ্রামেতে হইব অমর। ব্রহ্মা বলেন অমর রর বড়ই চুষ্কর। ছার্ডিয়া অঁমর বর চাহ অন্য বর॥ রাবণ বলেন যদি না কুর অমর। সদয় হইয়া দেহ চাহি থৈই বর । যক্ষ রক্ষ দেবতা কি গন্ধর্ব অপ্সর 1 চরাচর খেচর পিশাচ বিনধর॥ কার বাণে না মরিব এই বর দেহ। সকলে জিনিব আমি না পারিবে কেই। ব্ৰহ্ম। বলেন যে বর চাহিলে নিজ মুখে। তুষ্ট হ'য়ে সেই বর দিলাম তোমাকে॥ যত থত জাতি বীর আছমে সংসারে। নিজ বাহুবলে ভুমি জিনিবে সবারে॥ বাকি আছে তুই জাভি নর আর বানর। দশানন বলে মোর তারে নাহি ডর॥ বাকি যে বানর নর ধরি ভক্য মধ্যে। নর আর বামরে কি জিনিবেক যুত্র ॥ রাবণ বলিছে পুনঃ করি যোড়কর। কাটা মুগু বোড়া যাকে দেহ এই বর ॥ ত্রক্ষা বলেন দিই বর শুন হে রাবণ। মুণ্ড কাট। গেলে তোর না হবে মরণ॥ কাটামুণ্ড যোড়া ত্যোর লাগিবেক ক্ষন্ধে। রাবণ প্রণাম 'কৈল মনের আন্দেন। তবে ব্ৰহ্মা উপনীত বিভীষণ স্থানে। বর মাগ রিভীষণ যাহা লয় মনে॥ বিভীষণ প্রণামিল যুড়ি ছাই কর। ধর্মেতে হউক মতি মাগি এই বর॥ ত্রকা। বলিলেন তুষ্ট হইলাম মনে.। পক্ষর অমর হও আমার বচনে॥ বিনা শ্রমে সর্ব্ব শাস্ত্রে হইধে নিপুণ। ক্রিছুবনে সকলে ঘূষিবে ত্ব গুণ॥ : তার পরে কুস্তকর্পে গেল₁ বুর দিতে। দেখিয়াত দেবগণ লাগিল কাঁপিতে॥

দেবগুল বলে ভাগ্যে না জানি কি হয়। বিনা বরে কুম্ভকর্পে দেখে লাগে ভয়॥ বিধির নিকটে বর পাইলে কুম্ভকর্। ধরিয়া দেবতাগণে করিবেক চুর্ণ॥ এত ভাবি দেবগণ কঁরিয়া যুক্তি। তাঁক দিয়া আনাইলু দেবী সরস্বতী॥ দ্বীরে কহিল তবে যত দেবগুনে। এই নিৰেদন মাতা তোমার চরণে॥ বিধি গিয়াছেন কুম্ভকর্ণে দিতে বর। বৈস গিয়া রাক্ষ্মের কণ্ঠের উপর॥ বর দিতে প্রজাপতি চাহিবে যথন। তুমি বল নিদ্রে আমি যার অনুক্রণ॥ পাঠালেন যুক্তি করে যতেক অমা । দেবী বসিলেন তার কণ্ঠের উপর ॥ বিধি বলেন কি বর মাথহ নিশাচর । কুম্ভকর্ণ বলে নিদ্রা যাব নিরন্তর॥ বিরিঞ্চি বলেন বর চাহিলে ফোন•। দিবানিশি নিদ্রা যাও হ'য়ে অচেতন 🎩 সরস্বতী চলিলেন স্প্রপন ভবন। নিদ্রা যায় কুন্তুকর্ণ হ'য়ে অচেতন॥ বর শুনি দশানন আইল শীঘ্রগতি। ব্র**ন্দা**র চরণে ধরি করত্যে মিনতি॥ দশানন বলে স্বস্টি আপনি স্কালে। ফল সহ বুক্ত কেন কটি ভালে খুলে॥ কুম্ভকর্ণ তোনার সর্বন্ধে হয় নাতি। ি এমন দারুণ শাপ না হয় যুক্তি॥ নিদ্রা যাবে তবঁ বাক্যে না হইবে জান। নিদ্রা জাগরণ প্রভু করহ বিধান॥ কাতর খইয়ে ধরে ত্রন্সার চরণে। কুন্ত দুর্ণ বর শুনি হামে দেবগণে॥ সদয় হইয়া বেন্ধা বলিলা বচন। ছ্র মাম্ নিজা এক দিন জাগরণ॥ অদুত ধরিবে বল অধুতি ভকণ্। একে গর সমূরে জিনিবৈ তি ভূবন। যুদ্ধে কেহ না আঁটিবে কুম্ব কৰিরে। কাঁচা নিদ্রা ভাঙ্গিলে যাইবে যমঘরে॥

এতেক বলিয়া ব্ৰহ্মা গেল নিজ স্থানে। তুই ভাই কুম্ভকর্ণে ক্ষক্ষে করে আনে।॥ বিশ্বশ্রবার যরেতে আইল তিন জন। রাবণ পাইল বঁর কাঁপে ত্রিভূবন ॥ সুমালী শুনিয়া তাহা অতি হর্ষিত। ় পাতাল **হইতে** তারা উঠিল স্ববিত॥ স্মালী রাক্ষদ উঠে লয়ে পরিজন। মহোদর মারীচ প্রহন্ত অকম্পন'॥ নিজ পরিবার ল'য়ে উঠে মাল্যধান। বজ্মুষ্টি বিরূপাক্ষ ধূত্র খরশান॥ 🟲ছিল সাল্যবানের তনয় চারি জন। ধার্মিক সে চারিজনে নিল বিভীষণ॥ মাল্যবান কোল দিয়ে কহে দশাননে। ুপুনঃ ষ্টুচিলাম সবে তোমার কল্যাণে॥ যেকালে তোমার বাপে কন্সা দিলাম দান সেই দিন ভাবি ত্বঃথে পাব পরিত্রাণ॥ বিষ্ণুভয়ে হয়েছিত্ব পাতাল নিবাসী। তোমার ভরসা পেয়ে পৃথিবীতে আসি॥ রাক্ষদের রাজ্য মে ধনক লঙ্কাপুরী। ্ হ'য়েছে সে লঙ্কায় কুবের অধিকারী॥ কুবের নিকটে দূত পাঠাও এক জন। লঙ্কাপুরী ছেড়ে যাউক নহে দিক রণ 🛭 অনাবাদে এরপে রহিব কত কাল। লশ্বাপুরী কেড়ে ল'য়ে কর ঠাকুরাল॥ রাবণ বলে মাতামহ কি কহ আপনি। জৌষ্ঠ,ভাই মহাগুরু পিতৃ তুল্য জানি॥ জ্যেষ্ঠ সঙ্গে বিশ্বাদ কোন জন করে। হেম বাক্য না বলিহ সভার ভিতরে॥ <u>রাবণ এতেক যদি কহে সাল্যবানে।</u> প্রহস্ত ডাকিয়া বলে সভা বিভাষানে ॥ े কুবেরের মান্স রাথ জ্ঞাতিগণ ছঃখী। া ত্রিভুবনে কে আছে ভ্রাতার স্থথে স্থী॥ দেখ দেব দানব গদ্ধৰ্বব দৈত্যগণ। ভাতাকে মারিয়া রাজ্য লয় কত জন 🛭 তাহার প্রমাণ দেখ কহি তব স্থান। মন দিয়া শুন তবে তাহার বিধান॥

বৈষাত্রেয় ভাই মারে দেব পুরন্দর। ভাই মারি স্বর্গেতে হইল দণ্ডধর॥ গরুড়ের ভাই নাগ সর্বলোকে জানে। গরুড় পাইলে খায় হেন সর্পগণে॥ সর্বজন ভাই মেরে করে ঠাকুরাল। ভায়ের গৌর্ব কে রেখেছে কর্তকাল'॥ গুরু বলি মান কিন্তু জ্ঞাতি মনোত্বঃ । কুবের প্রভুত্ব করে তোমার কি স্থুখ 🛭 . পূৰ্ব্বে জননীকে তুমি দিয়াছ আশ্বাস। জিনিয়া লইব লঙ্কা কুবেরের পাশ।।. ভুলিলে সে সব কথা তুমি কি কারণ। ইহা শুনি উদেয়াগী হুইল দশাননঃ॥ তখনি ডাকিয়া দুতে কহিছে রাবণ ! দূত তুমি যাহ শীঘ্ৰ কহ বিবরণ॥ রাবণের দূত গিয়া নোঙাইল মধা। যোড়হাতে কুবেরের স্থানে কহে কথা॥ রাক্ষদের রাজ্য এই কনক লঙ্কাপুরী। এ স্থানে কেমনে রবে ধনের অ ধকারা।।. অপিনার গৌরব রাখ রাবণ সম্মান। ছাড়িয়া ক্ষমক লঙ্কা যাহ অশু 'ছান ॥ তুরন্ত রাক্ষদ জাতি বুদ্ধি বিপরাত। লঙ্কা দিয়া রাবণেরে করহ পিরাত॥ মাত্ৰহ বাজ্য তাই অধিকার করে। কি সম্পর্কে আছু তুমি লঙ্কার ভিতরে॥ রাবণ গৌর্ব রাখ শুন ধনেশ্ব। ছাড়িয়া কনক লঙ্কা যা**হ স্থা**নান্তর॥ রাবণের দূত যদি এতেক কহিণ। কুবের পিতার কাছে সব জানাইল॥ বিশ্বপ্রবা বলেন শুন ধনের প্রধিকারী। তুরন্ত রাক্ষস আমি কি কহিতে পারি॥ ব্রহ্মার বরেতে নাহি মানে বাপ ভাই। থাক গিয়া **স্থানান্ত**রে **ছন্দ্রে কা**য **নাই**।। কৈলাস পর্ব্যতে যাহ যথা ভাগীরখী,। সেইখানে গিয়া তুমি করহ বদতি।। বিশ্বশ্রবার বচনে কুবের পুলকিত। রাবণের দূত গেল কৃহিয়ে স্বরিত।।

কুবের পাঠায় দৃত কুরিয়া মিনতি। মম আশীর্কাদ বল রাবণের প্রতি॥ ছাড়িয়া কনক লক্ষা যাব স্থানান্তর। কিন্তু নাই অংশাঅংশী ধনের উপীর। ত্রিশ কোটি যক্ষে বহে কুবৈরের ধন। লক্ষা ছেড়ে কৈলাসেতে করিল গমন॥ লকা পেয়ে রাক্ষদের পর্ম পিরীতি। ্লক্কাতে করেন রাজ্য রাক্ষস ভূর্মতি॥ স্তমন্ত্রণা কুরিয়ে সকল নিশাচরে। রাবণে করিল রাজা শঙ্কার ভিতরে॥ মুগয়া করিতে গেল ভাই তিন জন। ময়দানুবের সনে হৈল দরশন ॥ ক্যারত্ন আছে তার দর্বলোকে জানি। ত্রিভুবন জিনি কন্সা রূপেতে মোহিনী॥ কন্সা দেখে পিতা মাতা বড়ই ভাঁবিত। ' কাৰে কন্সা বিভা দিব না জানি বিহিত॥ রাবণ বলে কন্স। ল'মে কেন আছ বনে। দানব আপন কথা কহে রাজা শুনে 1 দানব বলেন অবধান মহাশায়। কোন কুংল জন্ম তব দেহ পরিচয়॥ • দশানন বলে আমি বিশ্বপ্রবানশন। রাক্ষপের রাজা আমি নাম দশানন ॥ ময় বলে আমি বিশ্বশ্রবারে ভাল জানি। বিবাহ করহ কন্তা আমার আপনি॥ কন্সাদান করে মূর পাইয়া কৌতুক। भाक्त नारंग त्मलभाषे फित्नन त्यो ठूकं॥ পর্বনের ভগ্নী শেল সংসারে বিদিত। সেই শেলে হইলেন লক্ষণ মূচ্ছিত॥ রাবণের ব্রহ্মশাপ দানব না জানে। কন্স। দান করিয়া বিশ্বয় হৈল মনে॥ 'রিমোচন রাজকন্সা রূপেতে উ,জ্বলা। কুম্ভকণ বিভা কৈল রূপে চন্দ্রকলা॥ সাত যোজন দীর্ঘ অঙ্গ কুম্ভকর্ণ বার। তিন যোজন দার্ঘাকার কন্সার শ্রার ॥ বর কন্মা উভয়ে হইল স্থাভেন। কি রাজযোটক ব্রহ্মা করিল স্থজন।।

সরমা নামেতে ছিল গন্ধর্ব কুমারী। বিভীষণ বিভা কৈল পরমা স্থন্দরী॥ মুগয়াতে গিয়া বিভা কৈল তপোৰনে। বিবাহ করিয়ে ঘরে আইল তিন জনে ॥ **मरम्नामत्री १.७ जक्ष्म शूळ ८म.घनाम ।** তারে দেখি দেরগৃণে গণয়ে প্রমাদ॥ মেঘের গর্জন গর্জে লঙ্কার ভিতরে। দেব দানব ত্রিভুবন কাঁপে যার ডরে॥ কৌতুকে রাবণ রাজা আছে লঙ্কাপুরে। 'দেব দানবের কন্সা ল'য়ে'কেলি করে॥ লঙ্কাপুরে কুম্বকর্ণ নিদ্রায় অচেতন।' ত্রিংশৎ যোজন ঘর বান্ধিল রাবণ।। পরিখা যোজন দশ আড়ে পরিসর। কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় তাহার ভিতর্॥ ত্রিশকোটি রাক্ষদে নিদ্রার দ্বার রাথে। কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় আপনার স্থ্রে॥ চারি চারি ক্রোশ যুড়ে ঘরের জুয়ার। রতন পালক্ষে শুয়ে বীর অবতার ॥ শূতা হইতে দৃষ্ট হুয় অৰ্দ্ধ কলেবর। কুম্ভকর্ণে দেখে কাঁপে যতেক অমর॥ কুম্ভবণ নিদ্রা ভাঙ্গি উঠিবে যে দিনে। 🥤 •স্বৰ্গ মৰ্ত্ত্য পাতালে সকলে তাহা জানে॥ সেই দিনে সকলেতে সাবধানে কিরে। দেবগণ কম্পামান অমরনগরে॥ কুস্তকর্ণ নিদ্রা যায় ঘরের ভিতরে। দেখিয়াত পুরন্দর চিন্তিত অন্তরে ম বিধির বরেতে রাবণ কারে নাইি মানে। (मव मानरवत करा। धरत धरत आरन ॥ ইন্দ্রের নূন্দূন বন আনে উপাড়িয়া। কার সাধ্যানবারণ করিবে আসিয়া॥ মুনি ঋষি দেবতার হিংস। করে কিরেন্ যন নাহি নিজা যায় রাবণের ডরে॥ কুবের শুনিল রবিণের যত্কশা। দুত পাঠ।ইয়া দিল জানাইয়া ধ্যা॥ কুবেরের দূত রাবণে নোঙায় মাথা। শোড়হাত ক্রি কৃহে কুবেরের কথা॥

দূত বলে মহারাজ তব হিত চাই। তোমারে বুঝাতে পাঠাইল তব ভাই.॥ বিশ্বশ্রবার পুত্র তুমি কুলে অবতার। তোমায় করিতে হয় উত্তম আচার॥ দেবতার হিংসা কর দেবগণে ছঃখী। ঋষি তপদ্ধীর হিংসা কোন শার্ট্টে লিখি॥<sup>,</sup> দৈবতা ঋষির কেংপে বিপরীত ঘটে। সাধুজন হিংসা করি পড়েত সঞ্চটে॥ দেবতার শাপে ছঃখ পায় নিরন্তর। ভামার ঠাকুর ফক্ষরাজ ধনেশ্বর॥ ক্রিলেন উগ্র তপ মলমা শিখরে। সর্বদা বিরাজে তথা পার্ব্বতা শঙ্করে॥ ছলরূপে ভ্রমেণ চিনিতে কেহ নারে। .তুজনে করেন কেলি মলয়া শিখরে॥ কেলি ক্রীড়া কৌতুকে ছিলেন তুই জনে। কুবের চাথিয়া ছিল বামচক্ষু কোণে॥ কুপিলেন ভবানী কুবের দরশনে। কুবেরের বামচকু পুড়ে সেইফণে॥ এক চকু পুড়ে গেল ওন লক্ষের। এক চক্ষে তপ কগ্নে সহস্র বংসর॥ 🗣 তথাপি না ঘূচিল দেবীর কোপানল। কুবেরের আঁথি আছে হইয়া পিঙ্গল।। দেবতার শাপ কভু না যায় খণ্ডন। দেবতাগণের হিংসা কর কি কারণ। তব অমঙ্গল দেব চিন্তিবে সদাই। তোগা বুঝাইতে পাঠাইল তব ভাই॥ এত যদি কহে দূত রাবণ গোচরে। শুনিয়া রাবণ রাজা কুপিল অন্তরে। আমাকে পাঠায় দূত আপনা না জানে। তে।বে কাটি আজি তার বধিব জীবনে॥ জ্যেষ্ঠ ভাই বলি তারে এত দিন সহি। নিকট মরণ তার শুন তোরে কহি॥ কোন অহঙ্কারে এত কাইল কুকথা। হাতে খাঞ্চা করিয়া দূতের কাটে মাথা।। দূতে কাটি সাজিল কুবের কাটিবারে। ্দিখিজয় করিতে সাজিল লক্ষেশ্বরে॥

ত্রিভূবন জিনিতে সাজিল দশানন। রাবণের সাজনে কাঁপিল দেবগণ॥ শত অক্ষোহিণী সাজে মুখ্য সেনাপতি। সাজিয়া রাবণ সঙ্গে চলে শীঘ্রগতি॥ শত অক্ষোহিণী নিল জাঠি আর ঝকড়া। তিন কোটি সাজিরা চলিল তাজা ঘোড়া॥ তিন কোটি বুন্দ রথ করিল সাজন। মাণিকের তাকা রথ সোণার গঠন॥ রাহত মাহত হস্তী সাজিল অপার। আছুক অন্যের কায় দেবে চমৎকার॥ সেনাপতিগণ নড়ে বড় বড় বীর। যার বাণ আঘাতে পর্বত হয় চির॥ অকম্পন প্রহস্ত চলে ষট্ ও নিষট্। শোণিতাক্ষ বিরূপাক্ষ রণেতে উৎকট। ধূআক ভাস্কল আদি তপন পনন্ন। বড় বড় বীর সাজে অনেক রাক্ষস॥ মারীচ রাক্ষদ চলে নানা মায়া ধরে। যত যত বীর-ছিল লক্ষার ভিতরে॥ রাক্ষদ মহাপাত্র চলে খর ও দূষণ। বাঁকামুখ ওষ্ঠবক্র ঘোর দরশন দ শুক সারণ শাদিল চলিল জানুমালী। বজ্জদন্ত বিদ্যুৎ শিহ্ব বলে মহাবলী॥ মহাপাশ মহোনর তুই সহোদর। মকরাক্ষ চলিল যে মহাধমুর্দ্ধর ॥ ত্রিভুবন জিনিতে রাবণ রাজা সাজে। ঢাক ঢোল আদি করি নানা বাত বাজে॥ লক্ষায় রহিল মেঘনাদ বিভীষণ। কুন্তকর্ণ রহিল নিদ্রায় অচেতন। খাণ্ডা থরশান টাঙ্গি অতি ভয়ঙ্কর। নানা অস্ত্রে সাজিয়া চলিল লক্ষেশ্বর॥ নানা আভরণ পরে দশানন সাজে। নাহিক এমন রূপ ত্রিভুবন মাঝে॥ সমৈত্যেতে রাবণ সাগর হৈল পার। কৈলাস পর্বতে উঠি করে মার মার॥ দূত গিয়া কহিল কুবের ক্রাবর। যুঝিবারে আইল রাবণ নিশাচর॥

ত্রিশ কোটি যক্ষে কুবের পাঠাইল রোষে লাগিল বিষম যুদ্ধ যক্ষ ও রাক্ষদে॥ রাক্ষদ বরিষে বাণ যক্ষের উপরে। জাঠা জাঠি শেল শূল মুষল মুদদরে॥ প্লায় সকল ফেব্রাক্ষসের ডরে। রারণের যুদ্ধ কেই সহিতে না পারে॥ যক্ষের উপরে করে বাণ বরিষণ। পলায় সকল যক্ষ নীই সহে রণ॥ যোগবৃদ্ধ নামে কুবেরের সেনাপতি। যুঝিতে কুবের তারে দিলা অমুমতি॥ বিষ্ণুচক্র দ্যান তাহার চক্রে ধার। রাক্ষদ উপরে করে বাণ অবতার॥• চক্রাণাতে কাতর ইইল মহোদর। রুষিল রাবণ রাজা লঙ্কার ঈশর॥ কোপেতে রাবণ করে বাণ বরিষণ ! •ভঙ্গ দিল যোগবৃদ্ধ নাহি সহে রণ॥ পলাইয়া যায় তবে আওয়াসের গড়ে। দ্বার্রার নিকটে রহে কপাটের আড়ে॥ রথে হৈতে রাবণ পড়িল দিয়া লক্ষ। সর্পেরে ধুরিতে যেন গরুড়ের রাক্ষ॥ .ছারপাল রূপে সূর্য্য আছেন তুয়ারে। রাখিলা কপাট দিয়া রাবণের ডরে॥ কুপিল রাবণ রাজা বলে মহাবলী। বাড়ীর ভিতরে যায়, করে ঠেলাঠেলি॥ পাথরের ব্যপাট তুলিয়া এক টানে। কোপে দারপাল রাবণের শিরে হানে॥ রক্তে রাঙ্গা হ'য়ে পড়ে রাজা দশানন। ভাগ্যেতে রহিল প্রাণ না হৈল মরণ॥ দে পাথর তুলে রাবণ দ্বারপালে হানে। পড়িল যে দ্বারপাল পাথর চাপনে॥ দারপাল অচেতন কুবের চিন্তিত। মণিভদ্র সেনাপতি ডাকিল ত্বরিত। মণিভদ্ৰ শুনহ প্ৰধান সেনাপতি। আজিকার যুদ্ধে ভূমি হও গিয়া কৃতী॥ বাছিয়া কটক কুর সম্বরে সাজন। হাতে গণে বান্ধি আন'লঙ্কার রাবণ॥

দিলেক দানব যক্ষ বস্তু সেনাপতি। চবিবনী কোটি দেনা দিল তাঁহার সংহতি॥ লইয়া বিকট দৈশু মণিভদ্র নড়ে। • গৰ্জ্জিয়া কটক চলে মহাশব্দ পড়ে॥ মণিভদ্র এসে করে.বাণ বরিষণ। চারিদিকে ভঙ্গ দিশ নিশাচরগণ॥ রাবণের সেনাপতি যতেক প্রধান। যক্ষ কটক বিশ্বিয়া করিছে খান খান॥ 'নামা অস্ত্র রাক্ষম ফেলায় চারিভিতে। ভঙ্গ দিল যক্ষগণ না পারে সহিতে॥ উভরড়ে পলাইল আউদর চুলি। দেখিয়া রুষিল মণিভদ্র মহাবলী॥ মণিভদ্র দেখিয়া রাক্ষস ভাগে ডরে। দেখিয়া রুষিল রাবণ লঙ্কার ঈশ্বরে॥ মণিভদ্র দশানন ছুই জনে রণ। গদা হাতে মণিভদ্ৰ ধায় ততক্ষণ॥ দূশ যোজন পর্বত আনিল বায়ুভরে। গৰ্জিয়া পৰ্বত হানে রাবণের শিরে॥ রাবণ মারিল বাণ উঠিয়া আকাশে। সেই বাণ মণিভদ্ৰ গিলিলেক গ্ৰাদে॥ মণিভদ্র মুখ দেখি রুদিল রাবণ। কুড়ি হাতে চাপি তার বধিল জীবন॥ মণিভদ্র পড়িল রাক্ষসগুণ হান্দে। কুবেরেরে ভগ্নদূত কহে ঊদ্ধ্যাদে॥

রাবণের সহিত ক্বেরের যুদ্ধ।

মণিভদ্র পড়ে রণে কুবের চিস্তিত।
আপরি আইল রণে পাত্রেতে বেস্তিত।
ডাক দিয়া বলে শুন ভাইরে রাবণ।
আগার সহিত তব যুদ্ধ কি কারণ॥
মণিভদ্রে পাঠাইলাম যুবিবার তরে।
কুড়ি হাতে চাপি ভুমি বিধিলে তাহাদে॥
অপার্য্য পক্ষেতে আমি এসেছি যুদ্ধেতে।
বিধিতে নারিবে আর চেপে কুড়ি হাতে॥
করেছ অনেক তপ অস্থিচর্ম সার।
নারিলে অসর হতে কোন অহঙ্কার॥

অমর হইনু আমি তপের প্রদাদে। কুকর্ম করিয়া ভাই পড়িবা প্রমাদে 🖡 যথা তথা যুদ্ধ কর অব্স্থা মরণ। মুত্যুকালে মনে ক'রে৷ আসার বচন ॥ অমর হয়েছি কিসে লইবে পরাণ। হার যদি রণেতে করিবে অপমান॥ এত যদি ক**হিল** কুবের যক্ষরাজে। রাবণের পাত্র মিত্র সবে পড়ে লাজে॥ কুবুদ্ধি ঘটিল রাজা প্রস্ট নিশার্চরে। দোহাতিয়া বাঢ়ি মারে কুবেরের শিরে॥.. ছিছি বলি কুবের দিলেক টিটকারী। এই মুখে খাবে ভাই স্বৰ্ণ লঙ্কাপুরী 🛭 ছুই কটকেতে যুদ্ধ হুইল বিশুর। ্কুবেরের বঁটি। রাজা হইল জর্জ্জর॥ খায়ে জর জর ব্লাবণ কুবেরের বাণে। কেমনে জিনিব রণ ভাবে মনে মনে॥ সংসারের মায়া জানে পাপিষ্ঠ রাবণ। মায়া রূপে করে কুরেরের দ্নে রণ॥ শার্দ ল হইয়া কেহ কামড়ায়ে মারে। বরাহ হইয়া কেহ দত্ত দিয়া চিরে॥ \*মেঘ হইয়া পড়ে কেহ অ্পের উপর। বাশ্ধনা পড়ায়ে যেন গদার প্রহার।। শেল শূল **সা**রে কেহ গজের গর্জনে। কুবের প্রহার করে রাজা দশাননে॥ রক্তে য়ক্ত কুবের পড়িল ভূমিতলে। উপাড়িলে বৃক্ষ যেন পড়য়ে সমূলে॥ কুবেরে ধর্মিয়া লয় যক্ত অনুচরে। ধরিয়া রাখিল লয়ে পুরীর ভিতরে ॥ কুবেরের ভাণ্ডার লুটিল দশানন। বিশেষে পুষ্পকরথ আর অন্ম ধন ॥ প্রিবেশিল রাবণ তাহার অন্তঃপুরী। ৰ্দেখিয়া পলায় সধে যত ছিল নারী॥ কুবেরের অন্তঃপুরে ছৈল হাহাকার। রাবণ লুটিয়া'স্ব করে ছারখার॥ কুবেরে জিনিয়া যায় শঙ্করের পুরী। মহাদেৰ সহ সম্ভাষিতে স্বরা করি॥

কার্ত্তিকের জন্ম স্থান বর্ণ শরবন। ঠেকিয়া তাহাতে রথ রহিল রাবণ ॥ বনেতে ঠেকিল রথ নহে আগুসার। রাবণ পাত্রের সহ,যুক্তি করে সার॥ মারীচ রাক্ষদ কছে রাবণের কানে। কুবেরের এই,রথ রাক্ষণৈ না মানে॥ সার্রাথ চালায় রথ রথ নাহি নড়ে। দেখিতে দেখিতে নিধরথ আদি পড়ে॥ না চালাও রথ এই কৈলাসশিথর। গৌরী সহ কেলি করিছেন মহেশ্বর। হেথা দেব দানব গন্ধৰ্ব্ব নাহি আইদে। এ পর্ব্বতে আসিতেছ কাহার সাহসে॥ কুপিল রাবণ রাজা দূতের বচনে। রথে হইতে নামিয়া আইলা শিবস্থানে॥ নন্দী নামে দ্বারী ছিল রাবণ তা দেখে। হাতে জাঠা করি নন্দী সেই দ্বার রাথে॥, বানরের মত মুখ দেখিয়া নন্দীর। উপহাস করিল রাবণ মহাবীর॥ নন্দী বলে আমি শঙ্করের দ্বারপাল। আমার সম্মুথে কেন কর ঠাকুরাল॥ দেথিয়া আমার মুখ কর উপহাস॥ এ বানর তোমার কারবে দর্কনাশ।। তুরাচার তোরে মারি কোন প্রয়োজন। নিজ দোধে সবংশে মুরিবি দশানন।। 'রাবণ নন্দীর শাপ নাহি শুনে কানে। কুজ়িহাতে সাপটিয়া সে কৈলুগ্ন টানে।। কৈলাস ধরিয়া দশানন দিল নাড়া। সতুরি যোজন নড়ে কৈলাসের গোড়া।। টলমল ফরে গিরি দেব কাঁপে ডরে। পর্ববত নিবাসী গেল ধূর্জ্জটীর আড়ে।। সবে বলে মহাদেব কর পরিত্রাণ। কোন বীর আসিয়া পর্বত দিল টান।। রাবণের ক্রিয়া দেখি হাসে কৃত্তিবাস। বামচরণের নথে চাপেন কৈলাস।। ব্যথাতে রাবণ ছাড়ে মহা চীৎকার। শিবের নিকটে কি ভাহার অহঙ্কার।।

হইল পুষ্পক মুক্ত ধূর্জ্জটীর বরে। সেই রথে চড়িয়া রাবণ জয় করে॥ কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম শুভক্ষণ। গাইল উত্তরকাণ্ডে গীত ধামায়ণ॥

• বেদবতীর উপাধ্যান।

অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।. কহ কহ মুনি কহ করিয়া প্রকাশ ॥ কৈলাস এড়িয়া কোথা গেল দশানন। কহ দেখি শুনি মুনি পুরাণ কথন॥ অগস্ত্য বলেন রাম কর অবধান। কহি কিছু রাবণের আরো উপাখ্যান। বেদব্রতা নামে রুন্থা পরম শোভনা। তপস্থা করেন বনে হিমাংশুবদনা॥ পবিত্র আঁকুতি তাঁর পবিত্র প্রকৃতি। শুদ্ধসত্বা শুদ্ধমতি সূর্য্য সম ছ্যুতি॥ দৈবযোগে রাবণ তথায় উপনীত। কৃত্যাকে দেখিয়া **ছুফ্ট হইল মোহিত**॥ অতিথি আচারে কন্সা দিলেন আসন। কামেত্ৰযুগ্ধ দশানন জিজ্ঞাদে তথন॥ কে তুমি, কাহার কন্সা কাহার কামিনী। কি জন্মে এ মহারণ্যে থাক একাকিনী 🖁 ১ এরূপ, যৌবন ধন না কর বিলাস। কি হেতু কঠোর তপ কর উপবাস॥ ক্যা বলে মোর কথা কহিতে বিস্তর। যেহেতু তপঠ্ছ করি শুন লঙ্কেশ্বর॥ কুশধ্বর্জ পিতা পিতামহ:রহস্পতি। সে কুশধ্বন্ধের কন্সা আমি বেদবতী॥ পিতা বেদ পড়িতেছিলেন যেইক্ষণে। জিমিলাম সেইক্ষণে তাঁহার বদনে॥ অবোনিসম্ভবা নাম থুইল বেদবতী। পিতার অধিক প্রেম হৈল আমা প্রতি॥ দিবেনু উত্তম পাত্রে এই তাঁর পণ। কে আছে উত্তম পাত্র বিনা নারায়ণ॥ <sup>অ</sup>তএব বিষ্ণু সহ বিবাহ আমার। <sup>দিবেন</sup> এ বাঞ্ছা ছিল নিতান্ত পিতার ॥

ইতিমধ্যে শুম্ভ নামে দৈত্য হস্তে পিজা। মরিলেন মাতা হইলেন অনুমূতা॥ আজন্ম তপস্থা করি এই অভিলাষে। কত দিনে পাইব সৈ খ্যাম পীতবাদে॥ শুনিয়া কন্তার কথা দশানন হার্দো। রথে হৈতে নামিয়া কহিছে মৃত্যুভাষে॥ ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ গুণ তুমি ধর। হ্র-দরি কেন সে রন্ধ বর ইচ্ছা কর। কুটিল সে কালোরূপ কোথা নারীয়ণ। লাগাল পাইলে তার বধিব জীবন॥ কন্সা বলে হেন বাক্য না আন বদনে। কৃষ্ণ বিনা কেবা আছে এ তিন ভুবনে॥ শুনিয়া কন্সার কথা তুফী জ্বাতুধান। ধরিয়া কন্সার কেশে করে অূপমান 🛚 দৌরাত্ম্য করিয়া শেষে ছাড়িল রাবণ। কন্যা বলে অপসান কর কিঁ কারণ॥ প্রবেশ করিব আমি **জলন্ত আগুণে'।** অপবিত্র শরীর রাখিব কি কারণে"॥ 🕶 পাইয়া ব্রহ্মার বর হ'লি পাপকারী I অপ্প প্রাণী নারী হই কি করিতে পারি॥ তপস্থার ফলে যদি'তোরে নফ্ট করি। বিফ**ন হইবে এত তপস্থা আ**য়ারি॥ অগ্নিকুণ্ড স্থালিল আনিয়া কাষ্ঠ্ রাশি। ,প্ৰবেশ কৰিতে যায় সে **ক'ন্যা** রূপদী॥ অগ্রিকে প্রার্থনা করে করি বহু দেবা। **४ ७ छेक्टल अभि (यन व्यामिमञ्जा।।** নারায়ণ স্বামী হবে জন্ম জন্মান্তরে.। মোর লাগি রাবণ সবংশে ষেন মরে॥ রাবণ লাগিয়া মরি সর্বলোকে তুঃখী॥ মোর লাগি রাবণ মরিবে লোক সাক্ষী॥ প্রবেশ করিল ক্তা মহাবৈশ্নরে। পুষ্পার্ষ্টি আকাশেতে দেবগণ করে॥ জনক রাজার কন্সা নাম ধরে সীতা। পতিব্ৰতা অবতী গা তিনি শুভাষিতা 🛭 পতিব্ৰতা শাপ ক'ছু নহে অন্য মত। সীতা লাগি মরিশ রাবণ আদি যত।

ত্রেভাযুগে রঘুনাথ তুমি তার পতি,।
অযোনিসম্ভবা সীতা সেই বেদবতী॥
অহস্কারে দশানন সবংশেতে মজে।
অধশ্মী হইলে স্থথ নাছি কোন কাযে॥
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাদ।
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ॥

মগত বজ বৃত্ত থি।

বেদবতী হরিয়া রাবণ কোথা গেল। কহ শুনি মুর্নিবর পুরাণ সকল॥ • অগস্ত্য বলেন কারে রাবণ না মানে। শাপ গালি যত দেয় কিছুই না শুনে॥ যত যত রাজা আছে পৃথিবী মণ্ডলে। সবারে জিনিল দশানন বাহুবলে ॥ যজ্ঞ করে মর্মণ্ড স্থূপতি মহাধনি। সমস্ত ভ্রাহ্মণ যজে করে বেদধ্বনি॥ যজ্ঞভাগ লইতে আইল দেবগণ। রথে চতি সেইখানে চলিল র।বণ॥ লোদ পাইল দেবগণ, রাবণেরে দেখি। সর্প খেনন মাথাঁনোঙায় দেখি তাক্ষ্যপাখী না দেখিয়া উপায় সকল দেবগণ। পক্ষীরূপ হইয়া হইল অদর্শন ॥ ইন্দ্র হন ময়ুর কুবের কাঁকলাস। যম কাকর পি হন বরুণ সে ই∤স ॥ যক্ষ করে মরুত্ত ভূপতি মহাস্থথে। রব দেহ বলিয়া রাবণ তারে ডাকে॥ সক্ত বলৈন আমি তোমারে না চিনি। পরিচয় দেহ মোরে তবে আমি জানি॥ দশানন বলে আমি ভুবনে বিদিত। রাবণ আমার নাম সংসারে পূজিত॥ কুবের আমার জ্যেষ্ঠ ধন অণিকারী। লইলাম তাহার কনক লম্বাপুরী॥ আপন বড়াই করে খ্রাবণ দে স্থলে। শুনিয়া মরুত রাজা অগ্নি সম জ্বলে॥ জ্যেষ্ঠের হরিল মান কঁহিছে আপনি। হেন কথা লোকমুখে কখন না শুনি॥

ধার্ম্মিকের অপমান অধার্মিক করে। ধার্ম্মিক তাহার নিন্দা সহিতে না পারে॥ পাইয়া ব্রহ্মার বর কারে নাহি ডর। গানুষের হাতে গ্রাজ যাবি যমঘর॥ অস্ত্র লয়ে রাজ। যায় যুঝিবার মনে। হাত পদারিয়া রাখে সমস্ত ত্রাহ্মণে ॥ মহেশের যজে রাজা:অনুচিত কোপ। আপনি হইবে ফুর্ল্ট দবং শেতে লোপ॥ যজ্ঞ পূৰ্ণ না হইলে অতি বড় দোষ। পরাজয় মান রাজা হউক সন্তোষ॥ ব্রাহ্মণের বাক্যে রাজা কোপ করে দূর। কহিল পাপিষ্ঠ বেটা বড়ই নিষ্ঠুর ॥ পরাজয় মানিল মরুত্ত যজ্ঞ স্থানে। যজের ব্রাহ্মণ সব ডাক দিয়া আনে ॥ দশ বিশ ত্রাক্ষণেরে সাপটিয়া ধরে। ছুফ দশানন স্বাকারে ফেলে দূরে॥ করিয়া সংগ্রাম জয় রাবণ চলিল। দেবগণ পক্ষী হইতে বাহির হইল॥ পক্ষী হইতে দেবতা পাইল পরিত্রাণ। প্যাগ্রাগ্রে দেবগণ করেন কল্যাণ। ইন্দ্র বলে ময়ুর তোমারে দিলাম বর। হুউক সংস্র চক্ষু লেক্ষের উপর॥ পূর্ব্বেতে ময়ুর ছিল সামান্য আকার। ইন্দ্রবরে সহস্রশোচন হৈল তার॥ যথন আকাণে মেঘ করিকে গর্জন। পেখম ধরিয়া ভুমি করিবে র্র্ভ্রন॥ বর কাঁকলাসেরে দিলেন ধনেশ্বর 1-স্বর্ণবর্ণ তোমার হউক কলেবর॥ কুবেরের বরে তার নিজবর্ণ খণ্ডে। স্বৰ্ণবৰ্ণ হইল যুকুট ধরে মুণ্ডে॥ বরুণ বলেন হংস দিলাম এ বর। চন্দ্র হেন হউক তোমার কলেবর॥ আমি এক লোকপাল সলিলের পতি। তোমার চরিতে জলে হইবে পিরীতি॥ যিম বলে কাক**ুআমি দিলাম এ বর**। তোমার নাহিক রবে মরণের উর॥

বোগ পীড়া ভোমার না হইবে সংসারে।
তব মৃত্যু হয় যদি সামুমেতে মারে॥
যেই জন যোগাইবে তোমার আহার।
যমলোকে তৃপ্তি তার হইবে অপার॥
পদীরা আপন স্থানে চলিল যে যার।
বর দিয়া পদবগণ গেল স্বর্গনার॥
সকত রাজার যৃক্ত সংসারে বিদিত।
উত্তরাকাও রচে কৃতিধাস স্বপ্তিত॥

রাবণের অনরণ্য রাজার সহিত যুদ্ধ। মূরুতের যজ্ঞ কথা অতি চমৎকার। তাহাতে সোণার পত্রি পর্ববত আকার॥ স্বৰ্ণপ্ৰে ভুঞ্জি নিত্য করেন বৰ্জ্জন। সেই সোণা ভরিয়াছে ত্রিলক্ষ যোজন। কুরেরের ধন জিনি মরুতের ধন। •সরুত্ত সমান আর নাহি কোনজন॥ মকত রাজার ধন সংসারেতে ঘোষে। এমন ভূপাল ছিল চক্রমার বংশে। অগস্ত্যের কথা শুনি রঘুনাথের হাস। কহ কহ রূলি রাম করেন প্রকাশ। সক্ত জিনিয়া কোথা গেল সে রাবণ। কহ দেখি শুনি মুনি পুরাণ কথন॥ মুনি বলে যদি শুনে বীর তথা আছে। তখনি রাবণ যায় জ্বত তার কাছে॥ গিয়া কহে ক্সাসারে সহরে দেহ রুণ। পরাজয় সানিলে না সারে দশানন ॥ পরাজয় যে না মানে করে অইঙ্কার। রাবণের ঠাই তার নাহিক নিস্তার॥ পুরন্দর নিজ মুখে মাগে পরা জয়। পরাজয় মার্নিলে সংগ্রাম নাহি হয় ॥ এরূপে রাবণ ভ্রমে পৃথিবীমণ্ডলে। অধোধ্যা জিনিতে ঘায় জয় জয় ব'লে॥ অনরণ্য রাজা ছিল রাজা অযোধ্যায়। বার্ত্তা পায়ে দশানন তাঁর কাছে যায়। তব পূর্বব পুরুষ দে অনরণ্য নাম। রাবণ তাঁহার কাছে চাহিল সংগ্রাম॥

লঙ্কার রাবণ আমি শুন অনরণ্য। রণ দেই আমারে না চাহি কিছু অন্য॥ শুনি অনরণ্য কোপে করে অহঙ্কার। \*কটকেতে মিশামিশি হৈল মার মার॥ প্রাচীন বয়েস রাজ**>** মাংসে চক্ষু ঢাকে। ত্রেদ্বয় তুলিয়া বান্ধি রাজা সব দেখে॥ বহুকালজীবী রাজা পৃথিবী ভিতর। রাজার ব্য়দ বাইশ হাজার বৎদর॥ আইল রাজার সৈত্য হস্তা ঘোড়া কত। সিব্ৰ শব্ৰ আনিল যাহার ছিল যত।। সৈতা তুই কটক রাজার মহাবল। • রাক্ষে মাকুষে যুদ্ধ হুইল প্রবণ ॥ অনরণ্য রার্জা করে বাণ বরিষণ। রাবণের সেনাপতি করে পলায়ন॥ সেনাপতি ভঙ্গ দেখি রাব্য ফাঁডর। অনরণ্য সহ যুঝে ক্রেন্ধি লক্ষেশ্বর॥ রাবণ অসংখ্য বাণ করে বরিষণ। বুড়া রাজা সমরে হইল অচেতন ॥ আপনা সারিয়া করে বাণ বরিষণ। " বাণেতে জর্জন দেহ হইল রাবণ॥ রাবণের গা বহিয়া রক্ত পড়ে ধারে । যেগন গঙ্গার ধারা পর্বত শিখরে॥ কেহ না জিনিতে পারে নাহে পায় আশ। উভয়ে বরিষে বাণ নাহি দ্লেলে শ্বাস।। দশানন বাণ এতে শূভা হৈল ভূণ। তখন বুড়ার বাণ আছ্য়ে দ্বিগুণ॥ আর বাণ যাবুৎ না যোগায় সারেথি [ তাবৎ রাবণ মনে করিল যুক্তি॥ রাবণ রাজার বুকে মারিল চাপড়। ভূমিতে পড়িয়া রাজা করে ধড়কড়॥ মৃত্যুকালে বুড়া রাজা করে ছটকট। ধাইয়া রাবণ গেল বুড়ার নিকট॥••• রাজভোগে বুড়া কুছু নাহি জান রণ। আমার সহিত যুদ্ধ অবশ্য মরণ।। জগৎ জিমিয়া ভ্রমি আপনার তেজে। অবশ্য সরণ যে আসার দনে বুঝে॥

গর্ব্ব ক'রে বলে রাজা মরণের ক লে। শাপ বর দিব যারে ততক্ষণে ফলে ৷ অনরণ্য বলে কিবা কর অহঙ্কার। কছু হারি কছু জিনি রণ ব্যবহার ॥ বহু যুদ্ধ করি তুষিলাম দেবগণে। নানা রত্ন দানেতে তুষিলাম ত্রাক্ষণে॥ ্রাজা হয়ে করিলাম প্রজীর পালন। তিন লক্ষ হিজ নিত্য করাতাম ভোজন ॥ এ সব আমার পুণ্য-জান সব ভালে। তোরে বে বধিবে সে জন্মিবে মোর কুলে সংগ্রামে পড়িয়া রাজা গেল স্বর্গপুর। বিধিজয় করি ভ্রমে লঙ্কার ঠাকুর॥ তব পূর্ব্ব পুরুষেরে জিনিল যে রণে। সে রাবণ পড়িল শ্রীরাম তব বাণে॥ পূর্ব্ব কথা শুনিয়া শ্রীরামের উল্লাস। গাইল উত্তরাকাঁণ্ড গীত কুত্রিবাস॥

কার্ত্ববীর্য্যার্জ্জুনের সহিত রাবণের যুদ্ধ। ঐীরাম বলেন রুদ্ধ ছিলেন ছুর্বল। তেকারণে হ'য়েছিল রাবণ প্রবল। বীরশূন্য পৃথিবী ছিলেন সে সময়। তেঁই রাবণের বৃদ্ধি ছিল অতিশয়॥ শে কালের রাজা ত্রহ্ম অন্ত নাহি জানে। বাবণের পরাজয় নহৈ তেকারণে। श्रुनि वटन मनार्नन माना भाषा थटत । রাক্ষদে করিলে যায়া কোন জন তরে॥ মায়ারণ দেখা রণ অনেক অন্তর। তেকারণে পরাজিত নর্হে লঙ্কেশ্বর ॥ गाकुष हरेगा जिनि विक् व्यविष्ठीन। তাঁর ঠাঁঞি রাবণ যে পায় অপমান॥. কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জন রাজা ছিল চক্রবংশে। সে, সহস্র হাত ধরে জন্ম বিষ্ণু অংশে॥ नाना वृक्षि धतिया (म ताका ताका तारथ। বার নামে হারাধন অটিত সন্মুধে॥ শত শত কামিনী লইয়া কুতুহলে.। অর্জন করিত বেলি নর্মদার জলে॥

মাহিত্মতী নগরে তাঁহার ছিল ঘর। তথা গিয়া বৰ্ত্তা পুছে রাজা লঙ্কেশ্বর॥ লঙ্কার রাবণ আমি চাহি আজি রণ। कार्जवीधार्ज्य कि कतिन शनायन ॥ রাক্ষদ কটক চাপ অতি ভয়ম্বর। অর্জ্বন রাজার কাছে কার নাহি ভর॥. লোক বলে কিখা চাহ তুমি এই স্থলে। করেন ভূপতি ক্রীড়া নর্মদার জলে॥ নর্মদায় যায় বীর অজ্ঞ্ন উদ্দেশে। পথে যাইতে বিশ্ব্যগিরি দেখিল হরিষে॥ নানা ফল ফুল দেখে অতি মনোহর। '' নানা, পর্ফা কেলি করে শোভে সরোবর॥ নৃত্য করে ময়ুর ঝঙ্কারে মধুকর। নানা হংস কেলি করে দৈখিতে স্থন্যর ॥ দানব গন্ধর্ব দেব হক্ষ বিভাধর। কামিনী লইয়া ক্রাড়া করে নিরন্তর। রাবণেরে দেখিয়া দেবতা কাঁপে ডরে। পলায় ছাড়িয়া কেলি পর্বত উপরে॥ উভরড়ে দেবগণ পলাইল তাসে। দেবতা পলায় দেখি দশানন হাসে॥ নিশ্মল নদীর জল পর্বতেতে বয়। নানাবিধ লোক তথা করয়ে আলয়॥ বিষ্ণ্যগিরি এড়ি গেল নর্মদার কূলে। জলকেলি করে তথা কেশরী শাদ্দি লে।। মহ শুক দারণ প্রভৃতি পরিজন। র্থ হৈতে সেইথানে উলিল রাবণ॥ 'মধ্যাহ্নকালের রৌদ্রে তাপিত পুথিবী। রাবণে দেখিয়া মন্দ তেজ হৈল রবি॥ ছুই কুলে বালি সে ক্ষটিক হেন দৈখি। বহু 'জন্তু কেলি করে নানাবিধ পাখী॥ নশ্মদার জল সেই অতি সুশীতল ন ধীরে ধীরে বায়ু বহে অতি স্থকোমল॥ সৈন্য সঙ্গে উলিয়া রাবণ যায় জলে। भूरल भारत्रत त क लग्न तथा खरा ॥ • সাঁতারে রাবণ রাজা নর্মদার জলে। আনন্দে করিয়া স্থাব উঠিলেন কুলে॥

দেব দেব মহাদেক জগতের রাজা। নানা উপহারেতে রাবণ করে পূজা॥ স্বৰ্ণ শিবলিঙ্গ তাহে কাঞ্চন মেখলা। ভক্তিতে রাবণ পূজে দেবার্চ্চনবৈনা॥ শত স্বর্ণের পাত্র লাগে পূঁজা সাজে। শঙ্খ ঘণ্টা' গুন্দুভি যে চারিদিকে বাজে॥ করাইল শিবলিক্ষ স্থান সেই জলে।. কলস করিনা গন্ধ তইপরি ঢালে॥ মল্র জপ করিল লইয়া জপমালা। মৌন নাহি ভাঙ্গে তার দেবার্চনবেলা॥ কুড়ি হাত পদারিয়া নাচে রঙ্গে ভঙ্গে। त्रावन खनाम करत (महे भिवेतिसमा এদিকে অর্ভ্রন রাজ। হ'য়ে হৃষ্টমতি। জলক্রীড়া করে সঙ্গে শতেক যুবতী॥ প্রসারে ন্রীর মাঝে হস্ত সে দীঘল। হাতেতে জাঙ্গাল বান্ধি রাখে তার জল॥ ছিল যে কাঁকালি জল্ল হইল পাথার। শত শশ কন্ম। দিতে লাগিল সাঁতার॥ হাত সম্বরিয়া রাজা এঞ্।দল পানী। আকুল হইমা ডাকে যতেক রমণী॥ হাতেতে জাপাল ব ক্ষি রাণী দব ভাদে। দেখিয়া অর্জুন রাজা কৌতুকেতে হাসে॥ তাহার উপর হাত দেয় কাতে কাতে। দে জল উজান বহে কূল ভাঙ্গে সোতে॥ াশবপূজা করিছে রাবণ সেই কূলে। স্রোতে তার ফল ফুল ভাগাইল জলে। রাবণ আপনি গায় আপনি সে নাচে। বার্তা জানিবারে শুক সারণেরে পুছে॥. না ডাকে রাব্ণু মৌন হাতে তুড়ি দিল 🕻 বৃত্তান্ত জানিতে শুক সারণ চলিল। নিষ্ঠা বার্ক্তা জানিয়া যে তাহারা জানায়। তোমারে ভেটিতে কার্ত্তবীর্ঘ্যার্ছ্ত্রন চায়॥ স্থন্দর অর্চ্ছ্রন রাজা যেন দেবপতি। জলক্রীড়া করে সবে লইয়া যুবতী॥ নদীতে **সহ্**স্র হস্ত প্রসারে দীঘল। সহস্র হস্তেতে তার বন্ধ র্রাথে জন॥

সহস্ৰ, হাতেতে সেতু বান্ধি রাথে জল। ভাটা জল উজান বয় সে অপূর্ব্ব ফল॥ জাঙ্গাল সহস্র তাত্তে বান্ধি রাথে নদী। তেকারণে ভাসিতেছে ফল ফুল আদি॥ যে কার্ত্তবীর্য্যের হের্তু হেথা আগমন। নীর্মাদার জলে তাঁহের কর দরশন।। অর্জ্বনের বার্তা পাইয়া চলে দ্শানন। ছুই ক্রোণ পথ গিয়া করে নিরীক্ষণ॥ অভিনুন স**হ**স্র করে করে জলখেলা। সহস্র সহস্র তাঁর বেষ্টিত মহিলা॥ তাঁহার পাত্রের স্থানে কহিছে রাবণ। অর্ডব্রুনেরে কহু গিয়া মম আগমন॥ দ্রী লইয়া তোর রাজা হুথে করে স্নান বল গিয়া রাজারে রাবণ রণ চান॥. এত যদি রাবণ পাত্রের প্রতি বলে। কুপিল সে রাজপাত্র রাবণৈর বেবিল। স্ত্রী লইয়া মহারাজ স্কুখে কেলি করে। এ সময় কোন জন বলে যুঝিবারে॥.. রণের সময় না জানিস নিশাচর। অর্জুনের হাতে আজি যাবি যমঘর॥ র্দ্রা লইয়া রাজা করে হাস্ত পরিহাস। তোর বাক্যে কেন আমি যাব তাঁর পাশ ॥ বু ছিখান হাতে তোর এত অ্হকার। সহস্র হস্তেতে কার্ত্তবীগ্য অবতার॥ বীর হেন দেখিদ কি তুই আপনারে। ়করিতে আইলি যুদ্ধ বিধাতার বরে॥ • অর্জ্রন পাইলে তোরে মারিবে আছাড়। দশমুগু ভাঙ্গিয়া করিবে চূর্ণ হাড়॥ দেব দৈত্য জিনিয়া বেড়াইস যেন সর্প। তেঁই সৈ কারণে তোর বাড়িয়াছে দর্প॥ অর্ভরুন রাজার কা**ছে কর অংশার।** মার্য হইয়া তিনি দেব অবতার॥ জন্মিলি রাক্ষদ কু**লে নানা সা**য়া ধর। . হের দেখ রাজা মম মায়ার দাগর॥ আকাশে থাকিয়া যুঝে কভু নাহি' দেখি। মেঘরপে জল বুর্ষে উড়িলে সে পাখী॥

সরল প্রতি দোজা হন বাঁকা প্রতি রাঁক।। পড়িলে তাঁহার ঠাই তবে যায় দেখা। অর্জ্রনেরে না পারিবি এলি মরিবারে.। প্রাণ রক্ষা কর'গিয়া ঝাঁট যাহ ঘরে॥ আমার সমরে যদি পাইদ অব্যাহতি। ত্তবে গিয়া ঘাটাইদ অৰ্জ্যুন নৃপতি॥ কুপিল রাবণ রাজা মহাভয়ঙ্কর। রাক্ষম মাকুষে বুদ্ধ বাধিল বিস্তর ॥ শুক দারণ মারীচ র ফদ মহ বীর। র'ক্ষদের মায়া রণে নর নহে স্থির॥ 'রাফদের সংগ্রামে মাতুষ দৈত্য নড়ে। অর্থনের কাছে গিয়া দূত কহে রড়ে॥ মারিয়া তোমার সৈত্য সেলিল রাবণ। অগ্নি ংন কোপে জলে শুনিয়া অৰ্জ্বন ॥ যুঝিবারে অর্জ্রন চলিল নহাবীর। ভয়ে রাজনিতম্বিনা কেহ নহে স্থির॥ স্ত্রীলোকের কলরব উঠিল গভার। সবাকে অভয় দানে রাজা করে স্থির॥ পাত্র সহ অন্তঃপুরে পাটায় স্ত্রীগণ। ় স্বৰ্গাদা হাতে করি ধাইল অৰ্জ্যুন ॥ গম্ভীর গর্জনে আইদে পর্বত আকার। গদা হাতে রাক্ষদেরে করে মার মার॥ -পুর্জয় শরীর রাজা অতি ভয়ঙ্কর। . তিন শত যেজিন যুড়িয়া পরিসর॥ ছয়শত যোজন শরীর দীর্ঘতর। সহক্ষ হস্তেতে ধরে সরস্র ভূধর॥ দেখিয়া কুপিল সে প্রহস্ত মহাবল। অর্ভ্রনের শিরে মারে লোহার মুদ্যর॥ পড়িন ঝঞ্চনা মেন মূষল চিকুর। অজ্বনের গদায় ঠেকিয়া হৈল চুর॥ পূৰ্জ্ব সহজ্ৰ হাতে গদা এক চাপে। প্রহন্তের মাথায় মারিল মহাকোপে। মোহ গেল প্রহন্ত দে অত্যন্ত কাতর। দেখিয়া কাতর তারে রোযে লক্ষেশর॥ কুড়ি হাতে অস্ত্র ফেলে রাক্ষস রাবণ। সহস্র হস্তেতে লোফে অর্জনু রাজন॥

ছুই গিরি ঠেকাঠেকি শুনি ঠন্ঠনি। ত্রিভুবনে **জল স্থল কম্পিতা মেদিনী**॥ উভয় হস্তীর যুদ্ধ দত্তে হানাহানি। ৰ্ছুই সূৰ্য্য যুদ্ধ কল্পে মনে হেন মানি॥ ছুই সিংহ রণে 'যেন ছাড়ে সিংহনাদ। তুই বীর রণ করে নাহি অবসাদ ॥ উর্ভায়ে বরিষে বাণ দোঁহে ধকুর্দ্ধর। দোঁতে দোঁহা বিন্ধিয়া করিল জর জর॥ কেহ কারে নাহি পারে তুল্য ত্রইজন। দেবতা অস্ত্ররে যেন পূর্বেব হৈল রণ॥ রাবণ মূষলাঘাত করিল নিষ্ঠর। অর্জুনের বুকেতে ঠেকিয়া হৈল চুর॥ ধরিল তুর্জ্জয় গদা অর্জ্জুন নৃপতি। রাবণের বুকেতে মারিল শীঘ্রগতি॥ মোহ গেঁল রাবণ দে গদার আঘাতে। এড়িয়া ধনুকবাণ লাগিল কাঁপিতে॥ লাফ দিয়া অর্জ্জন ধরিল লক্ষেশরে॥ গরুড় ছুইয়া যেন নিল অজগরে॥ ধরিয়া সহস্র হাতে থুইল কক্ষতলি। পাতালে যেমন হরি ব্যক্ষিলেন বলি॥ বান্ধিল সহস্র হস্তে তার কুড়ি হাত। রাবণ ভাবিছে একি হইল উৎপাত॥ সাধু সাধু আকাশে ডাকিছে দেবগণ। অর্জ্র্ন উপরে করে পুপ্প বরিষণ॥ হর্তা মারি সিংহ যেন ছাড়ে সিংহনান। মূগ মারি ব্যাধ যেন পাসরে থিবাদ।। নানা অস্ত্র রাক্ষদ ফেলিল চারিভিতে। রাক্ষদের অস্ত্র সব রাজা লোফে হাতে॥ ক্ত হাতে ধরিয়া রহিছে দশাননে। কত হাতে খেদাড়ে সে নিশাচরগণে॥° মারীচ থর দূষণ প্রহস্ত মহাবল। অর্জ্বনেরে স্তুতি করে রাক্ষদ সকল।। রাক্ষদের স্তবেতে অর্জ্ব:রাজা হাসে ! কক্ষে রাবণেরে চাপি চলিল আবাসে॥ অৰ্জ্বন হইয়া ৱাজা পদত্ৰহ্নে যায়। রাবণের ত্রন্দশা দৈখিতে সবে পায়॥

व्यर्ष्ट्यताद्र जोक मिशा वटन एनवगर। চিরকাল বন্দী করি রাথহ রাবণে॥ অর্জ্বনেরে দেবগণ করেন বাখান। তোমার প্রসাদে আজি, পাইল‡ম ত্রাণ ॥ কুতুহলে দেবগণ করে হুলাহুলি। রারণেরে লয়ে,পুরে সান্ধাইল বলী॥ বন্দীশালে নিয়ে ফেলে মরার আকার। রাবণের টুটিল যে সব্ অহঙ্কার ॥ কুড়ি হাতে ফুঁড়িলেক তার দশ গুলা। দৃঢ় বান্ধিলেক দিয়া লোহার শৃত্যলা।। বন্ধীনের টানে ধৃষ্ট হইল কাতর। বুকেতে তুলিয়া দিল' দারুণ পাথর॥. পাথর তুলিয়া দিল সত্তরি যোজন। পাশ উলটিতে নারে ছরন্ত রাবণ॥ রাবণেরে বন্ধ করি রাখে কারাগারে। অর্জ্বন করিতে কেলি গেল অন্তঃপুরে। ধরিল সহস্র হাতে সহস্র যুবতী ॥ মন স্থে কেলি করে অর্জুন্ নূপতি ॥ অর্জ্রনের নামে হয় পাপ বিমোচন। অর্নের নামে পাই হারাইলে ধন॥ ্বিষ্ণু অবতার রাজা বলে মহাবঁরী। কৃত্তিবাস রচে অর্জ্জনের জলকেলি॥

> কার্ত্নীগ্যার্জ্নের কারাগার হইতে না বাধণের মূক্তি।

দশাস্থাকে বন্দী করি থুঁইল'অর্জুন।

ঘরে ঘরে বার্ত্তা কহে যত দেবগণ॥
পুলস্ত্য 'যে মহামুনি স্বর্গলোকে বৈদে।
শুনিয়া নাতির বার্তা মর্ত্তালোকে আ'দৈ॥
দশ দিক আলো করে মুনির কিরণ।
অর্জুনের ঘরে আদি দিল দরশন॥
পাত্র মিত্র সহ রাজা আইল দম্বরে।
পাঁচ্চ অর্ঘ্য দিয়া দে মুনির পূজা করে॥
সহস্র হস্তেতে পঞ্চশত পুটাঞ্জলি।
ভূমেতে পড়িয়া করে ব্লাজা কুতুহলী॥

ছাড়িয়া অমরাবতী কেন আগমন। কি খাছে আমার কাছে প্রস্কু প্রয়োজন॥ আজি হৈতে বংশ মোর হইল নির্মল। আজি হৈতে র:জ্য মোর হইল উজ্জ্বল ॥ (प्रवर्गन वरन्त शिया, वांशां हात हतन। আমার আলয়ে আজি তাঁর আগমন। পুত্ৰ পৌত্ৰ আছৈ প্ৰভু ভোমা বিদ্যমান। কি কার্য্য করিব মুনি কর সন্ধিধান॥ 'মুনি বলৈ শুন তব সকল জীবন। তোসার সদৃশ প্রিয় আছে কোন জন।। ঘুষিবে তোমার যশ এ তিন ভুবনে 🕻 আমার গৌরব রাখ ছাড়িয়া রাবণে॥ রাবণ আমান্ন হয় সম্বন্ধেতে নাতি। নাতিদান দিলে তবে পাই অব্যাহতি॥ রাথিয়াছ বন্দী করি গুনি,বন্দীশালে I হস্ত পদ বন্ধ নাকি লোহার শিকলে॥ আমার গৌরব রাথ করহ সম্মান। আমারে করিয়া ক্ষমা দেহ নাতিদান॥ এতেক শুনিয়া রাজা মুনির বর্চন 🗠 পাত্রেরে বলিল ঝীট আনহ রাবণ॥ তুই পাত্র কারাগারে গেল দিয়া রড়। খসাইল রাবণের গলার নিগড়॥ কুড়ি হাত রাবণের রদ্ধ যোড়ে যোড়ে। রাজার আজ্ঞায় দে সমস্ত বৃদ্ধ কাড়ে॥ খসাইল পায়ের দাঁড়াকু দৃঢ়তর। ঘুচাইল রাবণের বুকের পাথর॥ কুড়ি হাত ফুড়িয়া বান্ধিয়াছিল, চামে। করিল বন্ধনমুক্ত সে সকল ক্র**ে**॥ রাবণে আনিয়া দিল মুনি বি<mark>ত্তমানে।</mark> মাথা তুলি না চাহে রাবণ অপমানে ॥ স্মান করাইয়া পরাইলু দিব্যবাস। দিব্য অলঁম্বার দিল যাগ্রিক প্রকাশনা . . : স্থগন্ধি চন্দন পুষ্প দিল বিভূষণ। পুলস্ত্য মুনির করে করে সমর্পণ॥ 🕟 মুনির বচনে তথা ধর্ম অগ্নি জালি। অর্জ্ঞনে রাবণে যে করাইল মিতালি॥

পুলস্ত্য গেলেন স্বর্গে দশানন লক্ষা। মুনির প্রসাদে দূরে গেল তার শক্ষা ॥ অগস্ত্য বলেন মন দেছ রঘুবর I অর্জ্জনের পিতা তপ করিল বিস্তর॥ আপনি দিলেন বর তাঁরে নারায়ণ। অর্জ্জুন স্বরূপ আমি তোমার নক্ষন॥ তোমার অর্জ্জ্বন যে সহঁজ্র হাত ধরে। হেন অর্জ্জনেরে কেহ জিনিতে না পারে গ বলাবল নাহি তথা নাহি ডাকা চুরি। রাজ্যেতে কোটাল নাহি আপনি প্রহরী॥ হারাইলে ধন পায় সর্জ্বন স্মরণে। চঁন্দ্রবংশে রাজা নাহি সম তাঁর গুণে॥ চরাচরে মহাবীর বিষ্ণু অংশধর। সে অর্জ্বন রাজারে মারেন ভৃতবর ॥ অনিত্য শরীর নিত্য বলি মান রুথা। অর্জুনের এই দশা অস্তে কিবা কথা।। অর্জ্বনের কীর্ত্তিতে আরত এ সংসার। কুত্তিবাস রচিল অর্জ্জুন অবতার॥

वानि दावरगर्ते युक्त।

·শুনিয়া মুনির বাক্য রামের উল্লাস। কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ॥ সেথা হৈতে আর কোথা গেল দশানন। কহ কহ শুনি প্রাভু অপূর্ব্ব কথন ॥ भूनि वल मना क्रुके युक्त हिन्छ। करत। वालित निकटि (शल किकिक्सानगरत ॥ ভুবন জিনিয়া ভ্রমে নাহি, অবসাদ। ব।লির তুয়ারে গিয়া ছাড়ে সিংহনাদ্।। বালির তুয়ারে দেখে অনেক বানর। আপনার পরিচয় কহে লঙ্কেশ্বর।। লকার রাবণ আমি দশমুও ধরি ৮ বাঞ্ছা করি বালির সহিত যুদ্ধ করি॥ বলিল বানরগণ ওরে প্রহাচার। • এমন বচৰ মুখে না আনিদ আর ॥ হুইলে বালির সনে তোর দরশন। ্দশ মুগু খণ্ড করি বধিবে জীবন॥

যে বীর করিয়া দর্প যুদ্ধ চাহে আদি। হেথা দেখ তা সবার হাড় রাশি রাশি॥ সন্ধ্যা করিতেছে বালি দক্ষিণসাগরে। কিছুকাল খাক যদি যাবে যসঘরে॥ মহাপরাক্রমী বালি খ্যাত ত্রিভুবনে। তৃণ জ্ঞান নাহি করে সহজ্র রাবণে॥ • • বালির বিক্রম কথা শুনি নিশাচর। ছুর্জন্ম শরীর বালি রলের সাগর॥ প্রভাতে,উঠিয়া বালি অরুণ উদয়। চারি সাগরেতে সন্ধ্যা করে মহাশয়॥ সাকাশে উপাড়ি ফেলে পর্বত শিখর। পুনঃ হাত পদারিয়া লুফে দে দত্বর॥ সপ্ত দ্বীপ ভ্ৰমে বালি এক নিমিষেতে। কি কব অন্সেরে বায়ু না পারে ছুঁইতে॥ অমর হইয়াছ হেন কর অহকার। পড়িলে বালির হাতে যাবে যমঘর॥ কুপিল রাবণ•রাজা হুয়ারীর তরে। উত্তরিল গিয়া শীঘ্র দক্ষিণসাগরে॥ স্থমেরু পর্বত হেন সাগরের কূলে। সূর্য্যের কির্ণ যেন রাঙ্গা মুখ জ্বলে॥ সত্তরি যোজন দেহ উভেতে দীঘল। উচ্চ লেজে স্পর্শ করে গগণমণ্ডল॥ দূরে থাকি রাবণ নেহালে আছে বালি। শজারুর দুফে যেন সিংহ মহাবলী ॥ **শিঃশব্দে বালির কাছে চলিল রা**বণ। সিংহের নিকটে যায় শুগলি যের্ন্নাল। অকস্মাৎ বার্লিরাজা মেলিল নয়ন ৷ দেখিলেক নিকটেতে আইসে রাবণ। মনে মনে হাসিল বুঝিল অভিপ্রায়। আর্দিতেছে আশা করি জিনিবে আমায়॥ বালি বলে দশানন মরিবি নিশ্চয়। মরিবার আশে এদ প্রাণে নাহি ভয়॥ ব্রমার বরেতে হইয়াছে অহঙ্কার। আজি রে রাবণ তোরে করিব সংহার॥ কেগনে পারিয়া যাবে ঘরে, আপনার। পড়িলি আমার হাডে কেনা নাহি আর॥

মারিতে আইদে যেই তারে আমি মারি। যে জন সমর চাহে সেই জন অরি॥ আমায় জিনিতে আইদ মরিবার আশে। হেন সাধ কর বেটা পুনঃ যাবি দেশে॥ নির্জীর করিব আজি রাজা লক্ষেশরে। লেকে বান্ধি ডুবাইব চারিটা সাগরে॥ লেজেতে বান্ধিব আজি হুফ দশাননে.। কৌতুক দেখুক আজি এ তিন ভুবনে॥ দর্প দরশনে যেন বিনতানন্দন। রাবণেরে দেখি বালি করেন গর্জন॥ পাছু দিয়া দশানন ধরিল কাঁকালি। লেজে বান্ধি রাবণে গগণে উঠে বালি॥ দশ মুণ্ড কুড়ি হাত করে নড়বড়। ভুজঙ্গ ধরিয়া যেন গরুড়ের রড়॥ ফাঁফর রাক্ষমগণ চায় চারিভিতে। মৈঘ যেন ধাইয়া যায় সূৰ্য্য আচ্ছাদিতে॥ অতি শীঘ্র ধায় বালি পবনের বেগে। রাক্ষম না পায় লাগ অবসাদে ভাঙ্গে॥ পূর্ব্বদিকে সাগর যোজন চারিশত। তথা গিয়া সন্ধ্যা করে বালি শাস্ত্রঘত॥ মেই স্থানে সন্ধ্যা করি উঠিল আকাশে। লে:জতে রাবণ নড়ে সর্ব্বলোক হাদে ॥ ্লেজের বন্ধন হেতু রাবণ মূচ্ছি ত। বালকে ঝলকে মুখে উঠিল শোণিত॥ লেজের সহিত তারে থুয়ে কক্ষতলি। উত্তর সাগরে সন্ধ্যা করে রাজা বালি॥ তথায় করিয়া সন্ধ্যা উঠিল গগণ। লেজে বন্ধ রাবণেরে দেখে সর্বজন॥ ় রাবণের তুর্গতিতে সবে হাস্থ করে ! পশ্চিমসাগরে, বালি গেল তার পরে॥ ভূবায় বান্ধিয়া লেজে বালি লক্ষেশ্বরে। এত জল খাইল যে পেটে নাহি ধরে॥ অকটু বিকৃট করে পড়িয়া তরাদে। রবিণ জলের মধ্যে বালিতো আকাশে ॥ চারি সাগরেতে সন্ধ্যা করে মন্ত্র পড়ে। রাবণে লইয়া বালি কিঞ্চিদ্র্যায় নড়ে॥

দেশে, গিয়া বাজি রাজা রাবণেরে এড়ে হাসি বলে কোথা থাকি আইলে এথারে॥ রাবণ বলিছে আমি ধীরকে পর্থি। তোমা হেন বীর আমি কোথাও না দেখি বরুন পবন আর তুমি যে বানর। চারি জন দেখিলাক একই সোসর॥ দেখাইলা সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর অন্ত**।** তোমায় আমায় সিংহ প্ৰভন্ন বৃত্তান্ত॥ আমা হেন বার তুমি বান্ধিলে লাঙ্গুড়ে। চাঁরি সাগরের সন্ধ্যা ধ্যান নাহি নড়ে॥ বলে টুটা পাই যদি আত্হাড়িয়া মারি। আমা হৈতে স্নধিক পাইলে মিতা করি॥ আজি হৈতে তুমি মোর ভাই সহোদর। মোর লঙ্কা তোমার সে ভোগের ভিতর॥ উভয়ে মিতালি করে অগ্নি করি সাক্ষী। উভয়ে উভয় প্রতি হইলেঁক স্বথী॥ শ্রীয়াম সে উভয়ে পড়িল তব বাশে। যে জানে তোমার তর্ব সেই সব জানে। শুনিয়া মুনির কথা জীরামের হাস। গাইল উত্তরকাণ্ড কবি কৃতিবাদ ॥

## यम जावान गुका

কং কং বলি রাম করেন প্রকাশ।
আর কিছু কংত পুরাণ ইতিহাস॥
দেখানে হারিয়া কোথা গেল দে রাবণ।
কং কং শুনি মুনি অপূর্ব্ব কখন॥
মুনি বলে যুদ্ধ চাহি বেড়ায় রাবণ!
নারদের সনে পথে হইল দর্শন॥
নারদেরে প্রধাম করিল দর্শানন।
আণীর্বাদ করিয়া কংহন ত্রপোধন॥
রাবণ ব্রহ্মার বর পাইলা বহু তপে।
বেগে শোক লোক সব জ্রায় প্রীভিত।
কেং হাসে কেং কান্দেত॥
অবশ্য মরণ পথ কেং নাহি দেখি।
বন্ধু বাদ্ধবের শোকে সর্বলোকে দুংখী॥

যমের মুখে পিড়িয়াছে দকল সংসার। যমেরে এড়িয়া অন্যে মার কি আচার ॥ তোমার সংগ্রামে যম পাবে পরাজয়। যমেরে মারিয়া লোকে করাও নির্ভয়। বিষ্ণু দৈত্য মারি লোক করিলেন সুখী। লোকের হিতার্থে দর্প খায় গরুড় পাখী॥ পাইয়া **ভ্ৰমা**র বর জিনিলে ভুবন। তোমার বার্ণেতে স্থির নহে দেবগণ॥ যমেরে মারিয়া নাশ লোকের তরাস। যম হেতু লোক মরে লোকে উপগাস॥ যমেরে মারিয়া বীর কর উপকার। রাবণ তাহার কথা করিল স্বীকার॥ শুনিয়া মুনির কথা বলিছে রাবণ। স্বৰ্গ মৃত্যু পাজাল জিনিব ত্ৰিভুবন ॥ আগে মর্ত্ত্য জিনিব তৎপরেতে পাতাল। তবে সে জিনিব গিয়া অফীলোকপাল।। ছোট জিনে বড় জিনি এই পরিপাটী। বড় জিনে ছোট জিনি পৌরুষে হবে ঘাটী मूनि वरल यपि यरम ना कत प्रमन। তবেত রহিবে দর্ব্য লোকের মরণ॥ ্কুড়ি পাটি দশনে সে দশমুখে হাসে। চতুর্দ্দিকে কেয়া যেন ফুটে ভাদ্রমাসে॥ ভূবন জিনির আমি কৌতুকের তরে। তোমার আজ্ঞায় যাব ২ম.জিনিবারে॥ মুনির বচনে যায় রাবণ দক্ষিণে। (म शिष्टल नांत्रप मूनि ভारत मतन मार्- ।। ¹ . হেন জন নহে সে যমের নহে বশ। যমেরে জিনিতে যায় বড়ই সাহস॥ যত প্রাণ আছে যম সবার ঈশ্বর। ভুবন র্ত্তান্ত ঘক্ত তাহার গোচর ।. ় পাহিয়া ত্রন্ধার বর ছর্জ্য রাবণ। শমনের সহ যুদ্ধে জ্লিনে কোন জন॥ উভয়ের কে জিনিবে জানিতে না পারি। नांत्रम (मथिएक युक्त हरल यमश्रुती॥ অবিবাদে বিসন্থাদ ঘটায় নারদ। নারদ যাহাতে যায় ঘটায় আপদ।।

হইলে শনির দৃষ্টি পুড়ে সর্বলোকে। রাবণে ঠেকায়ে গেল যমের সম্মুখে॥ না যাইতে রাবণ মুনির আগুসার। যেথানে করেন যম ধর্মের বিচার॥ নারদে দেখিয়া যম উঠিয়া সম্ভ্রমে। জিজ্ঞাদেন প্রণাম করিয়া ভক্তি জমে॥ ত্রিণিব ছাড়িয়া কেন্ হেপা আগমন। আমার নিকটে তব কোন প্রয়োজন॥ নারদ বলেন যম ছিলা নিরুদ্বেগে। তোমা সহ যুঝিতে রাবণ আগে বেগে। দণ্ড হস্তে সমর করিও দণ্ডধর। 🕟 দেখিবারে আইলাম দোঁহার সমর। নারদের বাক্যে যম চাহে বহু দূর। রাক্ষদ্ কটক চাপ দেখিল প্রচুর॥ চড়িয়া পুষ্পক রথে আইদে রাবণ। বহু সৈন্য সান্ধাইল যমের ভুবন॥ আগে থানা সান্ধাইল তার পূর্বদার। দেখে তথা সর্বলোকে ধর্ম অবতার॥ দেব পিতৃভক্ত সত্যবাদী যেই জন। তাহার সম্পদ দেখি বিশ্মিত ধাবণ॥ গোদান করিয়া যে তুষিয়াছে ব্রাহ্মণ। ঘৃত তুগ্ধে দেখে ডার অপূর্ব্ব ভোজন॥ ছঃখীকে দেখিয়া যে করয়ে অন্ধদান। স্বর্ণের থালেতে সে করে স্থাপান ॥ রস্রহীনে বস্ত্র দেয় পিপাসায় জল। রাবণ তাহার দেখে সম্পদ সকল।। ব্রাক্ষণেরে ভূমিদান করে যেই জন। 'যমপুরে দেখে তারে রাজ্যের,ভাজন॥ •সন্মকে তুষিল যে বলিয়া প্রিয়বাণী। তার স্থুখ দেখিরা রাবণ অভিযানী॥ যে করে অতিথিসেবা দিয়া বাসাঘর, া সোণার আবাস তার দেখে লক্ষেশ্বর। স্বর্ণদান করিয়া যে তুষেছে,ব্রাক্ষণ 🕼 স্বর্ণাটে শুয়ে আছে দেখিল রাবণ ॥ ব্রাক্ষণের সেবা যে করেছে এক মনে। তাহার স্ম্পদ দেখি রাবণ বাখানে ॥

যে উত্তম পাত্রে করিয়াছে কন্সাদান। সবা হইতে দেখে রাবণ তাহার সম্মান॥ যে বিষ্ণু কীর্ত্তন করিয়াছে নিরন্তর। তাহার সম্পন দেখি হস্ট লক্ষেশ্বর॥ চতুত্ব জ যম তারে করিয়া স্তবন। প্রান্ত অর্ঘ্য দিয়া তারে দিলেন আসন॥ বৈকুঠে না যায় সেই যায় স্বৰ্গবাস। • দিব্য দেহ ধরি তায়ে দিলেন প্রকাশ। চঁহুভুজ রূপে তারে সম্ভাষ্ করিল। নানাবিধ প্ৰকারেতে তাহাবে তুষিল॥ সে লোক পুণ্যের তেজে এত শ্বথ করে। আপনা ভাবিয়া দশনিন পুড়ে মরেণা দেখিয়া লোকের স্থ হন্ট লক্ষেশ্র। পূর্ব্ববার এড়ি গেল পশ্চিম ছুয়ার॥ বহু ত'পু পুণ্য করিয়াছে যেই জম। তাহার সম্পার দেখি হরিষ রঃবণ॥ রাবণ উত্তর দারে করিল গমন। তথা পুণ্যবান্ লোক করে দরশন॥ আগম পুরাণ শুনিয়াছে যেই রাজা। পুত্র হেন-পালিয়াছে যেবা নিজ প্রজা॥ .পরহিংসা পরদার না করে যে জন। মহামহৈপ্রয়্য তার দেখিল রাবণ॥ পূর্ব্ব আর পশ্চিম ছুগ্রার যে উত্তর। তিন দ্বারে ধার্মি চ লোক দৈখেত বিস্তর॥ যমের দক্ষিয় ছার বোর অন্ধকার। রাত্রি দিশ রাহি তথা সবু এঁকাকার॥ ' যত যত পাপীলোক সেই দ্বারে থাকে। একত্র থাকিয়া কেহ কারে নাহি দেখে।। চৌরাশী সহস্র কুণ্ড দক্ষিণ ছ্য়ারে। পরকে ডুবায় সব যম্মুতে মারে। মমের প্রহারে লোক হইয়াছে কাতর। কলরব শুনি তথা গেল লক্ষেশ্বর 🛭 প্ৰেশিল দক্ষিণ দ্বারেতে দশানন। প্রথম প্রহার তথা দেখিছে তথন॥ যত যত পাপ করিয়াছে যত জন। যমদূতে প্রহারিছে যাহার যেমন 🛚

যেই যত পরদার করেছে কৌতুকে। সেই কুম্ভীপাকে পড়ি ভূবিছে নরকে॥ স্থতপ্ত তৈলের কুঞ্জ অগ্নির উথাল। তাহাতে ধরিয়া ফেলে যায় গার ছাল।। অগম্যা গমন করে প্র হরে ব্রাহ্মণী। তার প্রহারের রুণা ওনহ কাহিনী। লোহার ডাঙ্গদ দূত মারে গোটা গোটা। কশিয়া ভাঙ্গদ মারে তায় লৌহ কাঁটা॥ সর্বাঙ্গ ছেদনেতে তাহার পঢ়ে মাংস। অর্বাদ অর্বাদ পোক। খুলে থায় অংশ॥ হাতে গলে বান্ধে তার দিয়া চর্মদৃতি। মাথার উপরে তুলি মারে লোহার বাড়ী॥ মস্তক ফার্টিয়া যায় রক্ত পড়ে ধারে। পরিত্রাহি ডাকে তারা দারুণ প্রথারে॥ . গদাঘাতে মাথা চিরে রক্ত পড়ে স্লোতে। বিষম প্রহার তারে করে যমদূতে 🛭 নরকে ধরিয়া কেলে পাপী সকল্পেরে। বিঠা হয়ে পাপীলোক ফাঁফরিয়া মুরে ॥ পৃধিনী শকুনি মাংসু টানে চারিভিতে। ় উপাড়ে সাঁড়াসি দিয়া চকু যমদূতে॥ হস্ত পদ নাসা কর্প নয়ন জিহ্বায়। লোহার মুদর্মর মারে অসহ্য সে দায়॥ পাপ পুণ্যভাগী হয় যে ইান্দ্রিগণ। বিষম প্রহারে ভুঞে যমেয় তাড়ন॥ পরস্ত্রীকে যে জন'দিয়াছে আলিঙ্গন। তাহার বিষম শুন যমের তাড়ন॥ . লোহময়ী এক জ্রী' আনে যমদূর্তে। অগ্রিমধ্যে তাহাকে তাতায় ভালমতে॥ সেই লোহা জলে বেন জলন্ত অনল। পাপী দব তাহাকে ধরিয়া দেয় কৌল॥ গার মাংস জ্বলে পরিত্রাহি ডাকে পাপী। তাহা দেখি রাবণ হইল এতি তাপী। পরিত্রাহি ডাকে পাপী দারুণ প্রহারে। ত্বালায় ত্বলিত পাপী ধড়াঃড় করে॥ প্রদার ক্রিয়াচে রাবণ বিস্তর। বিষম প্রহার দেখি ভাবিত অন্তর॥

পরস্ত্রী দর্শন যেই করে এক চিতে।.. ত্মই চক্ষু তাহার উপাড়ে যমদূতে॥ বিষম যমের দূত করিছে তাড়না। হরিলে পরের দারী এড়েক যন্ত্রণা॥ পরস্ত্রী হরিয়া যেবা করেছে রুল্। চিরকালাবধি,ভোগে নরক সে জন॥ তাহাতে সন্ততি হয় বাড়ে পরিবার। কোটি কঙ্গে না হয় সে নরক উদ্ধার॥ তথাপি নরের মনে নাহি জ্ঞানোদয়। প্রধন প্রদারে সদ। মন লয়॥ ·শরণ লইলে তার যে হরে পরাণ। করাতে চিরিয়া তারে করে খান খান॥ বিপরীত রক্তেতে তালুকা তার শোষে। পানীয়.চাহিলে যমদূতে মারে রোয়ে॥ ব্রোহ্মণ দেবের বিস্ত হরে যেই জন। তার প্রহারের কথা করি নিবেদন॥ হাত পা বান্ধে তার দিয়া চর্ম্ম দড়ি। মাথার উপরে মারে ডাঙ্গদের বাড়ি॥ বুকে শূল মারে কেহ চক্ষু টানি ধরে। পরিত্রাহি ডাকে পাঁপী দারুণ প্রহারে॥ "দেবতা স্থাপিয়া যেবা না করে পূজন। ভাহার বিষম শুন যমের তাড়ন॥ হাত পা বাঞ্জিয়া কৈলে দিয়া ঢামদড়ি। তাহার উপরে মধরে দোঁহাতিয়া বাড়ি॥ খাড়ে মুড়ে বান্ধি ফেলে অগ্নির ভিতর। বিষ**ম প্রহার ভুঞ্জে সহস্র** বৎসর॥ পরধন যে জন করিল ডাকা চুরি। ক্ষুরধারে কাটে তারে খণ্ড খণ্ড করি॥ পরহিংসা পরদ্বেষ করেছে যে ক্লন। তার প্রহারের কথা অক্থ্য কুথ্ন॥ মিথ্যা শাপ দেয় আর বলে মিথ্যাবাণী। তার প্রহারের কত কহিব কাহিনী॥ প্রত্থে गাঁড়াসি দিয়া জিহা লয় কাছি। মাথার উপর মারে ভাঙ্গদের বাড়ি॥ যে হরে গচ্ছিত আর হরে স্থাপ্যধন। নরকে ছুবায় তারে যুমদূত্গণ॥

ব্রাক্ষণেরে মন্দ বলে মারে জ্যেষ্ঠ ভাই। মুষলে তাহারে মারে কার রক্ষা নাই॥ পরহিংদা করে বলে অসত্য বচন। বিষম তাহার হয় খমের তাড়ন॥ অপাত্তেতে কন্ঠা দেয় স্নারো লয় কড়ি। তাহার মাথাগ় দেখে মাংদের চুপড়ি॥ মাংস, লহ লহ বলি সদা আক ছাড়ে। মাংদের রদানি তার বুক বয়ে পড়ে॥ মিখ্যা সাক্ষ্য দেয় যেই সভা মধ্যে বসি। তার জিহ্বা টানে দিয়া জ্বলন্ত সাঁড়াসি॥ তার পূর্ব্বপূরুষেরা ভুঞ্জে সেই পাপ। চিরকাল পাপ ভুঞ্জে পায় বড় তাপ॥ অতিথি পাইয়া যেই না করে জিজ্ঞায়া। অপার দুর্গতি তার নরকেতে বাসা॥ এক জন দান করে অন্যে হয় হাতা। তার বুকে দেয় যম জগদল জাঁতা॥ সীমা হরে যে জন পোড়ায় পর ঘর। বিষম প্রহার করে যমের কিঙ্কর॥ উভয়ের স্থায়ে এক পক্ষে পক্ষপাতী। কুম্ভীপাকে ফেলে তারে করিয়া আঘাতী। হারাণেরে জিনায় যে হইয়া সপক। যমদূতে মারে তারে কহিতে অশক্য॥ চুরি ডাকা করে যে না করে লোকহিত। যমদূতে তাহারে প্রহারে বিপরীত॥ লোকে : পীড়া দিয়া যে তুষিয়া ছৈ ঈশর। পায় সে কুকুর জন্ম সহস্র বর্ৎসর ॥ লোক রক্ষা করিয়া যে রাজা করে নাশ। হইয়া শুগাল যোনি থায় মৃত মাস॥ না, চিন্ডিয়া রাজহিত চিন্তে প্লজাহিত। বিষয় প্রহার ক**রে তাহারে** উচিত॥ ব্রহ্মহত্যা সুরাপান করে যেইজন। বিষম যাতনা ভোগ কঁরে অ**সুক**ণ॥ গুরু পত্নী হরণেতে যত পাপ হয়। তাহার উচিত দৃও শরীরে না সয়॥ মরণে মরণ নাহি ছঃখ সাত্র সার। কর্মভোগে ভুঞে লোকনা দেখে নিস্তার

ব্রাহ্মণের শূদ্রাণী গমন যে প্রমাণ। দে সবার পাপেতে স্বধর্ম ইয় বাদ॥ চণ্ডাল জনন হয় শুদ্রাণী গমনে। সর্ব্ব কর্ম্ম নফ হয় তার দরশনে। দেবকার্য্য পিতৃকার্য্য করে শুদ্ধমতি। কর্ম্ম নম্ট হয় যদি দেখে শূদ্রপতি। পাতকী জনের সহ যে জন সম্ভায়ে। ধার্মিকের ধর্ম লোপি হয় সেই দোষে॥ রাজা হ'য়ে প্রজা প্রতি না করে পালন। পর্লোকে নরক তাহার অথওন॥ পুত্র পালনেতে যদ়ি রাঙ্গা পালে প্রজা। কোটিকল্ল স্বৰ্ণস্থথ ভুঞ্জে দেই রাজা॥ অর্থের লোভেতে হয় দেবল ব্রাহ্মণ। শুদ্ধর্মতি যে জন সে না করে পূজন॥ যেবা হরে দেবস্থ বা করে ছুরাচার। ి দেবলিয়া ব্রাহ্মণের নাহিক নিস্তার॥ হাতে করি মৃত দেম নৈবেগ্য উপরে। সেই দ্বত উঠে তার নখের ভিতরে॥ সে য়ত অন্নের তাপে উনাইয়া পড়ে। অন্ন সহস্থাত যায় শরীর ভিতরে॥ ·শ স্ত্রে আছে সন্নত নৈবেল্ল করে পূজা। সে পাপে ত্রান্ধণ হয় কালিঞ্জরের গ্রাভা। এ সকল কথা শুনি হৈন চমৎকার। দেবল ব্রাহ্মণের ফে নাহিক নিস্তার॥ বেই শূদ্র ইইয়া হরিয়াছে ব্রাহ্মণী। তাহার বিষম রোল বড় ভাকু শুনি॥ লক লক সঁ:ড়াসি গায়ের মাস টানে। খুলে খায় গার মাংস সহত্র সঞ্চানে॥. ডাঙ্গশের বৃড়িী সারে হয় খান খান। `কোটিকল্ল,পাপ ভুঞ্জে নাহিক এড়ান॥ যে জন করিয়া কর্জ্জ না করে শোধন। তার পিতৃলোকের যে যমের তাড়ন॥ ব্বিঘত প্রমাণ পোকা যে বিষ্ঠার কুণ্ডে। তথির উপরি ফেলে ধরি তার মুণ্ডে॥ প্রতপ্ত তৈলের কুণ্ডে শুমির উথাল। তথির উপরে ফেলে যায় গার ছাল ॥

অগ্নিধ্যে সাঁড়াসী তাতায় ভালমতে। তাহা দিয়া গাত্ৰ মাংস কাটে যমদূতে॥ ইত্যাদি নরক ভোগ করে বহুবার। ব্রন্মধের পাপে:তার নাহিক নিস্তার॥ পরহিংসা করে বেব। স্থজনেরে নিন্দে। 'চামলজ়ি দিয়া ভারে যম**দূত্তে বান্ধে**॥ গলায় বড়সি দিয়া করে টানাটানি। খাণ্ডা দিয়া তাহার মাথায় হানাহানি॥ ছোট কাঁটা দিয়া তারে বড় কাঁটায় লয়। 'গলায় গলগও তার বড়ই' সংশয়॥ দেখিল রাবণ পুরুষের যে যন্ত্রণা। ইহা হৈতে বাইশ ওণ নারীর যাতনা॥ ছোট করুক বড় করুক যত করে পাপ 1 পাপানুসারেতে ভুঞ্চে শমনের তাপ। লোকের যাতনা ভারি দশানন চিতে। বন্দীমুক্ত করে সে মা**রি**য়া **যমদূতে**॥ শরাঘাতে রাবণ করিছে চুরমার 🛭 যমদূতে মারি করে ধন্দীর উদ্ধার ॥ যত পাপ করে লোক ভুঞ্জিবে সে তরি! পাপেতে বান্ধিয়া আনে গলে দিয়া দড়ি॥ পাপের কারণে পাগী চক্ষে নাহি দেখে। পোপ দোবে আরবার পড়িল **নরকে**॥• দশানন বলে বন্দী ক্রিত্র ভদার। আরবার কেন তারে করিছে প্রহার॥ দূত বলে রাবণ গাণারে কেন গঞ্জে। আপনার পাপ লোক আপনি সে ভুঞ্জে॥ ইহলোকে রাবণ ছুমি যত কর্ন পাপ। পরলোকে এননি ভুঞ্জিবে পরিতাপ্ন॥ প্রলোকে তোর সনে হেথা হবে দেখা। তথন তোমার সহ হবে লেখারে গ্রা॥ কুপিল রাবণ রাজা দুতৈর বচ্নে। সন্ধান পূরিয়া বাণ যমদূতে হানে॥ যমের কিঙ্কর যত'নানা অস্ত্র ধরে। শেল জাঠি মুকার ফেলিছে তত্ত্বরে॥ ব্মদূত সকল সহজে ভয়ক্ষর। রাবণের সনে যুদ্ধ করিল নিস্তর॥

বড় বড় শালগাছ ফেলিছে পাথর। ভাঙ্গিল রখের চাকা রাবণ ফাঁফর॥ ব্রহার বরেতে রথ অক্ষয় অব্যয়। য**ত জঙ্গে তত•হ**য় নাহি<sub>,</sub>অপচয়॥ নানা শিক্ষা জানে সেই জন্মার কারণ। বিচক্ষণ শেলে রাবণ ক্রিছে তাড়ন॥ তিভিল রাবণের অঙ্গ আপন শোণিতে। রাবণের গা বাহিয়া ব্রক্ত পড়ে স্রোতে॥ যমের কিঙ্কর দব বড়ই চতুর। রাবণের সনে রণ করিল প্রচুর॥ নীল হরিতাল বাণ যমদূতে মারে। মূক্তিত হইয়া রাবণ রথ হইতে পড়ে॥ ছুঁটফট করিতেছে বাণের জ্বালায়। কুড়ি চক্ষু রাঙ্গা করি দৃত পানে চায়॥ থাক থাক করি তারে গর্জিছে রাবণ। পাশুপত বাণ এড়ে রুষিয়া তথন। আলো করি আইদে বাণ অগ্নি অবতার। যমদূত পুড়ে সব হইল সংহার॥ পুড়িয়া মরিল যমন্ত্রত অ্লগ্লি তেজে। রাবণের রথোপরে জয়তাক বাজে॥ রথোপরে সিংহনাদ ছাড়িছে রাবণ। বাহির হইল রথে রবির নন্দন॥ রাঙ্গামুথ রথখান স্ফ্রেড়োড়া বছে। ত্বরিতে আসিয়া রাবণের আগে রহে॥ যে মৃত্তিতে যমরাজা পৃথিবী সংহারে। দে মুর্ত্তিতে মহারাজা আইল সমরে॥ কালদণ্ড মহাঅন্ত্র যমের প্রধান। যুঝিবার বৈলা আনি হইল অধিষ্ঠান॥ যমেরে কহিছে প্রভু কর আজ্ঞা দান। পরশিধা রাবণেরে করি খান খান॥ প্রশনে কিবা কাঞ্জ দরশনে মরে। আজা কর আমি গিয়া মারি লক্ষেশ্বরে॥ যম বলে মৃত্যু দেখ সংগ্রাম সরস। দণ্ড হস্তে মারি পাড়ি রাবণ রাক্ষস।। তোমার সংগ্রাম আজি ক্ষণেক থাকুক। মারি পাড়ি বাবণেরে দেখহ কৌতুক॥

কালদণ্ড মুখে উঠে অগ্নি ধরশান। যার দরশনে লোক হারায় পরাণ॥ চারিভিতে অস্ত্র যায় সর্পের আকার। কালদণ্ড অত্তের কারেরা নাহিক নিস্তার 🛭 হেন কালদণ্ড যম তুলে নিল হাতে। তাহা হৈতে মর্প বাহিরায় চারিভিতে 🛊 অজগর কালসর্প শঙ্কিনী চিত্রাণী I মুথে বিষ ভাগ্নি তার শিরে জ্বলে মণি॥ সপের বিকট দৃত্ত স্পর্শ মাত্র মরি। দশু দেখি ত্রিভুবন কাঁপে থরহরি॥ সর্ববোকে দেখে দশাননের বিনাশ। তার মুখে অগ্নি জ্বলে লোকের তরাস॥ ডাক দিয়া যমেরে করিতেছে বাথান। রাবণ মরিলে দেবগণ পায় ত্রাণ॥ আজি যদি যম তুমি মারহ রাব্দে। তোমার প্রদাদে এড়াইব দেবগণে॥ দেবতা সহিত ব্ৰহ্ম। আছে অন্তরীকে। যমের হাতে দণ্ড দেখে আইল সমক্ষে ॥ শমনেরে চতুম্মু থ কহেন বচন। ক্ষান্ত হও যমরাজানা করিও রগ্ন। রাবণ পাইল বর নাহি তব মনে। রাবণে হঠাৎ তুমি মারিবে কেমনে॥ দণ্ড স্থজিলাম আমি মৃত্যুর কারণ। যাহার আঘাতে পূপ্ত,হয় ত্রিভুবন॥ খাহার দর্শনে মরে স্পর্শে কিবা কথা। হেন দণ্ড রাবণে মারিবা কেন স্থা॥ मछ वार्थ ना यात्व ना मतित्व ताका। আুমার বচন শুন না করিহ রণ 🛭 দণ্ড রাখ দণ্ড রাখ শুন দণ্ডধর। রাবণেরে জয় দিয়া তুমি যাহ ঘর॥ যম বলে তব বরে সবার ঠাকুরাল। লজ্মিয়া তোমার বাক্য যাবে সে পাতাল। যমরাজ কালদণ্ড মৃত্যু তিন জন। এ তিনের মৃত্তি দেখি কাঁপে ত্রিভুবন ॥ যন কালদণ্ড মৃত্যু এ তিনের গঙ্গে। পলায় রাক্ষস সৈত্য চুল নাহি বান্ধে॥

বড় বড় রাক্ষ্য রাবণের সোসর। এ তিনের মূর্ত্তি দেখি হইল ফাঁফর॥ এ তিনের বিক্রম সহিবে কার প্রাণে। পলায় রাক্ষস সব এড়িয়া রাবণে॥ অমাত্য পলায় সূব এড়িয়া রাবণে I একেশ্বর রাবণ রহিল মাক্ত রণে॥ যুঝিবার কায্থাকুক দেখি যমরাজে। হেন বীর নাহি যে দম্মুখ হইয়া যুঝে॥ নির্ভয় রারণ রাজা বিধাতার বরে । যমের সম্মুথে যুঝে শঙ্কা নাহি করে॥ দশ দিক দশানন ছাইলেক বাণে। রাবণের বাণ যম:কিছুই না জানে গ জাঠি ঝকড়া, শেল এড়ে রবির নন্দন I রাবণ জর্জার হয় তবু করে রণ॥ ছাইল যুদ্ধের রখ রাধ্বণের বাণে। দশ বাবে সার্থি বাঁধিল দশাননে ॥ সন্ধান পুরিয়া সে ধ্রুকে যোড়ে শর। সহস্রেক বাণ এড়ে যমের উপর॥ মৃত্যুর উপরে করে বাণ বরিয়ণ। বাণ বার্গ্থ হয় দেখি চিন্তিত রাবণ ॥ অতি মত্ত রাবণ দে বিধাভার বরে। মৃত্যুর উপর বাণ ফ্রেলে নাহি ডরে,॥ মুত্যুর নাহি যে মুত্যু কি করিবে বাণে। অবোধ রাবণ তবু য়ুঝে তাঁর সনে। মৃত্যু বাণ, থাইয়া অধিক কোপে জলে 1 যোড়হাও করিয়া যমের আগে বলে। নিবেদন করি প্রভু কর অবধান। তোমার অন্ত্রের মধ্যে আমি দে প্রধান॥ মধুকৈটভাদি যত ছিল দৈত্যগণ। বালি বলি মান্ধাতা করিয়াছিল রণ 🖠 · পাইয়া ভ্র**ন্ধা**র বর রাবণ ছর্জ্জয়। তার সহ যুদ্ধ করা উপযুক্ত নয়॥ তোমার বচন প্রভু করি স্বামি দড়। রণ ছাড়ি তৰ বাক্যে দিলাম আমি রড়॥ রথ হৈতে যমুরাজা হৈল অদর্শন। ধর ধর বলিয়া ডাকিটেই দশানন ॥

মন্দ মন্দ হাদিয়া রাবণ রাজা ভাবে।

যম্পলাইয়া যায় আমার তরাদে॥

যম যদি পলাইল দেখিল রাবণ।

আমি যমজয়ী বুলি ভাবে দশানন॥

কৃত্তিবাদের ক্ষিত্বভাবত চম্হকার।

দর্শব লোকে রা্যায়ণ হইল প্রচার॥

রাবণের পাতালপুরী জিনিতে গমন ও ৰলি প্রভাতর সহিত যুদ্ধ।

শ্রীরাম বলেন মুনি জিজ্ঞাসি কারণ। বিষম শুনিলাম আমি যমের তাড়ন॥ পাপীর প্রহার শুনি লাগে চমৎকার। পাতক করিলে কি না হয় প্রতীকার 🛭 মুনি বলে রাম তুমি কর অবধান। তব অবতারেতে পান্মীর পরিত্রাণ॥ .যেই জন শুনিবেক শুদ্ধ রামায়ণু। য**েমর সহিতে তার নাহি দর্শন ॥** ইহা বিনা পাপীর <mark>নাহিক পরিত্রা</mark>ণ । রাম নাম শুনিবেক পাপী সাবধান॥ চারি বেদ অধ্যয়নে যত পুণ্য হয়। একবার রামনামে তত ফলোদয়॥ শুনিয়া মুনির কথা রামের উল্লাস। কহ কহ বলি রাম করেন<sup>ু</sup> প্রকাশ ॥ এথা হইভে কোথা গেল দুফ দশানন। কহ কহ শুনি মুনি অপূৰ্ব্ব কথন॥ मूनि वरल जावन किनिल मर्का एम। পাতাল জিনিতে শেষে করিল প্রবেশ ॥ বাস্থকীর বিষে দগ্ধ হয় ত্রি**ভুবন।** তাহাকে জিনিতে যায় পাতাল ভূবন॥ চলিল রাবণ রাজা অঙুত সাজনি। আইল তিরাশী কোটি কালভূজসিনী। এক এক ভুজঙ্গের বিষে বিশ্ব পোড়ে। নাগিনী তিরাশীকোটি রাবণেরে বেঁড়ে॥ চারিভিতে বেড়ে দর্প রাবণ কাঁফর। রাবণ এড়িয়া সেনাপতি দিল রড়॥

রাবণ মুদার ঘোর ফেলে চারিভিতে। পলায় নাগিনী সব নাগৈরে সহিতে ॥ বাস্থকীরে এড়িয়া পলায় উভরড়ে। অাসিয়া রাবণ রাজা বস্থারীরে বেড়ে ॥ বাস্ত্রকী করিল বিয়বাণ অবিতার। ত্রক্ষাল বাণে করে রাবৃণ্ সংহার॥ বিষদ্ধাল মহাবিষ বাস্থকীত এড়ে। রাবণ দৈ বিষদ্ধাল সহিতে না পারে॥ মায়াধারী রাবণ সে জানে নানা সন্ধি। বাস্ত্রকীরে মহাজাল বাণে করে বন্দী॥ বাসুকীরে বন্দা করি তার পুরী লোটে। বিচিত্র আবাস ঘর নাগপুরে বটে॥ বন্দী হয়ে বাস্ত্রকী মানিল পরাজয়। রাবণ ভাহার প্রতি দিলেক অভয়॥ শত মুগু সহস্র সম্ভক যেই ধরে। যার বিষাগ্রিতে সর্ব্ব চরাচর পুড়ে॥ মুখে জ্বলে অগ্নি যার শিরে জ্বলে মণি। হেন সৰ সৰ্পেরে পাতালে গিয়া জিনি॥ জিনিয়া সর্পের দেশ নামে ভোগবতী। নিপাতের রাজ্যেতে চলিল শী<u>ষ্</u>রগতি॥ মিপাতের রাজ্যে তার কারো নাহি ডর। পাইয়া ব্রহ্মার বর রাবণ হুর্দ্ধর 🛭 রাবণ ডাকিয়া বলে নিপাতের ঠাই। লঙ্কার রাবণ আমি আজি যুদ্ধ চাই॥ নিপাতক রাজা যেই যমন্দরশন। ধাইয়া আইল শীঘ্র করিবারে রণ।। শেল জাঠি মকড়া যে অস্ত্র খরশান। খাঁড়া আর ভাঙ্গদ বিচিত্র ধনুর্ব্বাণ॥ নানা অন্ত্র লইয়া উভয়ে করে রণ। উভয়ের অস্ত্র গিয়া ছাইল গগণ। ছই হস্তী রণে যেন দন্ত হানাহানি। খুই সূৰ্য্য তেজে যেম ছাইল মেদিনী॥ তুই সিংহ রূপে যেন ছাড়ে সিংহনাদ। ত্বই জনে যুদ্ধ ফরে নাহি অবসাদ।। উভয়ের যুদ্ধেতে হ'ইল মহামার।' সকল পাতালপুরী হইল অন্ধবার॥

কেহ কারে নাহি পারে ছুজ্নে সোসর। ত্বই জনে যুদ্ধ করে মাদেক অন্তর ॥ এক মাদ যুদ্ধ করে কেহ: কারে নারে। দেবগণ লয়ে ব্রহ্মা আইল সম্বরে॥ ব্ৰহ্মা বলে নিপাতক শুনহ বচন। ভোমারে জিনিতে নাহি পারিবে রাবণ।॥ নিপাতকে প্রবোধিয়া বিরিঞ্চ তথন। রাবণের প্রতি কিছু,কহেন, বচন। রাবণ তোমারে বলি শুনহ বচন। নিপাতকে জিনিতে না পারিবে কখন॥ ন্ম বরে তুই জন হইয়াছ তুর্জ্জয়। তুই জনে প্রীতি করি থাকহ নির্ভয়॥ কেবা লঙ্ঘিতে পারে ব্রহ্মার বচন। তুই জনে প্রতি করে ছাড়ি অস্ত্রগণ ॥ নানা ভোগে রাবণেরে রাখিল সুম্মানে। এক বর্য রাবণ রহিল দেই স্থানে॥ লঙ্কার অধিক ভোগ ভুঞ্জে তার ঘর। বৰুণেরে জিনিতে চলিল লক্ষেশর॥ রত্নেতে নির্শ্মিত পুরী দিক আলে। করে। স্থরভী আছেন সেই বরুণনগরে॥ রাবণ করিল স্থরভীরে দরশন I ফীরধারা বহিতেছে তার অনুফণ ॥ যার কারে ভরিরাছে কারোদ সাগর। হেন ধেনু প্রদক্ষিণ করে লক্ষেশ্বর॥ সুরভীকে দেখিয়া রাবণ মনে ভাবে। যে যা চায় তাই পায় আমি চাই তবে॥ বরুণ জিনিয়া বৈন আসি শীঘ্রগতি।, গমন সময়ে তোমা লইব সংহতি॥ বরুণ জিনিতে করে রাবণ প্রান। হেন<sup>ক</sup>াগে স্থান্ত। হইল অন্তথ**া**ন॥ বরুণের দ্বারে গিয়া ডাকিল রাবণ। কোথা গেলে বরুণ আদিয়া দেহ রণ॥ বরুণের পাত্র বলে তিনি নাহি ঘরে। কার ঠাই যুদ্ধ চাহ এ শৃত্য নগরে।। ' রাবণ বলিছে কোথা গিয়াছে বরুণ। তথা গিয়া আজি আমি করি মহারণ॥

ধরুণের পুত্রগণ মবে মহাবীর। লইয়া সামন্ত সৈতা হইল বাহির॥ তাসবারে রাবণ যে আকাশে,নিরংখ। রাবণ চড়িয়া রথে যায় অন্তরীফে ॥ বরুণের পুত্র করে,বাণ বরিষা। বাণে বিশ্ব রাবণ হইল অচেডন। রাবণে ফুটিয়া বাণ হইল কাতর। তাহা দেখি রুষিল র ক্ষম মহোদর॥ মহোদরের, বাণ যেন মদমত্ত, হাতী। বাণেতে বিশ্বিয়া পাড়ে রথের সার্থি॥ পড়িল সারথি তার বাণ বিদ্ধে বুকে। তিন ভাই পলাইয়া যায় অন্ত*ীকে*॥ অন্তর্নীক্ষে থাকি করে বাণ বরিষণ। বাণে বিদ্ধ মহোদর হৈল অচেত্তন॥ অচেত্রন ফ্লাইেদিরে দেখি লক্ষেশ্বর i ীসন্ধান পুরিয়া বাণ এড়িছে বিস্তর॥ াকাশে রহিতে নারে তিন সংহাদর। ভূষেতে পড়িয়া দৌহে ধ্লার ধ্**স**র ॥ তুই ভায়ে ধরিল অনেক অনুচর। ধরিয়া আবিল তারে পুরীর ভিতর॥ রণ জিনি রাবণের হরিষ,অন্তর। বরুণেরে অস্থেন। করে লঙ্গেপর ॥ . বরুণের পুজ জিনি বরুণেরে চাহে। প্রভাগ নামেতে পাত্র রামণেরে কহে॥ বেমলোকে গ্লীত গ্লায় শুনিতে হুন্দর। িায়াছেন দেখানে বরুণ জলেশ্বর।। এত শুনি গেল রাবণ ভিতর আবাস। গালক্ষে পাইল বরুণের নাগপাশ। নাগপাশ পাইয়া সে সিংহনাদ ছাছে। • বিদায় হইয়া রাবণ তথা হইতে নড়ে॥ জান্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস। কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ। এথ্য হৈতে আর কোথা গেল সে রাবণ। - কহ দেখি শুনি মুনি পুরাণ কথন॥ মুনি বলে বলিরান্ধা পাতাুলেতে বৈসে। দশানন গেল তথা জিনিবার আশো॥

পাত্রাল আবাস ঘর অতি স্লুনিশ্বিত। দেখিয়া রাবণ রাজা হৈল চমকিত॥ সোণার প্রাচীর ঘর পর্বত প্রমাণ। বিফুর আজ্ঞায় ঝিম্বকশ্বার নিশ্বাণ॥ প্রহন্তকে পাঠায় রাবণ জানিবারে। ৰাজ আজ্ঞা পাইমা-প্ৰহস্ত গ্লেল দ্বারে॥ বলির ছয়ারে দ্বারি স্বয়ং নরায়ণ। শরীরের জ্যোতিঃ কোটি হুর্যের কিরণ॥ আছেন বশিয়া **দ্বা**রে রত্নসিং**হাসনে।** খৈত চাসরের বায়ু পড়ে ঘনে ঘনে॥ প্রহস্ত বিশ্বিত হয়ে আসিয়ে সত্তর। নিবেদন করিছে শুনহে লঙ্কেশ্বর॥ দেখিতেছি মহারাজ প্রয়ারে বলির। পরম পুরুষ এক স্থন্দর গভীর॥ আলামুলন্তিত ভুগ ভুগ চতুনীয়। শত্তা চক্ৰ গদা শাঙ্গ' তণি' শোভা হয়॥ শ্যানল কোমল তকু সুপীত বসন্দ তড়িত জড়িত যেন দেখি নবঘন।। • বক্ষঃস্থল কৌস্তুভ শ্বোভিত অতিশয়। বন্মালা ততুপরি করিছে আশ্রয়॥ শুনিফা রাবণ যায়-পুরু**দের পার্নে।** রাবণেরে বেখিয়া পুরুষ মুত্র হাসে॥ রূপে আলো করিশাছে ধলির ওয়ার। নির্থিয়া রাবণের লাগে চমৎকার॥ রাবণ বলিছে দারা পলাবে কোথায়। .লঙ্কার রাবণ আমি যুদ্ধ দে আমায়॥ • শুনিয়া পুরুষ মৃত্ খাঁসিয়া সম্ভাবে । বলি সমে যুঝ গিয়া ভিত্র আবাসে॥ वीत मर्था वृति यांगि मूनि मर्था मूनि। ত্রিভুবন সব্ভামি দিবস রজনী॥ আর্মা সহ যুঝিবে শুনিতে উপহাস 📗 : কারো সনে যুবিতে না করি অভিলাবে॥ সমানে স্বানে সুর ইয়ত উচিত। তোমার আমার সনে যুদ্ধ অসুচিত। আমি বলি তোমারে শুনই দশানন। বলিকে জিজ্ঞাসা করু আমি কোন জন॥

এতেক শুনিয়া দশানন রাজা হাসে.৷ বালর নিকটে গেল ভিতর আবাদে॥ ' পাচ্য অর্ঘ্য দিল বলি বসিতে আসন। জিজ্ঞাসিল পাডালেতে (এলে কি কারণ।। সে বলে পাতালে বিষ্ণু রাখিল তোমারে সাজিয়া আইমু আমি বিষ্ণু জিনিবারে॥ ' বলি, বলে হেন বাক্য নাহি বল ছুণ্ডে। ত্রিভুবন আইলে বন্ধন নাহি খণ্ডে॥ তুয়ারে খাঁছার সনে হইল দরশন। দে পুরুষ স্থজিলেন এই ত্রিভুবন ॥ বাঁহার উপরে কারো নাহি অধিকার। সকল স্বজিয়া তিনি করেন সংহার॥ রাবণ বালছে যম মৃত্যু কালদণ্ড। " ইহা হইতে কোন জন আছে হে প্রচণ্ড॥ विन वरन छाई कि कविरव यमवाङ । ত্রিষ্কুবনে কেছ নাহি পুরুষ সমাজ। যম ইন্দ্র বরুণ যতেক লোকপাল। পুরুষের প্রসাদেতে সকলে বিশাল 🛚 ইহার প্রসাদে দেব হইয়াছে অমর। ্তাঁর বড় বীর নাই ত্রৈলোক্য ভিতর॥ দানব রাক্ষস আদি বড় ধড় বীর। পুরুষ দর্শনে ভাই কেহ নহে স্থির॥ সেই সে পুরুষবর্দ্দ স্বয়ং নারায়ণ। তোমায় কিঞ্চিৎ'কহি শুন'হে রাবণ ॥ সেই দেব নারায়ণ মধুকৈটভারি। চতুতু জ শৃষ্ট চক্র গদা পত্মধারী ॥ রাবণ শুনিয়া ইহা হইল বাহির। পুরুষের দেখা নাই অদৃশ্য শরীর 🛭 রাবণ ৰলিছে তা'দে হইল অদর্শন। পাইলে চাপড়ে,তার বধিতাম জীবন॥ রাবণ, আবার গেল পুরুষ উদ্দেশে। উপস্থিত হইল সে ভিতর আবাদে। বলি বলে রাবণের নাহি পাই মন। প্নঃ পুনঃ আবাদে আইদে কি কারণ॥ পাত্র ল'য়েঁ বসি তবে করে অনুমান। 🔏 বিনা যুদ্ধে য়াবণে করিব অগমান ॥

বলিরে ধরিতে যায় রাবণ সেখানে। আপন বন্ধন বলি দিল ততক্ষণে ॥ বন্ধনে পড়িশ হুফ্ট আপনার লোষে। রবিণ পড়িল বন্দী বলিরাজা হাসে॥ রাবণের বন্দী দৈথি তৃষ্ট দেবগণ। স্বর্গেতে **ত্রন্দু**ভি বাজে পুষ্প বরিধণ॥• যত দেবকতা তারা করে হলাহুলি। বলির উপরে ফেলে পুম্পের অঞ্জলি 🕯 ইন্দ্র আদি দেবগণ আর দেবঋষি। সর্গেতে নাচিয়া বেড়ায় যত স্বৰ্গবাদী॥ আজি হৈতে দেবগণ পাইল নিস্তার। দেখিরা রাক্ষ্ণগণ করে হাহাকার॥ এইমত ৰন্দীশালে আছেত রাবণ। কৌতুকে নাচিয়া বেড়ায় যত দেবগণ 🛚 বলি ভূপতির আছে দতি শত দাদী। দেখিলে মোহিত অহ্য পরম রূপদী॥ উচ্ছিফ্ট অন্ন ব্যঞ্জন পূর্ণ স্বর্ণথালে। পাথালিতে খায় তারা সাগরের জলে।। রাবণ বলেন কন্সা শুনহ বচন। একমুষ্টি অন দিয়া রাথহ জীবন।।। চেড়ী সব বলে শুন রাজা লক্ষেশ্বর। দিতেছি তুলিয়া অন্ন মেলত অধর॥ দয়া করি চেড়ী অম দিল তভক্ষণ। মুখ প্যারিয়া অন্ন খাইল রাবণ॥ রাবণ বলে পুন চেড়ী,আমান্ত বচন। বারেক চুম্বন দিয়া রাথহ জীঘন॥ এতেক বলিল যদি রাজা দশানন। ত্রাসে পলাইয়া যায় যত চেড়ীগণ॥ কুঁজী বুলে রাবণ তুমি হে মহারাজ। উচ্ছিফ্ট থাইতে তুমি নাহি বাস লাজ। বন্ধন লইতে বলি চিস্তে মনে মনে। আপনার বন্ধন লইল ততক্ষণে॥ লজ্জা পেয়ে রাবণ করিল হেঁটমাথা। ৱাবণ বন্ধন ছাড়ি পলাইল কোথা। যথায় যথায় আহেছন বিষ্ণু অধিষ্ঠান। তথা তথা রাবণ পাইল অপমান॥

অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরাম কোতুকী। পুনর্কার জিজ্ঞ! সা করেন হ'য়ে স্থী॥ সেথা হ ৈ ত আর কোথা গেলৃত রাবণ। কহ দেখি শুনি মুনি অপূর্ণ্ব কথন॥

রাবণের সহিত মাকাভার যুক্ত। সুনি বলে রাবণ আ্ছুয়ে রথোপর। • . দিরারথে চড়ি যায় এক নরবর॥ সোণার রধখান তার বহে রাজহংগৈ। সাক্ত শত দেবকতা পুরুষের প!শে॥ কেহ হাসে কেহ নাচে কারো মুখে বাঁশী। সে পুরুষ স্ত্রীগণ বেষ্টিত স্বর্গবাসী॥ রথের উপরে খায় শৃঙ্গার কৌতুকে। আপনার রথে থাকি রাবণ তা দেখে॥ রাবণ বলিছে কে!থা পুরুষ পলাও। . লঙ্কার রাবণ আমি যুদ্ধ মোরে দাও। দেখিয়া তোমার নারী ব্যাকুলিত প্রাণ। কতওলা স্ত্রী মোরে দিয়া যাওঁ দান। পুরুষ ডাকিয়া বলে শুন লঙ্কেশ্বর। বহুদিন করিঁলাম তপস্থা বিস্তর 🗓 পৃথিবাতে রাজা আমি ছিলাম প্রধান। তোমা হেন অনেকের লইয়াছি প্রাণ ।। না করিল কে**হ সোর্গে** যুদ্ধে পরাজয়। স্বৰ্গবাদে যাই আমি গ্ৰৈকথা নিশ্চায়॥ আসারে গ্রিতে কেহ নারিল সংগ্রামে। পূর্বেতে ছিলাম আমি পূর্ব্বমুন নামে॥ ব্ৰীগণ বেষ্ট্ৰিত আমি যাই স্বৰ্গবাদে। এমন সময় যুদ্ধ যুক্তি না আইসে॥ রাবণ বলিল ভূমি মোর ধর্মবাপ। পূর্বের মোর পিতৃসহ তোমার আলাপ ル দি, খজয় করি আমি ত্রিভুবন জিনি। কার সনে যুদ্ধ করি মনে অনুসানি॥ দিনেক রহিতে নারি আমি বিনা রণে। তুমি যুক্তি বল আমি যুঝি কার সন্মে॥ পূৰ্কমুনি বলে আছে মান্ধতো নৃপতি। তার সনে যুঝিহ সে সপ্তরীপপ্রতি॥

উত্তর, নিকৈতে গেল সে দেশ ভ্রমিতে। থাক আজি বাদা করি রম্য এ পর্বতে ॥ এ পর্বতে তার সনে হবে দরশন। মান্ধাতা আইলে মুদ্ধ করিও তথন॥ এত বলি পুর্বমুনি গোল স্বর্গবাদে। হেনকালে মান্ধান্তা কটক শুদ্ধ আইসে ॥ মান্ধাতাকে দেখিয়া যে রুষিল রাবণ। মান্ধাতা পাবণ দোঁহে বড় বাজে রণ। দিখিজয় করিয়া। বেড়ায় ছুই জন। নানা অস্ত্র হুই রাজা করে বরিষণ। ছই রাজা নানা অস্ত্র করে.অবতার। উভয় রাজার,সেনা পলীয় অপার॥ মান্ধাতা হীরার টাঙ্গী পাক দিয়া এড়ে 🖡 রাবণ খাইয়া:টাঙ্গী রথে হৈতে পড়ে॥ পড়িল রাবণ রাজা বেড়ে দৈনাপতি। হর্ষে সিংহনাদ ছাড়ে মান্ধাতা নুপতি ॥ চন্দুর নিমিষে পায় রাবণ সন্ধিত।" ধুকুক পাতিয়া যুবে মান্ধাতা চিন্তিত্ 🖟 ' অগ্নিবাণ এড়িলেক সাক্ষম রাবণ। জ্বলিয়া আথেয়ে বাণ উঠিল গগণ॥ দেখিয়া ত্রিদশগণে লাগে চমৎকার। মান্ধাতা পড়িল সৈত্য করে হাহাকার॥ 🤅 দশ্বিত পাইয়া উঠে চঞ্চুর নিমিষে। উঠি সিংহনাদ করে মান্ধাতা ইরিষে॥ উভয়ের সিংহনাদে পৃথিবা উলটে। তুই রাজা বাণ এড়ে গুই রাজা কাটে।r তুই রাজা ক্রোধে বাণ এড়িছে বিস্তর। মহাশব্দ করে বাণ ভূপের ভিতর॥ 🕐 কেহ কারে জিনিবারে নাহি পায় আশ ৮ একই সমান যুদ্ধ করে দৃশ্ মাস॥ মাদ্ধাতা এড়িল বাণ নামে পাশুপত । : স্থাবর কঙ্কম কাঁপে পুথিবী পর্বত ॥ সপ্ত স্বর্গ কাঁপে আর সে সপ্ত সাগর। শুনিয়া বাণের শব্দ স্বর্গে লাগে ভর ॥ ব্ৰহ্মা পাঠাইয়া দিল ভাৰ্গব মহৰ্ষি। অবিলয়ে কহিছেন লেইখানে জাদি 🕸

সমর সম্বর ক্রোধ সংহার নান্ধাতা।,
ব্রহ্মা পাঠাইয়া দিলেন শুন তার কথা।।
আছে যে ব্রহ্মার বর পাবণ না মরে।
তব বাণে রাবণের কি ব্রেতে পারে।
তব বংশে যে পুরুষ জন্মিবেন শেষে।
তার ঠাই দশানন মরিলে সবংশে।
তব বাণে না মরিলে লক্ষার রাবণ।
অস্ত্র সম্বরিয়া জীতি কর ছই জন।
স্প্রীতি করিয়া দোহে গেল নিজ স্থান।
সম্প্রীতি করিয়া দোহে গেল নিজ স্থান।
নান্ধাতা রাবণেতে সমান গেল রণে।
জয় পরাজয় কারো নহিল সেক্লণে।
আগস্তোর কথা শুনি রাম উল্লাসিত।
কহ বলি মুনিকে করেন উৎসাহিত।

•রাবপের চন্দ্র জিনিতে চন্দ্রলোকে প্রমন ।

মান্ধাতা ছাড়িয়া কোথা গেল দশানন। কহ দেখি শুনি মুনি অপূৰ্ব্ব কথন॥ মুনি বলে এক দিন ঘটিল এমন।: রথোপরি চড়িয়া ভ্রমিছে দশানন ॥ **८२न भारत भारत ५ ईल ठर**का प्रश्ना দেখিয়া হইশ রুফ্ট তুফ্ট স্পায়্ট কয়॥ আমার বাণেতে মেরু নাহি ধরে টান। আমার উপর দিয়া করিছে প্রান ॥ স্বৰ্গ মৰ্ত্ত্য পাতাল কম্পিত যার ডরে। লঙ্কার রাবণ আমি গ্রাহ্ম নাহি করে॥ দেখিব কেমন চন্দ্র কত তার বল। ভাহীরে জিনিব আর হরিব স্কল॥ এই মৃত ভাবিয়া সৈ উঠিল আকাশে। **ठक्ट** त्लांटक ८ शन हेन्द्र किनियात आरम ॥ চন্দ্রনোক তুই লক্ষ খোজনের পথ। সপ্ত স্বৰ্গ জিনিয়া যাইবে চড়ি রথ॥ पिठिल थ्रथम ऋर्ण तोका 'म्यानन। পর্বত এড়িয়া উঠে সূহত্র যোজন।

উঠিল দ্বিতীয় স্বৰ্গে যা**ইতে**্ৰীয়াইতে। সহস্র যোজন উঠে পর্বত হঠতে। উঠিল ততীয় স্বর্গে সেই মহারথী। দেই স্বর্গে বিরাজিতা গঙ্গা ভাগীরথী। রাজহংস আদি পক্ষী চরে গঙ্গানীরে। রাবণ কটক শহ গঙ্গাস্থান করে।। গঙ্গাতটে নিত্যকর্ম করি সমাপন। সকল কটক রথে করিল গমন ॥ আছেন শঙ্কর গোরী তাহার উপর। রথে চড়ি সেই সর্গে গেল লক্ষেশ্বর॥. গৌরী:ভক্ত যে জন পুজিয়াছে পাৰ্শ্বতী। সে স্থানে রাবণ দেখে তাহার বসতি॥ তত্রপরি শিবলোক উঠিল রাবণ। দেখে যক্ষ পিণাচ:দে শঙ্করের গণ॥ তিন কোটি দেব ছিল ধূর্জ্জটীর পাশে। রাবণে দেখিয়া তারা পলায় তরাদে॥ তত্বপরি বৈকুঠেতে উঠিল রাবণ। পুরা প্রদক্ষিণ করি করিল গমন॥ ব্রহ্মলোকে গেল সে ব্রহ্মার নিজ স্থান । আড়ে দাঁৰ্যে তার দশ সহস্ৰ প্ৰদাণ॥ তাহাতে সহস্ৰ স্বগ্ৰ দেখিল নিৰ্মাণ। বিশ্বক্ষাকৃত পুরী অদ্ভত বিধান ॥ সপ্ত স্বৰ্গ জিনিয়া সে উঠিল রাবণ। চন্দ্রের সহিত পরে ধৃইল মিলন॥ রাবণে দেখিয়া চক্রদেব বড় রোধে। সহস্র সহস্র গুণ তুগার বরিষে। হিম ব্রিষণে কটকের হৈল জাড়। কটকের হস্ত পদ জাড়ে হৈল আড়॥ হন্ত পূদ নাহি সরে বন্ধ হয়ে জাড়ে। তথাপি রাবণ রাজারণ নাহি ছাড়ে॥ প্রহস্ত বলিছে জাড়ে জোর নাহি হাতে। পলাইয়া চল যাই বাঁচি কোন মতে !! রাবণ কাতর হৈল যুঝিতে না পারে। প্রাণ য়ায় তথাপ্রি সংগ্রাম নাহি ছাড়ে॥ রাবণ করিল এই উপায় প্রধান। বাহির করিল অগ্নিসয় মহাবাণ 🛚

ব্রন্ধঅগ্নি জ্বলে সে বাণের অগ্রভাগে। দে বাণের প্রতাপে সবার জাড় ভাঙ্গে॥ অগ্নিবাণ এড়িলেক রাজা লঙ্কেশ্বর। বাণ বিদ্ধ চন্দ্রমা হইল জরজর ॥ বাণাগাতে চন্দ্রমা, হইল অচেতন। পাইয়া চৈতন পুনঃ উঠিল তৎক্ষণ॥ উভরড়ে চন্দ্রমা পলায় ত্যজি রণ ৷, ' ্চীৎকার ছাড়িয়া পলার যত তারাগন। প্রাণ ল'য়ে গেল চন্দ্র গণিয়া প্রমাদ। ব্রেন্সলোকে গিয়া চন্দ্র করেন বিষাদ॥ ক্রন্দন করেন চব্রু ব্রহ্মা পান ছঃখ। ত্বরিতে গেলেন ব্রহ্মা রাবণ সমুখ। ব্ৰহ্মা বলিলেন স্কন অবোধ রাবণ। চন্দ্রের সহিত যুদ্ধ কর কি কারণ॥ সর্বলেণ্যকে বন্দে দেখ দ্বিতীয়ার চন্দ্র। পূর্ণিমার চন্দ্র করে জগৎ আনন্দ॥ সর্বলোকে হর্ষিত ধবল রজনী। চন্দ্রের সহিত কেন কর হামাহানি॥ কারো মন্দ না করে সবার করে হিত। হেন চক্রে गারিতে তোমার অমুচিত॥ েশুন রে রাবণ তোর মন্ত্র কহি কানে। পরেরে মারিতে পাছে নিজে মর প্রাণে॥ ছুই জনে যুদ্ধ গৈলে মরে এক জন। অতঃপর ক্ষমা দেহ অবোধ রাবণ॥ বিধাতার ৰুচন লুঙ্গ্বিবে কোন জন। রাবণ প্রবাধ মানি করিল গমন॥ অগত্যের কথা শুনি হুন্ট রঘুমণি। পুনর্বার জিজ্ঞাদা করেন কহ মুর্নি॥

> রাবণের কুশধীশৈ গমন ও মহাপুরুষের সহিত যুক্ত।

.চন্দ্রকে জিনিয়া কোথা গেল দশানন। কহ দেখি মুনি শুনি পুরাণ কথন। শ্বাস্ত্য বলেন শুন জানুকাবল্লভ। রাবণের দিখিজয়াকহি:আমি সব্।

জমুরীপ পার গেল রাজা লক্ষেশ্র। কুশদাপে দেখে এক পুরুষ প্রবর ॥ স্থান্য পর্বত যেন দেহের আকার। দেবের দেবতা 📢 যন দেবতার সার ॥ বার যোজনের পর্থ আড়ে পরিসর। বার শত যোজন শরীর দীর্ঘতর॥ রাবণ ৰলিছে হৈ পুরুষ কেবা তুমি ! দেহ রণ সংগ্রাম চাহিয়া আমি ভাম। পুরুষের কাছে গিয়া দশানন ত্রেজ । অজগর সর্প যেন সে পুরুষ গর্জেড় ॥ পুরুষ বলেন আজি ঘুচাই বিষাদ। কত দিন তোর আর সব অপরাধ॥ কুড়ি হাতে রাবণ সে নানা অস্ত্র এড়ে। পুরুষের গায়ে ঠেকি উথড়িয়া পড়ে॥ নর নহে পুরুষ আপনি নারায়ণ। বাণ ব্যর্থ যায় দেখি চিন্তিত রাবণ॥ পৰ্বত যুগল যেন উক্ত ছুই খণ্ডশ আ জাতুলন্বিত তুই 'মহাবাহুদণ্ড ॥ অফ্টবস্থ আ**ছে সেই** পুরুষ শরী**রে ৷** বহিছে সাগর সপ্ত পুরুষ উদরে॥ দশদিকপাল আন্ছে পুরুষের পাশে। ·ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু সহ বা ু বৈ<u>দে</u>॥ হৃৎখণ্ডে পুরুষের ব্রহ্মার বসতি। নভিপদ্ম আসনে বৈদেন হৈমবতী॥ তাঁহার ললাটে সন্ধ্যা গায়ত্রী লিখন। অদ্রত{দৈথিল যেন মেঘের পতন ॥ দেব দৈত্য গন্ধৰ্ব দানব বিভাধর। তিন কোটি দেবকতা তাঁহার দোসর ॥ করণ নক্ষত্র যোগ গ্রহ তিথি বার। গাত্তে লোমাবলী রূপে আছে অবঁতার ॥ বাস্থকার বিষজলে বিশ্ব দিয়া ক্রে ! দে বাহুকী পুরুষের মস্তক উপরে॥ রসনায় সরস্বতী সদা স্ফুর্তিস্তী। চন্দ্র সূর্যা ছুই চক্ষু সদা করে ছাতি॥ রাবণেরে চারি হাতে ধরেন তৎকণ। বিদহাতে রাবণ হইল অচেতন॥

অচেতন হ'য়ে ভূমে লোটায় রাবণ।.. পুরুষ গেলেন পরে পাতাল ভূবন। উলটিয়া চাহিতে লাগিল লক্ষেশ্র। দেখিতে না পায় কিছু **হ**ইল কাতর॥ শরীর ঝাড়িয়া শুক সার্বণেরে পুছে। পুরুষ আমারে মারি গেল কার কাছে॥ বলে শুক সারণ শুনহ লক্ষেশ্র। তোমারে মারিয়া গেল পাতাল ভিতর॥ রাবণ পাতালে গেল পুরুষ উদ্দেশে। কোটি চতুত্ব জ দৈথে পুরুষের পাশে। সকল পাতালপুরী করে নিরীক্ষণ। মায়ারূপী তিনি তাঁরে না চিনে রাবণ।। ত্রাস পাইয়া মনে মনে ভাবিত রাবণ। পুরুষ রারণে দেখা দেন ততক্ষণ॥ পুরুষ সুবর্ণথাটে হরিষ অন্তরে। তিন কোটি দেবকগ্রা পরিচর্গ্যা করে॥ বসিয়াছে কেবক্সাগণ কুতূহলে। কাষার্ত্ত রাকণ ধরিবারে যায় বলে॥ **८काशनुरुष्टे शूब्य** तांचन शास्त हांग्र। অগ্নিতে পুড়িয়া ভূমে রাবণ লোটায়॥ উঠ উঠ বলিয়া পুরুষ ডাকে তারে। উঠিয়া রাবণ সে গায়ের ধূলা ঝাড়ে॥ রাবণ বলিছে তুমি কোন অবতার। প্রিচয় দেহ তুমি ভূবনের সার॥ পুরুষ ডাকিয়া বলে শুন রে র বণ। তোরে পরিচয় দিয়া কোন প্রয়োজন॥ ে যোড়হাত করিয়া বলিছে লক্ষেশ্বর। ব্র**ক্ষার প্রসাদে মো**র কারে নাহি .ভর ॥ তুমি হে আমারে খার তবে সে মরণ। তোমা বিনা অন্ত হাতে না মরে রাবণ ॥ রাবণের কথা তনি পুরুষের হাস। নিতান্ত **আ**মার হাতে হইবে বিনাশ ॥ পরিচয় দিলেন পুরুষ রাবণেরে। রাবণ বিদায় হয়ে তথা হৈতে সরে॥ শ্রীরাম বলেন কহ মুনি মহাশয়। 'সে পুরুষ কোন জন দেহ, পরিচয়॥

অগস্ত্য বলেন তিনি স্থানের সার।
চহুসুজ তিন কোটি তাঁর পরিবার॥
জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ কৌশল্যানন্দন।
তথা হৈতে আর কোথা গেল সে রাবণ ॥
অগস্ত্য বলেন রাম কর অবধান।
রাবণের পূর্বেকথা কহি তব স্থান॥

## রভাবতী হরণ।

কৈলাস'পৰ্ব্বতে গেল বেলা অনুসানে। বাসা করি রাবণ রহিল সেই স্থানে॥ দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে জাগে দশানন। চন্দ্রের উদয় হেডু নির্ম্মল গগণ॥ স্বশীতল রাত্রি বহে বায়ু মনোহর। ধবল রজনী শোভা করে স্থাকর॥ 🕺 রাবণ মদনে মত্ত নারী নাহি পাণেন হেনকালে রম্ভা যায় উপর আকাশে॥ রম্ভা নামে অপ্সরা দে পর্য স্বন্ধরী। কপালে তিলক তার শোভে সারি সারি 🎚 রূপেতে করিল আলো যেন চন্দ্রকন।। দেখিয়া রাবণ রাজা কামে হৈল ভে;লা॥ রস্তা রস্তা বলিয়া ৱাবণ ধরে **হা**তে। তুষিতে কাহার প্রাণ ঘাহ এত রেতে॥ কোন নাগরের হেতু যাহ রসর্বাত। তাহারে এড়িয়া মোধে ভজ লো যুবতী॥ রতিশাস্ত্র অক্টাদশবিধ আমি জানি। ফুমি আমি কেলি করি দিবস যামিনী॥ লাজে হেঁটমাথা রম্ভা বলে যোড়হাত। আমার শ্বশুর তুমি রাক্ষদের নাথ 🖟 শ্বশুর হইয়া তুমি না ধরিছ হাতে। কেন বা আইনু আমি হেন ছারু প্রথে॥ রাবণ বলিল ভুমি কাহার স্থন্দরী। কি সম্বন্ধে তুমি যে আমার বহুয়ারী ॥ রম্ভা বলে যদি কর সম্বন্ধ বিচার। আমাকে ছাড়িয়া দেহ করি পরিহার॥ শ্রীনলকুবর নামে কুবেরকুমার। পতিব্ৰত। হুই আমি রুমণী তাঁহার॥

কুবের তোমার জ্যেষ্ঠ ধন অধিকারী। তাঁর পুত্রবধ্ যে তোমার বছয়ারী॥ শ্বভর হইয়া কর বধূরে হরণ,। আমার **আপে**ক্ষি আছে কুবের নন্দন ॥' ধর্মে মতি দেহ রাজা ছাড় পরিহাস। হাত ছাড়ি দেহ যাই নায়কের পাশ। ছাড়ি দেহ লঙ্কেশ্বর আজিকার রাতি। আদিয়া তোমার সঁকে করিব পিরীতি॥ ভনিয়া রম্ভার কথা হাসিল র।বণ। এ সময়ে পেলে নারী ছাড়ে কোনজন। পুরুষ হইরা যদি পায় দে রমণী। প্রাণাত্তে নাহিক ছাড়ে শুন স্থবদনী ॥ মনেতে ভাবিয়া রম্ভা দেখহ আপনি। ইন্দ্রাজা হরিলেন গুরুর রমণী॥ এতেক ক্রহিল যাদি রাজা লঙ্কেশ্বর। মনে মনে ভাবে রম্ভা যা করে ঈশ্বর॥ দশানন বলে তুমি : কি ভাবিছ আর। কালি অবধি ভ্রাতৃবধূ হইও আমার॥ রম্ভা বলে মহারাজ কর পরিহার। কালি আংমি তব সঙ্গে করিব বিহার॥ -রন্তার বচন শুনি দশানন হাসে। আজি বহুয়ারী কালি যুচিবেক কিসে॥ রন্থা বলে আমার নিয়ম বলি শুন। যে দিন যাহার পাশে করিব গমন। সেই দিন প্রতি সেই জানিহু নিশ্চয়। এ কথা অশুথা নাহি কনাচিত হয়॥ বিধির নির্বন্ধ শুন রাক্ষসের পতি। চিরদিন,ধর্ম্ম রাখি এইরূপে সতী il নলকুবেরের লাগি করিয়াছি যাত্রা। আজি ছাড়ি দেহ রাজা রাথ এই বার্তা॥ ধঁর্ম্ম রাখ নলকুবেরের অমুরোধন। বিলম্ব দেখিলে তিনি করিবেন ক্রোধ॥ আজি য়াজা ছাড়ি দেহ তুমি সোর আশ। দশ দিন থাকিব আনিয়া তব পাশু॥ বিশ্বশ্রবার পুক্র তুমি সুবুদ্ধি সুধীর। পণ্ডিত হইয়া কেন এতেক অস্থির॥

রবিণ বলে ও কথা আমারে নাহি লাগে। আৱ দিন তব কাছে কেবা রভি মাগে॥ দৈবের ঘটনে আজি হাতে গেছ প'ড়ে। হেন জন কেবা ক্লাছে স্ত্রী-পাইলে ছাড়ে॥ পৃথিবীর নারী যদি হৈইত ঘটনা। পাইলে না ছাড়ি আমি তার একজনা॥ এত যদি কহিলেক রাজা দশানন। নাকে হাত দিয়া রম্ভা ভাবে মনে মন॥ 'বুঝি রাবণের হাতে পরিত্রাণ নাই। 'মৌন হ'য়ে থাকি তবে যা করে গোঁসাই॥ এত ভাবি মৌনভাবে থাকে রম্ভাবতী।, রাবণ বুঝিল রম্ভা **হইরা** সম্মতি 🛭 কিছুই না বলে রম্ভা মৌনেতে থাকিল। রস্ভারে চাহিয়া তবে রাবণ বলিণু॥ হেঁটমুখে রহে রম্ভা রাবণ গোচর। ভাল মন্দ রম্ভা কিছু না দিল উত্তর॥ অনুমানে রাবণ বুঝিল তার মন 👍 ধরিয়া শৃঙ্গার করে রাজা দশানন ॥ একেত রাবণ তাহে রম্ভার ইঙ্গিত। ইঙ্গিতে শৃঙ্গার রাজা করে বিপরীত॥ একে দশানন তাহে শৃঙ্গারে প্রবীণ। একাসনে শৃঙ্গার করয়ে সপ্তদিন॥ রাবণের শৃঙ্গার না সংহ কোন নারী। ়সবে মাত্র সচে রম্ভা আর সন্দোদরী॥ হাত পা আছাড়ে রম্ভা রাবণের কোলে। রাবণ শৃঞ্ধার করে ধরি তার চুলে । রহ রহ বলি রন্তা বলে রাবর্ণেরে। মুখেতে তর্জন করে হরিদ **অন্তরে.॥** পুরুষের অুষ্ট্রণ দ্রীলোকের কাম। তাহার বৃত্তান্ত কহি শুন্হ শ্রীরাম 🕯 স্বভাবে পুরুষ হ'তে কাঁমে মক্তা নারী। তবু স্ত্রীলোকের মন বুঝিতে না পারি 👣 হৃদ্ধে আনন্দ মুখে করয়ে তর্জন। তিন লোকে নারীর বুঝিতে নারে মন ॥ প্রকাশ না করে মুখে মনে পুডে মরে। প্রকাশিয়া নাহি কৃষ্ -পুরুষ.গোচ**রে ।** 

কঠিন রমণীঙ্গাতি স্থজিলেন ধাতা। অন্তরে পুড়িয়া মরে নাহি কহে কথা॥ পুৰুষ অধিক নারী কামেতে পাগল। তত্ৰাচ পুৰুষ মন্দ্ৰ স্বভাব্বে চঞ্চল ॥ রমণী চঞ্ল হয় কদাচ না ভানি। পুরুষ এমন জাতি ভুলে যায় মুনি॥ লোভ মোহ কাম কোৰ ছাড়িয়া সকল। হেন মুনি স্ত্রী। দেখিলে হয়েন পাগল ॥ কেহ না বুঝিতে পারে স্ত্রীলোকের ছল। পুরুষে ভুলাতে নারী ফাঁদে নানা কল।। শাস্ত্রসূথে জানি রাম সর্ব্ব বিবরণ। ারীতে মজিলে যক্সগোরব নিধন॥ রাম বলেন যত বল সকলি স্বরূপ। ,বিশেষে পুরুষ নহে নারী অসুরূপ॥ भूनि विनिदेशन योज वृष्ट्र छ। त्याः भग्न । লোভ সম্বরণ করিতার নারী রয়॥ শুঙ্গারেক্তে রুমণী বাড়ায় অভিনায। ি জন্ম অবুধি, তার নাহি পুরে আশ।। দিনে দিনে বাড়ে লোভ নহে সম্বরণ। সম্বরিতে পারে যদি নারী করে মন॥ ধৈ রমণী পাপকর্মে নাহি ক্ররে মৃতি। উত্তবা রমণী জান সেই গুণবতী।। সতীর অনেক গুণ শুন রযুপতি। অনেক খুজিলে নাহি মিলে এক সতী॥ এক গুণ নহে সতী অনেক লক্ষণ। সর্ব্ব গুণ ধরে দেহে সতী সেই জন॥ সতীর দেহৈতে মহালক্ষ্মী মুর্ত্তিগান। পূজা কৈলে পাপ খণ্ডে লক্ষা অবিষ্ঠান # শত সহস্রেতে নারী মিলয়ে এক্টী। সতী পাওয়া ছল্ল ভ অসতী কোটি কোটি। আপনা উদ্ধার করে'কুলের গ্রতিকার। অসতী হইলে কভু নাহিক নিস্তার ॥ সতীর প্রশংসা রাম সকর পূরাণে। অসতীর অপমান দেখ ত্রিভুবনে।। অসতী অসভ্যবাদী শুনহ লফ্লণ । · প্রধান এক দোষ তার অ্ধিক ভোজন॥

যাহা দেখে তাহা থাইতে মনে করে দাধ রাত্রি দিন খার তবু করয়ে বিবাদ॥ যত খায় ক্রমে ক্রমে তত বাড়ে আশ। যায় ঘরে হেন নাক্স তার সর্বনাশ। তাহার উদরে যত সম্ভান সম্ভতি। মাতৃদোষে তারা সব হয়তো কুমতি॥ যে কর্মে প্রবৃত্ত হয় করে অনাচার। অনাচারে ভ্রন্ম\*গণে বংশের সংহার ॥. বিপরীত ত্রহ্মশাপ হয় তার কুলে। ব্ৰহ্মশাপে সবংশেতে পড়ে ডালে মূলে॥ পাপমতি স্ত্রী পুরুষ যেই কুলে থাকে। পাপে মজি তার বংশ যায়ত নরকে॥ অপকীত্তি গায় তার সকল সংস'র। মরিলে নরকে যায় নাহিক নিস্তার॥ অসতী দৈখিলে পাণ বাড়য়ে রিস্কুর। সতীরে দেখিলে পাপ পলায় সত্তর॥ সত্যের পালন করে মিথা। পরিত্যাগ। দিনে দিনে ধর্মাপথে বাড়ে অনুরাগ॥ ধার্ম্মিকের বংশে জন্মে করে অনাচার। আপনার দোষে হয় বংশের সংহার॥ মুনিপুত্র দিগানন জন্ম ত্রহ্ম অংশে। অনাচার অপকর্মে সর্বলোকে িংসে॥ স্ঞ্জীরে স্থাভিয়া ত্রন্ধা করেন পালন। বিশ্বপ্রবা করেন দেখ ধর্ম উপানন ॥ ব হৈন অংশে জন্মি রাবণ করে কোন কন্ম। ধর্ম্বের নাহিক্ লেশ সকলি অর্ধর্ম॥ শ্রীরাম বলেন তব নাহি অগোচর। রম্ভার ইভান্ত কিছু কহ আরবার॥ মুনি, বলিলেন শুন পুরাণ কথন। তদন্তরে রম্ভাবতী করিল গমন্॥ শৃঙ্গারে রম্ভার বেশ হইল সংচুর। স্বামীর চরণ ধরি কান্দিল প্রচুর॥ বলয়ে নলকূবের বেশ কেন আন। কার ঠাই পাইয়াছ এত অপমান ॥ কান্দিতে কান্দিতে রম্ভা তার পায়ে পড়ে তব লেপিনিলে প্রভু ত্রিভুবন পুড়ে॥

এত দিন ভ্রমি আর্ম ত্রিভুবন্যয়। হেন অপ্যান ম্য কথন না হয়॥ কোথাকার কার্য্য কোথা বিধাতা ঘটায়। আচন্দিতে রাবণ আসার দেখা পায়॥ নে দিন যা হইবে বিধাতা সব জানে। দৈবের ঘটনা হেন বুঝি অপুসানে॥ এমত বিপত্তি নাহি দেখি কোন কাৰে। প্রাঞ্চে পেয়ে রাবণ চাঁপিয়া ধরে কোলে॥ थंग्रेटनाथ क्रिंतरनक वटन ८ इत्थ क्रि । বলগীনা নারী পাতি কি কয়িতে পারি॥ দেবতা না পারে তারে আমি নারীজাতি। রাবণের হাতে কিসে পাব অব্যাহতি॥ সংক্রেক সিমতি করি তক্ত কোপ বাড়ে। সপ্ত রাত্রি পাপিষ্ঠ আসারে নাহি ছাড়ে॥ নলকুবের বলে রস্তা গামি ভূমি স্তী। তিব দোষ নাহি রাবণ র¦ফ্রম ছুগ্মতি॥ ক্ ক্ষা দেখিয়া নগ্ৰন্থব্য়ের রোম। ধ্যনেতে সে জানিল রম্ভন্ন হি লোগ।। কোধে নলকুবের সে লাগিল জ্লিতে। হাতে নিসাঁ গল রাবণেরে শাপাদিতে॥ খনতি হৈছে শাপ মোৰ হউক প্ৰচার। বলে ধরি রাবণ যেই করিবে শুঙ্গার॥ । দেই কণে মরিবেক যাবে দশমাথ।। ন্দ্ৰবেরের শাপ না,হবে অভ্যা।। तानर्गरत गांल देइन क्रम्डे रव्दान। সীতার সতীত্ব রক্ষা এই দেস কারণ॥ উঠে নিদ্ৰ্ৰী হইতে রাবণ রতিসাধে 🏻 শাপ শুনি অমনি সে বসিল বিধাদে॥ গুনিয়া রাপন রাজা ত্বংখ ভাবে চিত্তে। কেন আইলাম খাজি হেন ছার্ন্ন পথে।। বের শাপ দিল সোরে কুবেরনন্দন। বলে রতি করিতে না পারিব কখন॥ আর যদি শাপ দিত তাহা প্রাণে সয়। ঘোর শাপ দিল মোর পুড়িছে হৃদয়॥ এই সে রহিল মোর মনে, অনুতাপ। ভৃষ্টিপো হইয়া মোরে দিল হেন শাপ।।

অগড়্যের কথা শুনি রামের উল্লাস। মূনি আর কিছু তার কহ ইতিহাস। রম্ভারে হরিয়া কোখা গেল সে রাবণ। কহ কহ শুনি মুদি পুরাণ কথন।

रूर्भगयात नेवृधवात विवत्तन। মুনি বলে দশানন দেশে দেশে চলে। এক দিন উঠিল সে গুগণমণ্ডলে॥ তিন কোটি দৈত্য তথা কালকুগুপতি। রাবণেরে বেড়ে তারা সব সেনাপতি॥ তিন কোটি দৈত্য তারা যমের দোসর। রাবণেরে বিঞ্জি তারা করিল জর্জ্জর॥ জিনিতে না পারে দৈত্য চিন্তিত রাবণ। অগ্নিবাণ ধনুকেতে যুড়িল তথন॥ অগ্নিবাণ বুড়িলেক অগ্নি অবতার। অগ্নিবাণে দৈত্য সব হইল সংহার॥ এক বাণে তিন কোটি করিল সংহার। রাবণ বলিল লুট দৈত্যের ভাঙারনা পাইয়া রাজার আজ্ঞা ভাণ্ডার দীত্তি। বাছিয়া বাছিয়া লুটে পরমা জ্পরী॥ সে স্বার রূপ দেখি কালে দহে মন। শাপ ভংগ্র শৃঙ্গার না করে দশানন॥ রাবণ প্রস্থান করে দেশে কুতুহলে। नुषिया छन्ति। अर्व तर्थ निन इरन ॥ সে স্বার নেত্রজলে রথখান তিতে। শ্রাবণ মানের ধারা বহে যেন স্লোতে। ক্লাগণে প্রবাবে প্রবোধ নাহি গানে। কান্দিতেছে কেবল রারণ বিভানানে ॥ রাবণ প্রার্থনা করে চাচে রতিদান I কলাগণ পিতৃ মাতৃ শোকে খীন জ্ঞান।॥ রাবণ ভাবিছে যদি না ইইত শাপ।়় তবে এতক্ষা কৈবা সহে কামতাপ্র। ঘোর শাপ দিল মোরে কুবের মন্দন। বলে ধরি শৃঙ্গার না করি দে কারণ॥ পাপিষ্ঠ কামিনী জ্ব'তি স্থাজিল বিধাতা। অন্তরে পুড়িনা মরে তবু নাই কথা।।

মহোদর বলে রাজা মম কথা শুন। লজ্ঞা ভয়ে তোমারে না ভঙ্গে কন্সাগণ॥ একে কুলবালা তাহে মনে ভয় বাদে। সব কন্মা ভজিবেক তুমি।গেলে দেশে॥ লক্ষায় তোমার দশ সহস্র যে রাণী। রূপে গুণে কুলে শীলে ক্রিভুবন জিনি॥ ' এত স্ত্রী থাকিতে তব না পূরিল সাধ। তবে কেন রম্ভা হরি পাড়িলে প্রমাদ॥ মহোদর কহে যত রাবণ লক্ষ্তিত। দেশেতে প্রস্থাম করে হয়ে স্বরান্বিত॥ দিখিজয় করিলেক শতেক বৎসর। উপস্থিত হইল লঙ্কাতে লঙ্কেশ্বর ॥ **সঙ্গে ছিল দৈত্যকত্যা পরমা সুন্দরী।** .লইয়া সে সব কন্সা গেল অন্তঃপুরী॥ রাৰণ যাহার পায় অঙ্গীকার বাণী। অন্তঃপুরে লয়ে তারে করে মুখ্য রাণী॥ যে কহারে রাবণ না পায় অঙ্গীকার। পুইয়া অশোকবনে করেত প্রহার॥ রাবণ প্রতাপী অতি স্বর্ণ লঙ্কাপুরে। স্ত্রী দশ হাজার মই স্থথে কেলী করে॥ পূর্পণখা নামে ছিল রাবণ ভগিনী। রাবণের কাছে কান্দে চক্ষে পড়ে পানী।। সূর্পণথা বলে ভাইণ্ডুমি মোর অরি। বিধাবা করিনে মোরে মোর পতি মারি॥ তিন কোটি দৈত্য যে শারিলে তুমি বলে। মারিলে আমার স্বামী তাহার মিশালে ॥ পাত্র মিত্র আদি আর বিভীষণ ভাই। সকলে বিবাহ দিল দানবের ঠাই॥• যে দিন বিবাহ সেই দিন হৈত্ব রাঁড়ী। সাগন্ধ প্রবেশ করি আমি প্রাণ ছাড়ি॥ সূর্পণথার হাতে ধরি বলে মহারাজ। অজ্ঞাতে হইল কর্ম কত দেহ লাজ্॥ ত্বই ভাই আছে থর অরে যে দূষণ। তাহারা তোমার সদা করিবে পালন।। স্বতন্ত্রা হইয়া তুমি থাক দৃেই স্থানে। স্বতন্ত্রের নামে রাজী হুই হয় মনে॥

আর যত রাণ্ডী ঘরে বঞ্চয়ে যৌবন।
স্বতন্ত্রা করিল সব কুবুদ্ধি রাবণ।
সূর্পণথা চলিল রাবণের আদেশে।
সবংশে রাবণ মরে সে রাণ্ডীর দোষে।
দে রাণ্ডীর নাক কান কাটিল লক্ষ্মণ।
তাহা হৈতে সবংশেতে মরিল রাবণ।
অগ্রিয়ের কথা শুনি র্যুনাথের হাস।
কহ কহ বলি রাম ক্রিশা প্রকাশা।

দ্বাবণের স্বর্গ জিনিভে গমন। অগস্ত্য বলেন রাম কর অর্ধান I ইন্দ্র রাবণের যুদ্ধ কহি তব স্থান॥ কৌতুকে রাবণ রাজা স্নাচ্ছে লঙ্কাপুরে ৷ দেব দানবের কন্সা লয়ে কেলি করে॥ পরনারী লয়ে কেলি করে দশদন। হেনকালে রাবণেরে বলে বিভীষণ॥ তুমি বলে হরে আন শরের হৃদরী। মধুদৈত্য আগি তব ভগ্না কৈন চুরা॥ যত পাপ কর তুমি তোমারে সে কলে। কুম্ভনশী ভগ্নী তব দৈত্য হরে শিলে ॥ প্রহস্ত মার্মার কতা। নামে কুন্তনশী। রাত্রিতে করিল চুরি মধুদৈত্য আসি॥ অপসান শুনে তবে করিছে বিযাদ। লঙ্কাপুরে কি করিতে আছে মেবনাদ।। স্থ্রমেরু কাটিয়া পাড়ে মেঘনাদের বাণে। •এত অপমান করে তার বিল্লমানে॥ তুমি আছ বিভীষণ ভাই মহোদর"। এক বীর সবে আছ লঙ্কার ভিতর॥ কার শক্তি নাহি যুদ্ধ কর দৈত্রাসনে। তোমা সবাকারে ধিক কি ফল জীবনে॥ কুম্ভকর্ণ বীর যদি লক্ষাপুরে জাগে। ভুবনের শত্রু নাহি আসে তার আগে॥ দিখিজয় করে আইলাম ত্রিভুবন। থাকুক দৈত্যের কায় পলায় দেবগণ॥ ত্রিভুবন জিনিয়া আইনু একেশ্বর। ভগিনী রাখিতে নার ঘরের ভিতর॥

কুম্ভকর্ণ আর আমি আছি গুই জন। মেঘনাদ আদি সবার বিক্রম অকারণ।। লক্ষা পেয়ে রাবণেরে বলে বিভীষণ। কার দোষ নাহি দোয দৈহ অকারণ॥ মেঘনাদ যজ্ঞ করে হইয়া তপস্বী। ফল মূল খাই আমি থাকি উপবাদী॥ কুন্তুকণ নিদ্রা যায় ,হৈয়া অচেতন। ়ু ুসুস্কান পাঁইয়া হানা দিল দৈত্যগণ॥ রাবণ বলে যজ্ঞ কেন করে.সেঘনাদ। যজ্ঞ লাগি লঙ্কাপুরে এতেক প্রমাদ।। দোবনাদের ক্থা যত কহে বিভাগণ। বিভিন্ন যজের কথা শুণিছে রাবণ॥ বিচ্নিত্র যজ্জের, স্থান বটর্ক্ত তলা। সেঘনাদ যক্ত করে নামে মিকুঞ্জিলা॥ অনাগৱে মজ্ঞশালৈ রাত্রি দিন থাকে। ' দ্বাদশ বৎসর জীর মুথ নাহি দেখে॥ স্বৰ্নামে আছিল প্ৰধান পুরোহিত। তাহারে নাইয়া যাগ করয়ে স্বরিত॥ খ্যাদ্ করে পুরোহিত অ্রিকুও পুরেন। অগ্নি আসি অবিষ্ঠান হন মন্ত্ৰ তেজে॥ -ভাবিষ্ঠান হয়ে অগ্নি রহিলা সম্মুখে। মেঘনাদ পূজা দেয় দশানন দেখে॥ । যজের আহুতি থেয়ে অগ্নির সন্তোষ। মেঘনাদে বর দেন হয়ে পরিতোষ॥ অগ্লি বলে মেঘনাদ বর দিস্ন তোরে। যজ্ঞ করি যথা তথা যাহ,যুবাবারে॥ পরাজয় না হইবা আমি দিনু বর। অন্তরীক্ষে যুঝিবে হে রিপুর গোটর ॥ যজে আসি বর দিব তব বিগুমানে। ১ এতেক বলিয়া অগ্নি গেল নিজ স্থানে॥ চমূৎকার লাগিল যে দেখিয়া রারণে। রাবণ বলে মেঘনাদ চল সোর সন্দে॥ ক্তিভুবন জিনিলাম আমি একেশ্বর। তোমারে লইয়ে আজি জিনি পুরন্রে 🛭 ত্রিভুবন উপরেতে ইন্দ্র রাজা। ইন্দ্রের জ্রিনিলে সবে করে সোর পূজা॥

সাক্ষাতে দেখিব তোর যচ্ছের পরীক্ষে। ইন্দ্রসনে কেমনেতে ফুঝ অন্তরীক্ষে॥ আপন কটক লয়ে চলহ সত্তর। শীঘ্রগতি উঠ গিয়া রথের উপর॥ চৌদ্দবৎসর অনাহারে আছে মেঘনাদ। মধুপান করিয়া ঘুচিল অবদাদ॥ নয় হাজার নারী তার পরমা স্থন্দরী। ় দেব দামবের কন্সা রূপে বিস্তাধরী ॥ অতঃপুরে নাহ্হি যায় সে চৌদরৎসর। প্রকাশ না করে লাজে রাজার গোচর॥ নারী সম্ভাষণে পুত্র নাহি গেল লাজে। যজস্থল হৈতে বাঁর যুঝিবারে সাজে॥ শতকোটি হস্তী নড়ে অর্ন্যুদকোটি ঘোড়া তের অফোহিণী সাজে জাঠি আর ঝক্ডা সার্থি জানিল আজি সংগ্রামে গমন। দ° গ্রামের রথখান করিল সাজন॥ মাজায়ে আনিল রথ অতি মনোহয়। স<sup>ু</sup> গ্রামের অস্ত্র তুলে রথের উপর॥ বীরদাপে মেঘনাদ,রথে গিয়া চড়ে। হন্ত্রী বোড়া ঠাট কটক নড়ে মুড়ে মুড়ে॥ निज ठाएँ रमचनाम क्तिए माजनि। -মেঘনাদের বাস্তভাও তিন অক্ষোহিণী। রাজার ছত্রিশ কোটি মুখ্য সেনাপতি। ,সাজিয়া রাবণ সঙ্গে চলে শীঘগতি॥ মহোদর মহাপাশ থর আর দূমণ। তালভঙ্গ সিংহরব যোর দরশন॥ गहाताङ् अकंवाङ् आत यक्षव्म । বাঁকান্থ মেৰমালী ছুৰ্জয় বিক্ৰম ॥ छक् भातन भाषन् हिलल विष्ठा श्याली । শোণিতাক বিড়ালাক বলে মহাবলী॥ हर्त वह निवह (म विक्रमरू भंती । . . রাবণের সৈঠ যত কহিতে না পারি॥ রাথে গজে অশ্বেতে কুমার ভাগে নড়ে। শিফানত যে যাহার বাহনেতে চড়ে॥ অক্ষাকুমার আদি চলে দেবাতক। ত্রিশিরা অতিকায় ও চলে নরান্তক ॥

নানা অস্ত্রে সাজি চলে কুমার ত্রিশিরা। রথের সাজনি কত নাণিক্যাদি হীরা॥ কুম্ভকর্ণ পুত্র কুম্ভ নিকুন্ত হুজন। যাহাদের ভয়েতে কম্পিজ, ত্রিভুবন॥ কনক রচিত রথ প্রভাকর জ্যোতি। চড়ে তাহে প্রধান যতেক সেনাপতি॥ তিন কোটি সাজিয়ে চলিল তাজি যোড়া। **শত অফোহিণী ঠাট জাঠি আর বাকড়া॥** মুদ্রার মুঘল টোঙ্গি খাণ্ডা খরশান। বাছিয়া বাছিয়া তোলে খরতর বাণ। মকর। ক চলিল ছুর্জন্য ধনুর্জার। তার সম বীর নাই লঙ্কার ভিতর॥ কুম্ভকর্ণ নিদ্রাভঙ্গ হৈল সেই দিনে। ইন্দ্রে জিনিবারে চলে রাবণের সনে॥ এক দিন জাগে ছগ্ন মাদের অন্তর। নিদ্রা**ভঙ্গ হ'য়ে** উঠে ক্ষুধায় কাতর॥ হ্যমাদ কুধাতে না খায় অম জল। '**নিদ্রা ভাঙ্গি উঠে** বীর ক্মধায় বিকল॥ সাত শত খাইলেক মদের কলগী। পর্বত প্রমাণ মাংস খাগু রাশি রাশি॥ অকৈকৈ লঙ্কার ভোগ করিল ভক্ত। শাজিল যে কুম্ভকর্ণ করিবারে রণ॥ ভূমিকম্প হয় যেন দেখি ভয়ঙ্করে। টল মল করে লক্ষা কট কর ভরে॥ রবিপের রথ লয়ে যোগায় সার্থি। রাজহংস্ন বহে রথ প্রনের গতি॥ হস্তী যোড়া বড়ে ঠাট কটক এপার। সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে লাগে চমৎকার॥ ইন্দ্র জিনিবারে করে এতেক সাজনি। নিজ ঠাট রাবণের শত অফোহিনী॥ ইন্দ্ৰ-জিনিৰারে সব করিল গমন। চারিদিকে নানা শব্দে বাজিছে খাজন।। **শত লক্ষ কাঁশা** ভিন লক্ষ করতাল। সহত্রেক ঘণ্টা বাঁজে শুনিতে রদাল॥ ভেরী ঝাঁঝরী ঝাজে তিন কোটি কাড়া। আগে চলে শক লক লামামা দগড়া॥

খঞ্জনী খমক বাজে লক্ষ লক্ষ বীণা। অসভা রাফ্দী ঢাক না হ্ব গণনা॥ তেনতা খেনতা, বাজে বাম্প কোটি কোটি। সাত লক্ষ দগড়েতে ঘন পড়ে কাঠি॥ বিরানই লক বীণা তিন কোটি শখ। দোহরী মোহরী শাণী গণিতে অসখ্য।। পাখ৬য়াজ মেতারা ঢোল তিন লক্ষ কাঁশী খঞ্জনিতে দিল।ইতে গুই লক্ষ বাঁশী॥। গভীর শক্তে বাজে অসম্য নাদল। প্রলয় কালেতে যেন হয় গণ্ডগোল॥ রাবণের সাজনে দেবতা চমংকার। মহাশব্দে রথেতে সাগর হৈল পার॥ মনেতে ভাবিয়া তবে বলে লক্ষেশ্র। আগে মধুদৈত্য জিনি পিছে পুরন্দর॥ সাগর হইয়ে পার সৈত্য দিল ত্রা 🕽 🤈 চক্ষুর নিমিষে গেল নগর মথুরা॥ ঘেরিল মথুরাপুরী রাক্ষদ সকল। স্থা নিদ্রা যায় মধুদৈত্য মহাবল॥ নিদ্রায় কাতর দৈত্য খাটের উপরি। কুন্তনশী বাধির হইল একেশ্রী॥" রাবণ বলে কহ ভগ্নী দৈত্য গেল কোথা। আজি দেখা পাইলে কাটিব ভার মাথা॥ আমি যদি থাকিতাম লঞ্চার ভিতর। সেই দিন পাঠাতাম তারে যমবর॥ রাধ্বণের কথা গুনি কুন্তনশী হাবে। পুলাইয়া গেল দৈত্য তোমার ভরাসে॥ তোমার বাণেতে ভাই কার নাহি গক্ষ। সংখ্যদরা ভগ্নী রাঁড়ী কৈলে সূর্পণথা॥ তার স্থানী নারিলে হইয়া মহারাজ। মোরে য়াণ্ডী করি ভাই সাধিবে কি কাম॥ ধর্মপথে রংিয়াছে পতি সে আমার। সন্মুখে দাণ্ডায়ে এই ভাগিনা তোমার॥ আপনার কথা ভাই আপনি বাথানি। চৌদ্দ হাজার জায়া তব বিভা কয় রাণী॥ তুমি বলে ধর্রে আন পরের ফ্লরী। সবে মাত্র বিভা তব রাণী মন্দোদরী॥

হইলে তোমার কোপ কম্পে দেবগণ। , অনন্ত বাস্থকী পলায় দৈত্য কোন জন॥ কোপ ছাড় মোর তরে স্বামী-দেহ দান। লবণ নামেতে পুক্র দেখ বিজ্ঞীন॥ কুড়ি পাটি দন্ত মেলি দশানঁন হাদে। কেতকী কুস্কম যেন ফুটে ভাদ্রমাদে॥ দশানন বলে আমি না মারিব প্রাণে 🕽 \* ইব্র জিনিবারে যাব আত্তক নোর সনে।। কুন্তনশী চলিল য়াবণ আজ্ঞা,পেয়ে•। শুয়েছিল মধুদৈত্য তথা গেল ধেয়ে॥ কুন্তনশী ধাইয়া যায় আলুয়িত চুল। নিদ্রা ভূঙ্গে উঠে মধুদৈতঃ মহাবল॥ \* ঘূর্নিত লোচনে দৈত্য শ্যাপিরি বৈসে। কুম্ভনশী ত্রাস দেখি তাহারে জিজ্ঞাসে॥ আচ্মিতে মথুরার কেন গওগোল। গড়ের বাহিয়ে কেন কটকের রোল॥ কুম্বনশী বলে তুমি না জান কারণ। তোমারে বধিতে আইল'লঞ্চান রাবণ॥ লক্ষা হৈতে ভূমি বলে আনিলে আমারে। সেই কোনে আইল তোনায় কাটিবারে॥ নৈত্য বলে শীঘ্র স্থান শৃঙ্করের শূল। সবংশে রাবণে আজি করিব নিশ্বন॥ , শুনিয়া দৈত্যের কথা কুস্তুনশী কয়। রাবণের সনে বাদ মরণ নিশ্চর॥ থাকুক ভোমার কার্য্য না পারে বিধাতা। রাবণের সঙ্গে বাদ অত্যের কি কগ।॥ রাবণের দোষ নাই ভুমি সর্ব্ব দোষা। আমারে আনিলে হরে তিন প্রহর নিশি॥ অবিচার কর্ম্ম কেন করিলে আপনে। আপনি করহ কোপ কিসের কারণে॥ রাবৃণের কাছে আমি গিয়াছিত্র আগে। তুষ্ট করি আসিয়াছি মিন্ট অনুযোগে॥ তুক্ত হ'য়ে কহিল আনার বিগ্যমানে। দৈত্য এদে সম্ভাষ করুক মোর সনে॥ প্ৰধান কুটুন্ব তব হয় মম ভাতা। আদরে বাটীতে খ্যান ক'রে মিস্টার্যা।।

পূর্ব্ কোপে যদি কিছু কহে সোর ভাই। সহ্য সমাবেশ কর তাহে ক্ষতি নাই॥ কুন্তন্নী কথা শুনি মধুদৈত্য হাসে। যোড়হাত করি পোল রাবণের পাশে॥ রাবণ বলে করেছিলে বড়ই প্রমাদ। ঝাঁমার ভগিনী আম. এত বড় সাধ। স্বৰ্গ মৰ্ত্তা পাতালে আমারে করে ডর্। ্বম নাহি যায় ভয়ে লঙ্কার ভিতর॥ কত বল ধর তুমি কত আছে দেনা। কোন সাহমেতে দেহ লক্ষ্পারে হানা॥ তোরে বান্ধি লইতাম সাগরের পার ৷ ভত্মরাশি করিতাম মথুরানগর 🖪 ভগ্নী এসে বিস্তর কা শল পায়ে ধরে। ভগীর কাতর দেখি ফমিলাম তোরে॥ মধুদৈতা রাবণের বনিলে চরণ। যোড়হাত করি বলে শু**নহ** রাবণ॥ তোমার সংগ্রামে হরি হরে করে ভয়। আমারে করগ কোপ উপযুক্ত নয়॥ হীনবীষ্য দৈত্য খায়ি তুনি মহানন। অপরাধ ফ্যা কর আখারে সকল॥ পর্ম পণ্ডিত তুমি,লঙ্কার ঈশর। আমার মধুরা তব ভোগের ভিতর॥ অবোধ জনাব দোষ নীইজনা করহ। আমার আশ্রেমে আসি দপ্রবৃত্তি দেহ॥ হাগি হাসি রখ হৈতে নামিয়া রাবণ। মধুদৈত্য অভিযেতে করিল গমন॥ -খাগে খাগে মধুদৈত্য পশ্চাতে রাবণ। অভঃপুরে প্রেশ করিল চুইজন॥ সিংহাসনে ্যসাইল রাজা দশাননে। যথাবোগ্য স্থানে বদার অত্য যত জনে॥ দৈত্যের আদরে তুফ ল'ঙ্কার ঈশ্বর। দশানন বলে ভব চরিত্র স্থার ॥ মধুদৈত্য বলে আজি থাক এইখানে। কালি গিরা বুদ্ধ কর পুরশর সনে॥ রাবণ বলে কালি কুম্ভকর্ণির শায়ন। কুন্তুৰূৰ্ণ নিদ্ৰা গেলে যুবো কোন জন॥

নানা ভোগে রাবণেরে ভুঞ্জায় দানব। তথা হৈতে চলে রাবণ পাইয়া গৌরবনা রাবণ বলিছে দৈত্য শুন সোর বাণী। আরম্ভ করিব যুদ্ধ থাকিত্তে রজনী॥ কত অস্ত্র হাছে তব জাঠি আর ঝকড়া। কত সেনা আছে তব হাতী আর ঘোড়া। আপন কটক ল'য়ে চলহ সম্বর। লুটিব অমরাবতী রাত্তের ভিতর। রাত্রের ভিতর স্বর্গে করিব সংগ্রাম। আদিবার কালে হেথা করিব বিশ্রাম॥ মধুদৈত্যের হাতা যোড়া কটক বিস্তর। সাজিয় রাবণ সঙ্গে চলিল সত্তর ॥ অন্তর্রাক্ষে ঠাট কটক উঠে মুড়ে মুড়ে। রাত্রি তুই প্রহরে অমরাবতা বেড়ে॥ বিষম অমরাবতী না পারে লব্সিতে। অসম্ভ্য বেড়িয়া ঠাট রহে চারিভিতে॥ ত্রিভুবন জিনি স্থান অসরনগরী। প্রবাল মাণিক্য মণি শোভে সারি সারি॥ **স্থবর্ণ** নিশ্মিত পুরী বিচিত্র গঠন। উভেতে প্রাচীর তিন শতেক যোজন।। শত যোজন স্থরপুর আড়ে পরিসর। দীর্ঘ ওর নাহি তার বায়ু অগোচর॥ একৈক যোজন এক। তুরার গঠন। বহু অক্ষোহিণ্ট ঠাট দ্বারের রক্ষণ।। সোণার কপাট খিল পর্ন্নতের চূড়া। সোণার হুড়কা তায় নবরত্ব বেড়া॥ শত অক্ষোহিণী ঠাট ইন্দ্রের গণনা। চারি অংশ কয়ি দেনা চারি দ্বারে থানা॥ ঐরাবত উচ্চৈঃপ্রাবা থাকে চারি দ্বারে। ৈকাহার নাহিক শক্তি পথ লজ্ঞিবারে॥ শত রুন্দ ভিতরে আহুয়ে অন্তঃপুরী। শর্চী দেবতা তথা পরমা স্থন্দরী॥ পরম। স্থন্দরী স্থনরী শঙী তিনি মুখ্য রাণী ত্রিস্থুবন জিনি রূপ দেবতামোহিনী॥ পদ্ম কোটি ঘর আছে পুরীর ভিতর। . নানা রত্ন পরিপূর্ণ পরম স্থন্দর॥

রত্নেতে নির্মিত ঘর ছুয়ান্ন চৌতারা। দেবক্সাগ্য তাহে রূপে মনোহরা॥ স্থানে স্থানে শোভিত বিচিত্ৰ নাট্যশালা ॥ দেবগণ ল'য়ে ইন্দ্র করে তাহে খেলা॥ নাহি শোক তুঃখ নাহি অকাল মরণ। ত্রিভূবন জিনি স্থান ভূবনমোহন 🕯 সদানন্দময় যে অমরাবতী নাম। যত দেব আদি তথা করয়ে বিশ্রাম। নানা রঙ্গে নৃত্য করে বহু পক্ষীগণ। কুমুম স্থান্ধে দবে আনন্দে মগন॥ প্রমাদ পড়িল তাহা ইন্দ্র নাহি জাং: অসর্বগর্বা গ্রিয়া বেডিল রাবণে॥ রাবণ বেড়িল স্বর্গ শুনি পুরন্দর। (प्रवर्गन न'र्य (र्गन विक्रुत (र्ग हत ॥ বিষ্ণুর নিকটে ইন্দ্র ক্ররেন স্তবন এ রাবর্ণ মারিয়া রক্ষা কর দেবগণ॥ দেখিয়া ইক্দের তাস হাসে নারায়ণ। দেবগণ আশ্বাসিয়া বলেন বচন।। নারায়ণ বলেন শুনহ পুরন্দর। এ শরীরে আমি না মারিব লক্ষেণ্র॥ তোগারে কহি যে ইন্দ্র শুনহ কারণ। আমা বিনা কার হাতে না মরে রাবণা।।। ব্রহ্মা বর নিয়াছেন তপে হ'য়ে হুফী। বিনা নর বানরেতে না মরিবে ছুফ্ট॥ পৃথিবীমণ্ডলে আমি হব অবতার। সবংশেতে রাবণেরে করিব সংহার॥ দেতার হাতে কতু না মরে রাবণণ যুদ্ধ করি খেলাড়িয়া দেহ দেবগণ॥ বিষ্ণুর আজ্ঞায় ইন্দ্র যায় শীঘ্রগৃতি। যুঝিবার্রে সাজিলেন অমরের পতি॥ ত্রিভুবন উপরেতে ইন্দ্র অধিকার। দশ দিক্পাল আসি হৈলা আগুসার॥ দক্ষিণে কুনের আর কৈলাস উত্তরে। • যক্ষ রক্ষ ল'য়ে আইলা যুঝিবার তরে ॥ একবার রাবণের যুদ্ধে পাইল লাজ। আরবার আইল কুবের যক্ষরাজ।।

যম মৃত্যু সংগ্রামে আইল তুই জন। একবার মুদ্ধে দোঁহে জিনিল রাবধ।। ভঙ্গ দিয়া পলাইল রাবণের রুদ্ধে। আরবার আইল ইক্টের অনুরোধে। পাতালেতে বাস্কীরে জিনিল রাবণ। **পেই কোপে** যুঝিতে আইল নাগগণ॥ আইল তিরাণী কোটি চিত্রিণী শখিকী <u>.যাহার বিষের জ্বালে ক্রীপয়ে মেদিনী ॥</u> একবার বৃরুণেরে জিনেছে রাবণ'। সেই কোপে যুঝিবারে আইল বরুণ॥ কু<del>ন্তন<sup>হা</sup> নন্তর</del> আর আইল বিভাধর। ভূতি•**্রে**ত পিশাচাদি আইল বিস্তর ॥ চক্ত সূর্য্য আইল নকত্র আর বার। রাবণের রণেতে হইল আগুসার॥ শনি রাহ্-কেতু আঁদি সত গ্রহণ। . ্বাত্রি দিবা ঝড় রৃষ্টি আইল তথন॥ ামর দেখিতে অভিলেন মাহেশ্রী। চৌষ্টি যোগিনী তীর মঙ্গে সহচরী॥ - দন্মার অধীয় সূত্রি লোড়শা বগলা। Cकानी स्पानी (कर्नी उन्नानी कैंगला॥ णिलभिः एक् वीवाकी नदान नान। कला। <sup>ক</sup>চাত্যায়নী চায়ও। গ.লতে যুওসালা'॥ <sup>१</sup>८५ या हेरतन (मर्ना (वन वृतक्षत्र) <sup>র</sup>াছুক অন্যের কাব দেবে লাগে ভর॥ <sup>থ</sup> নবীজ আদি করি মারিলা ক**টাকে।** ণর তরে রহিলেন অন্তরীক্ষে॥ নাৰ্ক মৰ্ত্তালোক আইল পাতাল। <sup>অ</sup>়াকে পড়ে অস্ত্র অগ্নির উথাল॥ <sup>জা</sup>না **অস্ত্র পড়ে নাহি** যায় সংখ্যা করাণ <sup>জ</sup> মরাবভীতে ধেন বরিষয়ে ধারা॥ ্রিনা অস্ত্র রাক্ষদ করিছে অবতার। খরপুরী বাণেতে হইল অন্ধকার॥ জাঠা জাঠি শেল শূল মূবল মূদার। ধাণ্ডা খরসান বাণ অতি ভয়স্কর॥ পিড়ে গদা সাবল নাহিক,,লেথা জোখা। ্চারিদিকে ফেলে বাশ যার য়ত শিক্ষা॥

রংে রথে ঠেকাঠেকি ভাঙ্গিপড়ে কত। হস্তী যোড়া চাপনেতে হস্তী যোড়া হত।। নড়ে দেব দানব গদ্ধর্ব নিছাধর। লেখা জোখা নাহি বাণ পড়িছে বিস্তর। দেব অস্ত্র ব্লাক্ষসাস্ত্র করে অবভার। সকল অমরাবতী বাবে অন্তকার॥ তৃই সৈতা যুদ্ধে পড়ে রক্তে হৈয়া রান্ধা। ারক্তে নদী বহে যেন ভাদ্রধাসের গঙ্গা॥ হর্স্তা যোড়া ঠাট কত রক্তোপর্ট্নি ভাগে। হরিষে পিশাচগুলা মনে মনে হাসে॥ বিশ্বকে বিশ্বকে রক্ত বান্ধি উঠে কেশা। ' শকুনি গৃধিনী ভাহে করিছে পারণা॥ ইজ বলে রাবণ কি কবিস যুদ্ধ স্থল। জনে জনে যুঝ দেখি কার কত বল।। শুনিয়া ইন্দ্রের কথা হাসিল রাবণ। মোর সনে যুর্বোছে সকল দেবগা।। বঁরুণ কুবের যম জিনেছি যান্ধাতা। যুকিবে আমার মনে কৈ আছে দেবতা॥ হেনকালে শনি গেল বাবণের পাশে। দশনাপা খনে পড়ে দেবগণ হাসে॥ বিকৃতি আকার রাবণ সংগ্রাম ভিতরে । দেখি ষত দেবগণ উপহ্!স করে॥ দশনাথা থদে পড়ে বল নাহি টুটে। ব্রকার বরেতে তার দর্শ মাগা উঠে। একবার ভিন্ন শনির আর নাহি রণ। উড়িল শনির প্রাণ দেখিয়া রাবণ॥ ব্রহ্মার ব্যরতে মাথা থসিলে না মরে। भनि श्रीतिहिता (श्रीत ज्ञान(श्रीत एरत्र ॥ শ্তি প্লাইল সে রাক্ষ্মগণ হামে। হেনকালে যন গোল রাদণের পাশে। यहारत हमिया शहत मुनानन राष्ट्र । 🗆 মরিবারে কেন যম আইলি মোর পারে॥ যুম বলে রাক্স কি করিস অইক্ষার । সেই দিন আমি তোরে করিতাম সংহার। ভাগেতে বাঁটিলে প্রাণে ত্রন্ধার কারণ। ব্ৰহ্মা সাজি নাহি হেখা জীবে কতক্ষণ॥

আছুয়ে চৌষট্ট রোগ যমের সংহতি 👪 রাবণের অঙ্গে প্রবেশিল শীঘ্রগতি॥ ত্রিভুবনের মাগ্রা জানে রাজা দশানন। ব্ৰহ্ম অগ্নি শর্রারেতে ভ্রাণিল তখন॥ পুড়ে মরে রোগ মব ডাকে পরিত্রাহি। সহিতে না পারে সবে গোল যম ঠাঞি॥ রোগ পীড়া পলাইল যমরাজ হাসে। মোর কাছে যম তুমি দর্প কর কিসে॥ যন বলে রাবণ কি করিস ভহগার। আলার হাতেতে তোর স্বংশে সংহার॥ রোগ পীড়া পলাইল মনে পাইলি আশ। আমার দণ্ডেতে তোর সবংশে বিনাশ॥ করিলে বিস্তর তপ হইতে অমর। 'অগর হইতে ব্রহ্মা নাহি দিল বর॥ অবশ্য নরণ হবে মধিব সোর ঘরে। চকু পাকাইরা গর্ভের বনের কিন্ধরে॥ যম রাজ রাবণে তুজনে গালাগানি। দূরে হৈতে ওনে কুন্তকর্ন মহাবলী॥ ধাইয়া যায় কুন্তক ( যুগে গিলিবারে । কুম্ভকর্নে দেখি যায় পলাইয়া ভয়ে॥ পন ইয়া রহে যম ইন্দ্রের গোচর। দেখিয়া যদের ভগ ক্ছে পুরন্দর॥ সর্বজন মরে যম ভোমা দরশনে। যম তুমি ভঙ্গ দিলে যুঝে কোনজনে॥ হেনকালে প্ৰবন বহিল মহাঝড়। উড়াইয়া রাক্ষ্ণে একত্র কৈন জড়॥ নাবণের যত ঠাট বড়ে উড়াইল। ভয়েতে থাবণ রাজা চিন্তিত হইল।। ুকু স্তক√ বারে ঝড়ে উড়াইতে নারে। কুম্ভকর্গ চলিল প্রবনে গিলিবারে॥ কু খুরুরে দেখিয়া প্রন দিল রড়। প্লাইল প্ৰন ঘুচিল সৰ ৰাড়॥ প্রবন্ধলায়ে পোল মনে পাইয়া ভর। বরুণ প্রবেশ করে রণের ভিতর॥ বরুণের মার্য়াতে সকল জলময়। ঙাল দেখি রাবণের বড় লাগে ভর॥

কুম্ভৰণের নাহি ভয় তুর্জয় শরীর। আর যত সেনী সব হইল অস্থির॥ বরুণের মায়া চুর্ণ করিতে রাবণ। অগ্নিবাণ ধন্মকেতে যুভিল ভখন॥ অগ্নিবাণ নাবণের অগ্নি লবভার। অগ্নিব দে সব°জন করিল সংহার॥ বরুণের মারা যদি ভাঙ্গিল রাবণ। রণেতে প্রবৈশ করে যত এহগণ।। একাদশ রুদ্র আইল দ্বাদশ ভাষ্ণা। স্বর্গ মর্ত্তা পাতাল হইল দীপ্তিকর ॥ একেবারে হইল ছাদশ সূর্যোদয়। ভ'য়তে রাজসগণ গণিল সংশ্য। ধনুকেতে রাজ। যোড়েবাণ প্রদাজান। বাণ হ'তে বরিবয়ে অত্রির উপাল।। রাবণের বাণেতে দেবতাগণ কাপে। মূর্য্যতেজ নিজ ইল রাবণ প্রভাপে॥ মকল দেবতাগণে ভিনিল নাৰণ। মেঘনাদ জয়ত জুজনে বাজে রণ॥ তুই রাজপুত্র যবো তুজনে প্রধান। কেহ কারে নাহি জিনে ছুজনে সলান॥ মেঘনাদ বাণেতে জয়ন্ত গায় ডর। পল(য়ে জয়ন্ত গোল লাভি)ল ভিতর॥ পৌলব দানৰ তার মাতামহ হয়। পাতালে লুকাকায়ে নতে তাহার আলয়॥ ইন্দ্ৰ স্থানে বাৰ্ছা কহে যত দেবগণ। আচন্ধিতে জয়তে মা দেখি কি কা । ।।। মেঘনাদের বাণ বুঝি না পারে সাহতে। আছে কি না আছে বেঁচে না পারি বলিতে অন্তঃপুরে নারীগণ যুড়িল ক্রন্সন। যম গিয়া ইত্রে কহে প্রবোধ বচন।। পরলোকে গেলে মোর সঙ্গে হ'তো দেখী মরে নাই জয়স্ত দে পাইয়াছে রকা॥ পৌলব দানব তার পাতালে নিবাস। লুকাইয়া জয়ন্ত র'য়েছে তার পাশ। বসের প্রবে।ধে ইন্দ্র সম্বরে ক্রন্সন। তবে ইন্দ্রাজা গেল চণ্ডীর সদন॥

তোমা বিভ্যমানে দেবগণের সংহার। ্রাবণে মারিয়া মাতা কর প্রতীকার॥ 'চৌঘট্ট যোগিনী ছিল দেবীর সংহতি। বুৰিতে যোগিনীগণ চলে শীৰ্ষণতি॥ যুঝিতে যোগিনীগুণ চলে নৈচে নেচে। রক্ত মাংস খাইয়া গোগিনী সব নাচে॥ দেখিতে যোগিনী সব মহা ভয়স্করে। এক এক বোগিনী শত বাক্ষে সংহারে॥ দশানন বলে মাতা কর অব্বান।• যুদ্ধ সম্বরিয়া তুমি য'হ নিজ স্থান॥ ্ৰামান্তে জিনিয়া তৰ হইবে কি কাষ। ুমি যদি হার মাতা পাবে বড় লাজ ॥ রাবণের বচনে চঞীর তৈল হাস। চোবাৰ্টী যোগিনী লয়ে চলিল কৈলাস।। একে একে দেবগণে জিনিল রাবণ। 'ইন্দু আর র'ব। তুজনে বাজে রব।॥ ' এরাবতে চড়ে ইন্দ্রেড খস্ত্র হাতে। মাজিয়া রাবণ রাজা আইল দিব্য রথে॥ ইন্দের যে বজ্র অন্ত্র করিছে গর্মজন। বাছর গর্জন শুনি চিন্তিত রাবণ॥ হেনকালে কুন্তুক (আইল ধাইয়ে। টাক্রা সন্মুখে অ'মি রহিল দাভাগে ॥ কভুক্র বলে ইশ্র খার যাবে কেখি।। স্বৰ্ণপুৰী নিৰ্মতি কলিব দেবতা॥ বজ বিনা ইচ্ছ তে,ল আর নাহি বাড়া। 🕈 भा छ চিব। ইর। বজ্র ক'রে, যাব্ ও ভূ। ॥ েন্দ্র বলে কুম্ভকর্গ ছাড় অহঙ্গার। বজ্ৰ মন্ত্ৰে আমি তোৱে কৰিব সংখ্যার ॥ নহামন্ত্র পড়ে ইক্ত বজ্রবাণ কেলে। বাঁটে দিয়া কুম্ভকর্ণ বক্ত অস্ত্র গিলে। বজু হত্ত্ৰ গিলে বীর ছাতে সংহয়াদ। দেখি নত দেবগণ গণিল প্রমাদ।।. <sup>চ</sup>্লিল যে কুন্তুকর্ন দেবতা গিলিতে। ভুরেতে দেবতাগণ পলায় চারিভিত্তে॥ স্টি নাশ হেছু ভারে স্থাজন বিধাতা। দারভিতে লাফ দিয়া গিলিছে দেবতা॥

অমর দেবতাগণ নাহিক মর্ণ। নাসিক। কর্ণের পথে পলায় তথ্য॥ শ্রবণ নাসিকা পথ বরের তুয়ার। 'তাহা দিয়া দেবগুয় বে'রয় অপার॥ স্বৰ্গ হৈতে দেবগীণে আছাড়িয়া কেলে। ৰতি পা ভাঞ্জিলা যায় পড়ে ভূমিতলে॥ ক্ছদর্শের রণে কার নাহি অব্যাহতি। ইইল সয়র স্বর্গে সমুদয় রাতি॥ একদিন রাত্রি মাত্র জাগে কুম্ভকুর্। কুন্তকর্ণ নিজ গেল হুখী দেবগুণ ॥ ্ছন মাসে এক দিন জানো কুন্তকর্। রজনী প্রভাতা হইলে স্বার এড়ান॥ রাত্রি পোহাঁইণ বার নিদ্রায় নিভোল। এতকেপে রক্ষা গাইল পেবতা সকল। কুন্তকণ নিদ্রে। গেলে রাবণ চিত্তিত। র্বে কুনি লঙ্কাপুরে পাঁঠার স্বরিত॥ है. अगर वावरणत वारक गरांत्र । . তুইতনে নানা বাধ করে এরিগল্প। জ্টজনে বাণ নায়ে,নাহি লেখাজোগা। চারিদিকে বাণ কেলে শার মত শিফা॥ পুট জন সন্ন কেছুখা পালে পিনিজে। প্রাথাপের বাল ইক্সের পাড়িল মনেতে॥ -ং ক্রেলে একৌ হুফ **দে**লহা দেলগুল। প্রাপেন বালে বন্ধী করিব রাবণ ॥ ব্ৰহ্মান্ত্ৰ পঞ্জি ইন্দ্ৰ প্ৰভাগন এছে। বেকা হত্র রাব থের গায় গিয়া পড়ে॥. ছ'লে মাত্র নিজা গাঁর হেন পদী।পন। র্যোপরি রাব্য নিজায় মচেত্র।। . অচেত্র হ'লে পড়ে রথের উপরে। সক্ষ দেবত। আসি বেড়ে রাবণেটো ॥ लीए व भिकरन वास्त्र शेएछ । भनास । রাব প্রাহিল্যা লইল ঐর বত প'র্॥ অবনাতে লোটায় রাবণের দশ মাথা ! ভাহার অবস্থ। দেখে হাসেন দেবতা॥ हिं। हिंदी के कि यात्र तुन्त छु बांस । ঐরাবত হত। তেকে বাবাণর গায়॥

থান থান হয় অঙ্গ দস্ত দিয়া চিরে। পরিত্রাহি ডাকে রাবণ বিষয প্রহারে ॥ হরিষ দেবতাগণ জিনিয়া রাবণ। শিরে হাত কান্দে যত নিশাচরগণ॥ রাবণ হইল বন্দী মেঘনাদ দেখে। রথে চড়ি মেঘনাদ উঠে অন্তরীকে॥ সেঘনাদ গর্জের যেন মেঘের গর্জন। ঘরে না যাইসু ইত্র ফিরে দেহ রণ। রাবণকুমার আমি নাম মেঘনাদ। আজিকার যুদ্ধে তোর পড়িল প্রমাদ॥ ্পিতারে করিলি বন্দী আমা বিগুমানে। বিনাশিব স্থ্যপুরী আজিকার রণে॥ পৰ্জিতেছে মেঘনাদ থাকিয়া আকাশে। মেঘনাদ গৰ্জনেতে ইন্দ্ৰরাজ হাদে॥ তোর ঠাঁঞি জনিলাম অপূর্ব্ব কাহিনী। পিতা হৈতে পুক্ৰ বড় কোথাও না শুনি॥ এত যদি হুজনে হইল গালাগালি। ত্ৰইজনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে মহাবলী॥ অন্তরীকে মেঘনাদ মেঘে হ'য়ে লুকি। মেঘের আড়েতে যুঝে মেঘনাদ ধানুকি॥ °নানা অস্ত্র মেঘনাদ কেলে চারিভিতে। ফাঁফর হইল ইন্দ্র না পারে সহিতে॥ অন্তর্নীক্ষে থাকি ঝণ এড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে। কোথা হৈতে পড়ে বাণ কেহ নাহি দেখে। খাণ্ডা খরশান শেল শূল একধারা। চারিভিতে পড়ে যেন আকাশের তারা॥ নানা অক্স ১মঘনাদ করে বরিষণ। জর্জার হইল বাণে যত দেবগণ॥. ইল্ডে ছাড়ি দেবগণ পলায় তখন। একেশ্বর থাকি ইন্দ্র করে মহারণ॥ 'সন্ধান পূরিয়া ইন্দ্র'উদ্ধ দৃটে টায়। কৈখি হ'তে আদে বাণ দেখিতে না পায় সঁহস্র চক্ষেতে ইন্দ্র মা পায় দেখিতে। দেখিতে না পায় কার না পারে সহিতে॥ মেঘনাদ যুড়িলেক বন্ধন নাগপাশ। তাহা দেখি দেবগণে লাগিল ভরাস॥

মেঘনাদ জানে বাণ বড় বড় শিক্ষা। যজেতে পাইল বাণ কার নাহি রক্ষা॥ এক বাণে ভুজঙ্গম অনেক জিমাল। হাতে গণ্ধে দেবহাজে বান্ধিয়া গাড়িল। বিষের জালাতে ইন্দ্র হুইল মুচ্ছিত।. ইন্দ্রে ছাড়ি দেবগণ পলায় ত্বরিত।। • স্বৰ্গ ছাড়ি পলায় যতেক দেবগণ। রাক্তিদতে রাবণের ছাড়ায় বন্ধন।।. ইত্রে ৱান্ধে মেবনাদ পিতা বিগুমান। 🐣 মেঘনাদে রাবণ সে করিছে বাখান॥ আমারে বান্ধিয়াছিল ইব্রু দেবরাজ।' হেন ইন্দ্রে বান্ধিয়া করিলে পুত্র কাজ ॥ ইন্দ্রকে বান্ধিয়া পুত্র লহ লঙ্কাপুরী। তিবে আসি লুটিব এ অসর নগরী॥ মেঘনাদ বলে পিজা আজ্ঞা কুর স্থুনি ৷ ইন্দ্রকে বান্ধিয়া আগে লয়ে যাই আমি॥ শুনি মেঘনাদের বচন দশানন। আজ্ঞা দিল কর তাহা যাহে তব মন॥ আজ্ঞা পেয়ে মেখনাদ ইন্দ্রকে ধরিল। রথের নিক্রটে লয়ে কহিতে লাগিল।। পিতারে বান্ধিয়াছিলি এরাবত পায়। বান্ধিব তোমারে ইন্দ্রথের চাকায়॥ ইত্রে বান্ধি পাঠাইল লঙ্কার ভিতর। অসরনগরী লুটে রাজা লক্ষেশ্বর॥ ত্রকে দশানন তাহে অসরনগ্রা। বাছিয়া বাছিয়া লুটে স্বর্গবিভাধরী॥ নানা রত্ন মাণিক্য ভাণ্ডার হৈতেঃনিল। স্বর্গবিষ্ঠাধরী তথা অনেক পাইল॥ শর্চারে চাহিয়া বেড়ায় রাজা দশানন। শচী ল'য়ে দেবগণ হৈল অদর্শন॥ শচী জম্ম রাবণের ছিল বড় আশ। শচী না পাইয়া রাজা হইল নিরাণ ॥ ইন্ডের নন্দন্যন দেখে মনোহর। প্রবেশে নন্দনবনে রাজা লক্ষেশ্বর॥ পারিজাত বৃক্ষ উপাতিল ডালে মূলে। লুটিয়া অমরপুরী চলে কুতৃহলে॥

লঙ্কার ভিতরে গিয়া করিল দেয়ান। কুটক ছত্তিশ কোটি সন্মুথে প্রধান॥ গেলনাদ গেল তবে বাপের গোচর। রাবণ বলে কোঁথার রেথেছ পুরন্দর॥ ইন্দ্ররাজা করিয়াছে আমার অবস্থা। ८इन हेरळं वाकि शूक्त ताथिया ए काशा ॥ গেঘনাদ বলে তবে বাপের গোচর। ব্যদির। রেখেছি ইজে লঙ্কার ভিতর॥ লোহার শিকলে বান্ধিয়াছি হাতে 'গলে। বুকে পাথর চাপারে রেখেছি যজ্ঞণালে॥ এত যদি কহে,গেঘনাদ বীরবর। রাজপ্রসাদ পার বহু,ব পের গোচর ॥ বহু ধন পান্ত কুটি জ্বসরনগরী। দ্বিধিজয় দ্রব্য রাগ। আনে লঙ্কাপুরী॥ দেব দান**ের** কন্স ল'গৈ কেলি করে। তিভুবন জিনিল সে রাজা লক্ষেশ্বরে। কৌ হুকেতে লঙ্কাপুরে আছে লঙ্কেশ্বর। -সকল দেবতা গোল ব্রহ্মার গোঁচর॥ আচন্দ্ৰিতে ভ্ৰহ্ম। তব স্বস্টি হয় দাশ। দিবা রাত্রি গৈল চক্র সূর্য্যের প্রকৃশি॥ খাচন্দ্রতে স্বর্গ আসি বেড়ে লক্ষেশ্বর। ইন্দ্রকে বাঞ্জি। নিল লগারে ভিতর ॥\* দেবগণ ছাড়িশাছে লঞ্চার বসতি। কি প্রকারে দেবরা**জ**,পাবে অব্যাহতি॥ এতেক শুনিয়া ব্ৰহ্মা ভাবেন বিনাদ। तानर्गरत नम निरंश शाहिन्य श्राम ॥ 🕆 দোগণ রীথি ব্রন্ধা চলিল সহর। একেশ্বর ব্রহ্মা গেল লঙ্কার ভিতর 🛭 পান্ত মহ্য দিয়া পূজা করিল রাবণ। ভিক্তিভাবে পূজে রাবণ ব্রহ্মার চরণ ॥ জাঁচন্দিতে ব্ৰহ্মা কেন হৈণা আগমন। আজ্ঞা কর আছে তব কোন প্রয়োজন॥ বিরিঞ্চি,বলেম গুট্ট কৈলি স্থান্তি নাশ। ' রাত্রি দিবা গেল চন্দ্র সূর্য়ের প্রকাশ ॥ . ইন্দ্র বান্ধি লঙ্কাতে আনিলি কি কারণ। সুর্গপুরে নাহি রহে যত দেবুগণ॥

যোড়,হ। ত বলে রাবণ ব্রহ্মার গোচর। ত্রিসুবন জিনিলাম পাইয়া **তব বর**াট সকল,জিনিকু আমি তোমার প্রসাদে। ইল্রে বান্ধিয়াছে গোর পুত্র সেবনাদে॥ যজ্ঞশালে রাখিয়াছে দেব পুরন্দরে। ৰ্লাজ্ঞা কর আনি **লামি তোয়ার গোচরে ॥** ব্রুমা বলিলেন রাজা চল যজ্ঞশালা।. গেবনাদের যজ্ঞ দেখাইবে নিকুম্ভিলা॥ আগে আগে ব্ৰহ্মা যান পশ্চাতে রাবণ। তার পাছু চলিল্রাক্স বিভীষণ ॥ रगवनारमत यक रमि जैनात रेंम श्रीम ।• সেবনাদে ব্রহ্মা বলেন করিয়া প্রকাশ। তোর বাপ ইন্দ্র রণে পাইল পরাজয়। হেন ইন্দ্র িন তুমি সংগ্রামে তুর্জ্বয়॥ তোর বাণে ত্রিভুবম হইল কম্পিত। আজি হৈতে নাম তোর হৈল ইন্দ্রজিত॥: বর মাগ ইন্দ্রজিত তুন্ট হৈনু আশি। স্ঞু রিশা কর ইন্দ্রে ছাড়ি দেহ তুমি॥: ইন্দ্রজিত বলে আগে দেহ ভূগি বর। তবে:আমি ছাড়িব এ রাজা পুরন্দর॥ অমর বর দেহ আমায় কর সন্বিধান। এত্য বর আমি নাহি চাহি তব স্থান॥ ইব্রজিতের কথা শুনি এক্সার হৈল হাস। কুমি অময় হই লৈ আমার সাবনাশ।। ব্ৰহ্মা বলেন দিয়ু বঁর শুন ভালমতে। ত্রি চুন্ন জিনিলে যে যজের কলেতে ॥ এই যত্ত ভঙ্গ ভোৱ করিবে যে জান। সেই জান হয় তোর বধের ভার্জন ⊮ ত্বেছিল এ স্থির রাক্ষ্য বিভীষণ। তারি জয়েইন্দ্রজিতে বধিল লক্ষাণ॥ ইন্দ্রে এনে দিল তবে ব্রহ্মা বিছ্নমার . ! : অধোনুৰে রহে ইন্দ্র-পায়ে অপমান না ব্ৰহ্মা বলিলেন ইন্দ্ৰ কিবা ভাব মনে। এ.ছঃখ পৃ∣ইলে তুমি শ∣পের কারণে ⊪ তোনার শাপের কথা পড়ে মোর মনে 🕫 পুর্বেকথা কহি, ইন্দ্র, শুন সারন'রে॥

কৌ হুকেতে এক কন্সা স্থাজিলাম আংমি। রাজ্যভোগে পূর্ব্ব কথা পাসরিলে তুমি ।। অহল্যা কন্সার নাম রাখিনু যতনে। আইল গোতম ঘুনি আমা দরশনে॥ অহল্যার রূপ দেখি মুনি আচেতন। লাজে মুনি প্রকাশ না করে কদাচন॥ বুঝিয়া মুনির মন কন্সা দিলু:দান। কন্মা কৈল মুনি স্বস্থানে প্রস্থান ॥ তপস্থাতে, গেল মুনি তমসার কূলে। হেনকালে গেদো তুঁমি পড়িবার ছলে॥ অহল্যা গৌতম-পত্নী পর্ম। ফুদ্রী। গৌতমের রূপে তুমি গেলে তার পুরী॥ সতী কন্মা অহল্যা সে সর্বলোকে জানে। জলাসন দিল সে তোমারে স্বাসী জ্ঞানে॥ নারীজাতি নাহি জানে মায়া ব্যবহার। বলে ধরি তুমি তারে করিলে শৃঙ্গার॥ হেনকালে তপ করি মুনি আইল ঘরে। সর্ব্বজ্ঞ গোতেম মুনি চিনিল তোমারে॥ অহল্যারে শাপ আগে দিল মুনিবর। পানাণ হইয়া থাক অনেক বৎসর॥ আঁপনি হাবন প্রভু রাম অবতার। তিনি পদধূলি দিলে তোমার নিস্তার॥ অহল্যা পাষাণী হৈল যে মুনির শাপে। তোমারে সে শাপ দিল মুনি মহাকোপে। তোর অনাচার ইন্দ্র রহিল যোগণা। তোরে পড়াইয়া পাইলাম এ দক্ষিণা॥ ভগে অভিলাম তোর ইন্দ্র তুই ঠগ। আমার শাপের্তুত তোরুগায়ে হউক ভগ॥ শাপ দিল মহামুনি খণ্ডন না যায়। হইশ'ৰ্ম ভগ ইন্দ্ৰ তব গায়॥ ধরিয়া মুনির পায়ে করিলে ক্রন্দন। পরদার পাপ মোর করছ খণ্ডন ॥ মুনি বলে খণ্ডন না যায় এই পাপ। **এই পাপে তু**মি অস্তে পাবে বড় তাপ। मूनित वहन तो को मा योग भ्छन। . এ**ত তুঃখ পাইলে** ত্রন্স পাঁপের কারণ॥

বিরিঞ্জি বলেন ইন্দ্র কহি তব কানে। রাননাম মন্ত্র পুমি জপ রাত্রি দিনে॥ ইহা বিনা তোসার নাহিক প্রতিকার। রামনামে হঁয় সর্বা পাপের সংহার॥ এক নামে সহজ নামের ফল হয়। রাম নামের তুল্য নাহি চারি বেদে কয়।। এতেক বলিয়া ভ্ৰহ্মা গেলেন স্বস্থান। ইব্ৰ গেল স্বৰ্গপুৱে পেয়ে প্ৰাণদান॥ ব্ৰহ্মার কাংণে ইব্ৰ পায়ে অব্যাহিত। আইন অমরাবতী আপন বসতি॥ রামনাম দেবরাজ রাত্রি দিন জপে। পরিত্রাণ পান দেব পরদার পাপে॥ দিখিজয় করি রাবণ আইল নিজ ঘর। চৌদ্বযুগ রাজ্য করে লঙ্কার ঈশ্বর॥ আর চৌদ্দযুগ ছিল রাবণের আয়ু। সীতার চুলেতে ধরি হৈল অল্প.আয় ॥ লঙ্কাতে করিল রাজ্য সালী আর স্থমালী। পরে রাজ্য করিল কুবের মহাবলী॥ তৎপরে লঙ্গায় রাজ্য করিল রাবণ। তোমার এ ঘোষণা রহিল ত্রিভুবন॥ অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরানের হাস। কহ কহ বলি রাম করিলা প্রকাশ। রাবণের দ্বিভিত্তয় কহিলা হে মুনি। রাবণ অধিক হলুমানেরে বাখানি॥ বহু স্থানে শুনি রাবণের পরা জয়। হনুমান পরাজ্য কোথাও না হয়॥ গদ্দমাদন পর্বত রাত্রের মধ্যে আনে i হনুমান 'সম বীর নাহি ত্রিভুবনে॥

## হন্মানের জন্মকথা।

অগস্ত্য বলেন কি কহিব তার কথা। .'
হনুমানের কত গুণ না জানে দেবতা॥
তাহার কতেক গুণ কহিতে না জানি। 
কংক্রেপেতে কহি কিছু শুন রঘুমণি॥
জননী অঞ্জনা তারু পিতা যে পবন।
হনুমানের জন্ম কথা কহি বিবরণ॥

অঞ্জনা বানরী ছিল পর্যা স্থলরী। তারে বিভা করিলেক বানর কেশরী॥ বানরীর রূপ গুণ বড়ই অদুত্। রূপে আলো করে যেন পড়িছে বিদ্যুত। মলয়া পর্বতোপরে কেশ্রীর ঘর। অঞ্চনা লইয়া কেনি করে নিরন্তর॥ প্রবেশিল চৈত্রমাস বৃদন্ত সময়। ্আইল প্ৰান দেব প্ৰবিত মলয়॥ অঞ্জনার রূপে বায়ু আকুল, হৃদয়। ক্হিতে না পারে কিছু কেশরী হুর্জন্ন॥ এক দিন একাকিনী পাইয়। পবন। পরিধান উড়াইয়া ,দিল আলিঙ্গন ॥ ' অঞ্জনা বলেন,বায়ু কৈলে জাতি নাশ। দেবত। হইয়া তব বানরী বিলাস॥ বায়ু বল্লে আর কিছু মা বল অঞ্না। তোর রূপ দেখে আমি পাসরি আপনা॥ দৈবে মহাপাপ পরর্মণী গমনে। জাতি কুল বিচার করয়ে কোন জনে॥ সক্ল সম্বরি তুমি যাহ নিজ ঘরে। জন্মিবে প্লুৰ্জ্জন্ন বীর:তোনার উদরে॥ •এতেক বলিয়া বায়ু গ্লেল নিজ স্থান। আঠার মাদেতে জক্ষ নিল হনুসান ॥ অগাবস্থা দিনে হৈল হন্র জনম। জন্মনাত্তে দেই দিন বিশাল বিজ্ञ ॥ জ নিয়া মায়ের কোলে করে স্তমপান। রক্তবর্ণ উদয় হইল ভারুমান॥ ফলজ্ঞানে ধরিতে সে চাহিল কৌতুকে। অঞ্জনার কোলে হইতে উঠে অর্তর্রাক্ষে॥ পৰ্বত সূৰ্য্যেতে হয় লক্ষৈক যোজন 🕽 এক লাহের উঠে তথা প্রননন্দন।। জীনামাত্র বালক সে উঠিল আকাশে। সূর্ব্যকে ধরিতে যায় অগীন সাহসে॥ সুর্য্যেতে গ্রহণ লাগিবেক সে দিবসে। ধাইয়াছে রাত্ সূর্য্য গিলিবার আশে 👢 হন্মান দেখে রাহু পলাুইলা ডরে। কহিল সকল কথা ইন্দ্রের গোচরে॥

মন্,অধিকার ইব্রু দিলে ভূমি কারে। না জানি কে আসিয়াছে সূর্য্য গিলিবারে॥ শুনিয়া রাহুর কথা দেবের তরাস। সূর্যাকে গিলিতে কেটা করিয়াছে আশ। ঐরাবতে চড়ি ইন্দ্র বজ্র হাতে ল'য়ে। <sup>•</sup>সূর্য্যের নিক**টে হন্** দেখিল আসিয়ে॥ হনুমানে দেখি ইব্রু ভয়েতে অস্থির। স্থমের পর্বত জিনি প্রকাণ্ড শরীর॥ ঐরাবতের মাথা রাঙ্গা হিঙ্গুলে মণ্ডিত। তাহা দেখি হনুমান হইল হৰ্ষিত॥ সূর্য্য এড়ি যায় ঐরাবতৈরে ধরিতে। কোপেতে উঠিল ইব্দ্ৰ বজ্ঞ ল'য়ে হাতে॥ ত্রোধ হৈল দেবরাজ আপনা পাসরে। বিনা দোষে বজ্ঞাঘাত তার শিরে করে॥ • হনূমান পীড়িত হইল.বঞ্জাবাতে। অচেতন হ'য়ে পড়ে মলয় পর্বতে॥ নির্থিয়া অঞ্জনার উড়িল পরাণ'। ব্যাকুল হইয়া কান্দে কোলে **হন্**মান ॥ পুত্র পুত্র বলি করে অঞ্জনা ক্রন্দন। হেনকালে আইলেন দেবতা পাবন ॥ অঞ্জনা কলেন নাথ তব অপকৰ্মে। পাপেতে জন্মিল পুত্র মরিল অধর্মে॥ ' অঞ্জনার বচনে প্রন গ্রিডু লাজে। •জগতের প্রাথ আমি ধরি কোন কায়ে॥ জগতেতে হঁই আঁমি গীবনের নিধি। পুত্র মরে আসার কৌতুক দেখে বিধি॥ বিধাত। স্থাজিল স্থাষ্টি বড় করি আশ। স্বৰ্গ সৰ্ভ্য আদি আদ্ধি করিব বিনাশ্ব॥ বহে খাদ্ প্রন সে লোকের জীবন। প্ৰন ছাড়িল অচেতন ত্ৰিভূবন॥ স্থাবর অসম আদি মরে যত জীবী। • মুনি দূব অটেতন সকল পৃথিবী॥. ইন্দ্র আদি অচেতন সকল দেবতা। স্ষ্টিনাশ হয় দেখি চিন্তিত বিধাতা। মলয় পর্বতে বৈন্ধা আসিয়া সম্বর। ব্রেম প্রম্ভন্ আমার উত্র ॥

স্ষ্টি স্জিলাম আমি বহুতর ক্লেশে। হেন স্ষ্টিনাশ কর যুক্তি না আইসে॥ প্রবনে স্বজ্ঞিলাম আমি লৈ:কের জীবন। খাসেতে পবন বহে এই সে কারণ॥ হেন বায়ু রোধ করি মারিলা জগঃ। আপনি মরিবে বুঝি কর সেই মত॥ আত্ম রাখ স্বষ্টি রাখ শুনহ উত্তর। চারি যুগ তব পুত্র হইবে অমর॥ শুনিয়া ব্রহ্মার কথা প্রবের হাস। ক্লদ্ধ ছিল সে প্ৰবৃত্ত ক্ৰিল প্ৰকাশ। অংপনা প্রকাশ যদি করিল পবন। 'ষগ´ মৰ্ত্ত্য পাতাল উঠিল ত্ৰিভুবন ॥ বিধাতা বলেন শুন কহি দেবগণ। হনুমানে আশীর্বাদ করহ এখন॥ সর্ব্ব অত্রে যম বর্ণে গ্রামি দিন্তু বর। আম। হৈতে নাহি তোর মরণের ভর॥ তবে বর নিলেন যে দেবতা বরুণ। তোমার আমার জলে না হবে মরণ।। অগ্নি বলে হনুসান দিলাম এ বর। অগ্নিতে না পুড়িবে তে।মার কলেবর॥ যত যত দেবতা যতেক বল ধরে। আপন আপন বল দিলেন তাহারে॥ ইব্ৰু বলে হনুমান্ প্ৰবন্দন। <del>বুড় লজ্জা পাইলা</del>ম তোমার কারণ॥ যেই বজাঘাতে তুমি হইল। অস্থির। সে বজ্ঞানান হউক তোমাল শরীর॥ . জ্বনা বলেন মারুতি আগার এঁ বর। এই বরে হও তুমি অজর অমর॥ আপুনি দিলেন বর আপনি বিম্রে। ধ্যানে জানিলেন ত্রদ্মশাপ হবে শেয়ে॥ বর দিয়া দেবগণ গেল নিজ স্থান। মলয় পর্বতে রহিলেক হন্মান॥ পিতৃষ্রে আছে বীর পর্বতি শিখর। নানা বিস্থা মল্লযুদ্ধ শিথিল বিস্তর॥ পড়িবারে গেল বীর ভাগ বের স্থানে। কারি বেদ মল্লযুক্ শিখে চারি দিনে॥

গুরু পড়াইতে নারে তারে ঘ্ণা করে। কুপিয়া ভাগ ব মুনি শা**প দিল তারে ॥** বানর হইয়া রে গুরুকে কর মুণা। বল বুদ্ধি বিক্রম সে পাসর আপনা॥ সেই শাবে হনুমান আপনা পাসরে। তেঁই পলাইয়া ছিল সে বালির ভরে॥: হনুসান, বীর যদি আপনারে ক্রানে। ত্ববন জিনিতে পারে এক দিনে রণে।। r অযুত বৎপর য.দ করি পরি**শ্রম**। বলিতে না পারি হনুমানের বিক্রম॥। রাণ ভুনি আপনি সাকাৎ নারায়ণ। ভোমান সেবক তার কি কব কথন॥ যত ওণ ধরে বার কি কছিছে পারি। শ্রীরাম বিদায় দেহ দেশে গতি করি॥ সে দুই বংসর পূর্বে ব্লভান্ত কহিয়া। স্বদেশে গেলেন মূনি বিদায় হইয়া॥ নানা ধনে রাম পূজা করেন তাঁহার। মহালট অগস্তা পাইয়া পুরস্কার॥ ক্তিবাস পণ্ডিতের বাক্য স্থাভ:ও। বালাকির অংদেশে গীত উত্তরাকাও 💵

> ক্রমা ক ঠুক রম্যবন গঠন ও ভন্মধ্যে। শ্রীবাম সীভার কেলি।

ব্রীরাম করেন বাজ্য ধর্ম পরায়ণ।
বাজ্যে নাই তুর্ভিক্ত কি অকাল মরণ।
ভীরাম বলেন ভরত শুনহ বচন।
করহুরাজ্যের চর্চ্চা লয়ে সভাজন।
যুর করে অবসাদ হয়েছে আসার।
অন্তঃপুরে রব আমি দিয়া রাজ্যভার।
কিছু দিন বিশ্রাম করিব আছে মনে।
তিন ভাই মিলে কর প্রজার পালনে॥
মন দিয়া শুন ভাই বচন আমার।
সাবধানে থাকিয়া পালিবে রাজ্যভার॥
অন্তঃপুরে রব অাম্ম করিয়াছি মনে।
সদা সাবধানেতে পালিবে প্রজাগণে॥

্যোড়হাতে ভরত করেন নিবেদন। 'সেবক হ্ইয়া রাজ্য করেছি পালন। • চৌদ বৎসর রাজ্য ছাড়ি ক্রিলে গমন। পাতৃকা করিয়া রাজা পালি লোকজনণা সাক্ষাতে আপনি আছ রাজ্যের ঈশ্র। ত্রিভুবন ভিতরেতে কারে করি জর॥ স্তবে অতঃপুরে ভূমি থাক মনোরংথ্ । সেরক হইয়া রাজ্য পালিবে ভরতে। ীভরতের বাক্যে ভুফী হৈল রঘুনাগ। অ গিঙ্গন দিলা রাম পদ রিয়া হাত॥ র্ভিন.ভাই শ্রীরামে করিল প্রণিপাত। অত্বঃপুরে চলিলেন প্রভুরযুনাথ॥ • অনুঃপুরে গেলেন রাম হরণিত মন। সাতা করিলেন রামের চরণ বন্দন॥ রাম বলে,শুন দীতা আমার বচন। লঙ্কাপুরে যেমন সোণার অশোকবর্ন। দেবকতা। ল'য়ে রাবণ তথা কেলি করে। তাহার অধিক পুরী রটিব স্থলরে॥ ত্বনি আমি তাহে কেলি করির ছজন। নানা বৰ্ষে বহু পুষ্পা করিব রোপণ। . রঘূনাথের আনন্দেতে ব্রহ্মা পুলকিত। ডাক দিয়া বিশ্বক্ষে আলিল সুরিত।। ত্রহ্না বলেন বিশ্বকর্ত্যা কর অবধান। রঘুন:থের অশোককন করই নির্মাণ॥ জন্মার বহরে বিশ্বক্রা হববিত। অনোধ্যানগ্ৰন্থ আদি হৈল উপনীত। বিশিরাতে রঘুনাথ হর্ষিত নন। হেনকালে বিশ্বক্রা বন্দিল চরণ । ত্রন্ধা পাঠাইয়া মোরে দিল তব স্থানু। ঁস্মবর্ণের অংশাক্ষ্যন ক্রিতে নির্মাণ॥ মনে মনে বিশ্বকর্মা করেন যুক্তি। নির্মায়ে অশোকবন জন্মাব পিরীতি॥ দোণার অশোক্বন করিল নিশ্মাণ। দেখিতে স্থন্দর বড় হৈল দেই স্থান ॥ ञ्चर दि इक मन कन कूंन बरेंद्र । ময়ুর ময়ুরী নাচে ভ্রমর গুগুরে॥

স্থললিত পক্ষীনাদ শুনিতে মধুর। নানা বর্ণ পক্ষা ভাকে আনন্দ প্রচুর॥ বিকশিত**্রপদ্মবন শোভে সরোব**রে। রাজহংসগণ তথা আসি কেলি করে॥ সরোবর চারি পাশে স্থবর্ণের গাছ। • জলদ্বস্ত কৈলি <mark>করে নানা বর্ণে মাছ।।</mark> ননি মাণিক্যেতে বান্ধা যত গাছের গুঁড়ি 'হানে হানে বসায়েছে রুত্রময় পীড়ি॥ চক্রোদয় হয় যেন আকাশ উপরে। ·তেমনি উত্থান বন পুরীর·ভিতরৈ॥ বিশ্বকর্মা নির্মাণ করিল অশোক্ষবন গ ত্রিভুবন জিনি স্থান শ্বতি সুশোভন॥ অশোক্ষন দেখি রাল হইলেন স্থী। প্রবেশ করেন তাহে লইরা জানকী॥ অশোকের বৃক্তলে চ্লিলেন রঙ্গে। জানকী লইয়া তথা বলাইলা রঙ্গে॥ শত শত বিভাধরী সীতার যে দাসী। নানা রসে সেবা করি রবুনাথে তুষি। সাতা রূপ দেখি রাম হর্ষত মনে। সীতারে তোষেন রাম মধুর বচনে॥ বিভাধরীগণ আইল অপ্সরা বিনলা। .প্রথম যৌষনী তারা জিনি শশীকল:॥• निष्णानवीशन बार्फ बितार्गत शारम । সীতারে দেখিয়া রাম অভ্য নাহি বাসে॥ প্রথম যৌশনী দীতা লক্ষ্মী অবতরী। তৈলোক্য জিনিয়া রূপ পর্যা স্থন্দরী॥ এত রূপ দিয়। দীতায় স্হজিল বিধাতা। কাঁচা-সোণার বর্ণ রূপে আলোঁ করে সীতা দেখির! দ্বীতার রূপ যুড়ায় বৈ আঁখি। চক্রবদন রামচন্দ্র দীতা চব্রুমুখী 🗓 🕏 পূর্ণ অবতার রাম সীতা মনোহরা। চন্দ্রে পাশেতে যেন শোভা পায় তারা॥ অনেন্নে হৈন রাম সীতা সভারণে। রাজকর্ম এড়ি রাম কেলি রাত্রি দিনে। রামের সেবাঁতে সাতার পরম ভকতি। শচীর সেবাতে যেন তুষ্ট শর্চাপতি॥

একেক দিবসে দীতা একেক মূর্ত্তি ধরে। একদিন অন্য রূপ বিষ্ণু ভাণ্ডিবারে॥ সাত হাজার বর্ষ রাম মীতাদেবী দঙ্গে। ষড় ঋতু বঞ্চন করেন নানা রঙ্গে॥ निमायकारनरा देखा देवनाथ तय मारम। আনন্দে ডুবেন রাম কেলি রঙ্গর্নসে॥ বিকশিত পদ্ম শোভে চারি সরোবরে। মধুলোভে নলিনীতে ভ্রমর গুঞ্জরে॥ রোদ্রেতে পূর্ থবা পুড়ে রবি যে প্রবল। সাতার সঙ্গৈতে রাম সদা স্থশীতল।। ব্রিষা দেখিয়া রাম পরম কৌ হুকী। জলজন্ত কলর্ব তৃষিত চাতকা॥ প্রমত ময়ুর নাতে ময়ুরীর সদ<del>ে।</del> অশোকবনেতে রাম বঞ্চিলেন রঙ্গে॥ সীতার সঙ্গৈতে নাম পরম উল্লাস। বরিষা হইল গত শরৎ প্রকাশ। অ'সিয়া শ্লবৎ ঋতু প্রকাশ হইল। নিশাল চ্রন্তিয়া আর কুমুদ ফুটিল॥ ফুটীল কেতকী দেখি অতি স্থগোভন। ছাড়িল বরিয়া ডাক'শরৎ গর্ভ্জন॥ মান্য মন্দ বরিষণ বায়ু বহুে ধারে। আনন্দেতে শরৎ বঞ্চিল। রযুবরে॥ কার্ত্তিকে হেমন্ত ঋতু বরিযে সঘনে। হিমময় বরিষণ অশোকের বনে 🛭 তুরঙ্গ নারঙ্গ ফল বিস্তর স্থন্দর। নারিকেল সমুদয় ফল বহুতর॥ পারম হরিষে রাম স্থাথের বিশেষ। এরূপে শ্রীরামের হেমন্ত হৈল শেষ।॥ শিশির উদয় যে প্রবল হৈল শীত। িশীতকাদ পাইয়া রাম পরম পিরীত॥ ' দিনে দিনে হইল মলিন শশধর।. तक्री श्रेवन रेशन वेज़ अग्रन्त ॥ দেখি কোটি সূর্য্য তেজ'ধরেন রঘুবীর। দূরে গেল শীত রাম বঞ্চিলা শিশির॥ উদয় বসত্ত ধাতু সর্ণৰ ঋতু পৃরি। কৌভুক-দাগরে রাম্করেন বিহার॥

ফুটিল অশোক যে সাধবী নাগেশ্বর। প্রসত্ত ময়ুর নাচে:গুপ্তরে জমর।। পরম কৌ হুক রাম দেখি ঋতুরাজ। কেশলরস বিনা রামের কিছু নাহি কায।। এইরূপে দোঁহে সাত হাজার বংসর॥. রাত্রি দিন কেলিরসে থাকে নিরম্ভর॥ . পঞ্চমাস গর্ম্ভ হৈল সীতার উদরে। কৌর্তুকে জ্রীরাম কিছু জিজ্ঞ সে সীতারে॥ গৰ্ভবতী হৈলে কিবা খাইতে অভিনায়। কোন দ্রব্য খাবে সীতা করহ প্রকাশ।। नारक दंगेमाथा करत भीठा हत्समूथी। দ্রব্যে অভিলাস নাহি সংসার্নেতে দেখি। এক দ্রব্য থাইতে মোর হুইয়াছে মন। এক দিন আজ্ঞাপাইলে যাই তপোবন॥ যমুনার কূলে আদ্ধ করে মুনিগংগু। খাইতান সে তণুল মূনিকন্যা সনে॥ যুনিপত্নী সঙ্গে যেতেম স্নান করিবারে। হংস খেলাড়িয়া পিও খাইতাম তীরে॥ বলি ঋণ্যমুনি তথা করে শিশুদান। হংসেতে ভাঙ্গিয়া পিও করে খানু খান॥ সত্য করিয়াভি আমি মুনিপত্নী স্থানে। দেশে গেলে সম্ভাব করিব তব সনে॥ এই সত্য পালিবারে দেহ যে মেলানি। শানা ধনে ভূষিব সে মুনির রমণী॥ সীতার কথায় রাম বিশায় যে মনে। কালি দিব মেলানি যাইতে তপোৰনে॥ এতেক আশ্বাস রাম দিলেন সীতারে ৷ সাতৃ হাজার বৎসরান্তে আইলা বাহিরে॥ मर्स दश्क वरित वरिना य्यन। পাত্র সিত্র কানাকানি করিছে তৃথন 🖟 রাবণের ঘরে সীতা ছিল দশসাস। হেন সীতা লয়ে রাম করেন বিলাস॥ হেনকালে আইলা রাম বাহির ঢৌতারা,। দেওয়ানে বসিলা রাম সভাথও পূরা॥ পাত্র মিত্র ভঁয় পেয়ে করে কানাকানি। সীতা নিন্দা রঘুনাথ শুনিলা আপনি ॥

সীতা নিন্দা শুনি রাম তাসিত অন্তরে। সীতাদেবী না জানেন আদে অন্তঃপুরে॥ धार्य ताला रेकन वर् मगत्रथ वाल। নানা হ্ৰথ ভুঞ্জে লোক না জানে সন্তাপ। আজি রাজা হৈতে হে কে আছে কেমন। রাজ ব্যবহার কিছু কহ পাত্রগণ। এতেক জিজ্ঞাদে রাম সভার ভিতর।• निः भुक्त रहेल त्लाकं ना एम छे छे त ॥ উদ্র নামে মহাপাত্র উঠে আচন্বিতে। রামের সন্মুখে কথা কংগ যোড়হাতে॥ পাঁত্র দে দুর্মুখ বড় কারে নাহি ভয়। নিষ্ঠুর হইয়া কঁথা রাম আগে কর॥। পাত্র বলে রযুনাথ কর অবধান। রঘুবংশে আমি অ ছি পাত্রের প্রধান॥ ° সর্বালে কৈ চিত্তে প্রভু তোমার কল্যাণ। তোমার প্রসাদে রাজ্যে নাহি অসম্মান।। দশরথ রাজার রাজন্ব যেই কালে। স্বর্ণের পাত্র প্রজা নিত্য নিত্য দেলে॥ এখন,কেলিছে পাত্র দিনেক অন্তর। নির্দ্ধন হতেছে রাজ্য শুন রযূবর॥ শ্রীরাম বলেন কেন নির্দ্ধন সংসার। রাজা হয়ে করিলাম কোন অনাচার ॥ রাজার পুণ্যেতে প্রজা বঞ্চে অতি স্থথে। রাজা পাপ করিশে ৡঃখেতে প্রজা থাকে॥ ভদ্র বলে রঘুনাথ কহিতে যে । १ति। পাত্র ২য়ে অধিক কহিতে ভয় করি॥ শ্ৰীরীম দলেন ভদ্র না হও চিন্তিত। পাত্র য়ে নির্ভয়ে কংহ সেই সে উচিত্র। যোড়হাতে কুহে ভদ্র করিয়া প্রণাম। মোর এক নিবেদন শুন প্রস্থাম ॥ ভদ্র বলে রযুনাথ ষাই যথা তথা। সর্বলোকে কহে প্রভু দীতার বারতা।। দ্বোহ্র যুদ্ধ মত হইয়াছে রণ। সীতা উদ্ধারিলা রাম মারিয়া রাবণ। দোষ না বুঝিয়া-সীতা জানিয়াছ ঘরে। নির্মাল কুলেতে কালি দিয়। রত্মবরে॥ [ . 52 ]

এই অপমণ তব সর্বাৰ্গন হোষে
যে নীরী কোলেতে করি লইল রাক্ষসে॥
রাথিয়াছ দেই নারী নিজ গৃহবাদে।
তোমার সম্মুথে কেহ নাছি কয় তাদে॥
এত যদি কহে ভুদ্র-পাত্র যে জুর্মুথ।
রক্ষাবাত পড়ে যেন রামের সম্মুথ॥
রামের নিকটে ছিল যভ পাত্রগণ।
শ্রীরাম বলেন কহ যথার্থ বচম॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা বলে পাত্রগণ।
যে বলিন ভদ্র প্রস্কু সে সত্যে বঁচন॥
শুনিয়া প্রীরঘুনাথ ছাড়েন নিশ্বাস।
গাইল উত্তরাকাও কবি কৃত্তিবাস॥

## সীতার বনধাস।

পাত্র মিত্র স্বাকারে দিলেন মেলানি। অভিমানে শ্রীরামের চক্ষে পড়ে পানী॥ নিদাঘ সময় অতি রবি খরতর 🖡 🗸 সরোবরে স্নান হেতু যান রঘুরর ॥ একে**শ্বর** যান কেহু নাহিক সহিত**া** সরোবরকুলে গিয়া হৈল উপনীত n পর্বত জিনিয়া দেই সরোবর পাড়। চারি ধারে শোভিছে বিচিত্র ফুলঝাড়॥ দক্ষিণে রজক বস্ত্র কাঁচ্ছে স্বর্ণপাটে। ্মান হেতু চলে রাম উত্তরের ঘাটে॥ অঙ্গ ডুবাইয়া রাখ শিরে ঢালে পানী। দ্বন্দ্র হয় রজকের শুনহ কাহিনী॥ পুই জনে কথা কংহে শশুর লীমাই। এই ছুইজন বিনা আ্র কেহ নীই॥ শ্বভর বলিছে তুমি কুলেতে কুলীন। সর্বান্তণ ধর তুমি ধোপেতে ধু লন । নিজে গোত্ৰ প্ৰধান আছিল তব পিতা ৷ ধনা মানি দেখে তে।রে দিলাম ছুহিতা॥ কোন দোষ করে কভা মার কোন ছলে। আমার বাটীতে একা এলোঁ রাত্রিকালে॥ একেশ্বরী অস্ট্রিল কন্সা বড় প্মই ভয়। পিতৃগৃহে যুবা কন্সা শোভা নাহি পায়॥

জামাতারে এত যদি বলিল খণ্ডর। বাকছলে জামাতা সে বলিছে প্রচুর 🗓 যে বাক্য কহিলে তুমি কহিতে না পারি। খাকুক তোমার গৃহে তোমার ঝিয়ারী॥• ৰিতীয় প্ৰহর নিশি কেই মাই সাথি। কাহার আশ্রমে কালি বৃঞ্চিলেক রাতি॥. পৃথিবীর রাজা রাম সন্ধরিতে পারে। রাবণ হরিল সীতা ফিরে আনে ঘরে॥ রাম হেন নহি আমি পৃথিবীর পতি। '' জ্ঞাতি বন্ধু খোঁটা দিবে আমি হীনজাতি॥ শ্বশুর ঘরেতে গেল-শুনিয়া বচন ৷ থাকিয়া উত্তর ঘাটে শুনে নারায়ণ 🛚 ভদ্র যত বলিল রামের মনে লয়। রাম বলেন ভদ্রের বচন মিথ্যা নয় ॥ রজকের মুখে শুনি নিষ্ঠ্রর বচন। ঘরে চলিলেন রাম, বিরস্বদ্ন না মনেতে,ভাবেন রাম অনেক বিষাদ। গীতা লয়ে পড়ে হেখা আর পরমান॥ পঞ্চমাস আছে গর্ভ সীতার উদরে। জায়ে জায়ে এক ঠাই বদেছেন ঘরে॥ মাথায় দীতার কেহ দিতেছে চিরণী। সাতারে জিজ্ঞাসা করে যতেক রমণী॥ সীতারে চাহিয়া বলে খত নারীগণ। দশ মুগু কুড়ি হস্ত কেমন রাবণ ॥ তোমা লয়ে লঙ্কাপুরে করেছে ছুর্গতি। ভূমিতে লিথহ তার মুতে মারি লাথি। সাতা বলে সে ছার না দেখি কোনকালে ছায়ামাত্র দেখিয়াছি দাগরের জলে।। তথাপি জিজ্ঞাদা করে যত নারীগণ। 'জলেফ্রে দেথেছ ছায়া কেমন' রাবণ ॥ ' রাব্ণ লিখিতে সীতান্ন মনে হৈশ সাধ। বিধির নির্বন্ধ হেখা পড়িল প্রমাদ। হাতে খড়ি ধরে দীতা দৈবের নির্বন্ধ। मन मूं कु कु छि इस निर्थ मनक्ष ॥ গর্ভবতী নারী হাই উঠে সর্বক্ষণ 1 সদাই অলস সাঁতা ভূমিতে শয়ন॥

সুথের সাগরে তুঃথ ঘটার বিধাতা। নেত্রের অঞ্চল পাতি শুইলেন দীতা। ভাবিতে ভাবিতে রাম যান অন্তঃপুরী। রামে দেখি বাহির হইল যত নারী॥ সীতার পাশে দেখি রাম লিখিত রাবণ। সত্য অপয়শ মম করে সর্বাঞ্জন । পড়িয়া আমার হাতে জন্ম গেল ছঃখে। তবু-ওচ্চ রচন নাহিক সীতার মুখে॥ সাবে কি দীতার জন্ম লোকে করে বাদ 🏾 সীতাত্যাগী হব আমি আর নাহি সাধ॥ সীতারে দেখিয়া রাম আগত বাহিরে i' মনোক্রঃথে তাঁহার নয়নে অশ্রু করে ॥ সন্ত্য হেতু মম পিতা আমা পুত্র বর্তের। সত্য কার্য্য করি যদি লোকে নাহি গঞ্জে। রূপ গুণ-সীতার কোথায় নাহি শুনি। রূপ শুণ দেখি তারে না দিলাম সতিনী। " সীতা লাগি বলিলেন পিতা দশরথে। আপনি আদিয়া ব্ৰহ্মা দিল হাতে হাতে॥ দেশে আনিলাম\_সীতা করিয়া আখাস। হেন সীতা লাগি লোক করে উপ্রহাস॥ উপহাস করে লোক সহিতে না পারি। ডাক দিয়া রঘুনাথ আনিল ভুয়ারী ॥ প্রয়ারী ডাকিয়া:রাম বলেন বচন। ভরত লক্ষণ শত্রুঘনে,ঝাট আন ॥ পাইয়া রামের আজ্ঞা দৈ দ্বারী সত্তর। তিন জনে আনি দিল রামের গোচর ॥ তিন ভাই আসিয়া বন্দিল শ্রীচরণ 🕴 তিন ভাই লয়ে যুক্তি করেন তথন॥ যে কর্ম করিলে লজ্জা পায় সভা আগ। আমি স্বাকার যুক্তি করি পরিত্যাগ॥ শ্রীরাম বলেন আর না বল উত্তর। দীতা লাগি লহ্না পাই 'সভার ভিতর॥ অপযশ কত সব নারীর কারণ। অকীৰ্ত্তি হইলে বৰ্জ্জি তোমা তিন জন।। আর্মার বঁচন শুন ভাইরে লুক্ষণ। সীতা নিয়া রাথ ভটি মূনি তপোৰন 🛭

বাল্মীকির তপোবঁন খ্যাত চরাচরে। ুদেশের বাহিরে দীতা এড় নিয়া দূরে॥ কালি দীতা বলিলেন আমারে আপনি। नाना तरक पूरिव रम मूनित खांकानी ॥ এই কথা কহ গিয়া প্রাণের লক্ষণ। রামের আজ্ঞায় ভূমি চল তপোবন ॥ একথা কহিলে তার পুঞ্বেক মূনে ६ ষীতা যাবে আপনি মুনির তপোবনে॥ শীঘ্র যা**হ লক্ষণ** আমার কর হিত<sup>°</sup>। রঞ্জুলি ল'য়ে যাহ সুমন্ত্র সহিত॥ তুমি খার সীতাদেবী স্থমন্ত্র দার্থ। আর মেন কোন জন না যায় সংহতি। এত যদি নিষ্ঠার বলিল রবুনাথ। তিন ভায়ের মুঙে যেন পড়ে বজ্ঞাবাত॥ ুহাহাকার করি লক্ষণ ছাড়য়ে নিশ্বাস 🕽 কি দোষেতে সীতারে দিবে হে বনবাস।। তুমি স্বামী থাকিতে ইইবে আনাথিনী ৷ - কেমনে বঞ্চিবে বনে **২'য়ে রাজরাণী** ॥• বিনা-দোযে সীতারে দিওনা মনস্ভাপ। রদুবংশ নষ্ট হবে সীতা দিলে শাঁপ। দৈশের বাহির না করিহ সাতা স্ত্রী। সীতা ছাড়া হৈলে হবেঁ হত লক্ষী শ্ৰী॥ যদি রঘুনাথ: দীতা করিবে বর্জন। ি ভিন্ন গৃহে রাখ সীতা এই নিবেদন। শ্রীরাম বলেন ভাই না কর বিযাদ। সীতা গৃহে থাকিলে হইবে অপবাদ। িদিলাম আমার দিব্য তাহা পরিহর [ সীতার লাগিয়া কেন কহ বার বার ॥ জীরামের কথাতে লক্ষ্মণে লাগে ভয়।" খুবুব্ৰে আনিয়া তবে কথাবাৰ্তা কয়॥ রথ সহ অ্মজ্রেরে রাখিরা ছ্য়ারে ৮ প্রবেশ করেন লক্ষণ সীতার আগারে॥ অশ্রুজনে লক্ষণের সর্ব্ব অঙ্গ ভিতে ৷ লক্ষণে দেখিয়া পরিহাস করে সীতে॥ আইসহ দেবর আঁজি হে শুভদিন। এবে সে দেবর তুমি হয়েছ প্রবীণ॥

চৌদ্র বৎসর একত্তেতে বঞ্চিলাম বনে। রাষ্ট্রী পাইয়া তুমি পাসরিলে মনে॥ . কহিয়াছি কত गन्म কথা অবিনয়। তেকারণে দেবর হে হয়েছ নির্দ্দয়॥ रिगर रिषर लक्ष्म मीजारमवी वरल। বার্তা কহ দেবর হৈ অংছত কুশলে॥ তোগারে দেখিয়া মম দদা পড়ে মনে। ভৌত্তর না দেহ কেন বিরস'বদনে ॥ লক্ষাণ বলেন যত বল অসুচিত 🕯 তোমা দরশনে মন আছুয়ে নিশ্চিত। রাজার মহিষী তুমি থাক অন্তঃপুরী। সেবকেতে আজ্ঞা বিনা আসিতে না পারি সীতারে প্রণাম করি বন্দিলা চরণ। ভাগ্যকলে পাইলাম তো্মার দর্শন॥ আশীর্কায় করিলেন সীতা ঠাকুরাণী। কি কারণে অন্তঃপুরে আইলা হে তুমি॥ অকস্মাৎ দেবর হে কেন আগমন। মনেতে বিশ্বয় হৈন্দু না জানি কারণ 🕸 লক্ষ্মণ বলেন মাতা কর অবধান। শীরামের আজ্ঞাতে আইনু তব স্থান।। • কালি তুমি কহিয়াছ রাম বিভাষানে। সাক্ষাৎ করিতে যাবে মুনিপকী সনে॥ আইলাম তব স্থানে এই সে কারণ। মম সঙ্গে চল বাল্মীকির তপোবন॥ মণি রত্ন ধন লহ যেবা লয় চিতে। नाना तज्ज न'रा जानि छेठ मिना तर्थ॥ এত শুনি সীতাদেবী হইল উল্লাস। স্বরূপ কহিলে তুমি কিবা উপহাস ॥ লক্ষণ বলেন দাতা বুঝহ আপনি।.. তোসা হুজ্মার কথা আগি কিসে জানি। কহিতে এমন কথা কে সাহস করে। পরিহাস করিতে ক্রোমারে কেবা পীরে 🛚। ইহ'শুনি দীতাদেবী চলিল ভাণ্ডারে। নানা রত্ন আনিলেন অতি ্যত্ন ক'রে॥ হীরা মণি মাণিকৈর আভরণ জানি ৮ লইয়া চন্দন গন্ধ দীতা ঠাকুরাণী।

নানা রত্ন অলঙ্কার সীতাদেবী ল'য়ে।. পট্টবস্ত্র বান্ধিলেন আনন্দিত হ'য়ে॥ বহু মূল ধন লয়ে সীতাদেনী নড়ে। পরন কৌতুকে সীতা রুপে গিয়া চড়ে॥ এমন সময় সীতায় বলেন লক্ষ্ম । জুমি আমি **খুমন্ত্র সার্রথি তিন জন**॥ রামের আছুয়ে আজ্ঞা যাব গুপ্তবেশে। বাল্য বৃদ্ধ যুবা কেহ, নাহি জানে দেশে॥ ; সীতা সঙ্গে যাইতে চাহে অনেক রমণী। সবারে আশ্বাস দেন সীতা,ঠাকুরাণী॥ মায়া সম্বরিয়া সবে থাক নিজ ঘরে। মুনিপত্নী প্রণমিয়া আসিব সত্তরে॥ র্থেতে চড়িল সীতা পরম হরিষে। •সবে ঘরে চলি গেল সীতার আশ্বাসে॥ সীতারপে আলেঁ করে দ্বাদশ যোজন। সীতা বিনা অন্ধকরি রাুমের ভবন॥ তুর্বল ইইল লোক ছাঁড়ে রাজলক্ষী। রাজ্যখুত্তে অমঙ্গল হইতেছে দেখি॥ নদী স্রোত ছাড়ে লোক ছাড়িল আহার। দিবস তুপরে হৈল ঘোর অন্ধকার॥ সূর্য্যের কিরণ ছাড়ে পৃথিবীমগুল। সীতার বিদায় দেখি ব্লক্ষ ছাড়ে ফল॥ ভরত শত্রুত্ব অংছে রামের নিকট। ় সীতা লয়ে যান লক্ষ্মণ করিয়া কপট ॥ সীতা বলে আজি কেন দেখি অমঙ্গল। নাহি জানি রঘুনাথ চিত্তে অ্কুশল। শাশুড়ীরে না কহিলাম , আদিবার কালে। বুঝি তাঁর মনোত্বঃখ হৈল সেই ফলৈ॥ বানেত্ত দেখেন দর্প দক্ষিনে শৃগাল। , অমঙ্গল দেখি সীতা হন উত্তরোল॥ নানা সমঙ্গল লক্ষ্ণ কেন দেখি পথে। না যাব অযোধ্যা ফিরে হেন লয় চিতে॥ সীভার বচনে লক্ষণ হেঁট কৈল মাথা। রামের ভয়েতে ক্লিছু না কৃহিল.কথা।। অধোমুখে কান্দে লক্ষ্মণ, চক্ষে পড়ে পানী উত্তর না করে লক্ষণ সীতা বাধ্য শুনি॥

সীতা বলেন কেন তৰ বিরস বদন। (मर्ग किरत यांव तथ ठालाइ लक्ष्मण ॥ আপনি বিদ'য় হব প্রভুর চরণে। তবে সে যাঁইব বাল্মীকির তঁপোবনে॥ লক্ষ্মণ বলেন সীতা না হও ব্যাকুল। হের দেখ আইলাম যমুনার কুল 🎚 বিধির নির্ববন্ধ কর্মা থণ্ডন না যায়। এ কুলে রাথিয়া রথ দোঁহে চলি যায়॥ 🍃 পার হৈয়া যান বাল্মীকির তুপোবন। আগে সাত্যদেবী যান পশ্চাতে লক্ষ্মণ ॥ কান্দিতেছে লক্ষণ মনেতে পেয়ে ভয়। লক্ষাণের ক্রন্দনেতে সীতা ভীতা হয়। কি ছুঃখ হইল মনে দেবর লক্ষ্মণ। । কি কারণে উচ্চৈঃস্বরে করিছ ক্রন্সন। লক্ষ্ণ কহেন কব কৈমন সাহতে। রামের আজ্ঞায় তোমায় আনি বনবাদে॥ মহাত্রাদ পাইল দীতা শুনিয়া কাহিনী। শ্রাবণের ধারা সীতার চক্ষে পড়ে পানী॥ এত দূরে আদি আমায় বলিলে লক্ষ্মণ। কপটে আনিলে বাল্মীকের তপোঁবন॥ ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক রাম সংসারে প্রশংসা। ' দেশে রেখে নাহি কেন করিলে জিজ্ঞাস॥ না দিবেন দেশের মধ্যেতে যদি স্থান। পরীক্ষা করিয়া কেন কৈলা অপমান॥ যমুনায় ত্যঙ্জি প্রাণ তেইমার স্মুখে। রঘুবংশে কলঙ্ক খুবুক সর্বলোকে॥ পাঁচ মাদ গর্ভ মোর দেখ বিভাষান। আমি মৈলে মরিকে রামের সন্তান। আআ নাগি প্রভু নজ্জা পাইনা সভার। বিনা অপরাধে ত্যাগ করিলা আমায়॥ রাম হেম স্বামী হউক জন্ম জন্মান্তরে। আমি হেন কোটি নারী মিলিবে ভাঁহারে। দীতার জন্দন শুনি ঠাকুর লক্ষণ। তুই জনে বৃসিলা বাল্মীকি তপোৰন ॥ লক্ষ্মণ বিদায় মাধ্যে করি যোড়হাত। কান্দিয়া বলেন সীতা কোথা রঘুনাথ॥.

## সোণার সীতা নির্মাণ।

সীজাদেবী রাথিয়া লক্ষণ বীর নড়ে। কান্দিতে কান্দিতে বীর নায়ে পিয়া চত্তে॥ নৌকায় হুইয়া স্থার চড়িলেন রথে। কোথা রাম বলি সাতা লাগিলা কান্দিতে॥ কান্দিতে শাণিল সীতা হইয়া ফাঁফুর । . হেনকালে **চতু**দ্দিকে দৈখে ভয়িঙ্কর ॥ চারি দিকে চান সীতা দেখে বনময়। শাদ্দুল ভল্লুক দেখে বড় পান ভয়॥ উচ্চৈঃস্বরে কান্দে, সীতা বনের ভিতর। শিন্য সঙ্গে আ**ইল বা**ল্মীকি মুনিবর ॥ সীতার বনঝস পুর্বের রচেছেন মুনি। আশিয়া দীতার স্থানে জিজ্ঞাদে আপনি॥ জনকৈর ক্তা হুমি রামের গৃহিণী। দশরথের বহুয়ারী মেদিনীনন্দিনী॥ লোক অপবাদে রাম পাইলা তরাস। বিনা অপরাধে তোমায় দিল বনবায়॥ ত্রিভুবনে সাধ্যা নাহি তোমার সমান। অযোধ্যকাণ্ডেতে আছে তাইার প্রমাণ॥ পরম আদরে সীতায় ল্**য়ে** যান মুনি। সীতারে রাখিল লয়ে যথায় ব্রাহ্মণী। সীতার রূপেতে তপোবন আলো করে। মুনিপত্নী কলে লক্ষ্মী আইলা মোর ঘরে॥। জানকীরে মুনিপত্নী দিলা। আলিঙ্গন। সীতা প্রশংসিয়া বলেশমধুর বচন॥ শুভ দিন হৈল মাতা আইলা মোর ঘর। তোফা দরশনে মোর হরিষ অন্তর ॥ • সীতা বলেন কর্মদোষে আমার বর্জন। তোমা, দরশনে মোর সফল জীবন॥ -মুনিপত্নী সহিত রহেন তপোবন। কান্দিয়া **লক্ষ**ণ তবে চলিলা তথন॥ •স্থমন্ত্র বলেন শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ। পূৰ্বের কাহিনী মোর হইল স্মরণ ॥. বুড়া রাজার কথা এক পড়িয়াছে মনে। রঘুবংশে সার্থি আমি যবে অনরণ্যে॥

বাল্মীকি কবিতা মোর কিছু পড়ে মনে। বুড়া রাজার যজ্ঞকথা শুন সাবধানে 🛭 সপ্রবীপের যত মুনি এল সেই স্থানে। দশরথ রাজার যভের নিমন্ত্রণে॥ যজ্ঞশালে আর্মিবারৈ মুনিগণ মেলা। সবে মেলি রাজারে দিলেন যজ্ঞশালা।। যভ্জের ফলেতে রাজার চারি পুত্র হবে। হুরা হুর অমরাদি সকল্রে কাঁপিবে॥ সর্বগুণ ধরিবেক তোমার কুমার। এক অংশে চারিপুত্র বিষ্ণু অবতার॥ চারি পুত্রের পিতা তুমি শুন গুণধাম ৷ শত্রুত্ব লক্ষ্মণ ভরত আর মে শ্রীয়াম॥ পিতৃদত্য পালিতে শ্রীরাম যাবে বন। শূন্য ঘর পেয়ে সীতা হ্রিবে রাবণ। বান্ধিয়া সাগর রাম সৈত করে পার। রাবণ বধিয়া সীতা করিবে উদ্ধার॥ এগার হাজার বর্ষ প্রকার পালম। সাত হাজার বর্ষ পরে সাতার বর্জন॥ তুর্ব্বাসা আসিয়া•ছারে রহিবেন কোপে। তোমারে বর্জিবে রাম সেই মুনির শাপে এত শুনি মহারাজা হেঁট কৈল মাথা। আসারে কহিল ব্যক্ত না কর এ কথা ম আমারে নিষেধি রাজ। গেল স্বর্গবাস। তোমার নিকটে আমি করি যে প্রকাশ।। সীতার লাগিয়া তুমি করহ ক্রন্দন। তোমা হেন ভাই রাম করিবে বর্জন॥ পূর্বের র্ত্তান্ত এই কহিলাম লক্ষ্মণ। শুনিয়া লক্ষ্মণ বীর বিরস্বদন॥ -লক্ষাণ মলেন তুনি কৃহিলে বৃত্তান্ত। দেখিতে দীতার ছুঃখ না পারি হুমন্ত্র॥ আগে কেন রাম মোরে না.কৈলু বর্জন। এড়াইতাম 🗪 ছঃখ দেখিতে এখন॥ আপনার ছঃখ আমি সহিবারে পারি। দীতার যন্ত্রণা আর দেখিতে যে নারি॥ এই কথা কৰ্ত্তো তবে কহে ছই জন। व्यायात्रायः त्रांग कोरहः (शंदलन ल कान्।। কন্দিতে কান্দিতে বীর নোটাইল মাথান শ্রীরাম বলেন সীতা পুয়ে ব্যালি কোথা। আসার পাপিষ্ঠ মন চঞ্চল হাদয়। বর্জিলাম দীতা নারী লোকের কথায়॥ মোরে ছাড়ি দীতা নাহি থাকে এক রাতি একেলা থাকিবে বনে কাহার সংহতি॥ রাজ্য ধন সিংহাসন বিফল আমার। সীতার বিহনে মেধর সব অন্ধকার। কোন বনে হুহিলেন দীতাত রূপদী। কি বলিবে শুনিলে জনক মহাঋষি॥ কার মুখ চেয়ে দীতা রহে কার পাশ। সিংহ ব্যাস্র দেখি সীতার লাগিবে তরাস। কই কহ কহ ভাই শুনি আরবার। কোন বনে, খুয়ে এলে জানকী আমার॥ লক্ষণ বলেন তুমি 'করিলে বর্জন। আপনি বর্জিয়া কেন করহ রোদন॥ ক্রন্সন সম্বর'প্রভু ক্রমা দেহ মনে। সীতা **পুয়ে অইলা**ম বালীকির বনে॥ যদি রঘুনাথ মোরে কর দস্থিধান। রাত্রির ভিডরে সীতা আনি তব স্থান॥ শ্রীরাম বলেন সীতা থুয়েছি"বাহিরে। বড় লজ্জা হবে পুনঃ আনিলে দীতারে॥ সীতা না দেখিয়া ছোই না পারি রহিতে। ক্রেমনে দীতার শোক পাদরিব চিতে। শোমার বচন শুন ভাই তিন জন। রাত্রিতে সোণা্র দীতা ক্রহ গঠন॥ জানকী আনিলে নিন্দা করিবে যে লোক। দেখিয়া সোণার সীতা পাসরিব শোক॥ এতেক বলিয়া রাম করেন ক্রন্দন। বিশ্বকর্মা এলো তথা বুঝি তার মন। শত মূন,সোণা লয়ে দিল তার স্থান। সোণার স্মীতা কিশ্বকর্মা কৃরিল নির্মাণ-॥ ্যেমন স্নীতার রূপ কিছু নাহি নড়ে। সবে যাত্র এই চিহ্ন বাক্য নাহি সরে॥ সোণার দীতামে পরীয় বস্ত্র, আভরণ। প্রগন্ধি পুল্পের যালা প্রণান্ধি চন্দ্র ॥১

শীতা শীতা বলি রাম ডাকে নিরন্তর। দীতা নহে রখুনাথে কে দিবে উত্তর ॥ এক দুক্টে চাছেন সোণার সীতামুখা। উত্তর না পেয়ে রাশের বড় হয় ছঃখ। সাত হাজার বৎসর যে শীতার সংহতি । সোণার দীতা দৈখিয়া বঞ্চিলা দাত রাতি সাত ঝাত্রি বঞ্জিয়া রাম আইদা বাহির। ধারার প্রাবণ যেন চক্ষে বহৈ নীর। ভরত লক্ষ্মণ শত্রুত্ম তিন জনে। বাহির চৌতারে রাম বদিলা দেওয়ানে ॥১ পাত্র মিত্র বন্ধুবর্গ আইলা রামস্থানে i শূত্যময় দেখে রাম সীতার বিহনে। বিবাহ করিতে রামের নাছি লয় মন। ' সমুখে সোণার সীতা রাখে সর্বাক্ষণ ॥ পাত্র মিত্র বন্ধুবর্গ বুঝায় সকলেশ বিবাহ করহ রাম সকলেতে বলে॥ যথা যত রাজকন্যা আটে স্থানে স্থান চ শুনিয়া রামের গুণ করে অনুমান॥ সীতা হেন নারী যার না লাগিল মনে । সেজনার মনোনীত হইবে কেমনে ॥ কন্যাগণ এই যুক্তি করে নিরম্ভর। আর বিভা না করিবেন রাম রযুবর॥ সীতা সীতা বলি রাম ছাড়িল নি**খা**স ! উত্তরাকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃত্রিবাস॥

কুরুর ও দল্লাদীর কথা।

লক্ষনণ বলেন প্রভু উচিত এ নয়।

সাত দিন হৈল রাজকার্য্য নাহি হয় খা

সাত দিন ইইয়াছে সীতার বর্জন।

সীতার শোকেতে কর্ম কিছু নাহি মনে॥
রাজা হয়া রাজকর্ম না করে জিজ্ঞাসা॥
পরিণামে নরক ভিতরে হয় বাসা॥
রাজ্য চর্চ্চা ছাড়িলেন পূর্বের রাজা মণে ৮ °

সেই পাপে নর্ক ভূঞ্জিল চারিযুগে॥
পুকর দেশের রাজা নাম মুগেধর।
ধর্মেতে ধার্মিক রাজা গুণের সাগর॥

প্রভাদের তীরে রাজা করিল গমন। এক লক্ষেত্দানে তুষিল ব্রাক্ষণ। অগ্নিবৈশ্যের ধেমু ছিল তারু পালে। মূগ রাজা দান কৈল বেমুর মিশালে n অগ্নিবৈশ্য ব্রাহ্মণেরে জগত বাথানি। তপে জপে ব্ৰহ্মচৰ্য্যে দ্বিক্ষ মহাজ্ঞানী॥ ধেমুর শোকেতে দ্বিজ দ্বর দ্বর তমুণ। নানা দেশে তত্ত্ব করে না পাইল ধেঁনু॥ ভিমিতে ভূমিতে গেল প্রভাসের তীরে। আপনার ধেমু দেখে পালের ভিতরে॥ বৈশ্ব.দেখে ত্রাক্ষণের হর্ষিত মন। জীববৎসা বলি মুনি ডাকিল তথন ॥ হান্ধা রবে এল ধের অধিবৈশ্য পাশে। ধেতু লয়ে দ্বিজবর চলিল হরষি॥ যারে দানু দিয়াছিল মৃগ মহীপালে। সেই দ্বিস ধাইয়া আইল হেনকালে। অগ্নিবৈশ্য ধেমু লয়ে করিছে গমন। গোচোর বলিয়া তাঁরে ধরিল ব্রাহ্মণ॥ ধেরু লাগি বিসন্থাদ হৈল ছুই জনে। রাজদারে মহাযুদ্ধ ত্রাক্ষণে ত্রাহ্মণে॥ .দারী গিয়া ভূপতিরে কৃহিল সংবাদ। ধেনু লাগি ছুই দ্বিজে হঠেছে বিবাদ।। লক্ষ ধেতু দান তুমি কৈলে যেইকালে। অগ্নিবৈশ্যের থেকু এক ছিল সেই পালে॥ এতেক শুনিয়া রাজ ভাবরে বিধান। অবিচারে দান করে পড়িল প্রমাদ॥ এতেক ভাবিয়া রাজা না দিল দর্শন। রাজঘারে হড়াহড়ি বিপ্র হুই জন। ছুই বিপ্র কোন্দল করয়ে রাজদারে।, ছই প্রহর হৈল দেখা না পায় রাজারে ॥ স্থা না পাইল দোঁহে হৈল তাপ। ক্রোধভরে ছুই বিপ্র ভূপে দিল শাপ। পর্ধন দান করে লাগিল কোন্দল। দেখা না পাইয়া বিপ্র ছাড়ে রাজহল 🛚 দেখা না পাইয়া ভূপে বৃলে কটুতর। কেঁকনাস হয়ে থাক নরক ভিতর॥

উভয়ে মিলিয়া ঘরে গেলেন ব্রাক্ষণ প্রমাদ পড়িল এত দিয়া পরধন ॥ ব্রহ্মশাপ মুগরাজা ভুঞ্জে চিরকাল। না করে রাজ্যের চর্চ্চা এতেক জ্ঞাল। রাম বলে জানি শাস্ত্রে কছে মুনি ঋষি। অবিচারে কর্মা কার্য্য কৈলে পাপরাশি॥ চিরদিন তোমরা করহ রাজ্যখণ্ড। 'করেছ,ভূপতি আমায় দিয়া ছত্রদণ্ড॥ এত বলি জীরাম বর্দিলা সভা করি। •রাজদ্বারে লক্ষ্মণ বসেন হয়ে দ্বারী॥ আইলেন বশিষ্ঠ মুনি'কুলপুরোহিত'। কশ্যপ নারদ আদি হৈল উপনীত॥ পাত্র মিত্র লয়ে চর্চ্চা করেন ভরতে। দ্বারে আছেন লক্ষণ স্থবর্ণ ছড়ি হাতে॥ মুনিগণ কহিছেন শুন্হ, नक्ष्म। রঘুনাথ সঙ্গেতে করহ দরশন॥ প্রজা সব বলে শুন ঠাকুর লক্ষণ। রামের পালনে স্থী আছে প্রজাগণ 🛭 রাম হেন রাজা নাহি দেখি কোন যুগে। পুত্ৰ পৌত্ৰেতে লোক আছে নানা ভোগে এত শুনি.হর্ষিত্ব লক্ষ্মণ ঠাকুর। হেনকালে তথা এক আইল কুৰুর॥ রক্ত আথি কুকুরের পর্ববাঞ্চ ধবল। পথ শ্রান্তে উপবাদে হত্য়ছে বিকল॥ তিন পদে চলে তার এক াদ খঞ্জ। দন্তের আথাতে শিরে রক্ত পুঞ্জ পুঞ্জ॥ তিন পদে চলিয়া আইল ধারে ধীরে। লক্ষণে প্রণাম করে ভাষে অপ্রফনীরে 🛭 কুকুরে জি,জানা করেন ঠাকুর লক্ষণ। কি কারণে কুকুর হেথায়, আগমন ॥ কুরুর কহিছে শুন ঠাকুর লক্ষ্যণ। . . : কহিব আমার ছঃখ ঞীরাম সদন ॥ যদি আজ্ঞা দেন রাম মুণা না করিয়া।. ক্হিৰ আমাৰ ছঃখ সভামধ্যে গিয়া। লক্ষণ গেলেন তুবে রামের মিকটে 1 কুকুরের রভাত ক্ছেন করপুটে॥

ঘারেতে কুরুর এক হৈল আগুসার। সভাতে আদিতে চাহে কি আজ্ঞা তোমার কুকুরে আনিতে রাম কহেন সম্বর। কুরুরে আনিল তবে রামের গোচর॥ রাজ ব্যবহারেতে কুরুর বোঙায় মাথা। যোড়হাতে স্তব্করে বলে,নীতিকথা। তুমি ব্রহ্ম। তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর। कूरवत वरून जूमि, यम পूतन्तत ॥ তুমি চন্দ্র ভূমি দূর্য্য তুমি দিক্পাল। তোমার সকল স্পষ্টি তুমি পরকাল॥ তুমি বিষ্ণু অবতার পতিত পাবনে। - সত্তল কুরুর দেহ তোমা দরশনে'॥ রাম বলেন কত স্তুতি কর বারে বারে। কোন কার্য্যে আসিয়াছ কহ না আমারে॥ কান্দিয়া কুরুর বলৈ অশ্রুজনে ভাসি। বিনা অপরাধে মোরে মেরেছে সন্ন্যাসী # সন্যাসীর দণ্ডাঘাতে হইয়া কাতর। তিন উপরাহদ আসি তোমার গোচর॥ কোন অপরাধে দত্তে নোরে করে দত। সন্ন্যাসীরে জিজ্ঞাসা করহ সভাথও॥ রাম বলেন সভাখণ্ড শুনিলে সম্বর ৷ সাশ্যাসীরে শীত্র আন আমার গোচর॥ ভাল মন্দ বিচার কর্মই সর্বাইনে। সন্মাসী হইয়া জীব হিংসে কি কারণে॥ ্রামের আজ্ঞাতে দূত চলিল সত্তরে। কুরুর আসিয়া দেখাইল সম্যাসীরে॥ হাতে কৰ্মগুলু স্বন্ধে মুগছাল তার। সন্ধাসীরে দেখে দূত করে নমস্কার।। ুসন্ন্যাসীরে লয়ে গেল যথায় লক্ষ্মণ। লক্ষণ আনিয়া দিল রামের সদন্॥ সন্ধায়ীরে রঘুনাথ করেন জিজ্ঞাসা। স্থর্ম ছাড়িয়া কেন কর জীবহিংসা॥ অধর্ম করিলে হয় নরকে নিবাস। ক্রোধে অঙ্গ পরিপূর্ণ কিসের সন্ধ্যাস॥ পরনিন্যা পরহিংসা পরম পাতক। হিংস্রক সন্ধ্যাসী হ'লে, বিষম নর্জ॥

লোভ মোহ কাম ক্রোধ যেবা করে ত্যজ্য এমন সন্ধাসী হয় সংসারেতে পূজ্য॥ সন্মানী হইয়া ক্রোধ কর অকস্মাৎ। কি দোষেতে কুরুরে করিলে দণ্ডাবাত॥ যোড়হাতে কহে তবে স্ম্যাসী বান্মণ। দোষাদোষ আমার শুনহ নারায়ণ দ সারাদিন সন্ধ্যা জপ করি গঙ্গাতীরে। সন্ধ্যাকীলে ভিক্ষা আশে যেতেম নগরে॥ ক্ষুধান**লে পুড়ে অঙ্গ মে**গে িরি ভিচ্চে। পথ যুদ্রে ভারে আছে কুকুর সন্মুধে॥ পথ ছাড় বলে ডাক দিই উচ্চৈঃশ্বরে। '' কপটে রহিল পথ না ছাড়িল মোরে॥, এক চক্ষে নিদ্রা য'য় আরু চক্ষে চায়। ক্রোধে ফলে দণ্ডাঘাত করেছি মাথায়॥ এই কহিলাম আমি দভায় ভিত্রে । যে হয় উচিত দণ্ড করহ আমারে॥ রাম বলেন সভাখণ্ড করহ বিচার। কাহার করিব দণ্ড অপরাধ কার॥ যোড়হাত করে তবে সভাথও কয়। আমাদের বুদ্ধি সাধ্য এইমত হয় ॥ কার নহে রাজপথ রাজ অধিকার। উত্তম অধম পথে চলেত সংসার 🛭 যদি শীঘ্ৰ কাষ থাকে যাবে এক পাণে। সন্ম্যাদা হইল দোষী আপনার দোষে। শ্রীরাম বলেন তবে শুন সভাখণ্ড। ্রার্মণান্ত্রে সন্ন্যাসীর করিব কি দণ্ড॥ যোড়হাতে রঘুনাথে কহে সভাগও। গঙ্গধান মানা করা সন্ন্যাসীর দও্যা কুরুর উঠিয়া বলে সভার ভিত্রে। কদাচিৎ দণ্ড না করিও সন্ন্যাসীরে॥ আসার বচনে কিছু কর পুরন্মর। কালিঞ্জরে সম্যাসীরে দৈহ রাজ্যভার ॥ কুকুরের কথা শুনে সভাজন হাসে। সমুদ্রসীরে রাজা করে কালিঞ্জর দেশে॥ রাজ্য পেয়ে সন্মানী মাতগুপুষ্ঠে চড়ে। রাজদত্তে সন্ধ্যাসীর ঐশ্বর্য্য যে ব ছে॥

আনন্দে সন্ন্যাসী যায় কালিঞ্জর দেশে। সিন্ন্যাদীর বেশ দেথে সর্বলোকে হাদে॥ পরিধান কোপীন মস্তকে ছত্রদণ্ড। রঘুনাথে জিজ্ঞাদা করেন দভার্যীও ॥ আনিলে সম্বাদী ধরে দণ্ড করিবারে। কি কারণে রাজ্যপদ দিলে সন্ম্যাসীরে॥ রাম বলে রাজ্য, দিনু কুলুর বচনে। ইহার যে রভাত কুরুরি ভাল জ্বনে॥ ইহা শুনি দূভাখণ্ড জিজ্ঞাদে কুরুরে। क्कूत विनय कवि करिए गयत् ॥ পূর্বজন্মে কালিঞ্জরে আমি ছিন্মু রাজা। নিত্য নিত্য করিতাম সদাশিব পূজা। নীলর শিবলিঙ্গ তথা অবিষ্ঠান। রাজা বিনা অত্য জনে পুলিতে না পান।। বিশেষ প্রক্রারে পূজা করিয়া শঙ্করে। প্রদাদ খাইতে হয় প্রত্যহ রাজারে॥ রাজারে শিবের শাপ-আছমে এমন। ় সরিলে কুক্করযোনি না হয় গগুন॥ কারিঞ্জর দেশে শিব বড়ই নিষ্ঠুর। রা লাছিলাম এবে আমি হয়েছি কুরুর॥ পাইয়া কুরুর দেহ এতেক ত্রুতি। তোমা দরশনে এবে হুইবে নিজুতি॥ সবে বলে সন্ধ্যাসীর বাড়িল বিষয়। বিষয় **এ নহে প্রভু বভূই সংশ**য়॥ কালিঞ্জরে যেই জন হয়ত রাজন। লোকাত্তে কুরুর হবে না. হয় খণ্ডন॥ ঃ কুরুর এতেক বলি রামে•নসস্কারে। व वानमी, कुकूत हिलल धीरत बीरतना প্রাণ ত্যঙ্গে কুরুর করিয়া উপবাস। রীম দরশনে লাভ হৈল স্বর্গবাস ॥ 1 শভ দনে রাঘুনাথ বিদল দেওয়ানে। পাত্ৰ সিত্ৰ সভাজন আছে বিভয়ানে॥

লবণ বধ।

উপনীত লক্ষ্যণ রামের বিদ্যমান। প্রণিপাত করি কহে জীলাখের স্থান॥

মহামুনি ভার্গব বৈদেন গঙ্গাতীরে। তোমা দরশনে মূনি আইলেন দ্বারে॥ রাম কহে ঝাট আন দ্বারে কি কারণে। বড় ভাগ্য আজি মার মুনি দরশনে॥ শ্রীরামের আজ্ঞা পায়ে লক্ষণ সহরে। শিব্য সহ মুনি খামে রামের পোচরে॥ নমস্কার করি রাম বন্দিলা চরণ। প্রান্ত অর্ধ্য দিল রাম ব্রিচ্চে আসন॥ ভার্গব বলেন রাম কর অবধান !• মঁহাত্রংখ নিবেদিতে আসি তব স্থান ॥ পূর্বের রাজগণে দিলাগ যত যত ভার 🕽 রাজগণ পালিল মুনির অঙ্গীকার॥ ত্রিভুবন রাখিলে হে মারিয়া রাবণ। রাবণ হইতে এক আছেত তুর্জন॥ সত্যবুগে ছিল মধু দৈত্ত্যের প্রধান। হিরণ্যকশিপু পুত্র বড় ধনবান॥ সলাশিবের প্রিয়ভক্ত দৈত্য মহাবল। শিবের বরেতে সে জিনেছে ভুমগুল॥ জাঠা এক শিব তারে দিয়াছেন দান। জাঠার তেজের কথা কি কব ব্যখান॥ মন্ত্র পড়ি মধুদৈত্য, জাঠা যদি এড়ে। কাঠামুখে ত্রিভূবন ভস্ম হয়ে উড়ে॥ হদিল মধুর পুত্র লবণ মহা্মল। িনিল জাঠার.তে**জে পৃথি**বীসগুল॥ কুন্তুনসী গর্ভে জন্ম রাবণ ভাগিনে। তাহার সামন রীর নাহি ত্রিভুবনে। মহাত্রট লবণ সে মথুরাতে ঘর। জন্মাবনি মহাপাপ করে নিরন্তর॥ . মধুদৈত্য মুহাবীর হইল পত্ন। ভাহার সে জাঠা গাছ প ইন লবন ॥° জঠার তেজে ত্রিস্থুবন জিনিল লবণ। লবণ মারিতে যুক্তি করহ এখন॥ জাঠাগাছ লয়ে লবণ যদি আসে রণে। তাহারে রণেতে জিনে নাহি ত্রিস্থানে॥ লবণের দক্ষে ইবে ছর্ভার সংগ্রাম । . তার কথা কহি কিছু শুনহ শ্রীরাস॥

মান্ধাতা নামেতে রাজা জন্ম সূর্য্যবংশে। অযোধ্যাতে রাজ্য করে ত্রিভুবন শাসে।। ইত্রে জিনিবারে গেল অমর ভুবন। ভয়ে ইন্দ্ৰ পলাইয়া হৈল অদৰ্শন॥ মান্ধাতার প্রতি তবে কহে দেবগণে। অর্দ্ধ রাজ্য ভোগ কর পুরন্দর সনে॥ ধনেতে অর্দ্ধেক লহ এ অসরাবতী। ইন্দ্রের সহিত যাও করিয়া পিরীতি॥ মাশ্বাতা আছেন চাই বরিবারে রণ। ইন্দ্ৰ জিনি স্বৰ্গ লব শুন দেবগণ॥ গ্নারন্দর জিনি আমি রাখিব পৌরুষ। ত্রিভুবনে লোক যেন বোষে এই যশ। দেবগণ লয়ে ইন্দ্রাজা যুক্তি করে। ্বিনাযুদ্ধে পাঠাইব যমের ছুয়ারে॥ ইন্দ্ৰ বলে শুনহ মান্ধতা মহারাজ। পূথিবী জিনিতে নার বীরের সমাজ। পৃথিবী জিনিতে যেই রাজা নাহি পারে : লজ্ঞা নাই-আদিয়াছ স্বৰ্গ জিনিবারে॥ আছমে লবণ দৈত্য বদৃষ্ট কৰ্মণ। রাক্ষদী গর্ভেতে জন্ম জাতিতে রাক্ষদ॥ নিষ্কণ্টকে রাজ্য করে মঞ্রার দেশে। তারে জিন তবে স্বর্গ জিন আসি শেষে॥ ইন্দ্রের বচনে লাজ পাইল মান্ধাতা। মনোত্রঃখে মান্ধাতা করিল,হেঁটমাথা॥ স্বৰ্গ ছাড়ি আইল লবণ জিনিবারে। দূত পাঠাইল যে লবণে জানাবারে॥ ত্বরা ক্রি গেল দূত লবণ গোচরে। মান্ধাতা রাজন আদে তোম। জিনিবারে॥ লবণ শুনিয়া এত ক্রোধেতে কৃহিল। লবণের ক্রোধ দেখি দৃত চলি গেল॥ দুতের অপেক। দেখি মান্ধাতা ভূপতি। যুঝিবারে গেল বীর কটক সংহতি॥ মান্ধাতার তেজ যেন সূর্য্যের ক্য়িণ। মান্ধাতার তেজ় দেখি রুষিল লবণ॥ মান্ধাতার সেনাপতি যতেক যুঝার। লবণ উপরে করে বাণ অবতার ম

জাঠা হাতে করিয়া লবণ বীর রোমে। এড়িলেক জাঠাগাছ মান্ধাতা উদ্দেশে। রথ অশ্ব কটক জাঠার তেজে পুড়ে। মান্ধাতা জাঠার তেজে ভস্ম হয়ে উড়ে॥ পুনর্বার জাঠা গৈল লবণের হাতে। পড়িল মান্ধাতা যত রাজা ভয়ে চিন্তে 🛚 পূর্ব্বপ্রুষ তোমার সে মান্ধাতা ভূপতি। মাদ্ধাতা শারিয়া লবণ রাখিল থেয়াতি॥ কত শতা রাজগণে করিল সংহাব। লবণ মারিয়া রাম কর প্রতীকার॥ শুনিয়া মুনির কথা ভাই তিন জন। যোড়হাতে দাণ্ডাইল রামের সদন॥ বোড়হাতে কহেন ঠাকুন শক্রবন। তুমি ভাই লক্ষণ করেছ বহু রণ॥ আমারে করহ আজ্ঞা মারিতে ক্রবণ া লবণ মারিলে যশ ঘোষে সর্বজন॥ শক্রদের বচনে রামের হৈল হাস। লবণ মারিতে রাম করিলা আশাস॥ শক্রথন চলিলেন মারিতে লবণ। কহেন ভাগবি মুনি শুন শক্ৰঘন 🖁 কুড়ি হাজার মত্ত হস্তী মেরে খায় দিনে । • লবণের সঙ্গে যুদ্ধ থেকো সাবধানে॥ এত বলি ভাগবি গেলেন নিজ স্থান ।. ভাইগণ লয়ে রাম করেন অনুমান॥ রাম বলেন শক্তমে করিলাম রাজা। লবণ মারিয়া পাল মথুরার প্রজা॥ লবণ মারিয়া তুমি হয়ে অধিকারী। প্রকার পালন কর মথুরানগরী ॥ .. শত্রার বলেন প্রভু কর অবধান। জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের নহে এ বিধান॥ শ্রীরাম বলেন শুন ভাই শক্রন। তোমাতে আমাতে নাই ভেদ ছুই জন॥ চলিলেন শক্রেল্বন মারিতে লক্ষ্মণ। রামে প্রদক্ষিণ করি বন্দিল চরণ ॥ বিষ্ণু অস্ত্র ছিল তার অক্টের প্রধান। লবণ মারিতে শক্রুখনে দিল। দান ॥

এক লক্ষ রথ নড়ে এক লক্ষ হাতী। এক লক্ষ ঘোড়া নড়ে পবনের গতি॥ লৈবণ মারিতে বীর করিল সাতৃনি। শক্রুত্বের নিজ বাস্ত সাত অফৌহিগী॥ লিখনে না যায় ঠাটু কটক অপার। শুনিয়া ব'স্ফোর শব্দ লাগে চন্মৎকার॥ হইল আয়াঢ় গৃত জ্রানণ প্রবেশে। গেলেন যমুনা পার বাল্মীকির দেশে।। भक्तञ्च वनिर्वाम ग्रुमित हत्त्व । শক্রনে দেখে মুনি হরণিত মৃন॥ শক্রার বলে মুনি করি নিবেদন। রামের আদেশে গাই ব্যতে লবণ ॥ কটকু সহিত আনি আইনু এ দেশে। অন্ত রাত্রি তবাশ্রমে বঞ্চিব হরিদে॥ এতেক শুনিয়া মুনি হরষিত মন। \* ত্রন্ধসন্ত্র বেদধ্বনি করিল। তথন॥ শক্রঘনে করাইন উত্তম ভোজন। জানিল লবণ অ.জি গ্রুবে নিধন॥ মুনি আর শত্রুর দোহে কয় ক্রা। হেনকালে হুই পুত্ৰ প্ৰদৰ্শি মাঁতা॥ .শিষ্যগণ কহে আসি মুনির সাফাতে **।** তুই পুত্ৰ যমজ প্ৰদৰ কৈল সাঁতে॥ মুনি বলেন গোপনেতে রাখ শিল্যগণ। এই কথা ধেন নাহি,শুনেন শত্রুদ্ধ॥ মতান্তরে আছে ইহা শুন সর্বজন। যমুনার তাঁরে মুনি করেন তাঁপণ। নুনিকে,সংবাদ দেয় শিষ্য এক জন। প্রাস্ব করিল সাতা যুমজ নন্দ্র ॥ আনন্দিত হয়ে মুনি কহিলেন শিষ্টো শিশুকে মাখাতে বল লবণ আর কুশে॥ ভনিয়া মুনির কথা কহিল সীতায়। হরিষ হইয়া সীতা পুত্রেরে মাথায়॥ মুনি আসি জিজ্ঞাসিন সাঁতাদেবা তরে। হাসি কহৈ তব পুত্রে দেখাও আমারে ॥ লব আর কুশ নাম মুনিবর রাখে। লবণ মেখে লব হৈল কুশৈ কুশ রাখে॥

দিনে দিনে বাড়ে ছুই শিশু মহারথা। এখন কহিব যে লবণ বধ কথা॥ এতেক বলিয়া মুনি আনন্দ হৃদয়। 'শক্রত্ম মুনি দোঁহে কথা বার্তা কয়॥ কথোপকথনে জোঁছে বঞ্চিলা রজনী। প্রভাতে উঠিয়া যায় করিয়া সা গনি॥ মুনি প্রণমিয়া চলে শত্রুত্ব বীর। ভাগ বের বাটী গেল বমুনাুরতীর॥ মুনি প্রণমিয়া করে যুক্তি সমূচিত। খুনি বলে হুমন্ত্রণা করিণ বিদিত্ত ॥ .লবণ নামেতে দৈত্য সংগ্রামে হুর্জন্ধ। কিরূপে শারিব তারে শক্রন্ন কয়। মুনি বলে অতিশয় চুফ সে লবণ। কহি হিত উপদেশ শুন শত্রুত্ব॥ রজনী প্রভাতে যাবে মুগোর উদ্দেশে। আপনা পাদরে বেটা ভঁ দণের আশে॥ জাঠাগাছ থুয়ে যায় শিবপূজার রুরে। িরে এসে নিবাসে দিবস ছ প্রহরে॥ হিত উপদেশ বলি শুনহ সত্বর। মৃগয়াতে গেলে বেড়ে ন্নহ তার ঘর॥ কোন মতে জাঠাগাছ লা পায় রাক্ষা। • লুবণ মারিতে তবে করহ সাহস॥ জাঠা বর্ণী করিতে মা•পার নক্রন্ন I ূনা হবে তোমার শাক্ত মারিতে লবণ॥ শত্রুত্ব পাইরা এটেক উপদেশ l লবণ মারিতে যায় মথরার দেশ।। প্রভাতে লবণ গেদ করিতে আহার I শক্রস্থ,সমৈতে যমুনা হৈল পার॥ জাঠাগাছের ঘর গিয়া কটকেতে বেড়ে। মুগ'ভার স্কম্বেতে লবণ আদে গড়ে।। দৈ**ষ্টেতে,** দকল পথ রহিল আ<u>গুলে,</u>! কুপিল লবণ বার মুগণার টেইলি **।** মধূদৈত্যগ্ৰ সেই মথুৱাতে থানা। বিক্রমে নাছিক অন্ত রাবণ ভাগিনা॥ লবণ বলে মিছা কি যুক্তিব ধন্বুৰ্বাণ। তোর মত কত'বেটার লয়েছি পরাণ॥

কহিছেন শত্ৰুত্ব লবণ বচনে কাটিব তোমার মুগু এই ধকুর্কাণে॥. মামা তোর বীর ছিল সেই অহস্কার। আমার ভাতার হাতে তাহার সংহার॥ দেই রামের ভাই আমি চেতার তত্ত্বে বুলি তোর মাথা কাটিয়া রামেরে দিব ডালি॥ খাইয়া মানুষ গরু পূর্ণ হৈল কাল। তোরে মেরে মথ্রায় বদাব চালেচাল॥ লবণ বলিছে ক্রেটিধে শুন শক্তম। তোরে মারি ঘুচাইব মায়ের এন্সন। মামারে মারিল তোর জ্যেষ্ঠ সংহাদর। মাঁরের ক্রন্দন শুনে জ্বলি নিরন্তর॥ মেই তাপে আজ তোর করিধ দর্শনাশ। মরিতে মানুষ বেটা আইলি মোর পাশ। তোর বংশে যতু; রাজা তৃণ হেন বাদি। মান্ধাতারে পোড়ায়ের করেছি, ভস্মরাশি॥ শত্রুত্ব কৃহেন এদেছি সেই কোপে। তোর মাথা কাটিব রাখিবে কার বাপে॥ মারিয়ার্ছ সূর্য্যবংশে মান্ধাতা ভূপতি। তার শোধে পাঠাইব যমের বসতি॥ রামের কনিষ্ঠ আমি বীর অবতার। তোরে,মেরে শোধিব বংশের যত ধার॥ শক্রের বচনেতে রুষিণ লবণ। শাসুধ বেটার কথা সব কতফণ॥ ্হাতে হাত চাপিয়ে দন্তের কড়সড়ি। শীঘ্ৰগতি:চলিল আনিতে জাঠাব'ড়ি ॥ লবণের মৃন বুঝে শক্রন্ম হায়ে। মনে কি করেছ বেটা কিরে যাবে বাসে॥ শুনিয়া লবণ বীর সিংহ যেন গর্জে। গর্জন করিয়া আদে যুঝিবার সাজে॥ গাছ পাথর মারে 'ল্বণ স্বনে উপাড়ি। পত্রুবন্ধর মাথে মারে ছুহাতিয়া বাড়ি॥ সেই ঘায়ে শক্ৰন্ন হইল.অচেতন। ভয়ক্ষর শব্দে লবণ করিছে গর্জ্জন॥ শক্রম পড়ে সৈতা করে হাহাকার। গ্রে হাঁষে লবঁণ লইয়া মুগভারি॥

উঠিল যে শত্রুত্ব সমরে ছুর্জ্জয়। ধনুক পাতিয়া যুঝে নাহি করে ভয়॥ বিষ্ণুবাণ শক্তব যুড়িল ধুবুকে। স্থাবর জন্ম মেক দিকপাল কাঁপে॥ উল্কাপাত হয় ধেন সেই বিষ্ণুবাণে। প্রলয় হইল দেখে ভাবে দেবগণে॥ অচ্বিতে স্ষ্টিনাশ হয় কি কারণ। শুনিয়া প্রালয় শব্দ-কাঁপে দেবগণ॥ . কোন যুগে এমত যে শব্দ নাহি শুনি। কি প্রলয় ধইল নিশ্চয় নাহি জানি॥ ব্রহ্মা বলেন দেবগণ না করিহ ডর। লবণ-বধিতে গর্জ্জে শক্রুত্মের শর॥ স্থ জিলেন বাণ বিষ্ণু আপুনার হাতে। মৈল মধুকৈটভাদি সেই বাণাবাতে॥ বাণের উপরে বিষ্ণু হন প্রধিষ্ঠান। সেই বাণাঘাতে কার নাহি রহে প্রাণ **॥** বিষ্ণুবাণ উপরেতে ব্রহ্মগগ্নি জ্বলে। সে বাণ নাহিক ব্যর্থ হয় কোন কালে॥ বিফুবাণ শক্রম এড়িব লবণে। শূত্যমাণে খাকিয়া দেখেন দেবগাণে ॥ সিংহনাদ ফরি ডাকে বীর শত্রুন্ন। কোথা আছ ওয়ে বেটা দেহ আসি রণ। বাণের গর্জ্জন শুনি লবণের ডর। কহিতেছে শত্ৰুমে আগিত অন্তর ॥ ফাণেক ক্ষাহ নোরে থাই ভক্ষ্য পানী। বাহুড়িয়া আর্ফি যুদ্ধ করিব এথনি॥ মনে ভাবে জাঠা সাছে দেবপূজার যথে লইব সরার প্রাণ জাঠার প্রহারে॥ তাহার মনের কথা পায় শক্তয়। কহিতে লাগিল বার করিয়া তর্জ্জন॥ করিবি ভোজন তুই আমি উপবাদী। দোঁহে উপবাদে যুক্ক আমি ভালবাদি॥ এখন ভোজন আর উচিত না হয়। ভোজন করিবি বেটা গিরা যগালয়॥ কুপিল ধ্বণ-বীর্ট্টুর্জয়:প্রতাপ । আহার করিতে নাই দিলি মহাপাপ॥

রযুবংশে জন্ম তোর সর্বলোকে জানে। রযুকুল উজ্জ্বল করিলি এতদিনে॥ শত্রুসোরিবারে আইল লবণ। সন্ধান পূরিয়া বাণ এড়ে শক্তব গ নহাশব্দে যায় রাণ জ্বলন্ত আগুণি। লবণের বুকে বিদ্ধি স'দ্ধায় মেদিনী ॥ বিষ্ণুবাণ বুকে ঠেকি পড়িল লবণ ৷. দেবতার জাঠাগাছ গেল ততঞ্চণ॥ শক্তিমান জাঠাগাছ গেল অন্তরীকে। পুড়িল লবণ বীর সর্ববেলাকে দেখে॥ জিধ জয় শব্দ করে ্যত দেবগণ। শক্রন্থ উপরে করে পুষ্প বরিষণ॥। স্বৰ্ণেতে ছুন্দুৰ্ভি বাজে নাচে বিচ্ঠাধরী। আনন্দে হইল মগ্ন যত স্থরপুরী॥ শক্রমেট তরে ব্রহ্মা কহিল তথন। বর মাগ মহাবীর যাহা লয় মন॥ নিজ বাহুৰলে বীর লবণে মারিলে। স্বর্গ মর্ত্য পাতালের শঙ্কা নিবারিনে॥ বে বর মাণিবে তুমি দেবতার স্থানে। শে বর তেতামারে দিব সর্বব দেবগণে॥ • কহিছেন রামন্ত্রস যুড়ি ছই পানি। মথুরাতে বসতি হউক পঁদ্মযে'নি॥• তথা স্ত বলিয়া বর দিল **ত**ভক্ষণ। বর দিয়া **স্ব**র্গে গেল•যত দেবগণ॥ দেশ বঁদাইতে বীর পাত্র স্মিধান। করিল মথুরাপুরী অদ্ভুত্ত নির্মাণ॥ বাড়ী ফর নির্মাইল আর সরোবর॥ ग९ण जाि निर्मारेन नाना जनन्त ॥ . বন উপবন ভাঙ্গি করিল বসতি। \*বসাইল প্ৰজা যে মনুষ্য নানা জাতি॥ স্ফোপর্টর পক্ষী সব করে মধ্ধ্রনি। মূনি মন হরে হেরে মরূর নাচনি॥ ব্রাজবাটী নির্মাইল দেখিতে স্থন্দর। ৺ক্রন্ম রহিলেন তাহার ভিতর॥ নগরের মধ্যে যুত সাধুলৈ কি বৈদে। অন্য দেশ হৈতে লোক মথুর য় আসে॥

পুদাকোটি ঘর কৈল সুবর্ব গঠন। ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র আসি বসিল ব্রাহ্মণ॥ ষাদৃশ বৎসর থাকেন মথুরানগরে। প্রজার পালন করেন হরিদ অন্তরে॥ মথুরানগরী মব করিয়া শাসন। অযোধ্যায় চলিজেন রামসুম্ভাযণ॥ ক্টক সহিত গেল বাল্মীকির দেশ। সৈত্য সহ তপোবনে করিলা প্রবেশ॥ শক্রুত্রে দেখেন যূনি হর্ষিত ্রান। শক্রন্ম কৈল তার চরণ বন্দন ॥ মুনি বলে মহাবার হুঁমি শক্রন্দ। ' লবণ মারিয়া রক্ষা কৈলা ত্রিভুবন॥ অনেক কন্টেতৈ রাম বধিল রাবণে। লবণ সারিলে ভুমি এক দিনের রূপে॥ মনুস্য খাইয়া বেটা দেশ কৈল বন। লবণ মারিয়া কৈলে নগর পত্তন ॥ -আলিঙ্গন দিলা মুনি প্রম আদরে। রাখিলা সকল দৈত্য অতিথি ন্যবহারে॥ স্থগন্ধি কোনল অন্ন পায়দ পিউক। নানা উপহারে ভুঞ্জে সকল কটক॥ সোণার পালত্ত্বে বীর করিল শয়ন। • মুনির বাটীতে শুনে গীত রামায়ণ॥ ' বীণার স্বরেতে নাদ হৈণু আহ্বিত। মরুস্বরে গান্হর রামারণ গীত॥ দেশ ছাড়ি গাতা আর ত্রীরাম লক্ষণ। গাছের বাকল পরি প্রবেশিল বন। জীরাম যাইতে বনে কালে সপ্রলোক। দশরথ মরিলেন পেরে পুত্রশাকে॥ রাজার সরণে যত রাজরাণীগণ। বেমতে ক'রলা রাজার আদ্ধাদি তর্পণ।। রীম গেলা বনে ভরত মাতুরের পাড়া। টারি পুত্র থাকিতে রাজ্য হৈল বাসিমড়া॥ ८इन्दिवरमत त्रिट्टिनेन शक्षविष्ठी व**रन**। সীতা হ'রে লইলেক লক্ষার রাবণে॥ দবংশে রাবণে রাম করিল সংহার ৷ বহুবুদ্ধে করিলেন সীতার উদ্ধার॥

স্থ্যপুর স্বরে গীত করিলা যেকণ। সর্ব্বলোক সোহিত শুনিয়া রামায়ণ॥ ত্বই শিশু গীত গায় বাজিতেছে বীণা। সর্বলোক শুনে থেন অমৃতের কণা॥ भक्त प्रकार कल नारतने ताथिए । ছুই চক্ষে বারিধারা পোড়েন ছুহাতে। শ্রীরামের হুঃখ শুনে শক্রেল্প বিকল। মোহ সম্বরিতে নারর চক্ষে পড়ে জন।। পাত্র মিত্র বুলে সব শুন মহায়ুনি। এঁগত অয়ৃত গান কভু নাহি শুনি॥ চারি প্রহর রজনী মধুর গীত শুনে। সর্ববলোক নিদ্রা যায় নিশি জাগরণ।। भक्तेत्र वरनम ग्रीम कति निरवर्गम । কোথাকার তুই শিশু গায় রামায়ণ॥ শুনিকু যে রামায়ণ,মুধুর সঙ্গীত। কহ মুনি এই গীত কাহার রচিত। মুনি বলেন ধার্তা জিজ্ঞাসিলে শক্রন্ত । তুই শিশু গাদ করে শিষ্য তুইজন॥ . আমি রচিয়াছি রাষায়ণ লপ্তকাণ্ড। শুনে লোক মোক্ষ পায় অমূতের ভাগু॥ কহিতে এ কথা বার্ত্তা প্রভাতা রজনী। প্রভাতে চলিল বাঁর বন্দি মহামুনি॥ শক্রত্ব সদৈতে যম্না হৈল পার। শুক্রতের সঙ্গে বাজ-বাজিছে অপার॥ 🖋 তিন দিনে গেল বীর অযোধ্যানগর। যোড়হাতে রুহিলেন রামের গোচর॥ শক্রত্ম কৈল রামের চরণ বন্দর্ম। তোমার প্রদাদে প্রভু মারিলাম লবণ।। মারিকু লবণ যুদ্ধ করিয়া বিশাল। ম্থুরাতে প্রজা বদাইনু চালেচালু॥ বার বংমুর না দেখিয়া তোমার চরণ। ধরিতে বা পারি প্রাণ হৈল উচাটন। তব স্নদর্শনে প্রভু জীবনে কি কার্য্য। কি করিবে স্থভোগ মথুরার রাজ্য॥ শক্রত্মের তরে রাম দিলা খালিঙ্গন। ারাম বলে ভাই তোমার, মধুর বজন ॥

সধার কনিষ্ঠ ভাই গুণের সাগর।
তোমারে দেখিলৈ হুঃখ পাসরি বিস্তর॥
পঞ্চ দিন তরে, ভাই বঞ্চিব হরিষে।
পঞ্চ দিন গরে যেও মধুরার দেশে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শক্রম্ম।
চারি ভাই একত্রে হইল সম্ভাষণ॥
চারি ভাই পঞ্চ দিন একত্রে রহিলা।
শক্রমের মধুরায় নিদার করিলা॥
মধুরায় হইলেন শক্রমন রাজা।
অযোধ্যায় শ্রীরাম পালেন সব প্রজা॥
শ্রীরামের রাজ্যে লোক সর্ব্ব স্থেথে বৈসে।
উত্তরাকাও গাইল পণ্ডিত ক্তিবাসে॥

ধিপ্রপ্রের অকালমৃত্যু ও পূদ্র তপন্তীর মস্তক ছেদন।

অযোধ্যায় রাজা রামধর্মেতে তৎপর। অকাল ময়ণ **নাই রাজ্যের ভিতর**॥ অক্সাৎ এক বিপ্ৰ আইল কাৰ্দ্দিয়া। মৃত এক শিশু পুত্র **কোলেতে** করিয়া॥ পঞ্চ বৎসর্বের মৃতপুত্র তার কোলে। শ্রীরামের দারে আঁসি, কান্দে উচ্চরোলে॥ ধর্মের সংসার মোর পাপ নাহি করি। অকস্মাৎ পুত্রশোকে কেন পুড়ে মরি॥ না করেন রাজ্যচ্চি রাম **রঘুবর।** ব্রহ্মশাপ দিব আজি রামের উপর ॥ কি পাপে মরিল পুত্র কিছুই না জানি। পুত্র,কোলে করি কান্দে আক্ষণ আ্কাণী॥ রুথা গুর্ভে ধরি পুত্র পঞ্চবর্ষ পুষি। অকালে মরিল পুত্র রামরাজ্যে বসি॥ পিতা মাতা রাখি পুত্র ছাড়ি গেল কোথা গ কোন দোয়ে মৈল পুত্র'প্রাণে দিয়া ব্যথা অধসৌর রাজ্যে হয় ছুর্ভিক্ষ মড়ক। কর্মদোষে সেই রাজা ভুঞ্জয়ে নরক॥ অকালেতে মরে পুত্র শ্রীরামের রাজ্যে। নহে অত্য দেশে যা্ব এই রাজ্য ত্যজে॥

এত বলি জ্রী পুরুষে ভাসে অশ্রুনীরে। লক্ষ্মণ পত্রে যান রামের গোচরে॥ অকস্মাৎ প্রমাদ পড়িল রঘুমূণ। মূতপুত্ৰ ল'য়ে আইল বাক্ষণী॥ বয়সেতে বৃদ্ধ গোঁহে পুত্ৰ নাহি আর। কন্দনেতৈ ব্যাকুল করিছে'রাজদার॥ ৰিজ বলে পাপ নাহি আমার শরীরে। তবৈ অকালেতে মোর পুত্র কৈন মরে॥ এত বলি দ্রী পুরুষে করয়ে রোদন। জ্রীরাম শুনিয়া হৈল বিরস বদন॥ ত্রাস পাইলা রঘুনাথ ভনিয়া বচন। অকালে ৰিজের পুত্র মরে কি কারণ।। পৃত্রি মিত্র মন্ত সদ করে হাহাকার। . রামের আজ্ঞাতে দব হৈল আগুদার॥ আইল অগন্ত্য মুনি কুলপূরোছিত। কশ্যপ নারদ আদি হৈল উপনীত॥ . পাত্র মিত্র ল'য়ে রাম বসিলা দেওয়ানে। ব্রাক্ষণের কথা রাম কহে সভাস্থানে॥ তোমা দবা ল'য়ে আমি করি রাজকায। অকালে বৈশিল মরে পাই বড় লাজ। • শুনিয়া রামের কথা দক্লে নীরব। শ্রীরামের পানে চাহি কহেন নারদ'॥ মুনি বলেন রমুনাথ শাস্ত্রের বিচার। সত্যযুগে তপস্থা দিজের অধিকার॥ ত্রেতাযুগে তপস্থা ক্ষত্রিয়।অধিকার।. দাপরেতে তপ করে ধৈশ্যের বিচঃর॥ কলিযুগে তপস্থা করিবে শূদ্রজাতি। তপস্থার নীতি এই:শুন রঘুপতি ॥ • অকালে অনধিকারে শূদ্র তপ করে।• সেই রাজ্যে অকালে দিজের পুত্র মরে॥ কলিকালৈ শূদ্র আর পাতহানা নারী। তপস্থা করিলে স্বষ্টি নাশিবারে পারি॥ ষ্মকালে করিলে তপ ঘটায় উৎপাত। অকাল মরণ রীতি শুন্রঘুনাথ।।. না মরে তোমার পাপে ছিজের কুমার। তপস্থা করিছে কোথা শূদ্র হুরাচার॥:

এই হেতু মিখ্যা দোষী করুরে তোমাকে। ব্ৰাহ্মণ ব্ৰাহ্মণী দ্বারে কান্দে পুত্রশোকে। নারদের বতন রামের লয় মনে। ডাক দিয়া সভা মধ্যে আনেন লক্ষাণে॥ পাত্র মিত্র ল'য়ে ভাই বৈদহ বিচারে। প্রিয়বাক্যে ব্রা<mark>হ্</mark>যাণেরে রংগহ ছয়ারে।। যাবং না আদি আমি করিয়া বিচার। ত্ৰবিং রাথিহ দ্বিজে,না∕হু↓ড়িহ দ্বার ॥ নারায়ণ তৈলে দেলি রাখ দ্বিজ্মতে। দেহ তার নফ্ট যেন না হয় কোনমতে॥ এত বলি কৈল রাম রথে আরোহণ। • পশ্চিম দিকেতে রাম করিল গমন॥ পশ্চিমের যত দেশ করিয়া বিচার। উত্তর দিকেতে রাম কৈলা আগুসার॥ 🕐 উত্তরের যত দেশ করি সংখ্যা। পূর্বাদিকে র্যুনাথ করেন গমন॥ ·পূর্ব্বদিক বিচরিয়া গে.লন দক্ষিণে। এক শূদ্র তপ করে মহাঘোরখনে।। করয়ে কঠোর তপ বড়ই হুকর। অধোসুখে উৰ্দ্ধপদে আছে নিরন্তর॥ বিপরীত অগ্নিকুণ্ড জনিছে সন্মুখে। • ব্যাপিল বহ্লির ধূম ,স্থবর্ণরাশিকে॥ দেখিয়া কঠোর তপ শ্রীরামের ত্রাস। ধ্যা ধ্যা বলি রাম যান তার পাশ।। ি জ্ঞাস। করেন তারে কমলোচন। কোন জাতি তপ কর কোন প্রয়োজন।। তপৰ্বা বলেন সুমি হই শুদ্ৰজাতি। শস্তু শাম ধরি আসি শুন মহামতি 🕕 ব্যাব কঠের তপ ছল্ল ভ সংগারে। তৃপস্থার ফলে যাব কৈকুণ্ঠনগরে॥ তপদ্বীর বাক্যে রাম কোপে কাঁপে তুগুঃ। খড়গ.হাতে কাটিলেন তপস্থীর যুগু॥ সাধু সাধু শব্দ করে যত দ্বেগণ। রামের উপরে করে পুষ্প বরিষণ॥ ব্রহ্মা বলিলেন রাম কৈলে বড় কাষ। শূদ হ'য়ে তুপ কুরে পাই রড় লাজ।

রামে তুট হ'য়ে প্রক্ষা কছেন তথন। মনোনীত বর মাগি লহ যে এখন॥ **बीताम तत्नन यनि नित्व वंत नान** তব ববে জীয়ে যেন জাক্ষণ, সন্তান॥ ব্রহাবলে এবর না চাহ রখুমণি । শুদুকাটা গেল দ্বিজ বাঁচিন আপনি॥ আপনি বিশ্বত ভূমি দেব নারায়ণ। মারিয়া বাঁচাতে পাঁর এ তিন ভুবন'॥ দুটে স্প্রিন্ধ কর নিমিয়ে স্কন। তোমার আশ্চর্য্য মায়া বুঝে কোন জন।। এত বলি বিরিঞ্চি হৈলেন অন্তর্জান। 'শুনিয়া শ্রীরাম' অতি হর্ষিত মন.॥ ' এথানে বাঁচিয়া উঠে, দিজের কুশার। । দেখি সভাসদ লে।কে লাগে চমৎকার॥ ভতর লক্ষাণে কহি দ্বিজ গেল ঘর। রবুনাথে আশীর্কাদ কঁরিয়া বিস্তর॥ ্হইল রাথের হাতে তপর্য্বী বিনাশ। স্বৰ্গ বিমানেতে চডি গেল স্বৰ্গবাস।। বেন্ধার বচন শুনি এরাণের হাস। রচিল উত্তরাকাও কবি কুত্তিবাস॥

গৃদিনী পেচকের দৃদ্ধ বৃত্তান্ত।
আনোধ্যাতে রবুন থ যান শীত্রগতি।
পাত্র মিত্র রাজ্যথণ্ড রামের সংহতি॥
নহামূনি অগস্ত্যের বাটী দক্ষিণেতে।
নারাম বলেন সবে চল সেই পথে॥
অগস্ত্যের বাটী রাম যান দিব্য রথে।
পক্ষার কোন্দলে রাম শুনিলেন পথে॥
খুনিনা পেচকে দন্দ্র বাসার লাগিয়া।
আনিক পক্ষার ঘর বনের ভিতর।
নানা জাতি পশী সব আছে এ ফ্তর॥
সারদ সার্যা ডাকে কাক কাদাখোঁচা।
গ্রিনী কোকিল চিল্ আর কালপোঁচা॥
শারা শুক কাকাপুয়া চড়া মুহুজার্ক।
খুজন খুজনী ফিঙ্গে ধ্কান্তিয়া কৃষ্ণ।

বাউই পাউই শিখী পকা ইয়িতাল। পায়রা প্রবাজ আর শিকর সয়চাল।। .বকাবকা বাছুত্ন বাছুড়ী সুরি টিয়া। বাঁকে বাঁকে চাম্চিকৈ কাষ্ঠ্যকিরিয়া॥ জলে স্থলে আছিল যেখানে যত পক্ষ। করিতেছে মহার্বন্ধ হ'য়ে গ্রন্থ পক্ষ ॥ গৃধিনী কহিছে পেঁচা ছাড় মোর বাদা। পর্বরে রহিবে কেম্ন কর আশা॥ পেঁচা বলে কোথা হৈতে আইলে গৃধিনী। এত কাল বামা যোর তোরে নাহি চিনি, কোন্দল উভয়ে মেলি করে মারামারি। জীর¦মে দেখিয়া সবে কৃত্যে ধীরি ধীরি,k গৃধিনী বলিছে রাম কর অন্ধান। বিচারে পণ্ডিত নাহি ভোমার সমান॥ যুদ্ধেতে জিনিলে তুমি দেব স্থরপাতি। শশবর জিনি তব শ্রীঅক্টের জ্যোতি। দিবাকর জিনি,তৈজ বিশাল তোমার। সাগর জিনিয়া বুদ্ধি গভীর অপার॥ প্রবন জিনিয়া তব্ স্থরিত গ্রমন। অমৃত জিনিয়া তব মধুর বচন ॥ " পৃথিবী পালিতে ভূমি দয়াল শরীর। গুণের' সাগর তুমি রূপে মহাবীর॥ স্বৰ্গ মৰ্ত্ত্য প্ৰতিলৈ তোমায় করে পূজা। ত্রিভুবন মধ্যে রাম ভুমি মহারাজা॥ রজোগুণ ধর তুমি স্মন্তির কারণ। সত্বওণে স্বাকার করহ পালন॥ সংসার নাশিতে ভুমি তমোগুণ ধর। আল্ল নিবেদন করি তোম র গোচর ॥ অনেক শক্তিতে আমি স্থজিলাম বাসা। বলেতে পেচক মোর কাড়ি লয় ग्रा।॥ পোঁচা বলে রাম তুমি বিষ্ণু অবতার। রজে। গুণে সৃষ্টি কৈলে সকল সংসার॥ তুনি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি দিবা রাতি.। অনাথের নাথ তুমি অগতির গতি॥ ধর্মেতে ধার্মিক তুমি পরম শীতল। বিপক্ষ নাশিতে তুনি জ্বলন্ত অনল।।

আছা অন্ত মধ্য ভুমি নির্দ্ধনের ধন। <sup>4</sup>সেবকবংসুল তুমি দেব নারায়ণ॥ ेब्यक्षितं नग्नन তুगि তুর্বলের বল্:। অপরাধী হই যদি দেহ প্রতিক্ল। মভা কৈল রঘুনাথ ব'স বুক তলে। পাত্র থিত্র সভাসদ ব্যাল সকলে॥ तिभिष्ठे गांतर आमि आहिल। मुनिशन। এন্ত্ৰ কখাপ মুনি আইল ছুই । ম।। শ্ৰীরাম কছেন কথা সভাসদ শুনেন (ञ्बकाल (मवर्ग अज ८गईशात ॥ গুরীনীরে কন রাম সভার ভিতর। কত কলে হৈতে ভোঁৱ এই বাধাদর ॥ গুৰিবুলিকহিছে শুৰু বচন আলার। गरा थागर १८७ घरत रेशन निवाकात ॥ নিসুনাতিপদ্মমূদে অক্ষার উৎপত্তি। \*দেব দাৰৰ বিধাতা স্ববিল কৰি। জাঠি॥ খন গ্ৰাৰ ৰামা এ,ছালে আনার। েখন লাজে ণোঁচা বেটা করে এধিকার॥ ले १९ भारमन द्याम धृतिनीत्राहरन । ८१ हो .त क्रिक्सरम नाम निष्ठांत विश्रासन ॥ भौजा नरवा शिरतन्त्र **छन् त**घृत्त । ব্যক্র উৎপত্তি হাইন ধর্মী উপর ॥ ার পরে উৎপত্তি হৈল যত জান। এই রন্থে বনমধ্যে ধ∮য় কঠ ক∤ল॥ ্লতে অণ্ডল **হইও হৈল** বুল্দ<del>শা।</del> ার পরে এই ছালে করিনাম বাদা। া:। বিশ্বেন সভাগও করহ বিচার। নিখ্যা দ্বন্দ্র করে কেন এই বাসা করে॥ মভাতে ৰদিয়া যেবা মত্য নাহি কৃয়।• লেটি কল্প বৎসর নরক মাঝে রয়॥ এঁক্ল এক বংসারে বন্ধন নাছি খনে। ভিন বুল নফী হয় মিথ্যা সাফীদোযে॥ ঐরামের বচনেতে কহে রাজ্যখণ্ড⊺ গুৰিনীর উপরে উচিত রাজদও্॥ . চারি বেদ সর্বব শাস্ত্র তোমার গোচর I স্কাতে শুনিলে প্রভু গৃধিনী উত্তর॥ [ ∵58

প্রল্য হইল যবে স্প্রির সংহারে। স্থাবর জঙ্গন কিছু না ছিল সংসারে॥ ত্রিভুবন শূতা যবে এক। নিরঞ্জন। সেই নিরঞ্জন হৈল স্মৃত্তির কারণ॥ জনেতে পৃথিবাঁ ছিল করিয়া ইদ্ধার I পৃথিবী স্থাজিয়া কৈল জীবের সঞ্চার॥ বিশ্বনাভিপদে হৈন জন্মার উৎপত্তি। .(দিবাদি নরাদি স্থান্তি কৈল্পানা জাতি॥ আগৈ জীব স্থজিলেন ব্লফ ছৈল,পিছে। িক্রিপে গুধিনী আসি বীসা কৈল গাছে॥ গুলিনী অত্যায় বলে সভার ভিতর। রাজদণ্ড অংশ প্রাভূ গুধিনী উপর॥ . সভানৰো নিখা। কংগ নাহি ধর্ম ভয়। গুধিনীর প্রাণরও উপযুক্ত হয়॥ ( जिन्दार न कर्डन तीन कृति निरम्न । সাভানিক গৃধিনী যে নহে এই জন॥ রয়েছে গুধিনা পক্ষী হয়ে জন্মশংশে। শাপ মুক্ত কর পর্ফা মা মারিহ-ক্রোপে ॥ খীরাম বালেন কহ জুবা কোন হান। বেল্লশাপ ভোগ করে কিসের করিণ॥ দেবগুৰ ক্ষে এই ছিল যে রাজন। প্রত্যাহ করাত লক্ষ্য প্রাক্ষাণ ভৌগ্র II रेन्द्रम अक तिश इन शिरिन गरभर छ। নুখাতিরে শাপা পিজ দিনেক বোগেতে॥ ব্ৰাহ্মণেরে ম্বাম্প দিয়া নন্ট কৈলে এত। अधियो इरिया तक था । मा भ बद्ध ॥ শাপ শুনি ভূপতির বিরম বদন। बि.जन • हतुरन मेर्नि किंदिन। कन्मवे॥. শাপ্ বিয়োচন এড় করহ এখন। কত দিনে হবে নোর শাগ্ন বিমো**চন ॥** স্থাৰ দুষ্ট হয়ে বিপ্ৰ কহিতে লাগিয়া 📙 পালে মুক্ত হবৈ বলি অক্ষাস করিব॥ इयूदर्भ कृषिएवन विक् राष्ट्रेक्एन। " পাপে মুক্ত হবে হৃষি তাঁরে পরণিলে॥ ব্ৰহ্মশাপে প্ৰবিশ্বোনি ইইল ছুপতি। গৃধিনীর কুলাড় ভেনহ-রঘ্পতি॥

বহু ছুঃখ পায়ে রাজার এতেক ছুগঁতি।
তুমি পরশিলে হয় পক্ষীর সদগতি॥
দেবতার বাক্য শুনি রাম রঘুমনি।
গৃধিনীরে স্পর্শ রাম করেন তখনি॥
পক্ষীদেহ পরিহরি নির্জ দেই ধরি।
বিমানেতে ভূপতি চলিল স্বর্গ পুরী॥
দিব্য রূথে চড়ি রাজা গেল স্বর্গ বাদ।
উত্তরকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কুতিবাদ॥

শ্রীরান্ত্রের অগস্ত্যসুনির বাটীতে গমন। শ্রীরামেরে সম্ভাষিয়া যত দেবগণ। সকলে চলিয়া গেল অমর ভূবন। দৈশ্য সহ রাসচন্দ্র থান ততক্ষণ। অগস্ত্যের বাটীতে দিলেন দরশন॥ অগস্ত্যচরণ রাম করেন বৈদন। পান্ত অৰ্ঘ্য দিয়া দিল বিসতে আসন॥ যেই অলঙ্কার.বিশ্বকর্মার নিশ্মাণ। রত্ন অলস্কার মুনি রামে দিলা দান ॥ রাম বলৈন শুন মুনি না হয় বিধান। ক্ষত্র হয়ে নাহি লয় ত্রাক্ষণের নান। তাগস্ত্য বলেন রাম শুন মোর বাণী। অবধান কর কহি ইহার কাহিনী॥ সভ্যযুগে বিধি ুঁএই ব্রাহ্মণের পূজা। প্রাহ্মণের পূজা করে যত ক্ষত্র রাজা॥ ্র স্বর্গে ইন্দ্ররাজ করে দেবের পালন। পৃথিবাঁতে কত্র রাজা:পালেন ব্রাহ্মণ॥ লোকপাল স্থানে ক্ষত্র নামে খেপরাজ!। লয়ে গেল খত্ন করে ত্রাহ্মণের পূজা॥ ইন্দ্র রাজার পুরে ক্ষত্রিয়ে দিতে দান। র্লোকপানের স্থানে রাম ভূমি সে প্রধান॥ ফিসকূলে জন্ম তব বিষ্ণু অবতার। তোমারে করিতে দান উচিত আমার॥ তোসার শরার যোগ্য এই অশঙ্কার। অলঙ্কার দিয়া মুনি কৈল পুরস্কার॥ ঐারাম বলেন নুনি জিজ্ঞাসি, কারণ। কোথায় পাইলে তুমি এই আভরণ॥

হেন অলঙ্কার নাহি সংসার. ভিতরে। কোথা পাইলে এই রত্ন কহিবে ত্লামারে॥ অগস্ত্য বলেন তবে শুন রঘুবর। সভ্যয়ুগে ত্রপ করি বনের ভিত্তর॥ একেশ্বর তপ করি হরিষ অন্তর। অঘোর কাননে একা থাকি নিরন্তর।। সে বনের গুণ কত কহিতে না পারি। চারি ক্রোশ পথ মুড়ি আছে এক পুরী 🖫 পূরীখান দেখি তথা অতি মনোহর। অনাহারে তৃপ আমি করি নিরন্তর॥ মনোহর সরোবর বনের ভিতরে। নিত্য নিত্য স্নান করি সেই সরোবরে॥ এক দিন প্রত্যুষেতে করি গ্রান্তোখান। সরোবর তীরে যাই করিবারে স্নান॥ আশ্চর্য্য দেখিকু অতি গিয়া সেই ঘাটে। শব এক পড়ে হাছে সরোবর তটে॥ মড়া হয়ে কয় নাহি অতি মনোহর। বিস্থু অধিষ্ঠান যেন পরন স্থন্য ॥ চন্দ্রের কিরণ প্রায় সূর্য্য হেন জ্যোতি। অতি মনে হর মড়া স্থন্দর মূরতি॥ হেন জন নাহি তথা জিজ্ঞানি কায়ণ। মড়া রূপ দেখিয়া বিশ্বেয় হৈল মন ॥ সেই মড়ারপে আমি করি নিরীকণ। হেনকালে অমর আছিল এক জনা স্করণের রথখার বহে রাজহংসে। সাত শত দেবকত্যা পুরুষের পাশে॥ কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বাজান বঁশি ৷ আইলেন অবনীতে অসরনিবাসী। সেই সরোবরজলে অঙ্গ পাথালিন। স্রগন্ধি চন্দন দিয়া অঙ্গ শোভা কৈল।। সেই মড়া লয়ে তিনি করিয়া ভক্ষণ। হর্ষিতে গিয়া রথে কৈল আরোহণ॥ রথে আরোহণ করি স্বর্গবাদে যায়। হেনকালে যোড়হাতে জিজ্ঞাসিত্র তায়। দেবরথে চড়ি আছু দেব অবতার। দেবতা হইয়া মড়া করিলে আহার ॥

ুইহার র্তান্ত মোরে কহ দেখি শুনি। কহিতে লাগিল মোরে করি যোড়পাণি॥ ঁস্বগ´রাজার পুত্র আমি দৈত্যুনাম ধরি। পিতা বিস্থানে আমি স্বর্গেরাজ্য করি॥ পিতা স্বৰ্গ বাঁদে পোল কত দিন পারে। রাক্সভার দিয়া আমি কনিষ্ঠ সোদরে।। নীরাহারে তপ্ত আমি করিয়া বিস্তর। স্বাঁপ্রাপ্তি হৈল সোর ত্যাজি কলেবর॥ কুণা তৃক্তা হৈলে অ নি সহিতে না পারি। িজ্ঞাসিমু বিনিশিবে করবোড় করি॥ অবিপুরে অহিনান তথকার ফলে। ফুধাৰণে সতত আসায় অঙ্গ হলে॥ বেশা বলিলেন সুগু আপনার ফল। ফুধার্টেরে নাছি তুমি দিলে অলজুল। যাহা দেয় তাহা পায় নেদের লিখন। আপনি ভাবিয়া রাজা বুবাহ এখন ॥ -আপনা করিলে ভুস্ট\*ভোজনের আর্থ। निक अङ्ग था । इसि गरनत इतिहा। না প্রচিবে না গলিবে মধ্র মুশ্বাদ। সে শরার থাইলে যুচিবে অবদদি॥ বিকারে মুখেতে শুনি এতেক বচন। এতেক ছুগ'তে নোর গওম কারণ॥ কাতরে কহিন্তু ধরি ব্রহ্মার চরণে। এই ছঃখ অবদান হবে কতদিনে॥ ভক্ষা বলিলেন কথা গুনহ দাছন। বেয়তে হইবে তব পাপ বিষ্ণেচন।। ७१। क्रीनाद्य यात्र अभन्ता मुस्यित । িদাঘেতে তথ করিবেন একেধর ॥ .তোগার সহিতে তার হলে দর্গন। 🤚 ্বীরে দান লিলে তব পাপ বিমোচন॥ নত্তপ করিয়াছ না করিলে দান। অগস্ভ্যেরে দান দিলে হবে পরিত্রাণ॥ সে অন্ধি মড়ার শরীর খাই আমি। এ হেন পার্পেতে যদি রক। কর ভুনি। চারি যুগ মড়া খাই বিধির বচনে। ্ঞাজি শুভ দিন যম তব দরশনে॥

তোমা নিনা আমার নাহিক. অন্য গতি।
তুমি ত্রাণ করিলে আমার অব্যাহতি ॥
কুপা কর মুনিবর করি পরিহার।
তুমি দান নিলে হয় আমার উদ্ধার ॥
স্তুতিবশে দান মামি করিলু গ্রহণ।
অস হৈতে গ্লাইয়া দিল আভরণ ॥
তার দান লইলাম এই মে কারণ!
মতদেহ নফ তার হইল ক্রখন ॥
অনাথের নাথ তুমি অগতির গতি।।
তামারে এ দান দিলে আমার মৃক্তি ॥
নারে দান দিলা পাইলাছে পরিত্রাণ।
ন্য পরিত্রাণ হয় তুমি নিলে দান ॥
গগত্যের কথা শুনি শ্রীরানের হাম।
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ ॥

## भाउरबाबदनावै वृक्षीय ।

' বিদৰ্ভ দেশেতে রাজা খেত নর্নেশ্র । বন মধ্যে তপ রাজা করে নিরস্তান। দে বনেতে জন্ত শই কিসের কারণ। এমন আশ্চর্য্য বন শতেক যোজন॥ মান বলিলেন রাশ তব পূর্ববংশে। ন্স নামে রাজা ছিল বিদর্ভের দেশে॥ পুথিবা বিখ্যাত রাহা বঙ্গে রাজ্য করে। ভার পুল হইল ইফ্রাক্ নাম ধরে ॥ ইক্রিক্ হুটিতে মূর্য্যবংশের প্রচার। পুথিনা ভিত্তর কার হাছি অবিকার। সত্য করাইয়া আজা পাত্রে রাজ্য দিল্ । তপ্রতা করিয়া রাভা স্বর্গবারে গেল। ইফাক ধনিষ্ঠ ভাতা নাম খাগ্যদও। ইফা্কু জিমিয়া সেই নিল ছত্ৰ দণ্ড॥ পূর্বপ্রতিনিয়া সে করে অনাচারণ। প্রাপ্ত হইয়া তারে দিল রাজ্যভার ॥ • ধ্রাদাপুর পর্বাতে ভুপতি রাল্য করে। সধু নামে প্রী তথা বৃস্য়ি নগরে॥ शुत्रप्त किन जिया (सह नाती भत्। ইন্দ্রের অধিক জগ 🔭 প্রে নিবন্তর ॥

স্থতে থাকিতে তার দেবত। পায়ও। শুক্রের বাটীতে এক দিন গেল দণ্ড॥ অজা নামেতে এক শুক্রের কুমারী। পুষ্প তুলিবারে আইল পরমা স্থন্দরী॥ রূপে আলো.করে কন্সা ইথে তুলে ফুল। ক্যারে দেখিয়। রাজা হইল ব্যাকুল ॥ দেখিয়া কন্সার রূপ কামে অচেত্রন. হস্তেতে ধরিয়া ক্রহে সধুর বচন ॥ কাহার যুবতী তুমি কন্সা বল কার। অবশ্য কহিবে নোরে সত্য সমাচার॥ ক্তা বলে শুন রাজা নিবেদন করি। শুক্র মূনি কলা আমি অজা নাম ধরি॥ মোর পিতা হয় তব কুলপুরোহিত। আমার সহিত রঙ্গ না হয় উচিত॥ রাজা বলে তোর রূপে প্রাণ নাহি ধরি। প্রাণরক্ষা কর মোর শুন লো স্তব্দরি॥ আমার রমগী হৈলে হব তোর দাস। ঁ তোমা বিনা আর নারী না লইব পাশ॥ শত শত মহাদেবী করে দিব দাসী। সর্ব নার্রা জিনি হবে আমার মহিনী॥ যদি নাহি শুন কন্তা আমার বচন। যলে ধরি শৃঙ্গার করিব এইক্ষণ॥ রাজার বচন শুনি ক্লোধে বলে অব্জা। মোরে বল করিবে অরিবে দণ্ডরাজা॥ ' গোরে বল করিলে পিতরি মনস্তাপ। সবংশে মরিবে রাজা পিতা দিলে শাপ।। আসার পিতার অগ্রে লই অর্থ্যতি। তবে আমি তোর সঙ্গে করিব শিরীতি॥ রাজা বলে তোঁর পিতা আঁমিবে কখন্। তদবধি ধৈষ্য নাহি, খরে মোর মন। তোমা বিনা,আর গোর মনে নাহি আন। পায়ে ধরি কন্সা गৌরে দেহ রভিদান ॥ প্রাণ্রকা কর প্রাণ দিয়া আর্লিঙ্গন। তৰ আলিশ্বন বিনা না রহে জীবন্॥ যোড়হার্তে ভূপতি নিড়ন কুলাপায়। 'উত্তর না দেয় কন্<mark>তা ক্রে</mark>ধ বুকায় 🕯

দৈবের নির্ববন্ধ কন্সা রাজারে দেয় গালি। বলে ধরি শৃঙ্গার করয়ে মহাবলী 🖟 হাত পা আছাড়ে কন্মা আলুয়িত চুল। শৃঙ্গার সহিতে নারে করে গওগোল॥ শৃঞ্চারেতে শুক্রকন্তা কাতর ইইল। এতেক দেখিয়া রাজা সম্বরে ছার্ড়িল॥ ' শৃঙ্গার করিয়া দগুরা জা, গেল ঘর। কোথা পিন্ডা বলি কর্ম্যা কান্দিল বিস্তর্থ॥ আইলেন শুক্রমুনি লয়ে শিষ্যগণ় ৷ হেঁটসাথা করি কন্সা করিছে জেন্দন॥, কান্দিছেন অজা কন্সা সন্মুখে দেখিল। ধ্যানত্ত হইয়া মূনি সকল জানিল॥ কোধান্বিতা হৈল মুর্নি সেন অগ্নিশিখা। গুরুকতা হরে রাজা না করে অপেকা॥ অভিশাপ দিল মুনি সহ শিয্যগৱে। পুড়িয়া মরুক রাজা অগ্নি বরিষণে। অগ্নির্ম্নি রাজারে করিল সাত রাতি। সব:শে পুড়িয়া মরে দণ্ড নরপতি॥ বোড়া হাতী পুড়ে সর্ব্ব অনেক ভাণ্ডার। শতেক যোজন পুড়ে হইল অঙ্গার॥ সবংশেতে দওরা জাত্তল বিনাশ। শুক্রমুনি বসিলেন ছাড়িয়া নিশ্বাস॥ ব্ৰহ্মশাপে শত যোজন না হয় বসতি। দওধর বলিয়া সে বনের খেয়াতি॥ ব্ৰৰ্নাশাপে পশু প্ৰদৰ্শী নাহি যুনিগণ। রনের রতাত্ত শুন রাজীবলোচন।। বেলা অবসান হৈল উপনীত সন্ধ্যা। সেই স্থানে তুইজনে করিলেক সন্ধা। যিকীন ভোজন মুনি করাইল রামে। সেই দিন বঞ্চিলেন সুনির আপ্রায়ে॥ রজনী প্রভাতে রাম মাগিয়া মেলানি। মুনিরে প্রণমি কহে স্থমধুর বাণী॥ তোমা দরশনে সোর সফল জীবন। আর্শার দেখি যেন তোমার চরণ। মূনি বলে রাম তব্ মধুর বচন। তোমার বচনে, তুই্ট যত দেৱগণ॥

অনাথের নাথ তুমি ত্রিদশের পতি।
তোমা দরশনে বড় পাইলাম প্রীতি॥
মূনির চরণে রাম নমস্কার কুরি।
উপনীত হৈল গিয়া অযোধ্যানগরী॥
ভিনিলে রামের গুণ সিদ্ধ অভিলায।
উত্তরাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

ু, ইলা রাজার উপ্থোন।

মভা করে বিদলেন কমলোচন। ভ্রত শত্রুর আসি বন্দিল চরণ॥ রাম বলেন ভরত লক্ষণ শক্রন্ত্র। · একু মনে শুন সবে আমার বচন॥° ক্রেন্সনধ করিয়া করেছি মহাপাপ। তেকারণে পাই আমি বড় মন্স্তাপ॥ রাজঁসুর মজ্জ আমি করিব এখন। তাহার উদ্যোগ কর ভাই তিন জন॥ এত শুদি তিন ভাই করে হাহাকার। রাজসূয় যজে হয় সবংশে সংহার ৷ পুর্বেব রাজমূর কৈলা রাজা শশধর। গৃহ পক্ষী পুড়ি লোক মরিল বিস্তর॥ রাজসূয় যজ্ঞ কৈল দেব্তা বৰণ। মৎস্ত সকর পুড়িয়া ২রিল তেকারণা। রাজসূয় যজ্ঞ কৈল দেব পুরন্দর। প্রাপ্র সুদ্ধ তাছে হইল বিস্তর॥ সগন নূপতি পূর্ববংশেতে তোমার। পূথিবীর রাজা ছিল গুণে বশ যাঁর॥ রাজসূয় যজ্ঞ কৈল সেঁই মহাশয়। বংশ স্ক্রাইল শেষে আপনি সংশ্য় ॥° ভরতের কথা রামে লাগে চমৎকারে। বিনয়ে রামের প্রতি কহে খারবার॥ .হরিশ্চন্দ্র নামে রাজা তব পু৹র্বংশে। রাজসূয় যজ্ঞ করি ছঃখ পাইল শেযে॥ হুরিশ্বন্দ্র রাজা দান করিয়া পৃথিবী। পুত্ৰ আদি বিক্ৰয় করিল মহাদেৰী 🖟 রাজ্য ছাড়ি হঁরিশ্চন্দ্র মায় বারাণদী। ্দক্ষিণা চাহিল তালে বিশাণিত্র ঋণি **।** 

দ্যুগুর আখাতে মুনি করিল তাড়না। র্ত্তা পুত্র বেচিয়া রাজা দিলেন দক্ষিণা।। এত হুঃখ তবু না পাইল স্বৰ্গবাদ। রাজস্থ্য য'়জ্ঞ রাজার এত সর্ব্বনাশ।। অন্তরীকে ফিরুর রীজা কণ্মের দোনেতে। স্থান না পাইল স্বৰ্গ নৰ্ভ্য পাতালেতে। হেন রাজসূর যজে কেন কর মন। রাজসূয় যজ্ঞ কৈলে সহসেশ মরণ॥ অনাথের নাগ তুসি ত্রিজগংপুতি। রাজসূয় যজ্ঞ কৈলে ঘটনে ছুণতি॥ রাজদূয় না হইন ভরত কারঁণ। ভরতের বাক্যে জীরামের অন্য মন॥ ভরতের বাক্য যদি হৈল অবসান। লক্ষণ কছেন তবে রাম বিগ্রমান ॥ বোড়্হাতে কহিলেন ঠীকুর লক্ষণ। অশ্বসেধ যত্ত্ত কর কধীললোচন॥ পূর্বের ভাষাবের কৈল.দের পুরন্দরে। ব্রহ্মহত্যা এড়াইল অশ্বনেশ ক'রে॥ র্ত্রাস্থর অস্থর সে বি্প্রের নন্দন। আপনার বাত্বলে জিনে ত্রিভুবন॥ রুত্রাসুর প্রভাপেতে কাঁপে আথওল। ঠেকরে তাহার মথে<u>।</u> আকাশ মওল ॥ ধাণ্মিক যে র্ত্রান্তর ৭, গ্লারাজ্য পালে। বিনার্ম্ভি বুরিমণে নানী শস্তু ফলে॥ পুলে রাজ্য দিয়া পোল তপস্যা করিণ। অধুরোর তৃপজাতে কাঁপে দেবুগণ॥ (मवधन् न'रस (धन निकुब (प्रीवित । রুমাখুন তপক্থা কহে পুরুদ্রে॥ क्षांचि इंग्टाइडाइडा वटन गर्वात् । তার সক্ষরাজা নাহি অবনীমওল।। . বহু তুর্পু করে সে পুণুণ্যুর কাহি সংখ্যা। যাহা চাবে তাহা পাবে কার নাহি রক্ষা বিকূর চরণে সব করেন স্তরন। ব্রাপ্তর মারি রক। ক্র দেবগণ ॥ বিষ্ণু কংখ খুত্রাম্বর বড়ই চ'ইুর। আগার দেবাতে খান বেড়েছে প্রচুর॥ স্বহস্তে মারিতে কভু যুক্তি নাহি হয়। প্রকারে বধিব তারে ঘূচাইব ভয়॥ তিন অংশ হইব অস্কর মারিবারে:। এক অংশ রব গিয়া পাতাল ভিতরে॥ আর এক অংশ আমি রব মর্ত্ত্যপুরে। এরি এক অংশ রব তোমার শরীরে॥ তোমার শরীরে আমি হইন্ম দোসর। রত্রাপ্তরে মারিবাট্নে চলহ সহর॥ যুদ্দেতে চলিল ইন্দ্র বিষ্ণুর বচনে। প্রবেশ করিল গিয়া রুত্রান্তর রণে॥ র্ত্রাস্থর দৈখি দেবে লাগে চৎকার। ইচ্ছেরে বলিল হব সহায় তে!মার॥ বিষ্ণুতৈজে বৃত্র অনি বহু শক্তি ধরে। বজ্র হানিলেক বৃত্রাস্থরের উপরে॥ বজ্ঞ অস্ত্র আঘাতেতে বুক্তামুর মরে! ত্রন্মবধ প্রবেশিল ইন্দ্রের শরীরে। বিকাহত্যা ভিংয়ি ইন্দ্র নাসিত্ অন্তরে। র্ত্তাহ্নে, মারি ইন্দ্রে মহাপাপে গেরে॥ পাপে পূর্ণ হ'য়ে ইক্র ভাবেন বিযাদে। স্বত্রাপ্তরে সারি আমি পড়িন্তু প্রসাদে॥ সকল দেবতা গোলা বিষ্ণুর সদন। বেশাহত্যা পাপে ইন্দ্রে কর পরিত্রাণ॥ ব্বত্রাপ্তরে বধ ইন্দ্র কৈল তব তেজে। ব্রহ্মহত। পাপে রক্ষা কর দেবরাজে॥ বিফু বলিলেন অথমেথ আর পূজা। অশ্বনেধ যজ্ঞ করুক ইন্দ্র দেবর।জ।॥ ত্রন্ধাব পাপে ইন্দ্র হৈল ফচেত্র। তপ জপ বজ্ঞ হোন ছাড়ে ত্রিতুবন॥ নদ্য স্প্রোক্ত ছাড়ে আর যোগী হাড়ে যোগ রাজ্যতর্চ্চ। ছাড়ে রাজা,ছাড়ে উপভোগ ॥ বেশার্ব পাপে ইন্দ্র ইইল অজ্ঞান। ইন্দ্র অচেত্রন যজ্ঞ করে দেবগণ॥ - অগ্রমেব যজ্ঞ আরম্ভিল দেবরাজা। নানা ভোগ দিয়া সবে করে বিষ্ণুপূজা॥ অ্থমের বজ্ঞ দটি হইল অবদান। ্ৰেক্সবৰ পাপ নাহি থাকে দেই স্থান।।

এক অংশ, ব্রহ্মবধ জলোপরি, ভাসে ! মার অংশ ত্রন্মারণ রুক্ষোপরে বৈদে॥ . ্মার অংশ ত্রহ্মব্র মারী রক্তস্থলা। অগ্রিরূপ পাতালে সন্ধায় এক কলা॥ চারি ভাগ ব্রহ্মবধ রহে চারি স্থান। ব্ৰহ্মবৰ পাপে ইন্দ্ৰ পাইলেন তা।।। ব্ৰহ্মহত্যা পাপুনাশে অশ্বমেন তেজেন রাজসুদ যজ্ঞ কৈলে।স্বংশেতে মজে॥ সংসারের কর্তা তুমি পালিছ সংসার। রাজ্যুয় যুজ্ঞ কৈনে সকল সংহার॥ রাজসূত্রজে ভিল জীরাক্ষর মন। অধ্যেধ যতে মতি দিল সৰ্প্ৰজন॥ র ন বলেন রাজসূয় বাঞ্ছা ছিল আগে। । ভোগা স্বাকার বোলে করিলাম ত্যাগেনা ভাগ যুক্তি সভানধ্যে কহিল লগনা। অশ্বেৰ করিতে হইল মোর মন॥ প্রজাপতি নৃশতির পুত্র গুণধর। ইলা নাম ধরে সেই রাজ্যের ঈশ্বর॥ সর্বর্ন গুণ ধরিয়ে সে প্রজাগণে পালে। সর্বলোক মম পুত্র পৃথিবীমওলে। স্থদিন প্রবেশে যবে আইল মধুমাস। মুগ মারিবারে গেল পর্ধিত কৈনাস॥ কৈলাদের প্রান্তভাগে বন:মনোহর। পাৰ্ধবৰ্তা লইৱা কেলিকিয়েন শঞ্চর॥ পাर्त्ता नरक भेती भिन्द्र रामादी। गर्नत भागरम (नार्ट्ड जनरकिन क्रि॥ মহেশের শাপ তথা আছাের এমনি। জলজান্তু,বনজন্তু হয়েছে রমণী॥ পুরুষ খাত্রেতে কেহ নাহি সেই ঘনে। পার্ব্বাহ্য শঙ্কর কেলি করেন ছুজনে॥ জলকেলি ছুজনে:করেন ক্তুহলে। ইল। রাজা সেই বনে গেলা হেনকালে॥ ইল[রাজা উপনীত তাঁহার সমীপে। গতমাতে স্ত্রী হইল শঙ্করের শার্পে॥ যত অনুচর ছিল রাজার সংহতি।। সৈত্য সেনাপতি সবে হইন ব্রীঙ্গাতি॥

দেথিয়া রসণীজ়াতি যত অনুচরে। লজ্ঞা পাইয়া ইলা রাজা আপনা পাসরে॥ সর্কাঙ্গ বদনে ঢাকে হইয়া খ্রীজাতি। শঙ্করের চরণেতে কৈল বর্গ স্কৃতি॥ ' উঠ উঠ বলিয়া ভাকেন মহেশ্বর। পুরুষ করিতে নারি চাহ অত্য বর॥ ব্রী জাতি লইয়া আমি করি জলকেলি। গোৱে লহ্না দিকে কেন এখানে আইলি তোর সঙ্গে আদিয়াছে যত অনুচর। পুরুষ হইয়া সবে আগু হৈল ঘর॥ পুরিষ হইষা সবে চলি গেল দেশে। ্তুমি থাক নারী হ'যে আপনার দোধে॥ শুনি রাজা মুখেশের নিষ্ঠুর বচন। পার্ব্বতীর পায়ে ধরি করিল রোদন। পাৰ্ব্বতী বলেন মম বাক্য নাহি আন। মাদেক পুরুষ হবে করিব বিধান॥ মানেক পুরুষ হবে,না হবে অশুথা। মন দিয়া শুন তাবে বলি এক কথা।। য়ে মাসে পুরুষ হবে রবে সেই খানে। ৰাৱী হলে সে কথা বিশ্বত হলে মনে॥ বে বে মাদে পুরুষ ইইবে নরপতি। রমণী মামেতে তারা হ<sup>ী</sup>রে বিস্থাতি। পুকণ হইয়া রাজ। গেন নিজ' দেশে। নারা হয়ে আর্বার বনেট্র প্রেপে। ্রেল হট্ন রাজা সহ অনুচর। রমণী হইয়। রাজা ভ্রমে একেপর॥ এতেক শুনিয়া যত সভাজন হাসে। নারী হয়ে কেমনে বঞ্চিল এক মাংস।। পূরুষ হইয়া পুনঃ কিরূপেতে ব্ঞে। এমন দারুণ শাপ কত দিনে যুচে॥ ্রাস বলেন রাজা নারা হৈল বেই মাদে। লঙ্কিত হইয়া গিয়া কাননে প্রবেশে ॥ .বনের ভিতরে আছে ব্রহ্ম জলাশয়। বুধ তথা তপ করে চন্দ্রের তনয়,॥ • . করেন কঠোর তপ বুরু মহাশয়। পূণিমার চব্দ্র যেন হয়েছে উদয়॥

রম্ণী দৈখিয়া বাড়ে পুরুদ্ধের রঙ্গ। বুধ হেন তপস্বীর হৈল তপ ভঙ্গ। ইলারে সম্ভাষে বুধ কানে অচেতন। কার কন্সা একাকিনী করিছ ভ্রমণ॥ চন্দ্রের কুমার আমি বুধ নাম ধরি। ভোমার রূপেতে প্রাণ্ধরিতে না পারি॥ ব্ধের বচনেতে ইলার হৈল হাস। বুধের সহিত বনে বঞ্চেএক সাস। পুরুষের অফুগুণ কামার্গী স্ত্রীল্যেকে। বুধের সঙ্গেতে রহে শৃপার কৌতুকে॥ কেলি রদে মাদেক 'হইল অবশেষ ৭ হইল পুরুষ মাম রাজার প্রবেশ।। না জানে এ সব তত্ত্ব চন্দ্রের কুমারে। আরবার তপ করে স্রোঘর তীরে॥ আপনার রাজ্য রাজার হইল স্মারণ। পুত্র কঁতা জায়া ভেবে করিছে রোদন॥ . বনবিন্ধ্য নামে পুত্র আছয়ে আসার। শিশু হ'য়ে কেমনে পালিছে রাজ্যভার॥ ' ভাবিতে ভাবিতে তার গত একগাঁস। তপ ছাড়িবুধ যে আইন নৃপ পাশ।। প্রমা সুন্দরী ইলা হয়েছে যুবতী। লাত্র দিন ধেলি,করে বুধের সংহতিশা দিব। নিশি রঞ্য়দের দৌদ্হ কেলি করে। কত দিনে গৃভ ছৈল ইলার উদরে। এক:মাসে জ্রী হয় পুরুষ আর মাসে। প্রক্ষ মংসেতে নাহি যায় বুধ পালে॥ ইনা বনে বুধ গেলি আপন ভবনে। দেরিলা ইহার রপ্রথী মনে মনে॥ হইল পুরুষ খ্যুস আর মার্সে নারী। ইল। লয়ে গৈল বুৰ মাপনার পুরী ॥ রঙ্গরসে ভূপতির এক্যাম গেল। পুরুষ মাধ্যেতে রাজা স্থানান্তর হৈল।। নয় মাদে এক পুঁত্ৰ প্ৰদ্বিলা ইলা। পরম.স্থন্য পুত্রুরূপে.শশিকলা॥ পুরুরবা নান তার হৈল মহাতেজা। আদ্ধকালে বিপ্রভাগে করে যাঁর পূজা॥ 🕆

আরবার পুরুষ হইল দশমাস। এ সকল কথা বুধ না জানে বিশেষ। একাদণ মাদে আরবার হৈল নারী। বুধের সহিত বঞ্চেইরা ফুলরী॥ আর মাস পুরুষ হইল আরঝর। शुक्रम (मिश्रा बुर्स् लोट्स सहुरकांत ॥ জিজ্ঞাদিতে ইলা রাজা দিয়া পরিচয়। পুরুষ জানিয়া বুঝে রণা বড় হয়॥ পুরুষে রমগ্রী-জ্ঞানে করেছি বিহার। উপযুক্ত প্রায়শ্চিভ কি করি ইহার॥ দ্বিজরাজ চক্র ধুধ তাঁহার নন্দন। আদেশেতে আনিল সকল মুনিগণ।। পুনিগণ লইয়া বুধ করিলা যুক্তি। কিরূপেতে ইলা রাজা পাইবে নিক্ষতি॥ আমি কিসে পরিত্রাণ,পূাব এই প'পে। বিবরিয়া মুনিগণ কহত স্বরূপে॥ মুনিগণ কহে শুন চন্দ্রের কুমার। অজ্ঞানে করেছ কর্ম্ম কি'পাপ তোনার॥ অশ্বমেধ যাগে তুষ্ট সকল অসর। অশ্নের যাগ কর ইলা পাবে বর ॥ মহাদৈব শাপে ইলার এতেক তুগতি। মহাদেব তুফ্ট হৈলে পাবে অন্যাহতি॥ वृध वरम युक्ति वरहे मां कति निराध । রাধর আশ্রমে ইলা করে সশ্বসেধ॥ াখাপনি আইলা শিব শজ্ঞ দেখিবারে। \* ইলা রাজা পুরুষ হইল শিববরে॥ বজ্ঞ দাঙ্গ করি স্তব করেন বিস্তর। ত্বট হয়ে ইলারে মহেশ্র দিলা বর ॥ । পুরুষ হইয়া গেল রাজ্যে অংপনার্ম আন্দে আপন রাজ্য করে আরবারু॥ শহ দেরে বৃৱে ভাঁর বাড়িল সম্পদ। যজ্ঞ হলে ভূপতি হইল নিরাপদ।। জীরায়ের মূথে শুনি ইলার চরিত্র। ভরত লক্ষ্যা দোহে হ:ৰ্যতে:ুমোধিত ॥ ক্তিবাস পণ্ডিতের অমৃত বচ্ন। উত্যক্তে গাইলেন গীত রুষোয়ুণ ॥

## অব্যাদধ যজ্ঞারস্ত।

রাম বলেন অ্খমেধ করিলাম সার। অশ্বমেধ যজ্ঞ সাম ক্ৰুন নাহি আয় ॥ এত যদি কহিলেন কমললোচন। শুনিয়া হরিষ হৈনা ভরত লক্ষণ॥ ' রাম যজ্ঞ করিবেন ত্রন্ধা হুর্ঘিত। ,ডাক দিয়া বিশ্বকর্মে অ'নিল স্বরত ॥ 👌 ্র**ক্ষা বলেন বিশ্বকর্মা কর সভিধান্।** ভীরামের যজ্ঞ স্থান করহ নির্মাণ॥ চলিলেন বিশ্বকর্মা ব্রহ্মার বচনে। ভরত লক্ষণ দৌহে খাছেন যেখানে॥. সেইথানে বিশ্বকর্মা করিন,গ্রন। বিশ্বকর্মে দেখি হর্ষিত তুইজন। নানা রত্ন আনি দিল বিপারের স্থানে। যজ্ঞশালা বিশ্বকর্মা করেন গঠনে॥ ভরত লক্ষাণ ঠাট ছুই অক্টোইনা। ভাণার হইতে রত্ন বহিলা বে আনি॥ ধাকু প্রবাল রত্ন শুনে যেই দেশে। সক্ৰ ধন বহি আনে চন্তুৱ নিবিবেন। मिन स्थि स्थिकापि क्रान विख्या বিধক ধা গভাম্ও নিশ্বরে সহব ॥ কুও চারি যোজন সে আড়ে পান্সর। ংকুণ্ড চারি ষোজন উভেত্তে পরিসর।। করিল বে ছয় হোজন কুন্তুর নেখল। बिन्ध (गांक्स या निक्स या गां।।। দ্ধি ছুগ্ধ হুতের করিল সরোবর। তিল এব ধান্ত মুগোর তিন কোটি বর॥ (मानार आिंग यत यर्ग बाट्याडी। স্বর্গ নাট্যশালা বান্ধে স্তম্ভ সারি সারি॥ ইব্দু আদি করিয়া যতেক দেগণ। যজ্ঞবর দেখিতে করিল আগমন। দেশিতে আসিবে যজ্ঞ পৃথিবীর রাজা। ব্রহ্মা খাচি করিয়া যতেক ভাছে প্রজা॥ দেখিতে ুখানিৰে যজু পৃথিণীর মুনি। তা সবার ঘর করে মুকুতা গঁ:থনি॥

আশী যোজনের পথ করে আয়তন। ুতাহাতে বিচিত্র কুণ্ড করিল গঠন॥ এক সাদে পুরীখান করিল বিশ্বাণ। বিশ্বকর্মা চলিয়া গেলেন নিজ স্থান॥ ইন্দ্র যস বরুণ যজের হৈল হোতা। হইল যজের অগ্নি আপনি বিধাতা॥ বড়, বড় যত মুনি আছেন ভ্ৰনে। একে একে সব মুনি আইল সে স্থানে।। যমদ্যি আইল ভার্গব পরাশর। স্কুর্ন কিশ্যপ আর আইল মুনিবর॥ ভরদ্ধাজ হস্তদীর্ঘ আইল শীঘ্রণতি ৷ আইল ছুৰ্বাসা মুমি বুড় ক্ৰোধমতি। আইল আস্তিক মুনি গৌতম প্রাহ্মণ।. মৎস্ফূৰ্শ আইলেন ধাৰ্দি সপোপান॥ পৰ্যত হইতে সাইল দক মহামূনি। ঐপিক কুশধ্বজ আইল পরম জ্ঞানী॥ াবকুপদ মান আইল ওবৰ ও চ্যবন। ় স্থাত্ন স্নক আইল গুই হঁন॥ করিল শাণ্ডিল্য গর্ম মুনি অভিসার। আহল কপিল মুনি বিফু অবতার ॥ হৈলমনী দ্বীতি মুলি আইল শরভঙ্গ। তিত্রবিকুকৌশিক গৃছিল যে সাতস্ব। ্লাইল দেবটি যত প্রম আনন্দ। বিভাওক ঋধ্যশৃঙ্গ-আর শতানন্দ।। বিগ্রাবা আইল খারো সেই জহ্নুস্নি। পৃথিবীর মুনি আইল অকৃথ্য কাহিনী॥ যত মুনি আইলেন নাম নাহি জানি। আইলেন আদি করি বাল্মীকি আপনি 🎚 •মুনিগণ সকলৈ করিল বেদধ্বনি।• যুক্ত কৰিবারে রাম বৈদেন আপনি॥ সস্ত্রীক হইয়। ধর্ম করে এই জ্ঞানে। স্বৰ্ণসাতা আনিল সে শাস্ত্রের বিধানে॥ সঁব্বত্র হুইল সে যজ্ঞের নিসন্ত্রণ। পাত্রাপাত্র আইল সে যজে মর্বাণন॥। স্থগ্রীব অঙ্গদ আদি শাখামুগগণ। সহেব্র দেবেক্র আর স্থযেণ্নন্দন।। ৬৫ 1

শরত কুমুদ আর মন্ত্রী জামুবান। नलं नील आहेरलन तीत हन्मान॥ • সাগরের পার গেল এই নিমন্ত্রণ। তিন কোটি জ্ঞাতি মুহ আঁইল বিভীষণ॥ (मर्ग (मर्ग ठाँनैल चरछात निमेखन । নিমন্ত্রণ পাইয়া আইল রাজগণ ॥ মিধিণা হইতে আইল জনক রাজর্বিণ :মহারাজ শাল্ড আইল-রা**জ**দেশবাসী॥ ্নেপালের রাজ। এন ছুর্জন্ম ছুর্জন। রাজা গিরিরাচেন্তর আইল ধুরন্ধর । 'অঙ্গের অ্থিপ এল লোমপাদ নাম। বেহারের রাজা এল নাতগিরি ধামা॥ বিভয়-নগর কাপ্টা কলিঙ্গ কুর্ণাট। চৌদিকের রাজ। আইল সঙ্গে কত ঠাঁট ॥ সদা রাজগণ থাকে জীরামের কাছে। আরো কত নৃপগণ আইল যত আছে॥ হৈলন্দ তৈলন্দ দেশ কলিন্দ গান্ধার। আঠাইশ কোটি আইল পশ্চিমের যার॥ সিংহ বিদ্ধান্ত দেশে <mark>সন্থ নামে পু</mark>রী। আইল সাতাইশ্লফ অযোধ্যানগরী॥ • যতেক ভূপতি যে উত্তর দেশে বৈদে। অইলা সভরি লক শ্রীরামের পাশে॥ যত যত রাজা আছে ভারত ভিতর। রাজচ্র-বন্তী রাম-সবার উপর॥ ঘাইল অনেক রাজা রামের নিকটে। রামের আজ্ঞায় তারা দণ্ডবৎ থাটে॥ পৃথিবীতে রাজা আছে অযুত অযুত। শ্রীরামের দ্বারে আসি হইল **মজু**ত ॥ অবধুত সন্যাদী আইল দেশান্তরী। গদ্ধবি ক্রির আইল স্কর্গবিদ্যাধরী॥ পৃথিবীতে যত ছিল ছুৰ্মখত ব্ৰাক্ষ্য । যক্তের দাকণা নিতে করিল গসন। ষণ লোক মত্তালোক আইল পাতাল। (मवरनाक नजरताक रहेन मिनान ॥ ত্রিভুবনে যত লোক আইল অপার। শক্রন্ন হৈতে হৈল আগুদার॥

বশিষ্ঠ বিশিষ্ট আর শুমন্ত্র সার্থি। ঘজের যতেক দ্রব্য করিল সঙ্গতি॥ যব ধান গোধুম যে আতিপতওুল। দ্ধি ত্রগ্ধ য়ত মধু আনিল বহুল।। সূষ্য যেন বসিল সভায় সব ঋষ। পৰ্বত প্ৰমাণ চাহে তিক্ন রাশি রাশি॥ ভিন একাটি রুক্দ চাহে শ্রীফলের কাঠ। আইল সকল দ্রেয় যথা যজ্ঞবাট ॥ বংশের প্রথান পাত্র স্বয়ন্ত্র গার্থি। ইঙ্গিতে সকল দ্রব্য আনে শীগ্রগতি॥ যঞ্জন ভরত রাজা গেই আজ্ঞা করে। (गरे ज्वा मंज्य त्यांगां व्याचित्त ॥ শক্রের কটক যে ছই হুক্লোহিণী। মঙ্গের যতেক দ্রব্য বহিল আপনি॥ যে রাক্ষদ দেখিলে প্রলায় সুনিগণ। সে রাক্ষ্য মুনির যে পাখালে চরণ।। নৃত্য প্রীভ মঙ্গল যে.নানা বাগ্য শুনি। অথিল ভুরেনে হয় রামজয় ধ্রনি॥ বহু যজ্ঞ করিল ভূপতি কোটি কোটি। কাহারো না হইল এমত পরিপাটী॥ ত্রঙ্গ নগন হৈতে আইল তুরঙ্গ। তুরঙ্গ সওয়ার তার কত শত সঙ্গ। শ্যামবর্ণ অশ্ব শ্বেতবর্ণ চারি খুর। .নানা অল**স্কার শোভে হুহার কে**য়্র॥ ' লেজ শোভা করে যেন ধ্বল চামর। কপালে চামর তার অতি শোভাকর॥ সর্বব পায় থানি থানি স্থবর্ণ অদ্ভূত। জলদমণ্ডলে যেন খেলিছে বিহ্যুত।। স্বৰ্ণবৰ্ণ কৰ্ণ তার ধরে নান্য জ্যোতিঃ। ছই চক্ষু স্বলে যেন রতনের বাতি॥ গলে লোমাবলি যেন মুকুতার ঝারা। রাঙ্গা জিহ্বা মেলে যেন আকাশের তারা। স্বয়প্তা যে'ড়ার কপালেতে লিখন। দিলেন শক্রেম্ব বীরে খোড়ার রক্ষণ ॥ শ্ৰীরাম বলেন শুন শত্রুত্ব ভাই। যজ্ঞপূৰ্ণকালে যেন এই ঘোড়া,পা'ই॥

তুই অফোহিণী ঠাটে যান শক্রন্ম। রঙ্গেতে সঙ্গেতি চলে শত শত ৰুন। বসিলেন রাফ বজ্ঞতানে মুনিবেশে। ছাঙ্য়। দলেন ঘোড়া ভ্রমে দৈশে দেশে। পূর্বনেশে গেল বোড়া বহুদূর পথ। নদ নদী এড়াইল উঠিল পর্বত॥ নোড়ার পশ্চাতে যান নীন শত্রুত্ব। পর্বত উপরে ভ্রমে স্বেচ্ছার গমন ॥ পর্ব্বতের সেই নাম বিরূপ।ফ গিরি। মহাবল সে রাজা পর্যন্ত নামধারী॥ রাজ পুরে স্বগ্নিগড় স্কলে চারিভিতে। যোডা গড় লজিয়া চলিল গগণেতে॥ গ**ে**ডর ভিতরে ঘোড়া করিল প্রবেশ। হেনকালে শত্ৰুত্ব গেলেন সেই দেশ। সকল কটকে ঘোড়া চারিদিকে বেরে। শত্রুত্ব কটক লয়ে রহিল বাহিরে॥ \*ক্রেরে কটক যে তুই অক্টেখিণী। নিভাইল সে সকল গড়ের আগুণি॥ গড় মধ্যে ঐবেশ করেন শক্রয়। শত্রুমের সহিত রাজার বাজে রধ।। রাম সম শত্রুর বীর অবতার। শক্রেরে বাণেতে রাজার চমৎকার॥ মহাবল শত্রুত্ব বাণের জানে সন্ধি। হাতে গলে যে রাজারে করিলেন বনী বান্ধিয়া পাঠায় তারে বীর শক্রন্ন। .রাম দরশনে তার বন্ধন মোচন ॥ পূর্ব্বদিক জয় করি আইল শক্রয়। উত্ত্যদিকেতে ঘোড়া করিল গমন 🔠 উত্তর্মনিকেতে গেল ঘোড়া বায়ুগতি। শক্রস্ম কটক লয়ে তাহার সংহতি ॥ দিগ্দিগন্তরে বোড়া যায় দেশে দেশে। ছয়মাদের পথ যায় চক্ষুর নিমিষে। জয়পত্র যোড়ার কপালেতে লিখন! বোড়া দেখি প্রাণ উড়ে যত রাজগণ॥ মিলিল ফকল রাজা আসিয়া তথাই। পরাজয় মানিলেক শত্রুত্বের ঠাই॥

যোড়া গেল হিমালয় পর্বাতের পার। সেই দেশী রাজা যেই বিক্রমে বিশাস॥ বোড়া দেখি রাজার ধরিতে গেল সাধ। শক্রন্ম রাজার সহ লাগিল বিবাদ।। কেহ কারে নাহি পারে তুল্য ছুই জন। দোঁহাকার বাণ গিয়া ছাইল গগণ॥ বাছিয়া বাছিয়া বাণ এড়ে শক্ৰবন। • পে-বাণ ফুটিয়া রাজা হয় অচেতন। না পারে কহিতে কথা অত্যন্ত ক্লাতর। তারে বান্ধি পাঠাইল অযোধ্যানগর॥ ' দুৰ্শন দিলেন তারে কমললোচন। তাহাতে হইল তার বন্ধন মোচন॥ সে ঘোটক আইক না হয় কোন কোটে। পশ্চিমদিকেতে অশ্ব তারা যেন ছোটে॥ এক দৈকে ঘোটক বা যায় গুইবার। পশ্চিম দিকেতে গেল সিন্ধনদী পারী॥ শক্তর কাঁদের হৈল ঘোড়া নাহি দেখে। সিধ্বনদী পার গেল সকল কটকে॥ পিকৃতি আকার তারা হাতে চেরা বাঁশ। হন্ত্ৰী দ্বোড়া মারি থায়, যত রক্তমাস।। পিশাচ ভোজন করে পিশাচ আঁচার। তীব জন্তু মারি করে তাঁহার। মাহার। স্কল ব্যাধেতে ঘোড়া বেড়ে চারিভিতে। `কুপিল শত্ৰুর বীর ধন্সুস্কাণ হাতে॥ মহাবল শক্রম বীয় খবতার। • এক বাবে সধ ব্যান করিল স হার॥ তিন দিক্ শক্রু করি আইল জয়। বোড়া লুয়ে শক্তর যজের কাছে রয় 🌡 ত্রৈলোক্য বিজয় যজ বড় পরিপাটি। আতপত্ণুলে হোম করে কোটি কোট। . লিফ লক্ শুভ্ৰ বস্ত্ৰ ব্ৰাহ্মণের হাতে। ইন্স যম বরুণ যজের চারিভিতৈ॥ প্রায় যুক্ত সমাপন হয় এইফেণে। দৈবের নির্বস্থ ঘোড়া গেল সে দক্ষিয়ণ॥ তুরগ প্রথম বেগে করিল প্রয়াণ। উপস্থিত হইল বাল্মীকিমুনি স্থান॥

र्य निनै र्य इर्द जोड़ी मूनि मंद कारन। লবঁ কুশ ছুই ভাই ডাক দিয়া আনে॥ মুনি বলে লব কুশ শুনহ বিশেষ। তপস্থা করিতে যাই চিত্রকূট দেশে॥ তপোবন রক্ষা:কর-ভাই তুই জনে। তথায় বিলম্ব সম হবে বহু দিনে॥ কার দঙ্গে না করিহ বাদ বিসম্বাদ। <sup>\*</sup> মুনি সূব জানে যত পড়িবে প্রমাদ ॥ তুই ভাই প্রণাম করিল করপুটে। • শিধ্যগণ সহ মুনি গেল চিত্রকুটে॥ বার শত শিষ্ট সহ গেল মুনিনরে।• ছুই ভাই থেলাখেলি বেড়া দণ্ড করে। ধসুৰ্বব'ণ হাঁতে ছুই ভাই খেলা খেলে। মুগ পঁজী সব বিদ্ধে বসি হৃত্য তলে॥ সন্ধান পূরিয়া ছুই ভাই এড়ে বান। দেশ দৈশিস্তিরে বাণ জ্বমে স্থানে স্থান॥ .নদ নদী বিশ্বে আর বিশ্বে যে পুর্ব্বত। এক দিনে যায় বাণ ছয় দিনের পথ॥ ষট্চক্র বাণ যে বেড়ায় দেশে দেশে। লক্ষ লক্ষ মুগ মারি পুনিঃ ভূণে আদে॥ এমন বাণের শিক্ষা নাহি জিভুবনে। কেবা শিখাইল বাণ কোথা হৈতে জানে।। ছুই ভাই রুজতলে নান্ গেলা খেলে। 🖟 হেনকালে অ্থ এল সে গাছের তলে॥ বোড়া দেখি হরিণ হইল জুই জন। হেগপত্র তার ভালে দেখিল লিখন। রান্ধা দশরুথের উৎপত্তি মূর্যাবিংশে। তিনি, সত্য পালিয়া গেলেন স্বৰ্গবাদে॥ তার পুত্র রবুরাণ ভুবন ভিতরে। অযোগায় রাজ্য করে চারি সংখদেরে॥ শ্রীরাম লক্ষ্মণ শ্রীভর্ত শর্জন্ম। অধ্ব মার জীরাম করেম আরম্ভণ ॥ সে অশ্বেমধের অশ্ব রাথে শত্রুত্ব। তুই অফোহিণী ঠাট তাহার ভিড়ন॥ জয়পত্র দেখি তুই ভাই কোপে জলে। জিজ্ঞাসা করিয়া বৈজি বাঙ্গে বৃক্ষালে॥

তুই অক্ষেহিণা বেশ্ড়া নাম্পারে রাখিতে। হেন বোড়া তুই ভাই বান্ধে ভালমতে ॥ বোড়া বান্ধি মায়ের কাছে গেল তুইজন। মিউ অন্ধ আদি দোঁহে করিল ভোলন॥

> লাব ও কুশারে সহিতি ফুদা শৈকর, ভারত ও লাজাণারে পাতন।

শ্রীরাম বলেন বৈাড়া আন শক্রার। যজ সাঙ্গ হৈল পূর্ণ দিবত এখন॥ সৌম্ত্রির ফাগে দূত কহে বারেবার। মহারাজ ঘোড়া বন্দী হইল তোমার॥ শুনিয়া সৌমিত্রি বীর করেন বিকাদ। বিধির নির্বান্ধ কিবা প্রাড়িল প্রমাদ ॥" বিয়ম দক্ষিণ দিক বড়ই সঙ্কট। কোন বীর হবে গিয়া তাহার নিক্ট॥ অনেক শক্তিতে আগি মারিকু লবণ। না জানি কাহার সনে আর হয় রণ॥ এতেক চিভিয়া তবে বীর শঞ্র। বোড়ার উদ্দেশ হেতু করিল গ্যন॥ বেশড়া লয়ে ছুই ভাই খেলে বারে বার। **লব কুশে দে**খিয়া ভাহার চমৎকার॥ লব কুশ থেলা থেলে দেখি শত্রুর। জি**জ্ঞাসা করিল (**ঘাড়া বান্ধে কোন জন ॥ কোন বেটা করিয়াছে মনিবার সাধ। সবংশে মরিতে শ্রীরামের সঙ্গে বাদ॥ শত্রুষের কথা শুনি গুই ভাই হাসে। কি নাম ধরহ তুমি থাক কোন দৈশে॥ শক্রেত্ম বলেন মোর জন্ম সূর্গ্যবংশে। চারি ভাই থাকি মের। অযোগ্য প্রদেশে॥ দাশরথি আমরা গে ভাই চারি জন। শ্রীম দক্ষণ শ্রীভারত শত্রুর।। স্বয়ং বিষ্ণু রঘূনাথ ত্রিলোকবিজ্যী। " রামের বিক্রম কথা শুন তাহা কই।। রামের বাণেতে মরে লক্ষার রাবণ। ্মরিল আমার বাবে ছুর্জ্ঞালবন।

জ্যেষ্ঠ ভাই আমার যে রণেতে পণ্ডিত। তাঁর বাণে মরে অতিকায় ইন্দ্রজিড়ু:॥ যে সব মরিল বীর ত্রিভুবন জিনে। আর কোন বীর যুবো মোনবার সনে॥ এতেক বড়াই করে বীর শক্রয়। রুষিয়া যে লব কুশ করিছে তর্জ্জন॥ চারি ভাই তোমরা আমরা তুর্ছ।ই। আজি বোড়া লয়ে যাও আগি তাই চাই। মরিবারে কেন এলি আমার নিকটে। কেমনে লইবা ঘোড়া পড়িনি সঙ্কটে॥ খুড়া ভাইপোতে গালি কেহ নাহি চিনে গালাগালি মহাযুদ্ধ বাজে তিনজনে॥ নানা অস্ত্র ছাই কেলে চারি ভিতে। শক্রেষ্ম কাতর অতি না পারে সহিতে॥ শক্রন্থ বধেন সৈত্য কোন কর্মা কর ৷ সকল কটকে বেড়ি স্তুই শিশু মার॥ তুই অক্ষোহিণী ছিল শুক্রুদের ঠাট। লব কুশ বেড়িয়া করিল বন্ধ বাট ॥ লব কুশ বলে বীর নাহও বিমুখ। দকল কটকে মারি দেখহ কৌতুক্॥ শক্রত্ম বলেন দেখি তোমরা বালক। বালফের **সনে** যুদ্ধ হাসিবেক লোক ॥ কটক থাকিতে কেন যুবিবে আপান। আশার সহিত ঠাট তুই অক্টোহিণা॥ কটকের ঠাঁই যদি জয়া হও রণে। ত্বে সে যুদ্ধের যোগ্য হও মম সনে ॥ শক্রুত্বের কথা শুনি তুই ভাই ভায়ে। ' আগ্রে মান্রি কটক তোমারে মারি ঐোনে কুশ বুলে লব ভুমি এইখানে থাক। কটক সংহারি অ!মি তুমি মাত্র দেখ। লবের আগ্রেতে কুশ পাতিল ধ্রুত্ব । ভ্রাতার সমরে লব দেখিছে কৌতুক॥ কুংশর প্রধান বাণ বেড়াপাক নাম। বেড়াপাক বাণে কুশ.পূরিল সন্ধান॥ পৃথিবীতে ক্লিরে বাণ কুমারের চাক। সকল কটকে বেড়ি মারে বেড়াপাক॥

বেড়াপাক বাণে কার নাহিক নিস্তার। বেড়াপাক বাবে সব করিল সংহার॥ পড়িল সকল ঠাট নাহি এক জন। সবে মাত্র একাকী রহিল শক্তব্ন। ঠাঁই ঠাঁই কটক পড়িল গাদি গাদি। মংগ্রান্তমর স্থানে বহে শ্যেণিতের নদী॥ ডাক দিয়া বুলে কুশ শুন শত্রুঘন।. কোথা গেল সৈতা তব নাহি এক জন।। লবের কনিষ্ঠ আমি রণ নাহি টুটে। लव ভाई यूबिएन পृथिनी नाहि औरहे। কুণোর বচন শুনি বলেন শক্রুত্ম। প্লাইয়া যাব কি তোমারে দিব রগ ॥ পূলাইয়া গেলে পরে থাকিবে অগ্যাতি। যদি যুদ্ধ করি তবে নাহি অব্যাহতি 🏾 কুশ বলেন শত্রুল মুক্তি কর দৃঢ়। যেই ইচ্ছা লয় তব সেই যুক্তি কর। **শত্রুর রলেন কুশ**়িছু নিখ্যা নয়। যত কিছু বল ভুমি দব দত্য হয়॥ তোমার সহিত যুদ্ধে অবস্থা সংহার। বুঝিতে না পারি ভুগি কোন অবতার। তোমার সংগ্রানে কুশ কার বাপে তরি। একবার যুদ্ধ করি মারি কিবা মরি.॥ কুশ বলে শক্তের মর্ন। দৃঢ় করে। এই আসি বাণ এড়ি যাও যসগর॥ লব বলে কুণ শুন আমার বচন। তুমি দৈশ্য মারিবে খানি মারি শক্রার। কুশ বাণ যুড়িল লবেরে করি পাছে। সন্ধান পুরিয়া গেল সৌনিত্রির কাছে॥ কুশ বলে সৌমিত্রি হে এই বাণ কেলি। এ বাণ সহিতে পার তবে বার বলি॥ ় সৌর্মিত্রি বলেন আগে আমি বাণ মারি। সহিতে পারিশে তোমা বার জ্ঞান করি॥ তিন লক্ষ বাণবীর শত্রুবন এড়ে। আকাশ গমনে বাণ উখড়িয়া পড়ে,॥ . তুইজনে বালু রৃষ্টি করে ধতুর্দ্ধরা। দোঁহে দোঁহা বিন্ধিয়া করিল স্থর স্থ্র !!

উভয়ের বাণ গিয়া গণণেতে উঠে। উভিয়ে বরিষে বাণ উভয়েতে কাটে॥ নানা অস্ত্র ছইজনু করে অবতার। চারিদিকে পড়ে বাণ অগ্নির সঞ্চার॥ সৌমিত্রি এড়েন তুবে মহাপাশ বাণ। অর্দ্ধচন্দ্র বাণে কুশ করে থান থান॥ এড়িল সকল বাণ সৌমিত্রি নিপুণ। 'ফুরাস্ট্রল সব বাণ শূন্য হৈল ভূগ॥" বিষ্ণু অন্ত্র শত্রুত্ব বীরের মনে পড়ে। তৃণ হৈতে তাহা নিয়া ধুকুকেতে যোড়ে॥ নির্থিয়া কুশ বীর চিন্তে মনে মন ৷ মহাবিষ্ণু বাণ যুড়ে ধন্তুকে তথন॥ বাণ দেখি শত্রুদ্মের লাগে চমৎকার। মহাবিফু বাণে বিফু বাণের সংহার ॥ কুশ বলে শত্রুঘন আরু বাণ আছে। ফুরাল তোমার অস্ত্র আমি এড়ি পিছে। কুশেরে ভাকিয়া বলে বীর শত্রুয়ন। তোমায় আমায় এই হইল যে রণ॥ কারে। পরাজয় নহে উভয়ে দোসর। রণে ক্ষা দিয়া যাঁহ হুইজনে ঘর॥ সৌমিত্রির কথা শুনি কুশ বীর হাসেন অবশ্য যাত্রিব তৈািযা না যাইবে দেশে॥ .মহাপাশ বাণ কুশ মুড়িল ধনুকে। সিংহের গর্জনে রাণ্ উঠে অন্তর্রাফে॥ সকল পুলিবী হৈল অন্ধকারময়। নিরখিয়। শক্রুত্বের লাগিল সংশয়॥ অন্ধানে মুঝিতে না পারে শক্রবন। যুক্তিত না পারে হয় মৃত্যু দরশন। এক দৃক্টে রহিল দৈ ধমুক্ষাণ হাতে। শিক্রণের গারিতে বাণু চলিল স্বরিতে॥^ মহাপাশ বাণ তবে যায় মানা ছদে। হাতে গলে শত্ৰুবনে অবশেষে বাংগ্ন।। গলায় লাগিল পাশ মৃত্যু দরশন। মহাপাশ ঝাবাবাতে পড়ে শক্রখন ॥ শক্রম্ব পজ়িয়া রহে রণের ভিতর। সহারদে ছুই স্রাই চলিলেক বর॥

কহিতে লাগিল গিয়া'মায়েশ্ব গোচর'। ছুই ভাই থেলিলাস এ ছুই প্রহর॥ যত যত ভূপতি আইদে তপোবনে। কৌতুকে থেলাই, মাতা ভা সবার সনে॥ ছুই শিশু ল'য়ে সীতা কারাইল স্নান। অগুরু চন্দ্রে অঙ্গ করিল হু হাণ॥ মিষ্ট অন্ন করাইল দোহারে ভোজন। বিচিত্র পালঙ্কে টোছে করিল শয়ন। ছুই শিশু ল'য়ে সাঁতা রিখিল সন্তোষে। শক্রবের বার্ত্তী ল'য়ে দৃত গেল দেশে॥ এত দৈত্য মাঝে এড়াইল সাঠ জন। দেশেতে গগন করে করিয়া ক্রন্দন"॥ পাত্র মিত্র সহ রাম আছে যজ্ঞস্থানে। হেনকালে সাত জন গেল সেইখানে॥ সাত জন বাৰ্তা কহে গিয়া উদ্ধশ্বাদে। ছুই শিশু যুদ্ধ করে শাল্মীকির নেশে। লব কুশ নামে সে যম জ ছাই ভাই। ত্রিস্থবন পরাজিত দে দোঁহার ঠাই॥ ভয়বাসি প্রভু বলিবাবে বিবরণ। দৈশসহ যুদ্ধেতে পৰ্ডিল শত্ৰুঘন॥ শুনিয়া জীরাম অতি ভাবিত হইয়া। জিজ্ঞাসা করেন তারে প্রমাদ ভাবিয়া॥ ক**হ দূত কা**র সঙ্গে ঘটল এ রণ। কি আশ্চর্য্য শক্রেয়ের সমরে পত্রন॥ দূঠ কহে মহারাজ হুই মুনিস্ত। ্যুদ্ধ করে সমরে সাক্ষাৎ যমদূত্।। তারা যদি যুদ্ধ করে তোমার সহিতে। জিনিতে নারিবে প্রভু হেন লিয় চিতে ॥ বোড়া বন্দী করিল তাহারা তুই জন্। এত্তিক প্রমাদ পড়ে ঘোড়ার করিণ॥ দে কথা শুনিয়া রাম করেন চিন্তন : ध्यमान शिर्ष्त देनरव ना याग्र चंछन ॥ ভূর্য্যবংশে জন্মিল যতেক মহারাজ। সমরে পড়িয়া কেঁহ্ না পাইল লাজ।। অনরণ্য মহারাজে মারিল রাবণে। त्म त्रो**रन म**रुरन अफ़िन दम्य द्रारा

তুর্বন্তর, লবণ ছিল রাবণ ভাগিনে। দেব দৈত্য আদি যত কাঁপে সৰ্ব্জুনে। রাবণ হইতে কত বড় সে লবণ। তাহারে মারিল মোর ভাই শব্রুবন 🛚 রামেরে প্রবোধ দেন ভরত লক্ষ্মণ। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম এই যুদ্ধেতে মরণ॥ 🗥 বিলাপ সম্বর প্রভু না কর বিবাদ। কার দোষ নাহি দৈকে পাড়িল প্রমাদ # ই পতিত্রতা দীতা তুমি বর্জিলে যখন। জে**শে**ছি তথনি **হ**বে বিধি বিভূম্বন।। দেবতা জানেন যে দীতার নাহি পাপ। বিনা দোষে বর্ট্জিলে যে তেঞি পাই তাপা আজি যদি শ্রীরাম তোমার আজ্ঞা পাই। শিশু ধরিবারে যাই মোরা তুই ভাই॥ এতৈক বৰ্লিল যদি ভরত কক্ষ্মণ। শ্রীরাম দিলেন আক্র: উভয়ে তথন॥ মাও ভাই কল্যাণ কক্ষন ত্রিলোচন। সাবধানে ছুই ভাই কর গিলারণ॥ শক্রত্ম ভ্রাতার শোক সান্ধাইল বুকে। পাছে পাই আর শোক মরি সেই ক্রংখে 🛚 হুই ভাই কর যুদ্ধ যদি যুদ্ধ ঘটে। ছুই শিশু ধরি আন আমার নিকটে॥ বিদায় হইয়া খান ভরত লক্ষণ। চ'রি অন্মেহিণী সৈত্য হইল সাজন। মুখ্য সেনাপতি নিয়া চড়িলেন রথে। হন্দ্রী ঘোড়া ঠাট কত চলে তার সাথে। জাঠি ঝকড়া শেল শূল মূঘল মূদার। থাণ্ডা আর ডাঙ্গদ দেখিতে ভয়ন্ধর। ত্বৰ্জন নাগেতে হস্তা অরোহে ভরত। ধসুর্বাণ পূর্ণ লক্ষ্মণের মহারথ॥ হস্তী যোড়া রথ সব চলিল অশেষ। বাল্মীকির **তপোবনে** করিল প্রবেশ॥ কটক সমেত পড়ি আছে শক্ৰঘন। সেইখানে গেলেন শ্রীভরত লক্ষণ॥ শৃগাল কুকুর আঁর শক্নি গৃধিনী। কটকের মাংদ নিয়া কবে টানাটানি॥

ভরত লক্ষণ দৌহে করে অনুমান। মহাযুদ্ধে সাদিয়া হইলাম স্বিষ্ঠান। রণস্থলে দেখিলেন ভরত লুক্ষণ। হাতে ধনু পড়িয়া আছেন শক্ৰমন॥ সৌমিত্রিরে তুই ভাই কোলে করি কাঁদে। প্রাণ হাঁরাইলে ভাই শিশুর বিরোধে॥ যমুনার কুনে ভাই মারিলে লবণ। ় এখানে আসিয়া ভাই হারালে জীবন ॥ রণস্থলে কান্দিতেছেন ভরত লক্ষণ। পাত্র মিত্র দেন তাঁরে প্রবোধ বচন ॥ শোক করিবার বেলা নহেত এখন। সমরে আসিয়া শোক কর কি কারণ॥ ষেই ছুই শিশু মার পুরিয়া সন্ধান। যুদ্ধস্থলে আসি শোক নহেত বিধান॥ এতেক বচন শুনি ভরত লম্মণ। ক্রন্দন সম্বরে দোঁহে স্থির করি মন ॥ যুক্ষার্থে কটক রহে•পূরিয়া সন্ধান। বিক্ষাণ ভরত দোঁহে হইল আগুয়ার॥ চারিকে রামদেনা রহে সাবধানে। কটকের মহারোল সীতাদেবী শুনে॥ সীতা বলিলেন লব কুশ ব্লে কেমন। কি প্রমাদ পাড়িয়াছ ভাই ছুইজন ॥ কার সনে করিয়াছ বাদ বিস্থাদ। লব কুশ না জানি কি পাড়িলি এমাদ॥ श्विया भारयद कथा घूरे ज्ञारे शास्त्र। भारतरतं व्यरवाथ करत्र व्यरभव विरम्भरव ॥ •. লব কুশ বলে মাতা নী জান কারণ। মুগয়া করিতে রাজা আদে তথােবন ॥ যত যত রাজা আছে চন্দ্র সূর্য্যকুলে;। মুগয়া কুরিতে আদে দবে এই স্থলে॥ ্রবশ্য'রাজার সহ আইদে শামন্ত। রাজার সৈন্মের রোলে তুমি কেন চিন্ত॥ . আসা তুই ভাই মুনি থুয়ে গেল দেশে। কোন রাজা আসিয়াছে না জানি, বিষ্ণুয়ে॥ 'মুনির আজ্ঞায় মোরা¸রাথি তপোবন। নাহি জানি আদিয়াছে কোন মহাজন ॥

আ্প্ৰম হইলে নফ্ট মুনি দিবে দোষ। ৰড় ভয় মানি মা করিলে মুনি রোষ॥ প্রবোধিয়া মায়েরে তখন বাক্ছলে। শীত্রগতি হুই ভাই যুক্তিনারে চলে॥ তূণ পূৰ্ণ বাণ নিল'ৰসু নিল হাতে। মহাহ্লাদে ছুই ভাই যায় সমরেতে॥ ছুই ভাই গেল ২থা ভরত দক্ষাণ্য ত্ণ জ্ঞান করে সবে দুেঞ্জি সেনাগণ।। লব কুশ দেখি দেনা কম্পিত অন্তর। পরুত্তে দেখিয়া যেন ভুজঙ্গের ভর॥ মনোহর ছই ভাই দূর্ব্বাদলস্থাম। সকল কটক বলে আইল ছুই রাম॥ রান যদি আদিতেন এথানে এথন। তিন রাম এক স্থানে হইত মিলন॥ সেই তেজ সেই বলু সেই ধনুৰ্ববাণ। আকৃতি প্রকৃতি দেখি রাগের সমান॥ - এক রামে জিনিতে না পারে ত্রিভুবন। ছই রাম ইহারা জিনিবে কোনু জন॥ ভরত লক্ষ্যণ দোঁহে হইল বিশ্বর i কে তোমরা তুই ভাই দেহ পরিচয়॥ হাসিয়া উত্তর ক্রেরে ছুই সহোদর। জাতি কুলে আমার তোমার কি বিচার॥ পারশত শিষ্য পড়ে বাশ্মীকির ঠাঞি। তার শিষ্য আমর, য**মন্দ গুই ভাই**॥ সব শিষ্য ল'য়ে মুনি গেল পরবাদে। আমা ছুই ভাইকে থুইয়া গেল দেশে॥ দশরথ ভুপতির পুত্র শক্রবন। দেখ দৈত্যসহ তার, সমরে পতিন ॥ ছুই ভাই যুঝিলে পৃথিবী নাঁহি আঁটে। কোন কাৰ্য্যে আসিয়া**ছ আমার** নিকটে ॥ কটক সইয়া কেন এঁলে তপোবন ৷ : পরিচুয় দেই এলে কিসের কারণ।। তাহা শুনি শ্রীভরত লক্ষ্যণের হাস ৷ মুখেতে তর্জন মাত্র অন্তরে তরাস॥ চারি ভাই আমরা সবার জ্যেষ্ঠ রাম। ্রিতিনের কনিষ্ঠ ভাই শত্রুঘন নাম।।

মধ্যমা আমরা ছুই ভরত লক্ষ্মণ। শক্রন্থকে মারিয়া কি রাখিবে জীবন॥ এত যদি চারি জনে হৈল গালাগালি। চারিজনে যুদ্ধ বাজে চারি মহাবলী॥ কুশে আর ভরতে বাজিল মহারণ। মহাযুদ্ধ করে লব সহিত লক্ষ্যণ॥ ভরত লক্ষণ সহ ছুই অক্ষোহিণী। ভাত ভাকিয়া দৈতে বলেন আপনি॥ শিশু জ্ঞানে তোমরা না হও খন্য মন। ত্রই ভাগ হ'য়ে যুদ্ধ ক্র সেনাগণ॥ ত্রই অফোহিণী যুঝে ভরতের কাছে। 'আর তু**ই অন্দৌহি**ণী লক্ষ্মণের পিছে॥ মধ্যে তুই শিশু যে কৃটক চারিভিতে। হতিষ্কাে ভূরত লক্ষ্য মহারথে। লবের বাণের শিক্ষািকড় চমৎকার। ধুমবাণ এড়ে দশ দিক অন্ধকার॥ জগৎ হইল পব অন্ধকারময়। প্রশার সকল ঠাট গণিয়া সংশ্র ॥ তিমির ইইল হেন চফে াহি দেখে। পর্বত গুহার মধ্যে কেহ গিয়া ভোকে॥ পলাইয়া যাইতে কাহার গা পিছলে। সম্প দিয়া পড়ে কেহ নদ নদী জলে॥ কেহ কারে নাহি দেখে কেবা কোথা বায় **লক্ষ্মণে** এড়িয়া যত কটক পলায়। পলাহল সব ঠাট নাহিক দোসর। সবে মাত্র লক্ষণ রহেন একেশ্বর॥ এমন বাণের শিক্ষা নাহি কোন স্থানে। কেবা শিখাইল কোথা হহতে বা জানে॥ রাবণের কুমার স্বীর ইন্দ্রজিত। ত্রিসুবন যার বাণে হুইত কম্পিত॥ তাহারে মারিতে আমি না করিলাম ভয়। হইল শিশুর যুদ্ধে জীবন সংশয়॥ যে হউক সে হউক আঙ্গি রণ করি। না করি প্রাণের ভয় ুমারি ক্বা মবি॥ সাহসে করিয়া ভর যুঝেন লক্ষ্মণ। ধন্মকে ব্রহ্মামি বাণ যুড়েন তৎক্ষণ ॥

ত্বলিয়া ব্ৰহ্মাগ্ৰি বাণ উঠিল আকাশে। অন্ধকার দূর হৈল পৃথিবী প্রকাশে ।। ্অন্ধকার দূর হৈল ঠাট দূরে দেখে। मकल करेक अल लक्का मन्द्रार्थ॥ লক্ষণের বাণ শিক্ষা বড় চমৎকার। পলাইত যত সৈঁভা এল আববার॥ লক্ষাণের বাণ দেখি লবু পান আস। তার ত্রাস দেখিয়া লক্ষণ পান আশ। লুব বলে লক্ষণ কি কর অহস্কার: মোর ঠাঞি পড়িলে নিস্তার নাহি আর॥ আছয়ে অক্ষয় বাণ তুণের ভিতর। ওর নাছি এড়ি বাণ শতেক বৎসর॥ তোমার কটক আছে এই যে ভরসা। জল হেন শুধিব যে না রাখিব আশা। সকল সুংহারিব তোমার বিভয়াণে। অবশেষে তোমারে যে মারিব পরাণে॥ এতেক বলিয়া লব যোড়ে ধন্মুৰ্কাণ। সকল সামত্ত কাটি করে খান খান॥ ষট্চক বাণ লব যুজিল ধনুকে। সিংহের গর্জ্জনৈ বাণ উচ্চে অন্তর্রাট্ফ। মহাশব্দে যায় বাণ তারা যেন ছুটে। এক বাবে লক্ষণের সব সৈত্য কাটে॥ ষট্চক্র বাণেতে এড়ায় যেই সব। দে সকল দৈন্য নাহি মাবিলেন লব॥ রক্তময় হইল সকল যুদ্ধহল। ভাদ্রমাদে গঙ্গা যেন ুকরে টলমল।। ডাকিয়া বলেন লব শুন হে লক্ষ্য। কোথ। গেল সৈত্য তব নাহি এক জন।। মারিলে' নে ইন্দ্রজিত রাবণকুমারে। তোমারে মারিয়া যশ রাখিব সংসারে॥ তোমারে মারিলে পরে মোর যশ রহে। বলিয়া লক্ষণজিৎ স**র্ব্বলোকে কহে**॥ লক্ষ্মণ বলেন লব একি অহঙ্কার। মোর সনে যুদ্ধ তব নাহিক নিস্তার॥ কুপিল লক্ষ্মণ বীর এড়ে দ্রন্ধানা। সংহার করিল আলো অগ্নির উথাল।।

ृणव वीव्र विषश 🛂 विष्णं गतन गन । 🕆 ধসুকে ৰীক্ষণ বাণ যুড়িল তথন 🏾 সন্ধান পূরিয়া লব সে বাণ ঞ্বঞ্জিল। সমুদ্র তরঙ্গ যেন গগণে ,লাগিল ॥ ব্ৰহ্মজালু ব্যৰ্থ গৌল চিন্তিত ল্কাণ। কি হবে আমার বুঝি সংশয় জীবন ধ লক্ষণের যত:শিক্ষা য়ত অস্ত্র জানে। সন্ধান পুরিয়া বাণ এড়ে ততক্ষণে॥ সকল পৃথিবী হৈল বাঁণে অন্ধকার। লক্ষাণের বাণ দেখি লাগে চমৎকার॥ চিন্তিত হইয়া দব ভাবে মনে মন। অক্য় অজিত বাণ যুড়িল তথন। সন্ধান পুরিয়া এড়ে তারা যেন ছুটে। সেই বাবে লক্ষণের মহাবাণ কাটে॥ এই বাণ ব্যর্থ গেল চিন্তিত লক্ষণ। মনে ভাবে শিশু নহে সাক্ষাৎ এ যন॥ অৰ্কৃদ অৰ্কৃদ বাণ লক্ষণ যে এড়ে। কত দূরে গিয়া বাণ উখড়িয়া পড়ে।। দেখিয়াত লক্ষ্মণের আগে চর্মৎকার। ফুরাইল সব বাণ ভূণে নাহি আর॥ ফুরাইল অস্ত্র সব শূত্য হৈল ভূণ। দেখিয়া উদিগ্ন বড় হইল লক্ষ্ণ। .বলেন লক্ষ্মণ পরে ল্রু বিভাষান। এত দুরে মোর যুদ্ধ হৈল অবদান 🗈 সর্ব্ব শাস্ত্র জান ভুমি বিচারে পণ্ডিত। বুঝিয়া,করহ কার্য্য যে,হয় উচিত॥ শুনিয়া তাহার কথা লব বীর ভাষে। অবশ্য মারিব তোমা না যাইবে দেশে॥ এক বাণ এড়ি আমি না ভাবিও মন্দ। যা হোকু তা হোক তব থাকে যে নিৰ্বিন্ধ এই বাণে যদি তুমি প্লাও পরিত্রাণ। লক্ষণ তোমার তবে না লইব প্রাণ॥ এ প্রতিজ্ঞা করিলাম শুনহ বচন। এই বাণ ব্যর্থ গেলে না :করিব র্ণ॥ পাশুপত বাণ সে লথের মনে পড়ে। তুণ হৈতে বাণ নিয়া ধনুকেতে যুড়ে॥

বাহ্নকী ভক্ষক যেন বাণের গর্জ্জন। পাশুপত বাণে বিশ্বে পড়িল **লক্ষ**ণ॥ লক্ষণ জিনিয়া যায় ভাইয়ের উদ্দেশে ! হেথা যুদ্ধ বাজিল ভরত আর কুশে॥ কুশের সহিত লব নাহি করে' দেখা। লুকাইয়া দেখে ধ্য কুশের অস্ত্র, শিক্ষা 🏗 .শক্রন্থ মারিরা কুশের বাড়িয়া**ছে আশ।** ভরতের সনে যুঝে নাহি করে ত্রাস॥ , একা ভাই যগ্ৰপি জিনিতে নান্ধে রণ । নির্ম্মুল করিব · যে না রিছে এক জন। এতেক ভাবিয়া লব লুকাইয়া থাকে। ভরতের সহিত কুশের যুদ্ধ দৈখে 🛭 ভরতের সর্নে ঠাট কটক বিস্তর। চারিভিতে যুদ্ধ করে কুশ একেশ্বর 🛚 🔻 বেড়াপাক নামেতে কুশের এক বাণ। সেই বাণ কুশ বীর পুরিল সন্ধান॥ বেড়াপাক বাণ সে প্রবেশে পাকেই। হাত পা কাটে কার কার কাটে নাকে॥ এক চাঁই মুগু পড়ে ক্ষম আর চাঁই। ভরতের ঠাট পড়ে লেখাজোখা নাই ॥. এক বাণে অরিসৈশ্য করিল সংহার। পর্বতে প্রমাণ ঠাট পড়িল অপার॥ রক্তনদী বহিল যে সংগ্রামের স্থানে। এত সৈক্ত পড়ে এড়াইল সাত জনে। উজ্ঞৈষর করি তারা ভরতেরে ডাকে। পলাইয়া যায় কেহ কিরে ফিরে দেখে॥ ভাবে তারা পরিত্রাণ পাইব কেমনে। क्वितियंत्रं धर्मा निष्ट छेत्र मित्क त्रत्।॥ ভরত বলেম কুশ ফান্ত কর রণ ! . দেশে পলাইয়া যায় এই অই জন। কুশ বলে ভরত না বল এ বচন 🗠 🦠 কেমনে যাইবে দেশে এই অফ্টর্জন॥ দাত জন যাকু দেশে রামের গোচর। বার্ত্ত। পাইয়া রাম যেন, আইদেন সম্বর 🛚 শুনহ ভুরত বীর আমার উত্তর। ক্ষত্রিয় হইয়া কেন ইইলা কাতর।

মনে ভাব পলাইয়ে পাব অব্যাহতি। যত কাল জীবে তব থাকিবে অখ্যাতি। প্রাইয়া গেলে যে থাকিবে অপ্যশ। সুঝিয়া মরিলে থাকে অনন্ত পৌরুষ॥ ভরত বলেন কুশ ইহা নিখ্যা নয়। শ্রীরামের রূপ দেখি তেঁই বাসি ভয়॥ শ্রীরামের তেজ বল তাঁরি ধমুর্ব্বাণ। হারিলে তোমার চাঁই নাহি অপমান॥ কুশ বেশে রাম বলি কত গর্বা কর। রাম কি করিবেন মুগুপি আজি মর॥ তুমি আজি পড়িবে যে আমার সংগ্রামে 1 অতঃপর আসিয়া কি করিবেন রামে॥ আমার সমরে যদি জয়ী হন রাম। তবে ব্যর্থ ধরি মোরা লব কুণ নাম। তোনারে ছাড়িয়া দ্বিল লব পাছে হাংস। বলিবেন ভরতে কি না মারিলে ত্রাসে॥ ্কোন কাঁলে ভাই মোর মারিল লক্ষণ। তোমারে ঘারিতে যে বিলম্ব এতকণ। এক বাণ বিনা না এড়িব আর বাণ। এক বাংগে ভরত লইব তব প্রাণ। ভরত বলেন তব বুদ্ধি ভাগ নয়। শ্রীরামের রূপ দেখি তেঁই বাসি ভয়। কুশ বলে রাম হেন কোটি যদি আসে। বাহুড়িয়া এক জন নাঁহি য়াবে দেশে॥ ভরত বলেন কুশ দিলে গালাগালি। ঁ শ্রীরামের নিন্দা কর সহিতে না পারি॥ িশিশু হ'য়ে কুশ তব কতেক বড়াই। আছুক রামের কার্য্য জিন য়োর ঠাই॥ ় ল্ব লব্ ব্লিয়া যে কর অ**হ**কার। • লক্ষণের সমরে তাছার বাঁচা ভার॥ লক্ষণের বাবে কার নাহিক নিস্তার। অবশ্য লক্ষ্মণ প্রাণ লয়েছে তাহার॥-লক্ষাহণর বাণে লব যগ্যপি বাঁচিত। আসিয়া ভোমারে সে অবশ্য দেখা দিত। ভুরতের কথা **ও**নি কুশ রীর কয়। কোন কালে লক্ষ্যণের হইয়াছে কয়॥

লক্ষণ লবের বাণে পাইলে নিস্তার। ভরত না হবে তবে তোমার সংখার॥ এত যদি তুই জনে হৈল গালাগালি। তুই জনে যুদ্ধ বাজে দোঁছে মহাবলী॥ তিরাশী কোটি বাণ এড়িঙ্গ শ্রীভরত I দুশদিক জল স্থল ঢাকিল পৰ্বত ॥ ভরতের বাণেতে হইল অক্ষানা ৷ দেখিয়া কুশের মনে লাগে চমৎকার॥ কুশ বীর বাণ এড়ে ভরত সন্মুখে। ভরতের যত বাণ কাটে একে একে। 🕟 সব বাণ ব্যর্থ গেল ভরত চিন্তিত। ভরত গদ্ধর্ব অস্ত্র এড়িল স্থরিত ॥ 🔻 তিন কোটি গন্ধৰ্ব্ব জন্মিল এক বাণে। কুশ সহ যুদ্ধ করে অতি সাবধানে॥ ! গন্ধর্বের বিক্রমে কুশের লাগে ওর। এড়িল অন্নয়জিৎ বাণ সে সত্বর॥ গদ্ধৰ্যৰ কুশের বাণে **হই**ল সংহার। দেখি ভরতের মনে লাগে চমৎকার॥ কুশ বলে ভরত আরু কত বাণ এড়। এই আমি বাণ এড়ি ষম ঘরে নড়া। যুড়িল ঐষিক বাণ.কুশ যে ধসুকে। সিংহের গর্জনে সে উঠিল অন্তরীক্ষে॥ মহাশব্দ করি বাগ উঠিল আকাণে। দেখিয়া,ভরত ব্যস্ত হইলেন ক্রা**দে**॥ ভরত কাতর হগ্নে উর্দ্ধ পানে চায়। যীয়ুবেগে পড়ে বাণু ভরতের গায়।। ফুটিয়। ঐধিক বাণ পড়িল ভরত। পৃথিবীতে ধারা বহে রক্তস্রোত শওঁ॥ ভরত কটক সহ পড়িলেন রণে 🕆 ধেয়ে গেল লব দে কুশের বিভাষাত্র ॥ রতে রাঙ্গা দ্বই ভাই করে কোলাকুলি। জলে গিয়া যুদ্ধরক্ত ফেলিল পাখালি॥ সংগ্রামের বেশ থুয়ে রুক্ষের কোট্রে। শূন্য ইন্তে গেল দোঁতে মায়ের গোঁচরে॥ জানকা বলৈন রে ধিলম্ব কি কারণ। কোন কাৰ্য্যে লব কুণ ব্যাক্ষ এতকা ॥

লব কুশ বলে.মাতা মা জানি বিশেষ। মৃগয়া কুরিয়া রাজা গেল নিজ দেশ। এতেক প্রমাদ সীতা কিছু নাহি জানে। মিথ্যা কহি-মায়েরে প্রতার্যে ছুইজনে।। কোন চিক্তা নাহি মাগো তোমার প্রসাদে ত্রপোদ্ধন রাখি সোরা মুত্রি অংশীর্কাদে॥ মিষ্ট অন্ন পান দোঁহে করিল ভোজন। স্কৃতির চন্দন মাল্য পরিল তথন। পরম হরিনে ঘরে রহে তুই ভাইু। সাত জন প্রলাইয়া গেল রামের গাঁই 🛭 রাম মুনি বেষ্টিত আছেন যজস্থানে। হেনকালে সাঁত জঁন গোল সেহখানে॥ স্তি জনে দেখিয়া•শ্রীরাম চিন্তাবান। জিজ্ঞাদেন ভরত লক্ষ্মণের কল্যাণ॥ কৃতাজিলি সাত•জন•করে নিবেদন। কি কহিব রঘুনাথ দৈবের ঘটন। প্রমাদ প্রজ়িল প্রাস্থ্যু, ২রে নাহি কহি। সাত জঁন আইলাগ আর কেহ নাহি॥ চারি অফোহিণা পড়ে ভরত, লক্ষ্মণ। সবে মাত্র এড়াইয়া এতু সাত জন॥ তুই শিশু নর নহে বিষ্ণু অবঠার। তোমার যতেক সেরা করিল সংহার॥ আপনি যন্তপি রাম যুঁঝ তাক্ত সান। জিনিতে নরিবে প্রভু হেন লয় মনে॥ ত্রৈলোক্যের নার্থ ভুষি জগ্নৎ পূর্জিত। জিনিতে,নারিবে রণ কৃগিত্ব উচিত ॥ শুনিয়া মুছিত রাম কমললোচন॥ চৈত্ত্যু পাহয়। রাম করেন ক্রন্দন। কে থাকারে গেলে ভাই ভরত লক্ষ্ণ। আমারে এড়িয়া কোথা গেলে তিন জন। "পূর্বেকেত আমার প্রতি আছিল। সদয়। রণস্থলে গিয়া ভাই হইলা নির্দায়॥ শ্রীরামের সর্বাঙ্গ তিতিল নেত্রনীরে। ভাগীরখী বহে যেন হিমালয়োপরে এ তিন ভাই স্মরণ করিয়া বহুতর । **হায় হায় বিলাপ কর্নেন রযুবর**॥

আমা'লাগি লক্ষ্মণ যে রাজ্য পরিহরি। ব্নবাদে গেলা সে গাছের ছাল পরি॥ চতুর্দ্দশ বর্ষ হুঃখ প্রাইলে তপোবনে। ইব্রজিত পড়িল তোমার তীক্ষবাণে॥ লক্ষাণের তুলা ভাই নাহি ত্রিভুবনে। . হেন ভাই পড়ে মোর ছাওয়ালের রণে॥ ভ্রতের যত গুঁণ কহিতে না পারি। অ'শি.বনে গেলে হয়েছিল বেক্ষচারী॥ टिनेष्वर्य इः १४ (भर्तं भैतिन वाकन। রাজভোগ এড়িয়া খাইল রুমানল। শিওর বিরোধে ভাই গোলা রসাতন। এতেক ভাবিয়া রাম হলেন্বিকল।। ভাই মোর শত্রুত্র প্রাণের সোসর।. তব তুল্য বার নাই পৃথিবী ভিতর ॥ বহুদিন যুদ্ধে আমি মারিলাম রাবণ। এক দিনৈর যুবের তুর্মি মারিলে লবণ। ,হেন ভাই পড়িল যে শিশুর সুংগ্রামে। যে থাকে কপালে তাহা ঘটে ক্ৰমে ক্ৰমে নেত্রনারে শ্রীরাম্যের তিতিল বসন। স্কৰ্ত্ৰীৰ প্ৰভৃতি দেন **প্ৰ**ৰেধি ৰজন ॥ আপনি শ্রীরাম,তুমি বিচারে পণ্ডিত। তোগার ক্রন্য প্রভূ নহেত উচিত। ক্রুন সম্বর রাম হৈর কর মতি। ছুই শিশু ধূরি গিয়া চল শীত্রগতি॥ শ্রীরাম বলেন যাই ভায়ের উদ্দেশে। তিন ভাই গেল যদি আমি আছি কিসে॥ তুই শিশু মারিয়া শুনিব ভারের ধার। অয়োগ্যায় ভবে সে গমন করি আর ॥ শুনিয়া রামের,কথা স্থাতিব রাজন। জীরামের প্রতি কহে প্রাবোধ বচন॥ রাক্ষ বানর আর যত আছে সেনা ৷ সাজন করিয়া মারি শিশু ছুইজনা ॥ হ্মন্ত্রের তরে রমি করেন জ্ঞাপন। বাছিয়া সাজাও রথ অপূর্বে দর্শন ॥ • পাইয়া র দ্বের অ;জ্ঞা স্থমন্ত্র সার্থি। কনকে রচিত রথ জানে শীঘগতি॥



ज्योतारमज महिल् नव कुटनात युक्त।

**চড়েন পুপ্পক্রথে খ্রীরাম প্রবাণ**। শুভ্যাক্রা করি রাম চলেন দক্ষিণ।। চলিল ছাপ্পান্ন কোটি মুখ্য দেনাপতি। তিম কোঞী চলে তাহে মৰ্দিমত হাতী॥ চলিল তিরাশী,কোটি শ্রৈষ্ঠ তাজি ঘোড়া অক্ষোহিণী সত্তরি চলিল ভূমি যোড়া॥ তিন কোটি মহারথী চলিল প্রধান গ দ বিক্ষণ থাকে তারা রাম বিশ্বমান॥ মহারথী চলিল যতেক রাজধানী। পাত্র মিত্র- সব চলে করিয়া সাজনি॥ শ্রীরামের দেনা ঠাট কটক অপার। দেখিলে যমের লাগে চিত্তে চমৎকার॥ সূত্রীব অঙ্গদ টেলে লয়ে কপিগণ। গবাক্ষ শরভ গয় সে গন্ধমাদন॥ মহেন্দ্র দেবেন্দ্র চলে বানর সম্পাতি। চলিল ছত্রিশ কোটি মুখ্য সেনাপতি॥ সত্তরি কোটি বীবে চলে প্রদনন্দন। তিন কোটি রাক্ষদে চলিল বিভাষণ ॥ মহাশব্দ করি যায় রাক্ষদ ক্রপিগণ। আর যতে সেনা যায় কে করে গণন।। বিজয় সুমন্ত্র নড়ে কৃশ্যপ পিঞ্চল। শক্ৰজিৎ মহাবল চলিল দকল ॥ রুদ্রমুখ চলে আর হুরক্ত লোচন। রক্তবর্ণ মহাকায় বোর দরশন ॥ রথের উপর রাম চড়েন সত্বর। মহাশব্দ করি যায় রাক্ষদ বানর॥ কটকের পদভরে কাঁশিছে মেদিনী। প্রীরামের বাঘ্য বাজে তিন অকোহিণী **॥** কুত্তিবাস কবি কহে অমৃতকাহিনী ১ তুই বালকের জন্মে এতেক সাজনি **n** 

শব ও কুশের, সহিত শীরামের যুদ্ধ।
কটক হইল পার নদ নদী নীরে।
জল শুকাইল কটকের পদভরে॥
নদী, শুকাইরা মাটা হৈল ও ড়া গুলা।
গগণমণ্ডলে লাগে কটকের ধুলা॥

मगरत (शरलच ताम कमल्राल हन। ভরত লক্ষণ পড়িয়াছে **শক্রে**ঘন ॥ আর পড়িয়াছে ঠাট ছয় অক্ষোহিণী। দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন রঘুমণি॥ লব কুশ তুই ভোই করে অনুসান। এই বুঝি সৈন্ম লয়ে আ**ইলেন রাম ॥** সংগ্রামে পণ্ডিত অতি বিখ্যাত শ্রীরাম। ইহাকে মারিতে পারি তবে থাকে নাম ॥ এই যুক্তি দৃই ভাই করে কানাকানি। হেনকালে আইলেন দীতা ঠাকুরাণী॥ জানকী বলেন কিবা কর তুই ভাই। 🙏 কটকের মহারোল শুনিতে যে পাই॥ কার সনে করিয়াছ বাদ বিসম্বাদ। কোন দিনে লব কুশ পাড়িবা প্রমাদ॥ উভয়ে করেন সীতাদুবী সাবধান। শত শত আশীর্কাদ করেন কল্যাণ॥ অভাগীর পুত্র তোরা নির্দ্ধনের খন। অন্ধের নয়ন তোরা মায়ের জীবন॥ কায়ননোবাক্যে যদি আমি হই সতী। তোদবার যুদ্ধে কার্র নাহি অব্যাহতি॥ তোসবার সমে যে আসিয়া করে রণ। বাহুড়িয়া দেশেতে না যাবে এক জন॥ অব্যর্থ সাতার বাক্য নহে অন্য মত। যা বলেন যাহারে মে ফলে সেই মত॥ এতেক বলিয়। সাত। চলিলেন ঘর। চরণ বন্দিয়া চলে ছুই সহোদর॥ রামের সহিত যুক্ত করে এই মন। সেই মৃত বেশ করিলেন ছুইজন॥ তুণ পূৰ্ণ বাণ নিল ধন্ম নিৰ্ল হাতে। যুঝিবারে ছই ভাই চলে আনন্দেতে॥ ষেখানে শ্রীরাম তথা,গেল ছুইজন্। তিনুরাম এক টাঁই দৈখে সর্বজন 🛚 এক বল একরূপ একই স্থঠাম। একই ৰিক্ৰম সৰে দেখে তিন রাম।। রাক্ষদ বানর আদি যত সেনাপতি। অনুসান করে তারা বৃদ্ধে র্হস্পতি॥ .

পঞ্চমাদ গৰ্ভবতা জানকী যথন। সেকালে তাঁহারে রাম করেন বর্জন॥ লক্ষণ আনিয়া তাঁরে রাখে এই বনে। ইহারা সীতার পুক্ত হেন লয় মনে॥ (महे भर्ड इहेन यमक परक्षान्त्र। ত্রিভুবন জয়ী তুই বার ধকুর্দ্ধর ॥ এই কথা রধুনাথ করে অনুমান। নভুবা ইহারা কৈন, আমার সমান॥. ७ इतात युक्त ताम ना तिथि भिछात। প্রাণ লয়ে দেশ প্রতি কর আন্তমার॥ এই যুক্তি খ্রীনামেরে বলে দেনা তি।. হেনকালে নিবেদয়ে স্থগন্ত্র সার্থি 1 পঞ্মাস যথন জানকা গৰ্ভবতী তি र्विकारत जैवादि पश्चिमा त्रपृथि ॥ থুইলাম ভাঁহারে বে এই বনবাদে। আমি আর লক্ষণ ধ্রুলাম দোঁছে দেঁশৈ॥ অতএব রুগুনাথ সেই এই বন। সীতার এ চুই পুত্র হেম লয় মন॥ যমজ তুই সহোদর বুঝি এ প্রকার। পরিচয় লহ প্রভু তোঁমার কুগার॥ হুমন্ত্রের কথা শুনি রাগে বিশ্বয়। উভয়ের কাছে গিয়া দেন পরিচয়॥ রা জা দশরথের তত্ত্বর আমি রাম। তোমরা আমারি মত ধর রূপ স্থান ॥ তৈজ ধর আমারি আনারি ধনুর্ববাণ। ণ আরুতি প্রকৃতি দেখি আমার সমান॥ পরাক্রম আমারি না হয় অ্রু জ্ঞান। অতএব কহি আমি বলহে বিধান॥ 🎍 ভেঁই সে কারণে আমি পরিতয় চাই। পরিচয় দেহ কে জোশুরা ছুই ভাই॥ পরিচয় দেহ কিবা আমার নন্দন।° এমন হই।ল আমি না করিব রণ॥ না জানিয়া মারিব কি আপন তন্য। যাবৎ না লই প্রাণ দেহ গরিচয়॥, শুনিয়া সে কথা দোঁহে করে কানাকানি। কৈ ানে বলিব নাম বাপ নাহি চিনি॥

আজি গিয়া জিজ্ঞাসিব জননীয় ঠাঞি। কার পুত্র আমরা যমজ হুই ভাই 📘 ত্বই ভাই যুক্তি করে কেহ নাহি শুনে। ভাকিগা রামেরে বলে তর্জন গর্ল্জনে॥ এত দিনে অবোধের সনে দুরশন। পরিচয় দিলে/হবে কোন প্রয়োজনণা পুত্র হ'য়ে পিতৃ সনে কেবা করে রণ। ্আপনার পুত্র বলি ভাব মনে মন॥ 🐪 আসা দোঁহা দেখিয়া যে কাঁপিলে অন্তরে °পরিচয় তেকারণে চাহ বারে বারে॥ -তোগারে কহিব শুন অবোধ শ্রীরাম। বড়,ভয় পাও তুমি করিতে সংআম। ত্রই ভাই চতুর না জানৈ প্রিতৃ নাম। ভাণ্ডাইন কপটে বুঝিলেন শ্রীরাম॥ পরিচয় নহিল হইল গালাপলি। সর্ব দৈীত বেড়ে লব কুশ মহাবলী॥ শ্রীরাম বলেন নাছি দিলে পরিচয়। সাবধানে যুঝ সৈতা না করিহ ভয়। আমার ছাপ্পায় কোটি মুখ্য সেনাপতি। তিন কোটি আমার,যে মদমত হাত্রী॥ তিরাশী কোটি যে উত্তম তাজি ঘোড়া। অে । হিণী সত্তরি হাহাতে পূর্থা জোড়া॥ স্থগ্রীব অঞ্পের আছে যে কোটি সেনা। • যার যুদ্ধে দেব দৈত্য কাঁপে সূর্বজনা॥ ভল্লুক অগখ্য আহ্বে রাক্ষণ বানর। অ্থার অনেক ঠাট.কটক বিস্তর 🛭 এ:ত্রক কটক পড়ে ঘদি আজি রণে। তবে অপফা মোর ঘূষিবে ভুবনে ॥ বাছিয়া বাছিয়া বার দেহ চারিভিতে। বেড়ো যেন ছুই শিশু-নারে পল।ইতে ॥ মন্ত্রীগণ সহ রাম করেন মন্ত্রণা। বাছিয়া কটক দিল চারিভিতে থানা॥ হস্তী যোড়া চালাইল প্রথমতঃ রণে। বিপক্ষ মরুক ঘোড়া হাতীর চাপনে॥ পাইয়া রামের আজ্ঞা কটকের ত্বরা। চালায় প্রথম রণে হাতী আর ঝেড়া॥

রাহত মাহত ধার শিশু ধরিবারে। ছুই ভা**ই ছুই** ভিতে ধনুকীণ যোড়ে॥ লব বলে কুশ ভাই যুক্তি কুর সার। রামদৈশ্য কাঁটিয়া কাঁরিব চুরমার॥ তুই ভাই কুপিয়া ধনুকে বাণু যোড়ে। रंखी त्यां का किया नगरंग वामे छेर ॥ . লব এড়িলেম বাণ্নামেতে আহুতি। এক বাণে কাটিয়া পাড়িল কোটি হাতী॥: কুশ বাণ এড়িল নামেতে অশ্বকলা। কাটিল তিরাশী কোটি তুরঙ্গের গলা॥ চারিতে সৈত্র যুঝে লব কুশ মাঝে। নামা অস্ত্ৰ লইয়া সে ছই ভাই যুঝেঁ॥ গৈন্য দেখি ছুই'ভাই ভাবিত অন্তর। কেয়নে সারিব ঠাট কটক বিস্তর ॥ এত সৈত লইয়া যুঝিতে এল রাম। ইহাকে শারিতে পারি তবে রহে নাম।। সভীপুত্র হই যদি খুনির থাকে বর। এখনি মারিয়া পাঠাইব যমবর॥ মুনির আশীষে হয় সর্বত্র কল্যাণ। সন্ধান পূরিয়া লব কুশ ওড়ে বাঁণ ॥ যট্চক্র বাণ লব পুরিল সন্ধান। ত্রিভূবন যুবে যদি নীহি ধরে টান॥ কুশের প্রধান বাণ বেস্থাপাক নাম। বেড়াপাক বাৰ কুৰ পূরিল সন্ধান॥ হেন বাণ ছুই ভাই যুড়িল ধনুকো । ়সন্ধান পূরিয়া এড়ে উঠে অন্তর্রাফে॥ সিংহের গর্জনে বাণ তার। যেন ছুটে। সত্রর অক্ষোহিণী সেনা হুই ভাই কাঁটে॥ সমরে আসিয়াছিল ভল্লুক বানর ) হাতে করি কেহ গাছ কেহ বা পাথর॥ ''হুগ্রীব অঙ্গদ যুব্যে বীর হন্মান। কোটি কোটি সেনাপতি যুঝে সাবধান॥ 'রাক্ষদ ভুল্লুক কপি রূপে ভয়স্কর। নানা অস্ত্র এড়ে তার। পাদপ পাথর॥ `রাক্ষস বানর আর যতেঁক ভল্লুক। ্নিরথিয়া **কুশ লব করিছে কৌতুক**॥

ৰব বলে কুশ ভাই শুনহ বচন। দেখ দেখ কটকের বিকট বদন। হেন দব মুখ কভু নাহি দেখি আর। দেখিতে শরীরু যেন পর্বত আকার। বানর ভল্লুক বীর যুঝিছে বিশুর। নানা অস্ত্র এড়ে তারা প্রাদপ পার্থর॥ রাফ্সেরা বাণ এড়ে পুরিয়া সন্ধান। লব কুশ দেখিয়া না হয় আগুয়ান॥ লব বলে কুশ ভাই কার মুখ'চাই'। বিকট কটক মারি প্রাড়ি ছুই ভাই॥ সেই দিকে ছুই ভাই পূরিল সন্ধান। সন্ধান পুরিয়া এড়ে চোখ চোখ বাণ॥ বাণে, বিদ্ধ রাক্ষদ বানর যত পড়ে। যেমন কদলী বৃক্ষ পড়ে মহাঝড়ে॥ লব বলে কুশের কি শিক্ষা চমৎকার। রাক্তদ বানর আদি পাঁড়ল অপার॥ 'পরে যুদ্ধে,আইলেন স্থগ্রীব বানর। দ্বাদশ যোজন আনে পাথর সম্বর ॥ ক্রোধভরে পর্ববস্ত উপ্লাড়ে ছুই হাতে। ইঙ্ছা করে মারে লব কুশ্রের শিরেতে॥ বাণে কাটি লব কুশ করে খান খান। আর বাণে সুত্রীকের,লইল পরাণ॥ তবেত অঙ্গদ বীর আইল সন্ধরে। ধরিবারে চাহে দোঁহে আপনার জোরে ॥ এতেক ভাবিয়া বীর লাফ দিয়া যায়। লব কুশ বাণে পড়ি তার পুড়ে গায়॥ পড়িল অঙ্গদ বীর সেই বাণখায়ে। হনুমান আইলেন হাতে গণা-লয়ে॥ পৰ্যবত এড়িল লব কুশের উদ্দেশে ৷ বাণে কাটি লব কুশ ফোলায় আকাশে॥" ·কুশ বার্ণ মারে হনুমানৈর উপরে <sup>১</sup> হন্মান মূর্ডিছত প্রজ়িল বৈ সমরে॥ দৈখিয়া হনুর দশা অপর বানর। ত্রাদে পলাইয়া যায় হইয়া কাতর॥ বেড়াপাক বাঞ কুশ পূরিল দকান। বেড়াপাকে সুবাকার লইল পরাণ॥

রাক্ষদ ভল্লুক যে পড়িল কপিগণ। ইহার মধ্যেতে এড়াইল তিন জন॥ অমর কারণে এড়াইল তিন বীর। তুই কটকের রক্ত বহে যেনু, নীর॥ রক্তেতে ভাসিয়া নদী হইল পাথার। দেখিয়া রামের মনে লাগে চমৎকার ॥ আছিল ছাপ্পান্ন কোটি শ্রীরামের দেনা। 😘 হন্তী ঘোড়া ঠাট তার নাহি এক জনা॥ শ্রীরামের দেবাপতি বীর মহামতি। নিয়াছিল রণস্থলে দৈল্পের সংহতি॥ শ্রীরধমের আগে কহে যোড় করি হাত। প্রাণ লয়ে দেশেতে চলহ রঘূনাথ।। ৃ যদি রঘুনাথ দেশে করহ গমন। তবেত সবারে রক্ষা নতুবা সরগ।। भिन्छ नरह छुट्टे जन महेकां ए एवं यग J. ত্রিভুবনে বার নাহি এ দোঁহার সম।। ্লীরাম বলেন আইলাম দৈন্য সাথে। সব সৈতা মজাইয়া যাইব কিমতে ॥ ম জাইয়া সব্ব স্ব কেমনে যাব ঘর। সাব্ধানে যুঝ সৈত্য না করিহ ডর॥ দেনাপতি সকলে রামের আজ্ঞা পায়। ধনুর্বাণ হাতে করি যুঝিবারে যায় 🛭 একেবারে সব সৈত্য পুরিল সন্ধান। সৃদ্ধান প্রিয়া এড়ে চোখ চোখ বাণ॥ কোটি২ চোথবাণ দেনাপতি এড়ে। 'লব কুশ নির্থিয়া আগু নাহি সরে॥ দেনাপতি সকলে লাগিল চমৎকার। প্রশাইয়া সব দৈত্য হৈল চক্রাকার ॥ ্ৰেনাপতি ভঙ্গ দিল লব কুশ হাুসে। ডাক দিয়া শ্রীরামেরে; বলে লব কুশে॥ যুদ্ধ ভঙ্গ দিলেন তোয়ার সেনাপ্রার্ড। হেন ঠাট কেন রাম আনহ সংহতি॥ পাইয়া শ্রীরাম লঙ্কা করেন উত্তর। যায় যাউক্ ঠাট আমি আছি একেশর॥ আমি আছি একাকী তোমরা দই জন। **এक वार्ट्स शाठा हैन यदर्भत मन्त्र ।** 

তিন জনে এত যদি হৈল বেলাচাল। সে সকল সেনাপতি আইল আবার॥ চারিদিকে ছাইয়া লব কুশেরে বেড়িলে। লব কুশ নির্থিয়া অগ্নি হেন জ্বলৈ॥ দেনাপতি সকলে যথন হৈছে বাণ। লর কুশ দেখিয়া না হয় আগুয়ান॥ সেনাপতিগণের যাবৎ অস্ত্র ছিল। ফুরাইল সব বাণ তুণ শূন্ম হৈল॥ মেনাপতিগণ রণে করিলে বিরথি। বলে লব কুশ সেনা সকলের প্রতি॥ তোমা সবাকার যুদ্ধ হৈল অবসান। মোরা দুই ভাই পূরি এখন সন্ধান।। এড়িলেক বাণ গোটা তার। মেন ছুটে। সেনাপতি ছাপ্পান্ন কোটির মাথা কাটে॥ বাস্থকী, তক্ষক ষেন বাণের গর্জন। পড়িল দকল: দৈশ্য নাহি এক জন।। পড়িল সকল দৈত্য নাহিক দোসর। সবে মাত্র শ্রীরাম আছেন একেশ্বর॥ চিন্তা গণিলেন রাম হইয়া উদাস। ডাক দিয়া লব কুশ করে উপহাস। সকলোকে বলে ভোমাধার্মিক জ্রীরাম। অলক্ষিতে যত তুমি করিলা সংগ্রাম। দুই জনের প্রতি যদি তিন জন রোবে। ধর্মনাশ হয় মরে আপনার দেবি।। হস্তী ঘোড়া ঠাট কটকের নাহি সংখ্যা। সতীপুত্র আমরা যে তেঁই পাই রক্ষা॥ কহেন শ্রীরাম কিছু হইয়া লজ্জিত। তোমরা যে কিছু বল নহে অনুচিভ॥ পৃথিবীমণ্ডলে আমিঃরাজচক্রবর্তী। না জানি কতেক, ঠাট. আইল সংহতি । আমারে জিনিতে কেহ নারে ত্রিভুবনে ৷ পুত্ৰ বিনা আমাকে নাহিক কেহ জিনে॥ আমার পুত্রের স্থানে আছে পরাজয়'। পিতাকৈ জিনিতে পুত্ৰ পারে শাস্ত্রে কয় ॥ আমার আকৃতি দেখি তোমরা ছুজন। মম পুত্র হও যদি না করিহ রণ।।

পরিচয় দেহ কিবা আমার নন্দন। লব কুশ বলিয়া তোমরা ছুই জন। বাবণ সুর্ভায় বীর ছিল লঙ্কাদেশে। আমার সহিত রণে গরিল সবংশে॥ শুনিয়া রামের কথা তুই ভাই হাসে। ঙাক দিয়া রামেরে বলিছে অবংশযে॥ খুনহ তোমারে বলি অবেধি শ্রীরায়<sup>°</sup>। বড় ভয় পেলে ভুমি করিতে সংগ্রাম॥ পুত্র পুত্র বলিয়া:চাহিছ পরিচয়। ুংন বুঝি শমর করিতে ভয়.হয়॥ কোথা শুন্য়াছ তুমি পিতা পুত্রে রণ। -আপেনার পুত্র বলি ভাব মনে মন॥ রণেতে পণ্ডিত তুমি নিজে মহারাজ। বারে বারে পুত্র বল নাহি বাস লাজ॥ রাবণে মারিয়া কত'আপনা বাখান। পড়িলে বীরের হাতে ভালমতে জান।। অধিক কি কব রাগ শুনহ উত্তর। ক্ষত্রিয় হইয়া কেন ুহইলা কাতর॥ আসর। মূনির পু্র্ত্র সেইমত বল। তুমিত ধরণীপতি কেন কর ছল।। শ্রীরাম বলেন শুন বলি লব ফুশ। বালকের সহ যুদ্ধে কি হবে পৌরুষ।। তোমা দবা দেখি যেনু আমার আকৃতি। পরিচয় নাহি দিলি তোরা অপেমতি॥ কটক পড়িল আমি না যাইব দেশে। অবশ্য করিব রণ যেবা হয় শেষে॥ ষ্মানার সহিত যুদ্ধে কারো নাহি রক্ষা। এখনি,দেখাই যত অস্ত্রের পরীক।॥, পিতা পুত্রে গালাগালি কেহ নাহি চিনে। গালাগালি মহাযুদ্ধ বাজে তিন জনে॥ ্ৰহাজোধে রঘুনাথ পূরেন সন্ধান। তুই শিশু উপরে এড়েন মহাবাণ ॥ ুনানা অস্ত্র এড়েন শ্রীরাম কোপান্বিত। মহাব্যস্ত লব কুশ পলায় ছরিত।। • হুই ভাই পলাইল রাম পান আশ। তাঁহার বাণেতে গিয়া ছাইল আকাশ ॥<sup>.</sup>

অক্ষকার হইল সংসার সেই বাণে। আগু হৈয়া যুঝিতে না পারে ছুইজনে॥ এইমত ছুই ভাই গেল পলাইয়া। বিলাপ করেন রাম রথেতে বসিয়া॥

শ্ৰীবামের বিদাপ।

হরি হরি ক্ষুধ মন, দেখিয়া অদুত রণ, ভূমিতে বৃদিয়া রঘুনাথ। ভাতৃ মৃত্যু দৈত্য ধ্বংশ, পরাত্তুত-রঘুবংশ, শোকানলে হয়, অভ্ৰুগীত॥ দৈব যদি হয় বাম, শিদ্ধ নহে কোন কাম, যজ্ঞ হৈল সংহার কারণ।. তথার জানিল মন, জিনিতে নারিব রণ, যথন পড়িল শ্রুর। স্দিন কুদিন ছুই, ুরিধাতার স্থাই এই, এবে সেই বী**র ইন্**যান। ্যে গন্ধসাদন আনে,় কুম্ভকর্ণ জিনে রণে,়ু লোটায় শিশুর খামে বাণ॥ স্থীব প্রভৃতি বলে, সহায় সাগর জলে, মহাযুদ্ধ কৈল লঙ্কাপুরে। (इन जरन निर्भ मार्ति, यक्त रित्य गर्ते, এত করাইল দৈবে শোরে॥ কত ব্ৰহ্মবধ কৈন্ব, 'যক্ষ্মব্যে ভশা দিলু, পাত্রক করিনু কত আর। কত বড় নাম ছিল, দণ্ড মধ্যে ভশ্ম হৈল, পরাভব হইল আমার॥ যে বংশে দগর রাজা, রঘুবীর মহাতেজা, ু ভগীরথ বেণু মহাশয় 1 হেন বংশে জনমিয়া,না করি বংশের ক্রিয়া, জ্বিদে মোরে মূনির তনয়'॥ " মরিল যে তিন ভাই, নিত্রবৃগ কেই মুহি, ८व मवादा जीनिनाम तर्व। মরিল যাধার পতি, অনাথ হইল মূ ী, অকীর্ত্তি বহিল এ, ভুবনে॥ বিধাতা নিৰ্দিয় হ'য়ে, এত বড় বাড়াইয়ে, সর্বাশ করিলেক শেষে।

হায়২ কি হইল, বংশে ফেছ না থাকিল, পৃথিবী পুরিল অপযশে॥ মাতৃগণ আছে ঘরে, প্রাণ দিবে অনাহারে, \*'ক্রগণে নাশিবেক পুরী। - যোধা কি**জিন্ধ্যা লক্ষ্য',হাইল জীবন শঙ্কা,** अिङ्गि देश्य मर्वद्रवाती॥ পূৰ্ত বিজ্ঞা দিকু নহে,জল বিনা মৎস্থা দহে, অরাজক 'পুরীর সংহার। এই যে থাকিল ড্রঃখ, না দে থ বন্ধুর মুখ, কোথায় রহিল পরিবার॥ বিৰ্দ্ধরিয়া যায় বুক, না দেখি সীতার মুখ, .मिक्कि (य व्यायाभात ता 🗗 । চাপ্লি ভাই এক মাদে,মরিলাম এক দেশে, প্রতিকুল বিধির এ কার্যা॥ তুই শিশু ষম সম, নর বলি করি ভ্রম, কুম্ভকর্ণ কিশ্বা দশানন। ্জাতিস্মর ভুই জন, ,করিতে আইল রণ, পূর্বর বৈরী করিতৈ শোধন। किया (म मृत्रा थंत, इरेग्रा आरेल नत, পূর্ব্ব বৈরী করিতে সংহার। স্থ গ্রীব শ্রীবিভীষণে, মারিল সকল জনে, যত সব হুহল আমার॥ স্কৃত্বদ আছিল যার!, প্রায় গত প্রাণ তার।, আর কারে করিব সহায়। - 'আজি ছুইশিশুমারি,কিম্বা'যে আপনি মরি, তবে ক্ষত্রধর্ম রক্ষা পায়॥ ় আজি হুই শিশু মারি,সেঁ রক্তেতর্পণ করি ত্রে আমি রঘুবংশ হই। . যুঝিব শিশুর সনে, এই দাঁড়াইনু রণে, ় নাহি দেখি গতি ইহা বই॥ এতেক ভাবিয়া মনে, জীরাম চলেন রণে, ছীবনেতে ইইয়া হতাশ। রামায়ণ হ্রধাভাও, তাহার উত্তরাকাও, গাইল পণ্ডিত কুদ্রিবাদ॥

লব ও কুলের যুঁকে শ্রীরামচক্রের পরাজয় ও মৃদ্ধ্যি। °

কুশ বলে লব তুমি মোর জ্যেষ্ঠ ভাই। সারিয়া চলিল রাম আমা দোঁহার ঠাই॥ একবারে ছুই ভাই করিব সংগ্রাম। চল বাঁট মারি গিয়া আমরা জীরাম॥ কুশ হৈতে অন্ত্রশিক্ষা লব ভাল ধরে। এড়িয়া চিকুর বাণ দিক্ আলো করে॥. লবের বাণেতে ব্যর্থ শ্রীরামের বাণ। আকাংশতে অগ্নি জ্বলে পর্বত সমান। লবের বাণেতে সব অন্ধকার সুচে। সক্ষান প্রিয়া গেল 🕲 গ্রামের কাছে॥ একেবারে ছুই ভাই পুরিল সন্ধান। বাণের প্রতাপ দেখি পাছু হন রাম॥ কণে রাম আগু হন কণে তুই ভাই। বাণের ঠন্ঠনি শুনি লেখাজোখা নাই ॥ হইল রামের বাণে ক্লান্ত ছুই জন। শঙ্কান্বিতা ল্ব কুশ ভাবে মনে মন। যে অন্ত্র যোড়েন রাম করিয়া স্থালা। সে লব কুশের গলে হয় পুষ্পালা॥ লব কুশ ছুই ভাই যে যে অস্ত্র ফেলে। রামের চরণ বন্দি প্রবেশে প্যক্রালে॥ এইরৈপে পিতা পুত্রে বাঙ্গিল সমর। স্থর্গেতে কৌতুক দেখে যতেক অমর॥ কেহ কারে নাহি পারে সমান উভয়। পিতার সদৃশ পুত্র কেহ ছোট নয় 🎉 চুই িকে চুই ভাই রাম একেশ্বর। বাণে বিদ্ধ শ্রীরাম্ হইলেন কাতর ॥ . নানা অস্ত্ৰ হুঁই ভাই এড়ে ছুই ভিড। কোন দিক রাখিবেন শ্রীরাম চিন্তিত ৷ চাহিতে লবের পানে কুশ এড়ে বাণ। লব ্বিদ্ধে যলপি কুশের পান চান ॥ একেবারে তুই ভাই পূরিল লশ্ধান। মূচ্ছিত হইয়া ভূমে পড়েন শ্রীরাম॥

পূর্বের নির্বয়ন্ধ যেই গাছে ব্রহ্মশাপ । সমরে পুত্রের হাতে হারিবেন বাপ॥ ।লব এড়িলেন বাণ নামে অস্ত্র কলা। ধসুৰ্ব্বাণ সহিত রামের বান্ধে গুলা॥ • কুশ বাণ এড়িন্তু অক্ষয়জিত নাম। বুকেতে বাজিয়া ভূমে পঢ়িলেন রাম॥ করেন ছট্কট্রাম প্রাণ মাত্র আছে। শীর গেল ছুই ভাই শ্রীরামের কার্টে॥ নিউতে নাড়েন রাম বাণে অচেতুন। লব কুশ কাড়ি লয় গায়ের আভরণ ॥ • কানের কুগুল নিল মাথার টোপর। নিল হার কেন্য হাতের ধরুঃশর॥ সংগ্রামের বেশ কাড়ি লয় গুই ভাই। অন্ত্ৰ শস্ত্ৰ ধনুৰ্ব্বাণ কৈছু ছাড়ে নাই॥ হন্মীন জামুবার উভয় অমর 🗈 ছুইখন নাহি মরে কত মন্বন্তর॥ • উঠিবার শক্তি নাই বাণে মতেতন। সেই পথ দিয়া লব কুশের গ্রম্ম। যাইতে দেখিল পথে বানর ভল্ল,ক। মুখ দেখি উভয়ের বাড়িল কৌ হুক॥ সাঙ্গি বান্ধি উভয়কে ল'ইলেক স্বন্ধে। রণজ্য়ী ছুই ভাই চলিন আনন্দে॥় সতর দিবসে হুই ভাই গেন,ঘর। -কাঁনিয়া জানকী দেবী অভ্যন্ত কাতর॥ হনুমান জায়ুী।।ন তুল্লন শ্রার্। দ্বারে না-সান্ধার ভেঁই থুইন বাহির ॥ একদুকে চাছেন জানকা কবি ধ্যান। হেনক।্লে ছুই ভাই গেন সেই স্থান॥ দেখিয়া জানকা হইদেন উত্রোলী [ ছুই ভাই লইল মায়ের পদানি ॥ •ছই শৃষ্ট বসিল মায়ের বিভ্নমান। 'যুদ্ধ কথা কহিতে, লাগিল তাঁর স্থান॥ শ্রীরাম লক্ষণ যে ভরত শত্রুবর্ন। এ স্বার স্থিত করিলাম বহু রণ॥ বহু অক্টোহিণী সেনা ভাই চারি জন। বাহজ্য়া দেশৈতে না করিল গ্যন॥

এসেছিল যত নেনা কেহ তার নাই। ক্হি যে অপূৰ্ব্ব কথা শুন মাতা তাই॥ তুৰ্জন্ম তুইটা জন্ত এনেছি বান্ধিয়া। ঘারে না আইদে মাগো,দেখ গো আদিয়া ধনুর্কাণ আনিমাছি রথের সাজন। . এই দেখ এনেদ্রি রামের আভরণ ॥ দেখিয়া জানকী দেবী চিনিয়া তখন। শিরে করি করাঘাত করয়ে রোদন॥ হায় হায় কি করিলি ওরে লব কুশ। পোতৃহত্যা করিয়া কি রাখিলি পৌরুষ॥ কোন খানে মারিলি পে কমললোচনে। চল বাঁটি পড়ি গ্রিয়া প্রভুর চরণে॥ কেমনে দেখিব গিয়া জীরাম লক্ষণ। কেমনে দেখিব সে ভরত,শজ্জবন॥ কোনখানে হয়েছিল সমূর প্রদাস। শ্যাল কুরুর পাছে স্পার্শে প্রভুর অস। ধাইয়া যায় দীতাদেবী কেশ নাহু বান্ধে। ভাঁর পিছে শিরে হাত ছই ভাই কান্দে॥ সীতা আসি বাহিরে দেখন বিষ্ঠীমান। হত্ত পদ বান্ধা হনুমান জানুবান॥ মূতপ্রায় অচেতৃন বহে নাত্র শ্বাস। দেখিয়া সাঁতার মনে হইল হতাশ।।. জুনিকী বলেন লবংকি করিনি ক্সা। তোরা বিস্তা শিথিয়া নাশিলি জাতি ধর্ম।। তোগা হ'তে জোষ্ঠ পুত্ৰ হয় হন্মান 📭 এই হসুমান মোর দিলা প্রাণদান॥ বানর হইয়া গের সাগরের পার। হনুমান পুত্র মোর করেছে উদ্ধার ॥ ইহারে করিলি বর্ণ খবোর বালক। শুনিলে এ সব কথা কি কহিবে লোক॥ পিতা পিতৃব্যের তোরা বধিলি জীবন। " ·বিদ্যান করি প্রাণ ত্যাঁজিব **এ**খন 🕆 🖰 এথনি মরিব আনি প্রভুর সাকৃাৎ। কলম্ব না লুকাইবে হইবে বিখ্যাত 🛭 কোথান মারিলি তারে বাটি চল দেখি। এতকণ্ প্রাণ কার কার তরে রাখি॥

অশ্রেজলে জানকীর তিতিল বদন। লব কুশ প্রতি কত করেন ভৎ সন॥ লব কুশ শীয়ে এই যুচাও বন্ধন। হন্দান জামুবানে করহ মোচন॥ পাইয়া মায়ের আজ্ঞা ভাই তুই জন। থসাইল উভয়ের সে দৃঢ় বন্ধন॥ উঠিয়া বৃদিল জাঘুবান হ্নুমান। কহিলেন সীতাদেবী আসি বিগুমান। এক সত্য হনুসান ক্ষরিহ পালন। কার ঠাই'না কহিও এ সব বচন॥ তোমার রামের পুজ এই ছুই ভাই। না চিনে করিল যুদ্ধ ত্রেশধ কর নাই॥ যান দীতা মণিহার। ভুজঙ্গিনী প্রায়। ক্রন্দন করিয়া তাঁর পিছে দোঁহে যায়॥ শ্রীরাম উদ্দেশেতে চলেন তিন জন। উপস্থিত হইলেন বন্ধ হৈল রণ।। 🕠 দেখিলেন সংগ্রামে পড়িয়া চারি জন। ,শ্রীরাম লক্ষ্মণ শ্রীভরত শত্রুবন॥ হস্তী বোড়া ঠাট কত পড়েছে অপার। দেখিয়াত জানকা করেন হাহাকার॥ কাতর হইয়া সীতা করেন ক্রন্দন। রামের চরণ ধরি কছেন তর্গন ॥ : ২ইয়া তোমার পুত্র মারিল তোমারে। এ কেবল ঘটে সে আমার কর্ম চেরে॥ মন্দর তোমার বাণে নাহি ধরে টান। ছাওয়ালের বাণে প্রভু হারাইলে প্রাণ॥ পৰ্বলোকে বলিতেন অবিধ্বা শীতা। আমারে বিধবা করে কেমন বিধাতা। অগ্রিতে প্রবেশ করি ত্যজিব জীবন। জন্মে জন্মে পাই যেন তোমার চরণ।। শিরে হাত লব কুশ করিছে ক্রন্দান। মার্মের চরুণ ধরি বলিছে বচন ॥ ক্ষমা কর জননী গো না কর ক্রন্সন। মজিলাম তব দোষে মোরা তিন জন।। তুনি না বলিলে সা জীরাম মম পিতা। আপনার দোষে এত হইলে ভাবিতা॥

পিতৃবৰ করিয়া বড়ই পাই ল জ। অগ্নিতে পুড়িয়া মরি প্রাণে নাই কাজ। এই মহাপাপে আর নাহিক নিস্তার। অগ্নিতে পুড়িয়া আজি হইব অঙ্গার॥ সীতা বলে আগে অগ্নি করিব প্রবেশ। যাহা ইচ্ছা ডাহাই করিও অবশেষ ॥ ভিন জন গেলা তারা যমুনার তীরে। তিন কুণ্ড কাটিলেন তুই সংখ্যাদরে॥ ় তাৰ্হাতে অ'নিয়া কাষ্ঠ জালিল অনল। দ্বালিয়া উঠিল অগ্নি গগণমগুল॥ স্নান করি পরিলেন পবিত্র বসন। অগ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন তিন জন॥ চিত্রকৃট পর্নবতে বাল্মীকি তপোধন। দেখিয়া অগ্রির ধূম বিচলিত মন॥ রক্তৈতে তর্পণ করে মূনির বিশ্বয়। তর্পণ করেন সব যেন রক্তময়॥' মুনি বলে লব কুশ পাড়িল প্রমাদ। দেশেতে চলেন মুনি করিয়া বিযাদ॥ ছ মাদের পথ এল চক্ষুর নিমিষ। তিন জনে দেখে অগ্নি করিছে প্রবেশ॥ অগ্রিকুণ্ড জ্বালিয়াছে মহামুনি দেখে। হেনকালে গেল মুনি দীতায় সম্মুথে॥ গৃধিনী শকুনি আর শৃগালের রোল। কলকল ধ্বনি সাব জলের হিল্লোল॥ দেখিয়া সীতার প্রতি জিজ্ঞাদেশ মুনি। কি প্রমাদ পড়িল সীতা কহ দেখি শুনি॥ জানকী বলেন প্রভূ'না জান কারণ। লব কুশ তোমার করিল মহারণ॥ পড়িদোন তাহাতে রাঘব চারি জন 🕆 শ্রীরাম'লক্ষণ শ্রীভরত শত্রুঘন। কেমনে কহিব কথা মুখে না আইলে i পিতৃ বধ করিলেক লব আর কুশে॥ এত দিন ভাল ছিত্র তোমার প্রসাদে। ধনুর্বিতা শিখায়ে যে পড়িনু প্রসাদে॥ তুসি শিথাইলে মুনি নানা অস্ত্র শিকা। ত্রি চুবন যুবৈ যদি কার নাহি রক্ষা॥

আপনি শ্রীরঘূরাথ বিভূবন জিনে। শিশু হুয়ে দে রামেরে জিনে ছুই জনে॥ 🖫 বাল্মীকি বলেন দীতা প্রাণ ত্যজ নাই। বাঁচিবেন এখনি রায়র চারি ভাই॥ • প্রীরাম **লক্ষ্মণ** শ্রীভরত শক্রঘন। উঠিকেন পড়িয়াছৈ তাঁর য়ত জুন॥ ক্ষমা দেহ জানকা তোমারে বলি আমি'। ঠ্ই পুত্ৰ লইয়া আশ্ৰমে চল তুমি ॥ -জানকী বলেন দেখি প্রভুর চর্ণ। তবেত আশ্রমে আমি করিব গমন।। •এতেক শুনিয়া মুনি বসিলেন ধ্যানে। ত্রিভূবনে বত কথা মুনি সব জানে॥ তপোবনে কুণ্ড আছে মৃত্যুজীবী জল। মুনি ধ্যান করিয়া জানিল সে সকল ॥ মুনি বলে শুন শিশ্ব আমার বচনে। এই জন ছড়াইয়া দেহ তপোবনে॥ মৃত দৈশু পড়িপাছে যত যত দূরে। তত দূরে ছড়াইয়া দেহ এই নাঁরে॥ এক মন্ত্ৰ জল প্ৰড়ি দিল মহামুনি **i** তপোব্নে ছড়াইয়া দিলেন তখনি ॥ কটকের গায়েতে যতেক লাগে ছণ্।। অসংখ্য কটক উঠে দিয়া অঙ্গ ঝড়ো॥ মৃত্যুজীবী জল যদি হৈল প্রশ্ন। 'শ্রীরাম লক্ষণ আদি ভিঠিল তথন॥ উঠিল ছাষ্কান্ন কোটি মুখ্য সেনাপতি। 'তিন কোটি উঠিলেক মদমত্ত হাতী।। উঠিল তিরাশী কোটি শ্রেষ্ঠ তাজী ঘোড়। সত্তরি অক্ষোহিণী উঠে জাঠি ও ঝকড়া॥ স্থাবি অপদ উঠে লয়ে কপিগণ। ভল্লুক রাক্ষদ যত উঠে ততক্ষণ 🕯 কটকের কোলাহলে হৈল গণ্ডগোল। মুনি বলে শুন সীতা কটকের রোল॥ শ্রীরাম লক্ষ্মণ আদি যত যত 'বীর। উঠে সৈত্য সামন্ত যত অক্ষত শরীর॥ শ্রীরাম লক্ষণ শ্রীভরত শত্রুবন। দুরে হৈতে দেখি দীতা পাইল জীবন।

রামজয় করিয়া ডাকিছে কপিগণ। মুঁনি বলে শুন সীতা আমার বচন॥ আমি হেখা থাকিলে না হইত এমন। তুঁই পুত্র লৈয়া যরে করহ গমন॥ লব কুশ দীতা তিনে মুনি নমকারি। লুক ইয়া রহিলেন বাল্ম কির পুরী॥ সীতাকে চিনিগ্নাছিল প্ৰননন্দন। 'বাঙ্গ্মীকির মায়াতে পাস্রিল তথন ॥ ' প্রীরামের সঙ্গে মুনি করে সম্ভাগণ। চারি ভাই করিলেক মুনিকে বৃশ্ব ॥ শ্রীরাম বলেন মুনি তেশমার প্রসাদে। রক্ষা থাইলাম সবে পড়িয়া প্রমাদে ॥ কিন্তু মুন্নি জানিতে বাসনা মনে হয়। ক∤হার তনয় ছুটী দেহ পুরিচয়॥ মুনি বলে রাম আমি না ছিলাম দেশে ১ কাহার তন্য় সেই বা জানি বিশেষে॥ এখন সে বালকের নাঁ পাবে দর্শন। দেশে লৈয়া আমি তারে করাব মিলন।। অন্ন লৈয়া রঘুনাথ যাও নিজ দেশে। যত্ত পূর্ণ দেহ গিয়া অশেষ বিশেষে ॥ সকল সহিত রাম চলিলেন দেশে। রচিল উত্তরাকাও কবি কৃতিবাসে॥

> বালীকির সহিত লব কুশের শ্রীরানের নিকট গুখন ও লব কুশ কর্ছিক রামায়ণ গান।

এ সব গৃহিল গীত জৈমিনী ভারতে।
সম্প্রতি বে কিছু গাই বাল্মীকির মতে
যোড়া আনি করিলেন যজ্ঞ সমাপন।
নানা দেশী ব্রাক্ষণে দিলেন রাম ধন॥
বড় পরিপাটী যজ্ঞ করেন ছকর।
শিষ্য সহ আইল বাল্মীকি মুনিরলং॥
মুনিরে দেখিয়া রাম সম্রমে উঠিয়া।
বিসতে আসন দেন পাত্ত অর্ঘ্য দিয়া॥
বারশত শিষ্য আইল মুনির সংহতি।
লব কুশ তুই ভাই মিশাইল তথি॥

- মুনির সিশালে আছে নাহি প্রিচয়। বিষ্ণু অবতার দোঁহে রামের তনয়॥ শ্রীরাম বলেন শুন ভরত .এখনা। সুনি রহিবারে দেহ দিব্য আয়োজন॥ লব কুশ ছুই ভাই মুনির সংহতি। তুই ভাই লৈয়া মুনি করেন যুকতি॥ সুনি বলে লর কুশ শুন সার্বধানে। ধনুক সংগীত বিছা পাইলে সোর স্থানে॥ ধমুর্কিতা দেখাইলা আমার গোচর। বিক্রমে ইড্রেম হও ছুই সহোদর॥ সনং বিষ্ণু রঘুনাথ ত্রিভুমন জিনে। ় শিশু•হইয়া ভাঁহারে জিনিলা ূতুইজনে॥ ধনুর্বিক্যা তোমরা যে করিলা স্থানিকা। ্সাক্ষাতে পেলেম্আমি তাহার পরীক্ষা॥ গীত রিভা রামায়ণ শিথিলে গুজন। '' শ্রীরামের আগে কার্লি-গাইও রাুমায়ণ॥ অনেক দ্বীপের রাজা আইল এ স্থানে। রামায়ণ গীত কালি গাইবে হুজনে॥ তুই ভাই কর গোর কবিত্ব প্রচার। ঘুবিবারে থাকে যেন সকল সংসার॥ যাহারে প্রসন্ন হন সরস্বতী দেবী। আমি আদি করিয়া সকলে তার। কবি॥ সভা করি বসিলেন জীরাম যথন। সাবধানে পাইবে তোমরা রামায়ণ॥ পরে জিজ্ঞাসিবেন রাম সভার ভিতর। বিল্মীকির শিষ্য হেন কহিও উত্তর॥ আর যুক্তি বলি শুন তোমা, ছুইজুন। মিন্ট স্বরে উভয়েতে গাধ রামায়ণ 🗈 যণন গাইবে গীত, দীতার বর্জন। না ব্লিও জ্রীরামেরে কোন কুঁবচন। জগতের নাথ রাম পরম গর্কিত। -কু কথা কৈহিতে তাঁরে না হয় উচিত।। যখন যাইবে শুন রামের সভায়। ্তখন করিবে বেশ তপদীর প্রায়॥ বীরবেশ দেখিয়া পাবেন রাম ত্রাস। আরবার এড়েন কি জীবনের আর্বা।

বিভাবরী প্রভাত উদিচ ভাতুমান। তুই ভাই করেন বাকল পরিধান॥ শিরে জটা বান্ধিলেন দেখিতে স্থঠান। পূর্ণচক্তমুখ বর্ণ পূর্ববাদলক্ষাম॥.. হাতে বীণা করি দোঁহে করেন থমন। ্মধুর ধ্বনিতে গান বেদরামায়ণ॥ হাটে মাঠে গীত গান নগরে বাজারে। ·শুনিয়া স্থন্তর সবে আপুন্দা পাসরে॥ · কহিতে অসাত্যগণ রামেরে ত্বরিত। ্শিশুমূখে মিফ্ট গীত শুনিতে উচ্চিত্ত ॥ অমাত্যের প্রতি রান করেন আদেশ। যজ্ঞহানে ছুই ভাই করিল প্রবেশ॥ বীণা হাতে করিয়া বিদল দে সভায়। রামায়ণ শুনিতে সকল লোক যায়॥ অবসর পাইয়া যজের অবশ্যে। বসিলেন শ্রীরাম সভায় শুদ্ধ বেশ।। স্বৰ্গ মৰ্ত্ত্য পাতাল নিবাদী যত জন। অাগ্যন করিল শুনিতে রাগায়ণ॥ বিসল পণ্ডিতগণ স্থানেতে পূরিত। ণিসাবি কিমার য'ক রক্ষ চারিভিত॥ তুই ভাই গীত গায় বাজাইরা বাঁণা। সর্বলোক গীত শুনে অ্মতের কণা 🛚 বীণাযন্ত্র বাজে அরে গীঠ গায় স্বরে। শুনিয়া সকল লোক স্বাপনাপাসরে॥ চারি ভাই রঘূনাথ গীতে দেন মন। মোহিত হইণ লোফ শুনে রামায়ণ। সর্ব্বলোক সভায় করিছে কানাকানি।, রামের আকৃতি তুই শিশু কি না জানি জটা আন্ন বাকল যে এই মাত্ৰ আন।'' আকৃতি প্রকৃতি দেখি রামের সমান॥ ,এই গ্রই শিশু সহ করিলেন রণ। শ্রীরাম লক্ষণ আর ভরত শত্রুর॥ যুদ্ধ করে ত্রিস্থুবন না পারে সহিতে। সংসারে মোহিত করে রামায়ণ গীতে ্তপদ্বীর বেশ দোঁহে ধরিল এখন। শিশুনহে ছুইজন সাক্ষাৎ শাসনা।



লব কুশের রামায়ণ গান।

শ্ৰীরাম হইতে তুই বালক ষ্ঠুৰ্জন্ম। শ্রীরামেরে ইহারা করিল পরাজয়॥ কোন বিধি নির্মাণ করিল তুই জনে। এত গুণ ধরে কোথা আছে ত্রিভুবনে॥ এই যুক্তি তারা সব করে র্যবক্ষণ। ভুবন মোহিত হৈল শুনে রামায়ণ॥ যতেক সভার লোক অনুমান করে। রামের তুই পুত্র এই কভু নাহি নড়ে॥ গাইল প্রথম দিনে বিংশতি শিকলি। ञ्जूम पूष्ट्रम प्रथमध भागवनी ॥ ছুই,ভায়ের গীত যদি হৈল অবসান। শ্রীরাম বলেন কর গায়কের মান। লক্ষ্মণ শুনিয়া সে শ্রীরামের বচন। ষ্শীতি সহস্ৰ তোলা আনেন কাঞ্চন॥ গায়কেরে দিলেন পুরিয়া স্বর্ণথালা। পীতাম্বর অলঙ্কার আর পুষ্পমালা॥ উভয় গাম্বর বলে জীরঘুনন্দন। বদ্র অলঙ্কার মোর নাহি প্রয়োজন॥ কি করিবে ধনে বস্ত্রে আর অলঙ্কারে। বস্ত্র অলঙ্কার রাখ আপন ভাণ্ডারে॥ শ্রীরাম বলেন হে জিজ্ঞাসি এক বাণী। কাহার কবিত্ব রামায়ণ কহ শুনি॥ ইহা যদি শুনে লোক কিবা হয় ফল। বিশেষ জানহ যদি কহ এ সকল।। 🖟 এত যদি জিজ্ঞাসা করেন রযুনাথ। ্ষতিঠ তুই গায়ক যে যোড় করি হাত ॥ তুই শিশু বলে শুন জীরঘুনন্দন। জিজ্ঞাসিলা থত কিছু কহি বিবরণ। চতুর্বেদ বিংশতি শ্লোক যেননির্মাণ। এগার শত সহজ্রকাব্যের বাখান॥ যেই জন শুনিবারে করে অভিলায। দৰ্বব পাপ⊋ষুচে তার স্বর্গে হয় বাস॥ অপুত্রক শুনিলে সে পায় পুত্রবর। যে মাহা বাসনা করে হয়, পূর্ণ তার ॥ অশ্বমেধ করিলে যে শ্রীরাম এখন। এই ফল পান্ন দে যে শুনে রামায়ব॥

তুমি না জন্মিতে ধার্টি হাজার বৎসর। অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর॥ অবতার না **হয়ুতে** বাল্মাকির গাঁথা। আগ্রকাণ্ডে শ্রীরাম তোমার জগ্মকথা॥ জীরাম অযোধ্যাকাতে পেলে ছত্ত্বদণ্ড। রাজ্য হারাইলা তাহে কৈকেয়ী পাষ্ত। তব পিতা দশরথ স্ত্রীর অতি কাধ্য। পাঠায় তোমারে বনে অতি সে ছঃসাধ্য॥ অ্যোধ্যা ছাড়িয়া গেলা তুমি বনবাদে। শিরে হাত কান্দে রাম স্ত্রী আর পুরুষে ॥ সংসার দেখিয়া শূত্য কান্দে সর্বালোক। মরিলেন দশরথ পেয়ে তব শোঁক॥ তুমি বনে গেলে ভরত মার্লের পাড়া। চারি পুত্র থাকিতে র'জা হৈল বাসি মড়া বাসি মড়া তৈলের ভিতরে দশর্থ। অগ্নিকার্য্য কৈল দেশে আসিয়া ভরত॥ আরণ্যকাণ্ডেতে সীতা **হরে লঙ্কেশর**। বধিলা রাক্ষদ বহু দেনা মুখ্য খর॥ তুইশোকে শ্রীরাম পাইলে বড় তাপ। কিষ্কিদ্ধ্যায় বালি মারি হুগ্রীবের লাভ। স্বন্দরাতে শ্রীরাম সাগর হৈলা পার। লক্ষায় রাবণ বীরে করিলে সংহার॥ দীতার পরীক্ষা আর রাজা বিভীষণ। স্বৰ্গ পিতা সম্ভাষিয়া দৈশেতে গমন॥ আষিয়া হইলে তুমি পৃথিবীর রাজা। অযোধ্যায় থাকিয়া পালিলে তুমি এজা॥ দশ হাজার বর্ষ তব প্রজার পালন। নয় হাজার বৎসরে বৃদ্ধ রাজার মরণ॥ হাজার বৎসর ছিল পিতৃ পরমাই। পরমায়ু পিতার পাইলে চারি ভাই॥ এগার হাজার বর্ষ করিবে পালন। সাত হাজার বর্ষে কর সীতার বর্জন। গীত গায় যখন মায়ের বনবাস। তখন দোঁহার হয় গদ গদ ভাষ॥ তাহারা শিথিল গীত বাল্মীকির স্থানে। সংসার মোহিত হয় সে গীতের তানে॥

শ্রীরাম শুনিয়াপদেই রামায়ণ গান।
নিজ পুত্র বলিয়া করেন অনুমার ॥
ছর্কাসা আসিয়া দারে রহিবেন কোপে।
লক্ষণেরে:ৰর্জ্জিবেন সেই মুনিগাপে ॥
স্বর্গবাসে আইবৈন লইয়া সংসার।
ইহা বিদা বাল্মাকি না লিখিলেন আর ॥
লব কুণ সঙ্গাত গাইল এক সাস।
রিচিল উত্তরকাও কবি কৃত্রিশ্য ॥

ু সীতাদেধীর পাতাল প্রবেশ। এক সাদে গীত যদি হইল বিরাম। জিজ্ঞানা করেন তবে দোঁহারে শ্রীরাম॥ অ্যান তোমা প্রাকে জিজ্ঞাদি বিবরণ্। কোন বংশে জিমলা-বা কাছার নন্দন॥, লব ও কুশ তখন জীরাম সাক্ষতে। ছলে পারচয় দেন দোহে হেটমাথে॥ 🗸 না জানি, পিতার নাম মাতৃ নাম সীতা। বাল্মীকির শিষ্য সোরা নাহি চিনি পিতা॥ ছুই পুত্র কোলে করি করেন ক্রন্দন।। আর পত্না না করিলাম নহিল সম্ভতি। কোন দোযে বৰ্জ্জিলাম দাতা গৰ্ভ্তবতী॥ শ্ৰীরাম বলেন হে বাল্মাকি জ্ঞানবান। · জান ভূত ভবিষ্যৎ আরু বর্তমান ॥ এতেক জানিয়া তুমি না কুহ আমারে। পর কা লুইয়া সাঁতা আন মম ঘরে। যত লোক আসিয়াছে যেবা না আইদে। শুনিয়া,দাঁতার কথা পাইল হরিষে॥, ত্রী পুরুষে আইলেক সকল সংসার। ব্লদ্ধ শিশু কানা খোঁড়া কৈল অভিসার॥ কুলবধু যত আছে রাজার কুমারী। সাঁতার পরীক্ষা শুনি এল সারি সারি॥ আসিয়া সকল নারী কহে পরস্পর। শ্রীরাম.জ্যানেন না কি সীতার অন্তর ম ত্ৰেবে কেন সীতারে দিলেন বনবাস। কেন বা প্রীফা লন একি সর্বনাশ॥

এইরূপে রামাগণ করে কানাকানি। হেনকালে আইলেন বৃদ্ধা তিন রাণী। কৌশন্যা:কৈকেয়ী আর স্থমিত্রা সতিনী। রামেরে বুঝান তিন রাজার গৃহিণী:॥ লইলা পরীফা এক সাগরের পার। কি হেতু পরীক্ষা নিতে চাহ অ রবার॥ ் ধ্যু জনকের মাখ্য জানকীর বাপি। েন জনকেরে আর নাুহি দিও তাপ॥ সীতাকে জ্বনিহ তিনি কমলা স্থাপনি। নাহিক দীতার পাপ জানে সর্ব্ধ প্রাণী॥ मो जात बहुता जूमि शक शृह्वारम ।; জনক সন্তুষ্ট হয়ে যাউন নিজ দেশে॥ শ্রীরাম বলৈন মাতা না কর বিযাদ। 🤈 পরীক্ষা না দিলে দিবে লোকে অপবাদ ॥ মহারাজ জনকের নাহি উপরোধ। পর্রাফা লইলে সবে পাইবে প্রাাধ। ,রাজা হয়ে স্ত্রীর যদি না করে বিচার। ন্ত্রীর অনাচারে নউ হইবে সংস্থার 🖰 এত যদি রঘুনাথ ক্লেন নিষ্ঠুর। কান্দিতে কান্দিতে রাণী গেল অন্তঃপুর॥ শ্রীরাম ব্লেন ধ্যে বাল্মীর্ক্ তপোধন। আপনি আপন দেশে করুন গমন॥ সঙ্গে রথ লয়ে যাউক স্থুমন্ত্র সার্রি। রথে করি আনহ সীভারে শীত্রগতি॥ মহাসুনি শ্রীরামের অনুজ্ঞা পাইরা। স্থানে প্রাম্ম সুনি স্থানে লইয়া। মুনির চর্য়েণ সীতা করি নশস্কার। মুনিকে, জিজাদ। করে কহ পারোদার ॥ পিতা পুত্রে কেমনে হইল পরিচয়। দে সব কুহেন মূনি স্মৃতার আলা।। শুনহ আমার বাক্য জনকত্মিতে 🕽 . 🙏 भूतर्वत निर्वेष यांश के भारत विख्**ত** ॥ ঝা**মের ক্লান্ডায় দৈশে** করহ, গমন। 🖫 পরীকা দেখিতৈ এল. যত দেবগণ॥ \*. প্রথমে পরীক্ষা দিলে সংসারে বিদিন্ত। আরবার পর ক্ষা তব্ন ল নাটে লিখিত॥

এক ঠাঞি হইয়াছে সর্বব দেবগণ। কার বাক্য ন। মানেন জীরযুনন্দন। জানকীরে কহিলেন এইগত মুনি। সীতার নয়নে জল ঝরিল অসনি॥ মুনির তনয়া ৰধূ তাপেতে আকুলি। দৈ সবার সঙ্গে সীতা করে, কোলাকুলি॥ বিছায় চাহেন সীতা করি নমস্কার। মেলানি দেহ সা দ্বৈথা নাহি হবে আর ॥ মুনিপত্নী ৰুজে লক্ষ্মী ছাড়ি যাহ কোথা। বুকে শেল রিহিল খাকিল মর্ম্ব্যথা॥ জানকী বলিয়া সোরা না ডাকিব আর। না শুনিব মধুর বচন যে তোমার॥ র্থেতে চড়িয়া সীতা করিলা গ্রমন। ঝাল্মীকির তপোবনে উঠিল ক্রন্সন ॥ মুনিস্থান ছাড়ি যান**ু**জানকী স্থন্রী। যেই দেশে যান তিনি আলো সেই পুরী ॥ ্নিজ দেশ অযোব্যায় করিল গমন। জয় জয় জুলান্ড্লি লক্ষ্মী আগমন॥ জগতের যত লোক অযোধ্যানগরে। হেনকালে দীতা গেল সভার ভিতরে॥ ভূমিতে আছেন সাঁতা রথ হৈলে উলি। রূপে পুরী আলো করে ঢাকিছে বিজুলি॥ কি কব অন্যের কথা যত মুনিগণ। দেখিয়া সীতার রূপণ্যবে অচেতন। - 'ব্রীরাম চরণ সীতা করিল বন্দন। • বাল্মীক রামের প্রতি কহেন ,তখন॥ . চ্যবনের পুজ যে বাল্মীকি নাম ধরি। মন দিয়া শুন রাম নিবেদন করি॥ বহু তপ করিলাম ত্যাজি ভক্য পানী। সীতার শরীরে পাপুনাহি আমি জানি॥ আমি জানি পাপ নাই সীতার শরীরে। মহাসতী সীতা আমি জানিলাম অন্তরে॥ সীতা যে পরম্ সতী জানৈ এ সংসার। সীতার চরিত্রে রাম মম চমৎকার॥ পাপমতি নহে সীতা পরম পরিত্র। ধানে জানিলাম আমি দীতার চরিত্র॥

ঘরে লহ দীতায় কিকিরহ বিচার। লব কুশ দুই পুত্র সীতার কুমার 🕻 ,আমার বচন রাম না করহ আন। তুই পুত্র নিয়া রাথ আপনার স্থান॥ এতেক বলিয়া মুনি কাঁপে, বার বার। শাপে পুড়ে মরে পাছে সকল সংসার॥ মুনি প্রতি শ্রীরাম কহেন যোড়হাতে। সীতার চরিত্র আমি জানি ভালমতে॥ অগ্নিশুদ্ধা হইলেন দেব বিভয়ানে। জানকীরে দেশে আনিলাম তেকারণে॥ ·আ্মি জানি সীতার শরীরে নাহি পাপ। বিধির নির্বন্ধ এই ঘটল সন্তাপ॥ আর কিছু মহামুনি না বলিই মোরে। মীতার পরাক্ষা দিব মভার ভিতরে॥ শ্রীরাম বলেন সীতা শুন এ বচনু। দেখ ত্রিলোকের যে আইল সর্বজন।। প্রথম পরীকা দিলে সাগরের পার। দেবগণ জানে তাহা না জানে সংসার॥ পুনশ্চ পরীকা দিবে সবাকার আগে। পেথিয়া লোকের যেন চমৎকার কাগে॥ এত যদি জীরাম বলিলেন সীতারে। বোড়হাতে জানকী বলেন ধীরে ধীরে ॥ কি কাঠ্য আৰ্মার রঘুনাথ এ জীবনে। প্রবেশ করিব অগ্নি তেপমার বচনে॥ প্রাক্ষা দিলাম পুর্বের দেব বিগুমানে। দেবেরা বলিল যাহা শুনিলে আপনৈ॥ দেশেতে আনিলা তুমি দিয়া যে আশ্বাস i অকম্মাৎ মোরে কেন দিলা বনবাসং॥ মহাতে হী হইয়। মুনির ঘরে বিদ্য ফল মুল খাই আমি নিতা উপবাদী॥ পতিকুলে পিতৃকুলে নাহি পাই স্থান। অগ্নিতে পরীক্ষা দিয়া কর অপমান॥ ব্ৰেক্ষা বলিলেন যত শুনিলে আপনি। মৃতপিতা,তোমা কত বুঝালে কংছিনী॥ সাক্ষাতে শুনিলে তুমি পিতার বচন। তবে সে আমারে লৈয়া দেশে আগমন 🛭

কুলবধু যত নারী औই থাকে ঘরে। স্ভাত্তে পরীক্ষা দিতে আসি বারে বারে॥ সর্বস্তিণ ধর তুমি বিচারে প্রণ্ডিত। বুঝিয়া পরীকা দিভে হয়ত উচিত॥ অদেখা ইইব প্লভু ঘূচাব জঞ্জাল। সংসারের সাধ নাহি যাইব পাতাল॥ ত্মাজি হৈতে ঘুচুক তোমার লাজ তুঃখ। আর যেন নাহি দেঁব জানকার মুখ।। নিরবধি অপবাদ দিতেছ আমারে। সূভায় পরীক্ষা দিতে আসি বারে বারে॥ জন্মে জন্মে প্রস্কু গোর তুমি হও পতি। আর কোন জন্মে গোর ক'রোনা ছুর্গতি॥ ইহা কহিলেন সীতে। সভা বিভয়ানে। মেলানি মাগিলাম এছু তোমার চরণে এ সীতার রচন মেঁ শুনিল সর্বালোকে। লজ্জায় কাতর সীতা পৃথিবীকে জীকে॥ মা হইয়া পৃথিবী মায়ের কর কাষ। এ ঝিয়ের লাজ হৈলে তোমার রে লাজ। কৃত ছঃখ সহে মাগো আমার পরাণে। সেবা ক্ররি থাকি সদা তোমার চরণে। উদরে ধরিলে সোরে তাকি মনে নাই। তোমার চরণে সাঁতা কিছু মার্গে ঠাই॥ ক্রিলেন সাতা পৃথিবাদে এই স্তুতি। সপ্ত পাতালৈতে থাকি শুনে বস্ত্ৰসতী॥ স্নীতা নিতে পৃথিবী করিল আগুসার। সপ্ত পাতাল হইতে হৈল এক ৰার॥ . অঁকশ্বাৎ উঠিল সুবৰ্গ সিংহাদন। দশদিক আলো করে এ মর্ত্তাভুরন ॥ ৢ নানাবিধ বুসন ভূষণ পরিধান। মূর্ত্তিমতী পুৰবা রহিল বিভাগ।ন । ঝি বলিয়া পৃথিবী দীতারে ডাকে ঘনে। কোলে করি দীতারে তুলিল সিংহাদনে॥ ুপরী<mark>কা লইতে চান লোকের কথায়।</mark> লোক বৈয়া স্থ রাম ককন হেথায় ৷ •মায়ে ঝিয়ে দুইজদে থাকিব পাতালে। मर्द्याक छीनन भृषिती यठ वरन ॥ •

নাহি চাহিলেন দীতা উভয় ছাওয়ালে।
শ্রীরামেরে নির্থিয়া প্রবেশে পাতালে॥
পাতালে যাইতে রাম দীতার ধরেন চুলে
হস্তে চুলমুঠা রৈল দীতা গেল তলে॥
পাতালেতে প্রবেশিয়া তিলেক না থাকি।
স্বমূর্ত্তি ধরিয়া সুগে গোলেন জানকী॥
লক্ষ্মী স্বর্গে গোলেন হরিব দেবগা।।
অব্যোধ্যানগরে হেথা উঠিল জেন্দন ॥
শ্রীরামের জন্দন হইল জনিবার।
হাহাকার শব্দ করে দকল সংসার॥
দীতার চরিত্র কথা শুনে হেই লোকে।
পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য হয় পাপ নাহি থাকে॥
ক্রিত্রাদ'রচিল কবিত্ব চমৎকার।
গাইল উত্তরকাও চরিত্র-দীতার॥

## লব কুর্ণের ব্রোদন।

লৰ কুশ শুনিৱা হাতের দেলে বীঞা। ভূমে লোটাইয়া কান্দে ভাই ছুই জনা॥ কোথা গেলে জনুনী গে। জনক ছহিতে। আমরা তোমার শোক না পারি সহিতে ॥ তে।মা বিনা শ্বাতা গো অন্তকে নাহি জানি তুমি বিনা আর কেবা দিবে অন পানী॥. •ক্ষুধা হৈলে অন্ন দেই জল শিপাসায়। স:সারে তুল্লভ গুণ সে গুণ তোমায়। দশ সাদ আসা দৈনহে ধরিলে উদরে। ' '-যে ছঃখ পাইলে তাহা কে কহিতে পারে, ছোটকে করিলে বড় লালিয়া পালিয়া। পনাইলা হেন পুত্র মাতা কারে দিয়া॥ জুনকের ঝিয়ারী তুমি শ্রীরাম্বরণী। অয়োনিসম্ভব। লব কুশের জননী ॥ মাতৃহীন বালক সে-সুর্বদা অস্থির। যার মাতা আছে তার সদল শরীর॥ অজি হৈতে অমাথ হইলাস ছুই জনু i এ ছুই পুত্রেরে গাড়া হইলা নিদারণ ॥ পাইয়া বিশুর দুঃখ গেলে মা পাতালে। অনাথ করিয়া গেলে এ ছই ছাওয়ালে॥

লব কুশ কান্দিতেছে লোটাইয়া ধূলি। ধূলায় ধূসর অঙ্গ ননার প্রতলি॥ পুত্রের ক্রন্দনে রাম হইয়া কাতর। অন্তঃপুরে পাঠাইনেন যায়ের গোচর। কৌশন্যা কৈকেয়ী সার স্থানিতা এ তিনে। যতেক প্রবোধ দেনু প্রবোধ না মানে। मा रहेश। शूंखात (य देश निमातन। সে মায়ের জন্ম কেনহ ক্রহ ক্রন্দন। মাতৃ সহ মেগ্লা নাই গেল দুর দেশে। পিতানহী **সা**মরা **যে** আছি কি বিশেষে॥ দৃই দাতি প্রবোধিতে নারে তিন বুড়ী। প্রবোধ করিতে তবে গেল তিন খুড়া। ় বিধিন নির্বিন্ধ বাপু আর কর্মফলে। ' এ.সুথ এড়িয়া সীতা নামিল পাতালে॥ লব কুশ উঠ, বাপু কুন্দি কি কারণ। সীতার সমান যে আগরা তিন জন॥ মাতৃ সঙ্গে°তোমাদের না হবে দর্শন। আমা দবা দেখি বাপু দখর ক্রনন॥ ত্বই ভারে নেত্রজলে তিতিল মেদিনী। প্রবোধ করিতে নারে কোন ঠাকুরাণী॥ ভরত লক্ষণ শক্তের তিন জন। চলিলেন অন্তঃপুরে প্রবোধ ক'রণ॥ তুই ভায়ে বলাইয়া৽রত্নসিংহাসনে। জিন খুড়া প্রবোধেন গধুর বচনে॥ -গুন লব শুন কুশ আমার বঁচন। .অস্থির না হও বাপু স্থির ক্র মন॥ পিতা মাতা ভাতা কার থাকে নিরতর। অনিত্য লাগিয়া কেন হইলা কাতর ॥৴ कानि वा भवर्ष वाशू हहेता रम ता भा। **অন্তির ইইলে বাপু কে** প্রালিবে প্রজা। গঙ্গা নানিলেন রাজা নাম ভগীর্থ। তাঁর নাম ধার দদা দকল জগত ॥ তোম। দবে বৰ্জিলেন জানকী নিশ্চিত। সর্বলোকে গাইবেক সীভার চরিত। जिन थुषा क्षरविद्यन क्षरवास ने। भारत। তুই বালকেরে দিল রাম বিভাগানে গ

ছুয়ের ক্রন্তন রাম ক্রিন আপনি। উভয়ের নেত্রজলৈ তিতিল মেদিনা। ছুয়েরে বার্ল্মাকি মুনি দেন পাতিয়ান। সাতা হেতু কানিয়া শ্ৰীরাম হওঁজ্ঞান॥ . সাঁতার সমান,নারী না হেরি নয়ন। "কি করিব গজা হৈয়া সাঁতার বিহনে॥ মোর অগোচরে সাতা লইল রাবণে। ্সবংশেতে মরিল সে জনিকা কারণে॥ \* আমার সাক্ষাতে সাতা হরিলেন ধরা। তাহারৈ খুঁ।দয়্য নিব সাতা মনোহরা॥ ৰজেতে জনক রাজা যজভূমি চ্ষে। : পুথিবাঁক্ত মধ্যে সাতা উঠিলেন চাবে॥ চাযভূমি দাতার জন্মের অমুবর। তেকারণে বহুমতী শৃশুড়ী সম্বন্ধ ॥ আর যত র্ত্রা জান্মল ভারতভুবনে। गोठा ८एँन नांशी नांशि आगात नगरन ॥ ক্তাঞ্জলি শুন বাল শাশুড়াঁ গকিছা। না দেহ আমারে তুঃখ আনি দেহ সাতা। কাতর হইয়া রাম বলিলেন যত। তত্ত্তর না পাইয়া জ্বলিলেন তত। ৮ 🖺 রাম বলেন ভাই আন ধনুর্বাণ। পৃথিবী কাটিয়া আজি করি খান খান॥ শাশুড়া না দিলা তবে এই বাণ যুড়ি। 'কেমনে বাঁচিবে তুমি কাহার শাশু হী॥ সাতা নিতে যথন করিল। খাওসার। তঞ্নি পাঠাইতাম যদের ছয়ার ॥ " পৃথিবী কাটিতে রাম পুরেন সন্ধান। ত্রাস প্রাইএ পূর্থিবী হ'লেন আগুয়ার।। দেখিয়া,বামের কোপ ব্রহ্মা চিন্তে,মনে ! সম্বর অ। সিয়া ব্রহ্মা রাম বিভাগানে। ্বলিলেন রাস•ুতুমি বিষ্ণু অবতার। সংসারে হইল তব গুণের 'প্রচার॥ জন্ম না হইতে রাম তোমার চরিত।. অ্বতাৰ না হইতে হৈল তব গীত**া** ভূত ভবিয়াৎ যে সকল যুনি জ্বানে। সর্ব তঃখ খণ্ডে যেই রামায়ণ ভনে॥

আগ্র কবি বার্লাকি র**টি**ল রামায়ণ। শুনিলে শাপের ক্ষয় তুঃখ বিযোচন॥ "আপনি শ্রীরাম যে সাক্ষাৎ নারায়ণ। পৃথিবাতে প্রচার হইল গুণবাৰ॥ অনাথের নাথ কুমি সকলের গ্রতি। পৃথিবা কাটিয়া ভূমি রাখিবৈ অগ্যাতি॥. তোমার স্মরণে পাপীর পাপ নাহি থাকৈ। বিক'ল হইলে রাম জীনকীর শোকে॥ ইন্দ্র আদি করিয়া দেবতা আর ঋষি। ত্র সঙ্গে রীমায়ণ শুনে ভালবাসি॥ (प्रवर्गन मृन्गिन विषया (को कुरक। সহাত্তথ রামায়ণ শুন সর্বলোকে। বাল্মীকি করিল থে অদ্ভূত নিরমাণ। শুনিলে পাপের ক্ষয় হুঃখ অবদান ॥ এইরপে ব্রহ্মা প্রবোধেন নানা ছলে। বলেন পৃথিবা জীৱামেরে হেনকার্লে॥ জীরাম্ আমারে কোপ কর অনুচিত্র। অবশ্য ভোগিতে হয় ললাটে নিখিতে॥ কোন দোষে মম কন্যা দিলে বনবাস। বনবাস-দিয়া কেন আন নিজ বাস॥ ° আমার নিকটে কন্স∤ তিলেক না থ≀কে। স্বযূর্ত্তি ধরিয়া তিনি গেলেন ত্রিলোকৈ॥ রিষ্ণু স্থানে হইলেন স্থাপনি কমলা। নাগলোকে সীতা সকারিলা এক কলা।। মৰ্ত্তো আছে যতু লোক খুজেন দেবতা। এক কলা তপ্লায় সে সঞ্চারিলা সীতা।।• দৈবকে গৈ সীতা সঞ্চারিলা তিন লোকে। সীতার লাগিয়া রাম কেন কান্দ শেকে। এই লোকে সাতা সনে নাহি দর্শর। বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর সঙ্গে হবে সম্ভাষণ ॥ ুঁসে সাঁতা স্পর্শিল যেবা হইলেক সতী। ভাঁহার সমান নহে লক্ষ্মী ভগবঁতী॥ •অসতী যতেক নারী করে অনাচার। সেই অনাচারে নফ হয়ত সংসার ॥• ু•এত যদি পৃথিবী রামেরে বলে শাণী। **८**हनकाटन खोंबारमरतं थरवारधन ग्रनि॥

সীতার লাগিয়া কেন করিছ রোদন ভালমতে প্রভাতে শুনিহ রামায়ণ॥ প্রভাতে প্রভাতকুত্য করি সমাপন। বিসিলেন শ্রীরাম শুনিতে রামায়ণ॥ সঙ্গীত শুনিতে রার্য বিদেন সভায়। ীরামের তনয় হুঁটি রামায়ণ গায়॥ ' হাতে বাণা করিয়া লগিত গীত গার। শুনিরা দকল লোক মোহিত সভায়॥ যজ্ঞ অবসানে গীত ছিল অবশ্যেন পাইতে লাগিল গীত, তাঁহার বিশেষ॥ •কালপুরুদ্রের সনে রামের দর্শন। ়ু সংসার ছাড়িয়া রাম করিবেন গমন.। ছুৰ্বাসা আদিয়। দ্বারে রহিবেন কোপে। লক্ষণেরে বর্জ্জিবেন সে মুনির শাপে॥ এই গীত শুনি রাম চুর্গ্বিত .অন্তরে। বিদায় করেন সর্বলোকৈ যজ্ঞপরে ॥ -বিপ্র সব তুস্ট হৈল জ্রীরামের দানে। ধনী হয়ে মুনিগণ গৈল নিজ স্থানে॥ মেলানি কারয়া দেশে যায় বিভাগণ। স্থগ্রীব অঙ্গদ চলে লয়ে ক্রিগণ।॥ বিদায় হইয়া চলৈ পৃথিবীর রাজ:। নানা ধনে জীৱাম করেন সবে পূজা। জনক রাজারে রাম করেন স্তবন। যভের দকিলা দেন বছ মূল্য ধন।। বালাকি প্রভৃতি করি যত মহামুনি । নিজ স্থানে গেল সবে করিয়া মেলানি 🛭 ব্ৰহ্ম। আদি করিয়া যতেক দেবগণ। সময় উত্তরকাতে অপূর্ব কথন॥, এ, উত্তরাকাতে লব কুশের ব্যাখ্যান। ুকুতিবাস্গীয় গীত অমূত স্থীন ॥ '

## শ্রীরামের<sup>\*</sup>থেদ।

• জীরান দৈথেন শৃত্য সীতার বিহনে। নেত্রনীর জীরামের রহে রাজি দিনে। পাত্র মিত্র মাতা যে বিমাতা সহোদর বিবাহ করিতে রাজে বুঝায় বিশুর॥

কত স্থানে আছে কত রাজার কুমারী। . অমুমান করিছে দিবস বিভাবরী॥ শ্রীরাম বিবাহ করিবেন এ নিশ্চয়। না জানি কে ভাগ্যৰতী রামপত্নী হয়॥ এই যুক্তি তারা সবে করে गঁর্বক্ষণ। বিবাহে বিমুখ কিন্তু খ্রীরাট্যের মন॥ সীতা সীতা বলি রাম করেন ক্রন্দন। সীতা বিনা শ্রীরামের অন্য নহে মন। সীতা সীত্রা-বলি রাম ভাকেন বিস্তর। সাতা নাহি জীরামেরে কে দিবে উত্তর॥ স্বৰিদ্যাতা পাৰে রাম এক দৃটে চান। উত্তর না পায়ে তার আরো তুঃথ পান।। ় জগতের নাথ রাম এমুন বিকল। ত্রার ক্রন্দনে লোক কান্দিল সকল। সীতাকৈ ভাবিয়া রাষু ছাড়েন নিশ্বাস্। রচিল উত্তরকাণ্ড কবি কৃতিবাস'॥

কেকয় দেশে ভরুত কর্তৃক তিনকোটীগদ্ধর্ব বধ ১৩ শ্রীরামাদির অট পুজের রাজা হওন ধিবরণ i

এগার হাজার বর্ধ লোকের পালন। পাত্র মিত্র স্থথে আছে আরো প্রকাগণ॥ চারি ভাইয়ের মা মরে কাল অবদান। ভাণ্ডার বিলায় রাম করে নানা দান 🛚 কোশল্যা কৈকেয়া আর স্থমিত্রা স্থন্দরী। দুশরথ নুপতির প্রিয় সহচরী॥, ক্রমে মরিলেম আর সাত শত রাণী। নিজালয়ে আমিলেন ক্রেম্বেণ্ডপাণি॥ 🎾 স্থরপুরে কেলি করে চড়ি দিব্য রথে। দশর্রথ ভুপর্তির সঙ্গে নানা মতে 🛭 যাঁর পুজু ভগবান রাম মহামতি। স্বর্গে বাস ছাঁহার কে করে অব্যাহতি॥ পাত্র মৃত্র সহ রাম আছেন'রাজকার্য্যে। কৈকয় দেশের দ্বিজ্ব আইল সে রাজ্যে॥ দ্ধি ত্র্যা আর মধু কলদী কলদী। সদেশ অমৃত তুল্য আনে রাশি রাশি॥

মুগ পক্ষী জীব জন্ত মানে ষত পারে অন্য অন্য দ্রব্য যত আনে ভারে ভারে॥ বসন ভূষণ আদূি নানা বস্ত্র আনে। রাখিলা সকল দ্রব্য রাম বিভাষানে॥ লোমণ গন্ধৰ্ব রাজা সৰ্বলোকে জানে। দৌরাত্ম আমার রাজ্যে করে রাত্রিদিনে ॥ আপমি আদিয়া তার কর্মই বিধান i অথবা শ্রীরাম তুমি পার্ঠীও নন্দন॥ মামার সন্ধাদ পায়ে রাম হ্রষিত। ভাক'দিয়া ভরতেরে কহেন ত্বরিত॥ শত্রাজিৎ মামা মোর কে না তাঁরে জানে 🎚 পাঠাইলেন বার্ত্তা এই দ্বিছবর স্থানে॥ তিন কোটি গন্ধৰ্ব বেড়ই ইৰ্জ্জয়। তাঁর রাজ্য নিতে চাঙ্গে বড় পাই ভয়॥ তুই পুত্র তোঁমার যে শমরে প্রথর। বিক্রমে তুর্জন্ম তারা দোঁতে ধনুদ্ধার it গন্ধর্বে মারিয়া হুই পুজে কর রাজা। রাজ্য বদাইয়া যে পালহ হ্রথে প্রজা।। গান্ধর্ব মু-অব্র ছিল রামের প্রধান। সেই যে গান্ধর্বে অস্ত্র তাঁরে দেন দান। তুই পুত্র লইয়া ভরত তথা যান। .ধায় প্রেত পিশাচ করিতে রক্ত পান॥ সদৈশ্য ভরত ধান মাতুলের ঘরে। রহিল সামন্ত সৈতা বাটির বাহিরে॥ ভাগিতনয় দেখিয়া হরিষ শত্রাজিৎ। ভোজন করিয়া দোঁকে বদিল সহিত।। এইরূপে প্রভাত হইন বিভাবরী। তিন কোটি শঙ্গুৰ্বৰ আইল ত্বরা করি ্য চারিভিত্তে মারে শেল জাঠি যে ঝকড়া। অস্ত্র বিদ্ধে পড়ে ভরতের হাতী <u>ষোড</u>়া॥ সাত দিন যুদ্ধ হৈল কারো নাহি জয়। দেখিয়া অময়গণে লাগিল বিশ্বয়॥ গন্ধর্ব না মারা যায় অতি ভয়ঙ্কর। ভরত পর্বব্ব অস্ত্র ছাড়েন সত্বর 🛊 এক বাণে জন্মিল গন্ধৰ্ক তিন কোটি। ছয় কোটি গন্ধৰ্বে লাগিল কাটাকাটি।।

সহজে গন্ধৰ্ম জাতি বড়ই ছুনীত! তাহাঁতে অধিক যুদ্ধ জ্ঞাতির সহিত॥ ছয় কোটি গন্ধর্কে উঠিল মুহামার। গন্ধবি অক্তেতে হয় গন্ধবি সংহার ॥ গন্ধর্ব মারিয়া বসাইল দেশ এক। ছুই পুরুত্র ভরত করিল অভিযুক। পুকরের জ্যে রাম দিলেন দেই পুরী। পুষ্কর দেশের সে সুষ্কর অধিকারী॥ দ্বাদশ বৎসর বসাইয়া সেই পুরী। আইলেন শ্রীভরত অযোধ্যানগরী ॥ সহাহলাদে শ্রীরাম করেন সম্ভাষণ। ভ্নিয়া গন্ধৰ ব্ধ হর্ষিত মন। ঞীরাম বলেন ধৈ।গ্য ভরত কুমার। ত্বই ভাইপোয়ে দেব রাজ্য অলঙ্কার ॥ , চক্রকৈছু অঙ্গদ এ তুই সহোদর। রামের আজ্ঞায় দোঁহে হৈল দণ্ডধর॥ অঙ্গদ ব্লীপাইল মল্লদেশ অধিকার। অশ্বদেশ অধিপতি চন্দ্রকেছু আর॥ লক্ষাণের ছুই পুত্র হইলেকু রাজা। রাজ্য ব্রুসাইয়া পালে বিধিমতে প্রজা॥ শক্ররে তুই পুত্র পরম স্থার। শত্রবাতী স্থবাহু এ ছুই সহোদর ৷৷ চারি ভায়ের অন্ট পুত্র হৈল মহামতি। শক্রদ্বের চুই পুক্র মর্থুরাধিপতি॥ লব কুশ পাইলেন অযেধ্য়ে নন্দীগ্রাস। অফ জনে অট রাজ্য দিলেন শ্রীরাম॥ . এগার হাজার বর্য রামের পালনে। পাঁত্ৰ মিত্ৰ আদি স্থথে আছে নৰ্বজনে॥ কুত্তিবাস কবিত্ব অমৃতে আমোদিতু। গাইল উত্তরকাণ্ড রামের চরিত।

> অযোধ্যায় কালপুর্যের আগমন ও লক্ষ্মণ বর্জন।

পরে কালুপুরুষ দে সংগাররিনাশী। অযোধ্যায় প্রবেশিল হইয়া সন্মাসী॥

সভাতে বসিয়া রাম ছুয়ারী লক্ষণ। রীতিমত বদিয়াছে পাত্র মিত্রগণ॥ হেনকালে আসি,কালপুরুষ বৈলিল। আমি দূত ত্রন্ধার যে ব্রহ্মা পাঠাইল। লক্ষণ রাগের কাছে কর নিবেদন। তাঁহার সহিত আছে কথোপকথন॥ শীরামের কাছে গিয়া লক্ষ্মণ সম্ভবে। যোভূহাত করিয়া জানান জীরামে॥ আইল ব্রহ্মার দূত দ্বারে আচ্ন্বিতে। আজ্ঞা কর রবুনাথ উচিত্র আনিতে॥ শ্রীরাম বৃলেন আন'করি পুরুষ্কার ১ কি হেষ্ঠু আইল দৃত জানি সমাগন্ধ॥" পাইয়ার•মের আজ্ঞা লক্ষণ সত্তর। কালপুরুষেরে নিল রাম্মের গোচর॥ পাত্য অর্ঘ্য দিয়াব্রীরাম দৈলেন আসন। যোড়হন্তে জিজাদেন বহু প্রয়োজন ॥ দে কালপুরুষ,বলে শুনহ বচন 🖁 যে কথা কহিব পাছে শুনে অন্য জন॥ এ সময়ে যে করিবে ছেথা আগমন। ব্রহ্মার বচনে তাঁরে করিবে বর্জন॥ এই অত্য ব্রহ্মার যে করিবে পালন।• দার রক্ষা হেতু তবে রাখ এক জন।। শ্রীরাম বলেন শুন প্রাণের লক্ষণ। সাবধানে থাক না আইসে কোন জন॥ অধিক কি কৃহিন যে দ্বার পানে চার। তাহাকে ত্যজিব আমি জানিহ নিশ্চয়॥ এই সূত্য করিলাম দূতের গ্লেচরে। সাবধানে লক্ষণ রহিবা তুমি ছারে॥ বিধাতার নিক্ষ বৈ না যায় খণ্ডন। কলিপুরুষের সঙ্গে হয় সম্ভাফান 🖟 সে ক্লিপুরুষ বলে পরিচয় করি। মর্ত্তোতে দ্বহিলে শৃষ্ট বৈকুণ্ঠনগুরী ॥ ' সংশারের লোক নাশি মোর দৃতে আনে। তোমারে লইতে আমি কাইসু আপনে॥ ব্র**ক্ষার বচন** রাম কর অবধান । সংসার ছাড়িরা তুগি চল নিজ **স্থান**॥

এগার হাজার বর্ষ অবতার করি। 'ভুলিয়া রহিলা প্রভু যেমন সংসারী॥ রহিবার যোগ্য নহে মর্দ্র্যের ভিতর। আমারে কি আজ্জা,রাম বলহ সহর॥ ত্রীরাম বালন যুম যে ক্র**হ** প্রথন। সংসার ছাড়িয়া আমি করিব গমন ॥ দৈবের নিব্রন্ধ আছে না যায় খণ্ডন। ব্রহ্মার মায়াতে ছুর্কাসার আগনন ॥়ু সভা করি দ্বারে বাসয়াছেন লক্ষ্মণ। মুনি বলে গ্লিয়া ক্রি-রাম সম্ভাষণ॥ লক্ষ্যণ রূলেন কুপা কর দাস বলে । ে ব্রহ্মার দূতের দূনে আছেন বিরকৌ॥ ্যে কর্ম সাধিবে করি রাম সম্ভাষণ। , আজ্ঞা কর করি আমি সেই প্রয়োজন'॥ ক্পিল ছব্পদা মুনি,লক্ষ্মণের প্রতি। লক্ষ্যণের পার্নে চার্হি,কছে কোপ্সতি॥ লক্ষণ ীক্ষার শাপে কার বাপে তরি। ন্দাপ দিয়া পোড়াইব অযোধ্যানগরী॥ যত,রাজ্যখণ্ড আজি করিব সংহার। পোড়াইল অযোধ্যা করিব ছারখার॥ বালক বনিতা বৃদ্ধ আজি করি ধ্বংস। দশরথ ভূপতিরে করিব নির্দ্বংশ॥ দেখিয়া মুনির কোপ লক্ষ্মণের ত্রাস। ভাবেন আমার লাগি হয় স্বর্নাশ। বুর্বি রাম করিবেন আমারে বর্জ্জন। এড়াইতে নারি আমি ললাটে লিখন॥ বর্জন সরণ ছুই একই প্রকার 🖟 আমা হেতু বংশ কেন হইবে সংহার॥ আমারে বার্জ্জলে আমি মার এক জন। পিতৃবংশ নাৃশ্ফ করি কিসের কারণ্য॥ পূব্ব কুথা লক্ষাণের পঞ্চিলেক মনে। এ বৰ্জন খুয়ন্ত্ৰ কহিল তপোবনে॥ কালপুরুষের সঙ্গে রামের কথন । যুনিকে লইয়া তথা গেলেন লক্ষণ। কালপুরুধেরে রাম করিয়া বিদায়। প্রণায় করেন রাম মুনি ছুর্কাসায়। "

বিনয়ে বলেন রাম কোন প্রয়ে।জন। ত্বৰ্বাসা বলেন চাহি উচিত ভোৱন ॥ এক বর্ষ করিয়াছি আমি অমাহার। িদেহ অন্ন ব্যঞ্জন যে ক্ষয়ত হৃদার॥ তুৰ্বাসার কথাতে রামের হৈল হাস। এক বর্ষ কেমনে করিয়াছ উপবাদ।। জীরাম বলেন মুনি এ নহে কারণ। ' অমুমানে বুনি যে মঙ্গিল পুরীজন ॥ ' ভোজন দিলেন রাম অয়ত স্থসার। 'ভোজন করিয়া মুনি গেল নিজ দ্বারা,॥ শ্রীরাম বলেন মুনি পাড়িল প্রমাদ। . কেমনে বৰ্জিব ভাই করেন বিধাদ॥ কালপুরুষের সঙ্গে আকাপ;যখন। ছুর্বাসার সঙ্গে গেল লক্ষ্মণ তথন॥ সত্য যদি লঙ্গি তবে ব্যর্থ প্ল জীব্ন। ' সত্য পালি যদি হয় লক্ষণ বৰ্জন॥ লক্ষণ বৰ্জিতে রাম অত্যুক্ত বিকল্প। বশিষ্ঠ নারদ আদি ডাকেন শকল॥ ' কেমনে করেন রাম সত্যের পালন। সভামধ্যে জ্রীরাম কুহেন বিবরণ॥" শ্রীরাম বলেন সীতা আর রাজ্য ধন। ইহার অধিক মোর ভাই যে লক্ষণ॥ সকলি ত্যজিতে পারি জানকী স্থন্দরী। লক্ষণ বিহনে আমি রহিতে না পারি॥ মুনিরা, বলিছে রাম, কি ভাবিছ মনে। সত্য যদি পাল তবে বর্জ্জহ ইন্থমণে,। যদি সত্য লঙ্ঘ হয় ব্যর্ম এ জীবন। লক্ষণ বর্ডিজয়া ুকর সত্যের পালন॥. সত্য হেহু তব পিতা তোমা পুত্ৰ বৰ্জ্<mark>জ</mark>ে সত্য পালি নরিয়া গেলেন স্বর্গ রাজ্যে॥ ছত্রদণ্ড ধর তুমি হৈল অধিবাস। পিতৃষত্য পাণিতে যে গেলে বনবাস॥ অগ্নিশুদ্ধ এড় তুমি পরম হান্দরী। সীতা এড়ি রাজ্য এড় হয়ে ব্রহ্মচারী॥ এ দব বর্জ্জিতে রাম না কর মন্ত্রণা। লক্ষাণে বৰ্জ্জিতে কেন এত আলোচনা॥ - ८२नकारन श्रीतीरगरतं वरनन नकान। আমারে:বর্জ্জিয়া কর সত্যের পালন। "যদি সত্য লঙ্খ তবে বড় অ্কাচার। তুমি সত্য পঞ্জিলে মজিবে এ সংসার॥ যত কিছু আজি রাম আমার কারণ। তোমার যে মায়া বুঝিবেক কোন জন। সংসার ছাড়িলে রাম ঘুচে মায়ামোহ'। ছই ভাই কোঁলাকুলি চক্ষে পঙ্গৈ লোহ॥ সভীয় বলেন সবে বৰ্জ্জিকু লক্ষণ। লুক্মণ পশ্চাতে আমি করিব গমন॥ শুনি সর্বলোকের চক্ষেতে পড়ে পানী। চলিল লক্ষাণ বীর করিয়া মেলানি। এট্ডন হাতের বেক্র গাত্র আভরণ।. রামে প্রদক্ষিণ করিকেন শ্রীলক্ষণ॥ विनित्न जीविश्वर्ष नात्रमहत्व। আর যত বন্দিলেন কুলের ব্রাহ্মণ॥ ভরতের পদস্বয় করেন বন্দন। ভরত কাতর অঁতি করেন ক্রন্দন ॥ প্রজা সমূহের প্রতি বলেন লক্ষাণ। সম্প্রীভিতে বিদায় করহ প্রজ্বাগণ॥ ্প্রজাগণ বলে শুন সাকুর লক্ষ্মণ। তোমা বিনা কেমনে ধরিব এ জীবন ॥ লক্ষণ রামের পদে করেন প্রণতি। জন্মে২ থাকে যেন ভক্তি তোমা প্রতি॥ লক্ষণের বাক্যেরাম হ*ই*য়া কাতর।° ্অচেতন হইদেশন নাহিক উত্তর।। পাত্রসিক্র এতি বীর করিয়া মেলানি। চাহিয়া, সবার পানে চক্ষে পড়ে পানী।। রাজ্যখণ্ড ,আদি করি সহ সর্বজন ।% সরযু নারীর তীরে করিল গমন॥ ্ঞার্থনা করেন তারে করিয়া প্রণাম। আঘাতে প্রদন্ন যৈন থাকেন শ্রীরাম॥ সরযুর স্রোত বহে অতি খরশান। লক্ষণ নামিয়া স্লোতে ত্যজ্বিলেন প্ৰীণ॥ ুনরদেহ পরিহরি গেলের গোলক । অযোধ্যানগরে যে বাড়িল মহাশোক॥

হাহাকার রোদন উঠিল চতুর্দিক। বিলাপ করেন রাম ত্রণিতে অধিক 🛭 আমারে ছাড়িয়া গৈলা কোথায় লক্ষণ। তোগা বিনা বিজল না র্যথিব জীবন॥ দীতা বৰ্জিলান আমি লোক অপবাদে। তোমা বৰ্জিলাম ভাই কোন অপরাধে॥ লক্ষাণ বর্জনে সোর সিখ্যা এ সংসার। লক্ষণ সমান ভাই না-পাইব আর॥ লক্ষণ বিহনে আমি থাকি কি কুশলে। 'যে জলে নায়িল ভাই নামিব সে জলে॥ •যে দিকে লক্ষ্যণ গেল উত্তর সে দিক 🕻 লক্ষ্মণ বিহনে প্রাণ রাখাই সে ধিকু॥ করিলা বিশুর সেবা হইয়া সদয়। তোসা বৰ্জ্জিলাম আমি হইয়া নিৰ্দিয়॥ লক্ষণের মরণে কাতর প্রাণ অতি। ছত্রদণ্ড ধরিতৈ না চানী রঘুপতি॥ •ভরতে করিতে রাজা ঞীরামের গতি। ভরত কহেন কিছু শ্রীরামের প্রতি॥ . এতকাল নানা স্থা ক্রিলাম রাম 🕽 তব সঙ্গে যাইতে এখন মনস্কাম॥ ভরতের কথা 🦫 নি রামের উদাস। হেট মাথা করি রাম ছাড়েন নিখাস। 🗐রাম বলেন শুন আমার উত্তর। শত্ৰুতে আনিতে দৃত পাঠাও সম্বর ॥ রামের শাজ্ঞায় দূত পাঠাইল ত্বরা। তিন দিবদেৱত গোল নগর মুথুরা॥ শক্রাংর ঠাই দুত কংহ কানে কানে। চলিন দকল লোক-শ্রীরায়ের সনে। ভরতাদি করিয়া যতেক পুরন্ধন। শ্রীরানের সঙ্গে বর্ণে কুরিল গমন॥ রামের বর্জনে ছাড়ে লক্ষণ শরীর 🕨 🧀 লকা । বর্জনে রাম হ'লেন অস্থির।। মহারাজ শত্রুঘন না ভাবিহ মনে। সত্তরে চলহ তুমি রাম সম্ভাষণে।। এত শুনি শক্তব্ন করেন হেঁট মাথা। পাত্ৰ সিত্ৰ আনিয়া কহেন সৰ কথা।।

ত্থবাত্ পুত্রেরে করেন মধুর্য রাজ। ... সাবধানে পালিতে কহেন সব প্রজা।। ছুই পুত্র প্রতি রাজ্য করি সমর্পণ। অবোধ্যায় যাত্রা করিলেন শত্রুবন॥ তিন দিবসেতে আসি অবৈাধ্যানগরী। প্রণাম করেন জীরামের পরে ধরি॥ শত্রুরে দেখিয়া রাম হর্ষিত মন। পুন\*চ রামের পদ বল্দে শত্রুঘন॥ তোমার চরণ বিনা আর নাহি গতি। স্বৰ্গবাদে যাব প্ৰষ্ঠু,তোমার সংহৃতি॥ যোজহন্তে জীরামেরে কছে সর্বন্যেকে। তোমার প্রসংদে রাম স্বর্গে যাব হুখে। তোদার মরণে প্রভু সবার মরণ। তোশার জীবনে রাম সবার জীবন।। ভনিয়া এরিংম করিলেন অসীকার। আর্মান সুহিতে চল বাঞ্ছা থাকে যার। জীবনের আশ ছাড়ি স্বার এ আশ। শ্রীরামের সঙ্গে গিয়া করে স্বর্ণবাস।। তিন কোটি রাক্ষদে, আইল বিভীয়ণ। স্ত্রীব অঙ্গদ এল সহ কপিগণ॥ নল নাল আইল সে মন্ত্ৰী জীমুবান। মহেজ দেবেজ এল বীর হন্মান॥ আর যত লোক ছিল অযোধ্যানগরে। ্যত যত লোক ছিল পৃথিবী ভিত্রে॥ 'স্ত্রী পুরুষ এল সবে অযোধ্যনগরে। •বাল বৃদ্ধ আদি কেহ নাহি রহে ঘরে॥ . র|মের নিকটে এল সবে শুত্রগতি। যোড়হাত ক্রি ্সবে রংমে:করে স্তৃতি॥ ্কতবার দেখিলাম দেব জ্রিলোচন। কত শত দেখিলাম, ফ্ৰিন্ধ ঋষিগণ ॥ গন্ধৰ্বৈর গীত শুনিলাম মনোহর। বিত্যাধরী নৃত্য করে দেখিলাম বিস্তর॥ তোলার বিহনে রাম থাকি কোনি হথে। তোমার পাছেতে মোরা থাব স্বর্গুলোকে। পৃথিবীর যত লোক যোড় কুরে হাত। একে একে সবারে বলেন রঘুনার্ধ।।

জীরাম বলেন শুন রাজা বিভীষণ। মন দঙ্গে নহে তব স্বর্গেতে গমন॥. হুইয়া লঙ্কার রাজা থাক চারিযুগে। আর কিছু না বলহ আজি গোর আগে ॥ শুন বলি ভোমারে যে প্রন্নদ্র। মম সঙ্গে নহে তব স্বর্গেতে গণন॥ ্যানৎ আমার নাম থাকিবে সংগারে। কন্দ্ৰ দূৰ্য্য যতকাল জগতে প্ৰচীরে॥ ্তাবং থাকিং তুমি হইয়া অমর। ভোষার প্রমাদে মুক্ত হয় চরাচর ॥' ইন্সান বলে নাহি চাহি স্বৰ্গবাসু। তোনার যে গুণ শুনি এই অভিলায।। . শ্রীরাম তোমার নাম ছইবে দেখানে। সেইখানে স্থান্থর থার্ফিব রাত্রি দিনে॥., হনু প্রতি বলেন জীকর্মললোচন গ তুমি আমি এক দেহ করিব। গণন ॥ আসা ভক্ত কপি তুমি পরম স্থস্থির। যেই তুমি সেই আমি একই শরীর॥ ব্রহ্মার বরেতে চারি যুগে চিরজারী। আমার বদৰে তুমি পালহ পৃথিবী 🛭 শুন বলি মহাজানী মন্ত্রী জান্মুবান। চারি যুগৈ অমূর তুমি শ্রহার কল্যাণ॥ আরবার হউক তোসার প্রথম যেগিবন। তোগারে জিনিতে না পারিরে কোনজন। আরবার আমি যদি হই অর্তার। র্কোমার সঙ্গে দেখা তবে ইইবে আমার্।। আর যত মনুষ্য আহ্রক মোর 🗔 🗓 স্বগবাদে যাইতে যাহার থাকে মনে॥ দিলে**ন** শ্রীরাম লব কুশে ছত্রদণ্ড। -হাতে হাতে সমর্পেণ্ যত রাজ্যখঞ। হনুমান জাশ্ব্বান মহেব্র বানর। লব কুশের সনে দেন করিয়া দোসর॥ বিভীষণে আনি রাম করেন সমর্পণ। লব কুশে রাজা করি করেন গমন ॥

## ্ শ্রীরাম ভরত ও শত্রুত্বের স্বর্গারোহণ।

স্থাতা করিয়া রাম ছাড্রেন সংসার। রাম গেলে পুথিবী ইইলু অন্ধকরে॥ অয়োধ্যা থাকিয়া রাম করেন গান। বৈশিষ্ঠ নারদ আদি সঙ্গে খুনিগৰ ॥ অববুত সন্ধাসী চলিল সারি সারি 🖡 ব্ৰীকাণ ক্ৰিয় বৈশু শুদ্ৰ বৰ্ণ দারি॥ হাঁতে লড়ি করিয়া চলিল খোঁড়া কানা গ্রীরামের সঙ্গে যায় না মানিল যানা।। স্থাবর জঙ্গুম চল্লে শ্রীরামের সনে। ্বাছে পক্ষী নাবহে না পশু রহেবনে॥ স্থৃত প্রেত্ত নিশাত চলিল মন্তর্নাক্ষে। হরিষ হইয়। সব যN উত্তর মুখে॥ -রীজ্যথভ সবংগেন হিমালয় পর্বতে। এক চাপে যায় লোক ছয় মাদের পথে।। - সংসার ছাড়িয়া রাজা যায় লফ লফ। নপুংসক চলিল যে অন্তঃপুর রক্ত। •চলিল সুগ্রাব রাজা শ্রীরা**ন্**মের মিত । ছত্রিশ কোটি সেনাপতি চলিল স্বরিত।। ব্ৰহ্মা আনিলেক রথ র|মকে লইতে। বৈকুণ্ঠে আগিবেন•প্রভু জ্গৎ সহিতে॥ • েতিন কোটি রথ এল দেবলোকে দেখে। আকাশ যুড়িয়া রথ রহে অন্তরাকে॥ • জাহুবী সরয়ু নদী এক ঠাই বছে। • গঙ্গা অড়ি রঘুনাথ সরষূতে রহৈ॥ মুত্ত পূর্ব পুরুষ যে সরযুর জলে। গঙ্গা এড়ি রখুনাথ সরযুতে উলে ॥ \* সর্যুর স্ক্রোত বহে অতি খর্মান। স্রোতে নামি তিম ছাই ত্যজিলেন প্রাণ। স্বর্গেতে **ছন্দু**ভি বাজে পুপু বরিষণ। সরযুতে তিন'ভাই ত্যজেন জীবন॥ . নরদেহ ছাড়িয়া গেলেন তিন জন। বৈকুঠে জীবিষ্ণু গিয়া দেন দরশন।

শীরাম ভরত আর লক্ষাণ শক্তন্ম। ফিলি হইলেন এক দেহ নারায়ণ। সীতাদেবী আইলৈন শ্রীরামের পাশে। লংখান্যপা হইলেন সীতা অবশেষে॥ বৈকুঠের নাথী যদি এল ভগবান। ব্ৰহ্ম রে ডাবিয়া কিছু কুছেন বিধান ॥.. • আমার সহিত যত অ¦সিয়া**ছে প্রাণী।** কোঁথার থাকিবে তালা কিছুই না জানি। বিরিঞ্চি বলেন শুন রাজীণ**লোচন।** সন্তান নায়েতে ফুৰ্গ ক'রেছি স্থজন॥ দৈইখনে আসিয়া রহিবে সর্বজন। বাঞ্ছা করে যেঁথানে থাকিস্কে দেবগা ॥ যেই জন রাসায়ণ করিবে ভাবণ। পরলোকে এই স্বর্গে করিবে গমন॥ ভক্ত অনুরূপ স্বগ**্রানেক প্রকার** I গোৰিন্দ ভাবিয়া লৌক পায়তো ভিঙার॥ জীরামের ভক্ত যে,পাইল স্কর্ণীস। ইং। দেখি ত্রন্ধার মনেতে হৈল তাস।। চকুর্থ চকুর্মু**ে ক্রিছেন স্ততি।** তোষা দরশনে নাথ পাই অব্যাহভি॥ অগিম প্রাণ<sup>•</sup>যত মীমাং**দা বেদান্ত**। তোমার মহিমারাম কে পাইবে অন্তম আমা হেন কোটি ত্র**ক্ষা** নাহি পায় সাঁমা l এমনি অ্নত ভুমি অঁনত মহিনা।। পুণ্য বৃদ্ধি হয় যার করিলে স্মরণ। পাগী মুক্ত হয় যে শুনিলে রামায়ণ। চারি বেদ সহুস্র নামে যত ফুঁন হা। রামসাংখ তার কোটি গুণু দৈলোদর॥ •রাম**ন্না**ম ল**ইতৈ গে করে** অভিলাম। দৰৰ প্লাপে মুক্ত হে বৈকুঠে করে বাঁদ। অপুজ্র ভূনিলে লোঁক পায় পুত্র নির। সপ্রকাণ্ড শুনিলে অশ্বনেধের ফল ॥ সপ্তকৃতি রামায়ণ অমূতের থও। এত দূরে সুমাও হইল সপ্তক ও॥ .

\* সপ্তকাত রাসায়ণ **য়**স্পূর্ণ ¶

